# আর্-রাহীকুল মাখতুম বা মোহরাঞ্চিত জান্নাতী সুধা

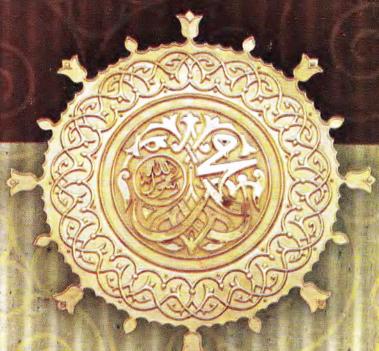

শায়খুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রঃ)

# আর-রাহীকুল মাখতূম

বা

# মোহরাঙ্কিক জান্নাতী সুধা

[বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (🚎)-এর বিশ্বখ্যাত জীবনী গ্রন্থ]

১৯৮৭ সালে রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী আয়োজিত নাবী (ﷺ)-এর জীবনীর উপর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী স্মারক গ্রন্থ লেখক কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৯৪ সালের বর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণের আলোকে মুদ্রিত

মূল
শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)
সাবেক অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ

আব্দুল খালেক রহমানী

সাবেক উপাধ্যক্ষ, কামারখন্দ সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ

মুয়ীনুদ্দীন আহমাদ প্রভাষক, রাজশাহী উইনিভার্সিটি কলেজ, রাজশাহী

ভাষা সম্পাদনা সাইফুদ্দীন আহমাদ অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

For more authentic Bangla Islamic Books, visit

www.QuranerAlo.com

আর-রাহীকুল মাখতূম বা মোহরাঙ্কিক জান্নাতী সুধা শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)

মূল প্রকাশক : ফাইজুর রহমান (লেখকের বড় ছেলে)

হোসাইনাবাদ, পো: মুবারকপুর জেলা : আজমগড়, ইউ. পি.

#### প্রকাশনায় :

### তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com ইমেল: tawheedpp(@)gmail.com,

#### গ্ৰন্থৰ ©:

এ বইয়ের সকল ভাষার সংস্করণ লেখকের উত্তরাধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। কোন ভাষাতেই এ বইয়ের অনুবাদ তাদের বিন অনুমতিতে ছাপানো ও প্রকাশ করা অনৈতিক, অবৈধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

#### কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

আপুল্লাহ বিন ইসমাঈল সালাফী ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী আবদর রব আফফান

সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ (বাংলাদেশ) জ্বমাদাল উলা ১৪৩২ মোতাবিক এপ্রিল ২০১১ ঈসায়ী

ISBN: 978-984-8766-06-4



মুদ্রণ : হেরা প্রিণ্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

AR-RAHEEQ AL-MAKHTUM [The Sealed Nectar] by : Shakhul Hadith Allama Safiur Rahman Mubarakpuri, Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Web : www.tawheedpublications.com Email : tawheedpp(@)gmail.com. © : All Rights Reserved by the Author. Price : 400 Taka Bangladeshi. 45 Saudi Riyal. 10 US \$

# সতর্কীকরণ

বাংলাদেশে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কপি রাইট আইন লজ্ঞ্যন করে মূল লেখকের অনুমতি ছাড়াই এ বইটি অনুবাদ ক'রে অথবা মূল লেখকের তত্ত্বাবধানে অনূদিত বাংলা সংস্করণের কপি কিছুটা রদবদল ক'রে অনৈতিক ও অবৈধভাবে প্রকাশ ও বিক্রয় করে আসছে। যেহেতু বইটির বাংলা অনুবাদ মূল লেখকের তত্ত্ববধানেই ১৯৯৬ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে, সেহেতু দ্বিতীয়বার এ বইয়ের বাংলা অনুবাদের প্রশ্নই ওঠে না। অবিলম্বে এহেন অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আশা করি কারো হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবেন এবং এটির মুদ্রণ হতে বিরত থেকে আপন আপন প্রকাশনার সুনাম অক্ষুন্ন রাখবেন।

সুবিবেচক পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ, আশা করি মূল লেখকের হক বিনষ্টকারী অবৈধভাবে প্রকাশিত আর-রাহীকুল মাখতৃমের কোন সংস্করণ ক্রয় করবেন না। তাওহীদ পাবলিকেশন্সকে শুধুমাত্র এর বাংলা সংস্করণটি ছাপানেরা অনুমোদন দেয়া হয়েছে। This ebook contain Interactive Link. Interactive link means CONTENTS pages are linked with their appropriate pages, and vise-versa. So, when you click on a topic from the CONTENTS page, it will automatically direct you to the relevant page.

# সূচীপত্র

| ক্রমিক<br>নং | কী                                                                                            | কোথায়     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ١.           | প্রথম প্রকাশকের নিবেদন                                                                        | 79         |
| ٧.           | প্রকাশকের ভূমিকা (বাংলাদেশ সংস্করণ)                                                           | 57         |
| <b>o</b> .   | এ গ্রন্থ                                                                                      | 22         |
| 8.           | আরবী ৩য় সংস্করণের ভূমিকা                                                                     | 29         |
| ¢.           | আরবী ১ম সংস্করণের ভূমিকা                                                                      | ২৯         |
| ৬.           | গ্রন্থ রচয়িতার জীবন বৃত্তান্ত                                                                | 03         |
| ٩.           | লেখকের আরবী সংস্করণের ভূমিকা                                                                  | ೨೦         |
| ь.           | তৎকালীন আরবের ভৌগোলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা                         | 98         |
| გ.           | আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং গোত্রসমূহ                                                           | 98         |
| ٥٥.          | আরবের অবস্থান                                                                                 | 98         |
| 77.          | আরব সম্প্রদায়সমূহ                                                                            | 20         |
| 75.          | সমসাময়িক আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ                                               | 80         |
| 30.          | ইয়ামান সাম্রাজ্য                                                                             | 80         |
| \$8.         | হীরার সামাজ্য                                                                                 | 80         |
| ۵¢.          | শাম রাজ্যের শাসন                                                                              | 89         |
| ١७.          | হিজাযের নেতৃত্ব                                                                               | 89         |
| ١٩.          | আরব দলপতিত্বের আরও কিছু কথা                                                                   | ৫৩         |
| ١b.          | রাজনৈতিক অবস্থা                                                                               | ¢8         |
| 79.          | আরবে ধর্মকর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গে                                                      | aa         |
| २०.          | দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশগণের বিদ'আত                                                           | ७२         |
| 25.          | ধর্মীয় অবস্থা                                                                                | ৬৫         |
| 22.          | জাহেলিয়াত সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ                                                             | ৬৭         |
| <b>২</b> ৩.  | সামাজিক অবস্থা                                                                                | ৬৭         |
| ₹8.          | অর্থনৈতিক অবস্থা                                                                              | 95         |
| ₹0.          | নীতি নৈতিকতা                                                                                  | 95         |
| રહ.          | পয়গম্বরী বংশাবলী, রাসূলুল্লাহ (😂)-এর সৌভাগ্যময় আবির্ভাব ও তাঁর পবিত্রতম জীবনের চল্লিশটি বছর | 98         |
| 29.          | পয়গম্বরী বংশাবলী                                                                             | 98         |
| ₹b.          | নাবী পরিবার পরস্পরা                                                                           | 90         |
| ২৯.          | যময়ম কৃপ খনন                                                                                 | 99         |
| <b>9</b> 0.  | হস্তী বাহিনীর ঘটনা                                                                            | 99         |
| 93.          | আপুল্লাহ্, (রাসূলুল্লাহ 😂 - এর পিতা)                                                          | 99         |
| ૭૨.          | সৌভাগ্যময় জন্ম এবং পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর                                                  | 42         |
| <b>99</b> .  | সৌভাগ্যময় জন্ম                                                                               | ٩.         |
| <b>9</b> 8.  | বনু সা'দ গোত্রে লালন পালন                                                                     | 47         |
| oc.          | বক্ষ বিদারণ                                                                                   | b-8        |
| ৩৬.          | স্লেহময়ী মাতৃক্রোড়ে                                                                         | 78         |
| ৩৭.          | পিতামহের স্লেহ-ছারার আশ্রয়ে                                                                  | ₽8         |
| ৩৮.          | স্নেহশীল পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে                                                               | <b>४</b> € |
| ৩৯.          | চেহারা মুবারক হতে রহমত বর্ষণের অম্বেষণ                                                        | 40         |

| 80.         | বাহীরা রাহিব                                                                                                                                                                                                  | ৮৬  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 85.         | ফিজার যুদ্ধ                                                                                                                                                                                                   | 56  |
| 82.         | হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা                                                                                                                                                                       | 64  |
| 80.         | <b>मृ</b> श्थमग्र जीवन यांश्रन                                                                                                                                                                                | pp  |
| 88.         | খাদীজাহ ট্রক্সি-এর সঙ্গে বিবাহ                                                                                                                                                                                | pp  |
| 84.         | কা'বাহ গৃহ পুনর্নির্মাণ এবং হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবাদ মাীমাংসা                                                                                                                                           | ৮৯  |
| 84.         | নুবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন সংক্ষিপ্ত চরিত্র                                                                                                                                                                   | 52  |
| 89.         | নুবুওয়াতী জীবন, রিসালাত ও দা'ওয়াত<br>প্যুগম্বরী যুগ পবিত্র জীবনের মকা অবস্থানকাল: দাওয়াতের সময়কাল ও স্তর                                                                                                  | ৯৩  |
| 86.         | পয়গম্বীত্বের প্রচ্ছায়ায়                                                                                                                                                                                    | 200 |
| ৪৯.         | হেরা গুহার অভ্যন্তরে                                                                                                                                                                                          | ৯৩  |
| ¢o.         | জিবরাঈল (汪)-এর আগমন                                                                                                                                                                                           | 58  |
| œ۵.         | ওহী নাযিল গুরুর মাস, দিন এবং তারিখ (টিকায় দেখুন)                                                                                                                                                             | 86  |
| ¢2.         | ওহী বন্ধ                                                                                                                                                                                                      | ১৯৬ |
| ৫৩.         | পুনরায় ওহীসহ জিবরাঈল (॥)-এর আগমন                                                                                                                                                                             | 89  |
| ¢8.         | ওহীর প্রকারডেদ                                                                                                                                                                                                | 66  |
| QQ.         | প্রথম ধাপ : ইসলাম প্রচারে আতানিয়োগ                                                                                                                                                                           | 303 |
| ¢6.         | তিন বছর গোপনে প্রচার                                                                                                                                                                                          | 303 |
| ۵٩.         | ইসলাম কবুলকারী প্রথম দল                                                                                                                                                                                       | 303 |
| Qb.         | সালাত বা প্রার্থনা                                                                                                                                                                                            | 303 |
| ¢5.         | দ্বিতীয় স্তর : প্রকাশ্য প্রচার                                                                                                                                                                               | 308 |
| <b>50.</b>  | প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ                                                                                                                                                                                 | 208 |
| 65.         | আত্মীয়-স্বজনদের নিকট প্রচারের নির্দেশ                                                                                                                                                                        | 308 |
| <b>62.</b>  | সাফা পর্বতের উপর                                                                                                                                                                                              | 200 |
| 60.         | হজ্জ যাত্রীগণকে বাধা দেয়ার বৈঠক                                                                                                                                                                              | 306 |
| <b>58.</b>  | বিরুদ্ধাচরণের বিভিন্ন পস্থা                                                                                                                                                                                   | 220 |
| <b>60</b> . | প্রথম পদ্ম : উপহাস, ঠাট্টা-তামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, মিথ্যা প্রতিপন্ন, অকারণ হাসাহাসি                                                                                                                           | 220 |
| ৬৬.         | দ্বিতীয় পদ্ম : সংশয় সন্দেহের উসকানি ও মিথ্যা দাওয়াতের মুখোশ উন্মোচন                                                                                                                                        | 222 |
| <b>৬</b> ٩. | তৃতীয় পস্থা : অতীতকালের ঘটনাবলী এবং উপাখ্যানসমূহ এবং কুরআন কারীমে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে অর্থহীন<br>ঝগড়া বা প্রতিছন্দ্রীতার ধূমজাল সৃষ্টি করে জনমনে ধাধার সৃষ্টি করা এবং মুক্ত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না দেয়া | 220 |
| <b>U</b> b. | অন্যায় অত্যাচার                                                                                                                                                                                              | 226 |
| ৬৯.         | রাসূলুল্লাহ (😂)-এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান                                                                                                                                                                 | 250 |
| 90.         | আবৃ ত্মালিব সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি দল                                                                                                                                                                         | 250 |
| 95.         | আবৃ ত্মালিবের প্রতি কুরাইশদের ধমক                                                                                                                                                                             | 250 |
| 92.         | পুনরায় আবৃ ত্মালিব সমীপে কুরাইশগণ                                                                                                                                                                            | 757 |
| 90.         | রাস্পুলাহ (😂)-এর সাথে বিভিন্নমুখী শত্রুতা                                                                                                                                                                     | 255 |
| 98.         | আরক্বামের বাড়িতে                                                                                                                                                                                             | 250 |
| 90.         | আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত                                                                                                                                                                                       | 754 |
| 96.         | মুসলিমদের সঙ্গে কাফিরদের সিজদাহ ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন                                                                                                                                                     | 259 |
| 99.         | আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত                                                                                                                                                                                    | 300 |
| 96.         | আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশ ষড়যন্ত্র                                                                                                                                                   | 300 |
| ۹à.         | অত্যাচারে কঠোরতা অবলম্বন ও নাবী কারীম (😂)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র                                                                                                                                                 | 200 |
| bo.         | বড় বড় সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ                                                                                                                                                                                 | 300 |

| ۲۵.          | হাম্যাহ 📖 এর ইসলাম গ্রহণ                                                | ১৩৭  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>لا</b> ك  | 'উমার —এর ইসলাম গ্রহণ                                                   | 301  |
| ৮৩.          | রাসূলুল্লাহ (😂)-এর সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি                               | 380  |
| b8.          | রাসূলুল্লাহ (১৯৯৯) এর সাথে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কথোপকথন                   | 280  |
| <b>b</b> .   | রাসূলুল্লাহ (ৄে )-কে হত্যার ব্যাপারে আবু জাহলের অঙ্গীকার                | 28%  |
| ৮৬.          | রাসূলুল্লাহ (১৯৯৯)-কে হত্যার ব্যাপারে আবৃ জাহলের অঙ্গীকার               | 386  |
| b9.          | সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ও কিছু ছাড় দেয়া                              | 289  |
| bb.          | কুরাইশদের হতভমতা, প্রানান্তকর প্রচেষ্টা এবং ইহুদীদের সাথে মিলে যাওয়া   | 782  |
| <b>৮</b> ৯.  | আবু ত্মালিব ও তার আত্মীয় স্বজনের অবস্থান                               | 260  |
| ৯০.          | পূর্ণাঙ্গ বয়কট                                                         | 767  |
| ৯১.          | অত্যাচার উৎপীড়নের অঙ্গীকার                                             | 767  |
| ৯২.          | তিন বৎসর, 'শিয়াবে আবু তালিব' গিরিসংকটে অন্তরীণাবস্থা                   | 767  |
| ৯৩.          | पत्रीकातनामा <b>दिन्</b> ष्ठ                                            | 265  |
| ৯৪.          | আবৃ ত্বালিব সমীপে শেষ কুরাইশ প্রতিনিধি দল                               | 200  |
| ৯৫.          | শোকের বছর                                                               | 264  |
| ৯৬.          | আবৃ ত্মালিবের মৃত্যু                                                    | 264  |
| ৯৭.          | আল্লাহর অনন্ত রহমতের পথে খাদীজাহ ্রিল্ক্স                               | 696  |
| ৯৮.          | দুঃখের উপরে দুঃখ                                                        | 696  |
| ৯৯.          | রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাওদাহ -এর বিবাহ                                | ১৬০  |
| ۵٥٥.         | প্রথম পর্যায়ের মুসলিমগণের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ | 262  |
| ۵٥۵.         | তৃতীয় পর্যায়, মক্কাভূমির বাইরে ইসলামের দাওয়াত                        | 390  |
| ১০২.         | ত্বায়িফে রাসূল (ক্ষ্মেন্ট্র)                                           | 390  |
| ٥٥٥.         | ব্যক্তি এবং গোষ্টিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান                             | ১৭৬  |
| ٥٥٤.         | যে সকল গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল                       | ১৭৬  |
| 30¢.         | ঈমানের শিখা মক্কার বাইরে                                                | 399  |
| ১০৬.         | ইয়াসরিবের (মদীনার) ছয়টি পুণ্যবান আত্মা                                | 72.7 |
| ٥٥٩.         | 'আয়িশাহ ্রুল্মা-এর সঙ্গে বিবাহ                                         | 250  |
| 30b.         | নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন বা মি'রাজ                                         | 728  |
| ১০৯.         | 'আক্বাবার প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ)                                  | ১৮৯  |
| <b>330</b> . | মদীনায় ইসলাম প্রচারকের দল                                              | 790  |
| 222.         | গৌরবময় সফলতা                                                           | 290  |
| 775          | 'আক্বাবার দ্বিতীয় শপথ                                                  | ०४८  |
| ۵۵°.         | কথাবার্তার পর্যায় এবং 'আব্বাস 🚌 এর পক্ষ থেকে সমস্যার নাজুকতার ব্যাখ্যা | \$৯8 |
| 778.         | বাই'আতের দফাসমূহ                                                        | 864  |
| <b>۵۵</b> ৫. | বাই'আতের বিপজ্জনক দিকগুলো পুনঃস্মরণ                                     | ን৯৫  |
| ১১৬.         | বাই'আতের পূর্ণতা লাভ                                                    | ১৯৬  |
| ۵۵۹.         | বারো জন নঝ্বীব বা নেতা                                                  | ১৯৭  |
| 774.         | শয়তান চুক্তির কথা ফাঁস করে দিল                                         | ১৯৭  |
| ንን৯.         | কুরাইশদের উপর আক্রমণের জন্য আনসারদের প্রস্তুতি                          | ১৯৭  |
| ১২০.         | ইয়াসরিবী নেতৃবৃন্দের সামনে কুরাইশদের বিক্ষোভ                           | ን৯৮  |
| ১২১.         | সংবাদের সত্যতা ও শপথকারীদের পশ্চাদ্ধাবন                                 | ১৯৮  |
| <b>১</b> ২২. | হিজরতের সর্বপ্রথম বাহিনী                                                | ২০০  |
| ১২৩.         | দারুন নাদওয়াতে (সংসদ ভবনে) কুরাইশদের অধিবেশন                           | ২০৩  |

| ১২৪. স                | ংসদীয় বিতর্ক শেষে সর্ব সম্মতিক্রমে নাবী (ৣ)-কে অন্যায়ভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ | ২০৪         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ১২৫. র                | াস্লুলাহ (ক্লেন্ট্র)-এর হিজরত                                                      | ২০৬         |
| ১২৬. অ                | ।াল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছে ও কুরাইশদের প্রচেষ্টা                         | ২০৬         |
| ১২৭. র                | াস্লুল্লাহ ()-এর বাড়ি ঘেরাও                                                       | ২০৬         |
| ১২৮. হি               | ইজরতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ()-এর গৃহত্যাগ                                        | २०१         |
| ১২৯. গৃ               | হ থেকে গুহা পর্যন্ত                                                                | ২০৮         |
| ১৩০. গু               | হায় প্রবেশ                                                                        | ২০৯         |
| ১৩১. বু               | নাইশদের প্রচেষ্টা                                                                  | ২০৯         |
| ১৩২. ম                | দীনার পথে                                                                          | ২১০         |
| ১৩৩. প                | থে ঘটিত কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা                                                      | <b>خ</b> 27 |
| ১৩৪. বু               | বাতে আগমন                                                                          | ২১৬         |
| ১৩৫. ম                | দীনায় প্রবেশ                                                                      | ২১৭         |
| ১৩৬. ম                | দীনার জীবন : দাওয়াত, জিহাদ ও পরিত্রাণের যুগ                                       | ২২০         |
| ১৩৭. ম                | দীনার জীবনে দাওয়াত ও জিহাদের স্তরসমূহ                                             | ২২০         |
| ১৩৮. ম                | দীনার মানচিত্র                                                                     | २२১         |
| ১৩৯. ম                | দীনার অধিবাসীগণ এবং হিজরতের সময় তাদের অবস্থা                                      | રરર         |
| ১৪০. প্র              | াথম পর্যায়, নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ                                           | ২২৮         |
| ১৪১. ম                | াসজিদে নাবাবীর নির্মাণ                                                             | ২২৮         |
| ১৪২. মু               | সলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন                                               | ২২৯         |
| ১৪৩. প                | ারস্পরে ইসলামী সাহায্যের অঙ্গীকার                                                  | ২৩১         |
| ১৪৪. ৰ্ভ              | নীবনধারায় বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন                                          | ২৩২         |
| ১৪৫. ই                | হুদীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন                                                       | ২৩৬         |
| ১৪৬. ৫                | ্য চুক্তির ধারাসমূহ                                                                | ২৩৬         |
| ১৪৭. ড                | সন্তের ঝনঝনানি                                                                     | ২৩৮         |
| ১৪৮. বু               | চুরাইশদের সংঘাতময় কর্মসূচী এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপ            | ২৩৮         |
| ১৪৯. যু               | সুমানদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা                           | ২৩৯         |
|                       | হাজিরদেরকে কুরাইশদের ধমক প্রদান                                                    | ২৩৯         |
|                       | দ্ধের অনুমতি                                                                       | ₹80         |
| ১৫২. ব                | াদর যুদ্ধের পূর্বেকার সারিয়্যাহ ও গাযওয়াহসমূহ                                    | र85         |
|                       | নারিয়্যাহ ও গায্ওয়াহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :                                     | <b>২</b> 8২ |
| <b>3</b> 68. <b>3</b> | নারিয়্যাতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী                             | <b>२</b> 8२ |
|                       | নারিয়্যাতু রাবিগ বা রাবিগ অভিযান                                                  | ર8૨         |
|                       | নারীয়্যায়ে খার্রার                                                               | <b>২</b> 8২ |
| ۵ <b>৫</b> ۹. ۶       | াাযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অন্দান                                                      | ২৪৩         |
|                       | াাযওয়ায়ে বুওয়াত্ব বা বুওয়াত্বের অভিযান                                         | ২৪৩         |
|                       | াাযওয়ায়ে সাফওয়ান                                                                | ২৪৩         |
| ১৬০. গ                | গাযওয়ায়ে যুল 'উশাইরাহ                                                            | ২৪৩         |
|                       | নাখলাহ অভিযান                                                                      | ર88         |
|                       | গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা- ইসলামের প্রথম ফায়সালাকারী যুদ্ধ                            | ২৪৮         |
|                       | যুদ্ধের কারণ                                                                       | ২৪৮         |
|                       | মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ও তাঁদের নেতৃত্বের বিন্যাস                                      | ২৪৮         |
|                       | বিপদের ঘোষণা                                                                       | ২৪৯         |
|                       | মক্কাবাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি                                                       | ২৪৯         |

| ১৬৭.          | মক্কী সেনাবাহিনীর সংখ্যা                                        | २৫०         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>ን</i> ሁታ.  | বনু বাক্র গোত্রের সমস্যা                                        | २৫०         |
| ১৬৯.          | মক্কী সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রা                                  | २৫०         |
| 390.          | কাফেলার নিরাপদ অগ্রযাত্রা                                       | २৫०         |
| 292.          | মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে মক্কা বাহিনীর মধ্যে মতভেদ       | ২৫১         |
| ১१२.          | মুসলিম বাহিনীর স্পর্শকাতর অবস্থা                                | २७১         |
| <i>390.</i>   | পরামর্শ সভার বৈঠক                                               | ২৫২         |
| 198.          | মুসলিম বাহিনীর পরবর্তী অগ্রযাত্রা                               | ২৫৩         |
| <b>39</b> ¢.  | তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা                                          | ২৫৩         |
| ১৭৬.          | মক্কী বাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যলাভ                      | ২৫৪         |
| 399.          | রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ                                             | ২৫৪         |
| <u> ۱</u> ۹۴. | গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রস্থলের দিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগমন   | · ২৫৫       |
| ১৭৯.          | নেতৃত্বের কেন্দ্র                                               | २৫৫         |
| <b>3</b> 60.  | সেনা বিন্যাস ও রাত্রিযাপন                                       | ২৫৬         |
| <b>ን</b> ৮১.  | যুদ্ধ ক্ষেত্রে মক্কা সৈন্যদের আগমন এবং তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য | ২৫৬         |
| ১৮২.          | বদর যুদ্ধের মানচিত্র                                            | ২৫৮         |
| ১৮৩.          | মুশরিক ও মুসলিম বাহিনী পরস্পর মুখোমুখী                          | ২৫৯         |
| ንዶ8.          | শেষ মুহূর্ত ও যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন                               | ২৬০         |
| <b>ኔ</b> ৮৫.  | যুদ্ধের সূত্রপাত                                                | ২৬০         |
| ১৮৬.          | সাধারণ আক্রমণ                                                   | ২৬১         |
| <b>ኔ</b> ৮৭.  | রাসূলুল্লাহ (৯)-এর আকুল প্রার্থনা                               | ২৬১         |
| <b>ኔ</b> ৮৮.  | ফেরেশ্তাদের অবতরণ                                               | ২৬২         |
| <b>ኔ</b> ৮৯.  | পান্টা আক্রমণ                                                   | ২৬২         |
| ১৯০.          | ময়দান হতে ইবলীসের পলায়ন                                       | ২৬৪         |
| ን৯ን.          | সাংঘাতিক পরাজয়                                                 | ২৬৪         |
| ১৯২.          | আবু জাহলের হঠকারিতা                                             | ২৬8         |
| ১৯৩.          | আবৃ জাহলের হত্যা                                                | ২৬৫         |
| <b>১</b> ৯8.  | ঈমানের উজ্জ্বলতায় গৌরবোজ্জ্বল চিত্রাবলী                        | ২৬৭         |
| <b>ን</b> ৯৫.  | উভয় দলের নিহত ব্যক্তিবর্গ                                      | ২৭০         |
| ১৯৬.          | মক্কায় পরাজয়ের খবর                                            | 290         |
| <b>১</b> ৯৭.  | মদীনায় বিজয়ের শুভ সংবাদ                                       | <b>૨</b> ૧૨ |
| <b>১</b> ৯৮.  | মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনার পথে                                    | ২৭৩         |
| ১৯৯.          | অভ্যর্থনাকারী প্রতিনিধিদল                                       | ২98         |
| २००.          | বন্দীদের সম্বন্ধে পরামর্শ                                       | ২98         |
| ২০১.          | এ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের পর্যালোচনা                             | ২৭৬         |
| २०२.          | বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী                                               | <b>২</b> 99 |
| ২০৩.          | বদর যুদ্ধের পরে সামরিক তৎপরতা                                   | ২৭৮         |
| २०8.          | কুদর নামক স্থানে বনু সুলাইমের যুদ্ধ                             | ২৭৯         |
| २०৫.          | নাবী কারীম (ক্লেই)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র                          | ২৭৯         |
| ২০৬.          | গাযওয়ায়ে বনী ক্বাইনুক্বা বা ক্বাইনুক্বা' অভিযান               | ২৮১         |
| २०१.          | ইহুদীদের প্রতারণার একটা নমুনা                                   | ২৮১         |
| २०४.          | বনু ক্বাইনুক্বা'র অঙ্গীকার ভঙ্গ                                 | ২৮২         |
| ২০৯.          | অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন                                    | ২৮৩         |

| २১०.          | গাযওয়ায়ে সাভীক বা ছাতুর যুদ্ধ                                 | ২৮৪         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ২১১.          | গাযওয়ায়ে যূ আম্র                                              | ২৮৫         |
| <b>ર ડ</b> ર. | কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা                                         | ২৮৫         |
| ২১৩.          | গাযওয়ায়ে বুহরান                                               | ২৮৮         |
| ২১৪.          | সারিয়্যাতু যায়দ ইবনু হারিসাহ                                  | ২৮৯         |
| ২১৫.          | উহুদ যুদ্ধ                                                      | ২৯১         |
| ২১৬.          | প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের জন্যে কুরাইশদের প্রস্তুতি                  | ২৯১         |
| २১१.          | কুরাইশ সেন্যবাহিনীর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এবং কামান               | ২৯২         |
| ২১৮.          | मका वारिनीत युक्त यावा                                          | ২৯২         |
| ২১৯.          | মদীনায় সংবাদ                                                   | ২৯২         |
| ২২০.          | আকস্মিক যুদ্ধাবস্থা মোকাবালায় প্রস্তুতি                        | ২৯২         |
| ২২১.          | মদীনার প্রান্তদেশে মক্কা সেনা বাহিনী                            | ২৯৩         |
| २२२.          | মদীনার প্রতিরক্ষা হেতু পরামর্শ সভার বৈঠক                        | ২৯৩         |
| ২২৩.          | ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা       | ২৯৪         |
| ২২৪.          | সৈন্য পর্যবেক্ষণ                                                | ২৯৫         |
| २२৫.          | উহুদ ও মদীনার মধ্যস্থলে রাত্রিযাপন                              | ২৯৫         |
| ২২৬.          | আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সঙ্গীদের শঠতা                        | ২৯৬         |
| २२१.          | উহুদ প্রান্তে অবশিষ্ট ইসলামী বাহিনী                             | ২৯৭         |
| ২২৮.          | প্রতিরোধ ব্যবস্থা                                               | ২৯৭         |
| ২২৯.          | রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সেনা বাহিনীর মধ্যে বীরত্বের প্রেরণাদান       | ২৯৮         |
| ২৩০.          | मका वारिनीत विन्यान                                             | ২৯৯         |
| ২৩১.          | কুরাইশদের রাজনৈতিক চাল                                          | ২৯৯         |
| २७२.          | যুদ্ধোন্মাদনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে কুরাইশ মহিলাদের কর্ম তৎপরতা | <b>৩</b> 00 |
| ২৩৩.          | যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন                                             | ৩০১         |
| ২৩8.          | যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল এবং পতাকা বাহকদের প্রাণনাশ                  | ৩০১         |
| ২৩৫.          | অবশিষ্ট অন্যান্য অংশসমূহে যুদ্ধের অবস্থা                        | ৩০২         |
| ২৩৬.          | আল্লাহর সিংহ হামযাহ 📖 এর শাহাদত                                 | ೨೦೦         |
| ২৩৭.          | মুসলিমগণের উচ্চে অবস্থান                                        | ৩০৪         |
| ২৩৮.          | পত্নীর বক্ষ ছেড়ে তরবারীর ধারের উপর                             | ৩০৪         |
| ২৩৯.          | তীরন্দাজদের কার্যকলাপ                                           | ೨೦8         |
| ₹80.          | মুশরিকদের পরাজয়                                                | ৩০৪         |
| ২৪১.          | তীরন্দাজদের ভয়ানক ভুল                                          | ৩০৫         |

This ebook contain Interactive Link. Interactive link means CONTENTS pages are linked with their appropriate pages, and vise-versa. So, when you click on a topic from the CONTENTS page, it will automatically direct you to the relevant page.

| ২৫৩.         | উবাই ইবনু খালাফের হত্যা                                                                      | ७১१ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ₹08.         | ত্মালহাহ 🕽 নাবী (😂)-কে উঠিয়ে নেন                                                            | ৩১৭ |
| ₹00.         | মুশরিকদের শেষ আক্রমণ                                                                         | ७১१ |
| २৫७.         | শহীদগণের মুসলা (অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কর্তন)                                               | ७५५ |
| ₹৫٩.         | শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য মুসলিমগণের তৎপরতা                                                | 978 |
| २৫৮.         | ঘাঁটাতে স্থিতিশীলতার পর                                                                      | ৩১৯ |
| २৫৯.         | আবৃ সুফ্ইয়ানের আনন্দ ও 'উমার -এর সাথে কথোপকথন                                               | ৩২০ |
| ২৬০.         | বদরে আরেকবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা                                                            | ৩২০ |
| ২৬১.         | মুশরিকদের প্রত্যাগমণের সত্যাসত্য যাচাই                                                       | ৩২১ |
| २७२.         | শহীদ ও আহতদের অনুসন্ধান                                                                      | ৩২১ |
| ২৬৩.         | শহীদগণকে একত্রিতকরণ ও দাফন                                                                   | ७२२ |
| ২৬৪.         | রাসূলুল্লাহ (😂) মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন এবং তাঁর নিকট দুআ করেন        | ৩২৪ |
| २७४.         | মদীনায় প্রত্যাবর্তন এবং প্রেম-প্রীতি ও আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অসাধারণ ঘটনাবলী | ७२४ |
| ২৬৬.         | बाजूनूलार (क्ष्ण) मनीनाय                                                                     | ৩২৬ |
| २७१.         | শহীদ ও কাফির হত্যা সংখ্যা                                                                    | ৩২৬ |
| ২৬৮.         | মদীনায় উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা                                                                   | ৩২৬ |
| ২৬৯.         | হামরাউল আসাদ অভিযান                                                                          | ৩২৬ |
| २१०.         | এ যুদ্ধের উপর কুরআনের ব্যাখ্যা                                                               | 000 |
| <b>૨</b> ૧১. | এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সক্রিয় উদ্দেশ্য ও রহস্য                                             | ৩৩১ |
| <b>૨૧૨</b> . | উহুদ ও আহ্যাব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সারিয়্যাহ ও অভিযানসমূহ                                      | ৩৩২ |
| ২৭৩.         | আবূ সালামাহর অভিযান                                                                          | ७७२ |
| રે98.        | আবৃ আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (ﷺ)-এর অভিযান                                                       | 999 |
| २१৫.         | तायी द घटना                                                                                  | 999 |
| ২৭৬.         | বী'রে মা'উনার মর্মান্তিক ঘটনা                                                                | 300 |
| <b>૨</b> ૧૧. | वनू नायीत युक                                                                                | ৩৩৭ |
| २१४.         | নাজ্দ যুদ্ধ                                                                                  | 987 |
| ২৭৯.         | দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ                                                                           | ৩৪২ |
| ২৮০.         | গাযওয়ায়ে দূমাতুল জান্দাল                                                                   | 989 |
| ২৮১.         | গাযওয়ায়ে আহ্যাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ)                                                    | 980 |
| ২৮২.         | বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ                                                                          | ৩৫৭ |
| ২৮৩.         | আহ্যাব যুদ্ধের মানচিত্র                                                                      | ৩৬৩ |
| ২৮৪.         | এ (আহ্যাব ও কুরাইযাহ) যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাবলী                                                  | ৩৬৪ |
| ২৮৫.         | সাল্লাম বিন আবিল হুক্বাইক্বের হত্যা                                                          | ৩৬৪ |
| ২৮৬.         | মুহাম্মদ বিন মাসূলামাহ'র অভিযান                                                              | ৩৬৬ |
| ২৮৭.         | वनु नार्रेग्रान युक                                                                          | ৩৬৭ |
| ২৮৮.         | অব্যাহত সারিয়্যা ও অভিযানসমূহ                                                               | ৩৬৮ |
| ২৮৯.         | গামরের অভিযান                                                                                |     |
| ২৯০.         | যুলকাস্সার প্রথম অভিযান                                                                      | ৩৬৮ |
| ২৯১.         | যুলক্বাস্সার দ্বিতীয় অভিযান                                                                 | ৩৬৮ |
| ২৯২.         | জামূম অভিযান                                                                                 | ৩৬৮ |
| ২৯৩.         | 'ঈস অভিযান                                                                                   | ৩৬৮ |
| ২৯৪.         | ত্মারিফ অথবা ত্মারিক্ব অভিযান                                                                | ৩৬৯ |
| ২৯৫.         | ওয়াদিল কুরা অভিযান                                                                          | ৩৬৯ |

| ২৯৬.         | খাবাত্ব অভিযান                                              | ৩৭০         |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| ২৯৭.         | বনু মুসত্মালাকু যুদ্ধ বা গাযওয়ায়ে মুরাইসী'                | ८९७         |
| ২৯৮.         | বনু মুসত্মালাক্ব যুদ্ধের পূর্বে মুনাফিক্বদের রীতিনীতি       | ૭૧૨         |
| ২৯৯.         | বনু মুসত্মালাক্ যুদ্ধে মুনাফিক্দের কার্যকলাপ                | ৩৭৬         |
| <b>9</b> 00. | মদীনা হতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের বহিষ্কার প্রসঙ্গ               | ৩৭৬         |
| <b>৩</b> ০১. | মিথ্যা অপবাদের ঘটনা                                         | લ્લ         |
| ७०२.         | গাযওয়ায়ে মুরাইসী'র পরের সামরিক অভিযানসমূহ                 | owe         |
| ೨೦೨.         | দিয়ার বনু কালব অভিযান দূমাতুল জানদাল ক্ষেত্রে              | 969         |
| <b>৩</b> 08. | ফাদাক অঞ্চলে দিয়ারে বনু সা'দ অভিযান                        | Otro        |
| 90¢.         | ওয়াদিল কুরা অভিযান                                         | owe         |
| ৩০৬.         | 'উরায়নিয়্যীন অভিযান                                       | <b>9</b> 68 |
| <b>७</b> ०٩. | হুদায়বিয়াহর 'উমরাহ                                        | orte        |
| oob.         | হুদায়বিয়াহর 'উমরাহ-এর কারণ                                | obrb        |
| ৩০৯.         | মুসলিমগণের (মক্কা) গমনের ঘোষণা                              | obrb .      |
| <b>৩১</b> 0. | মক্কা অভিমুখে মুসলিমগণের অগ্রযাত্রা                         | <b>৩</b> ৮৬ |
| ٥٢٢.         | আল্লাহর ঘর হতে মুসলিমগণকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা              | <b>৩৮</b> ৭ |
| ७১२.         | রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর প্রচেষ্টায় পথ পরিবর্তন           | <b>3</b> 69 |
| ৩১৩.         | বুদাইল বিন অরক্বার মধ্যস্থতা                                | ઝન્મ        |
| ৩১8.         | কুরাইশদের দৃত                                               | Ot-2        |
| ৩১৫.         | 'উসমানের দৌতকার্য                                           | ८६७         |
| ৩১৬.         | 'উসমান 🚌-এর শাহাদতের গুজব এবং রিযওয়ান প্রতিজ্ঞা            | 997         |
| ৩১৭.         | সন্ধিচুক্তি এবং চুক্তির দফাসমূহ                             | 250         |
| O3b.         | আবু জান্দালের প্রত্যাবর্তন                                  | 999         |
| ৩১৯.         | 'উমরাহ হতে হালাল হওয়ার জন্য কুরবানী এবং মাথার চুল মুণ্ডণ   | 9368        |
| ৩২০.         | হিজরতকারিণী মহিলাগণকে ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি                | 928         |
| ৩২১.         | এ সন্ধির দফাসমূহের সার সংক্ষেপ                              | 960         |
| <b>૭</b> ૨૨. | মুসলিমগণের বিষণ্ণতা ও 'উমার 🚌 এর বিতর্ক                     | 996         |
| ৩২৩.         | দুর্বল মুসলিমগণের সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গ                     | 660         |
| ৩২৪.         | কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণ                            | 800         |
| ৩২৫.         | দ্বিতীয় অধ্যায়, নবতর পরিবর্তন ধারা                        | 807         |
| ৩২৬.         | বাদশাহ ও সমাজপতিগণের নিকট পত্র প্রেরণ                       | 807         |
| ৩২৭.         | হাবশার সম্রাট নাজাশীর নামে পত্র                             | 8०२         |
| ৩২৮.         | মিশরের সম্রাট মুক্বাওক্বিসের নামে পত্র                      | 800         |
| ৩২৯.         | পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট পত্র                       | 809         |
| <b>ు</b> ం.  | রোমের সম্রাট ক্বায়সারের নামে পত্র                          | 80b         |
| ৩৩১.         | মুন্যির বিন সাভীর নামে পত্র                                 | 877         |
| ৩৩২.         | ইয়ামামা প্রধান হাওয়া বিন 'আলীর নিকট পত্র                  | 875         |
| <i>999.</i>  | দামিশক্ট্রের গভর্ণর হারিস বিন আবী শামির গাস্সানীর নামে পত্র | 870         |
| ৩৩8.         | আম্মানের স্মাটের নামে পত্র                                  | 878         |
| ৩৩৫.         | হুদাইবিয়ার পরে সৈনিক প্রস্তুতি                             | 87₽         |
| ৩৩৬.         | গা-বা যুদ্ধ অথবা যূ ক্রারাদ যুদ্ধ                           | 874         |
| ৩৩৭.         | খায়বার ও ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ                                | 8২০         |
| ৩৩৮.         | যুদ্ধের কারণ                                                | 8২০         |

| ৩৩৯.         | খায়বার অভিমুখে যাত্রা                                 | 8২০ |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----|
| აგი.         | ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা                                  | 843 |
| v83.         | ইহুদীদের জন্য মুনাফিকুদের ব্যস্ততা                     | 823 |
| ৩৪২.         | খায়বারের পথে                                          | 822 |
| <b>989</b> . | পথিমধ্যস্থ ঘটনাবলী                                     | 822 |
| <b>৩</b> 88. | খায়বার অঞ্চলে ইসলামী সৈন্যদল                          | 838 |
| <b>೨8</b> €. | খায়বারের দুর্গসমূহ                                    | 8২8 |
| ৩৪৬.         | মুসলিম সেনা শিবির                                      | 8২8 |
| ৩৪৭.         | যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ            | 820 |
| <b>98</b> b. | যুদ্ধের শুরু এবং নায়িম দূর্গ বিজয়                    | 8২৫ |
| ৩৪৯.         | সা'ব বিন মু'আয দূর্গ বিজয়                             | 8২৭ |
| <b>o</b> (0. | যুবাইর দূর্গ বিজয়                                     | 8২৮ |
| oes.         | উবাই দূর্গ বিজয়                                       | ৪২৮ |
| <b>૭</b> ૯૨. | নিযার দূর্গ বিজয়                                      | ৪২৮ |
| ৩৫৩.         | খায়বারের দ্বিতীয়ার্ধের বিজয়                         | ৪২৯ |
| ৩৫৪.         | সন্ধির কথাবার্তা                                       | ৪২৯ |
| ৩৫৫.         | আবুল হুক্বইক্বের দু' ছেলের ওয়াদা ভঙ্গ এবং তাদের হত্যা | ৪২৯ |
| ৩৫৬.         | গণীমতের মাল বন্টন                                      | 800 |
| <b>૭</b> ૯૧. | জা'ফার বিন আবৃ ত্বালিব এবং আশ'আরী সাহাবাদের আগমন       | 803 |
| ৩৫৮.         | সাফিয়্যার সঙ্গে বিবাহ                                 | ৪৩২ |
| ৩৫৯.         | বিষাক্ত বকরির ঘটনা                                     | ৪৩২ |
| ৩৬০.         | খায়বার যুদ্ধে দু'দলের প্রাণহানি                       | ৪৩৩ |
| ৩৬১.         | ফাদাক                                                  | ৪৩৩ |
| ৩৬২.         | ওয়াদিল কুরা                                           | 800 |
| ৩৬৩.         | তাইমা                                                  | 808 |
| ৩৬8.         | মদীনা প্রত্যাবর্তন                                     | ৪৩৫ |
| ৩৬৫.         | সারিয়্যায়ে আবান বিন সা'ঈদ                            | 800 |
| ৩৬৬.         | ৭ম হিজরীর অবশিষ্ট সারিয়্যা ও যুদ্ধসমূহ                | ৪৩৬ |
| ৩৬৭.         | যাতুর রিক্বা' যুদ্ধ                                    | ৪৩৬ |
| ৩৬৮.         | সপ্তম হিজরীর কয়েকটি অভিযান                            | ৪৩৮ |
| ৩৬৯.         | কুদাইদ অভিযান                                          | 806 |
| ৩৭০.         | হিস্মা অভিযান                                          | ৪৩৯ |
| ৩৭১.         | তুরাবাহ অভিযান                                         | ৪৩৯ |
| ७१२.         | ফাদাক অঞ্চল অভিমুখে অভিযান                             | ৪৩৯ |
| ৩৭৩.         | মাইফা'আহ অভিযান                                        | ৪৩৯ |
| ৩৭8.         | খায়বার অভিযান                                         | ৪৩৯ |
| ७१৫.         | ইয়ামান ও জাবার অভিযান                                 | ৪৩৯ |
| ৩৭৬.         | গা-বা অভিযান                                           | 880 |
| ৩৭৭.         | ক্বাযা 'উমরাহ                                          | 887 |
| ৩৭৮.         | ইবনে আবুল ''আওজা' অভিযান                               | 889 |
| ৩৭৯.         | গালিব বিন আব্দুল্লাহর অভিযান                           | 88৩ |
| obo.         | যাত-ই-আত্বলাহ অভিযান                                   | 889 |
| ob3.         | যাত-ই-ইরক্ অভিযান                                      | 888 |

| ৩৮২.         | মৃতাহ যুদ্ধ                                                                    | 88¢ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ৩৮৩.         | যুদ্ধের কারণ                                                                   | 884 |
| ৩৮8.         | সৈন্য পরিচালকগণ এবং রাসূলুল্লাহ (🚎)-এর অসিয়ত                                  | 880 |
| ৩৮৫.         | ইসলামী সৈন্যদলের যাত্রা ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার ক্রন্দন                     | 886 |
| ৩৮৬.         | ইসলামী সৈন্যদলের আগমণ এবং হঠাৎ ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন                         | 886 |
| ৩৮৭.         | মা'আন নামক স্থানে পরামর্শ বৈঠক                                                 | 885 |
| <b>9</b> bb. | শক্রদের উপর ইসলামী সৈন্যদলের আক্রমণ                                            | 889 |
| ৩৮৯.         | যুদ্ধারম্ভ এবং সেনাপতিগণের পর পর শাহাদত বরণ                                    | 889 |
| ৩৯০.         | ঝাণ্ডা, আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্য হতে এক তলোয়ার হাতে                         | 88৮ |
| ৩৯১.         | যুদ্ধের পরিসমাপ্তি                                                             | 888 |
| ৩৯২.         | উভয় পক্ষের নিহত সৈন্য সংখ্যা                                                  | 800 |
| ৩৯৩.         | এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া                                                         | 800 |
| ৩৯৪.         | যাতুস সালাসিল অভিযান                                                           | 800 |
| ৩৯৫.         | খাযিরাহ অভিযান                                                                 | 867 |
| ৩৯৬.         | মঞ্চা বিজয়ের যুদ্ধ                                                            | 865 |
| ৩৯৭.         | যুদ্ধের কারণ                                                                   | 865 |
| ৩৯৮.         | নুতনভাবে চুক্তির জন্য আবৃ সুফ্ইয়ানের আগমন                                     | 860 |
| ৩৯৯.         | সঙ্গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি                                                       | 800 |
| 800.         | ইসলামী সেনাবাহিনী মক্কার পথে                                                   | 869 |
| 80).         | মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে ইসলামী সৈন্যদের শিবির স্থাপন                        | 804 |
| 8०२.         | আবূ সুফ্ইয়ান নাবী কারীম (ﷺ)-এর দরবারে                                         | 804 |
| ৪০৩.         | ইসলামী সৈন্য মাররুয্ যাহরান হতে মক্কার দিকে                                    | 850 |
| 808.         | আকস্মিকভাবে ইসলামী সৈন্য কুরাইশদের মাথার উপর                                   | 847 |
| 8o¢.         | যু-তুওয়া স্থানে ইসলামী সৈন্য                                                  | 863 |
| 8०५.         | মক্কায় ইসলামী সৈন্যের প্রবেশ                                                  | 865 |
| 809.         | মাসজিদুল হারামে রাসূলুল্লাহ (😂)-এর প্রবেশ ও মূর্তি অপসারণ                      | 850 |
| 8ob.         | কা'বাহ ঘরের ভিতরে রাসূলুল্লাহ ()-এর সালাত আদায় এবং কুরাইশদের নিকট ভাষণ প্রদান | 868 |
| 80გ.         | অদ্য কারো কোন নিন্দা নেই                                                       | 8%  |
| 8\$0.        | কা'বাহ ঘরের চাবি যার অধিকার তাকেই দেয়া হল                                     | 850 |
| 877.         | কা'বাহর ছাদে বিলালের আযান                                                      | 850 |
| 83२.         | বিজয়োত্তর শোকরানা সালাত                                                       | 855 |
| 830.         | বড় বড় পাপীদের রক্ত অনর্থক সাব্যস্ত করা হল                                    | ৪৬৬ |
| 878.         | সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং ফুযালাহ বিন 'উমাইরের ইসলাম গ্রহণ                      | 869 |
| 85¢.         | বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে রাসুলুল্লাহ ()-এর ভাষণ                                  | 869 |
| 836.         | আনসারদের সন্দেহপরায়ণতা                                                        | ৪৬৮ |
| 839.         | আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ                                                        | ৪৬৯ |
| 836.         | রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর মক্কায় অবস্থান এবং কর্ম                                   | 890 |
| 828.         | বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ                                              | 890 |
| 8२०.         | তৃতীয় স্তর                                                                    | 890 |
| 8२३.         | হুনাইন যুদ্ধ                                                                   | 898 |
| 8২২.         | শক্রদের যাত্রা এবং আওতাস নামক স্থানে শিবির স্থাপন                              | 898 |
| 8২৩.         | সমর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক সেনাপতির ক্রটি বর্ণনা                       | 898 |
| 848,         | শক্র পঞ্চের গোয়েন্দা                                                          | 890 |

| 8२৫.            | রাসূলুল্লাহ (ৣৣৣৢে)-এর গোয়েন্দা                           | 896  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------|
| 8২৬.            | রাসূলুল্লাহ (💨) মক্কা হতে হুনাইনের পথে                     | 896  |
| 8২٩.            | ইসলামী সৈন্যদের উপর হঠাৎ তীর নিক্ষেপ                       | ৪৭৬  |
| 8২৮.            | মুসলিমগণের প্রত্যাবর্তন ও অভিযানের জন্য জেগে ওঠা           | 899  |
| 8২৯.            | শক্রদের শোচনীয় পরাজয়                                     | 899  |
| 800.            | পশ্চাদ্ধাবন                                                | 895  |
| 803.            | গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ                                   | 896  |
| ৪৩২.            | ত্যায়িফ যুদ্ধ                                             | 896  |
| ৪৩৩.            | জি'রানা নামক স্থানে গণীমত বন্টন                            | 800  |
| 808.            | আনসারদের বিমর্ষতা ও দুর্ভাবনা                              | 827  |
| 800.            | হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধির আগমন                          | 8৮৩  |
| ৪৩৬.            | 'উমরাহ পালন ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন                         | 848  |
| 809.            | মক্কা বিজয়ের পর ছোটখাট অভিযান এবং কর্মচারীগণের যাত্রা     | 844  |
| 80b.            | যাকাত আদায়কারীবৃন্দ                                       | 866  |
| ৪৩৯.            | অভিযানসমূহ                                                 | ৪৮৬  |
| 880.            | 'উয়ায়না বিন হিসন ফাযারীর অভিযান                          | ৪৮৬  |
| 882.            | কুত্ববাহ বিন 'আমিরের অভিযান                                | ৪৮৬  |
| 882.            | যাহ্হাক বিন সুফ্ইয়ান কিলাবীর অভিযান                       | 869  |
| 88 <b>७</b> .   | 'আলকামাহ বিন মুজাযযির মুদলিজীর অভিযান                      | 8৮9  |
| 888.            | 'আলী বিন আবু ত্বালিবের অভিযান                              | 869  |
| 880             | তাবৃক যুদ্ধ                                                | 8৯০  |
| 88%.            | যুদ্ধের কারণ                                               | 8৯০  |
| 889.            | রোমক এবং গাস্সানীদের প্রস্তুতির সাধারণ সংবাদ               | 8৯০  |
| 88b.            | রুমী এবং গাস্সানীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশেষ খবর            | ৪৯২  |
| 88a.            | বিপদাপনু পরিস্থিতির বিবৃতি                                 | ৪৯২  |
| 800.            | রাসূলুল্লাহ (৯)-এর পক্ষ হতে যুদ্ধ যাত্রার সুস্পষ্ট নির্দেশ | ৪৯২  |
| 865.            | রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা                    | ৪৯৩  |
| 8৫২.            | যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য মুসলিমগণের দৌড় ঝাঁপ                 | ৪৯৩  |
| 860.            | তাবৃকের পথে ইসলামী সৈন্য                                   | 8৯৪  |
| 808.            | ইসলামী সৈন্য তাবৃকে                                        | ৪৯৬  |
| 800.            | মদীনায় প্রত্যাবর্তন                                       | ৪৯৭  |
| <u>8</u> ৫৬.    | যারা যুদ্ধ হতে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন                       | ৪৯৮  |
| 869.            | এ যুদ্ধের প্রভাব                                           | (00) |
| 8¢b.            | এ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নার্যিল                     | (00) |
| 8৫৯.            | এ সনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী                           | (00) |
| 8৬০.            | আবূ বাক্র ্ট্রিল্লা-এর হজ্জ পালন                           | ८०५  |
| ৪৬১.            | যুদ্ধ পরিক্রমা                                             | ৫০২  |
| 8৬২.            | আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ                              | ¢08  |
| ৪৬৩.            | প্রতিনিধি দলসমূহ                                           | 303  |
| 868.            | আন্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল                               | 303  |
| 8 <b>%</b> (*). | দাউস গোত্রের প্রতিনিধি দল                                  | ৫০৬  |
| ৪৬৬.            | ফারওয়াহ বিন 'আমর জুযামীর সংবাদ বাহক                       | ৫০৬  |
| 869.            | সুদা' প্রতিনিধি দল                                         | ৫০৬  |
| 85b.            | কা'ব বিন যুহাইর বিন আবী সালমার আগমন                        | 609  |
| 8৬৯.            | 'উযরাহ প্রতিনিধি দল                                        | ৫০১  |

| 890.                | বালী প্রতিনিধি দল                               | ৫০১        |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 895.                | সাক্বীফ প্রতিনিধি দল                            | ৫০১        |
| 8૧૨.                | ইয়ামান সম্রাটের পত্র                           | 677        |
| ৪৭৩.                | হামদান প্রতিনিধি দল                             | ৫১২        |
| 898.                | বনু ফাযারাহর প্রতিনিধি দল                       | ७५३        |
| 890.                | নাজরানের প্রতিনিধি দল                           | 675        |
| ৪৭৬.                | বনু হানীফার প্রতিনিধি দল                        | 843        |
| 899.                | বনু 'আমির বিন সা'সা'আহর প্রতিনিধি দল            | 969        |
| 896.                | তুজাইব প্রতিনিধি দল                             | ७८७        |
| ৪৭৯.                | 'ত্বাই' প্রতিনিধি দল                            | ৫১৬        |
| 8bo.                | দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব                       | 672        |
| 8৮১.                | বিদায় হজ্জ                                     | ৫২১        |
| ৪৮২.                | শেষ সামরিক অভিযান                               | ৫২৭        |
| ৪৮৩.                | সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান, বিদায়ের লক্ষণসমূহ | ৫२४        |
| 868.                | অসুস্থতার সূচনা                                 | ৫২৯        |
| 8b¢.                | শেষ সপ্তাহ                                      | ৫২৯        |
| ৪৮৬.                | ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে                  | ৫২৯        |
| 8b9.                | চার দিন পূর্বে                                  | 602        |
| 8bb.                | তিন দিন পূর্বে                                  | ৫৩২        |
| 8৮a.                | একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে .                      | ৫৩২        |
| 8გი.                | একদিন পূর্বে                                    | 600        |
| 892.                | পবিত্র জীবনের শেষ দিন                           | (00)       |
| ৪৯২.                | অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্ৰণা                         | (08        |
| ৪৯৩.                | সীমাহীন দুঃখ-বেদনা                              | 800        |
| 888.                | 'উমার ্ড্রেক্ট্র-এর অবস্থান                     | 404        |
| 8৯¢.                | আবৃ বাক্র ্ ব্র্লা-এর অবস্থান                   | 404        |
| ৪৯৬.                | কাফন-দাফন                                       | ৫৩৬        |
| ৪৯৭.                | নাবী (ৄৄৣে)-এর পরিবার                           | ৫৩৮        |
| ৪৯৮.                | খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ ্রুল্ল্ল্              | ৫৩৮        |
| ৪৯৯.                | সাওদাহ বিনতে যাম আহ ঞ্জিল্ল                     | ৫৩৮        |
| ¢00.                | 'আয়িশাহ সিদ্দীকা বিনতে আবূ বাক্র               | ৫৩৯        |
| <del>رەئ.</del>     | হাফসাহ বিনতে 'উমার বিন খাতাব ঞ্জেক্স            | ৫৩১        |
| <b>€02.</b>         | যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ জ্রেক্স                 | ৫৩৯        |
| ₹00.                | উমু সালামাহ হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া             | ৫৩১        |
| ¢08.                | যায়নাব বিনতে জাহশ বিন রিবাব ঞ্জিঞ্জ            | ৫৩৯        |
| CoC.                | জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস ঞ্জিল্ল               | ৫৩৯        |
| ৫০৬.                | উন্মু হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবূ সুফ্ইয়ান        | <b>(80</b> |
| ৫०१.                | সাফিয়্যাহ বিনতে হুওয়াই বিন আখতাব ্ৰিল্লী      | ¢80        |
| Cob.                | মায়মুনাহ বিনতে হারিস জ্লিক্স                   | (80        |
| ৫০৯.                | একটি বিশেষ পর্যালোচনা<br>আচার-আচরণ ও গুণাবলী    | 687        |
| ₹\$0.               | আচার-আচরণ ও গুণাবল।<br>দেহ সৌষ্ঠব               | €89<br>€89 |
| <i>৫১১.</i><br>৫১২. | আত্মার পূর্ণত্ব ও আচার-আচরণের আভিজাত্য          | 660        |
| <i>৫১</i> ৩.        | পুস্তক নির্দেশিকা                               | 449        |

#### প্রথম প্রকাশকের নিবেদন

শারথ সফিউর রহমান মুবরাকপুরী (রাহি.) ১৯৭৮ সালে যখন রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু) জীবনী লিখে প্রথম পুরস্কার (সে সময় আনুমানিক দেড় লক্ষ ভারতীয় টাকা) অর্জনের এক দুর্লভ কৃতিত্ত্বের অধিকারী হন, তখন আমি বাংলাতেই পড়ান্ডনা করতাম। পরে সৌভাগ্যক্রমে 'জামি'আহ সালাফিয়্যাহ' বেনারসে পড়তে যাওয়ার সুযোগ ঘটে এবং এ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের শিষ্যত্ব অর্জন করে ধন্য (১৯৮০ হতে ১৯৮৬ পর্যন্ত) হই।

তিনি তাঁর মূল আরবী গ্রন্থটি উর্দুতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ১৯৮০ সালে। এ বইয়ের বাংলা অনুবাদের জন্য তিনি সে সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক জনাব ড. মুজীবুর রহমানকে অনুমতি দান ফুরেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনাব ড. মুহাম্মদ মুজীবর রহমান সাহেব নিজ কর্মব্যস্ততার দরুন এ গুরুদায়িত্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রভাষক জনাব মুয়ীনুদ্দীন আহমাদ-এর উপর অর্পণ করেন। তিনি মূল বইয়ের প্রায় ১/৩ অংশ অনুবাদ করার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করে দেন। পরিশেষে এ অনুবাদের কাজে হাতে লাগান কামারখন্দ সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ জনাব আব্দুল খালেক রহমানী। তিনি কৃতিত্বের সাথে এ কাজটি সমাধা করেন।

অনুবাদ শিল্প খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর। উভয় ভাষায় পারদর্শী না হলে মূল ভাবধারা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় যথাযথ জ্ঞান ও যোগ্যতা না থাকলে তাতে সাহিত্য রস সৃষ্টি করা ও তার লালিত্য বজায় রাখা তথু কঠিনই নয়, দুঃসাধ্য কাজ। সেহেতু এ অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা সম্পাদনার গুরুভার গ্রহণ করেন পি.টি. আই রাজশাহীর প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জনাব সাইফুদ্দীন আহমাদ। অন্যের অনুবাদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য তিনি স্বাধীনভাবে সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণা করতে পারেন নি। বরং তাঁকে অনেক স্থানে ভাব উদ্ধারের জন্য বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এ বইয়ের গুরুত্ব ও মূল্য যে কতটা তা পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারবেন ইন্শাআলাহ, যদি মূল বই আরম্ভ করার আগে এর ভূমিকা ও পূর্বকথাসমূহ পাঠ করেন। তবে আমাদের দেশে সহজলভ্য যত জীবন চরিত আছে তাতে বিশুদ্ধ ও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার খুব সামান্য চেষ্টাই গ্রহণ করা হয়েছে। লেখকমণ্ডলী ভক্ত হিসেবে বিশুদ্ধ-অশুদ্ধ তথা সহীহ-যঈফ যে কোন তথ্য পেয়েছেন যাচাই না করে সেটাকেই বইয়ের পাতায় সাজিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। পরিণাম স্বরূপ আমরা পেয়েছি বুজুর্গানে দ্বীনদের নামে শির্ক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। কবর পূজা, তাযিয়া পূজা, ঈদ মীলাদুনুবীসহ অগণিত শরীয়ত বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের রমরমা। আর এগুলোকেই আসল দ্বীন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমি মাওলানা আকরাম খাঁর (রাহি.) 'মোন্তফা চরিত'-এর ভূমিকার অংশ বিশেষ এখানে তুলে না ধরে পারছি না।

তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক হিসেবে (ভক্তের হিসেবে নহে) জগতের সাধু সজ্জন ও মহাপুরুষগণের জীবন ও চরিত্র আলোচনার চেষ্টা করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিংবদন্তি সংকলক ঐতিহাসিক এবং অন্ধ ভক্ত লেখকগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবন ও জীবনের আদর্শাস্থানীয় আসল বিষয়গুলো হয়ত একেবারে ঢেকে গেছে। অথবা এমন পর্বত পরিমাণ ও অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জনারাশির নিচে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যাহার উদ্ধার একেবারে অসাধ্য না হইলেও সহজসাধ্যও নহে। মানুষের দেহের মতো তাহার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলোও খুব বাবু। এ বাবুগিরির খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক, স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা, অসত্যের পুঞ্জীকৃত ন্যাক্কারজনক আবর্জনারাশির নিমু হইতে সত্যের উদ্ধার সাধন করার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করতে বড় একটা চাহে না। এই সহজ মানসিকতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গাড়ী-পান্ধীগুলোতে চড়িয়া পরম আনন্দে গা ভাসাইয় দিয়া গুইয়া পড়ে। ইহা মানবীয় দূর্বলতার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা- এইসব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাঁহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয় কুল রক্ষা করার জন্য কিছু আজগুবি, অনৈতিহাসিক গল্প গুজব এবং কিছু অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপকথার আবিস্কার করেন এবং সেইগুলির মধ্য দিয়া মহাপুরুষের নামে জয়জয়কার

করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে এইসব কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেস্সা কাহিনী। মহাপুরুষগণের জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দূরে সরাইয়া দিয়া, ইতিহাস ও পুরাণ-পুন্তকসমূহের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অধিকার জমাইয়া বসে। কালক্রমে তাহা 'শাস্ত্র' হইয়া দাঁড়ায় এবং সেইগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কেউ কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোন কথা বলিয়া উদ্ধার পাইবার আশাও এক্ষেত্রে খুবই কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া, এমনকি মূল শাস্ত্রপ্রহের শত শত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও, কিন্তু 'ভক্তের' নিকট সবই বিফল। তিনি এক কথায় সকল যুক্তির উত্তর দিয়া বলিবেন-প্রাচীন মুনি ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ 'সালাফে সালেহীন' ও 'বোজর্গানে দ্বীন'- কি এই সকল কথা বুঝিতেন না? তোমরা বাপু কি তাঁহাদের বলিয়া গিয়াছে তাহাকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম ভয়াবহ'। এইটিই হইতেছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয়তম অধঃপতন।'

শায়খ সফিউর রহমান মুবারাকপুরী হাফিযাহুল্লাহ এ বইয়ে বাস্তব ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন। আশাকরি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল জ্ঞানপিপাসু পাঠক তথা গবেষকদের জন্য এটা প্রামান্য বই হিসেবে গণ্য হবে।

শায়খ এ বইয়ের নামকরণ করেছেন কুরআন মাজীদের আয়াত, 'ইয়ুসকওনা মির রাহীকিম মাখতুম' (সূরাহ তাওফীক) থেকে। জান্নাতের মোহারাংরকিত সুধা যা পান করে জান্নাতিরা এক অভাবনীয় আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করবেন। আলাহ্র রাসূলের (ক্রিট্রু) জীবনীটাকে স্বর্গের সেই নির্ভেজাল সুধার সঙ্গে তুলনা ক'রে একই নামকরণ করার মাধ্যমে যেন তিনি বলতে চেয়েছেন, কেউ যদি তাঁর জীবন চরিত্রকে অনুশীলন করে ও মেনে চলে তাহলে সে অনুরূপ তৃপ্ত ও অনন্দিত হবে।

বইটিকে অনুবাদ করা ও ছাপানোর যাবতীয় খরচ বহন করেছেন শায়খ মুবারাকপুরী নিজেই। আমি তাঁর একেবারে নিকটের ছাত্র হিসেবে বইটিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব বহন করেছি মাত্র। সুতরাং এর 'কপিরাইট' শায়খের নিজেরই। ভারত কিংবা বাংলাদেশের যে কেউ বিনা অনুমতিতে অংশবিশেষও যদি ছাপেন তাহলে তিনি আইনত দণ্ডিত হবেন।

পরিশেষে, আমরা যে সকল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের নিকটে আমরা ঋণী। বিশেষ করে, আব্বা ইসমাঈল শামশীর (হাফিযাহুল্লাহ) সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিকে মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। ভাই শামসুযযোহা নূরপুরী প্রথম প্রুফ রিডিং করে আমার শ্রম কিছুটা লাঘব করেছেন।

এ বই ছাপাতে গিয়ে পাগলের মতো মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। যদি না কম্পোজিটর শ্রীজয়ন্ত সরকারের নিরলস তৎপরতা ও সহযোগিতা পেতাম তাহলে হয়ত আরও কিছুকাল বই প্রকাশে দেরী হতো।

বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে অনুবাদকদ্বয়, সম্পাদক মহাশয় ও প্রকাশকসহ সংশিষ্ট ব্যক্তিসমূহের শ্রম সার্থক হবে। শিক্ষিত মহলের নিকট হতে যে কোন প্রকার মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও বিভিন্ন শব্দের বানানে ভুল থাকার সম্ভাবনা মানবিক কারণে থাকতেই পারে। আশাকরি সংশোধন করে পড়ে নিবেন। তাছাড়া প্রথম খণ্ডে অনিচ্ছাকৃত যান্ত্রিক ক্রেটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়ার কারণে আমরা দুঃখিত। পরবর্তী সংস্করণের জন্য পাঠক মহলের যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমাদের সকলের শ্রমকে পরকালের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন। আমীন!!

বিনীত,

আব্দুল্লাহ বিন ইসমাঈল সালাফী হলদী, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ তাং ১৩/৭/৯৫ ঈসায়ী

# প্রকাশকের ভূমিকা (বাংলাদেশ সংস্করণ)

আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহর ফযল ও করমে বিশ্বখ্যাত জীবনী গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতূমের বাংলা সংস্করণটি বাংলাদেশে প্রকাশিত হলো। যদিও এ বইটির বাংলা ভাষার সংস্করণটি লেখক নিজের তত্ত্বাবধানেই বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং এর কপি রাইটও তাঁরই ছিল।

অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কপিরাইট আইন লংঘন করে এবং সরাসরি আরবী থেকে অনুবাদ না করে ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে লেখকের বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে বইটি প্রকাশ করেন। মূল লেখক তাঁর জীবদ্দশায় দুঃখ করে বলেছিলেন, শুনেছি, বাংলাদেশে আমার বইটি দেদারসে বিক্রী হচ্ছে অথচ আমার নিকট একটি সৌজন্য সংখ্যাও পাঠানো হয়নি কিংবা অনুমতিও নেয়া হয়নি। অনুবাদক বইটির মধ্যে কিছু আক্বীদা বিরোধী কথাও লিখেছেন এবং অনুবাদ সংক্ষেপ করে বইটির সৌন্দর্য বিনষ্ট করেছেন, তেমনি একে করেছেন কলুষিত, যদিও ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত বইয়ে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বিধিনিষেধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আমরা **আর রাইীকৃল মাখতৃম**-এর বাংলা সংস্করণটি বাংলাদেশে প্রকাশের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে প্রকাশ করলাম। আশাকরি যাঁরা অনৈতিকভাবে বইটি অনুমতি ব্যতীত অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাজারজাত করেছেন তারা এ অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হালাল রুজি খাওয়ার তাওফীক দান করুন। পাঠক সমাজের প্রতিও বিশেষ অনুরোধ থাকল মূল লেখকের হক্ক বিনষ্টকারী এ সকল প্রকাশকের প্রকাশিত **আর রাইীকৃল মাখতৃম**-এর অবৈধ পাইরেটেড কপি না কেনার জন্য।

আর-রাহীকুল মাখতুম-এর নতুন করে বাংলা অনুবাদ যেমন অনৈতিক ও অবৈধ, তেমনি বাংলাদেশে বাংলা সংস্করণ ছাড়াও যে কোন ভাষার সংস্করণ প্রকাশ করা অবৈধ বলেই বিবেচিত হবে।

প্রথম প্রকাশিত বাংলা সংস্করণের সঙ্গে মূল লেখক কর্তৃক ১৯৯৪ সালের সর্বশেষ আরবী সংস্করণের আলোকে কিছু কিছু স্থানে পরিবর্ধন করা হয়েছে। যার কিছুটা অত্র সংস্করণে সংযোজন করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এর সর্বশেষ সংস্করণ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে প্রকাশ করা হবে।

সময় স্বল্পতার কারণে মুদ্রণগত ক্রটিবিচ্যুতির জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া হবে। আল্লাহ তুমি আমাদের এ কর্মটিকে নাজাতের অসীলা বানিয়ে দাও। আমীন!

বিনীত **প্ৰকাশক** 

#### এ গ্ৰন্থ

আল্লাহ তা'আলার (হাম্দ) প্রশংসা, নাবী (১৯৯০) ও তাঁর আত্মীয়, সহচর ও আনুসারীদের প্রতি সলাত ও সালাম (শান্তি) কামনার পর রবিউল আওয়াল ১৩৯৬ হিজরী মুতাবেক মার্চ ১৯৭৬ ইং সনের কথা। বিশ্ব ইসলামী সংস্থার প্রথম সিরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে। এ সম্মেলনে বিশ্ব ইসলামী সংস্থা, মক্কা মুকাররমার ভূমিকা ছিল বেশ অর্থণী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাপনী লগ্নে এ সম্মেলন বিশ্বের সকল গ্রন্থ রচিয়তাগণকে এ বলে আহ্বান জানান যে, কোন গ্রন্থ রচয়িতা বিশ্বনাবী (১৯৯৯) র জীবন চরিত বিষয়ে যে কোন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে 'প্রথম' 'দিতীয়' 'তৃতীয়' 'চতুর্থ' কিংবা পঞ্চম স্থান অধিকার করলে তাঁকে উল্লেখিত ক্রমানুসারে পঞ্চাশ, চল্লিশ, বিশ ও দশহাজার সউদী রিয়াল দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

রাবেতার নিজস্ব মুখপত্র 'আখবার আল আলমে ইসলামীর" কয়েক সংখ্যায় এ বিজ্ঞপ্তি একাধারে প্রচারিত হয়, কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হচ্ছে, এ বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য বা বিষয়বস্তু সময়মতো অবহিত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিছুদিন পর যখন আমি আমার কর্মস্থল থেকে বাড়ি মুবারকপুরে যাই, তখন আমার ফুপাতো ভাই এবং শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সাহেব (শাইখুল হাদীস মাওলানা উবায়দুল্লাহ রহমানীর পুত্র) বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, আমি যাতে এ প্রতিযোগিতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি সে ব্যাপারেও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা এবং খুব দ্রুত আমাকে তাগিদ দিতে থাকেন তিনি। কিন্তু যেহেতু আমার বিদ্যাবৃদ্ধির স্বল্পতা সম্পর্কে আমি সদাসতর্ক তাই সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও মহানাবী মুহাম্মদ (১৯৯০)-এর মহাজীবন চরিত রচনার মতো এত শুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে প্রথমে আমি সাহসই করি নি। প্রকৃতপক্ষে আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও অনভিজ্ঞতার কারণেই এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলাম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব তাঁর প্রস্তাবে অটল, অনড় রইলেন। বারবার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এ বলে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে চললেন যে, 'আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তুমি এ গ্রন্থটি রচনা করে মোটা অংকের পুরস্কার লাভ করবে। বরং আমি এটাই চাচ্ছি যে, এ সুযোগে বিশ্ব মু'মিনের একান্ত আকান্তিক্ষত একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও শুরুত্বপূর্ণ কান্ত হয়ে যাবে।' তাঁর এ উপর্যুপরি তাগাদা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার, তেমনি অন্যদিকে তার চেয়েও দুরহ ব্যাপার ছিল মহানাবীর (১৯৯০) মহাজীবন চরিত রচনার মতো এক মহামহিম কান্ত হাতে নেয়া। কাজেই সবকিছু ভেবেচিন্তে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেষ বলে মনে করলাম। কিন্তু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধাত্তেই প্রির রইলাম।

এমতাবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর 'জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ'-এর মুখপাত্র 'পাক্ষিক তারজুমানে' রাবেতার এ বিজ্ঞাপনটি উর্দুতে প্রচারিত হয়। উর্দু ভাষায় এ বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু অবগত হয়ে, আমার মনে এক ভাবানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের এক দুর্বার বাসনা যেন ধীরে মনের কোণে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

'জামি'আহ সালাফিয়্যাহ'র শিক্ষার্থীগণের নিরন্তর পরামর্শ এবং প্রেরণাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পথে, প্রান্তরে, প্রতিষ্ঠানে যখনই যেখানে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই তারা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এমন এক ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত এবং সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উপর্যুপরি পরামর্শ এবং প্রেরণাই যেন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিজয় সংকেত। সূতরাং সকলের দু'আ এবং আল্লাহ তা'আলার ইন্সিত অনুগ্রহের প্রতি অবিচল আস্থা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। কিন্তু কাজের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর এবং প্রকৃতি ছিল সময় ও সুযোগের প্রেক্ষাপটে মাঝে-মধ্যে এবং কখনো-কখনো।

তখনো ছিলাম গ্রন্থ প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এমতাবস্থায় রামাযানের দীর্ঘ অবকাশ যাপনের সময় এসে গেল প্রায় দোর গোড়ায়। এদিকে রাবেতা আবার ঘোষণা দিল যে, সীরাত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের নিজ নিজ পাণ্ডুলিপি দেয়ার সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত তারিখ হল মুহার্রামের প্রথম দিন। সূতরাং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্য থেকে সাড়ে পাঁচ মাস এভাবেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হাতে ছিল তখন মাত্র সাড়ে তিন মাস সময়। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজন পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে ডাকযোগে তা প্রেরণ করা। এদিকে সমস্ত কাজ কর্মই ছিল অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে দ্বিতীয়বার পঠন-পাঠন এবং সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ রকম এক অস্বন্তিকর অবস্থার মধ্যে আমি যখন সংশয় দোলায় দোল খাচ্ছিলাম তখন ছাত্র, সহকর্মী এবং শুভাকাক্ষী ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে এমন প্রচণ্ড এক চাপ সৃষ্টি হতে থাকল যে, এ ব্যাপারে সংশয় কিংবা আলস্যের কোন অবকাশই রইল না। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায়ই তাঁরা আমাকে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন এ উদ্দেশ্যে যে, বিমূঢ়তা কিংবা বিহ্বলতার কোন লেশ যেন আমার মনের মধ্যে ঠাই না পায়।

দেখতে দেখতেই মাহে রামাযানুল মুবারক এসে উপস্থিত হল দ্বারপ্রান্তে। সদ্য সমাপিত এ রমাযানুল মুবারাককে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আগত খাস রহমত ও নি'আমত মনে করে অথৈ সাগরে ঝাঁপ দেয়ার মতোই কাগজ-কলম হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি মহানন্দিত, বিশ্ববরেণ্য মহামানবের মহা জীবন চরিত রচনারূপী মহাসাগরে। সুখ-স্বপ্নের আবেশ মধুর মুহূর্তগুলোর মতোই রমাযানুল মুবারকের দীর্ঘ ছুটি কখন যে কিভাবে শেষ হয়ে এল তা যেন আমি ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারলাম না।

ছুটি শেষে যখন কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন পাণ্ডুলিপি সংকলনের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে সংকলিত বিষয়াদির পুনঃপঠন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। কাজেই উপায়ান্তর না দেখে প্রতিযোগিতার উপযোগী সুদর্শন, পরিপাটি ও পরিচ্ছন্নতাবে তাঁরা যাতে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করে দেন সে ব্যাপারে আমার সহকর্মী ও ছাত্রদের নিকটে অনুরোধ পেশ করলাম। বলাই বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে সাগ্রহ ও সানন্দে তাঁরা আমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করেন।

অবশিষ্টাংশ প্রস্তুতির ব্যাপারেও অনুরূপভাবে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে রমাযানুল মুবারাকের ছুটির পর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পুরোপুরি শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে হাতে ততটা সময় ছিল না যতটা প্রয়োজন ছিল। সময়ের অপ্রতুলতার কারণেই শেষের দিকে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে আমাকে একটানা কঠোর পরিশ্রমের শিকার হতে হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে আমার গভীর পরিতৃপ্তি ও আনন্দের ব্যাপার হল, আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং সাহায্য-সহযোগিতার ফলে মুহার্রম মাস আরম্ভ হওয়ার বার-তের দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ডাকযোগে প্রেরণ করতে আমি সক্ষম হলাম। এ প্রাথমিক সাফল্য আমার সংশয়গ্রস্ত ও চিন্তাযুক্ত প্রাণে এনে দিল অব্যক্ত এক আনন্দের দোলা।

মাস কয়েক পর রাবেতার পক্ষ থেকে দু'টি রেজিষ্ট্রী চিঠি আমার নামে আসে। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল রাবেতা নির্দেশিত শর্তাবলীর আলোকে আমার গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আমার নামটি প্রতিযোগীদের তালিকাভুক্ত হয়েছে। বহু প্রতীক্ষিত এ সংবাদটি আমার মনে এক অকৃত্রিম আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে। আমার জীবনে এটা নিশ্চিতরূপে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকবে।

কালচক্রের আবর্তনে অব্যাহত থাকে সময়ের অগ্রযাত্রা এবং এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় দেড়টি বছর। রাবেতা ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, নীরব। চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেও তেমন কিছুই অবহিত হওয়া সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। তারপর ঘটনা পরম্পরায় বিভিন্নমুখী তৎপরতা ও কাজকর্মের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে হল যে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কথাটি আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। ১৯৭৮ সালের ৬-৮ই জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন সম্পর্কিত সংবাদ অবগত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে অদম্য আগ্রহ ও কৌতুহলের উদ্রেক হতে থাকে। তাই এ সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় দৃষ্টি রেখে যেতে থাকি। এমন এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ট্রেনের বিলম্বের কারণে এক দিন আমি 'ভাদুমি' রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষমান ছিলাম অস্থিরচিত্তে। কিছুতেই যেন সময় কাটছিল না। তাই একটু সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলাম অতি সন্তর্পণে অথচ কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে।

হঠাৎ ছোট্ট একটি খবরের প্রতি আকৃষ্ট হল আমার দৃষ্টি। খবরটি ছিল করাচীতে অনুষ্ঠিত এশীয় ইসলামী সম্মেলনের কোন এক বৈঠকের একটি বিশেষ ঘোষণা সংক্রান্ত। এ বৈঠকে রাবেতা আলমে ইসলামী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন চরিত রচনা বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পাঁচজন পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন। ঐ পাঁচজনের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিকও নাকি রয়েছেন। খবরটি পাঠ করার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল আমার চিত্তচাঞ্চল্য, পড়ে গেল খোঁজাখুঁজির এক অন্তহীন হিড়িক, সৃষ্টি হয়ে গেল কোলাহলময় এক অন্থিরতার। বানারাসে প্রত্যাবর্তনের পর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবগত হবার জন্য বহু চেষ্টা করেও ফললাভ সম্ভব হল না।

তারিখটা ছিল ১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাইয়ের সকাল বেলা। সারা রাত্রি বজরডিহা (বানারস শহরের একটি মহল্লা) মুনাযারার (বিতর্ক সভার) শর্তাবলী স্থির করার পর নিশ্চিন্তে শুয়েছিলাম। হঠাৎ আমার ঘর সংলগ্ন সিঁড়ির ওপর ছাত্রদের কণ্ঠ নিঃসৃত শোরগোল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হতেই জেগে উঠলাম। ইতোমধ্যেই আমার ঘরে ছাত্রদের রীতিমত ভিড় জমে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলীতে আনন্দ ও উল্লাসের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে ও উষ্ণ কণ্ঠে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ উচ্চারিত হচ্ছে।

তাদের এ আকস্মিক আগমনে ও অভিনন্দন জ্ঞাপনে কিছুটা বিশ্ময় বিমৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। 'কি হয়েছে বল তো তোমাদের? মুনাযারার (বিতর্কসভার) প্রতিদ্বন্দীগণ মুনাযারা করতে অস্বীকার করেছে কি?" আমি শায়িত অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম। আনন্দ আবেগে উচ্ছসিত কণ্ঠে তারা বলল, 'জী না! তা নয়, বরং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন চরিত রচনা প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এ প্রেক্ষিতেই আমাদের এ আনন্দ উল্লাস এবং শোরগোল। এ আনন্দ সংবাদটি জানানোর উদ্দেশ্যেই আমরা ছুটে এলাম আপনার নিকট।'

এ শুভ সংবাদ শোনা মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে বললাম, 'আলহামদুল্লাহ'। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথা থেকে কিভাবে তোমরা এ সংবাদ অবগত হলে?"

তারা বলল, 'মাওলানা ওযায়ের শামস' এ খোশ খবর এনেছেন।'

আমি জিজ্জেস করলাম, 'মওলানা ওয়ায়ের শামস কি এখানে এসেছেন?'

তারা উত্তরে বলল, 'জী হাা'।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখমণ্ডলে হাসি-খুশির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিসহ কক্ষে প্রবেশ করলেন মাওলানা সাহেব। বিষয়টি বিস্তারিত অবগত হলাম তাঁর মুখ থেকে।

২২শে শাবান, ১৩৯৮ হিজরী সন মোতাবেক ১৯৭৮ ইং সনের ২৯ জুলাই তারিখে রাবেতার পক্ষ থেকে রেজিষ্ট্রীকৃত একট পত্রও পেলাম আমি। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করায় এ পত্র মারফত আমাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একই সাথে এ আনন্দ সংবাদও দেয়া হয়েছে যে, ১৩৯৯ হিজরী সনের মুহার্রম মাসে পুরস্কার বিতরণের জন্যে মক্কা মুকার্রমার রাবেতা কার্যালয়ে এক জাঁকালো অনুষ্ঠানের

<sup>&#</sup>x27; শাইখুল হাদীস শামসুল হকের (রহঃ) পুত্র। আরবী এবং উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডিগ্রী প্রাপ্ত অনুবাদক।

ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের জন্য এ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অবশ্য, এ অনুষ্ঠানটি মুহার্রম মাসের পরিবর্তে ১২ই রবিউল আখের, ১৩৯৯ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এতে যোগদান উপলক্ষে হারামাইন শারীফাইনে 'উমরাহ এবং যিয়ারাতের সৌভাগ্যও আমার হয়ে গেল। ১০ই রবিউল আখের বৃহস্পতিবার মক্কা মুকার্রামার সেই নয়নাভিরাম রাবেতা কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শেষে আনুমানিক ১০ ঘটিকায় কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি আরম্ভ হল।

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সৌদী বিচার বিভাগের প্রধান শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ। পুরস্কার প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন মক্কার গভর্নরের প্রতিনিধি আমীর সাউদ বিন আব্দুল মুহসিন। তিনি হচ্ছেন মালিক আব্দুল আযীযের পুত্র। কুরআন তিলাওয়াতের পর মক্কার গভর্নর সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তারপর রাবেতার যুগা সম্পাদক শাইখ 'আলী আল-মুখতার অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং মর্মস্পর্শী এক ভাষণ দিলেন। তিনি কিছুটা বিস্ত ারিত আকারে অত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পটভূমি সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য ও পূর্বাভাস পেশ করেন। অধিকন্তু, অত্যন্ত সৃক্ষ্ণ মান-নিরপণী কলা-নির্বাচনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সে সব বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

প্রসঙ্গত তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, 'রাবেতা কর্তৃক প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পর প্রতিযোগীগণের নিকট থেকে রাবেতা মোট ১১৮২ টি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। এ সব পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সমীক্ষকগণ প্রাথমিক বিচারে ১৮৩টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। তারপর চূড়ান্ত পরীক্ষা, নির্বাচন ও ফলাফলের জন্য সৌদী শিক্ষামন্ত্রী শাইখ হাসান বিন আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট এক লক্ষ সমীক্ষাদল গঠিত হয়। এ আটজন সদস্যই ছিলেন মক্কা মুকার্রমা মালিক আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ অনুষদের (বর্তমানে জামেয়া উন্মূল কুরা) অধ্যাপক। তাঁরা সকলেই মহানাবীর (ক্ষ্মুক্ট্র) সীরাত শাস্ত্র ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যথাক্রমে তাঁদের নাম হল:

- ১. ড. ইবরাহিম আলী-শউত
- ২. ড. মুহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী
- ৩. ড. রহমান ফাহমী মুহাম্মদ।
- ৪. ড. ফকরী আহমদ উকায়
- ৫. ড. আহমাদ সাইয়েদ দারাজ
- ৬. ড. ফায়েক বাক্র সওয়াফ
- ৭. ড. শাকের মাহমুদ আব্দুল মুনায়িম
- ৮. ড. আবুল ফাত্তাহ মানসুর
- এ পরীক্ষক দলের সদস্যগণ নির্বাচিত পাওলিপিসমূহের সৃক্ষাতিসৃক্ষ বিচার বিশ্লেষণের পর যে পাঁচজন প্রতিযোগীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন :

প্রথম: 'আর রাহীকুল মাখতূম' (আরবী), রচনায় সফিউর রহমান মোবারকপুরী, শিক্ষক, জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, হিন্দ।

षिতীয়: খাতিমুন নাবিয়্যীন (🚎) (ইংরেজী), রচনায় ড. মাজেদ 'আলী খান।

তৃতীয়: 'পয়গাম্বরে আযম ওয়া আখের' (উর্দু), রচনায় ড. নাসীর আহমাদ নাসের, ভাইস চ্যাঙ্গেলর, জামেয়া ইসলামিয়া ভাওয়াল পুর, পাকিস্তান।

চতুর্থ: 'মুনতাকান নকুল ফী সীরাতে আ'যামীর রাসূল' (ﷺ) (আরবী), রচনায় শাইখ হামেদ মা'হমুদ বিন মুহাম্মাদ মানসুর লিম্দ- জিজাহ, মিশর।

পঞ্চম: 'সীরাতে নাবিয়্যীল হুদা ওয়ার রাহমাহ' (আরবী), রচনায় অধ্যাপক আব্দুস সালাম হাফেজ, মদীনা মুনাওয়ারা, মামলাকাতে সউদিয়া আরাবিয়া।

সহকারী সম্পাদক মুহতারাম শাইখ আলিইল মুখতার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষণমূলক ভাষণ দানের পর বিজয়ীদের অভিনন্দন ও উৎসাহিত ক'রে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন।

এরপর আমাকে বলা হয় কিছু বক্তব্য পেশ করার জন্য। আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাবেতার দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে যে সকল ক্ষেত্রে শূন্যতা ও ঘাটতি রয়েছে অথচ সেগুলো অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় সে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সকল শূন্যতা ও ঘাটতি পূরণ করা হলে তা কী কী সুফল বয়ে আনতে পারে তার প্রতিও আলোকপাত করি। প্রত্যুত্তরে বাবেতার পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়াও পাওয়া যায়।

তারপর আমীর মুহতারম সাউদ বিন আব্দুল মুহসীন ক্রমধারানুযায়ী বিজয়ী পাণ্ডুলিপি প্রণেতাগণের হাতে পূর্বঘোষিত পুরস্কার তুলে দেন। পারিশেষে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৭ রবিউল আওয়াল বৃহস্পতিবার আমাদের দলটি ছিল মদীনা মুনাওয়ারার পথে অগ্রসরমান হয়। মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার পথযাত্রায় আবেগ ও উল্লাসে আমাদের সমগ্র চেতনা ছিল ভরপুর। পথচলার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা পরিদর্শন করলাম বদরের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে আসর ওয়ান্ডের কিছু পূর্বে গিয়ে উপস্থিত হলাম মাসজিদে নাবাবীতে। মদীনা মুনাওয়ারায় দিন কয়েক অতিবাহিত করার পর কোন এক সকালে গেলাম খায়বারে। সেখানে ঐতিহাসিক দূর্গের ভিতর ও বের পরিদর্শন করার পর কিছুসময় কেটে গেল হাসি-আনন্দ, গল্প-গুজবে, হালকা রসিকতায় ও আমোদ স্ফূর্তিতে। তারপর ফিরে এলাম মদীনায়।

আখেরী নাবীর (ﷺ) সাধনা ও সাফল্যের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি মদীনার বিভিন্ন স্থান এবং আসমানী দৃত জিব্রাঈল আমীনের (ﷺ) আগমন স্থল ও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার জায়গাগুলো পরিদর্শনে সপ্তাহ দুয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় ফিরে এলাম আমরা মক্কা মুকাররমায়।

এখানে কা'বাহর ত্বাওয়াফ ও সা'ঈ করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল আরও একটি সপ্তাহ। তারপর এ পূণ্যভূমির প্রিয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ওস্তাদ ও ওলামা ও মাশায়েখগণের উষ্ণ আদর-আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল আরও কয়টা দিন। এমনভাবে স্বপুলোকের মতো একান্ত আকাজ্জিত মেজাজের সেই পূণ্যভূমিতে মাসাধিক কাল অবস্থানের পর ফিরে এলাম আবার তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ, পৌত্তলিকতার লীলা-নিকেতন হিন্দুস্থাণে। দুঃখ রইল শুধু এটুকু যে দেখতে দেখতে শুকু হতে না হতেই যেন শেষ হয়ে এল বন্ধুত্বের উষ্ণ আবেশ, পুল্পের সুস্থিন্ধ সুবাসে পরিতৃপ্ত হতে না হতেই শেষ হয়ে এল বসন্ত।

হিজায় থেকে ফিরে আসতে না আসতেই উর্দু ভাষাভাষীগণের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হল বইটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করার জন্য। সেই দাবী অনবরত আসতেই থাকল বছর কয়েক যাবং। এদিকে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে অনুবাদ কার্যে হাত দেয়া আমার পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অথচ ব্যাপারটি এড়িয়ে চলা কিংবা উপেক্ষা করারও উপায়ান্তর আমার ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অনুবাদ কাজ আরম্ভ করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকুর, কয়েক মাসের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সমষ্টিগত ফল হল সমগ্র বইটির অনুবাদ। আল্লাহই পূর্বের ও পরের সমস্ত কাজকর্মের একমাত্র মালিক:

পরিশেষে, যে সকল বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজন কোন না কোনভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি অজস্র ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার ওস্তাদ মুহাতারাম মওলানা আব্দুর রহমান সাহেব, প্রিয়জন শাইখ ওযায়ের সাহেব এবং হাফেজ মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব, ফাজেলানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এ কারণে চিরকৃতজ্ঞ যে গ্রন্থটির পার্গুলিপি প্রস্তুত করার ব্যাপারে তাঁরা সময় মতো আমাকে অভিমত ও পরামর্শ দ্বারা উৎসাহিত এবং উপকৃত করেছেন। আমার প্রার্থনা, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল সহাদয় ব্যক্তিকে উত্তম বদলা দ্বারা তৃপ্ত করুণ এবং আমাদের সহায়ক ও মদদগার হউন। এ গ্রন্থ প্রণয়নের রচনাকারী গ্রন্থ প্রণেতা, পরীক্ষক এবং এ গ্রন্থ থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যাঁরা উপকৃত হবেন সকলের নাজাত লাভের ওসীলা হোক অত্র গ্রন্থ। আমীন!!

সফিউর রহমান মুবারকপুরী ১৮ই রবীউল আওয়াল ১৪১৫ ২৬শে আগস্ট ১৯৯৪ ঈসায়ী

# পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে আরবী ভৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা সম্মানিত ড. আব্দুল্লাহ 'উমার নাসীফ মহাসচিব,

### রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা কর্তৃক প্রদন্ত।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'আলার যাঁর অপার অনুগ্রহে সমস্ত সৎকর্ম পূর্ণতা লাভ করে থাকে। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনই উপাস্য নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা, প্রেরিত রাসূল এবং মনোনীত বন্ধু। তিনি তাঁর উপর অর্পিত আসমানী আমানত যথাযথভাবে প্রদান করেছেন এবং উম্মতগণকে এমন এক দীপ্তিময় আলোক-বর্তিকা এবং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যার রাত্রিও দিবালোকের ন্যায় আলোকোজ্বল। আল্লাহ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের (﴿﴿) প্রতি শান্তি বর্ষণ করুণ। আর সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান হোক যিনি তাঁর প্রদর্শিত বিধানানুযায়ী আমল করেন। হে আল্লাহ, আমরা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করছি। আপনিই একমাত্র দয়ার আধার এবং সর্বোচ্চ দয়াময়।

আল্লাহর নাবীর (১৯৯০) পবিত্র আদর্শ হচ্ছে চির পুরাতনের পথ বেয়ে আসা চির নতুন, সর্বোচ্চ দাতার এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং কি্বামাত দিবস পর্যন্ত বিদ্যমান এক শাশ্বত পাথেয়। এ অবিনশ্বর আদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা এবং পুস্তকাকারে তা লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নাবী (১৯৯০)-এর আবির্ভাবের পর থেকেই মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলে আসছে এবং বিভীষিকাময় কি্বামাতের সেই প্রলয়কারী ধ্বংস পর্যন্ত বহাল থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এ আদর্শ এবং উদাহরণ এমন একটি পূণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেখানে সামান্যতম শূন্যতা, কমতি কিংবা ঘাটতির কোনই অবকাশ নেই এবং এমন একটি ছাঁচ যে ছাঁচে সার্বিক জীবন ধারা সংগঠিত এবং পরিচালিত হওয়া বিধেয়। আল্লাহ প্রদন্ত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রত্যেকটি বিধিবিধান অনুসরণের মাধ্যমে রাসূল (১৯৯০) এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা সর্বকালে ও সর্বযুগে সকল মানুষের জন্য সমভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রস্লের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে।" (আল-আহ্যাব ৩৩ : ২১)

আর যখন 'আয়িশা জ্লো-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'রাসূলুল্লাহ (ক্লেই)-এর চরিত্র কেমন ছিল?' তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, পবিত্র কুরআন কারীমই ছিল তাঁর চরিত্র।

অতএব যারা দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে আল্লাহ প্রদন্ত ও প্রদর্শিত পথে নিজেকে পরিচালিত করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (क्ष्ण)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বন ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই। শুধু তাই নয়, বরং তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, নাবীর (ক্ষ্ণু) জীবন চরিতই হচ্ছে আল্লাহর বিধান ব্যবস্থিত সরল পথ বা সিরাতুল মুসতাকীম। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও রাসূল মুহাম্মদ (ক্ষ্ণু) জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কুরআনে বর্ণিত বিধানাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাতুল মুন্তাকীম বা সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নাবী (ক্ষ্ণু) প্রদর্শিত এ পথে ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, পরিচালক-পরিচালিত, নর-নারী, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সকলের জন্যই হিদায়াত রয়েছে। অধিকন্ত, আরও রয়েছে রাজনীতি-শাসননীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

বর্তমানে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় আল্লাহ প্রদত্ত সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন অধঃপতন ও অন্ধকারের অতল তলে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন এটা কি তাঁদের জন্য উত্তম নয় যে তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক হবেন এবং শিক্ষা- দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও তাহযীব-তামাদ্দুনসহ সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নাবীর (ক্রুই) জীবনের চরিতকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে রেখে অগ্রসর হবেন। কেননা, এটা শুধু চিন্তাভাবনার বিষয়ই নয়, বরং আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের এটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের যথার্থ কল্যাণ। অধিকন্ত এটাই হচ্ছে চরিত্র গঠনের উন্মুক্ত প্রান্তরে আল্লাহর কালাম কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শিক্ষাগত সর্বোত্তম পন্থা। যার ফলে একজন মু'মিন বান্দা শরীয়তের অনুসারী হয়ে ওঠে এবং সমাজ-জীবন যাপনের সকল বিষয়ে আল্লাহকে একমাত্র ব্যবস্থাপক হিসেবে গ্রহণ করে।

আলোচ্য গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতৃম' বিজ্ঞ রচিয়তা শাইখ সফিউর রহমান কর্তৃক রচিত। যথেষ্ট সময়, শ্রম এবং কায়িক ও মানসিক শক্তি ব্যবহারের বিনিময়ে রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৩৯৬ হিজরী সনে নাবীর (ﷺ) জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভের এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব মরহুম আশ শাইখ মুহাম্মদ 'আলী আল হারকান (আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং উত্তম বিনিময় প্রদান করুন) প্রথম ভূমিকায় বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন।

এ গ্রন্থটি আপামর সকলের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। সকলেই অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন এ গ্রন্থ রচিয়তার। প্রকাশিত হওয়ার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের দশ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়েছে। এরপর মুহাতারাম হাস্সান হামাভী নিজ অনুগ্রহে আরও পাঁচ হাজার কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা প্রদান করুন।

সে সময় তিনি এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা তৈরি করে দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। তাই তাঁর এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সংক্ষিপ্ত আকারে এ ভূমিকাটি লিখে দিলাম। আল্লাহ তা আলার নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ কাজকে তাঁর জন্য কবুল করে নেন এবং এর দ্বারা মুসলিমদের উপকৃত করেন যাতে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের এ লাজুক ও নাজেহাল অবস্থা উত্তম অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর উন্মাতে মুহাম্মাদিয়ার সেই হত গৌরব ও মর্যাদা যা দিয়ে তাঁরা বিগত দিনে নেতৃত্ব করতেন তা যেন ফিরে পান। আল্লাহ তা আলার সেই মহা নির্দেশ যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সংকাজের আদেশ দাও এবং অসং কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।'

(আলু 'ইমরান ৩ : ১১০)

এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর উপর যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ, যিনি ছিলেন বিশ্ব মানবের পথ প্রদর্শক এবং মুক্তির দিশারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ (緣) এবং সংকর্মশীলদের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য।

> ড. আব্দুল্লাহ 'উমার নাসীফ মহা সচিব, রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা।

# পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে আরবী ১ম সংস্করণের ভূমিকা

### সমানিত শাইখ মুহাম্মদ 'আলী আল-হারকান

মহা সচিব, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা প্রতিপালক, যিনি আসমান-জমিন এবং অন্ধকার-আলোর সৃষ্টিকর্তা। আর আল্লাহ দরুদ অবতীর্ণ করুন রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন মুহাম্মাদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴿)-এর উপর যিনি আখেরী নাবী এবং নাবী-রাস্লগণের প্রধান। তিনি সত্য ও সৎকর্মের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন এবং অসত্য ও অসৎ কর্মের জন্য ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন, তিনি ওয়াদা করেন এবং অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা আলা তাঁর মাধ্যমে আদমের সন্তানকে ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন এবং সঠিক সরল পথে চলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। আসমান ও জমিনের যেখানে যা কিছু রয়েছে সব কিছুকেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। তারপর আল্লাহ সুবাহানান্থ ওয়া তা আলা নিজ রাস্ল (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴿)-এর সঙ্গে সকলের মহব্বত ও মর্যাদার সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। নাবী (﴿﴿﴿﴿)-এর সঙ্গে সকলের মহব্বত ও মর্যাদার সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং আদর্শের অনুসরণ করে চলাকে মহব্বতের চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কুরআনে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে, [শা عمران: শি ব্রুটা الله فَاتَبِعُونِ خُبِہُ الله وَيَغْفِرُ لَكُمْ خُرُونَ اللهُ فَاتَبِعُونِ خُبِہُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ خُرُونَ اللهُ فَاتَبِعُونِ خُبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِ خُبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِ خُبُونَ اللهُ فَاتَبْمُ خُبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِ خُبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِ خُبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونَ خُبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونَ اللهُ فَاتَبْعَالَا اللهُ فَاتَبْعُونَ اللهُ فَاتَلْهُ عَلْمُ اللهُ فَاتَبْعُونَ اللهُ فَاتَبْعُونَ اللهُ فَاتَبْعُونَ الله

'বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন।' (আলু 'ইমরান ৩ : ৩১)

এ জন্যই মানুষ তাদের অন্তরের সাথে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ভালবাসার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত পথ বা উপায় অন্বেষণ করতে থাকে যার মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্কটা অত্যন্ত দৃঢ়তর হয়ে যায়। যেমন ইসলামের শুরু থেকে মুসলিম নাবী কারীম (ﷺ)-এর গুণাবলী ও জীবন চরিত আলোচনা, রচনা, প্রকাশ ও প্রচারের জন্য একজন অপর জন থেকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। নাবী (ﷺ)-এর চরিত বলা হয় তাঁর কথা, কাজ এবং উত্তম চল্ত্রিক। উদ্মুল মুমেনীন 'আয়িশাহ আল বলেছেন, আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনই হল তাঁর চরিত্র। আর এ মহাসত্যটি অবশ্যই সকলের জানা রয়েছে যে, কুরআনুল কারীম হল আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং তাঁর পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাণীর নাম। অতএব, যাঁর চরিত্র বা গুণাবলী হচ্ছে পুরো কুরআন তিনি অবশ্যই মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম, পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির সর্বাধিক মহব্বত লাভের সর্বোত্তম হকদার।

মুসলিমদের অন্তর ও জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবেই এ গভীর ভালবাসা সর্বদা চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴿)})-এর জীবন চরিত বিষয়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাবেতা এ সম্মেলনেই ঘোষণা দেন যে, নিম্নোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে যাঁরা নায়ী (﴿﴿﴿﴿)})-এর জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থের উত্তম পাঙুলিপি প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন, তাঁদের পাঁচ জনকে এক লক্ষ্য পঞ্চাশ হাজার সৌদি রিয়াল পুরস্কার প্রদান করা হবে।

### শর্তগুলো নিমুরূপ:

- ১. বিষয়ের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ এবং যথাসময়ে ক্রমানুসারে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সুবিন্যস্ত হতে হবে।
- ২. আলোচনার মান অবশ্যই উৎকৃষ্ট হতে হবে এবং তা যেন ইতোপূর্বে প্রকাশিত কিংবা প্রচারিত না হয়ে থাকে তার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ৩. বিষয়াদি আলোচনার সময় যে সকল সূত্র থেকে তা গৃহীত হয়েছে ঐ সকল সূত্রের বরাতগুলো পুরোপুরি উল্লেখ করতে হবে।
- 8. গ্রন্থ রচয়িতা বিস্তারিতভাবে নিজের জীবন চরিত উল্লেখ করবেন। অধিকন্ত, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নিজস্ব কোন রচনা যদি থাকে তবে তাও উল্লেখ করবেন।

- ৫. পাণ্ডুলিপির লেখা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট এবং সহজ পাঠ্য হতে হবে।
- ৬. আরবী ভাষা কিংবা অন্য কোন বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত ভাষায় গ্রন্থ রচিত হলে তা গৃহীত হবে।
- ৭. ১লা রবিউল সানী, ১৩৯৬ হিজরী সন হতে ১লা মুহার্রম ১৩৯৭ হিজরী পর্যন্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হবে।
- ৮. গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 'রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা' সচিবালয়ে সীল মোহরকৃত খামে প্রেরণ করতে হবে যার উপর রাবেতা নিজস্ব একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করবেন।
- ৯. বিজ্ঞ আলেমগণের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

রাবেতার এ ঘোষণা নাবী প্রেমিকগণের জন্য ছিল চরম এক আনন্দের ব্যাপার। তাঁরা প্রবল আগ্রহ ও আনন্দ উদ্দীপনার সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। এদিকে রাবেতা আলমে ইসলামীও আরবী, ইংরেজী, উর্দু এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষায় সংকলিত পাণ্ডুলিপি সাদরে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

তাই আমাদের সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ বিবিধ ভাষায় পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করতে শুরু করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মোট সংখ্যা ছিল ১১৮২টি যার মধ্যে আরবী ভাষায় ছিল ৮৪টি, উর্দু ভাষায় ৬৪টি, ইংরেজী ভাষায় ২১টি এবং ফ্রান্সের ভাষায় ছিল ১টি হুসা ভাষায় ১টি। মোট ১৭১টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য গৃহীত হয়।

- এ পাণ্ডুলিপিগুলো ভালভাবে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের ভিত্তিতে নিমুলিখিত ক্রমধারায় বিন্যুস্ত করা হয়:
  - ১. প্রথম পুরস্কার: শাইখ সফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, হিন্দ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার সৌদী রিয়াল।
  - ২. **দিতীয় পুরস্কার:** ড. মাজেদ 'আলী খাঁন, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নয়া দিলী, হিন্দ ৪০ হাজার সৌদী রিয়াল।
  - ৩. **তৃতীয় পুরস্কার:** ড. নাসীর আহমাদ নাসের ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান, ৩০ হাজার সৌদী রিয়াল।
  - 8. চতুর্থ পুরস্কার: অধ্যাপক হামিদ মাহমুদ মুহাম্মদ মানসুর, লিমুদ, মিশর, ২০ হাজার সৌদী রিয়াল।
  - পঞ্জম পুরস্কার: অধ্যাপক আব্দুস সালাম হাশিম হাফেজ, মদীনা মুনাওয়ারা মামলাকাতে সৌদী আরব ১০ হাজার সৌদী রিয়াল।

রাবেতা ১৩৯৮ হিজরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে উল্লেখিত বিজয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তারপর পুরস্কার বিতরণের জন্য রাবেতা মক্কা মুকাররমার নিজস্ব কার্যালয়ে আমীর সাউদ বিন আব্দুল মুহসিন বিন আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে ১৩৯৯ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল শনিবার সকালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মক্কার গভর্নর আমীর ফাওয়াজ বিন আব্দুল আযীযের সেক্রেটারী আমীর সউদ এ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ অনুষ্ঠানেই রাবেতার সচিবালয় হতে পুরস্কারপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি প্রণেতাদের পাণ্ডুলিপিগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ছাপানোর পর বিতরণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শাইখ সফিউর রহমান মোবারকপুরী হিন্দ রচিত আরবী ভাষায় গ্রন্থটিকে সর্ব প্রথম মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, তিনিই হচ্ছেন প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থকার। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গ্রন্থগুলো যথাক্রমে মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম তাঁর জন্য খাঁটি করে নিয়ে অনুগ্রহ করে নিজ দরবারে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই, তিনিই আমাদের একক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

মুহাম্মদ 'আলী আলহারাকান

মহাসচিব রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা মুকাররমা।

## গ্রন্থ রচিয়তার জীবন বৃত্তান্ত

রাসূল (ﷺ)-এর জীবন চরিত বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক গ্রন্থ রচানর জন্য রাবেতা আলমে ইসলামীর অন্যতম শর্ত ছিল প্রতিযোগিদের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করা। তাই এ পর্যায়ে আমি আমার নিজস্ব ভাষায় সাদাসিধে জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করছি:

পুরো নাম এবং পরিচয় : আমার নাম সফিউর রহমান বিন আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আকবর বিন মুহাম্মদ 'আলী বিন আবুল মু'মিন বিন ফকীরুল্লাহ মোবারকপুরী আযমী।

জন্ম তারিখ: সনদ মুতাবিক আমার জন্ম তারিখ ৬ই জুন, ১৯৪৩ ইং সন। কিন্তু এ হচ্ছে কিছুটা আনুমানিক ব্যাপার। অনুসন্ধানে বিলক্ষণ জানা যায় যে, আমার জন্ম হয় ১৯৪২ সালে মধ্যভাগে। জন্মস্থান সূত্রে আমার গ্রামের নাম হচ্ছে হোসাইনাবাদ। এটা হল মোবারকপুরের উত্তর দিকে এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রামে। মোবারকপুর হল শিল্পোন্নত ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ আজমগড়ের ছোট্ট একটি শহর। এ প্রেক্ষিতে হোসাইনাবাদ এবং মোবারকপুর উভয় নামের সঙ্গেই আমি সমভাবে সম্পর্কিত।

শিক্ষাদীক্ষা: ছোট বেলায় আমি আমার দাদা ও চাচার নিকট থেকে কুরআন মাজীদের কিছু অংশ শিখেছিলাম। তারপর ১৯৪৮ সালে 'মাদ্রাসায়ে দারুত তালীম' মোবারকপুরে ভর্তি হই। সেখানে ছয় বছর যাবং গভীর মনোযোগ সহকারে প্রাথমিক থেকে জুনিয়র কোর্স পর্যন্ত লেখাপড়া করি। অন্তর্বর্তীকাল কিছু ফার্সী চর্চাও করি।

তারপর ঈসায়ী ১৯৫৪ সনের জুন মাসে মাদ্রাসা এইইয়াউল উলুম মোবারকপুরে ভর্তি হয়ে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, নাহু, সার্ফ এবং অন্যান্য বিষয়ে নিষ্ঠার সাথে পড়াশোনা করি। সেখানে বছর দুয়েক কাটানোর পর মৌনাথ ভঞ্জনের মাদ্রাসা ফাইজে আমি মউয়ে ভর্তি হই। এ শিক্ষায়তনটি ছিল সেখানকার একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। মোবারকপুর শহর হতে মৌনাথ ভঞ্জন প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

১৯৫৬ সনের মে মাসে আমি ফাইজে ভর্তি হই এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবং সেখানে অবস্থান করি। সেখানে আরবী ভাষা, ব্যকরণ ও ধর্মীয় বিষয়াদি অর্থাৎ তাফসীর, হাদীস, উসুলে হাদীস, ফিকুাহ, উসুলে ফিকুাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে অতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করি। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে শিক্ষাকোর্স সমাপনান্তে আমাকে নিয়মিত পাগড়ী ও শিক্ষা সমাপনী সনদ প্রদান করা হয়। এ সনদ খানা ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সুশিক্ষা লাভের একটি সম্মান সূচক পদক প্রতীক। এ সনদে আলোচ্য বিষয়াদির শিক্ষাদান এবং ফতোয়া প্রদানেও যথারীতি অনুমতি রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সকল পরীক্ষাতেই আমি উল্লেখযোগ্য ও ইন্সিত সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হয়েছিলাম। শিক্ষা গ্রহণকালে আমি এলাহাবাদ বোর্ড পরীক্ষাতেও অংশ গ্রহণ করি। ১৯৫৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী আলেম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে উভয় পরীক্ষাতেই বেশ কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।

তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাবন্টনের নতুন অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ ইং সনে ফাযিলে আদাব ও ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সনে ফাজিলে দীনিয়াৎ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে উভয় পরীক্ষাতেই আমি সুনামের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।

বাস্তব কর্মজীবন: ১৯৬১ সনে 'মাদ্রাসা ফাইযে আম' থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে এলাহাবাদ জেলায় ও নাগপুর শহরে শিক্ষাদান কার্যে এবং সেই সঙ্গে বক্তৃতাদান কার্যেও আত্মনিয়োগ করি। বছর কয়েক পর মার্চ ১৯৬৩ সনে মাদার ইলমী মাদ্রাসা ফাইযে 'আমির প্রধান কর্মকর্তা আমাকে শিক্ষকতার জন্য আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি কাজে যোগদান করি, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে দু'বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আমি সেই স্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হই। ঠিক পরের বছরটি আমি অতিবাহিত করি আজমগড়ে অবস্থিত 'জামেয়াতুর রাশাদে' এবং ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সনে মুদাররিস হিসেবে 'মাদ্রাসা দারুল হাদীস মৌ' এর দাওয়াত গ্রহণ করি। এখানে তিন বছরের অবস্থানকালে শিক্ষকতা এবং সহকারী প্রধান হিসেবে আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবাধায়কের

দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারপর এ কার্যে ইস্তফা দিয়ে 'মাদ্রাসা ফাইজুল উলুম সিউনীর' সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করি। মৌনাথ ভনজন হতে অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবধান ছিল প্রায় সাত শত কিলোমিটার। প্রতিষ্ঠানটি মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। জানুয়ারী, ১৯৬৯ সন হতে সেখানে শিক্ষকতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠান প্রধান মুদার্রেস হিসেবে দায়িত্ব পালন করি এবং আশপাশের এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজও করতে থাকি। অধিকম্ভ জুমার খুৎবার দায়িত্বও পালন করি।

তারপর ১৯৭২ সনের প্রান্তভাগে মাদ্রাসা দারুত তালীম, মোবারকপুরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। এ মাদ্রাসায় দু'বছর অবস্থানের পর ১৯৭৪ সনের অক্টোবর দেশের শিক্ষায়তন 'জামেয়া সালাফিয়ায়' চলে আসি। বর্তমানে সেখানেই চাকুরীতে রয়েছি। এছাড়া 'মুহাদ্দিস' নামক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্বও ন্যস্ত ছিল আমারই কাঁধে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ দায়িত্বটিও পালন করে আসছি নিষ্ঠার সঙ্গে।

রচনাবলী : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনান্তে কিছু কিছু রচনা এবং অনুবাদ কার্যেও হাত দিই। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাবলী এবং অনুবাদ হচ্ছে যথাক্রমে নিয়ুরূপ:

- ১. 'তাযকেরায়ে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব', প্রকাশকাল ইং ১৯৭২ সাল। অত্র পুস্তকটি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে অল্পকালের মধ্যেই চার চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
- ২. *'তারীখ আলে সাউদ'*, (উর্দু) প্রকাশকাল ১৯৭২ সাল। পুস্তকটি দু'বার মুদ্রিত হয়েছে।
- ৩. 'ইতহাফুল কেরাম তালিকু বুলুগুল মারাম', (আরবী) লি-ইবনে হাজার আসকালানী। প্রকাশকাল ১৯৭৪ সাল।
- 8. *'কাদেয়ানিয়াত আপনে আয়না মে'*, (উর্দু) প্রকাশকাল ১৯৭৬ সাল।
- ৫. 'ফেতনা-ই-কাদেয়ানিয়াত আওর মওলানা সানাউলাহ অমৃতসরী' (উর্দু), প্রকাশকাল ১৯৭৭ সাল।
- ৬. 'আর রাহীকুল মাখতূম', রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক আহ্বানকৃত প্রতিযোগিতার জন্য প্রণীত।
- ৭. *'ইনকারে হাদীস হক্ক ইয়া বাতিল'*, (উর্দু) ইং ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত।
- ৮. 'রাযমে হক্ক ওয়া বাতিল', (বাজর ডিহা নামকস্থানে অনুষ্ঠিত বিতর্কানুষ্ঠানের বিবৃতি'।
- ৯. 'এবরায়ুল হক্ক ওয়াস সওয়াব ফী মাসয়ালাতিস সুফুরে ওয়াল হিজাবে' (আরবী), প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল। পর্দা সম্পর্কে আল্লামা ড. তাকিউদ্দীন হিলালী মারাকুশীর (রাহি.) অভিমতের উপর অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থ। অত্র গ্রন্থটি 'জামেয়া সালাফিয়া' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
- ১০. 'তাতাওয়ারুস শৌউব ওয়াদ্দিয়ানতে ফীল হিন্দ ওয়া মাজালুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়াত ফীহা' (আরবী), ১৯৭৯ সনে 'জামেয়া সালাফিয়ার' মাসিক প্রত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
- ১১. 'আল ফিরকাতুন নাজিয়া অল ফেরাকুল ইসলামিয়াতুল উখরা' (আরবী), রচনাকাল ১৯৮২ সাল (অপ্রকাশিত)।
- ১২. 'ইসলাম আওর আদমে তাশাদ্দুদ' (উর্দু), প্রকাশকাল ১৯৮৪ সাল। পরবর্তীকালে অত্র গ্রন্থটি হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।
- ১৩. 'আহলে তাসাওয়াফ সিয়াসিয়া ফীল ইসলাম' (আরবী), ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।
- ১৪. 'আল আহজাবুস সিয়াসিয়া ফীল ইসলাম' (আরবী), ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।
- এ ছাড়া আমি 'মাসিক মুহাদ্দিস' বেনারসের সম্পাদকের পদেও নিযুক্ত এবং কর্মরত ছিলাম।

والله الموفق وازمة الأمور كلها بيده - ربنا تقبله منا بقبول حسن وانبته نباتا حسنا

<sup>&</sup>lt;sup>›</sup> আর-রাহীকুল মাখতূম গ্রন্থের লেখক শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর জুমা'আর সালাত পর মৃত্যুবরণ করেন।

# লেখকের আরবী সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. اللّهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجّر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. وبعسد:

এটা বড়ই খুশি ও আনন্দের কথা যে, রবিউল আওয়াল ১৩৯৬ হিজরীতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত মহানাবী (क्)-এর সীরাত বা জীবন চরিত বিষয়ক সন্দেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে রাবেতা আলমে ইসলামী নাবীকুল সমাটের (ক) সীরাত সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলক গ্রন্থ রচনা এবং মানের উৎকর্ষতার ভিত্তিতে প্রথম থেকে পঞ্চম এ পাঁচ জন গ্রন্থ রচয়িতাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করেন। এ মহতী প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উপর্যুক্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে সুগভীর মনীষা ও গবেষণাজনিত অভিসন্দর্ভ রচনা এবং গ্রন্থ রচনা। আমার মতে এটা হচ্ছে অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণপ্রদ একটি পদক্ষেপ। কারণ গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা ভাবনা করে দেখলে এটা সুম্পষ্ট দিবালোকের মতোই প্রতিভাত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে নাবীর (ক) জীবন চরিত ও মুহাম্মদী জীবনাদর্শ হচ্ছে এমন একটি মূল উৎস যেখান থেকে পুরাতনকে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবন দান, বিশ্ব ইসলামী জীবনে নব জাগরণ এবং মানব সমাজে সৌভাগ্যের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে পারে। নাবী কারীমের (ক) বরকতময় সন্তার প্রতি অগণিত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক অজস্র ধারায়।

তারপর আমি মনের কোণে এরপ ধারণা করে নিলাম যে, যদি আমি এ কল্যাণপ্রদ ও শুভ প্রতিযোগতিায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি তাহলে ইনশাআল্লাহ তা হবে আমার জন্য অসীম আনন্দ ও অন্তহীন সৌভাগ্যের প্রতীক। কিন্তু এ প্রশাটিও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকল যে, কতটুকুই বা আমার বিদ্যা-বৃদ্ধি কিংবা যোগ্যতা রয়েছে যে দু'জাহানের অবিসংবাদিত ও মহা সম্মানিত ব্যক্তির পবিত্র জীবন-চরিত সম্পর্কে আমি যথাযথ আলোকপাত করতে পারি। আমি যখন নাবী কারীমের (ক্রু) সর্বোতমুখী প্রতিভা ও জ্ঞানালোকের কিছু অংশ নিজের ভাগ্যে অর্জন করতে সক্ষম হব তখন নিজেকে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান এবং সফলকাম বলে মনে করব। আর তখন হতে আমি অজ্ঞানতার অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে একজন উম্মত হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রদর্শিত জীবন ধারায় জীবন যাপন করছি বলে ভাবতে পারব এবং এর মধ্যেই আমার মৃত্যু নেমে আসবে। তারপর নাবী কারীমের (ক্রু) শাফা'য়াতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা অতীত জীবনে অর্জিত আমার পাপরাশি মার্জনা করবেন বলে প্রত্যাশা করব।

এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কিত প্রাক-চিন্তন প্রসঙ্গটি সবিনয়ে নিবেদন করার যে প্রয়োজন এ সময়ে অনুভব করছি এবং তা হচ্ছে, এ গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে গ্রন্থ খানা পাঠকের মনে বিরক্তি বা এক ঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে এমন দীর্ঘ কলেবর বিশিষ্ট কিংবা হাদয়ঙ্গম বা বোধগম্য হওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে এমন সংক্ষিপ্তও যেন না হয়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় এবং বিধেয় মনে করে কাজে হাত দিই।

কিন্তু যখন মহানাবীর (ক্রি) সীরাত বা জীবন চরিত সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর প্রতি সমীক্ষাসূচক দৃষ্টি নিক্ষপ করলাম তখন দেখা গেল যে ঘটনাবলীর ক্রমবিন্যাসে সামান্য বিষয়াদি সম্পর্কে বর্ণনায় যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এ জন্য আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, যে সব স্থানে এ জাতীয় পার্থক্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হবে সে সব স্থানে আলোচনার সকল দিকেই দৃষ্টিপ্রদান করে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে যে ফল দাঁড়ায় তা-ই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হবে। তবে প্রাসন্ধিক দলীল ও সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণাদি এবং একে প্রাধান্য প্রদানের আমি উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, এতে অযথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির যথেষ্ট আশক্ষা থাকবে।

তবে এ ব্যাপারে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করলাম যে, যদি এমনটিও হয় যে আমার উপস্থাপিত বিষয়বস্তু পাঠকের মনে কিছুটা বিস্ময় কিংবা বিদ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা যে ঘটনাবলীর ব্যাপারে সাধারণ লেখক বিষয়বস্তু সম্পর্কে এমন এক চিত্র উপস্থাপন করছেন যা আমার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নয় সেখানে সাক্ষ্য প্রমাণাদির উল্লেখ অবশ্যই থাকবে।

হে আল্লাহ, আমার তকদীরে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ বিধান করো। তুমি যথার্থই ক্ষমাশীল, পরম বন্ধু, 'আরশের মালিক এবং মহান ও উর্দ্ধতন কর্তা।

> জুমু'আতৃল মুবারক ২৪ শে রজব, ১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ২৪ শে জুলাই, ১৯৭৬ ইং।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, হিন্দুস্থান।

# العَرَبُ، الأَرْضُ ،الشَّعْبُ، الحُكَمُ، الْإِقْتِصَادُ والدِّيَانَةُ তৎকালীন আরবের ভৌগোলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা مَوْقَعُ الْعَرَبِ وَأَقْوَامُهَا

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং গোত্রসমূহ

নাবী (ৄুুুুু)-এর জীবন চরিত বলতে বুঝায় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ প্রদন্ত সেই বার্তা বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির বাস্তবায়ন বা রূপায়ণ যা রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুুুু) মানব জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন এবং যার মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্টতার গাঢ় অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে শাশ্বত আলোকোজ্বল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মানুষের দাসত্ব ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্ব প্রবিষ্ট করেছেন। এমনকি ইতিহাসের চিত্রকেই পাল্টিয়ে দিয়েছেন এবং মানবজগতের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেছেন।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নাবী (ক্রি)-এর পবিত্র জীবন ধারার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি অঙ্কন ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ না করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রকৃত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাক ইসলামিক আরবের ভৌগোলিক সীমারেখা, আরব ভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থা ও অবস্থান এবং তাদের ক্রমান্নতির ধারা এবং সে যুগের রাষ্ট্র পরিচালনা, নেতৃত্ব প্রদান ও গোত্রসমূহের শ্রেণীবিন্যাশকে বিভিন্ন দীন-ধর্ম, সম্প্রদায়, আচার-আচরণ, অন্ধবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রসহ পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন।

একারণেই আমি এ বিষয়সমূহকে বিশেষভাবে বিভিন্ন স্তরবিন্যাশে উপস্থাপন করেছি।

আরবের অবস্থান: 'আরব' শব্দটি 'বালুকাময় প্রান্তর' উষর ধূসর মরুভূমি বা লতাগুলা তৃণশয্যবিহীন অঞ্চল অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্মরণাতীত কাল থেকেই বিশেষ এক বৈশিষ্ট্যগত অর্থে আরব উপদ্বীপ এবং সেখানে বসাবাসকারী সম্প্রদায়ের জন্য এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর ও সিনাই উপদ্বীপ, পূর্বে আরব উপসাগর ও দক্ষিণ ইরাকের এক বড় অংশ এবং দক্ষিণে আরব সাগর যা ভারত মহা সাগরের বিস্তৃত অংশ, উত্তরে শামরাজ্য এবং উত্তর ইরাকের কিছু অংশ। উল্লেখিত সীমান্তসমূহের কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। সমগ্র ভূভাগের আয়তন ১০ লক্ষ থেকে ১৩ লক্ষ বর্গ মাইল পর্যন্ত ধরা হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ ভৌগোলিক এবং ভূ-প্রাকৃতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আরব উপদ্বীপ অত্যন্ত গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বহন করে। এ উপদ্বীপের চতুর্দিক মরুভূমি বা দিগন্ত বিস্তৃত বালুকাময় প্রান্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত। যে কারণে এ উপদ্বীপ এমন এক সুরক্ষিত দূর্গে পরিণত হয়েছে যে, যে কোন বিদেশী শক্তি বা বহিঃশক্রর পক্ষে এর উপর আক্রমণ পরিচালনা, অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রভাব বিস্তার করা অত্যন্ত কঠিন। এ নৈসর্গিক কারণেই আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের অধিবাসীগণ সেই সুপ্রাচীন এবং স্মরণাতীত কাল থেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে নিজন্ম স্বাতন্ত্রগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে। অথচ অবস্থানের দিকে দিয়ে এ উপদ্বীপটি এমন দৃ'পরাশক্তির প্রতিবেশী যে, ভূপ্রকৃতিগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এ পরাশক্তিদ্বয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা আরববাসীগণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হতো না।

বহির্বিশ্বের দিক থেকে আরব উপদ্বীপের অবস্থানের প্রতি লক্ষ করলেও প্রতীয়মান হবে যে, দেশটি পুরাতন যুগের মহাদেশসমূহের একেবারে মধ্যস্থল বা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং জল ও স্থল উভয় পথেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত। এর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ গমনের প্রবেশ পথ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশে প্রবেশের প্রবেশদ্বার এবং পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে ইরান ও মধ্য এশিয়া হয়ে চীন ভারতসহ দূর প্রতীচ্যে গমনামনের দরজা। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ থেকে সাগর ও মহাসাগর হয়ে আগত জল পথ আরব উপদ্বীপের সঙ্গে চমৎকার যোগসূত্র রচনা করেছে। বিভিন্ন দেশের জাহাজগুলো সরাসরি আরবের বন্দরে গিয়ে ভিড়ে। এরপ ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমারেখার প্রেক্ষিতে আরব উপদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত ছিল বিভিন্ন সম্প্রাদয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও মত বিনিময়ের লক্ষ্যস্থল বা কেন্দ্রবিন্দু।

আরব সম্প্রদায়সমূহ : জন্মসূত্রের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদগণ আরব সম্প্রদায়সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা:

- ১. **আরবে বায়িদাহ :** এঁরা হল ঐ সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায় যা ধরাপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এঁদের খোঁজ খবর সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদির সন্ধান লাভ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ সম্প্রদায়গুলো হচ্ছে যথাক্রমে 'আদ, সামৃদ, ত্বাসম, জাদীস, 'ইমলাকু, উমাইম, জুরহুম, হাযূর, ওয়াবার, 'আবীল, জাসিম, হাযারামাওত ইত্যাদি।'
- ২. **আরবে 'আরিবা :** এঁরা হচ্ছে ঐ সমস্ত গোত্র যারা ইয়াশজুব বিন ইয়া রুব বিন ক্রাহ্ত্বানের বংশোদ্ভ্ত। এঁদেরকে ক্রাহ্ত্বানী আরব বলা হয়।
- আরবে মুম্বারিবা : এঁরা হচ্ছেন ঐ আরব সম্প্রদায় যারা ইসমাঈল (ৠ্রি)-এর বংশধারা থেকে আগত ।
   এঁদেরকে 'আদনানী আরব বলা হয়।

আরবে 'আরিবা অর্থাৎ ক্বাহত্বানী আরবদের প্রকৃত আবাসস্থল ছিল ইয়ামান রাজ্য। এখানেই তাদের বংশধারা এবং গোত্রসমূহ সাবা বিন ইয়াশযুব বিন ইয়া ক্রব বিন ক্বাহত্বান এর বংশধর থেকে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে পরবর্তীকালে দু'গোত্রই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সেগুলো হল : হিমইয়ার বিন সাবা ও কাহলান বিন সাবা। বনী সাবা'র আরো এগারটি বা চৌদ্দটি গোত্র ছিল যাদেরকে সাবিউন বলা হতো। সাবা ব্যতীত তাদের আর কোনো গোত্রের অস্তিত্ব নেই।

- (ক) হিমইয়ার: এর প্রসিদ্ধ শাখাগুলো হচ্ছে-
- (১) कूरा'आर : এর প্রশাখাসমূহ হল বাহরা, বালী, আলক্রায়ন, কালব, 'উযরাহ ও ওয়াবারাহ।
- (২) সাকাসিক : তারা হলেন যায়দ বিন ওয়ায়িলাহ বিন হিমইয়ার এর বংশধর। যায়দ এর উপাধি হল সাকাসিক। তারা বনী কাহলানের 'সাকাসিক কিন্দাহ'র অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের আলোচনা সামনে আসছে।
  - (৩) যায়দুল জামহুর : এর প্রশাখা হল হিমইয়ারুল আসগার, সাবা আল-আসগার, হায়র ও যু আসবাহ।
- (খ) কাহলান: এর প্রসিদ্ধ শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে হামদান, আলহান, আশ'য়ার, ত্বাই, মাযহিজ (মাযহিজ থেকে 'আনস ও আন্ নাখ', লাখম (লাখম হতে কিন্দাহ, কিন্দাহ হতে বনু মু'আবিয়াহ, সাক্ন ও সাকাসিক), জুযাম, আ'মিলাহ, খাওলান, মাআ'ফির, আনমার (আনমার থেকে খাসয়াম ও বাখীলাহ, বাখীলাহ থেকে আহমাস) আযদ (আযদ থেকে আউস, খাজরায, খুযা'আহ এবং জাফরান বংশধরগণ।) এঁরা পরে শাম রাজ্যের আশেপাশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলে গাস্সান নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

অধিকাংশ কাহলানী গোত্র পরে ইয়ামান রাজ্য পরিত্যাগ করে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে তাদের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে 'সাইলে আরিমের' কিছু পূর্বে। ঐ সময়ের ঘটনা, যখন রোমীয়গণ মিশর ও শামে অনুপ্রবেশ করে ইয়ামানের অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জলপথের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্থলপথের যাবতীয় সুযোগ সুবিধারও চিরতরে অবসান ঘটে। এর ফলে কাহলানীদের ব্যবসা-বাণিজ্য একদম উজাড় হয়ে যায়। যার সাক্ষ্য পবিত্র কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ أَيَةً جَنَّنِ عَنْ يَّهِيْنٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَهُ طَيِّبَةً وَرَبَّ غَفُورُ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَقَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ غَفُورُ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَوْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّيْ بَارَكْنَا فِيْهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ سِيْرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا أَمِنِيْنَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيْتَ وَمَرَّا السَّيْرَ سِيْرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا أَمِنِيْنَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاۤ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيْتَ وَمَرَّا فَلْهُ مُنَا لِلْكَ لَايْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [سورة سبأ:١٥: ١٦]

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ১৯৯৪ সালে লেখক কর্তৃক সম্পাদিত কপিতে জুরহুম, হাযূর, ওয়াবার, 'আবীল, জাসিম, হাযারামাওত নামগুলো বৃদ্ধি করেছেন। যা পুরাতন কপিতে নেই।

"সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে একটা নিদর্শন ছিল— দু'টো বাগান; একটা ডানে, একটা বামে। (তাদেরকে বলেছিলাম) তোমাদের প্রতিপালক প্রদন্ত রিয্ক ভোগ কর আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সুখ-শান্তির শহর আর ক্ষমাশীল পালনকর্তা। কিন্তু তারা (আল্লাহ হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল। কাজেই আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁখ-ভাঙ্গা বন্যা, আর আমি তাদের বাগান দু'টিকে পরিবর্তিত করে দিলাম এমন দু'টি বাগানে যাতে জন্মিত বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ আর কিছু কুল গাছ। অকৃতজ্ঞতাভরে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি তাদেরকে এ শান্তি দিয়েছিলাম। আমি অকৃতজ্ঞদের ছাড়া এমন শান্তি কাউকে দেই না। তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম সেগুলোর মাঝে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করে দিয়েছিলাম এবং ওগুলোর মাঝে সমান সমান দূরত্বে সফর মনযিল করে দিয়েছিলাম। (আর তাদেরকে বলেছিলাম) তোমরা এ সব জনপদে রাতে আর দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। কিছু তারা বলল— হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের সফর-মঞ্জিলগুলোর মাঝে ব্যবধান বাড়িয়ে দাও। তারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। কাজেই আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে ছাড়লাম (যে কাহিনী শোনানো হয়) আর তাদেরকে ছিনু ভিনু করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরাহ সাবা: ১৫-১৯)

হিমইয়ারী ও কাহলানী গোত্রদ্বয়ের বংশদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান আত্মকলহ ও দ্বন্ধ ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কারণ। যার ইঙ্গিত বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এ সকল সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, আত্মকলহের কারণে জীবন যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় কাহলানী গোত্রসমূহ স্বদেশভূমির মায়া-মমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, কিন্তু হিমইয়ারী গোত্রসমূহ স্বস্থানে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

যে সকল কাহলানী গোত্র স্বদেশের মায়া-মমতা কাটিয়ে অন্যত্র গমন করে তাদের চারটি শাখায় বিভক্ত হওয়ার কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়:

\$। আয়ৃদ: এঁরা নিজ নেতা 'ইমরান বিন 'আমর মুযাইক্রিয়ার পরামর্শানুক্রমে দেশত্যাগ করেন। প্রথম দিকে এঁরা ইয়ামানের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতে থাকেন। তাঁদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রার প্রাক্ষালে নিরাপত্তার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য অগ্রভাগে অনুসন্ধানী প্রহরীদল প্রেরণ করতেন। এভাবে পথ পরিক্রমা করতে করতে তাঁরা অবশেষে উত্তর ও পূর্বমুখে অগ্রসর হওয়ার এক পর্যায়ে বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং এখানে-সেখানে পরিভ্রমণ করতে করতে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে নেন। তাঁদের এ দেশান্তর এবং বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বিবরণ নিমুরূপ:

**ইমরান বিন 'আমর :** তিনি উমানে গমন করেন এবং তার গোত্র সেখানেই বসবাস করেন। এঁরা হলেন আযদে উমান।

নাসর বিন আযদ: বনু নাসর বিন আযদ তুহামায় বসতি স্থাপন করেন। এঁরা হলেন আয়দে শানুয়াহ।

সাঁলাবাহ বিন 'আমর: তিনি প্রথমত হিজায অভিমুখে অগ্রসর হয়ে সা'লাবিয়াহ ও যূ ক্বার নামক স্থানের মধ্যস্থানে বাসস্থান নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। যখন তাঁর সন্তান সন্ততি বয়োঃপ্রাপ্ত হন এবং বংশধরগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেন তখন মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মদীনাকেই বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান মনে করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ঐ সা'লাবাহর বংশধারা থেকেই উদ্ভব হয়েছিল আউস এবং খাযরাজ গোত্রের তথা মদীনার আনসারদের।

হারিসাহ বিন 'আমর: অর্থাৎ খুযা'আহ এবং তাঁর সন্তানাদি। এঁরা হিজায ভূমিতে চক্রাকারে ইতন্তত পরিভ্রমণ করতে করতে মার্ক্রয যাহরান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। তারপর হারাম শরীফের উপর প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করে বনু জুরহুমকে সেখান থেকে বহিস্কার করেন এবং নিজেরা মক্কাধামে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

**'ইমরান বিন 'আমর :** তিনি এবং তাঁর সন্তানাদি 'আম্মানে' বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাই তাঁদেরকে 'আযাদে আম্মান' বলা হতো।

নাসর বিন 'আমর : এঁর সঙ্গে সম্পর্কিত গোত্রগুলো তুহামায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। এঁদেরকে 'আযাদে শানুআহ' বলা হতো।

জাফনা বিন 'আমর: তিনি শাম রাজ্যে গমন করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং সন্তানাদিসহ বসবাস করতে থাকেন। তিনি হচ্ছেন গাসসানী শাসকগণের প্রখ্যাত পূর্ব পুরুষ। শাম রাজ্যে গমনের পূর্বে হিজাযে গাস্সান নামক ঝর্ণার ধারে তাঁরা কিছুদিন বসবাস করেছিলেন, তাই তাঁদের বংশধারাকে গাস্সানী বংশ বলা হতো। কিছু ছোট ছোট গোত্র হিজাজ ও শামে হিজরত করে ঐ সকল গোত্রের সাথে মিলিত হয়। যেমন কা'ব বিন 'আমর, হারিস বিন 'আমর ও 'আওফ বিন 'আমর।

- ২। **লাখম ও জুযাম গোত্র :** তারা পূর্ব ও উত্তর দিকে গমন করে। এ লাখমীদের মধ্যে নাসর বিন রাবী'আহ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি হীরাহর মুনাযিরাহ বংশের শাসকগণের অত্যন্ত প্রভাবশালী পূর্বপুরুষ ছিলেন।
- ৩। বনু তাই গোত্র: এ গোত্র বনু আযদ গোত্রের দেশ ত্যাগের পর উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হয়ে আযা' এবং সালামাহ দু'পাহাড়ের পাদদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ গোত্রের নামানুসারে পাহাড় দুটি 'বনু ত্বাই' গোত্রের নামে পরিচিতি লাভ করে।
- 8। কিন্দাহ গোত্র: এ গোত্র সর্বপ্রথম বাহরাইনে বর্তমান আল আহসায় শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু সেখানে আশানুরপ পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে 'হায়রামাওত' অভিমুখে য়াত্রা করেন। কিন্তু সেখানেও তেমন কোন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে না পারায় অবশেষে নামদ অঞ্চলে গিয়ে বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে তাঁরা একটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বিশাল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু সে রাষ্ট্র বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, অল্পকালের মধ্যেই তার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে য়ায়।

কাহলান ব্যতিত হিময়ারেরও অনুরূপ একটি কুযা আহ গোত্র রয়েছে। অবশ্য যাঁরা ইয়ামান হতে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ইরাক সীমান্তে বসতি স্থাপন করেন তাঁদের হিময়ারী হওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা মতভেদ রয়েছে। এদের কিছু গোত্র সিরিয়ার উচ্চভূমি ও উত্তর হিজাজে বসতি স্থাপন করল। ১

আরবে মুন্তা রিবা : এঁদের প্রধান পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴾﴾) মূলত ইরাকের উর শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এ শহরটি ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কুফার সন্নিকটে অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক ঐ শহরটির ভূগর্ভ খননের সময় যে সকল শিলালিপি পুঁথি-পুস্তক ও দলিলাদী উদ্ধার করা হয়েছে তার মাধ্যমে এ শহর সম্পর্কে নানা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। অধিকম্ভ, এ সবের মাধ্যমে ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴾﴾), তাঁর উর্ধ্বতন বংশধরগণ এবং তথাকার বাসিন্দাগণের ধর্মীয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং অবস্থা সম্পর্কে বহু নতুন নতুন তথ্য উদঘাটিত এবং নব দিগস্ত উন্যোচিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরও বিলক্ষণ অবগত রয়েছি যে, ইবরাহীম (अधि) এ স্থান থেকে হিজরত করে হার্রান শহরে আগমন করেছিলেন তারপর সেখানে থেকে তিনি আবার ফিলিস্ত্বীনে গিয়ে উপনীত হন এবং সে দেশকেই তাঁর নবুওয়াতী বা আল্লাহর আহ্বানজনিত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁকে পরম সম্মানিত 'খলিলুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর উপর রিসালাতের যে সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন সেখান থেকেই দেশের অভ্যন্তরভাগে এবং বহির্বিশ্বে ব্যাপক সম্প্রচার এবং প্রসারের জন্য তিনি সর্বতোভাবে আত্মনিয়াগে করেছিলেন।

ইবরাহীম (ﷺ) একদা মিশর ভূমিতে গিয়ে উপনীত হন। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী সারাহও ছিলেন। মিশরের তৎকালীন বাদশাহ ফিরাউন তাঁর মন্ত্রীর মুখে বিবি সারাহর অপরিসীম রূপগুণের কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে স্বীয় যৌন লিন্সা চরিতার্থ মানসে তাঁর দিকে অগ্রসর হন। এদিকে একরাশ ঘৃণার ক্ষোভানলে বিদগ্ধপ্রাণা বিবি সারাহ আবেগকুলচিত্তে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা জানালে তৎক্ষণাৎ তিনি তা কবৃল

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> গোত্র সমূহের বিস্তারিত বিবরণাদির জন্য দ্রষ্টব্য আলামা খুযরীরঃ 'মোহাযারাতে তাবীখিল উমামিল ইসলামিয়াহ' ১ম খণ্ড ১১-১৩ পৃঃ এবং 'কালার জাযীরাতুল আরব' ২৩১-২৩৫ পৃঃ। দেশত্যাগের ঘটনাবলীর সময় এবং কারণ বিধারণের ব্যাপারে ঐতিহাসিক উৎসবের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন দিক আলোচনা পর্যালোচনা করে যা সঠিক বিবেচনা করা হয়েছে তাই এখানে লিপিবদ্ধ হলো।

করেন এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসেবে ফিরাউন বিকারগ্রস্ত হয়ে হাত-পা ছোড়াছুঁড়ি করতে থাকেন। অদৃশ্য শক্তিতে শেষ পর্যন্ত তিনি একদম নাজেহাল এবং জর্জরিত হতে থাকেন।

তাঁর এ ঘৃণ্য ও জঘণ্য অসদুদ্দেশ্যের ভয়াবহ পরিণতিতে তিনি একেবারে হতচকিত এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। এভাবে অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি অনুধাবন করেন যে 'সারাহ' কোন সাধারণ নারী নন, বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার উত্তম শ্রেণীভুক্ত এক মহিয়সী মহিলা।

'সারাহ'র এ ব্যক্তি-বিশিষ্টতায় তিনি এতই মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে পড়েন যে তাঁর কন্যা হাজেরাকে বিবি সারাহর খেদমতে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করে দেন। বিবি হাজেরার সেবা যত্ম ও গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে তারপর তিনি তাঁর স্বামী ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে হাজেরার বিবাহ দেন।

ইবরাহীম (अध्य) 'সারাহ' এবং হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে নিজ বাসস্থান ফিলিস্ত্বীন ভূমে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা হাজেরার গর্ভে ইবরাহীম (अध्य)-কে পরম ভাগ্যমন্ত এক সন্তান দান করেন। বিবি হাজেরার গর্ভে ইবরাহীম (अध्य)-এর ঔরসজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তিনি কিছুটা লজ্জিত এবং বিব্রতবাধ করতে থাকলেন এবং নবজাতকসহ বিবি হাজেরাকে নির্বাসনে পাঠানোর জন্য উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি করে চললেন। ফলে তিনি বিবি হাজেরা ও নবজাত পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে হিজায ভূমিতে এসে উপনীত হলেন। তারপর রায়তুল্লাহ শরীফের সন্নিকটে অনাবাদী ও শব্যহীন উপত্যকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁদের রেখে দিলেন। ঐ সময় বর্তমান আকারে বায়তুল্লাহ শরীফের কোন অন্তিত্বই ছিল না। বর্তমানে যে স্থানে বায়তুল্লাহ শরীফ অবস্থিত সেই সময় সে স্থানটির আকার ছিল ঠিক একটি উঁচু টিলার মতো। কোন সময় প্লাবনের সৃষ্টি হলে ডান কিংবা বাম দিক দিয়ে সেই প্লাবনের ধারা বয়ে চলে যেত। সেই সময় যময়ম কৃপের পাশে মসজিদুল হারামের উপরিভাগে বিরাট আকারের একটি বৃক্ষ ছিল। ইবরাহীম (
১৯ বিবি হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাঈল (১৯)-কে সেই বৃক্ষের নীচে রেখে গেলেন।

সেই সময় এ স্থানে না ছিল কোন জলাশয় বা পানির কোন উৎস, ছিল না কোন লোকালয় বা জনমানব বসতি। একটি পাত্রে কিছু খেজুর এবং একটি ছোট্ট মশকে কিছুটা পানি রেখে ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴾) আবার পাড়ি জমালেন সেই ফিলিন্তিন ভূমে। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল খেজুর, ফুরিয়ে গেল পানিও। কঠিন সংকটে নিপতিত হলেন হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাঈল। কিন্তু এ ভয়াবহ সংকটেরও সমাধান হয়ে গেল আল্লাহ তা'আলার অসীম মেহেরবানীতে অলৌকিক পন্থায়। সৃষ্টি হল আবে হায়াত যমযম ধারা। ঐ একই ধারায় সংগৃহীত হল দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী।

কিছুকাল পর ইয়ামান থেকে এক গোত্রের লোকজনেরা সেখানে আগমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ গোত্রকে 'জুরহুম সানী" বা 'দ্বিতীয় জুরহুম বলা হয়ে থাকে। এ গোত্র ইসামাঈল (প্রুঞ্জ)-এর মাতার নিকট অনুমতি নিয়ে মক্কাভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে প্রথমাবস্থায় এ গোত্র মক্কার আশপাশের পর্বতময় উনুক্ত প্রান্তরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সহীহুল বুখারী শরীফে সুস্পষ্টভাবে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, মক্কা শরীফে বসবাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা আগমন করেছিলেন ইসমাঈল (প্রুঞ্জ)-এর আগমনের পর কিন্তু তাঁর যৌবনে পদার্পণের পূর্বে। অবশ্য তার বহু পূর্ব থেকেই তাঁরা সেই পর্বত পরিবেষ্টিত প্রান্তর দিয়ে যাতায়াত করতেন।

পরিত্যক্ত স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (ﷺ) সময় সময় মক্কাভূমিতে আগমন করতেন। কিন্তু তিনি কতবার মক্কার পুণ্য ভূমিতে আগমন করেছিলেন তার সঠিক কোন বিবরণ বা হদিস খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে ইতিহাসবিদগণের অভিমত হচ্ছে যে, তিনি চার বার মক্কায় আগমন করেছিলেন, তাঁর এ চার দফা আগমনের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হল:

<sup>े</sup> কথিত আছে যে হাজেরা দাসী ছিলেন কিন্তু আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি দাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফেরাউনের মেয়ে মুক্ত এবং স্বাধীন। দ্রষ্টব্য রহমাতুল্লিল আলামীন, ২য় খণ্ড ৩৬-৩৭ পৃঃ

ই উলেখিত গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠার বিস্তারিত ঘটনা দ্রস্টব্য সহীহা বুখারী ১ম খণ্ড ৪৮৪ পু দ্রঃ।

<sup>° &#</sup>x27;সহীত্ল বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড আদিয়া পর্ব, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 'সহীত্তল বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড আঘিয়া পর্ব, পৃঃ ৪৭৫।

১. কুরআনুল মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বপুযোগে ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখালেন যে তিনি আপন পুত্র ইসমাঈল (ﷺ) কে কুরবাণী করেছেন। প্রকারান্তরে এ স্বপু ছিল আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ এবং পিতাপুত্র উভয়েই একাগ্রচিত্তে সেই নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন মনে প্রাণে।

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يُإِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذْلِكَ خَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجِ عَظِيْمٍ ﴾ (سورة صافات ٣٧ : ١٠٣-١٠٧)

পিতা যখন পুত্রকে কুরবাণী করার উদ্দেশ্যে কপাল-দেশ মাটিতে মিশিয়ে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী ঘোষিত হল, 'হে ইবরাহীম! তোমার স্বপুকে তুমি সর্বতোভাবে সত্যে পরিণত করেছ। অবশ্যই আমি সৎকর্মশীলগণকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতরূপে এ ঘটনা ছিল আল্লাহর তরফ থেকে এক মহা অগ্নি পরীক্ষা এবং আল্লাহ তা'আলা বিনিময়ে তাঁদেরকে স্বীয় মনোনীত একটি বড় রকমের প্রাণী দান করেছিলেন।"

'মাজমু'আহ' বাইবেলের জন্ম পর্বে উল্লেখ আছে যে, ইসমাঈল (ৠ) ইসহাক্ (ৠ)-এর চেয়ে ১৩ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং কুরআন শরীফের হিসাব অনুযায়ী ঐ ঘটনা ইসহাক্ (ৠ)-এর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ, ইসমাঈল (ৠ)-এর বিস্তারিত বর্ণনার পর ইসহাক্বের (ৠ)-এর জন্ম প্রসঙ্গে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা থেকেই একথা প্রতিপন্ন এবং সাব্যস্ত হয় যে ইসমাঈল (ৠ)-এর যৌবনে উপনীত হওয়ার আগে কমপক্ষে একবার ইবরাহীম (ৠ) মক্কা আগমন করেছিলেন। অবশিষ্ট তিন সফরের বিবরণ সহীহুল বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় যা ইবনে 'আকাস ক্লেই হতে সরাসের বর্ণিত হয়েছে। ব্রার সংক্ষিপ্তসার হছে নিমুরপ:

২. ইসমাঈল (﴿﴿﴿﴿﴾﴾) যখন যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন জুরহুম গোত্রের লোকজনদের নিকট থেকে আরবী ভাষা উত্তমরূপে আয়ন্ত করেন এবং সবদিক দিয়েই সংশ্লিষ্ট সকলের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এরপর কিছু সময়ের মধ্যেই এ গোত্রের এক মহিলার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যখন সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল তখন তাঁর নয়নমনি ইসমাঈল (﴿﴿﴿﴾) কে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিবি হাজেরা জান্নাতবাসিনী হয়ে যান। (ইন্না লিল্লাহ.....রাজিউন)

এ দিকে পরিত্যক্ত পরিবারের কথা শৃতিপটে উদিত হলে ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴾) পুনরায় মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। সহধর্মিণী হাজেরা তখন জানাতবাসিনী। তিনি প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হলেন ইসমাঈল (﴿﴿﴾)-এর গৃহে। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির কারণে পিতা-পুত্রের মধ্যে সাক্ষাৎকার আর সম্ভব হল না। দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা হল পুত্র বধ্র সঙ্গে। আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে পুত্রবধূ সাংসারিক অসচ্ছলতার অভিযোগ অনুযোগ পেশ করলে তিনি এ কথা বলে উপদেশ প্রদান করেন যে, 'ইসমাঈল (﴿﴿﴾)-এর আগমনের পর পরই যেন এ দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে নেয়া হয়"। পিতার উপদেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করে ইসমাঈল (﴿﴿﴾) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ মহিলা ছিলেন জুরহুম গোত্রের মুযায বিন 'আমর এর কন্যা।"

৩. ইসমাঈল (१५६४)-এর দ্বিতীয় বিয়ের পর ইবরাহীম (१६६४) পুনরায় মক্কা গমন করেন, কিন্তু এবারও পুত্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। পুত্রবধূর নিকট কুশলাদি অবগত হতে চাইলে তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে ইবরাহীম (१६६४) দরজার চৌকাঠ স্থায়ী রাখার পরামর্শ দেন এবং পুনর্বার ফিলিন্ত বীন অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

<sup>&#</sup>x27; সূরাহ সাফ্ফাত ঃ [(২৩) ১০৩-১০৭]

<sup>े</sup> সহীহ বৃখারী শরীফঃ ১ম খণ্ড ৪৭৫-৪৭৬ পৃঃ।

ত "কালব জাযীরাতৃল আরব" ২৩০ পঃ।

8. এরপর ইবরাহীম (ﷺ) আবার মক্কা আগমন করেন তখন ইসমাঈল (ﷺ) যমযম কৃপের নিকট বৃক্ষের নীচে তীর তৈরি করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ পিতাকে দেখতে পেয়ে তিনি যুগপৎ আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে একেবারে লাফ দিয়ে উঠলেন এবং পিতা ও পুত্র উভয়ে উভয়কে কোলাকুলি ও আলিঙ্গনাবস্থায় বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করলেন। এ সাক্ষাৎকার এত দীর্ঘসময় পর সংঘটিত হয়েছিল যে সন্তান-বৎসল, কোমল হৃদয় ও কল্যাণময়ী পিতা এবং পিতৃবৎসল ও অনুগত পুত্রের নিকট তা ছিল অত্যন্ত আবেগময় ও মর্মস্পর্শী। ঐ সময় পিতা পুত্র উভয়ে মিলিতভাবে কা'বাহ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এ কা'বাহ গৃহের নির্মাণ কাজ পরিসমান্তির পর সেখানে পবিত্র হজ্জ্বত পালনের জন্য ইবরাহীম (ﷺ) বিশ্ব-মুসলিম গো্টিকে উদান্ত আহ্বান জানালেন।

আল্লাহ তা'আলা মুযায-এর কন্যার গর্ভে ইসমাঈল (ﷺ)-এর ১২টি অথবা ৯টি সুসন্তান দান করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে- নাবিত্ব বা নাবায়ৃত্ব, ক্বায়দার, আদবাঈল, মিবশাম, মিশমা', দুমা, মীশা, হাদদ, তাইমা ইয়াতুর, নাফীস, ক্বাইদুমান।

ইসমাঈল (अध्या)-এর ১২টি সন্তান থেকে ১২টি গোত্রের সূত্রপাত হয় এবং সকলেই মক্কা নগরীতে বসতি স্থাপন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল ইয়ামান, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এ গোত্রগুলো ক্রমান্বয়ে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং এমনকি আরবের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তা আলার অত্যন্ত প্রিয় এবং মনোনীত এক মহাপুরুষধের রক্তধারা থেকে এ সকল গোত্রের সৃষ্টি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে সৃষ্ট যবনিকার অন্তরালেই অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় থেকে যান। শুধুমাত্র নাবিত্ব এবং ক্বায়দারের বংশধরগণই কালচক্রের আবর্তনে সৃষ্ট গাঢ় তিমির জাল থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হন। কালক্রমে উত্তর হিজাযে নাবিত্বীদের সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। শুধু তাই নয়, তাঁরা একক শক্তিশালী জাতি এবং বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন, এবং আশপাশের জনগোষ্ঠীগুলোকে তাঁদের অধিনস্থ করে নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত ট্যাক্স বা করও আদায় করতে থাকেন। এঁদের রাজধানী ছিল বাতরা-। এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দিতা করার মতো সং সাহস কিংবা শক্তি আশপাশের কারো ছিল না।

তারপর কালচক্রের আবর্তনে রুমীদের অভ্যুদয় ঘটে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা এতই উন্নতি সাধন এবং এত বেশী শক্তি সঞ্চয় করে যে তখন নাবিত্বীদের শক্তি-সামর্থ্য এবং শৌর্যবীর্য্যের কথা রূপকথার মতো কল্প কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে যায়। মওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী স্বীয় গবেষণা, আলোচনা ও গভীর অনুসন্ধানের পর একথা প্রমাণ করেছেন যে গাস্সান বংশধর এবং মদীনার আনসার তথা আওস ও খাজরায গোত্রের কেউই ক্বাহত্বানী আরবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং ঐ অঞ্চলের মধ্যে নাবিত্ব বিন ইসমাঈল (ﷺ)-এর বংশধরগণের যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন কেবল তাঁদেরই অবস্থান আরব ভূমিতে ছিল।

ইমাম বুখারী এ মতের দিকেই আকৃষ্ট হয়ে তার সহীহুল বুখারীতে নিম্নোক্তভাবে অধ্যায় রচনা করেছেন,

# [نِسْبَةُ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَام]

'ইয়ামানীদের সাথে ইসমাঈল (ﷺ)-এর সম্পর্ক।' এর সম্পর্কে ইমাম বেশ কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। হাফেজ ইবনু হাযার আসকালানী ঝ্বাতহানীদেরকে নাবিত্ব বিন ইসমাঈল (ﷺ)-এর বংশধর হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মক্কা নগরীর পুণ্য ভূমিতেই ক্বায়দার বিন ইসমাঈল বংশবৃদ্ধি হয় এবং কালক্রমে তাঁরা সেখানে প্রগতির স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করেন। তারপর কালচক্রের আবর্তনে এক সময় তাঁরা অজ্ঞাত অখ্যাত হয়ে পড়েন। তারপর সে স্থানে আদনান এবং তাঁর সন্তানাদির অভ্যুদয় ঘটে। আরবের আদনানীগণের বংশ পরস্পরা সূত্র বিশুদ্ধভাবে এ পর্যন্তই সংরক্ষিত রয়েছে।

<sup>ু</sup> সৈয়দ সুলাইমান নদভী ঃ তারিখে আরযুল কুরআন ২য় খণ্ড ৭৮-৮৬ পৃঃ এবং ডঃ এম মজীবুর রহমানঃ মদীনার আনসার ঃ পৃঃ ১৩-২৩।

আদনান হচ্ছে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর বংশ তালিকায় ২১ তম উর্ধ্বতন পুরুষ। কোন কোন বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে যে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) যখন নিজ বংশ তালিকা বর্ণনা করতেন তখন আদনান পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতেন, আর একটুও অগ্রসর হতেন না। তিনি বলতেন যে, 'বংশাবলী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা ভুল বলেছেন। কিন্তু আলেমগণের মধ্যে এক দলের অভিমত হচ্ছে, আদনান হতে আরও উপরে বংশপরম্পরা সূত্র বর্ণনা করা যেতে পারে। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) এ বর্ণনাকে 'দুর্বল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর অনুসন্ধান অনুযায়ী আদনান এবং ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴾)-এর মধ্যবর্তী স্থানে দীর্ঘ ৪০টি পিঁড়ির ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে।

যাহোক, মা'আদ্দ এর সন্তান নাযার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি ছাড়া মা'আদ্দের অন্য কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু এ নাযার থেকেই আবার কয়েকটি পরিবার অন্তিত্ব লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাযারের ছিল চারটি সন্তান এবং প্রত্যেক সন্তান থেকেই এক একটি গোত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। নাযারের এ চার সন্তানের নাম ছিল যথাক্রমে ইয়াদ, আনমার, রাবী'আহ এবং মুযার। এঁদের মধ্যে রাবি'আহ এবং মুযার গোত্রের শাখা-প্রশাখা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। অতএব, রাবী'আহ হতে আসাদ ও যুবাই'আহ; আসাদ হতে 'আনযাহ ও জালীদাহ; জালীদাহ হতে অনেক প্রসিদ্ধ গোত্র যেমন- আব্দুল ক্বায়স, নামির, বনু ওয়ায়িল গোত্রের উৎপত্তি; বাক্র, তাগলিব বনু ওয়ায়িলের অন্তর্ভুক্ত; বনু বাক্র হতে বনু ক্বায়স, বনু শায়বান, বনু হানীফাহসহ অন্যান্য গোত্র অন্তিত্ব লাভ করে। আর বনু 'আনযাহ হতে বর্তমান সৌদি আরবের বাদশাহী পরিবার আলে সউদ-এর উৎভব।

মুযারের সন্তানগণ দু'টি বড় বড় গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সে গোত্র দু'টো হচ্ছে:

(১) ক্বায়স 'আইলান বিন মুযার, (২) ইলিয়াস বিন মুযার।

ক্বায়স আ'ইলান হতে বনু সুলাইম, বনু হাওয়াযিন, বনু সাক্বীফ, বনু সা'সা'আহ, ও বনু গাত্বাফান। গাত্বাফান হতে আ'বস, যুবইয়ান, আশজা' এবং গানি বিন আ'সার গোত্রসমূহের সুত্রপাত হয়।

ইলিয়াস বিন মুযার হতে তামীম বিন মুররাহ, ভ্যাইল বিন মুদরিকাহ, বনু আসাদ বিন খুযাইমাহ এবং কিনানাহ বিন খুযাইমাহ গোত্রসমূহের উদ্ভব হয়। তারপর কিনানাহ হতে কুরাইশ গোত্রের উদ্ভব হয়। এ গোত্রটি ফিহর বিন মালিক বিন নাযার বিন কিনানাহ এর সন্তানাদি।

তারপর কুরাইশ গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মশহুর শাখাগুলোর নাম হচ্ছে- জুমাহ, সাহম 'আদী, মাখযূম, তাইম, যুহ্রাহ এবং কুসাই বিন কিলাব এর বংশধরগণ। অর্থাৎ আব্দুদার বিন কুসাই, আসাদ বিন আব্দুল ওয্যা বিন কুসাই এবং আবদে মানাফ বিন কুসাই এ তিন গোত্রই ছিল কুসাইয়ের সন্তান।

এঁদের মধ্যে আব্দে মানাফের ছিল চার পুত্র এবং চার পুত্র-থেকে সৃষ্টি হয় চারটি গোত্রের, অর্থাৎ আব্দে শামস, নওফাল, মুত্তালিব এবং হাশিম। এ হাশিম গোত্র থেকেই আল্লাহ তা আলা আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নাবী ও রাসূলরূপে মনোনীত করেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (ﷺ)'র সন্তানাদির মধ্য থেকে ইসমাঈল (ﷺ) কে, ইসমাঈল (ﷺ)-এর সন্তানাদির মধ্যে থেকে কিনানাহকে মনোনীত করেন। কিনানাহর বংশধারার মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেন। °

ইবনে 'আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে রাস্লুল্লাহ (क्ष्णू) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং আমাকে সর্বোত্তম দলভুক্ত করেন। তারপর গোত্রসমূহ নির্বাচন করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে সর্বোত্তম গোত্রের মধ্যে শামিল করা হয়। তারপর পারিবারিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় এবং এক্ষেত্রেও আমাকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব, আমি আমার ব্যক্তিসন্তায় যেমন উত্তম, বংশ মর্যাদার ব্যাপারেও তেমনি সব চেয়ে উত্তম। <sup>8</sup>

<sup>े</sup> ইবন্ জাবীর তারাবীঃ তারীখূল উমাম ওয়ালি মূলক ১ম খণ্ড ১৯১-১৯৪ পৃঃ। 'আল ই'লাম" ৫ম খণ্ড ৬ পৃঃ।

<sup>े</sup> আল্লামা খুযরী ঃ মুহাযারাত ১ম বও ঃ ১৪-১৫পুঃ।

<sup>ి</sup> সহীহ মুসলিম শরীফ ঃ ২য় খণ্ড ঃ ২৪৫ পৃঃ জামে তিরমিয়ী ২য় খণ্ড ঃ ২০১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> তিরমিয়ী শরীফ ২য় খণ্ড ঃ ২০১ পৃঃ।

যাহোক, আদনানের বংশধরগণ যখন অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন তখন জীবিকার অন্বেষণে আরব ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এ প্রেক্ষিতে আব্দুল ক্বায়স গোত্র, বাক্র বিন ওয়ায়িলের কয়েকটি শাখা এবং বনু তামীমের বংশধরগণ বাহরাইন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন।

বনু হানীফা বিন সা'ব বিন 'আলী বিন বাক্র গোত্র ইয়ামামাহ অভিমুখে গমন করেন এবং তার কেন্দ্রস্থল হুজ্র নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। বাক্র বিন ওয়ায়িল গোত্রের অবশিষ্ট শাখাসমূহ ইয়ামামাহ থেকে বাহরাইন, সাইফে কাযিমাহ, বাহুর, সওয়াদে ইরাক, উবুল্লাহ এবং হিত প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

বনু তাগলিব গোত্র ফোরাত উপদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। অবশ্য তাঁদের কোন শাখা বনু বকরের সঙ্গেও বসবাস করতে থাকেন। এ দিকে বনু তামীম গোত্র বসরার প্রত্যন্ত অঞ্চলকে বসবাসের জন্য উপযুক্ত ভূমি হিসেবে মনোনীত করেন।

বনু সুলাইম গোত্র মদীনার নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের আবাসস্থল ছিল ওয়াদিউল কুরা হতে আরম্ভ করে খায়বার এবং মদীনার পূর্বদিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে হাররায়ে বনু সুলাইমের সাথে মিলিত দুই পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

বনু আসাদ তাঁর বসতি স্থাপন করেন তাইমার পূর্বে ও কুফার পশ্চিমে। ওঁদের ও তাইমা'র মধ্যভাগে বনু ত্বাই গোত্রের এক বুহুতুর পরিবারের আবাদ ছিল। বনু আসাদের কর্ষিত ভূমি এবং কুফার মধ্যকার পথের দূরত্ব ছিল পাঁচদিনের ব্যবধান।

বনু যুবইয়ার গোত্র বসতি স্থাপন ও আবাদ করতেন তাইমার নিকটে হাওরানের আশপাশে।

বনু কিনানাহ গোত্রের লোকজন থেকে যান তুহামায়। এঁদের মধ্য থেকে কুরাইশগণ বসতি স্থাপন করেন মক্কা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে। এ সব লোক ছিলেন বিচ্ছিন্ন ধ্যান-ধারণার অধিকারী। তাঁদের মধ্যে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল না। এভাবেই তাদের জীবনধারা চলে আসছিল। তারপর কুসাই বিন কিলাব নামক এক ব্যক্তি তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সঠিক পরিচালনাদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে প্রচলিত অর্থে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে উন্নীত করেন এবং ঐশ্বর্যশালী ও বিজয়ী করেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> আলামা খুযরী মুহাযারাত ১ম খণ্ড ১৫-১৬ পৃঃ।

#### الحُكْمُ وَالْإِمَارَةُ فِي الْعَـرَبِ সমসাময়িক আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ

আরব উপদ্বীপে নাবী (🚎)-এর দাওয়াত প্রকাশের প্রাক্কালে দু'প্রকারের রাজ্য শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

১. মুকুট পরিহিত সম্রাট। তবে তারা প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত ছিলেন না।

২. গোত্রীয় দলনেতাগণ। মুকুট পরিহিত সম্রাটগণের যে মর্যাদা ছিল অন্যান্য খ্যাতিসম্পন্ন গোত্রীয় দলনেতাগণেরও সেই মর্যাদা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি ছিল তা হচ্ছে, তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে সকল সাম্রাজ্যে মুকুটধারী সম্রাটগণের প্রশাসন কায়েম ছিল সেগুলো হচ্ছে শাহানে ইয়ামান, শাহানে আলে গাস্সান (শামরাজ্য) এবং শাহানে হীরাহ (ইরাক)। অবশিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই ছিল গোত্রীয় দলনেতার প্রশাসন।

# श्रामान সামাজ্য (المُلْكُ بِالْيَمَن ) श्रामान अामाब्य

আরবে 'আরিবার অন্তর্ভুক্ত যে সকল সম্প্রদায় প্রাচীনতম ইয়ামান সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নত ছিল তারাই ছিল সাবা সম্প্রদায় ভুক্ত। প্রাচীন 'উর' (ইরাক) ভূখণ্ডের বহু পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ধ্বংসম্ভ্রপ থেকে যে সকল তথ্য প্রমাণাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাতে খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বের সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতকে তাঁদের অভ্যুদয় সূচিত হয়েছিল বলে তথ্য প্রমাণাদিসূত্রে অনুমিত হয়েছে। গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে নিমুর্নপ:

#### ১. খ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ হতে ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত।

এসময়ে কিছু নির্দিষ্ট দেশসমূহে তাদের রাজত্ব ছিল বলে জানা যায়। যাওফ'এ অর্থাৎ নাযরান ও হাজরামাওত এর মধ্যবর্তী স্থানে তাদের আধিপত্য প্রকাশ পায়। অতঃপর তানমূ অধিকৃত হয় এবং পরবর্তীতে তাদের সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে প্রশস্ত হয় ও বিস্তার লাভ করে এমনকি তাদের রাজনৈতিক প্রভাব উত্তর হিযাজের 'মা'আন ও উ'লা' পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

কথিত আছে যে, তাদের কলোনী বা উপনিবেশ আরববিশ্বের বাইরেও বিস্তার লাভ করে। ব্যবসায় ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। অতঃপর মায়ারিবের সেই বিখ্যাত বাঁধ নির্মাণ করা হয় যা ইয়ামানের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল। তাদেরকে পৃথিবীর প্রভৃত কল্যাণ দেয়া হয়েছিল। কুরআনে এসেছে, [۱۸:هُوَى مَا الْذِكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا الْفَرقان 'পরিণামে তারা ভুলে গিয়েছিল (তোমার প্রেরিত) বাণী, যার ফলে তারা পরিণত হল এক ধ্বংশপ্রাপ্ত জাতিতে।'

সেই সময়কালে শাহানে সাবার মর্যাদাসূচক উপাধি ছিল 'মুকাররাবে সাবা"। তাঁর রাজধানী ছিল সিরওয়াহ-যার ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা চিহ্ন আজও মায়ারিব শহর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ৫০ কিলোমিটার পথের দূরত্বে ও 'সন'আ' থেকে ১৪২ কিলোমিটার পূর্বে দেখতে পাওয়া যায় এবং তা খুরাইবা নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। এ রাজ্য বংশানুক্রমে ২২ থেকে ২৩ জন বাদশা দেশ শাসন করেন।

#### ২. খ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ অব্দ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত।

এসময়কালে তাদের রাজত্বকে 'সাবা সাম্রাজ্য' বলা হতো। 'সাবা' সম্রাটগণ মুকাররাব উপাধি পরিত্যাগ করে 'রাজা' (বাদশা) সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করেন এবং 'সারওয়াহ' এর পরিবর্তে মায়ারিবকে সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা দেন। সেই শহরের ধ্বংসম্ভপ আজও 'সন'আ' নামক স্থানের ১৯২ কিলোমিটার পূর্বে পরিদৃষ্ট হয়।

#### ৩. খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত।

এ সময়ে তাদের রাজত্বকে 'প্রথম হিমইয়ারী' বলা হয়। কেননা সাবা রাষ্ট্রের উপর 'হিময়ার' গোত্র প্রাধান্য লাভ করে ও সাবা রাজ্য সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাদের রাজ্যকে 'সাবা ও যূ রায়দান' বলা হয়। আর তারা মায়ারিবের পরিবর্তে 'রায়দানকে' রাজধানী করেন। পরে রাজধানীর নাম 'রায়দান' পরিবর্তন করে 'জিফার' রাখা হয়। এ শহরের ধ্বংসাবশেষ আজও 'ইয়ারিম' শহরের নিকটে এক গোলাকার পর্বতে পরিদৃষ্ট হয়।

এ সময় থেকেই সাবা সম্প্রদায় এর পতন শুরু হয়ে যায়। নাবিত্বীয়গণ প্রথমে হিজাযের উত্তর প্রদেশে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে সাবা সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনকারীদের সেখান থেকে বহিন্ধার করেন। অধিকন্তু রুমীগণ মিশর, শাম এবং হিজাজের উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়ার ফলে সমুদ্রপথে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে ক্রমান্থয়ে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ক্রাহত্বানী গোত্রসমূহও নিজেদের মধ্যে অন্তর্ধন্ব এবং কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ার ফলে নিজ নিজ আবাস স্থল পরিত্যাগ করে তাঁরা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

#### (৪) ৩০০ খ্রীষ্ট্রাব্দের পর থেকে ইয়ামানে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত।

এ সময়ে তাদের রাজত্বকে 'দ্বিতীয় হিমইয়ারী' বলা হয় এবং তাদের রাজ্য 'সাবা, য় রায়দান, হাজরামাওত ও ইয়ামনত' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইয়ামানের মধ্যে অব্যাহতভাবে অস্থিরতা ও বিশৃষ্পলা ঘটতে থাকে। একের পর এক বহু বিপ্লব ও গৃহয়ৢদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে এবং এর ফলে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের অবাঞ্ছিত সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনকি এ পর্যায়ে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যার ফলশ্রুতিতে ইয়ামানের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সেই য়ুগের ক্রমীগণ এডেন দ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করে তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর হিময়ার ও হামদানের পারস্পরিক আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে হাবশীগণ রুমী গোত্রের সহায়তায় তাঁদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে। হাবশীগণের এ দখলদারিত্ব স্থায়ী থাকে ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর পর ইয়ামানের স্বাধীনতা এক প্রকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু মায়ারিবের মশহুর বাঁধে শুক্র হল ফার্টল। সেই ফার্টল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে ৪৫০ অথবা ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাঁধটি ভেক্সে যায়। এ বাঁধের ভাঙ্গনের ফলে ভয়াবহ পাবনের সৃষ্টি হয়ে যায়, যার উল্লেখ কুরআন শরীফের (সূরাহ সাবা) সায়লে আরিম নামে উল্লেখিত হয়েছে। এ ভয়াবহ প্লাবনের ফলে গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে যায় এবং বহু গোত্র নানা দিকে ছড়িয়ে হিটিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

পরবর্তীকালে ৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ভিন্ন খাঁচের এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইয়ামানের ইহুদী সম্রাট 'যূ নুওয়াস' নাজরানের খ্রীষ্টানদের উপর এক ন্যাক্কারজনক আক্রমণ পরিচালন করে খ্রীষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ কোনক্রমেই এতে সম্মত না হওয়ায় 'যূ নুওয়াস' কতগুলো গর্ত খনন করে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং সেই সকল অগ্নিকুণ্ডে খ্রীষ্টানদের নিক্ষেপ করেন। কুরআন শরীফের সূরাহ বৃরুজের ﴿
وَعَلِ أَصْحَبُ الْأَخْذُوْرِ ﴿
شَكُونُ الْمُحَبُ الْأَخْذُوْرِ ﴾ শেষ অবধি আয়াত দ্বারা এ লোমহর্ষক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ ঘটনার ফল এ দাঁড়ায় যে রুমীয় সমাটগণের নেতৃত্বে খ্রীষ্টানগণ আরব উপদ্বীপের শহর ও নগরের উপর বার বার আক্রমণ চালিয়ে বিজয়ী হতে থাকেন। এতে উৎসাহিত হয়ে ইহুদীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হয়ে যান এবং এ প্রতি আক্রমণে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাদানের জন্য হাবশীগণকে সরবরাহ করা হয়। রুমীগণের সহযোগিতালাভের ফলে হাবশীগণ বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে উরয়াত্বের নেতৃত্বে ৭০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং পুনরায় ইয়ামানের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। হাবশা সম্রাটের গর্ভনর হিসেবে উরয়াত্ব ইয়ামানের শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু আবরাহাহ বিন সাবাহ আল-আশরাম নামে তাঁর অধীনস্থ এক সৈনিক ৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে হত্যা করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে হাবশ সম্রাটের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলতে সক্ষম হন এবং খুশী করেন। ইনি ছিলেন সেই আবরাহাহ যিনি কা'বাহ গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিশাল হস্তী বাহিনীসহ কা'বাহ অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষী বাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনে এ ঘটনা 'আসহাবে ফীল' (হস্তীবাহিনী) নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা

ফীলের ঘটনার পর সন'আ ফিরে আসার পর তাকে ধ্বংশ করেন। তারপর তার পুত্র ইয়াকসূম সিংহাসনে আরোহন করেন। এরপর রাজত্ব করেন দ্বিতীয় পুত্র মাসরুক। তাদের উভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা ছিল তাদের পিতার থেকেও খারাপ এবং ইয়ামানবাসীকে নিপীড়ন-নির্যাতন ও যুল্ম-অত্যাচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্বভাবের।

আসহাবে ফীলের ঘটনার পর ইয়ামানবাসীগণ পারস্যরাজ্যের সাহায্যপুষ্ট হয়। এবং হাবশীগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইয়ামানবাসীগণ সাইফ বিন যূ ইয়াযান হিময়ারীর সন্তান মা'দীকারবের নেতৃত্বে হাবশীগণকে সে দেশ থেকে বহিস্কার করে মুক্ত স্বাধীন সম্প্রদায় হিসেবে মা'দীকারবকে সম্রাট মনোনীত করেন। এ ছিল ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালান্ডের পর মা'দীকারব কিছু সংখ্যক হাবশীকে নিজের খেদমত এবং রাজদরবারের জাঁকজমক বৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ অবিমৃষ্যকারিতা প্রসৃত ভ্রান্ত নীতির কারণে 'দুগ্ধ কলা সহকারে সর্প পালন' প্রবাদ বাক্যটি এক মর্মান্তিক সত্যে পরিণত হয়ে যায়। প্রতারণা করে ঐ হাবশীগণ একদিন মা'দীকারবকে হত্যা করার মাধ্যমে যূ ইয়াযান পরিবারের শাসন ক্ষমতাকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। আর দেশটি পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এরপর থেকে পারস্য বংশোদ্ভূত কয়েকজন গভর্ণর একাদিক্রমে ইয়ামান প্রদেশের শাসন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। অবশেষে সর্বশেষ পার্সী গভর্ণর বায়ান ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করলে ইয়ামান পারস্য শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামী জীবনধারা ও শাসন সৌকর্যের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে।

### शेवाव সামाष्ठा (المُلْكُ بِالْحِيْرَةِ) :

ইরাক এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কুরুশকাবির (৫৫৭-৫২৯ খ্রীষ্টাব্দপূর্বাব্দ) এর সময় হতেই পারস্যবাসীগণের শাসন ব্যবস্থা চলে আসছিল। এ সময়ের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বিতা করার মতো শক্তি কিংবা সাহস কারোরই ছিল না। তারপর খ্রীষ্টাব্দপূর্ব ৩২৬ অব্দে ইস্কান্দার মাক্বদূনী পারস্য রাজ প্রথম দারাকে পরাজিত করে পারস্য শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যন্ত করে ফেলে। এর ফলে সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো এবং সর্বত্র বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। এ বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকে ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ সময় ক্বাহত্বানী গোত্রসমূহ দেশত্যাগ করে ইরাকের এক শষ্য-শ্যামল সীমান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এ দিকে আবার দেশত্যাগী আদানানীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। তারপর যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁরা ফোরাত নদীর উপকূলভাগের এক অংশে বসতি স্থাপন করেন।

এসব হিজরতকারীদের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন ক্বাহত্বান বংশের মালিক বিন ফাহ্ম তানৃখী। তিনি আনবারের অধিবাসী ছিলেন বা আনবারের নিকটবর্তী স্থানে। এক বর্ণনা মতে তারপর তার ভাই 'আমর বিন ফাহ্ম রাজত্ব করেন। অন্য বর্ণনা মতে জাযীমাহ বিন মালিক বিন ফাহ্ম। তার উপাধি ছিল 'আবরাশ ও ওয়ায্যাহ'।

অন্য দিকে ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে আরদশীর যখন সাসানী সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ধীরে ধীরে পারস্য সাম্রাজ্যের হাত গৌরব ও ক্ষমতার পুনরুদ্ধার হতে থাকে। আরদশীর পারস্যবাসীকে একটি সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেন এবং দেশের সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আরবদের অধীনস্থ করেন। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুযা'আহ গোত্র শাম রাজ্যের দিকে গমন করেন। পক্ষান্তরে হীরাহ এবং আনবারের আরব বাসিন্দাগণ বশ্যতা স্বীকারের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেন।

আরদশীর সময়কালে হীরাহ, বাদিয়াতুল ইরাক এবং উপদ্বীপবাসীগণের রাবীয়ী এবং মুযারী গোত্রসমূহের উপর জাযীমাতুল ওয়ায্যাহদের আধিপত্য ছিল। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, আরববাসীদের উপর আরদশীর সরাসরি আধিপত্য বিস্তার করতে চাননি। তিনি এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আরববাসীগণের উপর সরাসরি আধিপত্য বিস্তার করার কিংবা সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের লুঠতরাজ বন্ধ করা খুব সহজে সম্ভব হবে না। এ প্রেক্ষিতে তিনি একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন এবং তা ছিল, যদি গোত্র থেকে একজন শাসক নিযুক্ত করা হয় তাহলে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে সমর্থন ও সাহায্য লাভ সম্ভব হতে পারে।

এর ফলে আরও যে একটি বিশেষ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা ছিল তা হল, প্রয়োজনে রুমীয়গণের বিরুদ্ধে তাঁদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণের সুযোগ থাকবে। অধিকন্তু, শাম রাজ্যের রোম অভিমুখী আরব অধিপতিদের বিরুদ্ধে ঐ সকল আরব অধিপতিদের দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতিকে কিছুটা অনুকূল রাখা সম্ভব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে সময়ের জন্য মৌজুদ রাখা হতো যার দ্বারা মরুভূমিতে বসবাসকারী বিদ্রোহীদের দমন করা সহজসাধ্য হতো।

২৬৮ খ্রীষ্টান্দের সময় সীমার মধ্যে জাযীমা মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং 'আমর বিন 'আদী বিন নাসর লাখমী (২৬৮-২৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন লাখম গোত্রের প্রথম শাসনকর্তা ও তিনিই সর্বপ্রথম হীরাহকে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং শাব্র আরদশীর এর সম-সাময়িক। এরপর কুবায় বিন ফাইরুযের (৪৪৮-৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ) যুগ পর্যন্ত, নহীরাহর উপর লাখমীদেরই শাসন কায়েম ছিল। কুবায়ের সময় মাজদাকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা নরপতি। কুবায় এবং তাঁর বহু প্রজা মায়দাকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কুবায় আবার হীরাহর সম্রাট মুন্যির বিন মাউস সামায়ের (৫১২-৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) নিকট এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন সেই ধর্মগ্রহণ করে নেন। কিন্তু মুন্যির ছিলেন যথেষ্ট আত্মর্যাদা বোধসম্পন্ন প্রকৃতির ব্যক্তি। প্রেরিত পরগামের কোন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফল এটা দাঁড়ায় যে, কুবায় তাঁকে তাঁর পদ হতে অপসারণ করে তাঁর স্থানে মায়দাকের এক শিষ্য হারিস বিন 'আমর বিন হাজর ফিন্দীর হাতে হীরাহর শাসনভার অর্পণ করেন।

কুবাযের পর পারস্যের রাজ্য শাসনভার এসে পড়ে কিসরা আনুশেরওয়ার (৫৩১-৫৭৮ হাতে। ঐ ধর্মের প্রতি তাঁর মনে ছিল প্রবল ঘৃণা। তিনি মাযদাক এবং তাঁর অনুসারীগণের এক বড় দলকে হত্যা করেছিলেন। তারপর পুনরায় মুন্যিরের প্রতি হীরাহর শাসনভার অর্পিত হয় এবং হারিস বিন 'আমরকে তাঁর দরবারে আগমণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তিনি বনু কালব গোত্রের দিকে পলায়ন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

মুন্যির বিন মাউস সামার পরে নু'মান বিন মুন্যিরের (৫৮৩-৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ) কাল পর্যন্ত হীরাহর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরই বংশধরের উপর ন্যন্ত করেন। আবার যায়দ বিন 'আদী উবাদী কিসরার নিকট নু'মান বিন মুন্যির সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করলে কিসরা রাগান্বিত হয়ে নু'মানকে নিজ দরবারে তলব করেন। নু'মান গোপনে বনু শায়বান গোত্রের দলপতি হানী বিন মাস'উদের নিকট গিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং সহায় সম্পদ তাঁর হেফাজতে দিয়ে কিসরার নিকট যান। কিসরা তাঁকে জেলখানায় আটক করে রাখেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ দিকে কিসরা নু'মানকে কয়েদ খানায় আটকের পর তাঁর স্থানে ইয়াস বিন ক্বাবিসাহ ত্বায়ীকে হীরাহর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং হানী বিন মাস'উদের নিকট থেকে নু'মানের রক্ষিত আমানত তলব করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিছুটা সৃক্ষ্ণ মর্যাদাসম্পন্ন লোক হানী বিন মাস'উদ তলবী আমানত প্রদান করতে শুধু যে অস্বীকারই করলেন তাই নয় বরং যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। তারপর যা হবার তাই হল। ইয়াস নিজের সুসচ্ছিত বাহিনী, কিসরার বাহিনী এবং মুরাযাবাহর পুরো বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন মোকাবিলা করার জন্য। 'যৃ ক্বার" নামক ময়দানে উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বনু শায়বান বিজয়ী হন এবং পারস্যবাসীগণ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ অতীব গুরত্বপূর্ণ এ কারণে যে, আজমীদের বিরুদ্ধে আরবীদের এটাই ছিল প্রথম বিজয়। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নাবী কারীম (ক্লি)-এর জন্মের পর।

ইতিহাসবিদগণ এ যুদ্ধের সময়কাল নিয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, রাসূলে কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর জন্মের অল্প কিছুকাল পর। অথচ হীরাহর উপর ইয়াসের আধিপত্য লাভের অল্পম মাসে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) দুনিয়াতে তাশরীফ আনয়ন করেন। আবার কেউ বলেছেন, নবুওয়াতের কিছুকাল পূর্বে। এটাই সঠিকতার নিকটবর্তী। কেউ বলেছেন, নবুওয়াতের কিছুকাল পর। কেউ বলেছেন, হিজরতের পর। কেউ বলেছেন, বদর যুদ্ধের পর ইত্যাদি।

ইয়াসের পর কিসরা এক পার্সীকে হীরাহর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তার নাম আযাদবাহ বিন মাহিব্ইয়ান বিন মিহরাবান্দাদ। তিনি ১৭ বছর (৬১৪-৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) শাসন করেন। কিন্তু ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে লাখমীদের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুন্যির বিন নু'মান মা'ক্রব নামক এ গোত্রের এক ব্যক্তি শাসন কাজ পরিচালনে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের সময়ানুক্রমে যখন সবেমাত্র অষ্টম মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল এমতাবস্থায় তখন ইসলামের বিশ্ববিশ্রুত বীর কেশরী সিপাহ সালার খালিদ বিন ওয়ালীদ ইসলামের উপচে পড়া প্রবহমান প্লাবনধারার অগ্রদূত হিসেবে হীরাহ'তে প্রবেশ করেন।

### শাম রাজ্যের শাসন (إلمُلكُ بِالشَّامِ) :

যে যুগ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে সেই যুগে এক স্থান থেকে স্থানান্তরের হিজরত করে যাওয়ার এক হিড়িক সৃষ্টি হয়েছিল আরব গোত্রসমূহের মধ্যে। কুযা'আহ গোত্রের কয়েকটি শাখা শাম রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন সেখানে। বনু সুলাইহ্ বিন হুলওয়ানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। বনু যাজ'আম বিন সুলাইহ্ নামক যে গোত্রটি যাজা'য়িমাহ নামে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল তা ছিল ওদের অন্তর্ভুক্ত। কুযা'আহর সেই শাখাকে রুমীগণ আরব মরুভূমিতে যাযাবরগণ কর্তৃক পরিচালিত লুটতরাজের কবল থেকে নিস্কৃতি লাভ ও লুটতরাজ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এবং পার্সীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে তাঁদেরই এক ব্যক্তির মাথায় রাজ্য শাসনের মুকুট পরিধান করিয়েছিল।

এরপর থেকে বেশ কিছু কাল যাবৎ তাঁরই পরিচালনাধীন রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এঁদের মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ শাসক ছিলেন সম্রাট যিয়াদ বিন হাবুলাহ। অনুমান করা হয়় যে যাজা'য়মাহ গোত্র কর্তৃক পরিচালিত রাজ্য শাসন ব্যবস্থা দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের পুরোটা জুড়েই চলছিল। তারপর সেই অঞ্চলে গাস্সানী গোত্রের বংশধরগণের আগমনের কথাবার্তা চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এটা বলাই বাহুল্য যে ইতোমধ্যেই গাস্সানীগণ বনু যাজা'য়মাকে পরাজিত করে তাঁদের ক্ষমতা ও সহায় সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এহেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রুমীগণ গাস্সানী বংশের শাসককে শাম অঞ্চলের জন্য আরবীয়দের সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। গাস্সানীদের রাজধানী ছিল 'বসরা'। রুমীয় কর্মকাণ্ডের পরিচালক হিসেবে শাম অঞ্চলে পর্যায় ক্রমে সে পর্যন্ত তাঁদেরই রাজত্ব চলতে থাকে, যে পর্যন্ত ফারুকী প্রতিনিধিত্বকালের মধ্যে ১৩ হিজরীতে ইয়ার্মুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়় এবং গাস্সানী বংশের শেষ শাসক জাবালাহ বিন আইহাম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন । (যদিও তার অহংবাধ ইসলামী সাম্যকে বেশী সময় পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে সে স্বধর্ম ত্যাগী হয়ে যায়।)

शिकात्यत त्नष्ठ (إلْإِمَارَةُ بِالْحِيْرَةِ) शिकात्यत त्नष्ठ्य

এটা সর্বজনিতবিদিত বিষয় যে, মক্কায় জনবসতির সূত্রপাত হয় ইসমাঈল (ﷺ)-এর মক্কাবাস থেকে, অতঃপর ১৩৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত<sup>2</sup> থাকেন এবং আজীবন মক্কাবাসীগণের সর্দার ও বায়তুল্লাহ শরীফের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন<sup>9</sup>। তাঁর ওফাত প্রাপ্তির পর তাঁর এক সন্তান মক্কার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। কেউ বলেন, দু'সন্তানই- প্রথমে নাবিত্ব ও পরে ক্বায়দার মক্কার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন

<sup>ু</sup> মুহাযারাতে খুযরী, ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ তারীখে আরযুল কুরআন ২য় খণ্ড ৮০-৮২ পৃঃ।

<sup>े</sup> পয়দায়েশ মাজমু'আ বাইবেল ২৫-১৭।

<sup>&</sup>lt;sup>৩</sup> কালবে জাযীরাতুল আরব ২৩০-২৩৭ পঃ। ইবনে হেশাম ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর থেকে কেবলমাত্র নাবেতকে নেতৃত্বদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

করেন। আবার কেউ এর বিপরীতও বলেছেন। তারপর তাঁর নানা মুযায বিন 'আমর জুরহুমী রাজ্যের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এভাবে মক্কার নেতৃত্ব বনু জুরহুম গোত্রের হাতে চলে যায় এবং এক যুগ পর্যন্ত তা তাঁদের হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকে। যেহেতু ইসমাঈল (ﷺ) পিতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ কাজ করেছিলেন, সেইহেতু তাঁর সন্তানাদি বিশেষ এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। যদিও নেতৃত্ব কিংবা অধিকার লাভে তাঁদের কোন অংশীদারিত্ব ছিল না।

তারপর দিনের পর দিন এবং বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হতে থাকল। কিন্তু ইসামাঈল ( সভানগণ যেন মাতৃগর্তেই রয়ে গেলেন। জনসমাজে তাঁরা অজ্ঞাত অখ্যাতই রয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে বুখতুনস্সরের খ্যাতি প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব মূহুর্তে বনু জুরহুম গোত্রের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মক্কার আকাশে আদনানীদের রাজনৈতিক নক্ষত্রের দ্যুতি চমকাতে আরম্ভ করে। এর প্রমাণ হচ্ছে, বুখতুনস্সর জাতে 'ইরক্ব নামে স্থানে আরবদের সঙ্গে যে ভীষণ লড়াই করেছিলেন তাতে আরব সৈন্যদের সেনাপতি জুরহুমী ছিলেন না বরং স্বয়ং আদনান ছিলেন সেনাপতি।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দে বুখতুনস্সর আবার যখন মক্কা আক্রমণ করেন তখন আদনানীগণ পলায়ন করে ইয়ামান চলে যান। সেই সময় ইয়ারমিয়াহ অধিবাসী বারখিয়া যিনি বনি ইসরাঈলগণের নাবী ছিলেন তিনি আদনানের সন্ত ান মা'আদ্দকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে শাম দেশের হার্রানে চলে যান এবং বুখতুনস্সরের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে গেলে মা'আদ্দ পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর জুরহুম গোত্রের মাত্র এক জনের সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন জাওহাম বিন জুলহুমাহ। মা'আদ্দ তাঁর কন্যা মুয়া'নাহকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন নিযার<sup>3</sup>।

এরপর থেকে মক্কায় জুরহুম গোত্রের অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকে। তাঁদেরকে প্রকট অসচ্ছলতার মধ্যে নিপতিত হতে হয়। ফলে তাঁরা বায়তুল্লাহর হজ্বতীর্থ যাত্রীদের উপর নানা প্রকার অন্যায় উৎপীড়ন শুরু করে দেয়। খানায়ে কা'বাহর অর্থ আত্মসাৎ করতেও তাঁরা কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করেন না<sup>8</sup>।

এদিকে বনু আদনান গোত্র তাঁদের এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের উপর গোপনে গোপনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে থাকেন এবং তাঁদের উপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ ও কুপিত হয়ে উঠেন। তাই, যখন বনু খুযা'আহ গোত্র মাররুষ্ যাহরানে শিবির স্থাপন করেন এবং লক্ষ্য করেন যে বনু আদনান গোত্র বনু জুরহুমকে ঘৃণার চোখে দেখছেন তখন এ সুযোগ গ্রহণ করে এক আদনানী গোত্রকে (বনু বাক্র বিন আবদেমানাফ বিন কিনানাহ) সঙ্গে নিয়ে বুন জুরহুম গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন এবং মক্কা থেকে তাঁদেরকে বিতাড়িত করে ক্ষমতা দখল করে নেন। এ ঘটনাটি ঘটে দিতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দীর মধ্য ভাগে।

বনু জুরহুম গোত্র মক্কা ছেড়ে যাবার সময় যমযম কূপের মধ্যে নানা প্রকার জিনিসপত্র নিক্ষেপ করে তা প্রায় ভরাট করে ফেলেন। যে সব জিনিসপত্র তাঁরা যমযম কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তার মধ্যে ছিল কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক নিদর্শন। মুহাম্মদ বিন ইসহাক্ত্বের বিবরণ মতে 'আমর বিন হারিস বিন মুযায জুরহুমী' খানায়ে কা বাহর দুটি হরিণ, কর্ণারে গ্রোথিত পাথরটি (হাজারে আসওয়াদ বা কালোপাথর) বের করে নিয়ে তা কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। তারপর নিজ গোত্র বনু জুরহুমকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামানে চলে যান। মক্কা হতে বহিস্কার এবং সেখানকার রাজত্ব শেষ হওয়ার কারণে তাঁদের দুঃখের অন্ত ছিল না। এ প্রেক্ষিতেই 'আমর নীচের কবিতাটি আবৃত্তি করেন,

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হেশাম ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর থেকে কেবলমাত্র নাবেতকে নেতৃত্বদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

<sup>े</sup> কালবে জাযীরাতুল আরব ২৩০ পৃঃ।

<sup>ু</sup> রহমাতৃল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> কালবে জাযীরাতুল আরব ২৩১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইনি ঐ মুযায জুরহুমী নান যাঁর উল্লেখ ইসমাঈল (আঃ)-এর ঘটনাতে আছে।

৬ মাসউদী লিখেছেন যে, অতীতে পারস্যবাসীগণ খানায়ে কা'বার জন্য প্রচুর সম্পদ ও মোতি পাঠাতেন। সাসান বিন বাবুক সোনার তৈরি দুটি হরিণ, মুক্তার তরবারী এবং অনেক সোনা প্রেরণ করে। 'আম্র সেই সবকে যমযম কূপে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলেন। মুরাওায্যযাহাব ১ম খণ্ড ২০৫ পৃঃ।

'হাজূন থেকে সাফা পর্যন্ত নিশিতে গল্প বলার কেউ ছিল না, কেন নেই? আমরাতো এরই অধিবাসী, সময়ের পরিবর্তনে আজ আমরা ভাগ্যাহত, হায়, আমাদের সর্বহারা বানিয়ে দিয়েছে'

ইসমাঈল (ﷺ)-এর যুগ ছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক দু'হাজার বছর পূর্বে। সেই হিসেবে মক্কায় জুরহুম গোত্রের অস্তিত্ব ছিল প্রায় দু'হাজার একশত বছর পর্যন্ত এবং তাঁদের রাজত্ব কাল ছিল প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত।

মক্কার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর বনু বাক্রকে প্রশাসনিক দায়-দায়্বিতে অন্তর্ভুক্ত না করেই বুন খুযা'আহ এককভাবে প্রশাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং মর্যাদাসম্পন্ন তিনটি পদের অংশীদারিত্ব বনু মুযার গোত্র লাভ করেছিলেন। পদগুলো হচ্ছে যথাক্রমে নিমুরূপ:

- ১. হাজীদের আরাফা থেকে মুজাদালেফায় নিয়ে যাওয়া এবং ইয়াওমুন নাফার অর্থাৎ ১৩ই (যিলহজ্জের শেষ দিন) মিনা থেকে রওয়ানা হওয়ার জন্য হাজীদের লিখিত আদেশ প্রদান। এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন ইলিয়াস বিন মুযার বংশধরের মধ্যে বনি গাওস বিন মুররাহ যাদের বলা হতো 'সূফাহ'। এ মর্যাদার ব্যাখ্যা হচ্ছে, ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে যতক্ষণ না সূফাহর কোন একজন লোক সকলের আগে কংকর নিক্ষেপ কাজ সম্পন্ন করতেন ততক্ষণ হজ্জযাত্রীগণ কংকর নিক্ষেপ করতে পারতেন না। অধিকম্ভ, হজ্জযাত্রীগণ যখন কংকর নিক্ষেপ কাজ সম্পন্ন করতেন এবং মিনা হতে রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছে করতেন তখন সূফাহর লোকেরা মিনার একমাত্র পথ 'আক্বাবার দু'পাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং যতক্ষণ না তাঁদের সকলের যাওয়া শেষ হতো ততক্ষণ সেই পথে অন্যদেরকে যেতে দেয়া হতো না। তাঁদের চলে যাওয়ার পর অন্যান্য লোকেদের জন্য পথ ছেড়ে দেয়া হতো। যখন সূফাহ বিদায় নিল তখন এ সম্মান বনু তামীমের এক পরিবার বনু সা'দ বিন যায়দ মানাতের অনুকূলে গেল।
- ২. ১০ই জিলহজ্জ্ব তারিখ 'ইফাজাহর জন্য' সকালে মুজদালিফাহ থেকে মিনার দিকে যাত্রা করার ব্যাপারটি ছিল বনু 'আদওয়ানের এখতিয়ার্ভুক্ত এক মহা সম্মানের প্রতীক।
- ৩. হারাম মাসগুলোকে এগিয়ে নিয়ে আসা কিংবা পেছিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ছিল উচ্চ সম্মানের প্রতীক। এ সম্মানের ব্যাপারটি ছিল বনু কিনানাহ গোত্রের অন্যতম শাখা বনু ফুকুাইম বিন 'আদীর এখতিয়ার্ভুক্ত'।

মকার উপর বনু খুযা'আহ গোত্রের কর্তৃত্ব প্রায় তিনশত বছর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল°। এ সময়ের মধ্যে আদনানী গোত্রসমূহ মকা এবং হিজায সীমান্ত অতিক্রম করে নাজদ, ইরক, বাহরাইন ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। মকার আশপাশে কেবলমাত্র কুরাইশদের কয়েকটি শাখা অবশিষ্ট ছিল। তারা হলেন, 'হুলূল' ও 'সিরম'। অবশ্য এঁদের ঘরবাড়ি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। ছড়ানো ছিটানো এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এঁরা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বসবাস করতেন। বনু কিনানাহ গোত্রের মধ্যেও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাদের কয়েকটি ঘড়বাড়ি ছিল। কিন্তু মকার প্রশাসন কিংবা বায়তুল্লাহর অভিভাবকত্বে তাঁদের কোন অংশ ছিল না। এমন এক সময়ে কুসাই বিন কিলাব গোত্র আত্যপ্রকাশ করে<sup>8</sup>।

কুসাই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি যখন মায়ের কোলে ছিলেন তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর মা বনু 'উযরা গোত্রের রাবী'আহ বিন হারাম নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এ গোত্র শাম রাজ্যের কোন এক অঞ্চলে বসবাস করত। কাজেই কুসাইয়ের মা কুসাইকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে যান। বয়োঃপ্রাপ্তির পর কুসাই মক্কায় ফিরে আসেন। সেই সময় খুযা'য়ী গোত্রের হুলাইল বিন হাবশিয়া খুযা'য়ী ছিলেন মক্কার অভিভাবক। কুসাই হুলাইল কন্যা হুবাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা মঞ্জুর করেন এবং উভয়ে

<sup>ু</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৪-১১৫ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ৪৪ ও ১১৯-১২০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইয়াকুতঃ মাদ্দাহ মকা।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> আলামা খুযরী মুহাযাবাত ১ম খণ্ড ৩৫ পৃঃ। ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭ পৃঃ।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান । এর কিছু দিন পর হুলাইল মৃত্যু মুখে পতিত হলে মক্কা এবং বায়তুল্লাহর অভিভাবকত্ব নিয়ে খুযা'আহ এবং কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধোত্তর মক্কায় কুসাইরা হয়ে উঠেন মধ্যমণি। মক্কা এবং বায়তুল্লাহর অভিভাকত্ব অর্পিত হয় তাঁরই হাতে।

খুযা'আহ এবং কুরাইশদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে তিন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, যখন কুসাইয়ের সন্তানাদি খুব উন্নতি লাভ করল, তাঁদের হাতে সম্পদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হল এবং মান-সম্মানও বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এ দিকে হুলাইল যখন মৃত্যুবরণ করলেন তখন কুসাই এটা উপলব্ধি করলেন যে, মক্কার প্রশাসন এবং কা'বাহর অভিভাবকত্বের ব্যাপারে বনু খুযা'আহ ও বকরের তুলনায় তার দাবীই অগ্রাধিকারযোগ্য। তিনি এ ধারণাও পোষণ করতে থাকলেন যে কুরাইশগণ হচ্ছেন ইসমাঈলীয় বংশোদ্ভূত খাঁটি আরব এবং ইসামাঈলীয় বংশের অন্যান্যদের সরদার।

এ প্রেক্ষিতে তিনি কুরাইশ এবং বনু কেননার কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে এ মর্মে আলাপ-আলোচনা করেন যে, কেন বনু বাক্র এবং বনু খুযায়াকে মক্কা থেকে বহিস্কার করা হবে না? আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ এ ব্যাপারে তাঁর মতের সঙ্গে অভিনুমত পোষণ করেন<sup>২</sup>।

দ্বিতীয় বিবরণ হচ্ছে, বনু খুযা'আহর কথানুযায়ী হুলাইল নিজেই কুসাইকে অসীয়ত করেন যে, তিনিই মঞ্চার শাসনভার গ্রহণ করবেন এবং কা'বাহর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু খুযা'আহ এ সম্মানজনক পদে কুসাইকে অধিষ্ঠিত করতে অস্বীকার করলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েঁ।

তৃতীয় বিবরণ হচ্ছে, হুলাইল তাঁর কন্যা হুবার হাতে বায়তুল্লাহর অভিভাবকত্ব ন্যস্ত করেন এবং আবৃ গুবশান খুযা'য়ীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হুবার প্রতিনিধি হিসেবে আবৃ গুবশান খুযা'য়ীই হয়ে যান কা'বাহর দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আর তার মস্তিঙ্কে কিছু সমস্যা ছিল। এদিকে হুলাইল যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন কুসাই হুলাইলকে ধোকা দেন এবং উনুত কিছু উট অথবা এক মশক মদের বিনিময় আবৃ গুবশানের নিকট থেকে কা'বাহর অভিভাবকত্ব ক্রয় করে নেন। কিন্তু খুযা'আহ সম্প্রদায় এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারটি অনুমোদন না করে বায়তুল্লার ব্যাপারে কুসাইকে বাধা প্রদান করতে থাকেন। কুসাইও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। বনু খুযা'আহকে মক্কা থেকে বহিস্কার করার মানসে কুরাইশ এবং বনু কিনানাহকে একত্রিত করে তাঁদের সহায়তা লাভের জন্য আবেদন জানালেন। কুসাইয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরাও একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

কারণ যাই হোক না কেন, ঘটনার রূপটি ঠিক এ রকম ছিল যে, হুলাইল যখন মৃত্যুবরণ করলেন সৃফাহ তখন তাই করতে চাইলেন যা তিনি সর্বদা করে আসছিলেন। কুসাই তখন কুরাইশ এবং কিনানাহর লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে 'আক্বাবার যে স্থানে তাঁরা সম্মিলিত হয়েছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, 'খানায়ে কা'বাহর অভিভাবকত্বের জন্য তোমাদের তুলনায় আমরা অধিকতর যোগ্য এবং আমাদের দাবী অগ্রগণ্য।' কিন্তু কুসাইয়ের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। এ যুদ্ধে কুসাই তাঁদের পরাজিত করে তাঁর ইন্সিত মান্মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দিকে কুসাই এবং সৃফাহর মধ্যকার বিরোধের সুযোগ নিয়ে বনু খুযা'আহ ও বনু বাক্র অসহযোগিতার পথ অবলম্বন করলে কুসাই তাঁদের ভয় প্রদর্শন করে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেন। কিন্তু এ দু'গোত্রের লোকজন তাঁর কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন। এভাবে উভয় পক্ষই এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহু লোকজন হতাহত হয়।

জানমালের প্রভৃত ক্ষয়-ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে আপোষ-নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্যে শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যেই আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং উভয় পক্ষই একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হন। এ লক্ষ্যে বনু বাক্র গোত্রের 'ইয়া'মুর বিন 'আওফ" নামক এক ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী মনোনীত করা হয়। সমস্যার সকল দিক

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭-১১৮ পৃঃ।

২ ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭-১১৮ পৃঃ।

<sup>ి</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১১৭-১১৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> রহমাতৃল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ৫৫পুঃ।

পর্যালোচনা করে তিনি রায় দেন যে, মক্কার শাসন এবং খানায়ে কা'বাহর অভিভাবকত্বের ব্যাপারে খুযা'আহর তুলনায় কুসাই অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী। অধিকন্ত তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, এ যুদ্ধে কুসাই যত রক্তপাত ঘটিয়েছেন তার সবই অর্থহীন এবং পদ দলিত বলে ঘোষণা করছি। তাছাড়া এ সিদ্ধান্তও ঘোষিত হল যে, খুযা'আহ ও বনু বাক্র যে সকল লোকজনকে হত্যা করেছেন তাঁদের জন্য দিয়াত প্রদান এবং খানায়ে কা'বাহর অভিভাবকত্ব অকুষ্ঠচিত্তে কুসাইয়ের হাতে সমর্পণ করতে হবে। সেই বিচারের রায়ের কারণে ইয়া'মুরের উপাধি হয়েছিল 'শাদ্দাখ' । শাদ্দাখ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'পদ দলিতকারী ব্যক্তি"।

বনু খুযা'আহ তিনশত বছন ধরে কা'বাহর অভিভাবকত্ব করছিল। আর এ আপোষ-নিষ্পত্তি এবং চুক্তির ফলে মক্কার উপর কুসাই ও কুরাইশদের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ সম্ভব হয় এবং বায়তুল্লার ধর্মীয় নেতার মহা-সম্মানিত পদটিও কুসাই লাভ করেন। এর ফলে খানায়ে কা'বাহ পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লোকজনদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। মক্কার উপর কুসাইয়ের আধিপত্যের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে, অর্থাৎ ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে ব

মক্কার শাসন ক্ষমতা লাভের পর কুসাই শাসন ব্যবস্থার কিছুটা সংস্কারমুখী কাজকর্মের দিকে মনোনিবেশ করেন। মক্কার আশপাশে বসবাসরত কুরাইশগণকে মক্কায় নিয়ে এসে তিনি পুরো শহরটাকে তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার মাধ্যমে প্রত্যেক বংশের লোকজনদের বসবাসের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেন। তবে যাঁরা মাসকে আগে পিছে করতেন তাঁদের, এমনকি আলে সফওয়ান, বনু 'আদওয়ান এবং বনু মুররা বিন 'আওফ প্রভৃতি গোত্রসমূহের লোকজনদের তাঁদের স্ব-স্থ পদে রাখেন। কারণ, কুসাই মনে করতেন যে, এ সকল কাজকর্মও ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং এ সব ব্যাপারে রদ-বদল সঙ্গত নয়"।

কুসাইয়ের সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ডের এটাও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল যে, তিনি কা'বাহ হারামের উত্তরে 'দারুন নাদওয়া' স্থাপন করেন (এর দরজা ছিল মসজিদের দিকে)। 'দারুন নাদওয়া' ছিল প্রকৃতই কুরাইশদের সংসদ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য বিষয়াদির বিচার-বিশ্লেষণ করা হতো। কুরাইশদের জন্য এটা ছিল একটি অত্যন্ত কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। কারণ, এ দারুন নাদওয়াই ছিল তাঁদের ঐক্যের প্রতীক এবং এখানেই তাঁদের বিক্ষিপ্ত ও বিতর্কিত সমস্যাবলী ন্যায়সঙ্গত উপায়ে মীমাংসিত হতো<sup>8</sup>।

কুসাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও দলনেতৃত্বের প্রেক্ষাপটে নিম্নুলিখিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের অধিকার তিনি লাভ করেন :

- **১. দারুন নাদওয়ার অধিবেশনের সভাপতিত্ব :** এ সকল অধিবেশনে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। সেখানে সমাজের লোকজনদের কন্যাদের বিবাহ-শাদীর আয়োজনও করা হতো।
  - ২. **লিওয়া** : অর্থাৎ যুদ্ধের পতাকা কুসাইয়ের হাতেই বেঁধে রাখা হতো।
- ৩. বি্রাদাহ : এটা হল কাফেলার নেতৃত্ব দেয়া। মক্কার কোন কাফেলা ব্যবসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই হোক তার অথবা তার সন্তানদের নেতৃত্ব ছাড়া রওয়ানা হতো না।
- 8. হিজাবাত : এর অর্থ হচ্ছে খানায়ে কা'বাহর রক্ষণাবেক্ষণ। কুসাই নিজেই খানায়ে কা'বাহর দরজা খুলতেন এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করতেন।
- ৫. সিক্বায়াহ : এর অর্থ হচ্ছে পানি পান করানো। হজ্জ্যাত্রীদের পানি পান করানোর একটা সুন্দর রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। এ উদ্দেশ্যে জলাধার বা চৌবাচ্চায় পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকত। সেই পানিতে পরিমাণ মতো খেজুর ও কিসমিস দিয়ে বেশ সুস্বাদু পানীয় বা শরবত তৈরি করা হতো। হজ্জ্যাত্রীগণ মক্কায় আগমন করলে তিনি তাঁদের সেই পানীয় পান করাতেন<sup>৫</sup>।

<sup>ু</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১২৩-১২৪ পৃঃ।

<sup>ै</sup> কালবে জাযীরাতুল আরব ২৩২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১২৫ পৃঃ

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> মহাযাবাত খুযরী ১ম খণ্ড ৩৬ পৃঃ এবং আখবারুল কিরাম ১৫১পৃ ঃ।

<sup>্</sup>র মুহাযারাতে খুযরী ১ম খণ্ড ৩৬ পুঃ।

৬. রিফাদাহ : অর্থাৎ হজ্জ্বাত্রীদের মেহমানদারিত্ব। হজ্জ্ব্যাত্রীগণের আপ্যায়ন ও মেহমানদারীর জন্য খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে খাওয়ানোর একটা রেওয়াজও প্রচলিত ছিল। এ উদ্দেশ্যে কুসাই কুরাইশগণের উপর একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা নির্ধারণ করে তা সংগ্রহ করতেন। সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল কিংবা যাঁদের নিকট খাদ্যবস্তু থাকত না এমন সব হজ্জ্বাত্রীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হতো<sup>১</sup>।

উল্লেখিত কাজকর্মগুলো প্রত্যেকটি ছিল উচ্চমার্গের সম্মানের প্রতীক এবং কুসাই ছিলেন এ সবের প্রতিভূ। কুসাইয়ের প্রথম পুত্রের নাম ছিল আবদুদার। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুসাইয়ের জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয় পুত্র আবদে মানাফ সম্মান ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

এ কারণে কুসাই তাঁর পুত্র আব্দুদারকে বললেন, যদিও কেউ কেউ সম্মান ও নেতৃত্বের ব্যাপারে তোমার চেয়েও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন রয়েছে তবুও তোমাকে আমি কোনভাবেই খাটো করে রাখতে চাইনা। আমি চাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুমি তাঁদের সমকক্ষ হয়ে থাকবে। এ আশ্বাসের প্রেক্ষিতে প্রথম পুত্র আব্দুদারের অনুকূলে তাঁর নেতৃত্বেও সম্মানের বিষয়গুলো অসিয়ত করেছিলেন। অর্থাৎ দারুন নাদওয়ার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার অধিকার, খানায়ে কা'বাহর রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, যুদ্ধের পতাকা বহনের অধিকার, হজ্জ্যাত্রীগণকে পানি পান করানো, হজ্জ্যাত্রীগণের মেহমানদারীর দায়িত্ব ইত্যাদি সব কিছুরই অধিকার আব্দুদারকে অসিয়ত করলেন। কুসাই ছিলেন খুবই উনুত মানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা। কাজেই, কেউ কখনো তাঁর বিরোধিতা করত না এবং তাঁর কোন প্রস্তাব কিংবা সিদ্ধান্ত কেউ কখনো প্রত্যাখ্যানও করত না। তাঁর মৃত্যুর পরও তা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করণীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো। এজন্য পুত্রগণ তাঁর মৃত্যুর পরেও দ্বিধাহীন চিত্তে অসিয়তগুলো মেনে চলেছিলেন।

কিন্তু আবদেমানাফ যখন ইনতেকাল করলেন তখন তাঁর পুত্রগণ উল্লেখিত পদসমূহের ব্যাপারে আব্দুদারের সন্তানের সঙ্গে রেষারেষি আরম্ভ করলেন। যার ফলে কুরাইশগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়লেন এবং দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে উভয় পক্ষই সংযম প্রদর্শন করে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তির ফলে নেতৃত্ব ও মান মর্যাদার বিষয়গুলো উভয় পক্ষের মধ্যে বন্টিত হয়ে গেল। সিক্বায়াহ ও রিফাদাহ ও ক্বিয়াদাহ এ পদ তিনটি দেয়া হল বনু আবদে মানাফকে। দারুননাদওয়ার সভাপতিত্ব, লিওয়া ও হিজাবাতের দায়িত্ব বনু আবদুদারের হাতেই রয়ে গেল।

বলা হয়ে থাকে, দারুন নাদওয়ার দায়িত্বে উভয় গোত্রই শরীক ছিল। বনু আবদে মানাফ আবার তাঁদের প্রাপ্ত পদগুলোর জন্য নিজেদের মধ্যে লটারী করলেন। ফলে সিক্বায়াহ ও রিফাদাহ আবদে শামস এর ভাগে পড়ে। তখন থেকে হাশিমই সিক্বায়াহ ও রিফাদাহ এ দুটি বিষয়ে নেতৃত্ব দান করতে থাকেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। হাশিমের মৃত্যু হলে তাঁর সহোদর মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মুত্তালিবের পর তাঁর ভ্রাতুম্পুত্র আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ- যিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ (ৄৄুুুুুু)-এর দাদা- এ পদের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এমনকি যখন ইসলামের যুগ আরম্ভ হলো তখন আববাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলা হয়, কুসাই পদসমূহ তার সন্তানদের মাঝে বন্টন করেন। অতঃপর তাদের সন্তানগণ উল্লেখিত বর্ণনানুসারে পদসমূহের উত্তরাধিকারী হয়। আল্লাহ সর্বোজ্ঞ।

এতদ্বাতীত আরও কিছু সংখ্যক পদ ছিল যা কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বিলিবন্টন করে নিয়েছিলেন। সেই সকল পদের সঙ্গে সংশিষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কুরাইশগণ একটি ছোট রাষ্ট্র, বরং বলা যায় যে একটি রাষ্ট্রমুখী সমাজ কাঠামো প্রবর্তন করে নিয়েছিলেন। বর্তমানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় যে গণতান্ত্রিক ধারা অনুসৃত হয়ে থাকে কতটা যেন সেই ধাঁচ ও ছাঁচের প্রশাসনিক কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা তৎকালীন মক্কায় গড়ে তোলা হয়েছিল। যে পদগুলোর কথা ইতোপূর্বে বলা হল সে পদগুলো হচ্ছে যথাক্রমে নিমুর্নপ:

১. ঈসার: এতে ভবিষ্যৎ কথনধারা নিরূপণ এবং ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য মূর্তির পাশে রক্ষিত তীরের মালিকানার ব্যবস্থা ছিল। এ পদের অধিকর্তা ছিলেন বনু জুমাহ।

<sup>ু</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৩০ ঝঃ।

২ ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১২৯-১৩২, ১৩৭, ১৪২, ১৭৮-১৭৯ পৃঃ।

- ২. ধন-সম্পদের ব্যবস্থাপনা : মূর্তির নৈকট্য লাভের জন্য যে কুরবানী এবং মানত বা মানসী উৎসর্গ করা হতো এ হচ্ছে তারই ব্যবস্থাপনা । বিবাদ বিসম্বাদ এবং মামলা মোকদ্দমা মীমাংসার ব্যাপারটিও ছিল এর সঙ্গে সংশিষ্ট। এ সংক্রান্ত দায়িতু অর্পিত ছিল বনু সাহ্ম গোত্রের উপর।
  - ৩. শূরা : এ সম্মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোত্র ছিলেন বনু আসাদ।
- 8. **আশনাক :** এ অধিদপ্তরের কাজ ছিল শোনিতপাতের খেসারত এবং জরিমানার ব্যবস্থা। এর দায়িত্ব অর্পিত ছিল বনু তাইম গোত্রের উপর।
  - ৫. **উকার :** এর কাজ ছিল জাতীয় পতাকা ধারণ। এ অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন বনু উমাইয়া গোত্র।
- ৬. কুবাহ : এ পদটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অধিদপ্তরের দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল সৈন্যদের শিবির স্থাপন এবং সৈন্য পরিচালনা। এ দায়িত্ব অর্পিত ছিল বনু মাখযুম গোত্রের উপর।
- ৭. **সাফারাত :** এ অধিদপ্তরের কর্তব্য ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন। এর দায়িত্বপ্রাপ্ত গোত্র ছিলেন বনু 'আদী।<sup>১</sup>

### ः (الحِكَمُ فِيْ سَائِرِ الْعَرَبِ) आतत मन्न पिटाइत जाता कि क्र कथा (الحِكَمُ فِيْ سَائِرِ الْعَرَبِ

ইতোপূর্বে ক্বাহত্বানী ও আদনানীদের নিজ নিজ বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ সকল গোত্রের মাঝে যে আরব ভূ-খণ্ড বণ্টিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গও আলোচনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, তাঁদের নেতৃত্ব এবং দলপতিত্বের স্বরূপ এরূপ ছিল যে, যে সকল গোত্র হীরাহর আশপাশে বসবাসরত ছিল তাদেরকে হীরাহ বা ইরাক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে এবং যে সকল গোত্র বাদিয়াতুস শামে বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁদেরকে গাস্সানী শাসকদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে যেভাবে যত্টুকুই বলা হোকনা কেন, তা হবে শুধু কথার কথা। এ সকল গোত্র, উপগোত্র, তাঁদের বসবাস, দেশত্যাগ এবং দেশে পুনরাগমন সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক সূত্র কিংবা আলোচনাকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত গোত্রসমূহ ছাড়া আরও যে সকল গোত্র দেশের অভ্যন্তরে বসবাস করত তাঁদের সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। সকল দিক দিয়েই এ সব গোত্র স্বাধীন ছিল। এদের মধ্যে দলপতি ব্যবস্থা চালু ছিল। গোত্রের জনসাধারণ নিজেরাই তাদের দলপতি নির্বাচিত করত। তাঁরা নিজ গোত্রকে একটি ছোট রাষ্ট্র এবং গোত্রপতিকে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা প্রদান করত। গোত্রীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্থিতিশীলতা ও অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব, গোত্রটি জনগণের নিরাপত্তা, বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই গোত্রীয় সম্মিলিতভাবে কাজ করত।

যে কোন গোত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধ পরিচালনা কিংবা সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করতে পারত। যুদ্ধ কিংবা শান্তি যে কোন অবস্থাতেই গোত্রের লোকজনকে গোত্রপতির নির্দেশ মেনে চলতে হতো, কোন অবস্থাতেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা চলত না। এমনকি কোন কোন দলপতির অবস্থা এমনটিও হতো যে, যদি তিনি রাগান্বিত হতেন তাহলে তৎক্ষণাৎ সহস্রাধিক তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে যেত। সে ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার কোন অবকাশই থাকত না যে গোত্রপতির রাগান্বিত হওয়ার কারণটি কী?

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নেতৃত্বের প্রশ্নে দলপতির চাচাত ভাইদের সঙ্গে রেষারেষি এবং দ্বন্ধও শুরু হয়ে যেত। এ কারণে দলপতিকে কতগুলো নিয়ম বিধি মেনে চলতে হতো। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

- ১. স্বগোত্রীয় লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে দলপতিকে সংযমের পরিচয় দিতে হবে এবং উদার মনোভাব অবলম্বন করতে হবে।
- ২. রাষ্ট্রীয়- অর্থ সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে তাঁকে মিতব্যয়ী হতে হবে। কোনক্রমেই তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করবেন না।
- ৩. মেহমানদারী করার ব্যাপারে তাঁকে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই দয়া ও ধৈর্যশীলতার সঙ্গে কাজকর্ম করতে হবে।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> তারীখে আবযুল কুরআন ২য় খণ্ড ১০৪-১০৬ পৃঃ।

- ৫. গোত্রীয় বীরত্বের প্রতিভূ হিসেবে তাঁকে বীরত্বের বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করতে হবে।
- ৬. যে কাজ করলে লজ্জিত হতে হবে এমন সব কাজকর্ম করা থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হবে।
- ৭. সাধারণ লোকজনদের দৃষ্টিতে একটি কল্যাণমুখী সমাজ এবং বিশেষভাবে কবিগণের দৃষ্টিতে একটি সুন্দর ও চরমোৎকর্ষের পথে অগ্রসরমান সমাজ জীবনের জন্য অব্যাহতভাবে কাজ করে যেতে হবে। কবিগণকেই সমাজের মুখ্য মুখপাত্র মনে করা হতো। এভাবে গোত্রপতিকে তাঁর প্রতিদ্বন্ধীগণের তুলনায় উচ্চাসন বা উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য বিধিবদ্ধ আচরণ ধারার অনুসরণের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক জীবন যাপন করতে হতো।<sup>5</sup>

দলপতিগণের নিকট থেকে সমাজ যেমন অনেক কিছু আশা করত, অপরপক্ষে তেমনি আবার সমাজ দলপতিগণের জন্য কিছু কিছু সুযোগ সুবিধারও ব্যবস্থা করত। সে সম্পর্কে জনৈক কবি তাঁর ছন্দ-সৌকর্যের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন:

### لك المِرْبَاع فينا والصَّفَايا \* وحُكْمُك والنَّشِيْطة والفُضُول

"আমাদের নিকটে তোমার জন্য গণীমতের সম্পদের এক চতুর্থাংশ ('১/৪) এবং যা তুমি পছন্দ করবে এবং সেই মাল যার তুমি মীমাংসা করবে এবং বিনা পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদ এবং বিলিবন্টন থেকে যা অবশিষ্ট রয়ে যাবে।"

মিরবা': মালে গণীমতের এক চতুর্থাংশ (১/৪)

সফী: ঐ সম্পদ যা বন্টনের পূর্বেই দলপতি নিজের জন্য নির্ধারিত করে রাখেন।

**নাশীতাহ** : এ সম্পদ যা সাধারণ লোকজনের নিকট পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে দলপতি গ্রহণ করেন।

**ফুযুল :** ঐ সম্পদ যা গাজীদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা সম্ভব না হওয়ার কারণে অবশিষ্ট থেকে যায়। বন্টনের পর অবশিষ্ট উট ঘোড়া ইত্যাদি সম্পদ দলপতিগণের প্রাপ্য হয়ে থাকে।

#### রাজনৈতিক অবস্থা (র্র্মান্ম্রান্ট্রান্ট্রা):

আরব উপদ্বীপের গোত্রসমূহ এবং গোত্রপতিগণ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আরব উপদ্বীপের তিন দিকের সীমান্তবর্তী দেশসমূহের রাজনৈতিক অবস্থা দারুণ অস্থিতিশীল, বিশৃঙ্খল এবং পতনোনুখ ছিল। সমাজের মানবগোষ্ঠী হয় মনিব, নয়তো দাস, কিংবা হয় রাজা, নয়তো প্রজা, এ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মনিব, রাজা, দলপতি, নরপতি যে উপাধিতেই ভূষিত থাকুন না কেন, সমাজ-জীবনের যাবতীয় কল্যাণ বা সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত থাকত তাদেরই জন্য বিশেষ করে বহিরাগত নেতাদের জন্য। অপরপক্ষে, দলপতি বা নরপতিগণের যাবতীয় আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির আয়োজন ও উপকরণাদির জন্য প্রাণপাত প্ররিশ্রম করতে হতো জনসাধারণ এবং দাসদাসীগণকে। আরও সহজ এবং সুস্পষ্টভাবে বললে বলা যেতে পারে যে, প্রজারা ছিল যেন শস্যক্ষেত্র স্বরূপ যেখান থেকে সংস্থান হতো রাষ্ট্রের যাবতীয় আয়-উপার্জনের। রাষ্ট্র নায়কগণ এ সকল উপার্জন তাঁদের ভোগ-বিলাস, কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ এবং অন্যান্য নানাবিধ দৃষ্কর্মে ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষের ইচ্ছে কিংবা অনিচ্ছার কোনই মূল্য থাকতনা। শত ধারায় বর্ষিত হতে থাকত তাঁদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের অগ্নিধারা। এক কথায়, স্বৈরাচারী শাসন বলতে যা বোঝায় তা চরমে পৌছেছিল সে সব অঞ্বলে। কাজেই, অসহায় মানুষের মুখ বুজে সে সব সয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

সেসব অঞ্চলের আশপাশে বসাবাসকারী গোত্রগুলোকেও মাঝে মাঝে এসব অনাচার উৎপীড়নের শিকার হতে হতো। উল্লেখিত স্বৈরাচারী দলপতিগণের ভোগলিন্সা, স্বার্থান্ধতা এবং অর্থহীন অহংবোধের বিষ-বাম্পে বিপর্যন্ত হয়ে তাঁদেরকে ছুটে বেড়াতে হতো দিশ্বিদিকে। এ দলপতিগণ তাঁদের হীন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে আরও একটু অগ্রসর হয়ে কখনো ইরাকীদের হাতকে শক্তিশালী করত, কখনো বা তাল মিলিয়ে চলত শামবাসীদের সঙ্গে।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১২৯, ১৩২, ১৩৭, ১৪২, ১৭৮ ও ১৭৯ পৃষ্ঠা।

যে সকল গোত্র আরব ভূখণ্ডের অভ্যন্তরভাগে বসবাস করত তাদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও নানাবিধ সমস্যা এবং বিশৃষ্ঠাল অবস্থা বিরাজ করত। গোত্রে গোত্রে বিবাদ-বিসম্বাদ, বংশপরস্পরাগত শত্রুতা, ধর্মীয় মতবিরোধ, গোষ্ঠিগত বিদ্বেষ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পরিবেশ থাকত উত্তপ্ত। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন সর্বাবস্থায় নিজ নিজ গোত্রের পক্ষে থাকত, তা সত্যের উপর বা বাতিলের উপর যা-ই হোক না কেন। প্রতিষ্ঠিত হোক তা যাচাই বাছাইয়ের কোন প্রশুই থাকত না। যেমনটি তাদের মুখপত্রে বলা হয়েছে ঃ

'আমিও তো গাযিয়া গোত্রের একজন। যদি সে ভ্রান্ত পথে চলে তবে আমিও ভ্রান্ত পথে চলব এবং যদি সে সঠিক পথে চলে তবে আমিও সঠিক পথে পরিচালিত হব।

আরবের অভ্যন্তরে এমন কোন পরিচালক ছিলেন না যিনি তাঁদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করবেন এবং এমন কোন আশ্রয়স্থল ছিল না বিপদ-আপদ কিংবা সমস্যা-সংকুল সময়ে যেখানে তাঁরা আশ্রিত হতে পারবেন এবং প্রয়োজনে যার উপর তাঁরা নির্ভরশীল হতে পারবেন।

তবে হাঁ, এটা নিঃসন্দেহ যে, উপদ্বীপ রাষ্ট্র হিজায়কে কোন মতে সম্মানের আসনে আসীন বলে মনে করা হতো এবং ধর্মকেন্দ্র ও ধর্মীয় আচার-আচরণের পরিচালক ও রক্ষক হিসেবে ধারণা করা হতো। প্রকৃতপক্ষে এ রাষ্ট্র ছিল পার্থিব পরিচালন ও ধর্মীয় পুরোহিত তত্ত্ববিদদের এক এক প্রকার মিশ্রিত রূপ। এর দ্বারা আরববাসীদের উপর ধর্মীয় পরিচালনার নামে তাঁদের মর্যাদার উচ্চাসন অর্জিত হতো এবং হারাম শরীষ্ণ ও হারাম শরীষ্ণের আশ-পাশের শাসন কাজ নিয়মিত পরিচালিত হতো। তাঁরাই বায়তুল্লাহর পরিদর্শকগণের জন্য প্রয়োজন পরিপূরণের ব্যবস্থাপনা এবং ইবরাহীমী শরীয়তের হুকুম আহকাম চালু রাখার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এ রাষ্ট্র এতই দুর্বল ছিল যে, আরবের যাবতীয় আভ্যন্তরীণ দায়-দায়িত্বের গুরুভার বহনের ক্ষমতা তার ছিল না। এ সত্যটি হাবশীদের আক্রমণের সময় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

### আরবে ধর্মকর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গে (دِيَانَاتُ الْعَـرَب) :

আরবে বসবাসকারী সাধারণ লোকজন ইসমাঈল (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর দাওয়াত ও প্রচারের ফলে ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴾)
প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই তাঁরা ছিলেন আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসী এবং একমাত্র আল্লাহরই
উপাসনা করতেন। কিন্তু কালপ্রবাহে ক্রমান্বয়ে তাঁরা আল্লাহর একত্বাদ এবং খালেস দ্বীনী শিক্ষার কোন কোন
অংশ ভুলে যেতে থাকেন, কিংবা সে সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আল্লাহর একত্বাদ এবং
দ্বীনে ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴾)-এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থেকে যায়, যে পর্যন্ত বনু খুযা আহ গোত্রের সর্দার আমর
বিন লুহাই জন সমক্ষে এসে উপস্থিত না হন। ধর্মীয় মতাদর্শের লালন ও পরিপোষণ, দান-খয়রাত এবং ধর্মীয়
বিষয়াদির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কারণে লোকজন তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকেন।
তাঁকে বড় বড় আলেম এবং সম্মানিত অলীদের দলভুক্ত ধরে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন।

এমন অবস্থার এক পর্যায়ে তিনি শাম দেশ দ্রমণে যান এবং সেখানে গিয়ে মূর্তি পূজা-অর্চনার জাঁকালো চর্চা প্রত্যক্ষ করেন। শাম দেশ বহু পয়গম্বরের জন্মভূমি এবং আল্লাহর বাণী নাযিলের ক্ষেত্র হওয়ায় ঐ সকল মূর্তি পূজাকে তিনি অধিকতর ভাল এবং সত্য বলে ধারণা করেন। তাই দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি 'হুবাল" নামক মূর্তি সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং খানায়ে কা'বাহর মধ্যে তা রেখে দিয়ে পূজো অর্চনা শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসীগণকেও পূজা করার জন্য আহ্বান জানান। মক্কাবাসীগণ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মূর্তি হোবলের পূজা করতে থাকেন। কাল-বিলম্ব না করে হিজাযবাসীগণও মক্কাবাসীগণের পদাংক অনুসরণ করতে থাকেন। কারণ, তাঁরাও এককালে বায়তুল্লাহর অভিভাবক এবং হারামের বাসিন্দা ছিলেন। এভাবে একত্বাদী আরববাসী অবলীলাক্রমে মূর্তিপূজার মতো এক অতি জঘণ্য এবং ঘৃণিত পাপাচার ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এভাবে আরব ছূমিতে মূর্তিপূজার গোড়াপত্তন হয়ে যায়।

<sup>े</sup> শাইখ মুহাঃ আব্দুল নাজদী (রহঃ) মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (😂) ১২ পৃঃ।

ন্থাল ছিল মানুষের আকৃতিতে তৈরি লাল আকীক পাথর নির্মিত মূর্তি। তার ডান হাত ভাঙ্গা ছিল। কুরাইশগণ হুবালকে এ অবস্থাতেই প্রাপ্ত হয় এবং পরে তারা উক্ত হাতকে স্বর্ণ দিয়ে মেরামত করে। এটাই ছিল মুশরিকদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় ও সম্মাণিত মূর্তি।

'হ্বাল' ছাড়া আরবের প্রাচীনতম মূর্তিগুলোর মধ্যে ছিল 'মানাত' মূর্তি। এটা ছিল বনু হ্যাইল ও বনু খুযা'আহর উপাস্য। লোহিত সাগরের তীরে কুদাইদ ভূখণ্ডের সন্নিকটস্থ মুসাল্লাল নামক স্থানে তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুশাল্লাল হল পাহাড় থেকে নেমে আসা একটি সরু পথ যা কুদাইদের দিকে চলে গেছে। অতঃপর 'লাত' মূর্তিকে ত্বায়িফবাসী উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে। এটা ছিল বনু সাক্বীক গোত্রের উপাস্য এবং তা ত্বায়িফের মসজিদের বামপাশে মিনারের নিকট স্থাপিত ছিল। এরপর 'যাতে ইরক' এর উচ্চভূমি শামের নাখলাহ নামক উপত্যকায় 'উয্যা' নামক মূর্তির পূজা চলতে থাকে। এ মূর্তি ছিল কুরাইশ, বনু কিনানাহসহ অন্যান্য অনেক গোত্রর উপাস্য।

এ তিনটি ছিল আরবের সব চেয়ে বড় এবং বিখ্যাত মূর্তি। এরপর হিজাযের বিভিন্ন অংশে শির্ক ও মূর্তিপূজার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।

কথিত আছে যে, এক জিন 'আমর বিন লুহাই এর অনুগত ছিল। সে বলল যে, নূহ সম্প্রদায়ের মূর্তি ওয়াদ্দ সুওয়া', ইয়াগুস, ইয়াউ'ক্ এবং নাসর জিদ্দার ভূমিতে প্রোথিত রয়েছে। এ মূর্তির খোঁজ পেয়ে আম্র বিন লুহাই জিদ্দায় যান এবং মাটি খনন করে মূর্তিগুলোকে বের করেন। তারপর সেগুলোকে তুহামায় নিয়ে যান এবং পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে মূর্তিগুলো বিভিন্ন গোত্রের হাতে তুলে দেন। এভাবে একেকটি মূর্তি গোত্রগুলোর অধিকারে এসে যায়। বিভিন্ন গোত্রের জন্য নির্ধারিত মূর্তিসমূহের বর্ণনা নিমুরূপ:

ওয়াদ্দ: এ মূর্তি হলো 'বনু কালব' এর আরাধ্য মূর্তি। যারা ইরাকের নিকটবর্তী শামের অন্তর্গত দাওমাতুল জান্দালের জারাশ নামক স্থানের বাসিন্দা।

সুওয়া : এ মূর্তি হলো হিযাজের রুহাত্ব নামক স্থানের বনু হুযাইল বিন মুদরিকাহ'র। এ স্থান মক্কার নিকটবর্তী সাহিলের দিকে অবস্থিত।

**ইয়াশুস :** সাবার নিকটস্থ যুরফ নামক স্থানের বনু গুত্বাইফের মুরাদ গোত্রের উপাস্য। ইয়াউ'ক্ব : ইয়ামানের খাইওয়ান বস্তির বনু হামদানের মূর্তি। খাইওয়ান হলো হামদানের শাখাগোত্র।

নাসর: হিমইয়ার নামক স্থানের হিমইয়ারীদের অন্তর্গত আলে যুল কিলা'র উপাস্য।

তারা এসকল মূর্তির উপর ঘর নির্মাণ করে এগুলোকে কা'বাহর মতো সম্মান করতো ও তাতে গিলাফ দিয়ে ঢেকে দিত। কা'বাহতে হাদী বা কুরবানির পশু প্রেরণের মতো ঐসব তাগুতের সম্মানার্থে তারা সেখানেও হাদী প্রেরণ করতো এগুলোর উপর কা'বাহর শ্রেষ্ঠত্ব জানা সত্ত্বেও।

আর এ সকল পথে যেসব গোত্র যাতায়াত করতো তারাও এগুলোর ন্যায় মূর্তি বানিয়ে অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করে। এগুলোর মধ্যে যূল খালাসাহ হলো দাওস, খাস'আম ও বুজাইলাহ গোত্রের মূর্তি। তারা ছিল মক্কা ও ইয়ামান এর মধ্যবর্তী তাবালাহ স্থানের অধিবাসী। ফিলস হলো বনু ত্বাই এবং তাই এর দু'টি পাহাড়- সালামাহ ও আযা'র নিকটে বসবাসকারী লোকেদের মূর্তি। এরকমই একটি হলো রিয়াম। যা ইয়ামান ও হিমইয়ার বাসীর জন্য সন'আয় নির্মিত একটি উপাসনা ঘর। রাযা- বনু রাবী'আহ বিন কা'ব বিন সা'দ বিন যায়দ ও মানাত বিন তামীম এর উপাসনা ঘর। কায়া'বাত ওয়ায়িলের দু'পুত্র বাক্র ও সানদাদের তাগলিব গোত্রের।

দাওসের যূল কাফ্ফাইন নামক আরেকটি মূর্তি ছিল। বনু বাক্র, বনু মালিক, বনু মালকান- যারা কেননাহর বংশধর তাদের সা'দ নামক আরেকটি মূর্তি ছিল। 'উযরাহ গোত্রের একটি মূর্তি ছিল যাকে বলা হতো শাম্স এবং বনু খাওলানের গুমইয়ানিস নামক একটি মূর্তি ছিল।

এভাবে মূর্তি ছড়িয়ে পড়তে পড়তে একসময় সমগ্র আরব উপদ্বীপ মূর্তিতে ছেয়ে যায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক গোত্র ও ঘরে ঘরে তা স্থান করে নেয়। তারপর মক্কার মুশরিকগণ একের পর এক মূর্তি দিয়ে মসজিদুল হারামকেও পরিপূর্ণ করে তোলেন। কথিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মসজিদুল হারামে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাঁর লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন। একের পর এক তিনি যখন

<sup>ু</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ২২২ পৃঃ।

মূর্তিগুলোকে লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন তখন সেগুলো পড়ে যাচ্ছিল। তারপর তিনি সেগুলোকে মসজিদুল হারামের বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। অধিকন্ত কা'বাহর অভ্যন্তরভাগে কিছু মূর্তি ও ছবি ছিল। তার মধ্যে একটি হলো ইবরাহীম (ﷺ) ও অপরটি হলো ইসমাঈল (ﷺ) আকৃতিতে তৈরি। এ উভয় মূর্তির হাতে ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন এসব মূর্তিকে নিশ্চিন্ন করে দেয়া হয় এবং ছবিগুলোকে মুছে দেয়া হয়।

এসব মূর্তির ব্যাপাবে মানুষ গভীর তমসাচ্ছন ও বিভ্রান্তিতে ছিল। এমনকি আবৃ রাযা 'উতারিদী ( বলেন, 'আমরা পাথরের পূজা করতাম। অতঃপর যখন এর চেয়ে ভাল মানের পাথরের সন্ধান পেতাম তখন আগেরটির পূজা পরিত্যাগ করে এবং নতূন পাথরটির পূজা আরম্ভ করে দিতাম। আবার পূজা করার মতো কোন পাথর না পেলে কিছু মাটি স্তুপাকারে একত্রিত করতাম। তারপর দুদ্ধবতী ছাগল নিয়ে ঐ স্তুপের উপর দোহন করে তা ত্বাওয়াফ করতাম।'

মোট কথা মূর্তিপূজা ও অংশীবাদিতা দ্বীনের ক্ষেত্রে সব চেয়ে নিকৃষ্ট অনাচার এবং পাপাচার হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন আরববাসীগণের অসার অহংকার ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তাঁরা দ্বীনে ইবরাহীম (ﷺ)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এ জঘণ্য শিরক ও মূর্তিপূজা চালু হওয়া এবং লোকেদের মাঝে বিস্তার লাভের কিছু প্রেক্ষাপট রয়েছে তা হলো : যখন তারা ফেরেশ্তা, নাবী-রাসূল ও ওলী-আওলীয়া, পরহেযগার-দ্বীরদার এবং ভালকাজে প্রতিষ্ঠিত সৎকর্মশীল লোকদেকে প্রত্যক্ষ করল এবং এও প্রত্যক্ষ করল যে, তারা হলেন আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি, সম্মান-মর্যাদায় আল্লাহর প্রিয়পাত্র এতদ্সত্ত্বেও যখন তাদের হাতে বিশেষ কোন কারামাত প্রকাশ পেল এবং এমন অসম্ভব কাজ সম্পন্ন হলো যা সাধারণত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় তখন তারা মনে করল যে, আল্লাহ তাআ'লা ঐ সকল লোকের হাতে তার কিছু ক্ষমতা, কুদরত ও নিজেদের ইচ্ছেমত কিছু করার শক্তি দান করার মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষত্ব দান করেছেন। আর তাদের এ ক্ষমতা ও মর্যাদার কারণে তারা আল্লাহ তাআ'লা ও সাধারণ মানুষের মাঝে মধ্যস্ত তা ও করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সূতরাং এ সকল ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যম ব্যতীত কারও পক্ষে আল্লাহর দরবারে সরাসরি নিজেদের প্রয়োজন বা আবেদন-নিবেদন পেশ করা সম্ভব নয় এবং তাদের মর্যাদার কারণে আল্লাহ তাআ'লা তাদের সুপারিশকে ফিরত দেন না। ঠিক অনুরপভাবে ঐ সব ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যম ব্যতিত আল্লাহর কোন ইবাদতও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কেননা তারা বিশেষ মর্যাদার বলে তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবে।

তাদের মাঝে এ ধারণা যখন বন্ধমূল হলো ও তাদের মনে তা স্থায়ী আসন লাভ করল তখন ঐ সব ব্যক্তি বা বস্তুকে তাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ ও নিজেদের মাঝে মধ্যস্ততাকারী সাব্যস্ত করল এবং প্রভুর নিকট নৈকট্যলাভের যাবতীয় বিষয়কে তাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিল। অতঃপর তাদের সম্মানার্থে তাদের ছবি, ভান্ধর্য ও প্রতিমা তৈরি করল। এসকল ছবি ও প্রতিমা কখনোও তাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হুবহু আকৃতিতে তৈরি করতো। আবার কখনো তাদের খেয়াল-খুশিমতো আকৃতি দিয়ে তৈরি করতো। অতঃপর এসব ছবি ও প্রতিমাকেই তারা উপসনার যোগ্য মূর্তি বলে নামকরণ করতো।

কখনো তারা এসবের ছবি বা প্রতিমা তৈরি করতো না বটে তবে তাদের কবর বা সমাধিস্থল, বাসস্থান, অবতরণস্থল বা বিশ্রামস্থলকে পবিত্রতম স্থান হিসেবে দিয়ে সেগুলোর উদ্দেশ্যে মানত ও ন্যর নিয়ায ইত্যাদি উৎসর্গ করতো। আর সেখানে তারা খুব বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করতো এবং তাদের ঐসব স্থানকে তারা মূর্তির নামে নামকরণ করতো।

এ দিকে আবার জাহেলিয়া যুগের লোকজনদের মূর্তি পূজার বিশেষ বিশেষ রীতি পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। এ সবের অধিকাংশই 'আমর বিন লোহায়েরই মন গড়া তৈরি। ইবনে লুহাই প্রবর্তিত মূর্তিপূজকের দল মনে করত যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে তিনি যে রীতিপদ্ধতির কথা বলেছেন তা ইবরাহীম (ﷺ) প্রবর্তিত দ্বীন এর পরিবর্তন কিংবা

<sup>े</sup> শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী মুখতাসার সীরাতুর রাসূল (🚎) ১৩, ৫০-৫৪ পৃঃ।

বিলোপসাধন নয়। বরং সেটা হচ্ছে ভালোর জন্য কিছু কিছু নবতর সংযোজনের মাধ্যমে সর্বযুগের সকল মানুষের উপযোগী একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান প্রবর্তন। জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা তাঁদের মন গড়া দ্বীনের ক্ষেত্রে যে রীতি পদ্ধতির প্রচলন করে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে যথাক্রমে নিমুরূপ:

- ১. মূর্তিপূজকগণ দরগার খাদেমের মতো মূর্তির পাশে বসে তাদের নিকট আশ্রয় অনুসন্ধান করতেন, উচ্চকণ্ঠে তাদের আহ্বান জানাতেন, অভাব মোচন ও বিপদাপদ হতে উদ্ধারের জন্য অনুনয় বিনয় সহকারে তাদের নিকট প্রার্থনা জানাতেন। প্রার্থনাকারীগণ মনে করতেন যে, মূর্তিরূপী এ সকল দেবদেবী তাঁদের প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর নিকটে সুপারিশ পেশ করবে যা তাদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।
- ২. তাঁরা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ সম্পন্ন করতেন, মূর্তিকে ত্বাওয়াফ এবং সিজদাহ করতেন এবং তাদের সামনে অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়াবনত আচরণ করতেন।
- ৩. মূর্তিদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মানত এবং কুরবাণী উৎসর্গ করা হতো। উৎসর্গীকৃত জীবজানোয়ারগুলোকে মূর্তির বেদীমূলে তার নাম নিয়ে জবেহ করা হতো। ঘটনাক্রমে অন্য কোথাও জবেহ করা হলেও মূর্তির নাম নিয়েই তা করা হতো। তাঁদের এ উসর্গীকৃত পশু জবেহ করা প্রসঙ্গে দুটি রীত্তির কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন: [٣:المائدة: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ﴾

"আর যা কোন আস্তানায় (বা বেদীতে) যবহ করা হয়েছে।" (মায়িদা ৫ : ৩)

अन्यव ইরশাদ হয়েছে: [١٢١:هوَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اشْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ [الأنعام:١٢١]

"যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না।" (আল আন'আম ৬ : ১২১)

8. মূর্তি পূজকগণ পূজার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের কিছু অংশ, উৎপাদিত শস্যাদি এবং পালিত পশুদলের কিছু অংশ মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখত। এ ক্ষেত্রে আরও একটি আকর্ষণীয় ও প্রনিধানযোগ্য ব্যাপার ছিল, উৎপাদিত শস্যাদি এবং পালিত পশুদলের কিছু অংশ আল্লাহর নামেও নির্দিষ্ট করে রাখা হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটি হতে দেখা যেত যে, আল্লাহর নির্দিষ্ট করে রাখা দ্রব্যাদি মূর্তির জন্য রেখে দেয়া দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে তা মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেয়া হতো; কিন্তু মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা দ্রব্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে কখনই তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হতো না। করআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِيّا ذَرّاً مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوا لهٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَلهٰذَا لِشُرَكَآثِيَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآثِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام:١٣٦]

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তাথেকে তারা আল্লাহ্র জন্য একটা অংশ নির্দিষ্ট করে আর তারা তাদের ধারণামত বলে এ অংশ আল্লাহ্র জন্য, আর এ অংশ আমাদের দেবদেবীদের জন্য। যে অংশ তাদের দেবদেবীদের জন্য তা আল্লাহ্র নিকট পৌছে না, কিন্তু যে অংশ আল্লাহ্র তা তাদের দেবদেবীদের নিকট পৌছে। কতই না নিকৃষ্ট এ লোকেদের ফায়সালা!" (আল আন'আম ৬: ১৩৬)

৫. মূর্তির নৈকট্য লাভের আরও একটি রীতি ছিল যে, মুশরিকগণ শস্যাদি এবং চতুষ্পদ জন্তর মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির মানত মানতো আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন ঃ

﴿ وَقَالُوا هٰ ذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرُ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اشْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ﴾ [ الأنعام:١٣٨].

'তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এ গবাদি পশু ও ফর্সল সুরক্ষিত। আমরা যার জন্য ইচ্ছে করব সে ছাড়া কেউ এগুলো খেতে পারবে না। এ সব তাদের কল্পিত। কিছু গবাদি পশুর পিঠে চড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিছু গবাদি পশু যবহ করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম নেয় না।' [আল আন'আম (৬): ১৩৮]

৬. সে সব চতুম্পদ জন্তগুলোর মধ্যে 'বাহীরাহ, সায়িবাহ, ওয়াসীলাহ এবং হামী' নামে পশু ছিল।

সাঈদ বিন মুসায়্যিব বলেন, 'বাহীরাহ' হল এমন উদ্বী যার স্তনকে মূর্তির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মানুষ তার থেকে দুধ দোহন করতো না। 'সায়িবাহ' এমন উদ্বী যা দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিত। ফলে কেউ তাতে আরোহন করতো না। 'ওয়াসিলাহ' বলা হয় এমন উদ্বীকে যার প্রথম গর্ভ থেকে স্ত্রী উট জন্ম নেয়। আতঃপর দ্বিতীয়বারও স্ত্রী উট জন্ম নেয়। মাঝখানে পুরুষ উট না জন্মে এরকম পরপর স্ত্রী উট জন্ম নিলে তারা সে উটকে মূর্তির নামে ছেড়ে দিত। 'হামী' বলা হয় এমন পুরুষ উটকে যার বীজ দ্বারা দশটি উদ্বীর গর্ভধারণ হয়েছে। সংখ্যা পুর্ণ হলে ঐ উটকে দেবদেবীর নামে ছেড়ে দিত। ঐ উটের উপর কেউ আরোহন করতো না।

ইবনে ইসহাক্ বলেন যে, 'বাহীরাহ' 'সায়িবাহরই' মেয়ে সন্তানকে বলা হয় এবং সেই উটকে 'সায়িবাহ' বলা হয় যার গর্ভ থেকে দশ বার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে, এর মধ্যে কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয় নি। এমন অবস্থা বা প্রকৃতির উটকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। এর পৃষ্ঠদেশে কেউ আরোহণ করত না, এর লোম কর্তন করত না এবং মেহমান ব্যতীত অন্য কেউই তার দুগ্ধ পান করত না। এরপর সেই উট যখন মেয়ে সন্তান প্রসব করত তখন তাঁর কান চিরে দেয়া হতো এবং তাকেও তার মায়ের সঙ্গে মুক্তভাবে চলা ফেরার জন্য ছেড়ে দেয়া হতো। এর পৃষ্ঠদেশে কেউ সওয়ার হতো না, তার লোম কাটা হতো না এবং মেহমান ব্যতীত অন্য কেউই তা দুগ্ধও পান করত না। একে বলা হতো 'বাহীরাহ' এবং তার মাকে বলা হতো 'সায়িবাহ'।

'ওয়াসীলাহ' বলা হতো সেই ছাগীকে যে ছাগী একাদিক্রমে দুটি দুটি করে পাঁচ দফায় দশটি কন্যা সন্তান প্রসব করে এবং এর মধ্যে কোন পুত্র সন্তান প্রসব করে না। সেই ছাগীকে এ কারণে ওয়াসীলাহ বলা হয় যে, সে তার সবগুলো মেয়ে সন্তানকে একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। এর পর সেই ছাগী যে বাচ্চা প্রসব করবে তাকে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেতে পারবে, মহিলারা খেতে পারবে না। তবে যদি তা কোন মৃত বাচ্চা প্রসব করে তবে পুরুষ এবং মহিলা সকলেই তা খেতে পারবে।

সেই উটকে 'হামী' বলা হয় যার প্রজননের মাধ্যমে পর পর একাদিক্রমে দশটি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে এবং এ সবের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে নি। এ জাতীয় উদ্ভের পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষিত থাকত, অর্থাৎ এর প্রষ্ঠদেশে আরোহণ নিষিদ্ধ ছিল। এর লোমও কর্তন করা হতো না। শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যে উটের পালের মধ্যে ওকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো, অন্য কোন কাজে ওকে ব্যবহার করা হতো না। জাহেলিয়াত আমলের মূর্তি পূজার সেই সকল রীতি পদ্ধতির প্রতিবাদ করে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেনঃ

:﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ الجَهِيْرَةِ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلْـكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة:١٠٣]

'আল্লাহ না নির্দিষ্ট করেছেন বাহীরাহ্, না সায়িবাহ্, না ওয়াসীলাহ্, না হাম বরং যারা কুফুরী করেছে তারাই আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে তা আবিষ্কার করেছে, তাঁদের অধিকাংশই নির্বোধ।" (আল-মায়িদাহ ৫ : ১০৩) ﴿وَقَالُوا مَا فِيْ بُطُونِ هٰ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ [ الأنعام:١٣٩]

'তারা আরো বলে, এ সব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা খাস করে আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, আর আমাদের স্ত্রীলোকদের জন্য নিষিদ্ধ, কিন্তু তা (অর্থাৎ গর্ভস্থিত বাচ্চা) যদি মৃত হয় তবে সকলের তাতে অংশ আছে। তাদের এ মিথ্যে রচনার প্রতিফল অচিরেই তিনি তাদেরকে দেবেন, তিনি বড়ই হিকমাতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।" (আল-আন'আম ৬: ১৩৯)

যেভাবে উল্লেখিত পশুগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেমন- বাহীরা, সায়িবাহ ইত্যাদি এবং এ ছাড়া আরও বর্ণনা করা হয়েছে' তা ইবনে ইসহাক্বের উল্লেখিত ব্যাখ্যার কিছু বিপরীত এবং কিছুটা অন্য ধরণের বলে মনে হয়। সাঈদ বিন মুসায়্যিব 🚎 কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ পশুগুলো মুশরিকদের তাণ্ডত মূর্তিসমূহের জন্য ছিল।

<sup>ু</sup> সীরাতে ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ৮৯-৯০ পুঃ।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, রাস্লুল্লাহ (🚎 ) বলেছেন :

(رَأَيْتُ عُمَرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَى الْخُزَاعِي يَجُرُّ قَصَبَهُ [أَيْ أَمْعَاءَهُ] فِي النَّارِ)

"আমি আম্র বিন লুহাইকে জাহান্নামের মধ্যে তার নাড়ি-ভুড়ি টানতে দেখেছি।" কেননা 'আমর বিন লুহাই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ইব্রাহীম (ﷺ)-র দ্বীনে পরিবর্তন আনয়ন এবং মূর্তির নামে চতুষ্পদ জন্তু উৎসর্গ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব

আরববাসীগণ মূর্তিকে কেন্দ্র করে এতসব কিছু করত এ বিশ্বাসে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভে এরা তাদেরকে সাহায্য করবে। যেমনটি কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, [۳ الزمر: भीटीया कরবে। যেমনটি কুরআন কারীমে বলা হয়েছে খে, [۳ الزمر: ﴿ هَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾

(মুশরিকগণ বলত) 'আমরা তাদের 'ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌছে দেবে।" (আয-যুমার ৩৯ : ৩)

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَ وُلَآءِ شُفَعَا وُنَا عِندَ اللهِ ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْنَ فَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْلَ وَلَا يَعْمُونُ وَيَقُولُونَ فَي مُؤلِدُونَ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْلَ فَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْلَ فَاللَّهِ عَلَيْكُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْكُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْلُونَ فَي مُؤلِلًا مِنْ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِهُ لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَيُعُولُونَ فَلْ مَا يُولِلُونُ فَعَلَقُونُ وَاللَّهُ عَلَا لَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا لِمُ لِلَّهُ مِنْ فَعُلُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلِولُونُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَا عُلَالِهُ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهُ عِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهُ عِلْمُ لِللَّهِ عَلَا لِللَّهُ عَلَالِهُ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ عَلَا لِمُعْلِقُونُ لِنَالِهُ لِللَّهِ عَلَالِهُ لِللَّهِ عَلَالِهُ لِللَّهِ عَلَالِهُ لَا لِمُؤْلِقُونُ لَا لِمُؤْلِقُونُ لَا يُعْلِقُونُ لِللَّهِ عَلَالِهُ لِلْمُؤْلِقُ لِللَّهِ عَلَالِهُ لِلللَّهِ لِلَّهُ لِلللَّالِقُلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لَاللَّهُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لِلَّالِهُ لِللَّهُ لِلَّالِمُ لِللَّهِ لَاللَّهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلُونُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهِ لِلْمُؤْلِقُولُونُ لِللَّهُ لِلْمُؤْلِقُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لِلللّهِ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُؤْلِقُ لِلللّهِ لِللّهِ لِلْمُلْلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لِللّهِ

"আর তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে 'ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, 'ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশকারী।" (ইউনুস ১০: ১৮)

আরবের মুশরিকগণ 'আয়লাম' অর্থাৎ কথন সম্পর্কে ফলাফল নির্ণয়ের জন্য তীরও ব্যবহার করত (আয়লাম হচ্ছে যালামুন এর বহু বচন এবং যালাম ঐ তীরকে বলা হয় যার উপর পালক লাগানো হতো না)। ভবিষ্যৎ কথন সম্পর্কিত ফলাফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তীরগুলো ছিল তিন প্রকারের:

প্রথম: এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলো আবার তিন ধরনের তীর থাকত। এগুলোর গায়ে (غَنْل) 'হ্যা' কিংবা (أَعْنُل) 'না' অথবা (غُنْل) 'ব্যর্থ' লেখা থাকত। এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলো সাধারণত দ্রমণ, বিয়ে-শাদী এবং অনুরূপ অন্য কোন কার্যোপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হতো। বিশেষ একটি পদ্ধতিতে তীর বাছাই পর্ব সম্পাদিত হতো। কর্মপন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বাছাইকৃত তীর গোত্রে 'হ্যা" লেখা থাকলে পরিকল্পিত কাজ আরম্ভ করা হতো। কিন্তু বাছাই করতে গিয়ে 'না" লিখিত তীর বের হলে পরিকল্পিত কাজটি এক বছরের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হতো এবং আগামীতে আবার এ কাজের জণ্য গুণাগুণ বা লক্ষণ নির্ধারক বের করা হতো। আর যদি 'ব্যর্থ' লিখিত তীর বের হতো তবে আবার একইভাবে বাছাই করা হতো যতক্ষণ পর্যন্ত 'হ্যা' বা 'না' লিখিত তীর বের হতো।

षिতীয় : এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলোর কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'পানি' কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'দিয়াত' কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'জ্ঞান'।

তৃতীয় : এ শ্রেণীভুক্ত তীরগুলোর মধ্যে কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত", কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'তোমাদের ছাড়া", হয়তো বা কোনটির গায়ে লেখা থাকত 'মুলসাক' (যার অর্থ হচ্ছে মিলিত)। উল্লেখিত তীরগুলোর ব্যবহার ছিল এরূপ- কারো বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে যখন সন্দেহের সৃষ্টি হতো তখন তাকে একশত উটসহ হবাল নামক মূর্তির নিকট নিয়ে যাওয়া হতো। উটগুলো তীরধারী সেবায়েতের (ঋষি) নিকট সমর্পণ করা হতো। তিনি সবগুলো তীর একত্রিত করে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ঘুরাতে থাকতেন। তারপর তার মধ্য থেকে একটি তীর বের করে আনা হতো। তীর গাত্রে 'তোমাদের অন্তর্ভুক্ত' লিখিত তীরটি যদি বের হতো তবে তাঁকে তাঁদের গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে স্থান দেয়া হতো। অপরপক্ষে যদি 'তোমাদের বাইরের' লিখিত তীরটি বের হতো তখন তাঁকে হাল দেয়া হতো। কিম্তু যদি 'মুলসাক' লিখিত তীরটি বের হতো তাহলে তাঁকে তাঁর নিজস্ব স্থানেই রাখা হতো। সেই গোত্রীয় ব্যক্তি কিংবা 'হালীফ' হিসেবে স্থান দেয়া হতো না।"

তারা এ তীর দ্বারা ভাগ্যের ভাল মন্দ যাচাই করতো। মূলত এটা একপ্রকার জুয়া খেলা। এর ধরণ হলো, তারা এ মাধ্যমে উটের গোশতের কার ভাগে পড়বে তা নির্ধারণের জন্য তীর ঘুরাতো। এ উদ্দেশ্যে তারা বাকীতে

<sup>ু</sup> সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৪৯৯ পুঃ।

<sup>্</sup>ব প্রাগুত্ত

<sup>°</sup> মুহাযারাতে খুযরী ১ম খণ্ড ৫৬পৃঃ। ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১০২-১০৩ পৃঃ।

উট ক্রয় করে তা জবাই করে ২৮ অথবা দশ ভাগে ভাগ করতো। অতঃপর এ ব্যাপারে তীর ঘুরাতো। যার মধ্যে (الرابح) 'গুফল' নামের তীর থাকতো। যার ক্ষেত্রে (الرابح) তীর বের হতো সে উটের গোশতের অংশ পেত। আর যার ক্ষেত্রে (الغفل) তীর বের হতো সে ব্যর্থ ও হতাশ হতো এবং ঐ উটের মূল্য পরিমাণ জরিমানা পরিশোধ করতে হতো।

আরবের মুশরিকগণ তথাকথিত ভবিষ্যদ্বক্তা যাদুকর এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদগণের ভবিষ্যদ্বাণী, কলাকৌশল এবং কথাবার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন। যিনি আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং গোপন তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদি অবগত আছেন বলে দাবী করতেন তাঁকে বলা হতো 'কাহিন'। কোন কোন কাহিন এরপ দাবীও করতেন যে, একটি জিন তাঁর অনুগত রয়েছে এবং সে তাঁকে সংবাদটি সংগ্রহ ও পরিবেশন করে থাকে। কোন কোন কাহিন আবার এরপ দাবীও করতেন যে, অদৃশ্যের খবরাখবর নেয়ার মতো যথেষ্ট বিদ্যাবৃদ্ধি তাঁর রয়েছে এবং তিনি তা নিয়েও থাকেন।

তৎকালীন সমাজে আরও এক ধরণের লোক ছিলেন যাঁরা মানুষের কথা ও কর্মের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। এঁরা 'আররাফ' নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁদের দাবী ছিল, কোন লোক যখন কোন কিছু ব্যাপারে অবগত হওয়ার জন্য তাঁর নিকট আগমন করেন তখন তাঁর অবস্থা, কিছু কিছু পূর্ব লক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কথাবার্তার মাধ্যমে ঘটনার স্থান বা ঠিকানা এবং ঘটনার সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিগোষ্ঠির খোঁজখবর তিনি দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- অপহাত সম্পদ, অপহরণের স্থান ও সময়, হারানো পশু কিংবা অন্য কোন কিছু সম্পর্কিত খোঁজ খবর।

জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ: আকাশ মণ্ডলে তারকারাজির গতিবিধি, উদয়ান্ত, আগমন-প্রত্যাগমন ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের আবহাওয়া কিংবা ঘটতে পারে এমন ঘটনা, কিংবা দুর্ঘটনা সম্পর্কে আভাস ইন্ধিত প্রদান হচ্ছে জ্যোতিষীগণের কাজ। জ্যাতিষীগণের চিন্তা-চেতনা এবং গণনার প্রভাব আজও যেমন জন-সমাজে লক্ষ্য করা যায় সেকালেও তেমনটি ছিল। কিন্তু বিশেষ তফাৎ ছিল, তারকারাজির অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে বৃষ্টি বাদলের পূর্বাভাষ দেয়া হলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এ তারকাই তাঁদের বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। তাঁদের মঙ্গলামঙ্গলের মূলে রয়েছে এ তারকারা। এভাবে তাঁরা জঘণ্য শির্ক করে বসতেন। ই

ত্বিয়ারাহ: আরবের মুশরিকগণ কোন কাজকর্ম আরম্ভ করা পূর্বে কাজের ফল 'ভালো' কিংবা 'মন্দ' হতে পারে তা যাঁচাই করে নেয়ার জন্য কতিপয় মনগড়া রেওয়াজের প্রচলন করে নিয়েছিল। এরপ যাচাইয়ের এ প্রথাকে বলা হতো ত্বিয়ারাহ। এতে তাঁদের স্বকীয় ধারণা-প্রসূত যে সকল কাজকর্ম করা হতো তা হচ্ছে-

যখন তাঁরা কোন কাজ করার ইচ্ছে করতেন তখন তা আরম্ভ করার পূর্বে কোন পাখিকে উড়িয়ে দেয়া হতো কিংবা হরিণকে তাড়া করা হতো। পাখি কিংবা হরিণ যদি তাঁদের ডান দিক দিয়ে পলায়ন করত তাহলে এটাকে শুভ লক্ষণ মনে করে তাঁরা তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করে দিতেন। কিন্তু বাম দিক দিয়ে পলায়ন করলে সেটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করে কাজ করা থেকে বিরত থাকত। অনুরূপভাবে কোন পশু কিংবা পাখিকে যদি রাস্তায় আঁচোড় কাটতে দেখা যেত তাহলে সেটাকে অমঙ্গলের পূর্ব লক্ষণ বলে মনে করা হতো।

অশুভ কোন কিছুর প্রভাব কাটানোর জন্য খরগোশের পায়ের গোড়ালির উপরের হাড় ঝুলিয়ে রাখা হতো। সপ্তাহের কোন কোন দিন অশুভ, কোন কোন মাস অশুভ, কোন কোন চতুম্পদ জন্তু অশুভ, কোন কোন মহিলার দর্শন অশুভ, দিন-রাত্রির কোন কোন সময় অশুভ, কোন কোন বাড়িঘর অশুভ ইত্যাদি নানা কুসংস্কার তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীকে কোন অশুভ শক্তির পাঁয়তারা বলে মনে করা হতো। অধিকন্ত, মানাবাত্মা পেঁচায় পাওয়ার ব্যাপারটিও তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তাঁদের এ বিশ্বাস ছিল যে কোন লোককে কেউ হত্যা করলে যতক্ষণ তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয় ততক্ষণ সে আত্মার শান্তি লাভ হয় না। সেই আত্মা পেঁচায় পরিণত

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> মিরআতুল মাফাতীহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবীহ (লক্ষ্ণৌমুদ্রণ ২য় খণ্ড ২-৩ পৃঃ।

সহীহ মুসলিম শরীফ নাবাবী শারাহ সহ ঈমান পর্ব বাবু বয়ানে কুফরি মান কালা মোতেবনা বিন নাওই ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ।

<sup>े</sup> সহীহ মুসলিম শরীফ নাবাবী শারাহ সহ ঈমান পর্ব বাবু বয়ানে কুফরি মান কালা মোতেবনা বিন নাওই ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ।

হয়ে জনশূন্য প্রান্তরে ঘোরাফেরা করতে থাকে<sup>২</sup> এবং 'পিপাসা পিপাসা' অথবা 'আমাকে পান করাও' 'আমাকে পান করাও' বলে আওয়াজ করতে থাকে। যখন সেই হত্যা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় তখন সে শান্ত হয়।

#### দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশগণের বিদ'আত সংযোজন :

দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশদের সংযোজিত ও অনুসৃত বিদ'আতসমূহই ছিল জাহেলিয়াত আমলের আরববাসীগণের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মূলরূপ। ইবরাহীম (अध्या) প্রবর্তিত সত্য ধর্মের কোন কোন আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু অংশ তখনো অবশিষ্ট ছিল। অর্থাৎ ইবরাহীম (अध्या) প্রবর্তিত দ্বীনকে তাঁরা সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দেননি, ফলে বায়তুল্লাহর প্রতি তাঁরা যথারীতি সম্মান প্রদর্শন এবং ত্বাওয়াফ করতেন, 'উমরাহ এবং হজ্জ পালন করতেন, আরাফাহ এবং মুযদালিফায় অবস্থান করতেন এবং হাদয়ীর পশু কুরবাণী করতেন।

সনাতন ইসলামের কিছু কিছু রীতিনীতি এবং আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করলেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরা এত বেশী শির্ক-বিদ'আতের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যে, সত্য ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। আরববাসীগণ আরও যে সব বিদ'আতের প্রচলন করে নিয়েছিল তা হচ্ছে যথাক্রমে নিমুব্ধপ:

ك. কুরাইশরা দাবী করতেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ইবরাহীম (﴿الله )-এর বংশধর এবং তাঁরাই হচ্ছেন হারাম শরীফের সংরক্ষক ও অভিভাবক এবং মক্কার প্রকৃত অধিবাসী। কোন ব্যক্তিই তাঁদের সমকক্ষ নয় এবং কারো প্রাপ্য তাঁদের প্রাপ্যের সমান নয়। এ সব কারণে তাঁরা নিজেরাই নিজেদেরকে 'হুমস' (বীর এবং শক্তিশালী) আখ্যায় আখ্যায়িত করতেন। কাজেই, তাঁরা এটা মনে করতেন যে, হারাম সীমানার বাইরে অগ্রসর হওয়া তাঁদের উচিত না। তাই হজ্জ মৌসুমে তাঁরা আরাফাহ'তে যেতেন না এবং সেখান থেকে তাঁরা ত্বাওয়াফে ইফাযাও করতেন না। তাঁরা মুযদালিফায় অবস্থান করতেন এবং সেখান থেকেই ত্বাওয়াফে ইফাযা করে নিতেন। তাঁদের সেই বিদ'আত সংশোধনের জন্য আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: [১৭৭:قاض الكاش﴾

'তারপর তোমরা ফিরে আসবে যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে।' (আল-বাক্বারাহ ২: ১৯৯) <sup>২</sup>

- ২. এদের আরও একটি বিদ'আতের ব্যাপার ছিল, তাঁরা বলতেন যে, হুমসদের (কুরাইশ) জন্য ইহ্রামের অবস্থায় পণীর এবং ঘী তৈরি করা ঠিক নয় এবং এটাও ঠিক নয় যে, লোম নির্মিত গৃহে (অর্থাৎ কম্বলের শিবিরে) প্রবেশ করবে। এটাও ঠিক নয় যে, ছায়ায় অবস্থানের প্রয়োজন হলে চামড়ার তৈরি শিবির ব্যতীত কোথাও অন্য কোন কিছুর ছায়ায় আশ্রয় নেবে। ত
- ৩. তাঁদের আরও একটি বিদ'আতের ব্যাপার ছিল যে, তাঁরা বলতেন যে, হারামের বের থেকে আগত হজ্জ 'উমরাহকারীগন হারামের বের হতে খাদ্যদ্রব্য কিংবা অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে আসলে তা তাঁদের জন্য খাওয়া ঠিক নয়।
- 8. আরও একটি বিদ'আতের কথা জানা যায় এবং তা হচ্ছে, তাঁরা হারামের বাইরের বাসিন্দাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, হারামের মধ্যে প্রবেশ করার পর হুমস হতে সংগৃহীত বস্ত্র পরিধান করে তাঁদের প্রথম ত্বাওয়াফ করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে হুমসের অধিবসীরা লোকের হিসাব করে নিত এবং পুরুষেরা পুরুষদের এবং মহিলারা মহিলাদের কে কাপড় প্রদান করতো যা পরিধান করে তারা ত্বাওয়াফ করতো। আর বস্ত্র সংগৃহীত করা সম্ভব না হলে পুরুষেরা উলঙ্গ অবস্থাতেই ত্বাওয়াফ করত এবং মহিলারা পরিধানের কাপড় চোপড় খুলে ফেলে দিয়ে একটি ছোট রকমের খোলা জামা পরিধান করতেন এবং ঐ অবস্থাতেই ত্বাওয়াফ করতেন। ত্বাওয়াফকালে তাঁরা কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করতেন:

'অদ্য কিছু অথবা সম্পূর্ণ লজ্জাস্থান উলঙ্গ হয়ে যাবে, কিন্তু যা খুলে যায় আমি তা দেখা বৈধ বলে সাব্যস্ত করি না।'

<sup>্</sup>ব সহীহুল বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড ৮৫১, ৮৫৭ পৃঃ (ব্যাখ্যা সহ)।

ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৯৯ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ।

<sup>ু</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২০২ পুঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২০২ পৃঃ।

এ সমস্ত অশ্লীলতা থেকে পরহেজ করে চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

'হে আদাম সন্তান! প্রত্যেক সলাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর। (আল-আ'রাফ ৭ : ৩১)

অপরদিকে, যদি কোন মহিলা কিংবা পুরুষ নিজেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করে হারামের বের থেকে আনা পোষাকে ত্বাওয়াফ করে নিত তাহলে ত্বাওয়াফের পর এ পোষাক তাঁকে ফেলে দিতে হতো। এর ফলে তাঁরা না নিজে উপকৃত হতেন না অন্য কেউ।

৫. বিদ'আতের আরও একটি ব্যাপার ছিল, ইহ্রাম অবস্থায় তাঁরা দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন না। ঘরে প্রবেশ করার জন্য তাঁরা ঘরের পিছন দিকে একটা বড় ছিদ্র করে নিয়ে সেই ছিদ্র পথে আসা-যাওয়া করতেন। অবোধ এবং আহাম্মকের মতই এ কাজকে তাঁরা পুণ্যময় কাজ বলে মনে করতেন। এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন:

'তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (আল-বাকারাহ ২: ১৮৯)

উপরোল্লেখিত আলোচনা সূত্রে আমাদের মানসিক দৃষ্টিপটে দ্বীনের যে চিত্রটি চিত্রিত হল সেটাই ছিল সাধারণ আরববাসীগণের দ্বীনের স্বরূপ। মূর্তিপূজা, শির্ক, বিদ'আত, কল্পনা, কুসংস্কার, অশ্লীলতা, ইত্যাদির আবরণে চাপা পড়ে গিয়েছিল ইবরাহীম (ﷺ) প্রবর্তিত সত্য ও সনাতন ইসলাম।

এ ছাড়া আরবীয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদীবাদ, খ্রীষ্টবাদ, প্রাচীনতম পারসীক যাজকতাবাদ এবং সাবাঈধর্ম স্থান দখলের সুযোগ সক্রিয় ছিল। তাই সে সবেরও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ইহুদী মতবাদ : আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের কমপক্ষে দু'টি যুগ অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম যুগটি সেই সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল যখন ফিলিস্ত্বীনে বাবেল এবং আশুরের রাষ্ট্র বিজয়ের কারণে ইহুদীগণকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। বাহিনী কর্তৃক ব্যাপকভাবে ইহুদীদের ধরপাকড়, বুখতুনস্সরের (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দ) হাতে ইহুদীবসতি ধ্বংস ও উজাড়, তাঁদের উপাসনাগারের ক্ষতিসাধন এবং বাবেল থেকে ব্যাপকভাবে দেশান্তরের ফলে একদল ইহুদী ফিলিস্ত্বীন ছেড়ে গিয়ে হিজাযের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় যখন টাইটাস রুমীর নেতৃত্বে রুমীগণ ৭০ খ্রীষ্টাব্দে জোর করে ফিলিস্ত্বীন দখল করে নেয়। সেই সময় রুমীগণের বহু ইহুদী বসতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁদের উপাসনাগারের ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে বহু ইহুদী গোত্র হিজাযে পালিয়ে আসে এবং ইয়াসরিব, খায়বার এবং তাইমায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সকল স্থানে তাঁরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন এবং কেল্লা ও গড় নির্মাণ করেন।

উল্লেখিত দেশত্যাগী ইহুদীদের মাধ্যমে আরববাসীগণের মধ্যে এক প্রকার ইহুদী প্রথা চালু হয়ে যায়। এ আরব ইহুদী সংমিশ্রণের সূত্রপাত হয় ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা ও ঘটনা প্রবাহের প্রেক্ষাপটে তা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইসলামের আবির্ভাবকালে উল্লেখ্যোগ্য ইহুদী গোত্রগুলো ছিল যথাক্রমে খায়বার, নাযীর, মুস্তালাক্ব, কুরাইযাহ এবং ক্বায়নুক্বা'। বিখ্যাত সামহুদী 'ওয়াফাউল ওয়াফা' গ্রন্থে ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে তৎকালে ইহুদী গোত্রগুলোর সংখ্যা বিশেরও (২০) কিছু বেশী ছিল।

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২০৩ পৃঃ এবং সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ।

<sup>े</sup> কালবে জাজীরাতুল আরব ২৫১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> কালবে জাজীরাতুল আরব ২৪১ পৃঃ।

ইয়ামানে ইহুদী মতবাদ বেশ বিস্তার লাভ করে। এখানে এর বিস্তার লাভের মূল হোতা ছিলেন তুব্বান আস'আদ আবৃ কারাব। এ ব্যক্তি যুদ্ধ করতে করতে ইয়াসরিবে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং বনু কুরাইযাহর দু'জন ইহুদী বিদ্বানকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামান যান। এভাবে ইয়ামানে ইহুদী মতবাদ বিস্তার লাভ করেন।

আবৃ কারাবের পর তাঁর পুত্র ইউসুফ যৃ নাওয়াস ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনভার গ্রহণ করার পর তিনি নাজরানবাসী খ্রীষ্টানগণের উপর হামলা চালান এবং ইহুদী মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু প্রবল চাপ সত্ত্বেও খ্রীষ্টানগণ ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন যার ফলশ্রুতিতে যুনাওয়াস গর্ত খনন করে সেই গর্তে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেন এবং যুবা, বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলা, নির্বিশেষে অনেককে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক এ নারকীয় ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। এ নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ৫২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কুরআন মাজীদের সূরাহ বৃরুজে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

[٧-٤: ١- الْأُخُدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فَعُوْدٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ﴾ [البروج: ١- ٧] 'ध्वःস হয়েছে গর্ত ওয়ালারা - (যে গর্তে) দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল, - যখন তারা গর্তের কিনারায় বসেছিল- আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিল তা দেখছিল।' (আল-বুরজ ৮৫: 8-9)

খ্রীষ্টীয় মতবাদ : খ্রীষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হল, আরবের শহরগুলোতে ওদের আগমনের ব্যাপারটি ঘটেছিল হাবশী এবং রুমীগণের জবর দখলের পর বিজয়ীদের মাধ্যমে। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইয়ামানের উপর হাবশীগণের প্রথম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু তাদের এ রাজত্ব বেশিদিন টিকেনি। তাদের হাত হতে তা ৩৭০ থেকে ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দ সময়ে হাতছাড়া হয়ে যায়। তারা এ সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি ঝুকে পড়ে এবং তারা এর পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। এ মধ্যবর্তী সময়ে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার কাজ চালাতে থাকেন। প্রায় সেই সময়েই এমন এক বুজর্গ ব্যক্তি নাজরানে আগমন করেন যাঁর প্রার্থনা আল্লাহর নিকটে কবুল হতো বলে কথিত আছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও কেরামতওয়ালা পুরুষ। তাঁর নাম ছিল ফাইমিউন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি নাজরানে খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। নাজরানবাসীগণের উপর তাঁর প্রচার কাজের প্রভাব অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। তাঁর তাঁর কাছে এমন কিছু কেরামত দেখতে পান যা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে অধিকতর দৃঢ় করে তোলে। এরপর তাঁরা সকলেই খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ব

অতঃপর দ্বিতীয়বার হাবশীগন ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে যূ নাওয়াস কর্তৃক খ্রীষ্টান্দের গর্তের মধ্যে পুড়িয়ে মারার মতো পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের প্রতিশোধস্বরূপ আবরাহাহ আল-আশরাম রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র নায়কের আসনে সমাসীন হওয়ার পর নতুন উদ্যমে খ্রীষ্টীয় মতবাদের প্রচার ও প্রসার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিই হচ্ছে ইয়ামানে অন্য একটি কা'বাহ গৃহনির্মাণ এবং তাঁর নির্মিত কা'বাহ গৃহে হজ্জ পালনের জন্য আরববাসীগণকে আহ্বান জানানা। শাসক আবরাহাহ শুধু অন্য একটি কা'বাহ গৃহ নির্মাণ এবং হজ্জ পালনের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি খানায়ে কা'বাহকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করেন। কিন্তু খানায়ে কা'বাহকে সমূলে ধ্বংস করাতো দূরের কথা, আল্লাহ তা'আলার গজবে পড়ে বিশাল এক হস্তী বাহিনীসহ তিনি নিজেই সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেমনটি কুরআন কারীমের সূরাহ 'ফীলে' বলা হয়েছে। সূরাহ ফীলের এ ঘটনা সর্ব যুগের সকল মানুষের শিক্ষা লাভের জন্য একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২০-২২ পৃঃ ২৭, ৩১, ৩৫-৩৬ পৃঃ। অধিকন্তু তাফসীর গ্রন্থে সূরাহ বরুজের ডাফসীর দ্রষ্ঠব্য।

ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ৩১-৩৪ পৃঃ।

অপরদিকে রুমীয় অঞ্চলসমূহের সন্নিকটস্থ হওয়ার কারণে আলে গাস্সান, বনু তাগলিব, বনু ত্বাই এবং অন্যান্য আরব গোত্রসমূহে খ্রীষ্টীয় মতবাদ বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। হীরাহর আরব সম্রাটগণও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

মাজুসী মতবাদ : মাজুসী মতবাদ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হচ্ছে, পারস্যের সন্নিকটস্থ আরব ভূমিতে এ মতবাদ বেশ প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যেমন- আরবের ইরাকে, বাহরাইনে (আল-আহসা), হাজার এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্ত অঞ্চলে। তাছাড়া ইয়ামানে পারস্য শাসনামলেও বিচ্ছিন্নভাবে দু-একজন মাজুসী মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

সাবী মতবাদ : এরপর অবশিষ্ট থাকে সাবী মতবাদের কথা। এটা এমন একটি মতবাদ যার অনুসারীরা নক্ষত্র ও তার বিভিন্ন কক্ষপথ এবং তারকারাজির প্রভাবকে এমনভাবে স্বীকৃতি দিত যে এগুলোকেই বিশ্ব পরিচালনা করে বলে বিশ্বাস করতো। ইরাক এবং অন্যান্য দেশের প্রাচীন শহর-নগরের ধ্বংসম্ভপ খননের সময় যে সকল দলিল-দন্তাবেজ হস্তগত হয়েছে তা থেকে এটা বুঝা যায় যে, তা ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴿﴾))-এর কালদানী সম্প্রদায়ের মতবাদ। প্রাচীন শাম এবং ইয়ামানের বহু অধিবাসী এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ইহুদী মতবাদ এবং তারও পরে খ্রীষ্টীয় মতবাদ বিস্তার লাভ করে তখন এ সাবী মতবাদের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়ে এবং প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ক্রমান্বয়ে নির্বাপিত হওয়ার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারপরও এ ধর্মের কিছু অনুসারী অগ্নীপূজক অথবা এদের পর্যায়ভুক্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মিশ্রিত আকারে ইরাকে এবং আরব উপসাগরীয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ মতবাদের কিছু সংখ্যক অনুসারী থেকে যায়।

আবার আরবের কতক স্থানে কিছু সংখ্যক নাস্তিক্য মতবাদের অনুসারীদের দেখা যেত। তারা হীরাহর পথে এখানে আসে। যেমন কুরাইশদের কতক লোককে পারস্যে পাওয়া যায় যারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তথায় গিয়েছিল।

#### ধর্মীয় অবস্থা (إلَيْنِيَّةِ । أَكُالَةُ الدِّيْنِيَّةِ ) :

পৌত্তলিকতা, অশ্লীলতা, শিরক, বিদ'আত ও বহুত্বাদের জমাট অন্ধকার ভেদ করে চিরভাস্বর ও চির জ্যোতির্ময় ইসলাম নামক সূর্য যখন নবায়িত আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখন প্রচলিত সকল বিশ্বাস এবং মতবাদের অনুসারীগণ একদম হতচকিত হয়ে পড়ল। সর্বশেষ আসমানী কেতাব মহাগ্রন্থ আলকোরানের সুললিত শাশ্বত বাণী এবং মহানাবী মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴿))-এর উদান্ত কণ্ঠের তাওহীদী ঘোষণা সকল আন্ত বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে করে তুলল প্রকম্পিত। যে সকল মুশরিক ও পুতুল পূজক শির্ক ও পৌত্তলিকতার পাপপংকে নিমজ্জিত থেকেও দাবী করত যে, তাঁরা দ্বীন-ই ইবরাহীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে চরম আঘাত হানল।

ইবরাহীম (ৠ) প্রবর্তিত সত্য ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বীন-ই-ইবরাহীমী (ৠ)-এর কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁদের চিন্তা চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় ছিল না। তারা নানা প্রকার অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীর আলোকে নাবী কারীম (ৠ) যখন আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের শ্বাশ্বতরূপ এবং ইবরাহীম (ৠ) প্রবর্তিত দ্বীনের সঙ্গে এর বিভিন্ন সম্পর্কের প্রসঙ্গটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তখন তাঁদের দ্বীন সম্পর্কিত দাবীর অসারতা দিবালোকের ন্যায় সুম্পষ্ট হয়ে উঠল।

ইহুদীবাদের অবস্থাও ছিল ঠিক একইরূপ। অসার বাহ্যাড়ম্বর সর্বস্ব স্বেচ্ছাচার ছাড়া তেমন আর কিছুই ছিল না ইহুদীদের মধ্যে। ইহুদী পুরোহিতগণ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজেরাই চেয়েছিলেন প্রভুর আসনে সমাসীন হতে। ধর্মের আবরণে তাঁরা চেয়েছিলেন পার্থিব প্রতিষ্ঠা। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁরা চাইতেন সাধারণ মানুষের উপর তাঁদের স্বকীয় মতামত সম্পর্কিত প্রভাব বিস্তার করতে। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ সংগ্রহ করে সম্পদের পাহাড় রচনা করা। সম্পদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তার ধর্ম-কর্ম যদি চুলায় যায় তা যাক, অবিশ্বাস কিংবা অধর্ম যদি বিস্তার লাভ করে তা করুক, তাতে কিছুই আসে যায় না। এ-ই ছিল ইহুদীবাদের সত্যিকার রূপ।

<sup>&#</sup>x27; তারিখে আরযুল কুরআন ২য় খণ্ড ১৯৩-২০৮ পৃঃ। **ৃফর্মা নং-**শ্রে

খ্রীষ্টান ধর্মও সত্য বিবর্জিত শির্ক এবং পৌত্তলিকতায় ভরপুর হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর একত্বাদের পরিবর্তে তৃত্বাদের ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল এবং এ ভ্রান্ত ধারণাই আল্লাহ এবং মানবকে এক আজব সংমিশ্রণের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। অধিকন্ত, যে আরববাসীগণ এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর এ ধর্মের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয় নি। কারণ, এর আদর্শের সঙ্গে তাঁদের প্রচলিত জীবন যাত্রা-প্রণালীর কোন মিল ছিলনা আর তারা তাদের প্রচলিত জীবন-পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে পারছিলেন না।

অবশিষ্ট আরবদের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা মুশরিকগণের মতই ছিল। কারণ, তাঁদের অন্তঃকরণ একই ছিল, বিশ্বাসসমূহে পরস্পর সাদৃশ্য ছিল এবং রীতিনীতিতে সঙ্গতি ছিল।

### صُوَرٌ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الْعَرَيِيَ الْجَاهِلِيَ জাহেশিয়াত সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার বিবরণাদির পর এ পর্যায়ে তথাকার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হল:

#### সামাজিক অবস্থা (वैं क्वूबें श्री वें।) :

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। অবস্থা এবং অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে, জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর পরিবারে পুরুষ এবং মহিলাগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা এবং ন্যায়-ভিত্তিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু ব্যাপারে মহিলাদের স্বাধীনতা দেয়া হতো, তাঁদের যুক্তি-সঙ্গত কথাবার্তার যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো এবং তাঁদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দেয়া হতো। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মান সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। মহিলাদের মান মর্যাদার ব্যাপারে হানিকর বা অবমাননাকর পরিস্থিতিতে সঙ্গে তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে খুন-খারাবি শুরু হয়ে যেত।

তৎকালীন আরবে প্রচলিত রেওয়াজ মাফিক কোন ব্যক্তি নিজের উদারতা কিংবা বীরত্বের প্রশংসাসূচক কোন কিছু বলতে চাইলে মহিলাদের সম্বোধন করেই তা বলা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা ইচ্ছে করতে পারত। পক্ষান্তরে পুরুষদের উত্তেজিত ও উদ্বোধিত করে সহজেই যুদ্ধাগ্নিও প্রজ্বলিত করে দিতে পারত।

কিন্তু এতসব সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ প্রধান সমাজ কাঠামোই আরবে প্রচলিত ছিল। পরিবার প্রধান বা পরিবারের পরিচালক হিসেবে পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হতো। পারিবারিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পুরুষ স্ত্রী এবং সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতো। বর-কনে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতিক্রমে কনের অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। অভিভাবকগণের অগোচরে ইচ্ছে মাফিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার মহিলাদের ছিল না।

এক দিকে যখন সম্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারসমূহের জন্য প্রচলিত ছিল এ ব্যবস্থা, অপরপক্ষে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে নারী পুরুষের সম্পর্ক এবং মেলামেশার ক্ষেত্রে এমন সব ঘৃণ্য ব্যবস্থা এবং জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যাকে অশ্লীলতা, পাশবিকতা এবং ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছুই বলা যেতে পারে না। উম্মুল মুমেনীন 'আয়িশাহ হাজ্য কর্তৃক বর্ণিত তথ্যাদি সূত্রে জানা যায় যে, অন্ধকারে যুগে আরব সমাজে বিবাহের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে তো সেই প্রথা যা বর্তমান যুগেও জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ প্রথানাসারে বিভিন্ন দিক বিবেচনার পর একজন তাঁর অধীনস্থ মহিলার জন্য অন্য এক জনের নিকট বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠাতেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে ধার্য মোহর দিয়ে বিয়ে করত।

নারী-পুরুষের মিলনের দ্বিতীয় প্রথাকে বলা হতো 'নিকাহে ইসতিবযা''। নারী-পুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য থাকত জ্ঞানী, গুণী ও শক্তিধর কোন সুপুরুষের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সন্তান লাভ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যখন কোন মহিলা ঋতু জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হতেন তখন তাঁর স্বামী তাঁকে তাঁর পছন্দ মতো কোন সুপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠাতে বলতেন। এ অবস্থায় স্বামী তাঁর নিকট থেকে পৃথক হয়ে থাকতেন, কোন ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন না। এদিকে স্ত্রী প্রেরিত প্রস্তাব স্বীকৃতি লাভ করলে গর্ভ ধারণের সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতেন। তারপর গর্ভ ধারণের আলামত সুস্পষ্ট হলে তাঁর স্বামী যখন চাইতেন তার সঙ্গে মিলিত হতেন। হিন্দুস্থানী পরিভাষায় এ বিবাহকে 'নিয়োগ' বলা হয়।

তথাকথিত 'বিবাহ' নামক নারী-পুরুষের মিলনের তৃতীয় প্রথা ভিন্নতর রূপের একটি জঘণ্য ব্যাপার। এতে দশ থেকে কম সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল একত্রিত হতো এবং সকলে পর্যায়ক্রমে একই মহিলার সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হতো। এর ফলে এ মহিলা গর্ভ ধারণের পর যথা সময়ে সন্তান প্রসব করত। সন্তান প্রসবের

কয়েক দিন পর সেই মহিলা তাঁর সঙ্গে যাঁরা সঙ্গম ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে ডেকে নিয়ে একত্রিত করতেন। প্রচলিত প্রথায় বাধ্য হয়েই সংশিষ্ট সকলকে সেখানে উপস্থিত হতে হতো। সেখানে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে অমত করার কোন উপায় থাকতনা। মহিলার আহ্বানে যখন সকলে উপস্থিত হতেন তখন সকলকে লক্ষ্য করে মহিলা বলতেন যে, 'আপনাদের সঙ্গে সঙ্গম ক্রিয়ার ফলেই যে আমার এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারটি আপনারা সকলেই অবগত আছেন।'

তারপর সমবেত লোকজনদের মধ্য থেকে এক জনকে লক্ষ্য করে বলতেন 'হে অমুক, আমার গর্ভজাত এ সন্তান হচ্ছে আপনারই সন্তান।' মহিলার ঘোষণাক্রমে সন্তানটি হতো তাঁরই সন্তান এবং সংশিষ্ট সকলেই এর স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য থাকতেন।

নারী-পুরুষের 'বিবাহ ও মিলন' নাম দিয়ে আরও একটি জঘন্য রকমের অশ্লীল রেওয়াজ জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। এতে কোন মহিলাকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্রিত হতেন এবং পর্যায়ক্রমে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতেন। এঁরা হচ্ছেন পতিতা প্রবৃত্তির পেশাবলম্বিনী মহিলা। কাজেই, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোন লোক তাঁদের নিকট আগমন করলে তারা আপত্তি করতেন না। এঁদের বাড়ির প্রবেশ দ্বারে পেশার প্রতীক হিসেবে নিশান দিয়ে রাখা হতো যাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নির্দ্বিধায় গমনাগমন করতে পারেন। যৌনক্রিয়ার ফলে গর্ভ ধারণের পর যখন কোন মহিলা সন্তান প্রসব করতেন তখন তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী সকল পুরুষকে একত্রিত করা হতো। তারপর যে ব্যক্তি মানুষের অবয়ব প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে সেখানে আহ্বান জানানো হতো। সেই ব্যক্তি উপস্থিত সকলের অবয়ব নিরীক্ষণান্তে তাঁর বিবেচনা মতো এক জনের সঙ্গে সন্তানটির যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে দিতেন। তিনি বলতেন, 'এ সন্তান আপনার"। যাঁকে লক্ষ্য করে এ রায় দেয়া হতো তিনি তা মানতে বাধ্য থাকতেন। এভাবে নব জাতকটির একজন পুরুষ্বের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যেত। তিনিও শিশুটিকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান বলেই মনে করতেন।

যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ৄৣৣে)-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করলেন তখন জাহেলিয়াত যুগের সর্ব প্রকার অশ্লীল বৈবাহিক ব্যবস্থার অবসান ঘটল। বর্তমানে ইসলামী সমাজে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলে কারীম (ৄৣৣে) আরব সমাজে সেই ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করেন।

আরও কোন কোন ক্ষেত্রে আরবের নারী-পুরুষদের অন্য রকম সম্পর্কের কথা জানা যায়। তৎকালে, অর্থাৎ জাহেলিয়াত আমলে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বন্ধনের ব্যাপারটি এমন প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা তলোয়ারের ধার এবং বল্লমের ফলার সাহায্যে প্রতিষ্ঠালাভ করত। এতে গোত্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে বিজয়ী গোত্র বিজিত গোত্রের নারীদের আটক রেখে যৌন সম্ভোগে তাদের ব্যবহার করত। এ সকল মহিলার গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মলাভ করত তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা দেয়া হতো না। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে সারা জীবন তাদেরকে খাটো হয়েই থাকতে হতো।

জাহেলিয়াত আমলে একই সঙ্গে একাধিক অনির্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল অতঃপর কুরআন তা চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। একই সঙ্গে দু'সহোদরাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সংসার করাটা কোন দোষের ব্যাপার ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর এবং পিতা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা বিমাতাকে বিবাহ প্রথাও তৎকালে চালু ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَحَحَ ابَا وُكُمْ مِنَ النِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُ تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ أُمَّهُ تُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُ تُكُمُ اللَّاتِي وَعَمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهُ تُكُمُ اللَّاتِي وَعَمْتُكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَآئِكُمُ اللَّاتِي وَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ وَأَخَوْنُوا وَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا ﴾ [سورة النساء: ٢٢، ٣٢]

<sup>े</sup> সহীষ্ট্ল বুখারী, 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না" অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭৬৯ পৃঃ এবং আবৃ দাউদ, নেকাহর পদ্ধতিসমূহ অধ্যায়। 🦈

'যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিয়ে করেছে, সেসব নারীকে বিয়ে করো না, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অতি ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট পন্থা। - তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শাণ্ডড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই এবং (তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং এক সঙ্গে দু' বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা, পূর্বে যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (আন-নিসা ৪ : ২২-২৩)

স্ত্রীকে পুরুষদের তালাক প্রদানের অধিকার ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা ছিল না অতঃপর ইসলাম তা নির্দিষ্ট করে দেয়।

সেই আমলে ব্যভিচারের মতো একটি অতি ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হতে প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষকেই দেখা যেত। কোন গোষ্ঠী কিংবা গোত্রের খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এ নারকীয় দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত থাকত। অবশ্য এমন কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষও চোখে পড়ত যাঁদের আভিজাত্যানুভূতি ও সম্রম বোধ পাপাচারের এ পদ্ধিলতা থেকে তাঁদেরকে বিরত রাখত। অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে নারীদের জীবন যাপন করতে হতো। অবশ্য দাসীদের তুলনায় স্বাধীনাদের অবস্থা কিছুটা ভালো ছিল।

সমাজে দাসীগণকে অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হতো। তৎকালীন সমাজে এমন মনিবের সংখ্যা খুব কমই ছিল যিনি দাসীদের নিয়ে নানা অনাচার, যথেচ্ছাচার ও পাপাচারে লিপ্ত না হতেন। এ সব অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন লজ্জাবোধ কিংবা সংশয়ের সৃষ্টি হতো না। যেমন 'সুনানে আব্ দাউদ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে এক দফা এক ব্যক্তি খাড়া হয়ে রাস্লুল্লাহ (১৯)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাস্লু (১৯), অমুক ব্যক্তি আমার পুত্র। অজ্ঞতার যুগে আমি তার মার সঙ্গে ব্যক্তিচারে লিপ্ত হয়েছিলাম।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'ইসলামে এমন দাবীর কোন সুযোগ কিংবা মূল্য নেই। অন্ধকার যুগের যাবতীয় প্রথা পদদলিত ও বিলুপ্ত হয়েছে। এখন পুত্র তাঁরই গণ্য হবে যার স্ত্রী আছে অথবা দাসী আছে। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর।

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ( এবং আবদ ইবনে যাম'আহর মধ্যে যাম'আহর দাসী পুত্র আব্দুর রহমান বিন যাম'আহর ব্যাপারে যে বিবাদ সংঘটিত হয় তা হচ্ছে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং এ ব্যাপারটি অবশ্যই অনেকের জানা কথা।

অন্ধকার যুগে পিতা পুত্রের সম্পর্কও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমনটি হয়তো বা বলা সঙ্গত হবে না যে সন্তান বাৎসল্যের ব্যাপারে তাদের কিছুটা ঘাটতি ছিল। নীচের কবিতার চরণটি প্রণিধানযোগ্যঃ

'আমাদের সন্তান আমাদের কলিজার টুকরো, যারা জমিনের উপর চলাফেরা করছে।'

পক্ষান্তরে, কন্যা সন্তানদের ব্যাপারে নারকীয় দুষ্কর্ম করতে তাঁরা একটুও দ্বিধাবোধ করতেন না। সমাজের লোক লজ্জা ও নিন্দা এবং তাঁদের জন্য ব্যয় নির্বাহের ভয়ে অনটন ও অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের কারণে পুত্র সন্ত ানদেরও হত্যা করতেও তাঁরা কুষ্ঠা বোধ করতেন না।

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرِكُوْا بِهِ شَيْقًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْآ أَوْلَادَكُمْ مِنْ اللهُ إِلَّا الْمَلَاقِ غَنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوْا التَّقْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ذَلِكُمْ وَصَٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]

<sup>े</sup> আবৃ দাউদ মুরাযায়াত বাদা ত্বাতালিকাতিস সালাম ৬৫ পৃঃ 'আন্তালাকু মার্রতানে" সংশিষ্ট তাফসীর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

<sup>ै</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৯৯৯, ১০৬৫ পৃঃ, আবূ দাউদ 'আল আওলাদুলিল ফিরাশ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'বল, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই, তা হচ্ছে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যবহার কর, দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমিই তোমাদেরকে আর তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি, প্রকাশ্য বা গোপন কোন অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করো না। এ সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিছেন যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ কর।' (আল-আন'আম ৬: ১৫১)

কিন্তু পুত্র সন্তান হত্যার ব্যাপারে যে জনশ্রুতি রয়েছে তার যথার্থতা নির্ণয় করা বা প্রত্যয়ণ করা একটি অত্যন্ত মুক্ষিল ব্যাপার। কারণ, গোত্রীয় বিরোধ এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় স্বপক্ষকে শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় আপন আপন সন্তানেরাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হতো। এ প্রেক্ষিতে পুত্র সন্তানগণের সংখ্যাধিক্যই আরববাসীগণের কাম্য হওয়া স্বাভাবিক।

যতদূর জানা যায় তৎকালীন আরব সমাজে সহোদর ভাই, চাচাতো ভাই এবং গোষ্ঠী ও গোত্রের লোকজনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ হচ্ছে, বহু গোত্রে বিভক্ত এবং গোত্রে গোত্রে রেষারেষিক্লীষ্ট আরব সমাজে গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপর নির্ভর করেই টিকে থাকতে হতো আরববাসীগণকে। গোত্রের মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জীবন উৎসর্গ করতেও তাঁরা কুষ্ঠিত হতেন না। গোত্রসমূহের অভ্যন্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিকতার মূলতত্ত্ব গোত্রীয় চেতনা এবং আবেগ ও অনুভূতিকে সজীব ও সক্রিয় রাখার ব্যাপারে সহায়ক হতো। সাম্প্রদায়িকতা এবং আত্মীয়তাই ছিল গোত্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার উৎস। তাঁরা সেই উদাহরণকে শান্দিক অর্থে বাস্তবে রূপদান করতেন, যেমন:

# (أنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

(নিজ ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত হোক)।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকজনের মধ্যে উৎকট এ গোত্রীয় চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। ইসলাম সেই সকল ধারণার মূলোৎপাটন করেছে। অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত উভয়কেই সাহায্য করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ হল তাঁকে অন্যায় ও অনাচার থেকৈ বিরত রাখা। অবশ্য, মর্যাদা এবং নেতৃত্ব কর্তৃত্বের ব্যাপারে একে অন্যের আগে অগ্রসর হওয়ার যে আকৃতি ও আকঙ্খা একই ব্যক্তি কর্তৃক বহুবার তা বাস্তবে পরিণত করতে চাওয়ার কারণেই গোত্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দামামা বেজে উঠত। আওস ও খায়রাজ, আবস ও যুবইয়ান, বাক্র ও তাগলিব এবং অন্যান্য গোত্রের সংঘটিত ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেমনটি লক্ষ্য করা যায়।

পক্ষান্তরে যতদূর জানা যায়, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটি ছিল অপেক্ষাকৃত শিথিল বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গোত্রের সকল ক্ষমতাই ব্যয়িত হতো পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে। তবে দ্বীনী ব্যবস্থা এবং অশ্লীল কথনের সংমিশ্রণে গঠিত কতিপয় রীতিনীতি ও অভ্যাসের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক লেনদেন, সহযোগিতামূলক কাজকর্ম সংক্রান্ত চুক্তি, প্রতিজ্ঞাপত্র এবং আনুগত্যের বিধি বিধান সমন্বিত ব্যবস্থাধীনে গোত্রগুলো পরস্পর একত্রিত হতেন। সর্বোপরি, হারাম মাসগুলো তাঁদের জীবিকার্জন ও জীবন নির্বাহের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়ক ছিল। এ মাসগুলোতে তারা পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিত কেননা এ মাসগুলোকে তারা অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করতো। যেমন আবৃ রযা 'উতারিদী বলেন, যখন রজব মাস সমাগত হতো তখন আমরা বলতাম, 'মান্ট্রটি বিশিক্তাম না এবং রজব মাসে আমরা এগুলো দূরে নিক্ষেপ করতাম। অন্যান্য হারাম মাসগুলোতেও একই অবস্থা বিরাজ করতো।

জাহেলিয়াত যুগের আরব সমাজের সামাজিক অবস্থার সারকথা বলতে গেলে শুধু এটুকুই বলতে হয় যে স্থিরতা এবং কুপমণ্ডকতাই সমাজ জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞতা, অশ্লীলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও কুসংস্কারে

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> কুরআন মাজীদ : ১৬/৫৮, ৫৯, ১৭/৩১, ৮১।

আচ্ছন্ন ছিল সমগ্র সমাজ। অসত্য ও অন্যায়ের নিকট সত্য ও ন্যায় হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে পর্যুদন্ত। সাধারণ মানুষকে জীবন যাপন করতে হতো পশুর মত। বাজারের পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হতো মহিলাদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো মাটি ও পাথরের মতো। গোত্র কিংবা রাষ্ট্র যাই বলা হোক না কেন, প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল শক্তিমন্ততা। প্রশাসন পরিচালিত হতো শক্তিধরগণের স্বার্থে। দুর্বলতর শ্রেণীর সাধারণ লোকজনের কল্যাণের কথা কম্মিনকালেও চিন্তা করা হতো না। প্রজাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থসম্পদে কোষাগার ভরে তোলা হতো এবং প্রতিদ্বন্ধীগণের বিরুদ্ধে সৈন্যদলের মহড়া এবং যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যেই তা সংরক্ষিত হতো।

### অর্থনৈতিক অবস্থা : (أَخَالُهُ الْإِقْتِصَادِيَّةُ) :

জাহেলিয়াত যুগের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই সামাজিক অবস্থার চেয়ে উন্নত বলা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তেজারত ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল আরব অধিবাসীগণের জীবন ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু দেশ থেকে দেশান্তরে গমনাগমন, মালপত্র পরিবহন, বাণিজ্যে উদ্দেশে শ্রমণ পর্যটনের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো এতই সমস্যা সংকৃল ছিল যে, নির্বিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ছিল এক দুষ্কর ব্যাপার। তৎকালে মরুপথে গমনাগমন এবং মালপত্র পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম ছিল উট। উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত এবং মালপত্র পরিবহনের ব্যবস্থাটি ছিল অত্যান্ত সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া, পথও ছিল অত্যন্ত বিপদসংকৃল। সব দিক দিয়ে সুসজ্জিত বড় বড় কাফেলা ছাড়া পথ চলার কথা চিন্তাই করা যেত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কোন সময় দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত এবং যথা-সর্বন্ধ লুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীত সন্ত্রন্ত হয়ে থাকতে হতো কাফেলার সকলকে। অবশ্য, হারাম মাসগুলোতে তাঁরা কিছুটা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা ছিল সময়ের একটি সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ। কাজেই, বাণিজ্য-নির্ভর হলেও নানাবিধ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁরা তেমন সুবিধা করতে পারতেন না। তবে হারাম মাসগুলোতে 'উকায, যুল মাজায, মাজানাহ এবং আরও কিছু প্রসিদ্ধ মেলায় বেচা-কেনা করে তাঁরা কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারতেন।'

আরব ভ্খণ্ডে শিল্পের প্রচলন তেমন এতটা ছিল না। শিল্প কারখানার ব্যাপারে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আরব দেশ আজও পিছনে পড়ে রয়েছে তুলনামূলকভাবে, সেকালে আরও অনেক বেশী পিছনে পড়েছিল। শিল্পের মধ্যে বন্ধ্র, চর্ম শিল্প, ধাতব শিল্প, ইত্যাদি শিল্পের প্রচলন চোখে পড়ত। অবশ্য, এ শিল্পগুলো ইয়ামান, হীরাহ এবং শামরাজ্যের সন্নিকটস্থ অঞ্চলগুলোতেই প্রসার লাভ করেছিল অপেক্ষাকৃত বেশী। কিন্তু স্তোকাটার কাজে সকল অঞ্চলের মহিলাদেরই ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত। আরব ভূখণ্ডে অভ্যন্তর ভাগের লোকেরা প্রায় সকলেই পশু পালন কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। মরু প্রান্তরের আনাচে-কানাচে যে সকল স্থানে কৃষির উপযোগী ভূমি পাওয়া যেত সে সকল স্থানে কৃষির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সব চেয়ে জটিল ছিল তা হচ্ছে, মানুষের দারিদ্র দূরীকরণ এর মাধ্যম জীবনমান উনুয়ন, মহামারী ও বোগব্যাধি দূরীকরণ কিংবা অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজে অর্থ-সম্পদের খুব সামান্য অংশই ব্যয়িত হতো। সম্পদের সিংহ ভাগই ব্যয়িত হতো যুদ্ধবিশ্রহের কাজে। কাজেই, জনজীবনে সুখ, শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য বলতে তেমন কিছুই ছিল না। সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের দু'বেলা দু'মুঠো অনু এবং দেহাবরণের জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ডের সংস্থানও সন্তব হতো না।

### নীতি-নৈতিকতা (الأُخْلَاقُ) :

মরুচারী আরববাসীগণের নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টি ধারার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে লক্ষ্য করা যায় জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, হত্যা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা ইত্যাদি জঘন্য মানবেতর ক্রিয়াকলাপ, অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা, অতিথিপরায়ণতা প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা এবং আরও অনেক উন্নত মানসিক গুণাবলীর সমাবেশ। তাঁদের মানবেতর ক্রিয়াকলাপ এবং আচরণ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাঁদের চরিত্রের বিভিন্ন মানবিক দিক এবং সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

১. দয়া-দাক্ষিণ্য ও উদারতা : অন্ধকার যুগের আরববাসীগণের দয়া-দাক্ষিণ্য সম্পর্কিত জনশ্রুতি ছিল সর্ব যুগের মানুষের গর্ব করার মতো একটি বিষয়। নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে স্রষ্টতার নিমুত্য পর্যায়ে পৌছলেও দয়া-দাক্ষিণ্য কিংবা বদান্যতার ব্যাপারে বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা ছিলেন সকলের শীর্ষস্থানে। শুধু তাই নয় এ নিয়ে তাঁদের রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতো এবং এ ব্যাপারে তাঁরা এ বলে গর্ব করতেন যে, 'আরবের অর্ধভাগ তার জন্য উপহার হয়ে গিয়েছে।' এ শুণকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ নিজের প্রশংসা নিজেই করেছে আবার কেউ করেছে অন্যের প্রশংসা।

তাঁদের বদান্যতা বাস্তবিক পক্ষে এতই উঁচু মানের ছিল যে তা মানুষকে বিশ্বয়ে অভিভূত করে ফেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনটিও দেখা গিয়েছে যে, কঠিন শীত কিংবা ক্ষুধার সময়ও কারো বাড়িতে যদি মেহমান আসতেন এবং তাঁর জীবন ও জীবিকার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় একটি উট ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই, তবুও এমন এক সংকটময় মুহূর্তেও তাঁর উদারতা এবং অতিথিপরায়ণতা তাঁকে এতটা প্রভাবিত করে ফেলত যে, অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে তৎক্ষনাৎ সেই উটটি জবেহ করে মেহমানের মেহমানদারিত্বে তিনি লিপ্ত হয়ে পড়তেন। অধিকন্তব্য, তাঁদের দয়া-দাক্ষিণ্য এবং উদারতার অন্যন্য চেতনায় তারা বড় বড় শোনিতপাতের মূলস্ত্র কিংবা তদ্সংক্রান্ত আর্থিক দায়-দায়িত্ব অবলীলাক্রমে আপন ক্ষন্ধে তুলে নিয়ে এমনভাবে মানুষকে ধ্বংস ও রক্তপাতের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করত যে অন্যান্য নেতা কিংবা দলপতিগণের তুলনায় তা অনেক বেশী গর্বের ব্যাপারে হয়ে দাঁড়াত।

এ প্রসঙ্গে একটি মজার ব্যাপার ছিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে তাঁরা যেমন গর্ববাধ করতেন তেমনি মদ্যপান করেও গর্ববাধ করতেন। মদ্যপান একটি গর্বের বিষয়় সেই অর্থে মদ্যপান করে তাঁরা গর্ববাধ করতেন না, বরং এ জন্য গর্ববাধ করতেন যে, উদারতার উদবোধক হিসেবে তাদের উপর বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করত যার ফলশ্রুতিতে কোন ত্যাগ স্বীকারকেই তাঁরা বড় মনে করতেন না। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পিছপা হয় না। এজন্য এঁরা আঙ্গুর ফলের বৃক্ষকে 'কার্ম' এবং আঙ্গুর রসে তৈরি মদ্যকে 'বিনতুল কার্ম' (কার্মের কন্যা) বলতেন। জাহেলিয়াত যুগের কবিগণের কাব্যে এ জাতীয় প্রশংসা এবং গৌরবসূচক রচনা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। আনতার বিন সাদ্দাদ আবসী তাঁর নিজ মুয়াল্লাকায় বলেছেন ঃ

ولقد شَرِبْتُ من المُدَامَة بَعْدَ ما \*\* رَكَد الهَواجِرُ بالمَسْوُفِ المُعْلِم برُجَاجَةٍ صَـ فَــراء ذات أسرَة \*\* قُرنَت بأزهــر بالشِمال مُفتدَّم فــاذا شـرِبتُ فإننى مُسْتَهْلِك \*\* مالى وعِرْضِى وافِرُ لـم يُكْلَمِ وإذا صَحَوْتُ فما أُقصِرُ عن نَدَى \*\* وكما عَلمت شمائلى وَتَكَرُّمِي

অর্থ: 'নিদাঘের উত্তাপ স্থিমিত হওয়ার পর বাম দিকে রক্ষিত হলুদ বর্ণের এক নকশাদার কাঁচ পাত্র হতে যা ফুটন্ত এবং মোহরকৃত মদপূর্ণ ছিল, পরিস্কার-পরিচ্ছন মদ্য আমি পান করলাম এবং যখন আমি তা পান করি তখন নিজের মাল লুটিয়ে দিই, কিন্তু আমার মান-ইজ্জত পূর্ণ মাত্রায় থাকে। এর উপর কোন চোট কিংবা আঘাত আসে না। তারপর যখন আমি সজ্ঞানে থাকি, কিংবা যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখনো আমি দান করতে কুষ্ঠিত হই না, এবং আমার দয়া-দাক্ষিণ্য যা কিছু সে সব সম্পর্কে তোমরা অবহিত রয়েছ।"

তাঁরা জুয়া খেলতেন এবং মনে করতেন যে, 'এটাও হচ্ছে তাঁদের দয়া-দাক্ষিণ্যের একটি পথ। কারণ, এর মাধ্যমে তাঁরা যে পরিমাণ উপকৃত হতেন তার অংশ বিশেষ, কিংবা উপকৃত ব্যক্তিদের অংশ থেকে যা অবশিষ্ট থেকে যেত তা অসহায় এবং মিসকীনদের মধ্যে পান করে দিতেন। এ জন্যই কুরআন কারীমে মদ এবং জুয়ার উপকারকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة:٢١٩]

'কিন্তু এ দু'টোর পাপ এ দু'টোর উপকার অপেক্ষা অধিক।' (আল-বাক্বারাহ ২ : ২১৯)

- ২. প্রতিজ্ঞাপরায়ণতা : অন্ধকার যুগের আরববাসীগণের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রতিজ্ঞা পরায়ণতা । ওয়াদা পালন বা অঙ্গীকার রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কিংবা অন্য কোনভাবে তাঁরা যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকতেন তাঁদের জন্য সন্তানগণের রক্ত প্রবাহিত করা, কিংবা নিজ বাস্তভিটা বিলুপ্ত করার মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকেও তাঁরা সামান্য কিছু মনে করতেন। এর যথার্থতা উপলব্ধির জন্য হানি বিন মাস'উদ শাইবানী, সামাওয়াল বিন 'আদিয়া এবং হাজেব বিন যুরারাহ তামীমী এর ঘটনাবলীই যথেষ্ট।
- ৩. ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধ : জাহেলিয়াত যুগের আরববাসীগণের অন্যতম ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ছিল পার্থিব সব কিছুর উপর নিজের মান ইজ্জতকে প্রাধান্য দেয়া এবং কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার সহ্য না করা। এর ফলে এরপ দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁদের উৎকট অহংবোধ এবং মর্যাদাবোধ সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। বিশেষ কোন কারণে তাঁদের এ অহং ও মর্যাদাবোধ এর উপর সামান্যতম আঘাত কিংবা অপমান এলেও তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়তেন এবং তরাবারি, বর্শা, ফলা ইত্যাদি নিয়ে রক্তক্ষরী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। এ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে গিয়ে তাঁদের প্রাণহানির ব্যাপারে কোনই উৎকণ্ঠা থাকত না। প্রাণের তুলনায় মান-মর্যাদাকেই তাঁরা অধিকতর মূল্যবান মনে করতেন।
- 8. সংকল্প বাস্তবায়ন: প্রাক ইসলামি আরববাসীগণের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এ রকম যে, কোন কাজ-কর্মকে মান-সম্মান ও পুরুষের প্রতীক মনে করে যখন তাঁরা সেই কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ হতেন তখন তাঁরা প্রাণ বাজী রেখে সেই কর্ম সম্পাদনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পার্থিব কোন শক্তিই তাঁদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখতে পারত না।
- ৫. **ভদ্রতা, ধৈর্য্য ও গান্তীর্য :** ভদ্রতা-শিষ্টতা ও ধৈর্য্য-গান্তীর্য আরববাসীগণের নিকট খুবই প্রিয় ও প্রশংসনীয় ছিল। এ সকল মানসিক গুণাবলীকে কোন সময়েই তাঁরা খাটো করে দেখতেন না, কিন্তু তাঁদের উগ্র স্বভাব, উৎকট অহংবোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণে খুব কম ক্ষেত্রেই এর যথার্থতা রক্ষা করতে তাঁরা সক্ষম হতেন।
- ৬. সরলতা ও অনাড়ম্বরতা : ইসলাম পূর্ব আরববাসীগণের সংস্কৃতি ধারা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁদের জীবন যাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ সরল এবং অনাড়ম্বর। তাঁদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে ঘোর-পাঁচ কিংবা জটিলতার লেশমাত্র থাকত না। উদার, উন্মুক্ত অগ্নিখরা মরু প্রকৃতির মতই তাঁদের মন ছিল উন্মুক্ত, কিন্তু মেজাজ ছিল তীক্ষ্ণ। এ কারণে প্রকৃতিগতভাবেই তাঁরা ছিলেন সং এবং সততাপ্রিয়। ধোঁকাবাজী এবং বিশ্বাস ভঙ্গের মতো কোন ব্যাপার ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। গচ্ছিত ধন বা আমানত রক্ষার ব্যাপারটিকে তাঁদের পবিত্রতম দায়িত্ব হিসেবেই তাঁরা গণ্য করতেন।

আমরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, এ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে আরব ভূমির অবস্থান, আরব ভূমির ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, আরববাসীগণের উদার-উনুক্ত মানবিক চেতনা, অতিথি পরায়ণতা, সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং আমানত গচ্ছিত রাখার উপযুক্ততার প্রেক্ষাপটে আরব ভূমিকে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু, আরব জাতিকে আল্লাহর পবিত্রতম আমানত ইসলামকে হেফাজত করার উপযুক্ত মানবগোষ্ঠি, আরবী ভাষাকে আল্লাহর বাণী ধারণ ও বহনের উপযুক্ত ভাষা এবং আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিটিকে নবুওয়াত ও রিসালাতের উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষে ইসলামের আয়োজন ও বাস্তবায়ন ধারা সূচিত হয়েছিল।

আর সম্ভবত আরবদের এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিশেষ করে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ছাড়াও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বৈশিষ্ট্য তা হলো আত্মর্যাদাবোধ ও সংকল্পে অটল থাকা। আর এ সব মহৎ গুণাবলী ও স্বচ্ছ পরিস্কার দৃঢ় সংকল্প ব্যতীত অন্যায় অত্যাচার, ফিতনা ফাসাদ দূরীভূত করা এবং একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। উল্লেখিত এসব চারিত্রিক গুণ ছাড়াও তাদের অনেক উত্তম রয়েছে গুণ যার অনুসন্ধান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

# النَّسَبُ وَالْمُولَّدُ وَالنَّشْأَةُ

#### পয়গম্বরী বংশাবলী, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সৌভাগ্যময় আবির্ভাব ও তাঁর পবিত্রতম জীবনের চল্লিশটি বছর

# পয়গম্বী বংশাবলী ( ্ষ্ট্র نَسَبُ النَّبِيِّ ।

পরম্পরাগত সূত্রে নাবী কারীম (১)-এর বংশাবলীকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এর প্রথম পর্যায় হচ্ছে আদনান পর্যন্ত যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চরিতবেন্তা এবং বংশাবলী বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন। এর দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে আদনান হতে উপরে ইবরাহীম (১৬) পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চরিতবেন্তা এবং বংশাবলী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে দ্বিমত বা মতান্তর রয়েছে যা বর্ণনাতীত। এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটিকে কেউ কেউ মুলতবি রেখেছেন, এবং বলেছেন এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা করা বৈধ নয়। কেউ কেউ বা আবার এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা করা বৈধ বলেছেন এবং কথাবার্তাও বলেছেন। কিন্তু তারা তাদের পিতৃপুরুষগণের সংখ্যা এবং নাম সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। এভাবে তাদের মতবিরোধ ও মতামত এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে, তার সংখ্যা ত্রিশ অতিক্রম করেছে। তবে তারা সবাই একটি বিষয়ে একমত হতে সক্ষম হয়েছে তা হলো আদনান ইসমাঈল (১৬) এর বংশধারা থেকে নির্গত। তৃতীয় পর্যায়ের সময়কাল হচ্ছে ইবরাহীম (১৬) থেকে আদম (১৬) পর্যন্ত। আর তা আহলে কিতাবগণের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। ঐসব বর্ণনার মধ্যে বয়স ও অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে বাকী বিষয়ে আমাদের পক্ষে নিরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। নাবী (১৯)-এর পবিত্র বংশধারার পর্যায় তিনটি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আকারে নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রথম পর্যায় : মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুন্তালিব (শায়বাহ) বিন হাশিম ('আমর) বিন আবদে মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়দ) বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ এবং এ সূত্রেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব) বিন মালিক বিন নাযর (ক্বায়স) বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকাহ ('আমির) বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'আদ্দ বিন আদনান। বি

षिठीय পর্যায়: আদনান থেকে উপরের দিক অর্থাৎ আদনান বিন উদাদ বিন হামায়সা' বিন সালামান বিন 'আওস বিন বৃয বিন ক্বামওয়াল বিন উবাই বিন 'আউওয়াম বিন নাশিদ বিন হিযা বিন বালদাস বিন ইয়াদলাফ বিন ত্বাবিখ বিন যাহিম বিন নাহিশ বিন মাখী বিন 'আইয বিন আ'বক্বার বিন 'উবাইদ বিন আদ-দু'আ বিন হামদান বিন সুনবর বিন ইয়াসরিবী বিন ইয়াহযুন বিন ইয়ালহান বিন আর'আওয়া বিন 'আইয বিন দীশান বিন 'আইসার বিন আফনাদ বিন আইহাম বিন মুক্সির বিন নাহিস বিন যারিহ বিন সুমাই বিন মুয়ী বিন 'আওযাহ বিন 'ইরাম বিন ক্বাইদার বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম (※॥)। । ১

তৃতীয় পর্যায়: ইবরাহীম (ﷺ) হতে উপরে ইবরাহীম বিন তারিহ (আযর) নাহুর বিন সার্' অথবা সার্'গ বিন রাউ' বিন ফালাখ বিন 'আবির বিন শালাখ বিন আরফাখশাদ বিন সাম বিন নূহ (ﷺ) বিন লামিক বিন মাতাওশালখ বিন আখনুখ (কথিত আছে এ নাম ছিল ইদরিস (ﷺ)-এর নাম) বিন ইয়ারদ বিন মাহ্লায়ীল বিন ক্বায়নান বিন আনুশ বিন শীস বিন আদম (আলাইহিমাস সালাম)।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে ইশাম ১ম খণ্ড ১ ও ২ তালকীহ ফুহুমি আহলিল আসার ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা, রাহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ১১-১৪ ও ৫২ পৃষ্ঠা।

ই খুব সৃক্ষ্ণ অনুসন্ধানের পর আল্লামা মানসুরপুরী বংশাবলীর অংশ কালবী এবং ইবনে সা'দের বর্ণনা দ্বারা একত্রিত করেছেন, দ্রষ্টব্য রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ১৪-১৭ পৃঃ। এ অংশের ঐতিহাসিক সূত্রে মত বিরোধ।

<sup>°</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ২-৪ পৃঃ তালকীহুল ফুহুম ৬ পৃঃ খোলাসাতুস সিয়র ৬ পৃঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ১৮ পৃঃ কোন কোন না নিয়ে ঐ সুত্রগুলোতে মতভেদ আছে এবং কোন কোন সূত্রে কোন কোন নাম ছুটে গেছে।

## নাবী পরিবার পরস্পরা (الأُشْرَةُ النَّبَويَّةُ)

নাবী কারীম (ৄু)-এর পরিবার উপরের দিকে তাঁর প্রপিতামহ হাশিম বিন আবদে মানাফ থেকে পারিবারিক পরিচয় প্রদানের মূলসূত্র ধরার কারণে তা হাশিমী পরিবার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নাবী কারীম (ৄু) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য তাঁর পিতামহ, প্রপিতামহ, অর্থাৎ পূর্বতন কয়েক প্রজন্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এ প্রেক্ষিতেই পরবর্তী আলোচনা:

হাশিম: আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, যখন বনু আবদে মানাফ এবং বনু আবদুদারের মধ্যে হারামের সঙ্গে সংশিষ্ট পদসমূহ বন্টনের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তখন আবদে মানাফের সন্তানদের মধ্যে হাশিমকেই 'সিক্বায়াহ' এবং রিফাদাহ অর্থাৎ হজ্জ্বাত্রীগণকে পানি পান করানো এবং তাঁদের মেহমানদারী করার মর্যাদা প্রদান করা হয়। হাশিম ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্রান্ত ব্যক্তিত্ব। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি 'শোরবা' বা ঝোলের সঙ্গে রুটি মিশ্রিত করে মক্কায় হজ্জ্বাত্রীগণকে খাওয়ানোর বন্দোবন্ত করেন। তাঁর আসল নাম ছিল 'আমর'। কিন্তু শোরবা বা ঝোলের সঙ্গে রুটি ভেঙ্গে মিশ্রিত করার কারণে 'হাশিম' নামে তাকে ডাকা হতে থাকে। কারণ, হাশিম অর্থ হচ্ছে যিনি কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলেন। আবার এ হাশিমই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি কুরাইশদের জন্য গ্রীষ্ম ও শীতকালে ব্যবসা–সংক্রান্ত দু'টি ভ্রমণ-পর্যটনের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর সম্পর্কে জনৈক কবি বলেছেন ঃ

অর্থ: 'এ 'আমরই এমন ব্যক্তিসত্ত্বা যিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুর্বল স্বজাতির জন্য মক্কায় 'শোরবা বা ঝোলের মধ্যে রুটির টুকরো ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাইয়েছিলেন এবং শীত ও গ্রীম্মের দিনে ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন।'

তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে সংশিষ্ট একটি অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল এটা যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শাম রাজ্যে যাওয়ার পথে যখন তিনি মদীনায় পৌছলেন তখন সেখানে বনু 'আদী বিন নাজ্জার গোত্রের সালমা বিনতে 'আমর নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। তারপর স্বীয় স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় তাঁর পিত্রালয়ে রেখে দিয়ে তিনি শাম রাজ্যে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে ফিলিস্ত বীনের গাযাহ শহরে পরলোক গমন করেন।

এদিকে সালমা গর্ভজাত সন্তান যথা সময়ে ভূমিষ্ট হন। বর্ষপঞ্জীর হিসেবে সে বছরটি ছিল ৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। নবজাত শিশুর মাথার চুল ছিল সাদা তাই সালমা তাঁর নাম রাখেন শায়বাহ। সালমা নিজ পিত্রালয়ে সয়ত্বে তাঁর লালন পালন করতে থাকেন। শিশু আব্দুল মুত্তালিব দিনে দিনে শশীকলার মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে উঠলেও দীর্ঘদিন যাবং মক্কার হাশিম পরিবারের কেউই তাঁর জন্মের কথা জানতে পারেন নি। হাশিম ছিলেন ৯ জন সন্তান-সন্ততির জনক। ৯ জনের মধ্যে ৪ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়ে। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে আসাদ, আবু সাইফী, নায়লাহ, আবুল মুত্তালিব এবং শিফা, খালিদাহ, যা স্কিফাহ, রুকুইয়া ও জানাহ।

আব্দুল মুন্তালিব : পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বিলক্ষণ অবগত হয়েছি যে, 'সিক্বায়াহ' এবং 'রিফাদাহ' সম্পর্কিত পদের দায়িত্ব অর্পিত ছিল হাশিমের উপর। হাশিমের মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর ভাই মুন্তালিব বিন আবদে মানাফের উপর। তিনিও দলের মধ্যে বিভিন্ন সদগুণাবলী এবং মান-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কথা অমান্য করা কিংবা নড়চড় করার ক্ষমতা দলের অন্য কারো ছিল না। বদান্যতার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বদান্যতার কারণেই কুরাইশগণ তাঁর নাম রাখেন 'ফাইয়ায'। যখন শায়বাহ অর্থাৎ আব্দুল মুন্তালিব কাজকর্ম করার উপযুক্ত অথবা সাত-আট বছর বয়সে উপনীত হন তখন মুন্তালিব তাঁর সম্পর্কে অবগত হয়ে নিয়ে

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৩৭ পৃঃ রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৬ পৃঃ/ ২য় খণ্ড ২৪ পৃঃ।

র রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০৭ পুঃ।

আসার জন্য ইয়াসরিব গমন করেন। সেখানে পৌছার পর যখন তিনি শায়বাহকে দেখতে পান তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। তারপর তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে উদ্ভ পুষ্ঠে আরোহণ করে নেন এবং মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন।

কিন্তু শায়বাহ তাঁর মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে মক্কা যেতে অস্বীকার করায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুত্তালিব তাঁর মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থী হন। কিন্তু শায়বাহর মাতা তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলে মুত্তালিব তাঁকে এ কথা বুঝিয়ে বলেন যে, 'এ ছেলে তাঁর পিতার রাজত্বে এবং আল্লাহর হারাম শরীফের দিকে যাচ্ছেন। নিশ্চিতরূপে এ হচ্ছে তাঁর চরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।"

এ কথা শ্রবণের পর শায়বাহকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর আন্মা অনুমতি প্রদান করেন। অনুমতি লাভের পর মুক্তালিব তাঁকে তাঁর উটের পিঠে বসিয়ে মকা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। মকায় পৌছলে শায়বাহকে মুক্তালিবের পাশে দেখে মকাবাসীগণ বলেন যে, এ বালক হচ্ছে 'আব্দুল মুক্তালিব' অর্থাৎ মুক্তালিবের দাস। তদুত্তরে মুক্তালিব বলেন, 'না না, এ হচ্ছে আমার ভ্রাতৃষ্পুত্র, আমার ভাই হাশিমের ছেলে।' এর পর থেকে মুক্তালিবের নিকট লালিত হতে থাকেন।

শায়বাহ যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন কোন এক সময় ইয়ামানের 'দাম্মান'এ মুন্তালিব পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল মুন্তালিব পরিত্যক্ত পদসমূহের অধিকার লাভ করেন। কালক্রমে আব্দুল মুন্তালিব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মান-মর্যাদা লাভ করেন যে, তাঁর পিতা কিংবা পিতামহ কেউই এত মান-সম্মানের অধিকারী হতে সক্ষম হন নি। একজন গুণী ব্যক্তি হিসেবে কাওমের লোকেরা সকলেই তাঁকে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ভালবাসতেন এবং সমীহ করে চলতেন।

মুত্তালিব যখন পরলোক গমন করেন তখন নাওফাল বল প্রয়োগ করে আব্দুল মুত্তালিব চত্ত্বর দখল করে নেন। আব্দুল মুত্তালিবের একার পক্ষে তাঁর চাচার সঙ্গে মুকাবিলা করা সম্ভব না হওয়ার কারণে কুরাইশ গোত্রের কোন কোন লোকের নিকট তিনি সাহায্য প্রার্থী হন। কিন্তু তাঁরা এ কথা বলে আপত্তি করেন যে, তাঁর এবং তাঁর চাচার বিরোধের ব্যাপারে কোন কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিরুপায় হয়ে আব্দুল মুত্তালিব বনু নাজ্জার গোত্রের তাঁর মামা গোষ্ঠির নিকট কিছু কবিতা লিখে পাঠান যার মধ্যে নিহিত ছিল সাহায্যের করুণ আবেদন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর মামা আবৃ সা'দ বিন 'আদী আশি জন অশ্বারোহী নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করেন। আব্দুল মুত্তালিব সেখানে গিয়ে তাঁর মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু নাওফালের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত আবৃ সা'দ তাঁর গৃহে যেতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে নাওফালের নিকট গিয়ে দাঁড়ান।

নাওফাল তখন হাতীম নামক স্থানে কয়েকজন কুরাইশদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। আবৃ সা'দ তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললেন, 'এ পবিত্র ঘরের প্রভুর শপথ, তোমরা যদি ভাগ্নেকে তাঁর অধিকার ফিরিয়ে না দাও তাহলে এ তলোয়ার তোমার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করবে।' কোন ইতন্তত না করে নাওফাল বললেন, 'ঠিক আছে আমি তাঁর অধিকার ফেরত দিলাম।' এ কথা শ্রবণের পর আবৃ সা'দ কুরাইশদের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকা এবং প্রয়োজনবোধে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তারপর তিনি আব্দুল মুন্তালিবের গৃহে গমন করেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান ও 'উমরাহ পালনের পর মদীনা প্রতাবর্তন করেন।

এ ঘটনার পর নাওফাল বনু হাশিমের বিরুদ্ধে বনু আবদে শামস এর সাথে পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতামূলক এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ দিকে বনু খুযা'আহ গোত্র যখন লক্ষ্য করলেন যে, বনু নাজ্জার গোত্র আব্দুল মুন্তালিবকে সাহায্য করেছে তখন তাঁরা বললেন যে, 'আব্দুল মুন্তালিব যেমন তোমাদের সন্তান, তেমনি আমাদেরও সন্তান। অতএব, তাঁকে সাহায্য করা অধিকভাবে আমাদেরই কর্তব্য।' কারণ আবদে মানাফের মায়ের সম্পর্ক ছিল খুযা'আহ গোত্রের সঙ্গে। এ প্রেক্ষিতে বনু খুযা'আহ গোত্র দারুণ নাদওয়ায় গিয়ে বনু আবদে শামস

<sup>े</sup> ইবনে হেশাম ১ম খণ্ড ১৩৭-১৩৮ পৃঃ।

এবং বনু নাওফালের বিরুদ্ধে বনু হাশিমের সঙ্গে সাহায্য ও সহযোগিতার এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে এমন সব অঙ্গীকার করা হয়েছিল যা পরবর্তী পর্যায়ের ইসলামী যুগে মক্কা বিজয়ের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে উল্লেখিত হবে।

বায়তুল্লাহর সঙ্গে সংশিষ্ট হওয়ায় আব্দুল মুন্তালিবের সঙ্গে দু'টি বিশেষ ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'যমযম' কূপের খনন কাজ সম্পর্কিত ঘটনা এবং অন্যটি হচ্ছে 'হস্তী বাহিনী' সম্পর্কিত ঘটনা। ঘটনা দুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

যম্যম কৃপ খনন: এ ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে আবুল মুন্তালিব স্বপুযোগে অবগত হন যে, তাঁকে যম্যম কৃপ খননের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং স্বপুযোগে তার স্থানও নির্দিষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি খনন কাজ আরম্ভ করে দেন। খনন কাজ চলাকালে কৃপ থেকে ঐ সমস্ত জিনিস উত্তোলন করা হয় বনু জুরহুম গোত্র মকা ছেড়ে যালা- নামক স্থানে যাওয়ার প্রাক্কালে কৃপের মধ্যে যা নিক্ষেপ করেছিলেন। নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের মধ্যে ছিল কিছু সংখ্যক তলোয়ার ও লৌহবর্ম এবং দু'টি সোনার হরিণ। আব্দুল মুন্তালিব তলোয়ারগুলো ঘারা কা'বাহ গৃহের দরজা ঢালাই করেন, সোনার হরিণ দুটি দরজার সঙ্গে সন্নিবেশিত করে রাখেন এবং হজ্জ্যাত্রীগণকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করেন।

যমযম কৃপ খননকালে আরও যে ঘটনাটির উদ্ভব হয়েছিল তা হচ্ছে যখন কৃপটি প্রকাশিত হয় তখন কুরাইশগণ আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করেন এবং দাবী করেন যে, খনন কাজে তাঁদেরকেও অংশ গ্রহণ করতে দিতে হবে।

আব্দুল মুন্তালিব বললেন, 'যেহেতু এ কৃপ খননের জন্য তিনি স্বপুযোগে আদিষ্ট হয়েছেন সেহেতু এ খনন কাজে তাঁদের অংশ গ্রহণ করতে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য কুরাইশগণও ছাড়বার পাত্র নন। এ ব্যাপারে মতামত গ্রহণের জন্য তাঁরা শামের বনু সা'দ হ্যাইম গোত্রের এক মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুক্ত করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁদের পানি শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা আব্দুল মুন্তালিবের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে তার পানির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া আর কারও উপর এক ফোঁটাও বৃষ্টি বর্ষিত হলো না। এমন বিরল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ফলে তাঁদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যময়ম কৃপের খনন কাজ আব্দুল মুন্তালিবের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই তাঁরা আর অগ্রসর না হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ প্রেক্ষিতেই আব্দুল মুন্তালিব মানত করেছিলেন যে আল্লাহ তা'আলা যদি অনুগ্রহ করে তাঁকে দশটি পুত্র সন্তান দান করেন এবং সকলেই বয়োপ্রাপ্ত হয়ে জীবনের এ স্তরে গিয়ে পৌছে যে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম তাহলে তিনি তাঁর একটি সন্তানকে বায়তুল্পাহর জন্য উৎসর্গ করবেন।

হস্তী বাহিনীর ঘটনা: দ্বিতীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, আবরাহাহ বিন সাবাহ হাবশী (তিনি নাজাশী সম্রাট হাবশের পক্ষ হতে ইয়ামানের গভর্ণর ছিলেন) যখন দেখলেন যে, আরববাসীগণ কা'বাহ গৃহে হজ্জ্রত পালন করছেন এবং একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন সেখানে আগমন করছেন তখন সনআয় তিনি একটি বিরাট গীর্জা নির্মাণ করলেন এবং আরববাসীগণের হজ্জ্রতকে সেদিকে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু বনু কিনানাহ গোত্রের এক ব্যক্তি যখন এ সংবাদ অবগত হলেন তখন এক রাত্রে তিনি গোপনে গীর্জায় প্রবেশ করে তার সামনের দিকে মলের প্রলেপন দিয়ে একদম নোংরা করে ফেললেন। এ ঘটনায় আবরাহাহ ভয়ানক ক্রোধান্বিত হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে কা'বাহ গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ঘাট হাজার অস্ত্র সজ্জিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীসহ মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি নিজে একটি শক্তিশালী হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করেন। সৈন্যদের নিকট মোট নয়টি অথবা তেরটি হস্তী ছিল।

<sup>े</sup> শায়পুল ইসলাম মুহাম্মদ আবুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রহঃ) মুখাতাসার সীরাতে রাসূল ৪১-৪২ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৪২-১৪৭ পৃঃ।

আবরাহাহ ইয়ামান হতে অগ্রসর হয়ে মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌছলেন এবং সেখানে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত করে নিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হলেন। তারপর যখন মুজদালিফাহ এবং মিনার মধ্যবর্তী স্থান ওয়াদিয়ে মুহাস্সিরে পৌছলেন তখন তার হাতী মাটিতে বসে পড়ল। কা'বাহ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোন ক্রমেই তাকে উঠানো সম্ভব হল না। অথচ উত্তর, দক্ষিণ কিংবা পূর্ব মুখে যাওয়ার জন্য উঠানোর চেষ্টা করলে তা তৎক্ষণাৎ উঠে দৌড়াতে শুরু করত। এমন সময়ে আল্লাহ তা'আলা এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখী প্রেরণ করলেন। সেই পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের ছোট ছোট টুকরো সৈন্যদের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি পাখি তিনটি করে পাথরের টুকরো বা কংকর নিয়ে আসত একটি ঠোঁটে এবং দু'টি দু'পায়ে। কংকরগুলোর আকার আয়তন ছিল ছোলার মতো। কিন্তু কংকরগুলো যার যে অঙ্গে লাগত সেই অঙ্গ ফেটে গিয়ে সেখান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে হতে সে মরে যেত।

এ কাঁকর দ্বারা সকলেই যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু এ অলৌকিক ঘটনায় সকলেই ভীষণভাবে আতংকিত হয়ে পড়ল এবং প্রাণভয়ে পলায়নের উদ্দেশ্যে যখন বেপরোয়াভাবে ছুটাছুটি শুরু করল তখন পদতলে পিষ্ট হয়ে অনেকেই প্রাণভ্যাগ করল। কংকরাঘাতে ছিন্নভিন্ন এবং পদতলে পিষ্ট হয়ে পলকে বীরপুরুষগণ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়তে লাগল। এদিকে আবরাহাহর উপর আল্লাহ তা'আলা এমন এক মুসিবত প্রেরণ করলেন যে তাঁর আঙ্গুলসমূহের জোড় খুলে গেল এবং সন'আ নামক স্থানে যেতে না যেতেই তিনি পাখির বাচ্চার মতো হয়ে পড়লেন। তারপর তাঁর বক্ষ-বিদীর্ণ হয়ে হৃদপিও বেরিয়ে এল এবং তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হলেন।

মক্কা অভিমুখে আবরাহাহর অগ্রাভিযানের সংবাদ অবগত হয়ে মক্কাবাসীগণ প্রাণভয়ে নানা দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পলায়ন করে পাহাড়ের আড়ালে কিংবা পর্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর যখন তাঁরা অবগত হলেন যে, আবরাহাহ এবং তাঁর বাহিনী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তখন তাঁরা স্বস্তির নিংশ্বাস ত্যাগ করে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

অধিক সংখ্যক চরিতবেন্তাগণের অভিমত হচ্ছে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাস্লুল্লাহ (ৄুু)-এর জন্মলাভের মাত্র ৫০ কিংবা ৫৫ দিন পূর্বে মুহার্রম মাস। অত্র প্রেক্ষিতে এটা ধরে নেয়া যায় যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেক্র্যারী মাসের শেষ ভাগে কিংবা মার্চ মাসের প্রথম ভাগে। হস্তী বাহিনীর এ ঘটনা ছিল আগামী দিনের নাবী (ৄুুুুুুু) এবং কা'বাহ শরীফের জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও সাহায্যের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। অধিকম্ভ আমরা বায়তুল মুকাদ্দেস এর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, বায়তুল মুকাদ্দেস ছিল মুসলিমদের কিবলাহ এবং সেখানকার অধিবাসীগণও ছিল মুসলিম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উপর আল্লাহর শক্রদের অর্থাৎ মুশরিকগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বুখতুনাস্সরের আক্রমণ (৫৮৭ খ্রীষ্ট পূর্ব অন্দে) এবং রোমানগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা (৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। পক্ষান্তরে কা'বাহর উপর খ্রীষ্টনদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যদিও তাঁরা তৎকালে মুসলিম ছিলেন এবং কা'বাহর অধিবাসীগণ ছিলেন মুশরিক।

অধিকন্তু, এ ঘটনা এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যে, এ সংক্রান্ত সংবাদটি তৎকালীন সভ্য জগতের অধিকাংশ অঞ্চলে (রোমান সামাজ্য, পারস্য সামাজ্য ইত্যাদি) খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, হাবশী এবং রোমীয়গণের মধ্যে গভীর সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অপর দিকে পারস্যবাসীগণের দৃষ্টি রোমীয়গণের উপর সমভাবে নিপতিত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, পারস্যবাসীগণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ইয়ামান দখল করে বসে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন রোমান এবং পারস্য এ দু'টি রাষ্ট্রই তৎকালীন পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিনিধিত্ব করত এবং যেহেতু হস্তীবাহিনীর ঘটনাটি এ দু'রাষ্ট্রের সকলের নিকটেই সুবিদিত ছিল সেহেতু বলা যায় যে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি কা'বাহ গৃহের অলৌকিকত্বের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে গেল। বায়তুল্লাহর উচ্চ সম্মান ও সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সুস্পষ্ট নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর একথা তাঁদের মনে

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৫৬ পৃঃ।

দৃঢ়ভাবে স্থান লাভ করল যে, এ গৃহকে সংরক্ষণ ও পবিত্রকরণ এবং এর সুমহান মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা এ অলৌকিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। অতএব ভবিষ্যতে এখানকার অধিবাসীগণের মধ্য থেকে কেউ যদি নবুওয়াত দাবী করেন তবে সেই ঘটনার প্রেক্ষাপটে তা হবে আইন-সঙ্গত এবং বাঞ্ছ্নীয় ব্যাপার এবং তা হবে পার্থিব ব্যবস্থাপনার উধের্ব ইলাহী রাজত্বের ভিত্তি যা ঈমানদারদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হয়েছিল গায়েবী সূত্র থেকে।

আবুল মুন্তালিবের ছিল সর্বমোট দশটি সন্তান। তাঁদের নাম ছিল যথাক্রমে: হারিস, জুবাইর, আবৃ তালেব, আবুল্লাহ, হামজাহ, আবৃ লাহাব, গায়দান্ব, মুন্বাবভিম, যেরার, এবং 'আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন যে তাঁর ছিল ১১টি সন্তান, একজনের নাম ছিল কুসাম। অন্য কেউ বলেছেন যে, ১৩টি সন্তান ছিল। অন্য দু'জনের নাম হল, 'আবুল কা'বাহ এবং 'হায্ল'। কিন্তু দশ জনের কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা বলেন যে, 'মুন্বাবভিমেরই' অপর নাম ছিল 'আবুল কা'বাহ এবং 'গায়দাক্বের' অপর নাম ছিল 'হায্ল'। তাঁদের মতে কুসাম নামে আবুল মুন্তালিবের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। আবুল মুন্তালিবের কন্যা ছিল ৬ জন। তাঁদের নামগুলো হচ্ছে যথাক্রমে: উন্মুল হাকীম (তাঁর অপর নাম বায়যা), বাররাহ, আতিকাহ, সাফিয়্যাহ, আরওয়া এবং উমাইয়া।

আব্দুলাহ্ (রাস্লুল্লাহ ্র্ত্রে-এর পিতা) : তিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ (ক্র্রে)-এর সম্মানিত পিতা। তার (আব্দুল্লাহর) মাতার নাম ছিল ফাত্বিমাহ। তিনি ছিলেন 'আমর বিন আয়েয বিন 'ইমরান বিন মাখ্যুম বিন ইয়াক্বাযাহ বিন মুররাহর কন্যা। আব্দুল মুন্তালিবের সন্তানগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ছিলেন সব চেয়ে সুন্দর এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাঁর লকব বা উপাধি ছিল যবীহ্ যে কারণে তাঁকে যবীহ্ বলা হতো তা হচ্ছে আব্দুল মুন্তালিবের প্রার্থিত পুত্র সংখ্যা যখন ১০ জন হল এবং তাঁরা সকলেই আত্মরক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন করলেন তখন আব্দুল মুন্তালিব তাঁদের নিজ মানত সম্পর্কে অবহিত করেন (তাঁদের পক্ষ থেকে এক জনকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করার ব্যাপারে) তাঁরা সকলেই এ প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

कथिত আছে, আব্দুল মুত্তালিব ছেলেদের মধ্যে কাকে কুরবানী করা যায় এ ব্যাপারে লটারী করলেন। লটারীতে আবুল্লাহর নাম উঠল অথচ তিনি ছিলেন তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। এমতাবস্থায় আবুল মুন্তালিব বললেন হে আল্লাহ সে-ই নাকি একশত উট? অতঃপর আবার আব্দুল্লাহ ও একশত উটের মধ্যে লটারী করলে একশত এটের নাম উঠে। আবার এও কথিত আছে যে, আব্দুল মুত্তালিব ভাগ্য-নির্ণায়ক তীরের উপর তাঁদের সকলের নাম লিখেন এবং ছ্বাল মূর্তির সেবায়েত বা তদারককারীগণের পন্থায় চক্রাকারে ঘোরানো ফেরানোর পর নির্বাচনগুটিকা বা লটারীর গুটি বের করেন। লটারীতে আব্দুল্লাহর নাম উঠে যায়। আব্দুল মুব্রালিব আব্দুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে যান কা'বাহ গৃহের নিকট। তাঁর হাতে ছিল যবেহ কাজে ব্যবহারোপযোগী একটি ধারালো অস্ত্র। কিন্তু কুরাইশগণের মধ্যে বনু মাখযুম অর্থাৎ আব্দুল্লাহর নানা গোষ্ঠীর লোকজন এবং আব্দুল্লাহর ভাই আবু তালিব এ ব্যাপারে তাঁকে বাধা প্রদান করেন। তাঁর মানত পূরণে বাধাপ্রাপ্ত আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তাহলে মানতের ব্যাপারে তাঁর করণীয় কাজ কী হতে পারে? এতদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারিনী বা তত্ত্ব বিশারদ কোন মহিলার নিকট থেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁরা তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন। আব্দুল মুন্তালিব জনৈক তত্ত্ববিশারদের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাইলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আব্দুল্লাই এবং ১০ টি উটের মধ্যে লটারী বা নির্বাচনগুটিকা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। নির্বাচনী গুটিকায় যদি আবুল্লাহর নাম উঠে যায় তাহলে ১০টি উটের সঙ্গে আরও ১০টি উট যোগ করে নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করতে হবে যে পর্যন্ত না আব্দুল্ল-াহর নামের স্থানে 'উট' কথাটি প্রকাশিত হয় সে পর্যন্ত একই ধারায় নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করে যেতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যান। তারপর উটের যে সংখ্যা নির্ধারক নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করা হবে সেই সংখ্যক উট আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতে হবে।

সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আব্দুল মুন্তালিব, আব্দুল্লাহ ও ১০টি উটের মধ্যে নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করেন। কিন্তু এতে আব্দুল্লাহর নামই প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববিশারদের নির্দেশ মুতাবেক দ্বিতীয় দফায় উটের সংখ্যা আরও বেশী বৃদ্ধি করে তিনি নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করেন। কিন্তু এতেও আব্দুল্লাহর নামই উঠে যায়। কাজেই

<sup>&#</sup>x27; তালকীহুল ফুহুম ৮-৯ পৃঃ এবং রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ৫৬-৬৬ পৃঃ।

পরবর্তী প্রত্যেক দফায় ১০টি উটের সংযখা বৃদ্ধি করে তিনি নির্বাচনী গুটিকা ব্যবহার করে যেতে থাকেন। এ ধারায় চলতে চলতে যখন একশত উট এবং আব্দুল্লাহর নাম নির্বাচনী গুটিকায় ব্যবহার করা হয় তখন উট কথাটি প্রকাশিত হয়। এ প্রেক্ষিতে আব্দুল মুব্তালিব আব্দুল্লাহর পরিবর্তে ১০০ টি উট আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গীকৃত পত্তর গোশত কোন মানুষ কিংবা জীবজন্তর খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। উল্লেখিত ঘটনার পূর্বে আরব এবং কুরাইশগণের মধ্যে শোনিতপাতের খেসারত বা মূল্য ছিল ১০টি উট। কিন্তু এ ঘটনার পর এর বর্ধিত সংখ্যা নির্ধারিত হয় ১০০টি উট। ইসলামও এ সংখ্যাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রিয় নাবী (ক্রিড্রু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, ''আমি দু' যবীহর সন্তান'', অর্থাৎ একজন ইসমাঈল (ক্রিড্রা) এবং অন্য জন হচ্ছেন তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ।

আব্দুল মুন্তালিব স্থীয় সন্তান আব্দুল্লাহর বিবাহের জন্য আমিনাহকে মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন ওয়াহাব বিন আবদে মানাফ বিন যুহরা বিন কিলাবের কন্যা। বংশ পরস্পরা এবং মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁকে কুরাইশ গোত্রের মধ্যে উন্নত মানের মহিলা ধরা হতো। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত বনু যুহরা গোত্রের দলপতি। বিবাহের পর আমিনাহ মক্কায় স্বামী গৃহে আগমন করেন এবং স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই আব্দুল মুন্তালিব ব্যবসা উপলক্ষ্যে খেজুর আনয়নের উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহকে মদীনা প্রেরণ করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

কোন কোন চরিতবিদ বলেন যে, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ শামদেশে গমন করেছিলেন। এক কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে মক্কা প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মদীনায় অবতরণ করেন। সেই অসুস্থতার মধ্যেই সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নাবেগা জা'দীর বাড়িতে তাঁর কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫ বছর। অধিক সংখ্যক ইতিহাসবিদদের অভিমত হচ্ছে তিনি পিতার মৃত্যুসময় জন্ম গ্রহণ করেন নি। আর অল্প সংখ্যক ঐতিহাসিকের অভিমত হচ্ছে, পিতার মৃত্যুর দু'মাস পূর্বেই নাবী কারীম (ক্রি) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ মক্কায় পৌছল তখন আমিনাহ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি শোকগাঁথা আবৃত্তি করেছিলেন। শোক গাথাটি হচ্ছে-

عَفَا جانبُ البطحاءِ من ابن هاشم \*\* وجاور لَحَدًا خارجًا في الغَمَاغِم دَعَتُ البناس مثل ابن هاشم دَعَتُ المناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره \*\* تَعَاوَرَهُ أصحابه في التزاحم فإن تك غالته المنايا ورَيْبَها \*\* فقد كان مِعْطاءً كثير التراحم

অর্থ: 'বাতহার জমিন হাশিমের পুত্রকে হারালো, সে চিৎকার ও গোলমালের মাঝে সমাধিতে সুখস্বপুবৎ পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। মৃত্যু মানুষের মধ্যে ইবনে হাশিমের মত কোন ব্যক্তিকে ছাড়ে নাই। (কতই দুঃখ জনক ছিল) যখন সেই সন্ধায় লোকেরা তাঁকে মৃতের খাটে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যদিও মৃত্যু এবং মৃত্যুর ঘটনাবলী তাঁর অস্তিত্বকে শেষ করেছে। তবুও তাঁর উন্নততর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে মুছে ফেলতে পারবে না। তিনি ছিলেন বড়ই দ্য়াবান এবং কোমল অন্তঃকরণের অধিকারী।

মৃত্যুকালে তিনি যে সব সহায়-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তা ছিল যথাক্রমে ৫টি উট, এক পাল ছাগল এবং একটি হাবনী দাসী যার নাম ছিল বরকত ও উপনাম উদ্যে আয়মান। এ উদ্যে আয়মানই নাবী কারীমকে দুগ্ধ খাইয়েছিলেন।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৫১-১৫৫ পৃঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ৮৯-৯০ পৃঃ। মোখতাসারে সীরাতে রাসৃঙ্গ শাইখ আব্দুল্লাহ নাজদী ১২, ২২, ২৩।

<sup>ै</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৫৬-১৫৮ পৃঃ ফিক্ছ্স সীরাত মুহাম্মাদ গাযালী ৪৫ পৃঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১ম খণ্ড ৬২ পুঃ।

<sup>ి</sup> শাইখ আব্দুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাত ১২ পুঃ তালকীহুল ফোহম ১৪ পুঃ সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৯৬ পুঃ।

# المَوْلِدُ وَأَرْبَعُونَ عَامًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ সৌভাগ্যময় জন্ম এবং পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর

#### সৌভাগ্যময় জন্ম (المَوْلِـــدُ) :

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় বিখ্যাত বনু হাশিম বংশে ৯ই রবিউল আওয়াল (ফীলের বছর) সোমবার দিবস রজনীর মহাসন্ধিক্ষণে সুবহে সাদেকের সময় জন্মলাভ করেন। ইংরেজী পঞ্জিকা মতে তারিখটি ছিল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অথবা ২২শে এপ্রিল। এ বছরটি ছিল বাদশাহ নওশেরওয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার চল্লিশতম বছর। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ সুলায়মান মানসুরপুরী সাহেব (রহঃ)-এর অনুসন্ধানলব্ধ সঠিক অভিমত হচ্ছে এটাই।

ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মা বলেছেন যখন তাঁর জন্ম হয়েছিল তখন আমার শরীর হতে এক জ্যোতি বের হয়েছিল যাতে শামদেশের অট্টালিকাসমূহ আলোকিত হয়েছিল। ইমাম আহমদ (রঃ) ইরবায় বিন সারিয়া কর্তৃক অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। নাবী (ﷺ)-এর জন্মের সময় কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নবুওয়াতের পূর্বাভাস স্বরূপ প্রকাশিত হয়। কিসরাপ্রাসাদের চৌদ্দটি সৌধচূড়া ভেঙ্গে পড়ে, প্রাচীন পারসীক যাজকমণ্ডলীর উপাসনাগারগুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসা অগ্নিকুণ্ডলো নির্বাপিত হয়ে যায়, বাহীরা পাদ্রীগণের সরগম গীর্জাগুলো নিস্তেজ ও নিম্প্রভ হয়ে পড়ে। এ বর্ণনা হচ্ছে ইমাম বায়হাঝুী, তাবারী এবং অন্যান্যদের। তবে এগুলোর কোন সঠিক ভিত্তি নেই এবং তৎকালীন কোন ইতিহাসও এর সাক্ষ্য দেয় না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই বিবি আমিনাহ আব্দুল মুব্তালিবের নিকট তার পুত্রের জন্ম গ্রহণের শুভ সংবাদটি প্রেরণ করেন। এ শুভ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি আনন্দ উদ্বেল চিত্তে সূতিকাগারে প্রবেশ করে নব জাতককে কোলে তুলে নিয়ে কা'বাহগৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। তারপর অপূর্ব সুষমামণ্ডিত এ শিশুর মুখমণ্ডলে আনন্দাশ্রু সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং তার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। একান্ত আনন্দ মধুর এ মুহুর্তেই তিনি এটাও স্থির করে ফেলেন যে, এ নব জাতকের নাম রাখা হবে মুহাম্মদ। আরববাসীগণের নামের ত্বালিকায় এটা ছিল অভিনব একটি নাম। তারপর আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়। ব

তাঁর মাতার পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে সর্বপ্রথম দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন আবৃ লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা। ঐ সময় তার কোলে যে সন্তান ছিল তাঁর নাম ছিল মাসরুহ। নাবী কারীম (ﷺ)-এর পূর্বে সুওয়াইবাহ হামযাহ বিন আবুল মুন্তালিবকে এবং পরে আবৃ সালামাহ বিন আবুল আসাদ মাখ্যুমীকেও দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন।

#### वनू जांक शोध्व नानन भानन (فِيْ بَنِيْ سَعْدِ) :

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের লালন পালনের ব্যাপারে তৎকালীন নগরবাসী আরবগণের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই প্রথাটি ছিল শহর-নগরের জনাকীর্ণ পরিবেশ জনিত আধি-ব্যাধির কুপ্রভাব থেকে দূরে উনুক্ত গ্রামীন পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করার মাধ্যমে তারা যাতে বলিষ্ঠদেহ এবং মজবুত মাংসপেশীর অধিকারী হয় এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে সক্ষম হয় তদুদ্দেশ্যে দুগ্ধ পানের জন্য বেদুঈন পরিবারের ধাত্রীগণের হাতে

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> মাহমুদ পাশা- তারীখে খ্যরী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। মুহাম্মাদ সুলায়মান মানসুরপুরী, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৩৮-৩৯ পৃঃ। এপ্রিলের তারিখ সম্পর্কে মততেদ হচ্ছে খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকার গোলমালের ফল।

<sup>্</sup>ব শাইখ আব্দুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১২ পৃঃ ও ইবনে সা'দ ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> মোখতাসারুস সীরাহ ১২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> মুহাম্মদ গাযালী সীরাত ৪৬ পৃঃ (ইমাম বায়হাকীর মত। কিন্ত মুহাম্মদ গাযালী এটার শুদ্ধতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন।)

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৫৯-১৬০ পৃঃ তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ভিন্ন একটি বর্ণানা মতে তিনি খাতনাকৃত অবস্থায়ই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তালকীছল ফোহুম ৪ পৃঃ কিন্তু ইবনে কাইয়েম বলেন যে, এ ব্যাপারে কোন প্রামাণ্য হাদীস নেই। যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ।

৬ তালকীহুল ফোহুম ৪ পৃঃ শাইখ আব্দুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১৩ পৃঃ।

শিশুদের সমর্পণ করা। এ প্রথানুযায়ী অব্দুল মুন্তালিব শিশু মুহাম্মদ (ৄৄৄুুুুু)-কে দুগ্ধ পান করানোর উদ্দেশ্যে ধাত্রী অনুসন্ধান করেন এবং শেষ পর্যন্ত হালীমাহ বিনতে আবৃ যুয়াইব আব্দুল্লাহ বিন হারিসের নিকট তাকে সমর্পণ করেন। এ মহিলা বনু সা'দ বিন বাক্র গোত্রের একজন খাতুন ছিলেন। তার স্বামীর নাম ছিল হারিস বিন আব্দুল 'উয়্যা এবং উপনাম ছিল আবৃ কাবশাহ। তিনিও বনু সা'দ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

বিবি হালীমাহ ও হারিস দম্পতির কয়েকটি সন্তান ছিল। তারা রাস্লুল্লাহ (১)-এর দুগ্ধ সম্পর্কিত দ্রাতা ও ভগিনীর সম্মান লাভ করে। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ আব্দুল্লাহ, আনীসাহ, হুযাফা অথবা জুযামাহ। হুযাফাহ শায়মা নামে অধিকতর পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ শায়মাই রাস্লুল্লাহ (১)-এর লালন-পালনের ব্যাপারে মাতা হালীমাহকে সাহায্য করতেন বলে কথিত আছে। অধিকন্ত, তাঁর চাচাতো ভাই আবৃ সফিয়ান বিন হারিস বিন আবৃল মুন্তালিবও বিবি হালীমাহর সূত্র ধরে দুগ্ধ সম্পর্কিত ভাই ছিলেন। নাবী কারীম (১) র চাচা হামযাহ বিন আবৃল মুন্তালিবকেও বনু সা'দ বিন বাক্র গোত্রের এক মহিলা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। বিবি হালীমাহ গৃহে থাকা অবস্থায় এ মহিলাও একদিন রাস্লুল্লাহ (১)-কে দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (১) এবং হামযাহ (১) দুগভাই সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে যান। প্রথম সূত্রে সুওয়াইবার সম্পর্কের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় সূত্রে বনু সা'দ গোত্রে সেই মহিলার মাধ্যমে।

দুগ্ধ পানকালে হালীমাহ নাবী কারীম (ﷺ)-এর অলৌকিক ও বরকতময় অনেক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্যান্বিত ও হতবাক হয়ে যান। বিবি হালীমাহর বর্ণনা সূত্রে ইতিহাসবিদ ইবনে ইসহাক্ বলেন যে, বিবি হালীমাহ এবং তার স্বামী তাদের একটি দুগ্ধপোষ্য সন্তানসহ বনু সা'দ গোত্রের এক দল মহিলার সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে দুগ্ধপান করবে এমন শিশুর সন্ধানে মক্কা যান। সেই সময় আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষজনিত দারুন খাদ্য ও অর্থ সংকট বিরাজমান ছিল।

বিবি হালীমাহ বলেন, 'আমি আমার একটি সাদা মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে চলছিলাম। আমার সঙ্গে উটও ছিল। কিন্তু কি আল্লাহর মহিমা যে, উটের ওলান থেকে এক বিন্দুও দুধ বের হচ্ছিলনা। আমার বুকেও শিশুটির জন্য এক বিন্দু দুধ ছিলনা। এ দিকে ক্ষুধার তাড়নায় শিশুটি এতই ছটফট করছিল যে, সারাটি রাত আমরা ঘুমাতে পারি নি। এমতাবস্থায় আমরা বৃষ্টি ও সচ্ছলতার আশা-ভরসা নিয়ে প্রহর গুণছিলাম। কিন্তু অবস্থার তেমন কোন উনুতি না হওয়ায় অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় আমরা পথ চলা শুরু করলাম।

'আমি আমার মাদী গাধাটির উপর সওয়ার হয়ে পথ চলতে থাকলাম। গাধাটি ছিল খুবই দুর্বল, তার দুর্বলতা এবং শক্তি হীনতার কারণে সে এতই ধীরে ধীরে চলতে থাকল যে, এতে কাফেলার অন্যেরা অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করতে থাকল। যা হোক, এমনভাবে এক অস্বন্তিকর অবস্থার মধ্যদিয়ে আমরা মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তারপর আমাদের দলে এমন কোন মহিলা ছিল না যার নিকট শিশু নাবী (ৄৄৄুুুুুুুু)-কে দুগ্ধ পান করানোর প্রস্তাব দেয়া হয় নি। কিন্তু যখনই তারা জানতে পারল যে, শিশুটি পিতৃহীন ইয়াতীম তখনই তারা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। কারণ, দুগ্ধদানের জন্য দুগ্ধপোষ্যের পিতার নিকট থেকে উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশা সকলেরই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন সম্ভাবনাই নেই। মা বিধবা, দাদা বৃদ্ধ, এ শিশুকে লালন-পালন করে তার বিনিময়ে কীইবা এমন পাওয়ার আশা করা যেতে পারে? ইতস্তত করে এ সব কিছু ভেবে-চিন্তে দলের কেউই তা নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল না।'

'এদিকে দলের অন্যান্য মহিলা যারা আমার সঙ্গে এসেছিল তারা সকলেই একটি করে শিশু সংগ্রহ করে নিল। অবশিষ্ট রইলাম শুধু আমি। আমার পক্ষে কোন শিশু সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। ফিরে যাওয়ার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল আমার মনটা ক্রমান্বয়ে ততই যেন কষ্টকর ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকল। অবশেষে আমি আমার স্বামীকে বললাম, 'আমার সঙ্গিনীরা সকলেই দুধপানের জন্য সন্তান নিয়ে ফিরছে আর আমাকে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে, এ যেন আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তার চেয়ে বরং আমি সেই ইয়াতিম ছেলেটিকেই নিয়ে যাই (যা করেন আল্লাহ)।'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> য়াদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৯ পৃঃ।

স্বামী বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই, তুমি গিয়ে তাকেই নিয়ে এসো। এমনটিও হতে পারে যে, আল্লাহ এর মধ্যেই আমাদের জন্য কোন বরকত নিহিত রেখেছেন। এমন এক অবস্থা এবং মন-মানসিকতার প্রেক্ষাপটে শিশু মুহাম্মদ (ﷺ)-কে দুধ পান করানোর জন্য আমি গ্রহণ করলাম।'

তারপর হালীমাহ বললেন, 'যখন আমি শিশু মুহাম্মদ (ﷺ)-কে নিয়ে নিজ আস্তানায় ফিরে এলাম এবং তাঁকে আমার কোলে রাখলাম তখন তিনি তাঁর দু'সীনা আমার বক্ষের সঙ্গে মিলিত করে পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করলেন। তাঁর দুগভাই অর্থাৎ আমার গর্ভজাত সন্তানটিও পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুগ্ধ পান করল। এরপর উভয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। এর পূর্বে তার এভাবে ঘুম আমরা কক্ষনোই দেখিনি।

অন্য দিকে আমার স্বামী উট দোহন করতে গিয়ে দেখেন যে, তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি এত বেশী পরিমাণে দুধ দোহন করলেন যে, আমরা উভয়েই তৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে তা পান করলাম এবং বড় আরামের সঙ্গে রাত্রি যাপন করলাম। পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাত্রি যাপন শেষে যখন সকাল হল তখন আমার স্বামী বললেন, 'হালীমাহ! আল্লাহর শপথ, তুমি একজন মহা ভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছ।' উত্তরে বললাম, আল্লাহর শপথ 'অবস্থা দেখে আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে।'

হালীমাহ আরও বলেন যে, 'এরপর আমাদের দল মক্কা থেকে নিজ নিজ গৃহে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। শিশু মুহাম্মদ (ﷺ)-কে বুকে নিয়ে আমার সেই দুর্বল এবং নিস্তেজ মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে আমিও তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু আল্লাহর শপথ আমার সেই দুর্বল গাধাই সকলকে পিছনে ফেলে দ্রুত বেগে সকলের অগ্রভাগে এগিয়ে যেতে থাকল। অন্য কোন গাধাই তার সাথে চলতে পারল না। এমনকি অন্যান্য সঙ্গিনীরা বলতে থাকল, 'ওগো আবৃ যুওয়াইবের কন্যা! ব্যাপারটি হল কী বল দেখি। আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করো! এটা কি সেই গাধাটি নয় যার উপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে?'

আমি বললাম, 'হঁ্যা, আল্লাহর শপথ, এটা সেই গাধাই যার উপর সওয়ার হয়ে আমি এসেছিলাম।' তারা বলল, 'নিশ্চয়ই, এর সঙ্গে বিশেষ রহস্যজনক কোন ব্যাপার ঘটেছে।'

এমন এক রহস্যময় অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশেষে আমরা বনু সা'দ গোত্র নিজ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। ইতোপূর্বে আমার জানা ছিল না যে, আমাদের অঞ্চলের মানুষের চেয়ে অন্য কোন অঞ্চলের মানুষ অধিকতর অভাবগ্রস্ত ছিল কিনা, কিন্তু মক্কা থেকে আমাদের ফিরে আসার পরবর্তী সময়ে আমাদের বকরীগুলো চারণভূমি থেকে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে দুগ্ধ পরিপূর্ণ ওলান সহকারে বাড়িতে ফিরে আসত। দুগ্ধবতী বকরীগুলো দোহন করে আমরা তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করতাম। অথচ অন্য লোকেরা দুধ পেত না এক ফোঁটাও। তাদের পশুগুলোর ওলানে কোন দুধই থাকত না। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশুপালের মালিকেরা তাদের রাখালদের বলতেন, 'হত্তভাগারা যেখানে বনু যুওয়াইবের কন্যার রাখাল পশুপাল নিয়ে যায় তোমরা কি তোমাদের পশুপাল নিয়ে সেই চারণভূমিতে যেতে পার না?'

এ প্রেক্ষিতে আমাদের রাখাল যে চারণভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত অন্যান্য লোকের রাখালরাও সেই ভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত। কিন্তু তা সন্থেও তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত অবস্থায় ফিরে আসত। সে সকল পশুর ওলানে দুধও থাকত না। অথচ আমাদের বকরীগুলো পরিতৃপ্তি এবং ওলানে পূর্ণমাত্রায় দুধসহকারে বাড়িতে ফিরত। প্রত্যেকটি কাজে কর্মে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সব কিছুর মধ্যেই আমরা বরকত লাভ করতে থাকলাম।

এভাবে সেই ছেলের পুরো দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং আমি তাঁকে স্তন্য পান করানো বন্ধ করে দিলাম। অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এ শিশুটি এত সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে থাকলেন যে, দু'বছর পুরো হতে না হতেই তাঁর দেহ বেশ শক্ত ও সুঠাম হয়ে গড়ে উঠল। লালন-পালনের মেয়াদ দু'বছর পূর্ণ হওয়ায় আমরা তাঁকে তাঁর মাতার নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমাদের সংসার জীবনে সচ্ছলতা ও বরকতের যে সুফল আমরা ভোগ করে আসছিলাম তাতে আমরা মনের কোণে একটি গোপন ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম যে, তিনি যেন আরও কিছুকাল আমাদের নিকট থাকেন। তাঁর মাতার নিকট আমাদের গোপন ইচ্ছে ব্যক্ত করে বললাম যে, তাঁকে আরও কিছু সময় আমদের সঙ্গে থাকতে দিন যাতে তিনি সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের

অধিকারী হয়ে ওঠেন। অধিকন্তু, মক্কায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কেও আমরা কিছুটা ভয় করছি। আমাদের বারংবার অনুরোধ ও আন্তরিকতায় আশ্বন্ত হয়ে তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পুনরায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন।

### : (شَقُّ الصَّدْرِ) वक्क विनात्रव

এভাবে দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক নাবী (১) বনু সা'দ গোত্রে অবস্থান করতে থাকলেন। ইবনু ইসহাক্টের বর্ণনা মতে দ্বিতীয় দফায় বনু সা'দ গোত্রে অবস্থানকালে কয়েক মাস পর পক্ষান্তরে মুহাক্লিকগণের বর্ণনা মতে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম² বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। আনাস হতে সহীহ মুসলিমে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন বালক নাবী (১) যখন সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঙ্গল (১৬) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হুৎপিণ্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যেছিল।' তারপর হুৎপিণ্ডটিকে একটি সোনার তন্তর্নীতে রেখে যময়মের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গী-সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে দুধমা বিবি হালীমাহকে বলল যে, মুহামাদে (১) নিহত হয়েছেন। বিবি হালীমাহ এবং তাঁর স্বামী এ কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নাবী (১)-এর মুখমণ্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁরা সেবায়ের লিপ্ত হলেন। তানাস হলেন, আমি তাঁর বক্ষে ঐ সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

# : (إِلَى أُمِّهِ الْحَنُونِ) स्त्रश्मशी माज्रकारफ

বালক নাবী (ৄু)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনায় দুধমা হালীমাহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর মার নিকট ফেরত দেন। এভাবে রাস্লুল্লাহ (ৄু) ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মা হালীমাহর ঘরে বড় হন। দুধমা'র ঘর থেকে প্রাণের টুকরো নয়নমণি সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর বিবি আমিনাহ ইয়াসরিব গিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করার মনস্থ করেন। তারপর শুতুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশুপুত্র মুহাম্মদ (ৄু) এবং পরিচারিকা উম্মু আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌছেন। সেখানে এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদীনা তুলনামূলক কম দূরত্বে অবস্থিত। পথ চলার এমন এক পর্যায়ে বিবি আমিনাহ হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল তাঁর অসুখ। তারপর তিনি ইয়াতিম শিশু নাবী (ৄু) এবং আত্রীয়-স্বজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। ব

### পিতামহের স্লেহ-ছায়ার আশ্রয়ে (إلى جَدِّهِ العَطْوُفِ) :

পিতার মৃত্যুর পর রইলেন স্নেহময়ী মা, মাতার মৃত্যুর পর বেঁচে রইল বৃদ্ধ দাদা। মায়ের মৃত্যুর পর শোকাভিভূত দাদা নিয়ে এলেন পিতা-মাতাহীন পুত্রকে নবুওয়াত ও রিসালাতের নিকেতন মক্কায়। প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহ'র মৃত্যুতে আব্দুল মুত্তালিব যতটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যথা অনুভব করলেন পুত্রবধূ আমিনাহর মৃত্যুতে। কারণ, আব্দুল্লাহ'র মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৬২-১৬৪ পৃঃ।

<sup>্</sup>র এটাই হল সাধারণ চরিতকারকগণের মত। কিন্তু ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় যে, ঘটনাটি হয়েছিল তৃতীয় বছরে। ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ১৬৪-১৬৫ পু.।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> সহীহ মুসলিম, বাবুল ইসরা, ১ম খণ্ড ৯২ পৃ.।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> তালকীহুল ফোহুম, ৭ পৃ. ও ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃ.।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ১৬৮ আলকীহুল ফোহুম, ৭ পৃ.। তারীখে খুযরী, ১ম খণ্ড ৬৩ পৃ. ফিকহুস সীরাত, গাযালী ৫০ পৃ.।

অবলম্বন ছিলেন তাঁর মা আমিনাহ। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর যে আর কোন অবলম্বনই রইল না। এ দুঃখ তাঁর শতগুণে বেড়ে গেল। অন্যদিকে তেমনি আবার ইয়াতিম শিশুটির জন্য তাঁর স্নেহসুধাও শত ধারায় বর্ষিত হতে থাকল। মনে হতো যেন ঔরসজাত সম্ভানের চেয়েও বেশী মাত্রায় তিনি তাঁকে স্নেহ করতে লাগলেন।

ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে যে, কা'বাহ ঘরের ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বিশেষ একটি আসন বিছানো থাকত। আব্দুল মুত্তালিব এ আসনে বসতেন এবং সন্তানগণ বসতেন সেই আসনের পার্শ্ববর্তী স্থানে। পিতার সম্মানার্থে তাঁর কোন সন্তান এ আসনে বসতেন না। কিন্তু শিশু নাবী (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)) সেখানে আগমন করে সে আসনেই বসতেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর চাচাগণ তাঁর হাত ধরে তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের উপস্থিতিতে শিশু নাবী (﴿﴿﴿﴿﴾)-কে সেই আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করা হলে তিনি বলতেন, 'গুকে তোমরা এ আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করো না, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ, আল্লাহর শপথ! এ শিশুকে সাধারণ শিশু বলে মনে হয় না। ও হচ্ছে ভিন্ন রকমের এক শিশু, অনন্য এক ব্যক্তিত্ব।' তারপর তাঁকে নিজের কাছেই বসিয়ে নিতেন সে আসনে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোহাগ করতেন এবং তাঁর চাল-চলন ও কাজকর্ম দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।'

নাবী মুহাম্মদ (﴿ )-এর বয়স যখন আট বছর দু'মাস দশ দিন তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলেন। নাবী (﴿ ) এ দুঃখ-শোকের মুহূর্তে দুঃখ-বেদনার বোঝা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন চাচা আবৃ ত্বালিব। ষ্ট্রষ্টিত্তে তিনি আপন কাঁধে তুলে নিলেন বালক মুহাম্মদ (﴿ )-এর লালন-পালনের সকল দায়িত্ব। বৃদ্ধ আবুল মুত্তালিব মৃত্যুর আগে আবৃ তালেবকে সেই অসিয়তই করে গিয়েছিলেন।

### : (إِلَى عَمِّهِ الشَّفِيْقِ) স্বোবধানে (إِلَى عَمِّهِ الشَّفِيْقِ)

পিতার অন্তিম অসিয়তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আবৃ ত্বালিব অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রাতৃষ্পুত্র ও ভবিষ্যতের নাবী মুহাম্মদ (১)-কে লালন-পালন করতে থাকেন। আবৃ ত্বালিব তাঁকে যে আপন সন্তানাদির অন্যতম হিসেবে লালন-পালন করতে থাকেন তা-ই নয়, বরং নিজ সন্তানের চেয়ে অধিক স্নেহ-মমতা দিয়েই তাঁকে প্রতিপালন করতে থাকেন। অধিকন্ত্র, পিতা আব্দুল মুন্তালিবের মতই তিনিও তাঁকে নানাভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। রাস্লুল্লাহ (১)-এর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত এভাবে তিনি বিচক্ষণ চাচার অধীনে লালিত-পালিত হতে থাকেন। চাচা তাঁর পক্ষে লোকের সঙ্গে বাক-বিতপ্তাও করতেন। তাঁর চাচার সঙ্গে সংশ্রিষ্ট অন্যান্য ঘটনাবলী প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

### : (يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ) চেহারা মুবারক হতে রহমত বর্ষণের অন্বেষণ

ইবনে আসাকের জালহুমাহ বিন 'উরফুতাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি একবার মক্কায় আগমন করলাম। দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষ তখন অত্যন্ত নাজেহাল এবং সংকটাপন অবস্থায় নিপতিত ছিলেন। কুরাইশগণ আবৃ ত্বালিবকে বললেন, 'হে আবৃ ত্বালিব! আরববাসীগণ দুর্ভিক্ষজনিত চরম আকালের সম্মুখীন হয়েছেন। চলুন সকলে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকটে দু'আ করি'। এ কথা শ্রবণের পর আবৃ ত্বালিব এক বালককে (বালক নাবী ক্রিট্র)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। ঐ বালককে আকাশে মেঘাচ্ছন্ন এমন এক সূর্য বলে মনে হচ্ছিল যা থেকে ঘন মেঘমালা যেন এখনই আলাদা হয়ে গেল। সেই বালকের আশপাশে আরও অন্যান্য বালকও ছিল, কিন্তু এ বালকটির মুখমণ্ডল থেকে এ বৈশিষ্ট্য যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

আবৃ ত্বালিব সে বালককে হাত ধরে কাবা গৃহের নিকট নিয়ে গেলেন এবং কা'বাহর দেয়ালের সঙ্গে তাঁর পিঠ লাগিয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। বালক তাঁর চাচার হাতের আঙ্গুল ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সে সময় আকাশে এক টুকরো মেঘও ছিল না। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়ে আঁধার ঘনিয়ে এল এবং মুষল ধারে বৃষ্টিপাত শুক্ল হল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এত বেশী হল যে উপত্যকায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে গেল

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ।

<sup>ै</sup> তলিকীহুল পোহুম ৭ পৃঃ এবং ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃঃ।

এবং এর ফলে শহর ও মরু অঞ্চল পুনরায় সতেজ-সজীব হয়ে উঠল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবৃ ত্বালিব মুহাম্মদ (ﷺ)-এর যে প্রশংসা গীতি গেয়েছিলেন তা হচ্ছে:

**অর্ধ: '**তিনি অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাঁর চেহারা মুবারক দ্বারা রহমতের বৃষ্টি অম্বেষণ করা হয়ে থাকে। তিনি ইয়াতিমদের আশ্রয়স্থল এবং স্বামী হারাদের রক্ষক।'

## বাহীরা রাহিব (بَجِيرَى الرَّاهِب) :

কথিত আছে যে, (এ বর্ণনা সূত্র কিছুটা সন্দেহযুক্ত) নাবী (১)-এর বয়স যখন বার বছর (ভিন্ন এক বর্ণনায় বার বছর দু'মাস দশদিন) সৈই সময়ে ব্যবসা উপলক্ষে চাচা আবৃ ত্বালিবের সঙ্গে তিনি শাম দেশে (সিরিয়া) গমন করেন এবং সফরের এক পর্যায়ে বসরায় গিয়ে উপন্থিত হন। বসরা ছিল শাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি স্থান এবং হুরানের কেন্দ্রীয় শহর। সে সময় তা আরব উপদ্বীপের রোমীয়গণের আয়ত্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এ শহরে জারজীস নামক একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক (রাহিব) বসবাস করতেন। তাঁর উপাধি ছিল বাহীরা এবং এ উপাধিতেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ ছিলেন। মক্কার ব্যবসায়ী দল যখন বসরায় শিবির স্থাপন করেন তখন রাহিব গীর্জা থেকে বেরিয়ে তাঁদের নিকট আগমন করেন। অথচ এর আগে কখনও তিনি এভাবে গীর্জা থেকে বেরিয়ে কোন বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। তিনি কিশোর নাবী (১)-এর অবয়ব, আচরণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে বুঝতে পারেন যে, ইনিই হচ্ছেন বিশ্বমানবের মুক্তির দিশারি আখেরী নাবী (১)। তারপর কিশোর নাবী (১)-এর হাত ধরে তিনি বলেন যে, 'ইনি হচ্ছেন বিশ্ব জাহানের সরদার। আল্লাহ তাঁকে বিশ্ব জাহানের রহমত রূপী রাসূল মনোনীত করবেন।'

আবৃ ত্বালিব এবং কুরাইশের লোকজন বললেন, 'আপনি কীভাবে অবগত হলেন যে, তিনিই হবে আখেরী নাবী?' বাহীরা বললেন, 'গিরি পথের ঐ প্রান্ত থেকে তোমাদের আগমন যখন ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হয়ে আসছিল আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে এমন কোন বৃক্ষ কিংবা প্রস্তরখণ্ড ছিল না যা তাঁকে সিজদা করে নি। এ সকল জিনিস নাবী-রাসূল ছাড়া সৃষ্টিরাজির অন্য কাউকেও কক্ষনো সিজদা করে না। অধিকম্ব, 'মোহরে নবুওয়াত' দেখেও আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। তাঁর কাঁধের নীচে কড়ি হাডিডর পাশে আপেল আকৃতির একটি দাগ রয়েছে, সেটাই হচ্ছে 'মোহরে নবুওয়াত'। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সূত্রে আমরা এ সব কিছু অবগত হতে পেরেছি।' অতঃপর তিনি তাদেরকে আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করেন।

এরপর বাহীরা আবৃ ত্বালিবকে বললেন, 'এঁকে সঙ্গে নিয়ে শামে ভ্রমণ করবেন না। শীঘই এঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কারণ, এঁর পরিচয় অবগত হলে ইছুদী ও রুমীগণ এঁকে হত্যা করে ফেলতে পারে।

এ কথা জানার পর আবু ত্মালিব তাঁকে কয়েকজন গোলামের সাথে মক্কা ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।<sup>°</sup>

# क्षित युक (مَرْبُ الْفِجَارِ أَوْ حَرْبُ الفِجَارِ) किषात युक

নাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাঁদের মিত্র বনু কিনানাহ। বিপক্ষে ছিলেন কুরাই পায়লান। এ যুদ্ধ 'ফিজার' যুদ্ধ' হিসেবে খ্যাত। কেননা বনু কিনানাহর বার্রায নামে এক ব্যক্তি ক্বায়স আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে। এ খবর ওকাযে পৌছলে উভয় দলের লোকের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশ-কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ, প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও

<sup>়</sup> শাইখ আব্দুলাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১৫ ও ৬ পৃষ্ঠা।

<sup>े</sup> একথা ইবনে জওয়ী তালকিহুল ফোহুম ৭ পৃঃ।

<sup>°</sup> মোখতাসাক্ষস সীরাহ ১৬ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৮০-১৮৩ পৃঃ। তিরমিয়ী ও অন্যান্য বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে বেলাল ( বি সাথে তাঁকে ক্ষেত্রত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল ভুল। কেন না তখনো বেলালের জন্ম হয়নি। আর জন্ম হয়ে থাকলে আবৃ তালিব আবৃ বকর ( বি সাকে ছিলেন না। যাদুল মা'আদ ১/১৭।

কিনানাহ গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম দিকে কিনানাহদের উপর ক্বায়সদের সমর্থন ছিল বেশী, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিনানাহদেরই সমর্থন হয়ে যায় বেশী। অতঃপর কুরাইশের কতক ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমাঝোতার লক্ষ্যে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং বলেন যে, কোন পক্ষে বেশি নিহত থাকলে অতিরিক্ত নিহতের দিয়াত গৃহীত হবে। এতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে সন্ধি করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করে তাদের মধ্যে পরস্পর শক্রতা বিদ্বেষ ভুলে যায়। একে ফিজার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্ম) কিশোর বালক অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

#### হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা (حِلْفُ الْفُضُول) :

ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীগণকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু ইয়াতীম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়তা করা যায় না। ভবিষ্যতে আরববাসীগণকে যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সে জন্য কুরাইশের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধণাঢ্য ব্যক্তি। অধিকন্ত, সততা, দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আবরবাসীগণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর বাড়িতেই অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সকল গোত্র আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে বনু হাশিম, বনু মুন্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল 'উয্যা, বনু যুহরা বিন কিলাব এবং বনু তামীম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তখনকার সময়ে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে তা সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই, এ ধরণের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন:

- (ক) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
- (খ) বিদেশী লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
- (গ) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকেদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুষ্ঠাবোধ করব না।
- (ঘ) অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।
- এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুযূল' বা 'হলফ-উল ফুযূল'।

একদা এ প্রসঙ্গের উল্লেখকালে তিনি দৃগুকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে, 'হে ফুযুল অঙ্গীকারনামার ব্যক্তিবৃন্দ। আমি নিশ্চয়ই তার সে আহ্বানে সাড়া দিব।

অধিকম্ভ, এ ব্যাপারে অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের বাসভবনে আমি এমন এক অঙ্গীকারনামায় শরীক ছিলাম যার বিনিময়ে আমি আসন্ন প্রসবা উটও পছন্দ করি না এবং যদি ইসলামের যুগে এরূপ অঙ্গীকারের জন্য আমাকে আহ্বান জানানো হয় তাহলেও 'আমি উপস্থিত আছি কিংবা প্রস্তুত আছি' বলতাম। ২

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, কালবে জাযীরাতুল আরব ৩২০ পৃঃ এবং তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৩৩ ও ১৩৫ পৃঃ, মোখতাসারুস সীরাহ ৩০-৩১ পৃঃ।

'হলফ-উল-ফুযূল' প্রতিষ্ঠার অন্য একটি প্রাসন্ধিক প্রত্যক্ষ পটভূমির কথাও জানা যায় এবং তা হচ্ছে, জুবাইদ নামক একজন লোক মন্ধায় এসেছিলেন কিছু মালপত্র নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। 'আস বিন ওয়ায়িল সাহমী তাঁর নিকট থেকে মালপত্র ক্রয় করেন কিন্তু তাঁর প্রাপ্য তাঁকে না দিয়ে তা আটক রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্যের জন্য তিনি আব্দুদার, মাখ্যুম, জুমাহ্, সাহ্ম এবং 'আদী এ সকল গোত্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনের প্রতি. কেউই কর্ণপাত না করায় তিনি জাবালে আবৃ কুবাইস পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কর্ষ্পে ক্রিত্ত আবৃত্তি করেন যার মধ্যে তাঁর নিজের অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত ছিল। আবৃত্তি শ্রবণ করে জুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব দৌড়ে গিয়ে বলেন, 'এ লোকটি অসহায় এবং সহায় সম্বলহীন কেন? তাঁরই অর্থাৎ জুবাইরের প্রচেষ্টায় উপর্যুক্ত গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরে 'আস বিন ওয়ায়িলের নিকট থেকে জুবাইদের পাওনা আদায় করে দেয়া হয়।'

### नुश्चमग्न कीवन याशन (حَيَاةُ الْكَدْحِ) :

নাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কোন কাজ-কর্মের কথা পাওয়া যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, বনু সা'দ গোত্রে দুধমা'র গৃহে থাকাবস্থায় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ছাগল চরানোর উদ্দ্যেশে মাঠে গমন করতেন। মক্কাতেও কয়েক কীরাত অর্থের বিনিময়ে তিনি ছাগল চরাতেন। প

অধিকন্তু, কৈশোরে চাচা আবৃ ত্বালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি সিরিয়া গমন করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি (ﷺ) সায়িব বিন আবৃ মাখয়মীর সাথে ব্যবসা করতেন এবং তিনি একজন ভাল অংশীদার ছিলেন। না তোষামোদী ছিলেন, না ঝগড়াটে ছিলেন। তিনি যখন মক্কা বিজয়ের সময় আগমন করেন তখন তাকে সাদর সম্ভাশষন জানান এবং বললেন, হে আমার ভাই এবং ব্যবসায়ের অংশীদার।

তারপর যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন খাদীজাহ ক্রিল্পান্ত বিনতে খুওয়াইলিদ ক্রিল্পান্ত বিদেশ্যে শাম দেশে গমন করেন। ইবনে ইসহাক্ত হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ ক্রিল্পান্ত সম্রান্ত সম্পদশালী ও ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তিনি ব্যবসায়ীগণের নিকট অর্থলগ্নী করতেন। পুরো কুরাইশ গোত্রই জীবন জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। যখন বিবি খাদীজাহ ক্রিল্পা রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং আমানত হেফাজতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি মুহাম্মদ (ক্রি)-এর নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর দাস মায়সারাহর সঙ্গে শাম দেশে গমন করতে পারেন। তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে লভ্যাংশ বা মুনাফা প্রদান করা হয়ে তাঁকে তার চেয়ে অধিকমাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। মুহাম্মাদ (ক্রি) এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারাহর সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।

#### খानीकार 🚎 - এর সঙ্গে বিবাহ (زَوَاجُهُ بِخَدِيْجَةَ) :

সিরিয়া থেকে যুবক নাবী (﴿)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হল। হিসাব নিকাশ করে আমানতসহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কোন দিনই তা পাননি। এতে খাদীজাহ (﴿)-এর অন্তর তৃপ্তির আমেজে ভরে ওঠে। অধিকম্ভ, তাঁর দাস মায়সারাহর কথাবার্তা থেকে মুহাম্মদ (﴿)
মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার পর রাস্পুলাহ (﴿)-এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং তাঁকে পতি হিসেবে

<sup>ু</sup> মোখতাসারুস সীরাহ ৩০-৩১ পুঃ।

<sup>ै</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৬৬ পুঃ।

<sup>ু</sup> সহীহুল বুখারী, আল এজারত বাবু রাইল গানামে আলা কাবারিতা ১ম খণ্ড ৩০১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৮৭-১৮৮ পৃঃ।

পাওয়ার একটা গোপন বাসনা ক্রমেই তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এর পূর্বে বড় বড় সরদার, নেতা ও প্রধানগণ অনেকেই তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু তিনি কোনটিই মঞ্জুর করেন নি। অথচ মুহাম্মদ (১৯)-কে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য তিনি যার পরনাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি নিজ অন্তরের গোপন বাসনা ও ব্যাকুলতার কথা তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহ এর নিকট ব্যক্ত করলেন এবং বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মদ (১৯)-এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। নাফীসা বিবি খাদীজাহ জ্বিন্ত্বা-এর প্রস্তাব সম্পর্কে নাবী কারীম (১৯)-এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। নাবী কারীম (১৯) এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্বাপন করে বিষয়টি চাচা আবৃ ত্বালিবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবৃ ত্বালিব এ ব্যাপারে খাদীজাহ জ্বিন্ত্বা-এর পিতৃব্যের সঙ্গে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক শুভক্ষণে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দু'টি প্রাণ বিশ্বমানবের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

নাবী কারীম (ﷺ) এবং বিবি খাদীজাহ এর মধ্যে শুভ বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'মাস পর। তিনি সহধর্মিনী খাদীজাহকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। এ সময় খাদীজাহ এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং নাবী কারীম (ﷺ)- এর প্রথমা সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদীজাহ এর গর্ভজাত সন্তান। নাবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই উপনাম হয় 'আবুল কাসেম'। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসূম, ফাত্বিমাহ ও আবুল্লাহ। আবুল্লাহর উপাধি ছিল 'ত্বাইয়িব' এবং 'ত্বাহির'।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাত্বিমাহ 🚌 ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। ফাত্বিমাহ 🚌 এর মৃত্যু হয়েছিল নাবী কারীম (ﷺ)-এর ছয় মাস পর।

## का वार शृष्ट भूनः निर्माण এवर राजात आजखबान जन्मिकि विवान मीमारमा (بِنَاءُ الْكَعْبَةِ وَقَضِيَّةُ التَّحْكِيْمِ) :

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন তখন কুরাইশগণ কা'বাহ গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ, কা'বাহ গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাঈল (ﷺ)-এর আমল হতেই এ ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহুর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সেই বছরেই মক্কা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে কা'বাহমুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ায় কা'বাহগৃহের দেওয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং য়ে কোন মুহুর্তে তা ধ্বসে পড়ার আশক্ষা ঘণীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন কা'বাহ গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণু রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

কা'বাহ গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ কা'বাহ গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ-সম্পদ (হালাল) ব্যবহার করা হবে। এতে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে

ইবনে হিশাম ১ম বণ্ড ১৮৯-১৯০ পৃঃ। ফিক্ছস সীরাহ ৫৯ পৃঃ ও তালকিহল ফোহুম ৭ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৯০-১৯১ পৃঃ, ফিকুহুস সীরাহ ৬০ পৃঃ। ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ১৫০ পৃঃ। তারীখের বই সমূহে কিছু মতভেদের কথা উলে-খিত হয়েছে। তবে আমার নিকট যা অধিক গ্রহণযোগ্য তা এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা চলবে না। এ সকল নীতির প্রতি অকুষ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল।

নতুন ইমারত তৈরির জন্য পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলার কাজে হাত দিতে কারো সাহস হচ্ছে না, অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেন এবং কোদাল হাতে নিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাদের তো ভাল ব্যতীত কোন মন্দ উদ্দেশ্য নেই।" আর অন্যেরা ভীত-সন্তুম্ভ চিন্তে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু দু'রুকনের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পরও যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁর উপর কোন বিপদ আপদ আসছে না তখন দ্বিতীয় দিনে সকলেই ভাঙ্গার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। যখন ইবরাহীম (﴿ﷺ)-এর ভিন্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন নির্মাণ কাজ শুরু হল। প্রত্যেক গোত্র যাতে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে তজ্জন্য কোন্ গোত্র কোন্ অংশ নির্মাণ করবেন পূর্বাহ্লেই তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তর সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বাক্ম নামক একজন রুমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল। নির্মাণ কাজ যখন কৃষ্ণ প্রস্তরের স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছল তখন নতুনভাবে এক সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যাটি হল কে 'হাজারে আসওয়াদ' তথা 'কৃষ্ণ প্রস্তর'টি স্থাপন করার মহা গৌরব অর্জন করবেন তা নিয়ে। এ ব্যাপারে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি চার বা পাঁচ দিন চললো।

সকলেই নিজে বা তাঁর গোত্র কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন করার দাবীতে অনড়। সকলেরই এক কথা, এ কাজটি তাঁরাই করবেন। কেউই সামান্য ছাড় দিতেও তৈরি নন। সকলেরই একই কথা, একই জেদ। জেদ ক্রেমান্বয়ে রূপান্তরিত হল রেষারেষিতে। রেষারেষির পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে রক্তারক্তি। এ ব্যাপারে রক্তারক্তি করতেও তাঁরা পিছপা হবেন না। সকল গোত্রের মধ্যেই চলছে সাজ সাজ রব। হারামে শুরু হয়েছে অস্ত্রের মহড়া। একটু নরমপন্থীগণ সকলেই আতঞ্কিত কখন যে যুদ্ধ বেধে যায় কে তা জানে।

এমন বিভীষিকাময় এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ষীয়ান নেতা আবৃ উমাইয়া মাখযুমী এ সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেলেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করলেন যে, আগামী কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তাঁর উপরেই এ বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা! দেখা গেল সকল আরববাসীর প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমিনই সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। নাবী কারীম (ক্ষ্মুট্র)-এর এভাবে আসতে দেখে সকলেই চিৎকার করে বলে উঠল:

## هٰذَا الْأُمِيْنُ، رَضَيْنَاهُ، هٰذَا مُحَمَّدُ،

আমাদের বিশ্বাসী, আমরা সকলেই এঁর উপর সম্ভষ্ট, তিনিই মুহাম্মদ (ﷺ)।

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) যখন তাঁদের নিকটবর্তী হলেন তখন ব্যাপারটি সবিস্তারে তাঁর নিকট পেশ করা হল। তখন তিনি একখানা চাদর চাইলেন। তাঁকে চাদর দেয়া হলে তিনি মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণ প্রস্তরটি তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপতিগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তোলন করুন। তাঁরা তাই করলেন। চাদর যখন কৃষ্ণ প্রস্তর রাখার স্থানে পৌছল তখন তিনি স্বীয় মুবারক হস্তে কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই ষ্টেচিত্তে মেনে নিলেন। অত্যন্ত সহজ, সুশৃঙ্খল এবং সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এ দিকে কুরাইশগণের নিকট বৈধ অর্থের ঘাটতি দেখা দিল। এ জন্যই উত্তর দিক হতে কা'বাহ গৃহের দৈর্ঘ্য আনুমানিক ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেয়া হল। এ অংশটুকুই 'হিজ্র' ও 'হাতীম' নামে প্রসিদ্ধ। এবার কুরাইশগণ কা'বাহর দরজা ভূমি হতে বিশেষভাবে উঁচু করে দিলেন যেন এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে যাকে তাঁরা অনুমতি দেবেন। যখন দেয়ালগুলো পনের হাত উঁচু হল তখন গৃহের অভ্যন্তর ভাগে ছয়টি পিলার বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হল এবং তার উপর ছাদ দেয়া হল। কা'বাহ গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে একটি চতুর্ভূজের রূপ ধারণ করল। বর্তমানে কা'বাহ গৃহের উচ্চতা হচ্ছে পনের মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর বিশিষ্ট দেয়াল এবং তার সামনের দেয়াল অর্থাৎ: দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দেয়াল হচ্ছে দশ দশ মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর মাতাফের জায়গা হতে দেড়

মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দরজা বিশিষ্ট দেয়াল এবং এর সাথে সামনের দেয়াল অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দেয়াল বার মিটার করে। দরজা রয়েছে মেঝে থেকে দু'মিটার উঁচুতে। দেয়ালের পাশেই চতুর্দিকে নীচু জায়গা এক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চেয়ার সমতুল্য অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে যার উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ ত্রিশ সেন্টিমিটার। একে শাজরাওয়ান (চলম্ভ দুর্লভ) বলা হয়। এটাও হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বায়তুল্লাহর অংশ। কিন্তু কুরাইশগণ এটাও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

#### : (السِّيْرَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ قَبْلَ النُّبُوِّةِ) न्तूअश्राण लाएन পূर्वकालीन সংক্ষिপ্ত চরিত্র

বিভিন্ন মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে যে সকল সদগুণাবলির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে সবগুলোর চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর অস্তিত্বের সবটুকু জুড়ে। তিনি ছিলেন চিন্তা-চেতনার যথার্থতা, পারদর্শিতা এবং ন্যায় পরায়ণতার এক জ্বলন্ত প্রতীক। রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-কে প্রদান করা হয়েছিল সুষমামণ্ডিত দেহ সৌষ্ঠব, তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি, যাবতীয় জ্ঞানের পরিপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের নিশ্চয়তা। তিনি দীর্ঘ সময় যাবৎ নীরবতা অবলম্বনের মাধ্যমে নিরবছিন্ন ধ্যান ও অনুসন্ধান কাজে রত থাকতে এবং বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের উদঘাটন করতে সক্ষম হতেন। তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ বৃদ্ধি বিবেচনা এবং নির্ভুল নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা মানব সমাজের প্রকৃত অবস্থা, দল বা গোত্রসমূহের গতিবিধি ও মন-মানসিকতা, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ণ্ডলো অনুধাবনের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতেন। যার ফলে শত অন্যায়, অপ্লীলতা এবং অনাচার পরিবেষ্টিত সমাজে বসবাস করেও তিনি ছিলেন সবকিছুর উর্ধের্ব, সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র। শরাবপায়ীদের সাথে বসবাস করেও কোনদিন তিনি শরাব স্পর্শ করেন নি, দেবদেবীর আস্তানায় যবেহকৃত পশুর গোশত্ তিনি কক্ষনো খাননি এবং মূর্তির নামে অনুষ্ঠিত কোন প্রকার খেলাধূলায় তিনি কক্ষনো অংশ গ্রহণ করেননি।

জীবনের প্রথমন্তর থেকেই তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত যাবতীয় মিথ্যা উপাস্যকে ঘৃণা করতেন এবং সে ঘৃণার মাত্রা এতই অধিক ছিল যে, তাঁর দৃষ্টিতে আর অন্য কোন জিনিস এত নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় ছিল না। এমনকি লাত ও ওয্যার নামে শপথ করার ব্যাপারটি তাঁর কানে গেলে তিনি তা সহ্য করতেই পারতেন না। ই

রাস্লুলাহ (১৯) যে আল্লাহর খাস রহমত, হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে লালিত পালিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অতএব, যখনই পার্থিব কোন ফায়দা লাভের দিকে প্রবৃত্তি আকৃষ্ট বা আকর্ষিত হয়েছে অথবা অপছন্দনীয় কিংবা অনুসরণীয় রীতিনীতি অনুসরণের প্রতি আখলাক আকৃষ্ট হয়েছে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন সেখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইবনে আসীরের একটি বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (১৯) বলেছেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের লোকেরা যে সকল কাজ করেছে দু'বার ছাড়া আর কক্ষনো সে ব্যাপারে আমার খেয়াল জাগেনি। কিন্তু সে দু'বারের বেলায় আল্লাহ তা'আলা আমার এবং সে কাজের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর পর কক্ষনো সে ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন খেয়াল জন্মে নি যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা আমাকে পয়গম্বরীর মর্যাদা প্রদান করেছেন।

এ ঘটনা ছিল, যে বালকের সঙ্গে আমি মক্কার উপরিভাগে ছাগল চরাতাম এক রাত্রে তাকে বললাম, 'তুমি আমার ছাগলগুলো একটু দেখাশোনা করো, আমি মক্কায় যাই এবং সেখানে অন্যান্য যুবকগণের মতো যৌবন সংশ্লিষ্ট আবৃত্তি অনুষ্ঠানে যোগদান করি।'

সে বলল, 'ঠিক আছে। এর পর আমি বের হলাম এবং তখনো মক্কার প্রথম ঘরের নিকটেই ছিলাম এমন সময় কিছু বাদ্য যন্ত্রের শব্দ এসে কানে পৌছল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথা থেকে বাদ্যযন্ত্রের এ শব্দ ভেসে আসছে?'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্ঠব্য ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৯২-১৯৭ পৃঃ ফিকুছস সীরাহ ৬২ পৃঃ সহীহল বুখারী মক্কার ফ্যীলত অধ্যায় ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ, তারীখে খুমরী ১ম খণ্ড ৬৪-৬৫ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> বোহায্যার ঘটনায় এবং মুদ্রণে বিদ্যমান আছে। দ্রষ্ঠব্য ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ।

লোকেরা বলল, "অমুকের বিবাহ হচ্ছে, তারই বাজনা বাজছে"। আমি সেই যন্ত্র সঙ্গীত শ্রবণের জন্য সেখানে বসে পড়লাম। অমনি আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণ আমার শ্রবণ শক্তির উপর আরোপিত হল। তিনি আমার কর্ণের কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং আমি সেখানে শুয়ে পড়লাম। তারপর সূর্যের তাপে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার পর আমি আমার সে বন্ধুর নিকট চলে গোলাম এবং তার জিজ্ঞাসার জবাবে ঘটনাটি তার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। এর পর আবার এক রাত্রি আমার বন্ধুর নিকট বসেছিলাম এবং মক্কায় পৌছে তদ্রুপ ঘটনার সম্মুখীন হলাম। তদন্তর আর কক্ষনো অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করি নি।

সহীহুল বুখারীতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কা'বাহ গৃহের নিমার্ণ কাজ চলছিল তখন নাবী কারীম (﴿) এবং 'আব্বাস ﴿) প্রস্তর বহন করে আনছিলেন। 'আব্বাস ﴿) রাসূলুল্লাহ (﴿) কিন্তু তিনি বললেন, 'স্বীয় লুঙ্গি আপন কাঁধে রাখ তাহলে প্রস্তর বহন জনিত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে গেল এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, 'আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি"। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লুঙ্গি বেঁধে দেয়া হল। অন্য বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, এরপর তাঁর লজ্জাস্থান আর কোন দিনই দেখা যায় নি।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর কাজকর্ম ছিল সব চেয়ে আকর্ষণীয়, চরিত্র ছিল সর্বোত্তম এবং মহানুভবতা ছিল সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। তিনি ছিলেন সর্বাধিক শিষ্টাচারী, নম্র-ভদ্র, সদালাপী ও সদাচারী। তিনি ছিলেন সব চেয়ে দয়াদ্র চিত্ত, দূরদর্শী, সৃক্ষদর্শী ও সত্যবাদী। মিথ্যা কক্ষনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয় ছিলেন যে আরববাসীগণ সকলেই তাঁকে 'আল-আমীন' বলে আহ্বান জানাতেন।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন আরববাসীগণের মধ্যে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। খাদীজাহ 📾 সাক্ষ্য দিতেন যে, 'তিনি অভাবগ্রস্তদের বোঝা বহন করতেন, নিঃস্ব ও অসহায়দের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। ন্যায্য দাবীদারদের তিনি সহায়তা করতেন এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য মশহুর ছিলেন।

<sup>े</sup> হাদীসটি হাকেম ও যাহাবী বিশুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর আল বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে ২য় খণ্ড ২৮৭ পৃঃ একে দুর্বল বলেছেন।

<sup>্</sup>ব সহীহুল বুখারী কা'বা নির্মাণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪০ পুঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৩</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা।

## حَيَاةُ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةُ وَالدَّعْوَةُ নুবুওয়াতী জীবন, রিসালাত ও দা'ওয়াত

পরগম্বী যুগ পবিত্র জীবনের মঞ্চাবস্থানকাল: দাওয়াতের সময়কাল ও ন্তর (النَّبُ وَالدَّعْ وَالْمُوالِّ وَالْمُؤْمِّ وَالدَّعْ وَالْمُؤْمِّ وَالدَّعْ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُوالِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُعْمُ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُوالِيْمُ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِّ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ

- ১. মক্কায় অবস্থান কাল প্রায় তের বছর।
- ২. মদীনায় অবস্থান কাল দশ বছর।
  তারপর মক্কী ও মাদীনী উভয় জীবনকাল বৈশিষ্ট্য ও কর্ম প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ছিল স্তর ক্রমিক এবং
  তিনুধর্মী। তাঁর পয়গম্বরী জীবনের উভয় অংশ পর্যালোচনা এবং পরীক্ষণ করলে অনুক্রমিক স্তরগুলো
  সমীক্ষা করে দেখা বহুলাংশে সহজতর হয়ে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কায় অবস্থানকাল এবং কর্মপ্রক্রিয়াকে তিনটি অনুক্রমিক স্তরে বিভক্ত করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

- ১. সর্ব সাধারণের অবগতির অন্তরালে গোপন দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের স্তর (তিন বছর)।
- ২. মক্কাবাসীগণের নিকট প্রকাশ্য দাওয়াত ও তাবলীগী কাজের স্তর (নবুওয়াতী ৪র্থ বছর থেকে মদীনায় হিজরত করা পর্যন্ত)।
- ৩. মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ ও বিস্তৃতির স্তর (১০ম নবুওয়াতী বর্ষের শেষ ভাগ হতে মাদানী জীবন শুরু হয়ে মৃত্যু পূর্যন্ত)।

মদীনার জীবন এবং মদীনায় অবস্থানকালের স্তর অনুযায়ী বিস্তৃত আলোচনা যথাক্রমে সন্নিবেশিত হবে।

# পয়গমরীত্বের প্রচ্ছায়ায় (فِيْ ظِلَالِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ)

হেরা গুহার অভ্যন্তরে (فِيْ غَارِ حِرَاءٍ) :

রাস্লুল্লাহ (﴿ যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ঐ সময় তাঁর এত দীনের বিচার বিবেচনা, বুদ্ধিমতা ও চিন্ত ।-ভাবনা যা জনগণ এবং তাঁর মধ্যে ব্যবধানের এক প্রাচীর সৃষ্টি করে চলেছিল তা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠতে থাকলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে দু'মাইল দ্রত্বে অবস্থিত নূর পর্বতের হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতে লাগলেন। এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র আকার-আয়তনের একটি গুহা। এর দৈর্ঘ হচ্ছে চার গজ এবং প্রস্থ পৌনে দু'গজ। এর নীচ দিকটা তেমন গভীর ছিল না। একটি ছোট্ট পথের প্রান্তভাগে অবস্থিত পর্বতের উপরি অংশের একত্রে মিলে মিশে ঠিক এমন একটি আকার আকৃতি ধারণ করেছিল যা শোভাযাত্রার পুরোভাগে অবস্থিত আরোহী শূন্য সুসজ্জিত অশ্বের মতো দেখায়।

পুরো রমাযান রাস্লুল্লাহ (ﷺ) হেরা গুহায় অবস্থান করে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকনে। বিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের অন্তরাল থেকে যে মহাশক্তি প্রতিটি মুহূর্তে সকল কিছুকে জীবন, জীবিকা ও শক্তি জাগিয়ে চলেছেন, সমগ্র বিশ্বময় সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের এক শাশ্বত ব্যবস্থা বজায় রেখে চলেছেন, সেই মহা মহীয়ান ও গরীয়ান সন্ত্রার ধ্যানে মশগুল থাকতেন। স্বগোত্রীয় লোকেদের অর্থহীন বহুত্বাদী বিশ্বাস ও পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা তাঁর অন্তরে দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। কিন্তু তাঁর সামনে এমন কোন পথ খোলা ছিল না যে পথ ধরে তিনি শান্তি ও স্বন্তির সঙ্গে পদচারণা করতে সক্ষম হতেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> আল্লামা সুলায়মান মানসুরপুরী, রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১ম খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ২৩৫ ও ২৩৬ পৃষ্ঠা। ফী যিলালিল কুরআন: ২৯/১৬৬ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্জন-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতের এক মহতী কর্মসূচীর জন্য তাঁকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। যে আত্মার নসীবে নবুওয়াতরূপী এক মহান আসমানী নেয়ামত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে এবং যিনি পথভ্রম্ভ ও অধঃপতিত মানুষকে সঠিকপথ নির্দেশনা দিয়ে করবেন ধন্য তাঁর জন্য যথার্থই প্রয়োজন সমাজ জীবনের যাবতীয় ব্যস্ততা, জীবন যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় ঝামেলা এবং সমস্যা থেকে মুক্ত থেকে নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মদ (১৯৯০)-কে বিশ্বব্যবস্থায় সব চেয়ে মর্যাদাশীল ও দায়িত্বশীল-আমানতদার মনোনীত করে তাঁর কাঁধে দায়িত্বভার অর্পণের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জীবন বিধানের রূপরেখা পরিবর্তন এবং অর্থহীন আদর্শের জঞ্জাল সরিয়ে শাশ্বত আদর্শের আঙ্গিকে ইতিহাসের পরিমার্জিত ধারা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখন নবুওয়াত প্রদানের তিন বছর পূর্ব হতেই তাঁর জন্য একমাসব্যাপী নির্জনতা অবলম্বন অপরিহার্য করে দিলেন যাতে তিনি গভীর ধ্যানের সূত্র ধরে দিব্যজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হন। নির্জন হেরা গুহার সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি বিশ্বের আধ্যাত্মিক জগতে পরিভ্রমণ করতেন এবং সকল অক্তিত্বের অন্তর্বালে পুক্লায়িত অদৃশ্য রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করতেন যাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসা মাত্রই তিনি বাস্তবায়নের ব্যাপারে ব্রতী হতে পারেন। ব

## জিবরাঈল (ﷺ)-এর আগমন (ﷺ) কুনুট্ট يُثْرِلُ بِالْوَحْيِ

নাবী কারীম (ৄুুুুু)-এর বয়সের ৪০তম বছর যখন পূর্ণ হল- এটাই হচ্ছে মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির বয়স এবং বলা হয়েছে যে, এ বয়স হচ্ছে পয়গম্বরগণের নবুওয়াত প্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স-তখন নবুওয়াতের কিছু স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ হতে লাগল। সে লক্ষণগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন তা প্রতীয়মান হতো সুবহে সাদেকের মত। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল ছয়টি মাস যা ছিল নবুওয়াতের সময়সীমার ছয়চল্লিশতম অংশ এবং নবুওয়াতের সময়সীমা ছিল তেইশ বছর। এরপর তিনি যখন হেরাগুহায় নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে হতে তৃতীয় বর্ষ অতিবাহিত হতে থাকল তখন আল্লাহ তা আলা পৃথিবীর মানুষের উপর স্বীয় রহমত বর্ষণের ইচ্ছে করলেন। তারপর আল্লাহ রাব্বল আলামীন জিবরাঈল (ৠ্রা)-এর মাধ্যমে তাঁর কুরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াতে কারীমা নাযিল করে মুহাম্মদ (ৄুুুুু)-কে নবুওয়াতের মহান মর্যাদা প্রদানে ভূষিত করেন।

বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণাদি গভীরভাবে অনুধাবন করলেই জিবরাঈল (ﷺ)'র আগমনের প্রকৃত দিন তারিখ ও সময় অবগত হওয়া সম্ভব হবে। আমাদের সন্ধানের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রমাযান মাসে ২১ তারিখ সোমবার দিবাগত রাত্রে। খ্রীষ্টিয় হিসাব অনুযায়ী দিনটি ছিল ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। চান্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী নাবী কারীম (ﷺ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর ছয় মাস বার দিন এবং সৌর হিসাব অনুযায়ী ছিল ৩৯ বছর ৩ মাস ২০ দিন।

<sup>े</sup> ফী যিলালিল কুরআন: পারা ২৯, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭।

<sup>ৈ</sup> হাফেয ইবনে হাজার বলেন যে, বায়হাকী এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, স্বপ্লের সময় ছয় মাস ছিল। অতএব স্বপ্লের মাধ্যমে নবুয়তের শুরু চলিশ বছর পূর্ণ হবার পরে রবিউল আওয়াল মাসেই হয়েছিল। যা তাঁর জন্ম মাস ছিল। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তাঁর নিকট রমাযান মাসে ওহী আসা আরম্ভ হয়েছিল। ফতছলবারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা।

ত ধহী নাখিল শুরুর মাস দিন এবং তারিখ ঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর ওহী প্রাপ্তি এবং নবুওয়ত লাভের মহান মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার মাস ও দিন তারিখ সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অধিক সংখ্যক চরিতকারগণ এ ব্যাপারে অভিনু মত পোষণ করে থাকেন যে মাসটি ছিল রবিউল আওয়াল। কিন্তু অন্য এক দল বলেন যে, মাসটি ছিল রমাযানুল মুবারক। কেউ কেউ আবার এ কথাও বলে থাকেন যে মাসটি ছিল রজব। (দ্রষ্টব্য- শাইখ আব্দুলাহ রচিত মোখতাসারুস 'সীরাহ' পৃষ্ঠা ৭৫) দ্বিতীয় দলের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে আমাদের মনে হয়, অর্থাৎ যারা বলেন যে, এটা রমাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল তাঁদের মত কারণ, আলাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আসুন, এখন আমরা উন্মূল মুমেনীন 'আয়িশাহ ক্রিল্লা-এর বর্ণনা থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেই। এটা নৈসর্গিক নূর বা আসমানী দীপ্তির মতো এমন এক আলোক রিদ্দি ছিল যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদ্রিত হতে থাকে, জীবনের গতিধারা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হতে থাকে। 'আয়িশাহ ক্রিল্লা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ক্রিল্ক্র্যু)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল মুমের অবস্থায় স্বপুযোগে, তিনি যখন যে স্বপুই দেখতেন তা প্রভাত রিশ্যির মতো প্রকাশিত হতো। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি নির্জনতাপ্রিয় হতে থাকলেন। নিরবাচ্ছিন্ন নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকার সুবিধার্থে তিনি হিরা গুহায় অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় গৃহে প্রত্যাবর্তণ না করে রাতের পর রাত তিনি এবাদত বন্দেগী এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। এ জন্য খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে সব ফুরিয়ে গেলে পুনরায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন।

পূর্বের মতো খাদ্য এবং পানীয় সঙ্গে নিয়ে পুনরায় তিনি হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান মগ্ন হতেন। ওহী নাযিলের মাধ্যমে তাঁর নিকট সত্য প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই তিনি হেরাগুহার নির্জনতায় অবস্থান করতে থাকেন।

এমনভাবে একদিন তিনি যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন আল্লাহর দৃত জিবরাঈল (ﷺ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন, 'তুমি পড়"। তিনি বললেন, 'পড়ার অভ্যাস আমার নেই।' তারপর তিনি তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি পড়"। তিনি আবারও বললেন, 'আমার পড়ার অভ্যাস নেই"। তারপর তৃতীয় দফায় আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন 'পড়-

**অর্থ:** সেই প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিণ্ড থেকে। পড় সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাদের জন্য অধিকতর দয়ালু।"<sup>১</sup>

তারপর ওহীর আয়াতগুলো অন্তরে ধারণ করে নাবী কারীম (ক্রু) কিছুটা অস্থির ও স্পন্দিত চিত্তে খাদীজাহ বিনতে খোওয়ালেদের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, 'আমাকে বস্ত্রাবৃত করো, আমাকে বস্ত্রাবৃত করো।' খাদীজাহ হ্রু তাঁকে শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর অস্থিরতা ও চিত্ত স্পন্দন প্রশমিত হলে তিনি তাঁর সহধর্মিনীকে বললেন, (আমার কী হলো?) অতঃপর হেরা গুহার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে বললেন (আমি খুব ভয় পাচ্ছি)। তাঁর অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ্য করে খাদীজাহ ভ্রু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, আল্লাহ কক্ষনো আপনাকে অপমান করবেন না। কেননা আত্রীয়-স্বজনদের সঙ্গে

দ্বিতীয় মতটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে নবী কারীম () রমাযান মাসেই হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং এটাও জানা যায় যে, জিবরাঈল (আঃ) সেখানে আগমন করতেন, অধিকজ্ব যাঁরা রমাযান মাসে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন কোন তারীখে তা অবতীর্ণ হয়েছিল সে ব্যাপারেও বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন রমাযান মাসের ৭ তারীখে, কেউ বলেছেন ১৭ তারীখে, কেউ বা আবার বলেছেন ১৮ তারীখে তা অবতীর্ণ হয়েছিল (দুষ্টব্য- মোখতাসাক্রস সীরাহ ৭৫ পৃঃ, রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ) আল্লামা খুযরী অত্যন্ত জােরের সঙ্গে বলেছেন যে, তারীখটি ছিল ১৭ই রমাযান (দৃষ্টব্য- তারীখে খুযরী ১ম খণ্ড ৬৯ পৃঃ এবং তারীকুত্তাশরীউল ইসলামী ৫-৭ পৃঃ)। আমার মতে ২১শে রমাযান এ জন্য গ্রহণযোগ্য যে, যদিও এটার স্বপক্ষে কেউ নাই, তবুও অধিক সংখ্যক চরিতকার এ ব্যাপারে এক মত হয়েছেন যে, রাস্লুল্লাহ ()-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির দিনটি ছিল সােমবার। এ সমর্থন পাওয়া যায় আবৃ কা্তাদাহর সেই বর্ণনা থেকে, যখন রাস্লুল্লাহ ()-এর নিকট সােমবারের রােযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, এ হচ্ছে সেই দিন যেদিন আমি ভ্রিষ্ট হয়েছিলাম এবং আমার নিকট ওহী নািযিল করে আমাকে নবুওয়ত প্রদান করা হয়েছিল।"(সহীহ মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড ৩৬৮ পৃঃ, মুসনদে আহমদ ২৯৭ পৃঃ, বায়হাকী ৪র্থ খণ্ড ২৮৬ ও ৩০০ পৃঃ, হাকেম ২য় খণ্ড ২৬৬ পৃঃ)। সেই রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে বিজ্ঞাড় রািত্রগোনেই ধরা হয়ে থাকে।

এখন আমরা এক দিকে কুরআন কারীম থেকে অবগত হচ্ছি যে, আল্লাহ তা আলা বলেছেন, (١: القدر) (القدر) তাছাড়া, আবু কাতাদাহর বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, রাস্লুলাহ (﴿) সোমবার দিবস নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তৃতীয় সূত্রে পঞ্জিকার হিসেবে জানা যায়, ঐ বছর রমাযান মাসে কোন্ কোন্ তারীখ সোমবার ছিল। অতএব নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে, নবী কারীম (﴿) নবুওয়তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ২১শে রমাযানের রাত্রিতে। সূতরাং এটা ছিল ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম তারিখ।

<sup>े ﴿</sup>عَلَّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿

আপনি সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন। অসহায়দের আশ্রয় প্রদান করেন। মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্তদের ঋণের দায় মোচনে সাহায্য করেন, যারা সত্যের পথে থাকে তাদেরকে আপনি সাহায্য করেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।

এরপর খাদীজাহ ্রিল্প তাঁকে স্বীয় চাচাত ভাই অরাকা বিন নাওফাল বিন আসাদ বিন আব্দুল 'উয্যার নিকট নিয়ে গেলেন। জাহেলিয়াত আমলে অরাকা খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন এবং ইবরাণী ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছিলেন। এক সময় তিনি ইবরাণী ভাষায় কিতাব লেখতেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজাহ হ্রিল্প তাঁকে বললেন, 'ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। তিনি কী যেন সব কথাবার্তা বলছেন এবং অস্থির হয়ে পড়ছেন।'

অরাকা বললেন, 'ভাতিজা, বলতো তুমি কী দেখেছ? কী হয়েছে তোমার?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং হিরাগুহায় যেভাবে যা ঘটেছিল সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করলেন অরাকার নিকট।

আনুপূর্বিক সব কিছু শ্রবণের পর বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে অরাকা বলে উঠলেন, 'ইনিই তো সেই জিবরাঈল যিনি মূসা (ﷺ)-এর নিকটেও আগমন করেছিলেন। ১

তারপর বলতে থাকলেন, 'হায়! হায়! যেদিন আপনার স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোকেরা আপনার উপর নানাভাবে জুলম অত্যাচার করবে এবং আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে সেদিন যদি আমি শক্তিমান এবং জীবিত থাকতাম।'

অরাকার মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'একী! ওরা আমাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে?'

অরাকা বললেন, 'হাাঁ, তারা অবশ্যই আপনাকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে।' তিনি আরও বললেন 'গুধু আপনার কথাই নয়, অতীতে এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। যখনই জনসমাজে সত্যের বার্তা বাহক কোন সাধক পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তখনই তার স্বাগোত্রীয় লোকেরা নানাভাবে তার উপর জুলম, নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে।' তিনি আরও বললেন, 'মনে রাখুন আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে সর্ব প্রকারে আপনাকে সাহায্য করব।' কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওরাকা মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ দিকে ওহী আসাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ব

#### : (فَتْرَةُ الْوَحْيِ) বন্ধ

কত দিন যাবৎ ওহী বন্ধ ছিল সেই ব্যাপারে ইতিহাসবেত্তাগণ কয়েকটি মতামত পেশ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সঠিক কথা হলো ওহী বন্ধ ছিল মাত্র কয়েকদিন। কতদিন যাবৎ ওহী বন্ধ ছিল সে ব্যাপারে ইবনে সা'দ ইবনে 'আব্বাস হতে একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন যা এ দাবীর পৃষ্ঠপোষকতা করে। কোন কোন সূত্রে এ কথাটি প্রচারিত হয়ে এসেছে যে, আড়াই কিংবা তিন বছর যাবৎ ওহী অবতীর্ণ বন্ধ ছিল; কিন্তু তা সঠিক নয়।

এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং এতদ্সম্পর্কিত বর্ণনা ও বিজ্ঞজনের মতামতসমূহের উপর তীক্ষ দৃষ্টিপাতের ফলে আমার নিকট একটি কিছু অপ্রচলিত বিষয় প্রকাশিত হয়েছে এবং বিজ্ঞজনের মধ্যে এ বিষয়ে দ্বিমত প্রত্যক্ষ করা যায় না তা হলো: নবুওয়াতের পূর্বে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) হেরা গুহায় কেবলমাত্র একমাস ধরে

ই তাবারী ২য় খণ্ড ২০৭ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৩৭-২৩৮ পৃঃ। শেষে কিছুটা অংশ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এ বর্ণনার বৈধতা নিয়ে আমার মনে কিছুটা দিধা আছে। সহীছল বুখারীর বর্ণনাভঙ্গী এবং তার বিভিন্ন বর্ণনার সমন্বয় সাধনের পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রাস্লুলাহ (ক্ষ্য)-এর মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্তন এবং অরাকার সাথে সাক্ষাৎ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর সেদিনই ঘটে ছিল। অবশিষ্ট হেরাগুহার অবস্থান তিনি মক্কা হতে ফিরে গিয়ে পূর্ণ করেছিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহীহুল বুখারী- ওহী নাযিলের বিবরণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ২ ও ৪৩ পৃষ্ঠা। শব্দের কিছু কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে সহীহুল বুখারী কিতাবুত তাফসীর এবং তা'বিরুর রুইয়া পর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

নির্জনে কাটাতেন; আর সেটি হলো প্রত্যেক বছরের রামাযান মাস। নবুওয়াতের বছর ছিল এ তিন বছরের শেষ বছর। এই রামাযানের পুরো মাস অবস্থানের শেষে আওয়াল মাসের প্রথম সকালে বিশ্বজাহানের নাবী শেষ নাবী ওহী লাভে ধন্য হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।

তাছাড়া বুখারী, মুসলিমের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ওহী বন্ধ হওয়ার পর দিতীয় বার ওহী অবতীর্ণ হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন নির্জনে পুরো মাস অবস্থানের পর ফিরে আসছিলেন সে সময়।

আমি (সফীউর রহমান) বলছি : এ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, ওহী বন্ধ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওহী অবতীর্ণ হয় সেই দিন থেদিন রাসূলুল্লাহ (क्ष्णे) যে রামাযান মাসে ওহীপ্রাপ্ত হন সেই মাসের শেষ হওয়ার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। কেননা এটাই ছিল হেরা গুহায় তাঁর শেষ অবস্থান। আর যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, তাঁর নিকট প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল ২১ রামাযানে তখন এটা নিশ্চিতরূপেই অবধারিত হয়ে গেল যে, ওহী বন্ধ থাকার সময়কাল ছিল মাত্র ১০ দিন। অতঃপর নবুওয়াতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসের প্রথম দিবস শুক্রবার সাকালে পুনরায় ওহী অবতীর্ণ হয়। হতে পারে এর রহস্য হচ্ছে রামাযানের শেস দশ দিন নির্জনে অবস্থান এবং ইতিকাফ পূর্ণকরণ এবং শাওয়ালের প্রথম দিবসকে উদ্মতে মুহাম্মদীর জন্য ঈদের দিন হিসেবে বিশেষত্ব দান। আল্লাহ অধীক জ্ঞাত।

ওহী বন্ধ থাকার সময় রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত বাধ করতেন। সহীহুল বুখারী শরীফের তাবীর (স্বপ্লের ব্যাখ্যা) পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহী বন্ধ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾﴾) এতই বিচলিত ও বিব্রতবোধ করতেন এবং তাঁর দুশ্ভিতা ও অস্বন্তিবোধ এতই অধিক বৃদ্ধি পেত যে, পর্বত শিখর হতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলতেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যখনই তিনি পর্বত শীর্ষে আরোহণ করেছেন তখন জিবরাঈল (﴿﴿﴿﴾﴾) তাঁরে দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। জিবরাঈল (﴿﴿﴿﴾) তাঁকে লক্ষ্যু করে বলেছেন, 'হে মৃহাম্মদ (﴿﴿﴿﴾) আপনি আল্লাহর সত্য নাবী।' এতদশ্রবণে তাঁর প্রাণের অস্বন্তি ভাব ন্তিমিত হয়ে আসত, মনে লাভ করতেন অনাবিল শান্তি, তারপর ফিরে আসতেন গৃহে। আবারও কোন সময় কিছু বেশীদিনের জন্য ওহী বন্ধ থাকলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতো।'

## 

হাফেয ইবনে হাজার বলেন যে, নাবী (﴿﴿﴿﴿﴾) -এর উপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি কিছুটা ভয়-ভীতির সঙ্গে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর মানসিকতার ক্ষেত্রে কিছুটা বিহ্বলতার ভাবও পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ রাব্বল আলামীন কিছুদিন ওহী নাযিল বন্ধ রাখেন, যাতে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ঠিক তাই হলো, নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) প্রথম ওহী নাযিলের অসুবিধা থেকে মুক্ত হয়ে যখন মন মানসিকতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন, ওহী গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে যখন প্রস্তুত হয়ে গেলেন, তখন জিবরাঈল (﴿﴿﴿﴾) পুনরায় ওহী নিয়ে আগমন করলেন। সহীত্রল বুখারীতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ

(جَاوَرَتُ بِحِرَآءِ شَهْرًا فَلَمًّا قَضَيْتُ جَوَارِى هَبَطْتُ [فَلَمًّا اِسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ] فَنُودِيْتُ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَبِيْنِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ مَا فِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، فَرَفَعْتُ رَأُسِى فَرَأَيْتُ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ مَا فِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَاكِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ أَمَا فِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْقًا، وَنَظَرْتُ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ، فَجُوثِتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتْ هَوِيْتُ إِلَى شَيْقًا، [فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَآءَنِي بِحِرَآءِ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ، فَجُوثِتُ مِنْهُ رُعْبًا حَتْ هَوْمِيْتُ إِلَى السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ، فَجُوثُتُ مِنْهُ رُعْلِ وَمَبُوا عَلَى مَآءً بَارِدًا)، قالَ : (فَدَقُرُونِي وَصَبُوا عَلَى مَآءً بَارِدًا)، قَالَ : (فَدَقُرُونِي وَصَبُوا عَلَى مَآءً بَارِدًا)، قَالَ : (فَدَقُرُونِي وَصَبُوا عَلَى مَآءً بَارِدًا)، قَالَ : (فَدَقُرُونِي وَصَبُوا عَلَى مَآءً بَارِدًا، فَنَزَلَتْ : ﴿ فَالْمُونُ اللّٰمِ مَا أَنْهُمُ فَانِذِرْ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ وَقِيَابَكَ فَطَهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُنْ ﴿ اللمَدْرِ: ١٠ هَ ]

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহুল বুখারীতে তা'বীর পর্বে প্রথম প্রথম স্বপুযোগে ওহী প্রকাশিত হয় অধ্যয়ে, দ্বিতীয় খণ্ড ১০৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

<sup>ৈ</sup> ফতহলবারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ।

ফর্মা নং-৭

"আমি পথ ধরে চলছিলাম এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ আমার শ্রুতিগোচর হল। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই আমি সেই ফেরেশ্তাকে দেখতে পেলাম থিনি আমার নিকট হেরা গুহায় আগমন করেছিলেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে কুরশীতে উপবিষ্ট ছিলেন। ভয়ে বিশ্ময়ে আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে এল। তারপর আমার সহধর্মিণীর নিকট এসে বললাম, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! - ওঠ, সতর্ক কর। - আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। - তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। - (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দ্রে থাক।" [মুদ্দাস্সির (৭৪): ১–৫] পর্যন্ত ওহী অবতীর্ণ করেন এরপর থেকে অবিরামভাবে ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে।

এ ক'টি আয়াত নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ওহী বন্ধ হওয়ার কয়েকদিন পর অবতীর্ণ হয়। তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পনের দুটি স্তর রয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো-

প্রথমত : রাসূলুল্লাহ (🐃)-এর উপর নবুওয়াতের প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পন।

এ মর্মে আল্লাহর বাণী : ﴿ عَاْمِنَا عَاْمِنَا ﴿ عَاْمِنَا لَهُ ﴿ عَاْمِنَا ﴾ অর্থাৎ মানবমণ্ডলী অজ্ঞতা, পাপাচার, পথভ্রস্টতা, মহান আল্লাহর ব্যতীত বাতিল উপাস্যের ইবাদত করা, তাঁর সত্ত্বা, গুণাবলী, তাঁর হক ও কর্মসমূহের সাথে শিরক বা অংশীস্থাপন করা থেকে যদি বিরত না হয় তবে তাদেরকে আল্লাহর কঠিন আয়াব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করো।

দ্বিতীয়ত : রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর উপর আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়সমূহের সাথে তাঁর সত্ত্বার সমন্বয় সাধন করা এবং তার উপর স্বয়ং অটল থাকা। ঐসব বিষয়কে কেবলমাত্র আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্যই স্বয়েণ্ণ সংরক্ষণ করা। আর যারা আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপর করবে তাদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ বনে যাওয়া। যথা পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করছেন, ﴿﴿﴿رَيُّكَ فَكَيِّ ﴾ অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করো এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَرَيْكَ فَكَيُّ ﴾ এর বাহ্যিক অর্থ : শরীর ও কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতা অর্জন। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে তার জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, সে অপবিত্র ও নোংরা অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে। আর এখানে প্রকৃতপক্ষে যে পবিত্রতা উদ্দেশ্য তা হচ্ছে, যাবতীয় শিরক ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া। ﴿﴿وَالرُّجُوزَ فَاهُ جُرُكُ فَاهُ ﴿ وَالرَّجُوزَ فَاهُ خُرُكُ تَمْكُنُ تَسْتَكُونُ وَالْمُ ﴿ وَالْمُ خُرُكُ تَمْكُنُ تَسْتَكُونُ وَالْمُ وَلَا تَعْمَالُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا تَعْمَالُ وَالْمُ وَلَا تَعْمَالُ وَلَا تُعْمَالُ وَلَا تَعْمَالُ وَلَا تَعْمَالُ وَلَا تَعْمَالُ وَلَا تُعْمَالُ وَلَا تَعْمَالُ وَلَا ت

পরবর্তী আয়াতসমূহে মানুষদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, তাদেরকে তাঁর শান্তি ও পাকড়াও থেকে ভীতি প্রদর্শন এবং দীনের কারণে মানুষের পক্ষ থেকে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন, তাদের দ্বারা অত্যাচারিত-নির্যাতিত হবেন ঐ সব বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, কুটুট্টেট্টি অর্থাৎ আপনি আপনার পরওয়ার দিগারের সম্ভুষ্টি অর্জনার্থে ধৈর্য্যধারণ করুন।

গ্নহীহল বুখারী- 'কিতাবৃত তাফসীর, বাবু অর রুজ্যা ফাহজুর" (অশালীন কাজ পরিহার করন) অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭৩৩ পৃঃ। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য কিছু অধিক বর্ণিত হয়েছে। নবী (ॐ) বলেন, 'আমি হেরায় এতেক্বাফ করি। যখন আমার এতেক্বাফ সম্পূর্ণ হয় তখন আমি নীচে অবতরণ করি। সে সময় আমি বাতনে ওয়াদী অতিক্রম করি তখন আমাকে ভাক দেয়া হয়। আমি তাকাই ভানে, বামে, সামনে, পিছনে কিন্তু কিছুই দেখতে পাই না। এর পর যখন উপরে দৃষ্টিপাত করি তখন এ ফেরেস্তাকে দেখতে পাই।"

যেবছর রামাযান মাসে গারে হেরায় এতেক্বাফ করেছিলেন এবং যে রমাযান মাসে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তা ছিল ৩য় রমাযান, অর্থাৎ শেষ রমাযান। তাঁর নিয়ম ছিল যখন তাঁর রমাযানের এতেক্বাফ পূর্ণ হত তখন তিনি প্রথম শাওয়ালে প্রত্যুবেই মক্কা প্রত্যাবর্তন করতেন। উপরি উল্লে-িফিত বর্ণনার সঙ্গে এ কথাটি জুড়ে দিলে এটা দাঁড়ায় যে, ইয়া আইউহাল মোদ্দাস্সির (হে বক্সাবৃত ব্যক্তি) ওহীটি প্রথম ওহীর দশ দিন পরে প্রথম শাওয়ালে অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ ওহী বন্ধের পূর্ণ সময়কাল কাল ছিল ১০ দিন।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রারম্ভিক সুরে মহান আল্লাহ তা'আলার এক উদাত্ত আহ্বান সুস্পষ্ট, যে আহ্বানে নাবী কারীম (ﷺ)-কে নবুওয়াতের মহা মর্যাদাপূর্ণ কাজের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হতে এবং ঘুমের আচ্ছাদন ও বিছানার উষ্ণতা পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্বাদের বাণী প্রচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর।' (আল-মুদ্দাসসির ৭৪ : ১–২)

বলা হয়ে থাকে যে, যে নিজের জন্যই বাঁচতে চায় সে আরাম আয়েশে গা ভাসিয়ে চলতে পারে। কিন্তু আপনাকে এক বিরাট ও মহান দায়িত্বে আতানিয়োগ করতে হচ্ছে তখন ঘুমের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? আরাম আয়েশের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? আপনার গরম বিছানার কী প্রয়োজন? কী প্রয়োজন আপনার সুখময় জীবন যাপনের? আপনি উঠে পড়ুন এবং ঐ মহানকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আপনার ঘুম এবং আরাম আয়েশের সময় এখন অতিক্রান্ত। এখন আপনাকে অবিরাম পরিশ্রম করে যেতে হবে এবং দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক সংগ্রামে আতানিয়োগ করতে হবে।

আল্লাহর পথে আহ্বান এবং কালেমার দাওয়াত ও তাবলীগী নেসাবের কাজ হচ্ছে অতীব উঁচু দরের কাজ। কিন্তু এ পথে চলার ব্যাপারটি হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ভীতিজনক এবং বিপদ-সংকুল। এ কাজ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে শান্তির নীড় ঘর-বাড়ি, সুখময় পারিবারিক পরিবেশ, আরাম-আয়েশ সিন্ধ শয্যা থেকে টেনে বের করে এনে দুশ্ভিম্তা, দুর্ভাবনা এবং দুঃখ কষ্টের অথৈ সাগরে নিক্ষেপ করে দিল। এনে দাঁড় করিয়ে দিল মানুষের বাহ্যিক পোষাকী আচরণ এবং শঠতাপূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিগত দ্বিধা-দন্দের দারুণ টানা-পোড়েনের মাধ্যমে।

তারপর, নাবী কারীম (﴿
ত্রু) তাঁর অবস্থা এবং দায়িত্বকর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে গেলেন এবং বিশ বছরেরও অধিককাল যাবৎ সেই জাগ্রত অবস্থার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করলেন। এ দীর্ঘ কাল যাবৎ সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ বলতে তাঁর আর কিছুই রইল না। সব কিছুকেই তিনি করলেন বিসর্জন। তাঁর জীবন নিজের কিংবা পরিবার পরিজনদের জন্য আর রইল না। তাঁর জীবন রইল আল্লাহর কাজের জন্য দায়বদ্ধ। তাঁর কাজ ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানানো। বিশ্বের বুক থেকে সর্বপ্রকার অসত্য, অন্যায় ও মিথ্যার মূলোৎপাটন এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে পথ-পদর্শন।

'আল্লাহর পথে আহ্বান', 'সত্যের প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি কথাগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে ততটা কঠিন কিংবা দুঃসাধ্য মনে নাও হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে কঠিন এবং কষ্টসাধ্য কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই হতে পারে না। রেসালাতের আমানত হচ্ছে বিশ্বের বুকে সব চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ এবং দুর্বহ আমানত। এ আমানত হচ্ছে এক পক্ষে বিশ্বময় মানবের চরম উৎকর্ষ ও বিকাশের আমানত এবং অন্য পক্ষে যাবতীয় বাতিল এবং গায়রুল্পাহর প্রভাব প্রতিহত করে তাকে ধ্বংস করার আমানত। কাজেই তাঁর কাঁধে যে বোঝা চাপান হয়েছিল তা ছিল সমগ্র মানবতার বোঝা। সমস্ত মতবাদের বোঝা এবং ময়দানে ময়দানে জেহাদ ও তা প্রতিহত করার বোঝা। বিশ বছরেরও অধিক কাল যাবৎ অবিরামভাবে তিনি ব্যাপক ও বহুমুখী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। সেই দীর্ঘ কাল যাবৎ, অর্থাৎ যখন তিনি আসমানী আহ্বান শ্রবণের মাধ্যমে অত্যন্ত কঠিন ও কন্টকময় দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন, তখন থেকেই তাঁকে কোন এক অবস্থা অন্য কোন অবস্থা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও গাফেল কিংবা উদাসীন রাখতে পারে নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আমাদের এবং সমগ্র মানবতার পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন।

### ওহীর প্রকারভেদ (أقْسَامُ الْوَحْي)

এখানে আমরা আলোচনার মূল বিষয়াদি থেকে একটু সরে গিয়ে, অর্থাৎ রেসালাত ও নবুওয়াতের বরকতময় বিষয়াদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওহীর প্রকৃতি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ, এটাই হচ্ছে রেসালাতের উৎস এবং প্রচারের উপায়। ওহীর প্রকৃতি এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কাইয়েয়েম যে আলোচনা করেছেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল:

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ফী- যিলালিল কুরআন (সূরাহ মোয্যাশ্মিল ওমুদ্দাসসির, পারা ২৯, পৃষ্ঠা নং ১৬৮-১৭১।

- সত্য স্বপ্ন : নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ
  হয়।
- ২. ফেরেশ্তা দেখা না দিয়ে অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থান থেকেই রাসূল (ﷺ)-এর অন্তরে ওহী প্রবেশ করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ) যেমনটি ইরশাদ করেছেন ঃ

(إِنَّ رُوْحَ الْقُدْسِ نَفَتَ فِيْ رَوْعِيْ أَنَّهُ لَنْ تَمُوْتَ نَفْسُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقُهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّرْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ)

- আর্থ : 'জিবরাঈল (﴿ﷺ) ফেরেশ্তা আমার অন্তরে এ কথা নিক্ষেপ করলেন যে, কোন আত্মা সে পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত তার ভাগ্যে যতটুকু খাদ্যের বরাদ্দ রয়েছে পুরোপুরিভাবে তা পেয়ে না যাবে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে সমীহ কর এবং রুজি অন্বেষণের জন্য ভাল পথ অবলম্বন কর। রুজি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় তোমরা আল্লাহর অসন্তোমের পথ অন্বেষণে যেন উদ্বৃদ্ধ না হও। কারণ, আল্লাহর নিকট যা কিছু রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ছাড়া পাওয়া দুক্ষর।
  - ৩. ফেরেশ্তা মানুষের আকৃতি ধারণপূর্বক নাবী কারীম (ﷺ)-কে সম্বোধন করতেন। তারপর তিনি যা কিছু বলতেন নাবী কারীম (ﷺ) তা মুখস্থ করে নিতেন। এ অবস্থায় সাহাবীগণ (♣)ও ফেরেশ্তাকে দেখতে পেতেন।

  - ৫. নাবী কারীম (ﷺ) ফেরেশ্তাকে কোন কোন সময় নিজস্ব জন্মগত আকৃতিতে প্রত্যক্ষ করতেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সেই অবস্থাতেই তিনি তাঁর নিকট ওহী নিয়ে আগমন করতেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর এরকম অবস্থা দু'বার সংঘটিত হয়েছিল যা আল্লাহ তা'আলা সূরাহ 'নাজমে' উল্লেখ করেছেন।
  - ৬. পবিত্র মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আকাশের উপর অবস্থান করছিলেন সেই সময় আল্ল-াহ তা'আলা সালাত এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সরাসরি হুকুমের মাধ্যমে ওহীর ব্যবস্থা করেছিলেন।
  - ৭. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নাবী কারীম (ক্র্রু)-এর সরাসরি কথোপকথন যেমনটি হয়েছিল, তেমনি মৃসা (ক্র্রু)-এর সঙ্গে হে হয়েছিল। মৃসা (ক্র্রু)-এর সঙ্গে যে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন হয়েছিল কুরআন কারীমে তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নাবী কারীম (ক্র্রু)-এর কথোপকথনের ব্যাপারটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে (কুরআন দ্বারা নয়)।

কোন কোন লোক পর্দা বা আবরণ ব্যতিরেকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সামনা-সামনি কথোপকথনের মাধ্যমে ওহী নাযিলের অষ্টম রীতির কথা বলেছেন। কিন্তু ইসলামের পূর্বসূরীদের হতে শুরু করে পরবর্তীদের সময়কাল পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে ওহী নাযিলের ব্যাপারে মতভেদ চলে আসছে।

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ। প্রথম এবং অষ্টম রীতির বর্ণনাতে আসল এবারতের মধ্যে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

#### المَرْحَلَةُ الْأُولِ প্ৰথম ধাপ مِنْ جِهَادِ الدَّعْوَةِ إِلَي اللهِ عَمَامِهَادِ الدَّعْوَةِ إِلَي اللهِ خَمَامِهِ الدَّعْوَةِ إِلَي اللهِ خَمَامِهِ الدَّعْوَةِ إِلَي اللهِ

তিন বছর গোপনে প্রচার (تَلَاثُ سَنَوَاتٍ مِنْ الدَّعْوَةِ السِّرِيَّةِ) : সূরাহ্ মুদ্দাস্সিরের প্রথম আয়াত প্রথম থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত :

﴿ يَأَيُّهَا الْمُدَّثِرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَيِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

(٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ (٧)﴾ [المدثر: ١: ٦]

'১. ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. তোমার পোশাক পরিচ্ছেদ পবিত্র রাখ। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। ৬. (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশে। ৭. তোমার প্রতিপালকের (সম্ভূষ্টির) জন্য ধৈর্য ধর।'

(আল-মুদ্দাসসির ৭৪: ১-৭)

সূরাহ মুদ্দাসসিরের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর রাস্লুল্লাহ (১৯০০) পথহারা মানুষদেরকে আলরাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর জাতি কুরাইশদের মূর্তি ও প্রতিমার পূজা-আর্চনা ব্যতীত কোন দীন ছিল না। তাদের সঠিক কোন হজ্জ ছিল না, তবে তারা হজ্জ করতো যেভাবে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছে। তাদের আত্মর্যাদা ও বংশগৌরব ব্যতীত কোন সংচরিত্র ছিল না। তাদের কোন সমস্যা তলোয়ার ব্যতীত সমাধান হতো না। তা সত্ত্বেও মক্কা ছিল আরববাসীগণের ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রস্থল। এ মক্কাবাসীই ছিলেন কা'বাহর তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেমগণ। এ জন্যই দূরবর্তী স্থানের তুলনায় মক্কায় সংস্কারমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারটি ছিল অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় প্রচার ও তাবলীগের কাজকর্ম সন্তর্পণে ও সঙ্গোপনে করার প্রয়োজন ছিল যাতে মক্কাবাসীগণের সামনে আকন্মিকভাবে বৈল্পবিক কিংবা উত্তেজনামূলক কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে না যায়।

### रेंगलाम कर्लकाती क्षथम मल (الرَّعِيْلُ الْأَوِّلُ) :

এটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত কথা যে যাঁরা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সব চেয়ে কাছের, সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলেন সর্ব প্রথম তিনি তাঁদেরই নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। এ দলের মধ্যে ছিলেন পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব। অধিকন্ত, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ঐ সকল লোককে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যাঁদের মুখমগুলে কল্যাণ এবং সত্য-প্রীতির আভাষ ছিল সুস্পষ্ট। তাছাড়া যাঁরা নাবী (ﷺ)-এর সততা, সত্যবাদিতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছেন্নতা সম্পর্কে সুবিদিত ছিলেন এবং এ কারণে তাঁর প্রতি এত বেশী অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, প্রথম আহ্বানেই সাড়া দিয়ে তাঁরা ইসলাম কবৃল করেন এবং প্রথম মুসলিম হওয়ার এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। এদের তালিকার শীর্ষে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন নাবীপত্নী খাদীজাতুল ক্বরা ﷺ বিনতে খুওয়াইলিদ, তাঁর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ বিন শুরাহবীল কালবী, তাঁর চাচাত ভাই 'আলী বিন আবৃ ত্বালিব যিনি তখনো তাঁর লালন-পালনাধীন

ইনি যুদ্ধে বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হন। পরে খাদীজাহ ক্রি তাঁর মালিক হন তাঁকে রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর নিকট দেন। এর পর তাঁর পিতা এবং চাচা তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগমন করেন। কিন্তু তিনি বাড়ি না গিয়ে রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর সঙ্গে থাকাকেই বেশী পছন্দ করেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী তারপর রাস্লুল্লাহ (ক্রি) তাঁকে পোষ্য পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ (ক্রি) বলে ডাকা হত। পরে সে প্রথার ইসলাম সমাপ্তি ঘোষণা করে।

শিশু ছিলেন এবং তাঁর সাওর গুহার সঙ্গী আবৃ বাক্র সিদ্দীক (হ্রা)। এঁরা সকলে প্রথম দিনেই মুসলিম হয়েছিলেন।

তারপর আবৃ বাক্র ত্রি ইসলামের প্রচার কাজে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কোমলস্বভাব, পছন্দনীয় অভ্যাসের অধিকারী, সচ্চরিত্র এবং দরাজ দিল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, দূরদর্শিতা,
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সং সাহচর্যের কারণে তাঁর নিকট লোকজনের গমনাগমন প্রায় সব সময় লেগেই থাকত।
পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিকট আগমন ও প্রত্যাগমনকারী এবং আশপাশে বসবাসকারীগণের মধ্যে যাঁকে বিশ্বাসযোগ্য
মনে করতেন তাঁর সামনেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'উসমান ক্রে, জুবাইর
ক্রে, আব্দুর রহমান ক্রি বিন 'আওফ, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ক্রি এবং ত্বালহাহ বিন 'উবায়দুল্লাহ ক্রেস্টাম গ্রহণ করেন। এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই হচ্ছেন প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠি।

প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন বিলাল হাবশী ( ছিলেন সেই দলের অন্তর্ভুক্ত। এর পর ইসলাম কবৃল করেন বনু হারিস বিন ফেহর গোত্রের আবৃ 'উবায়দাহ 'আমির বিন জার্রাহ ( , আবৃ সালামাহ বিন আবৃল আসাদ মাখ্যুমী ( , আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম ( , 'উসমান বিন মাযউন যুমাহী ( , এবং তাঁর দু'ভাই যথাক্রমেঃ কুদামা এবং আবৃল্লাহ, 'উবায়দাহ বিন হারিস বিন মুন্তালিব বিন আবদে মানাফ, সাঈদ বিন যায়দ এবং তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ 'উমারের বোন ফাত্বিমাহ বিনতে খাত্তাব, খাব্বাব বিন আরাত তামীমী ( , জা'ফার বিন আবৃ ত্বালিব ও তার স্ত্রী আসমা বিনতে 'উমায়স, খালিদ বিন সাঈদ বিন 'আস আলউমাবী ও তার স্ত্রী আমীনাহ বিনতে খালাফ, অতঃপর তার ভাই 'আমর বিন সাঈদ বিন আস, হাতিব বিন হারিস জুমাহী ও তার স্ত্রী ফাতিমাহ বিনতে মুখাল্লিল ও তার ভাই খাত্তাব বিন হারিস এবং তার স্ত্রী ফুকাইহাহ বিনতে ইয়াসার ও তার ভাই মা'মার বিন হারিস, মুত্তালিব বিন আযহার যুহরী ও তার স্ত্রী রামলাহ বিনতে আবৃ 'আওফ, নাঈম বিন আবৃল্লাহ বিন নুহাম আদবী ( , ), এদের সকলেই কুরাইশ ও কুরাইশের বিভিন্ন শাখা গোত্রের।

কুরাইশ ব্যতীত অন্য গোত্র থেকে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীরা হলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ, মাস'উদ বিন রাবী'আহ, আব্দুল্লাহ বিন জাহশ আসাদী ও তার ভাই আহমাদ বিন জাহশ, বিলাল বিন রিবাহ হাব্নী, সুহাইব বিন সিনান রুমী, 'আম্মার বিন ইয়াসার আনসী, তার পিতা ইয়াসার ও তার মাতা সুমাইয়া এবং আমির বিন ফুহাইরাহ।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন, উম্মু আইমান বারাকাত হাবশী, উম্মুল ফযল লুবাবাতুল কুবরা বিনতে হারিস হিলালিয়াহ ('আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী), আসমা বিনতে আবু বাক্র সিদ্দীক (緣)।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীর গুণে গুণস্বিতদের সংখ্যা পুরুষ-মহিলা মিলে ৩৩০ জন। তবে এটা অকাট্যভাবে জানা যায় নি যে, তারা সকলেই প্রকাশ্যে দাওয়াত চালু হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন নাকি ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে চালু হওয়া পর্যন্ত তাদের কেই কেউ ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন।

#### সালাত বা প্রার্থনা (الصَّلَاةُ):

প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয় তাতে নামাজের নির্দেশনা বিদ্যমান ছিল। ইবনে হাজার বলেন যে, নাবী কারীম (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবাগণ (﴿﴿) মি'রাজের ঘটনার পূর্বে অবশ্যই সালাত পড়তেন। তবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে সালাত ফরজ ছিল কি ছিল না সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, সূর্যের উদয় এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বে একটি করে সালাত ফরজ ছিল।

<sup>े</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা।

হারিস বিন উসামাহ ইবনে লাহী আর মাধ্যমে বর্ণনাকারীদের মিলিত পরস্পরা সূত্রের বরাতে যায়দ বিন হারিসাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হল তখন জিবরাঈল (ﷺ) আগমন করলেন এবং তাঁকে অযুর পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। যখন অযু শেখা সমাপ্ত হল তখন এক চুল্লি পানি লজ্জা স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। ইবনে মাজাহও এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বারা বিন 'আযিব এবং ইবনে 'আব্বাস হতেও ঐ ধরণের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে 'আব্বাস হতে বর্ণিত হাদীসে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, সালাত প্রাথমিক ফরজকৃত কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্

ইবনে হিশামের বর্ণনায় এ কথা রয়েছে যে, নাবী কারীম (ﷺ) এবং সাহাবীগণ (ﷺ) সালাতের সময় ঘাঁটিতে চলে যেতেন এবং গোত্রীয় লোকজনদের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে সালাত আদায় করতেন। আবৃ ত্বালিব এক দফা নাবী কারীম (ﷺ) এবং 'আলীকে সালাত আদায় করতে দেখেন এবং জিজ্ঞাসা করে প্রকৃত বিষয়টি অবগত হলে এর উপর দৃঢ় থাকার পরামর্শ প্রদান করেন। ব

প্রথম পর্যায়ের মুসলসানগণ এসব ইবাদত করতেন। সালাত সংশ্লিষ্ট ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন ইবাদত বা আদেশ নিষেধের কথা জানা যায় না। সে সময়কার ওহীতে মূলত সে সব বিষয় বর্ণিত হয় যা বিভিন্নভাবে তাওহীদের বর্ণনা, তাদেরকে আত্মন্তদ্ধির প্রতি উৎসাহিতকরণ, উন্নত চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা যেন তা চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধকরণে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ যা অন্তরের খোরাক হয়, ঈমানদারদের তৎকালীন মানব-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভিন্নতর এক পরিবেশে পরিভ্রমণ করাতে থাকে।

এভাবে তিন বছর অতিক্রান্ত হয় কিন্তু ইসলামের দাওয়াত গুটিকয়েক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাসূল (ﷺ)- 3 তা লোকসমাজে প্রকাশ করতেন না। তবে কুরাইশরা ইসলামের খবর জানতো ও মক্কাতে ইসলামের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকসমাজে এর মৃদু গুঞ্জন চলতে থাকে। আবার কেউ একে ঘৃণাও করতো এবং মু'মিনদের সাথে শক্রতা ভাব দেখাতো। তবে সামনা সামনি কিছু বলতো না যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ তাদের দীন-ধর্মে হস্তক্ষেপ করতেন এবং তাদের ভিত্তিহীন ও মনগড়া ইলাহ মূর্তিসমূহের সমালোচনা না করতেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> শাইখ আব্দুল্লাহ মোখভাসাক্রসারু সীরাহ পৃঃ ৮৮।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১৯ খণ্ড ২৪৭ পৃঃ।

# المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ দিতীয় স্তর الدَّعْوَةُ جِهَارًا প্রকাশ্য প্রচার

## ﴿ أَوَّلُ أَمْرٍ بِإِظْهَارِ الدَّعْوَةِ ) अरुगा पाउराएउत थ्रां पाउराएउत थ्रां पाउरा पा

ভ্রাতৃত্বন্ধনে আবদ্ধ ও পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে মু'মিনদের যখন একটি দল সৃষ্টি হলো এবং রিসালাতের বোঝা বহনের মতো যোগ্যতা অর্জিত হলো ও ইসলাম তার নিজ অবস্থানকে কিছুটা শক্তিশালী করতে সক্ষম হলো তখন রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মু) প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও বাতিল দীন, উপাস্যদেরকে উত্তম পদ্মায় প্রতিহত করতে আদিষ্ট হলেন। এ বিষয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার এ বাণী অবতীর্ণ হয়:

'আর তুমি সতর্ক কর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের।' (আশ-শু'আরা ২৬ : ২১৪)

এটি হচ্ছে সূরাহ শু'আরার আয়াত এবং এ সূরাহ'তে সর্ব প্রথমে মূসা (अध्या)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মূসা (अध्या)-এর নবুওয়াতের প্রারম্ভিক কাল কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, বনি ইসরাঈলসহ কিভাবে তিনি হিজরত করে ফিরাউনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করলেন এবং পরিশেষে কিভাবে স্বদলবলে ফিরাউনকে নিমজ্জিত করা হল সেব কথা বলা হয়েছে। অন্য কথায়, ফিরাউন এবং তাঁর কওমকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করতে গিয়ে মূসা (अध्या)-কে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছিল এ ছিল সেই কর্মকাণ্ডের একটি সমন্বিত আলোচনা।

রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুু)-কে যখন দ্বীনের প্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেয়া হল সেই প্রসঙ্গে মূসা (ﷺ)এর ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণাদি এ কারণেই তুলে ধরা হল, যাতে প্রকাশ্য দাওয়াতের পর কিভাবে মিথ্যা এবং
বাতিলের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং হকপন্থীদের কিভাবে অন্যায়-অত্যাচারে সম্মুখীন হতে হয় তার একটি
চিত্র নাবী কারীম (ৄুুুুুুুুু) এবং সাহাবীগণের (﴿﴿) সম্মুখে বিদ্যমান থাকে।

দিতীয়ত : এ সূরাহর মধ্যে নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতিসমূহ, যথা : ফিরাউন ও তার দল ব্যতীত নূহ (अध्या)-এর সম্প্রদায়, আদ, সামূদ, ইবরাহীম (अध्या)-এর সম্প্রদায়, লৃত (अध्या)-এর সম্প্রদায় এবং আসহাবৃল আইকার পরিণতির কথাও উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে সকল কওম নাবী-রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁদের উপর তাদের হঠকারিতার পরিণতি, কী কৌশলে আল্লাহ তাঁদের ধ্বংস করে দিতে পারেন, তাদের পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং ঈমানদারগণ অজস্র বিপদাপদ পরিবেষ্টিত থেকেও আল্লাহর রহমতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করে থাকেন তা তুলে ধরাই হচ্ছে এর নিগৃঢ় উদ্দেশ্য।

## : (الدَّعْـوَةُ فِي الْأَقْرَبِيْنَ) আত্মীয়-স্বজ্পনদের নিকট প্রচারের নির্দেশ

প্রথম সন্মেলন: যাহোক, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নাবী কারীম ( ু ) বনু হাশিম গোত্রকে একত্রিত করে এক সন্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সন্মেলনে বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফেরও এক দল লোক উপস্থিত ছিলেন। সন্মেলনে উপস্থিত লোকেদের সংখ্য ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন। সন্মেলনের শুরুতে রাসূলুল্লাহ ( ু ) আলোচনা শুরু করবেন ঠিক এ মুহূর্তে আবৃ লাহাব আকন্মিকভাবে বলে উঠলেন, 'দেখ এঁরা সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়- চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি। বাচালতা বাদ দিয়ে এঁদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবে। তোমার জানা উচিত যে তোমার জন্য সকল আরববাসীদের সঙ্গে শক্রতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখাই কর্তব্য। সুতরাং তোমার জন্য

তোমার পিতৃ-পরিবারই যথেষ্ট। তুমি যদি তোমার ধ্যান-ধারণা এবং কথাবার্তায় অটল থাক তবে এটা অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক যে সমগ্র কুরাইশ গোত্র তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে এবং অন্যান্য আরব গোত্র এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। তারপর এটা আমার জানার বিষয় নয় যে, স্বীয় পিতৃপরিবারের আর অন্য কেউ তোমার চেয়ে বড় সর্বনাশা হতে পারে। আবৃ লাহাবের এ জাতীয় অর্থহীন আক্ষালনের প্রেক্ষাপটে নাবী কারীম (১৯৯) সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং ঐ নীরবতার মধ্য দিয়েই সম্মেলন শেষ হয়ে গেল।

**দিতীয় সম্মেলন :** এরপর নাবী কারীম (ক্রুড্রি) স্বগোত্রীয় লোকজনদের একত্রিত করে দ্বিতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, আমি তাঁর প্রশস্তি বর্ণনা করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাঁর উপরেই নির্ভর করছি এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউই উপাসনার যোগ্য নয়। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই।"

তারপর তিনি বলেন:

(إِنَّ الرَّاثِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَى النَّاسِ عَامَّـةً، وَاللَّهِ

ভিন্তি নির্দান কিটা নির্দান কিটা ক্রিটানির নির্দানির নির্দানির

এ কথা শুনে আবৃ ত্ালিব বললেন, (জিজ্ঞেস করো না) আমরা কতটুকু তোমার সাহায্য করতে পারব, তোমার উপদেশ আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে এবং তোমার কথাবার্তা কতটুকু সত্য বলে আমরা জানব। এখানে সমবেত লোকজন তোমার পিতৃ-পরিবারের সদস্য এবং আমিও অনুরূপ একজন সদস্য। পার্থক্য শুধু এ টুকুই যে, তোমার সহযোগিতার জন্য তাঁদের তুলনায় আমি অগ্রগামী আছি। অতএব, তোমার নিকট যে নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয়েছে তদনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে থাক। আল্লাহ ভরসা, আমি অবিরামভাবে তোমার কাজকর্ম দেখাশোনা ও তোমাকে সহানুভূতি করতে থাকব। তবে আব্দুল মুন্তালিবের দ্বীন ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই।

আবৃ লাহাব বললেন: 'আল্লাহর শপথ, এ হচ্ছে অন্যায় এবং দুষ্টামি-নষ্টামি। এর হাত অন্যদের আগে তোমরাই ধরে নাও।'

আবৃ লাহাবের মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর আবৃ ত্বালিব বললেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি তাঁর হেফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকব।

#### সাফা পর্বতের উপর (الصَّفَا) :

যখন নাবী কারীম (ক্রিড্রা) খুব ভালভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচারের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আবৃ ত্বালিব তাঁকে সাহায্য করবেন তখন এক দিবস তিনি সাফা পর্বত শিখরে আরোহণ করলেন এবং তার উপর

ইবনুল আসিরঃ ফিকহুস সীরাহ পৃঃ ৭৭ ও ৮৮।

আরেকটি পাথর রেখে তথায় দাঁড়িয়ে জন সাধারণকে আহ্বান করলেন, (يَا صَبَاحَاه) হায় প্রাতঃকাল ব'লে তা শ্রবণ করে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা সেখানে যখন সমবেত হলেন তখন তিনি সকলকে লক্ষ্য করে আল্লাহর একত্বাদ, স্বীয় নবুওয়াত এবং পরকালীন জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে আহ্বান জানালেন। এ ঘটনার এক অংশ সহীহুল বুখারীতে ইবনে 'আব্বাস কর্তৃক এইভাবে বর্ণিত হয়েছে:

যখন ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِي﴾ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন নাবী কারীম (﴿ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيَ ﴿ مَا تَعْلَمُ مَالَّا الْأَقْرَبِي ﴿ مَا تَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ اللَّهُ مَا تَعْلَمُ اللَّهُ مَا تَعْلَمُ اللَّهُ مَا تَعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ

ওহে বনু ফিহর! ওহে বনু 'আদী! (ওহে বনু অমুক, ওহে বনু ওমুক, ওহে বনু আবদে মানাফ, ওহে বনু আবদুল মুত্তালিব)

যখন তারা এ চিৎকারধবনী শ্রবণ করে বললেন, কে এরকম চিৎকার করে আহ্বান করছে? লোকেরা বলল, মুহাম্মদ (ﷺ)। অতঃপর তারা সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেলেন। এমনকি কোন ব্যক্তির পক্ষে তাঁর উপস্থিতি সম্ভব না হলে ব্যাপারটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। ফলকথা হচ্ছে কুরাইশ গোত্রের সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবৃ লাহাবও উপস্থিত ছিলেন।

তারপর নাবী কারীম (🚎) বললেন,

"হে কুরাইশ বংশীয়গণ! তোমরা বল, আজ (এ পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে) যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, পর্বতের অন্য দিকে এক প্রবল শত্রু সৈন্য বাহিনী তোমাদের যথা-সর্বস্ব লুষ্ঠনের জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে তোমরা আমার এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে কি?"

সকলে সমস্বরে উত্তর করল হাঁা, নিশ্চয়ই, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই। আমরা কক্ষনো আপনাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসতে দেখি নি।

তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন.

يَتَطَلِّعُ وَيَنْظَرُ لَهُمْ مِنْ مَكَانٍ مُّرْتَفِعِ لِئَلًا يُدَهِمُهُمْ الْعَدُوُّ (خَشِيَ أَنْ يَشْبِقُوهُ فَجَعَلَ يُنَادِي: يَا صَبَاحَاه)

যদি তাহাই হয়, তবে শ্রবণ করুন। আমি আপনাদেরকে (পাপ ও আল্লাহ দ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম ও তজ্জনিত) অবশ্যস্তাবী কঠোর দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি .....

অতঃপর সাধারণ ও বিশেষভাবে সকলকে সত্যের পথে আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে বললেন-

"হে কুরাইশগণ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর এবং তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর নিকট সঁপে দিয়ে তার সম্ভুষ্টি অর্জন করো।"

"হে বনু কা'ব বিন লুআই, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর। কেননা আমি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না।"

''হে বনু কা'ব বিন মুর্রাহ, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর।''

"হে বনু কুসাই সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর। কেননা আমি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না।"

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> তৎকালীন সময়ে আরবের নিয়ম ছিল ভয়ঙ্কর কোন বিপদের আশস্কা দেখা দিলে কিংবা কেউ দেশবাসীর নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার কিংবা প্রতিকার প্রার্থী হলে পর্বত শীর্ষে আরোহণ করে (ইয়াসাবাহাহ) হায় প্রাতঃকাল বলে চিৎকার করতে থাকত। এতে লোকজন সেখানে সমবেত হতো।

"হে বনু আবদে মানাফ সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা কর। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের উপকার বা অপকার কিছুরই মালিক নই। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না।"

"হে বনু আবদে শামস, তোমরা নিজেদেরকে জাহানামের আগুণ থেকে বাঁচাও।"

"হে বনু হাশিম, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাও।"

"হে বনু আব্দুল মুত্তালিব সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি তোমাদের উপকার বা অপকার কিছুরই মালিক নই। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না। আমার নিকট থেকে তোমরা ইচ্ছমতো কোন সম্পদ চেয়ে পার কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না।"

"হে বনু 'আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কোন উপকারে আসবো না।"

"হে সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুণ্ডালিব (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফুফু), আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কোন উপকারে আসবো না।"

"হে বনু হে ফাত্মিমাহ বিনতে মুহাম্মদ! তুমি নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই। আমি তোমার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারবো না। তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব। অর্থাৎ যথাযথভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখবো।"

যখন এ ভীতিপ্রদর্শনমূলক বক্তব্য শেষ হলো সম্মেলন ভেঙ্গে গেল ও লোকজন যার যার মতো চলে গেল, কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। কিন্তু আবৃ লাহাব মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর নিকটে এসে বলে উঠলেন, 'তোর সর্বনাশ হোক! এ জন্য কি তুই এখানে আমাদেরকে সমবেত করেছিস? এর ফলশ্রুতিতে আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলো: '

এভাবে উচ্চকণ্ঠে আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল দীনের দাওয়াতের বাণী পৌছে দেয়া। এর মাধ্যমে রাসূল (ক্রি) তার নিকটন্ত লোকেদের মাঝে এটা পরিস্কার করলেন যে, তাঁর রেসালাতকে সত্যায়ন করার অর্থই হলো, রাসূল (ক্রি) এবং তাদের মধ্যে একটা সৌহাদ্যপূর্ণ জীবনের সূত্রপাত করণ। আর আরবে যে আত্মীয় সম্বন্ধের যে মজবৃত ভিত্তি রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সতর্কবাণীর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

এর প্রতিধ্বনি মক্কার অলি-গলিতে পৌছেই নি এমন সময় নাযিল হলো

"কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।" (আল-হিজর : ৯৪)

এ আয়াত অবতীর্ণের পর রাস্লুল্লাহ (﴿ الْمَانَ ) মুশরিক সমাজে ও অলি-গলি ঘুরে ঘুরে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। তাদের নিকট আল্লাহর কিতাব পড়ে শুনাতে থাকলেন, অন্যান্য রাস্লগণ যা দাওয়াত দিতেন তাই প্রচার করতে থাকলেন অর্থাৎ [০٩:الأعراف] ﴿ الْمُعَلِّ اللهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَمْ غَيْرٌ ﴾ "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।" এবং দৃষ্টির সামনেই আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে কুরাইশ নেতাদের সম্মুখে কা'বাহ প্রাঙ্গণে সালাত আদায় করতেন। তাঁর দীনের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং একের পর এক লোকজন শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকলেন। ফলশ্রুতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেন নি

<sup>&#</sup>x27; সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৭০২ ও ৭৪৩ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ১১৪ পৃঃ।

এ উভয় দলের বাড়িতে বাড়িতে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা-বিরোধীতা ক্রমে বেড়েই চললো এবং কুরাইশগণ সর্বদিক থেকে মু'মিনদের ঘৃণা করতে থাকলেন এবং তাদের সাধ্যমত ইসলামের সাথে মন্দ আচরণ করতে লাগলো।

## : (المَجْلِسُ الْاِسْتِشَارِيْ لِكَفِّ الْحِجَاجِ عَنْ اِسْتِمَاعِ الدَّعْوَةِ) হচ্জ যাত্ৰীগণকে বাধা দেয়ার বৈঠক

অন্যেরা বললেন, 'আপনি একটা মোক্ষম মন্তব্য ঠিক করে দিন তাহলেই তা আমাদের সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।'

তিনি বললেন, 'না তা হবে না বরং তোমরা বলবে এবং আমি তা ভনব।'

অলীদের এ কথার পর কয়েকজন সমস্বরে উঠলেন 'আমরা মন্তব্য করব যে, তিনি কাহিন।'

অলীদ বললেন, 'না আল্লাহর শপথ তিনি কাহিন (গণক) নয়।

আমরা অনেক কাহিন দেখেছি। ইনি তো কাহিনদের মতো গুনগুন করে গান গান না। ছন্দাকারে কবিতা আবন্তি করেন না কিংবা কবিতা রচনাও করেন না।'

অন্যরা বললেন, 'তাহলে আমরা তাঁকে একজন পাগল বলব।'

অলীদ বললেন, 'না তিনি তো পাগল নন, আমরা পাগল দেখেছি এবং তাঁর রকম-সকম সম্পর্কে জানি। এ লোকের মধ্যে পাগলাদের মতো দম বন্ধ করে থাকা, অস্বাভাবিক কোন কাজকর্ম করা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলা কিংবা অনুরূপ কোন কিছুই তো দেখি না।'

অন্যেরা বললেন, 'তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন কবি।'

অলীদ বললেন, 'তাঁর মধ্যে কবির কোন বৈশিষ্ট্য নেই যে, তাঁকে কবি বলা হবে। রযয়, হাজয়, কারীয়, মাকব্য, মাবসূত ইত্যাদি সর্বপ্রকার কাব্যরীতি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। যাহোক তাঁর কথাবার্তাকে কিছুতেই কাব্য বলা যেতে পারে না।'

অন্যেরা বললেন, 'তাহলে আমরা তাঁকে যাদুকর বলব।'

অলীদ বললেন, 'এ ব্যক্তিকে যাদুকরও বলা যেতে পারে না। আমরা যাদুকর এবং যাদু সংক্রান্ত নানা ফন্দি-ফিকির দেখেছি, তারা সত্যমিথ্যা কত কথা বলে, কত অঙ্গ-ভঙ্গি করে কত যে, ঝাড়-ফুঁক করে এবং গিরা দেয় তার ইয়ন্তা থাকেনা। কিন্তু এ ব্যক্তি তো যাদুকরদের মতো সত্য-মিথ্যা কথা বলা, ঝাড়-ফুঁক কিংবা গিরা দেয়া কোন কিছুই করে না।'

অন্যেরা তখন বললেন, 'আমরা তাহলে আর কী বলব।'

অলীদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, তাঁর কথাবার্তা বড়ই মিষ্টি মধুর, তাঁর ভিত শিকড় বড়ই শক্ত এবং শাখা-প্রশাখা বড়ই মনোমুগ্ধকর। তোমরা তাঁর সম্পর্কে যাই বল না কেন, যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকবেন তাঁরা তোমাদের কথাবার্তাকে অবশ্যই মিথ্যা মনে করবেন। তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে পুনরায় তিনি বললেন, 'তাঁর সম্পর্কে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে খুব জোর যাদুকর বলতে পারো। তাঁর এটা কিছুটা উপযোগী বলে মনে হতে পারে। তিনি এমন সব কথা উত্থাপন করেছেন যা যাদু বলেই মনে হয়। তিনি পিতাপুত্রের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, ভাই-ভাইয়ের মধ্যে গোত্রে গোত্রে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে যাদুকর বলার সিদ্ধান্তে একমত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন 🗗

কোন কোন বর্ণানায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, অলীদ যখন তাঁদের প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান করে দিলেন তখন তাঁরা বললেন, 'আপনি তাহলে আপনার গ্রহণযোগ্য অভিমত ব্যক্ত করুন।' প্রত্যুত্তরে অলীদ বললেন, 'আমাকে তবে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দাও।' এরপর তিনি বহুক্ষণ ধরে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং উল্লেখিত অভিমত ব্যক্ত করেন। ব

এ ব্যাপারে অলীদ সম্পর্কে স্রাহ মুদ্দাস্সিরের ১৬ টি আয়াত (১১-২৬) অবতীর্ণ হয়েছে:
﴿ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِيْنَ شُهُودًا وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَٰهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ كُانَ لِآيٰتِنَا عَنِيْدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ كُانَ لِآيَةُ وَلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيْهِ سَقَى ﴿ [من ١١ إلى ٢٦]

'১১. ছেড়ে দাও আমাকে (তার সঙ্গে বুঝাপড়া করার জন্য) যাকে আমি এককভাবে সৃষ্টি করেছি। ১২. আর তাকে (ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্কে) দিয়েছি অঢেল ধন-সম্পদ, ১৩. আর অনেক ছেলে যারা সর্ব সময় তার কাছেই থাকে। ১৪. এবং তার জীবনকে করেছি সচ্ছল ও সুগম। ১৫. এর পরও সে লোভ করে যে, আমি তাকে আরো দেই। ১৬. কক্ষনো না, সে ছিল আমার নিদর্শনের বিরুদ্ধাচারী। ১৭. শীঘ্রই আমি তাকে উঠাব শান্তির পাহাড়ে (অর্থাৎ তাকে দিব বিপদের উপর বিপদ)। ১৮. সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল, ১৯. ধ্বংস হোক সে, কিভাবে সে (কুরআনের অলৌকিকতা স্বীকার করার পরও কেবল অহমিকার বশবর্তী হয়ে নবুওয়াতকে অস্বীকার করার) সিদ্ধান্ত নিল! ২০. আবারো ধ্বংস হোক সে, সে সিদ্ধান্ত নিল কিভাবে! ২১. তারপর সে তাকালো। ২২. তারপর ভ্রু কুঁচকালো আর মুখ বাঁকালো। ২৩. তারপর সে পিছনে ফিরল আর অহংকার করল। ২৪. তারপর বলল- 'এ তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এ তো পূর্বে থেকেই চলে আসছে। ২৫. এটা তো মানুষের কথা মাত্র।' ২৬. শীঘ্রই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব।' (আল-মুদ্দাসসির ৭৪: ১১–২৬)

যার মধ্যে কয়েকটি আয়াতে তাঁর চিন্তার ধরণ সম্পর্কিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ لَهٰذَا إِلَّا سِحْرً يُؤْذَرُ إِنْ لَهٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر:١٨: ٢٥]

'১৮. সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল, ১৯. ধ্বংস হোক সে, কিভাবে সে (কুরআনের অলৌকিকতা স্বীকার করার পরও কেবল অহমিকার বশবর্তী হয়ে নবুওয়াতকে অস্বীকার করার) সিদ্ধান্ত নিল! ২০. আবারো ধ্বংস হোক সে, সে সিদ্ধান্ত নিল কিভাবে! ২১. তারপর সে তাকালো। ২২. তারপর দ্রু কুঁচকালো আর মুখ বাঁকালো। ২৩. তারপর সে পিছনে ফিরল আর অহংকার করল। ২৪. তারপর বলল- 'এ তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, এ তো পূর্বে থেকেই চলে আসছে। ২৫. এটা তো মানুষের কথা মাত্র।' (আল-মুদ্ধাসসির ৭৪: ১৮–২৬)

যা হোক, তাঁরা যে সিদ্ধান্ত করলেন তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন। কিছু সংখ্যক কাফির মক্কায় আগমনকারী হজ্জযাত্রীগণের পথের পাশে কিংবা পথের মোড়ে মোড়ে জটলা করে নাবী কারীম (১৯৯)-এর প্রচার এবং তাবলীগের ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই বলে হজ্জযাত্রীগণকে বিদ্রান্ত করতে শুরু করলেন। নাবী কারীম (১৯৯) সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে তাঁর সম্পর্কে বহু কিছু বলতে থাকলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৭১ পৃঃ।

र की यिनानिन कूत्रजानः পারা ২৯, পৃষ্ঠা ১৮৮।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৭১ পৃঃ।

হজ্বের মৌসুমে হজ্ব যাত্রীগণের শিবিরে এবং উকায, মাজিন্নাহ ও যুলমাজায বাজারে নাবী কারীম (ক্রিছ্রু) যখন আল্লাহর একত্ব এবং দ্বীনের তাবলীগ করতেন তখন আবৃ লাহাব তাঁর পিছন পিছন গিয়ে বলতেন, 'এর কথায় তোমরা কান দিয়ো না। সে মিথ্যুক এবং বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।'

রাসূল (ৄু)-এর এহেন প্রচারণার দৌড় ঝাপের ফল হল যে, হজ্ব পালনের পর হাজীগণ যখন নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ৄু) সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাছাড়া তাঁরা এ কথাও অবগত হয়ে গেলেন যে মুহাম্মদ (ৄু) নবুওয়াত দাবী করেছেন। এভাবে হজ্ব যাত্রীগণের মাধ্যমেই নাবী কারীম (ৄু)-এর নবুওয়াত এবং ইসলামের প্রাথমিক কথাবার্তা সমগ্র আরব জাহানে বিস্তার লাভ করল।

### विक्रकाठत्रावत विधिन পছা (المَّعْوَةِ الدَّعْوَةِ الدَّعْوَةِ ) विक्रकाठत्रावत विधिन পছा

কুরাইশগণ যখন দেখলেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তাঁর দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগ থেকে নিবৃত্ত করার কোন কৌশল কার্যকর হচ্ছে না তখন তাঁরা পুনরায় চিন্তাভাবনা করে তাঁর তাবলীগী কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য নানামুখী পন্থা-প্রক্রিয়া অবলম্বন শুরু করলেন। যে সকল পন্থা তাঁরা অবলম্বন করলেন তা হচ্ছে যথাক্রমে:

थ्रथम পद्या : উপহাস, ঠাটা-ভামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্ধুপ, मिश्रा প্রভিপন্ন, অকারণ হাসাহাসি ( السُّخْرِيَّةُ وَالتَّكْذِيْبُ وَالتَّصْحِيْكُ : (وَالْإِسْتِهْزَاءُ وَالتَّكْذِيْبُ وَالتَّضْحِيْكُ

বিভিন্ন অবমাননাকর উক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নাবী কারীম (ﷺ)-কে তাঁরা জর্জরিত এবং অতীষ্ঠ করে তুলতে চাইলেন। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণকে সন্দেহপরায়ণ, বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে তাঁদের উদ্যম ও কাজের স্পৃহাকে নষ্ট করে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে অশালীন অপবাদ এবং গালিগালাজ করতেও কুষ্ঠাবোধ করেননি। তাঁরা কখনো তাঁকে পাগল বলেও সম্বোধন করতেন। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে:

'তারা বলে, 'ওহে ঐ ব্যক্তি যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো অবশ্যই পাগল।' (আল-হিজর ১৫ : ৬) কখনো কখনো নাবী ()-কে যাদুকর বলত এবং মিথ্যার অপবাদও দিত। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে :

'আর তারা (এ ব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিরগণ বলল– 'এটা একটা যাদুকর, মিথ্যুক।' (স্ব-দ ৩৮: ৪)

এ কাফিরগণ নাবী (ﷺ)-এর অগ্রভাগে ও পিছনে ক্রোধান্বিত এবং প্রতি হিংসাপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মানসিকতা নিয়ে ঘোরাফেরা করত। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

'কাফিররা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, 'সে তো অবশ্যই পাগল।' (আল-কুলাম ৬৮: ৫১)

অধিকম্ভ, নাবী কারীম (ৣৣৣৣৣৣৣৣৣৣৣ) যখন কোথাও গমন করতেন এবং তাঁর দুর্বল ও মজলুম সাহাবীগণ (緣) তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেন তখন এঁদের লক্ষ্য করে মুশ্রিকগণ উপহাস করে বলত :

'এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, আল্লাহ কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের সম্পর্কে অধিক অবগত নন?' (আল-আন'আম ৬ : ৫৩)

<sup>ু</sup> তিরমিয়ী মসনাদে আহমদ ৩য় খণ্ড ৪৯২ পৃঃ ও ৪র্থ ৩৪১ পৃঃ।

সাধারণত ঃ মুশরিকগণের অবস্থা তাই ছিল যার চিত্র নীচের আয়াতসমূহে তুলে ধরা হয়েছে :
﴿إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اُمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ وَإِذَا انْقَلَبُوْآ إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْآ إِنَّ هَوُّلَاءِ لَضَآلُوْنَ وَمَاۤ أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ﴾ [المطففين: ٢٩: ٣٣]

'পাপাচারী লোকেরা (দুনিয়ায়) মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করত। ৩০. আর তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। ৩১. আর তারা যখন তাদের আপন জনদের কাছে ফিরে আসত, তখন (মু'মিনদেরকে ঠাট্টা ক'রে আসার কারণে) ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। ৩২. আর তারা যখন মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'এরা তো এক্কেবারে গুমরাহ্।' ৩৩. তাদেরকে তো মু'মিনদের হিফাযাতকারী হিসেবে পাঠানো হয়ন।' (আল-মৃত্যুফফিফীন ৮৩ : ২৯–৩৩)

মুশরিকদের উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, হাসাহাসি ও বিভিন্নভাবে আঘাতের মাত্রা এর বাড়িয়ে দিল যে তা নাবী (ﷺ)-কে মর্মাহত করে তুলল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

## ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الحجر:٩٧]

''আমি জানি, তারা যে সব কথা-বার্তা বলে তাতে তোমার মন সংকুচিত হয়। (আল-হিজর ১৫: ৯৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে দৃঢ় করলেন এবং এমন বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করলেন, যাতে করে তার অন্তর থেকে ব্যথা-বেদনা দূরীভূত হয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَلَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴾ [الحجر: ٩٩، ٩٩]

''কাজেই প্রশংসা সহকারে তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর, আর সাজদাহ্কারীদের দলভুক্ত হও। আর তোমার রব্বের ইবাদত করতে থাক সুনিশ্চিত ক্ষণের (অর্থাৎ মৃত্যুর) আগমন পর্যন্ত। (আল-হিজর ১৫: ৯৮-৯৯)

অধিকন্ত আল্লাহ তা'আলা ইতোপূর্বেই তাঁর প্রিয় হাবীবকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ সব ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أُخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٥، ٩٦]

"(সেই) ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্যকেও ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, (কাজেই শিরকের পরিণতি কী শীঘ্রই তার জানতে পারবে।" (আল-হিজর ১৫: ৯৫-৯৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো জানিয়ে দিলেন যে, এ অবস্থার শীঘই উন্নতি হবে এবং এ ঠাট্টা-বিদ্রুপ তাদের ক্ষতির কারণ হবে।

(الأنعام: ١٠] ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُوْنَ﴾ [الأنعام: ١٠] "তোমার পূর্বেও রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে, অতঃপর যা নিয়ে তারা ঠাট্ট-বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল।" (আল-আনআম ৬ : ১০)

षिতীয় পছা : সংশয় সন্দেহের উসকানি ও মিধ্যা দাওয়াতের মুখোশ উন্মোচন ( إِنَّارَةُ الشَّبْهَاتِ وَتَكْثِيْفُ ) :

নাবী (المنافق)-এর শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়াদির বিকৃত করে দেখানো, নাবী (المنافقة)-এর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা এবং মিথ্যা ও অপপ্রচার করা, নাবী (المنافقة)-এর শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সব কিছুকে অর্থহীন ও আজেবাজে প্রশ্নের সম্মুখীন করা, এ সবগুলো অনবরত এত অধিক পরিমানে করা যাতে জনসাধারণ তাঁর দ্বীন প্রচারের দিকে ধীর স্থিরভাবে মনযোগ দেয়া কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ না পায়। মুশরিকগণ যেমন কুরআন সম্পর্কে বলেছেন : [الأنبياء:٥] ﴿ أَصْغَافُ أَحُلَامٍ لا الْمَرَائِهُ 'এসব অলীক স্বপ্ন' রাত্রে তৈরি করে আর দিনে সে তিলাওয়াত করে ﴿ الْمَرَائِهُ 'যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে' অর্থাৎ সে নিজের পক্ষ থেকে

বানিয়েছে এবং তারা এও বলে যে, ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ 'এক মানুষ তাকে (মুহাম্মদ (ﷺ)-কে) শিখিয়ে দেয়'

(আন-নাহল : الفرقان: الفرقان: الفرقان: এ) তারা বলে, [٤ ﴿ إِنْ لَمُذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْخَرُّونَ ﴿ الفرقان: ٤) কাফিররা বলে- 'এটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়, সে তা (অর্থাৎ কুরআন) উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন জাতির লোক এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে।' (আল-ফুরক্বান ২৫: 8)

'তারা বলে, এগুলো পূর্ব যুগের কাহিনী যা সে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ (💨)) লিখিয়ে নিয়েছে আর এগুলোই তার কাছে সকাল-সন্ধ্যা শোনানো হয়।' (আল-ফুরক্বান ২৫:৫)

কখনো তারা বলত যে, কাহিনদের উপর যেমন জিন ও শয়তান নাযিল তেমনি তার উপরও একজন জিন ও শয়তান নাযিল হয়। একথার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন.

''তোমাদেরকে কি জানাবো কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।" (আশু ত'আরা ২৬: ১২১-১২২)

ওটা তো মিথ্যাবাদী পাপীষ্টের উপর নাযিল হয়। তোমরা আমার মধ্যে কোন মিথ্যাচার ও ফাসেকী পাও না। সুতরাং কুরআনকে কিভাবে তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বল?

কখনো তারা নাবী (🚎) সম্পর্কে বলত, তাকে একপ্রকার পাগলামীতে পেয়েছে, সে কিছু খেয়াল করে সে অনুযায়ী প্রজ্ঞাপূর্ণ শব্দ তৈরি করে যেমন কবিরা করে থাকে। তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

''তুমি কি দেখো না তারা বিভ্রান্ত হয়ে (কল্পনার জগতে) প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? আর তারা বলে যা তারা করে না।" (আশ্ ত'আরা ২৬ : ২৫৫-২২৬)

আয়াতে কথিত গুণ তিনটি কবিদের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু নাবী (🚎)-এর মধ্যে এগুলো অনুপস্থিত। অধিকম্ভ তার অনুসারীগণ হলেন, হিদায়াতপ্রাপ্ত, আল্লাহ ভীরু, সৎকর্মশীল তাদের চরিত্রে, কাজে কর্মে সবক্ষেত্রে। তাদেরকে কোন প্রকার বিভ্রান্ত স্পর্শ করে নি। নাবী (🚎) কবিদের মতো উদ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান না বরং তিনি এক-অদ্বিতীয় প্রতিপালক, এক দীন, এক পথের দিকে আহ্বান করেন। তিনি যা বলেন তা পালন করেন, যা বলেন না তা করেন না। তবে তিনি কিভাবে কবিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, আর কবিদের সাথে তার তুলনা-ই বা কিভাবে দেয়া যায়। মুশরিকদের পক্ষে থেকে ইসলাম, কুরআন ও নাবী (ﷺ)-এর উপর আরোপিত প্রত্যেক সন্দেহের ক্ষেত্রে এভাবে সম্ভোষজনক উত্তর দান করা হয়।

মুশরিকরা সবচেয়ে বেশি সন্দেহে ছিল প্রথমত তাওহীদ বিষয়ে, দ্বিতীয়ত মুহাম্মদ (🚎)-এর নবুওয়াত-রেসালাতে, তৃতীয়ত মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া ও কিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়া নিয়ে। কুরআন তাওহীদ বিষয়ে তাদের সকল প্রকার সন্দেহের যথোপযুক্ত জবাব তো দিয়েছেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি ও বিস্তারিত আকারে আলোচনা করেছে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। শুধু তা-ই নয় তাদের বাতিল মা'বুদের অসারতা সম্পর্কে এত বেশি সমালোচনা করেছে যে, এ বিষয়ে আর কোন আলোচনার অবকাশ নেই। সম্ভবত দীন ইসলাম বিষয়ে তাদের ক্রোধ-আক্রোষের পরিমাণ এত বেশি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আল্লাহ ভীতি, তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য, আমানতদারীতা এবং তাঁর নবুওয়াত সত্য বলে জানা সত্ত্বেও কাফিরদের সন্দেহের কারণ এই যে, তারা বিশ্বাস করতো নবুওয়াত-রিসালত এমনই বড় ও মর্যাদাপূর্ণ পদ যে তা কোন মানুষের হাতে অর্পন করার মতো নয়। সুতরাং তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস মতে যেমন কোন মানুষ রাসূল হতে পারেন না, তেমনি কোন রাসূল কক্ষনো মানুষ হতে পারেন না। ফলে রাসূলল্লাহ (🕮) যখন তাঁর নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন আর মানুষদেরকে আহ্বান জানালেন সব উপাস্যকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করতে তাদের বিবেক পেরেশান ও হতবাক হলো এবং তারা বলে উঠলো:

# ﴿ مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا ﴾

'এ কেমন রসূল যে খাবার খায়, আর হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে?' (আল-ফুরক্বান ২৫: ৭)

তারা বলে, মুহাম্মদ (رَحِيَّ الْأَنْوَلُ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ﴿ [الأنعام: ٩١] - ﴿ مَا أَنْزَلُ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ﴾ (الأنعام: ١٠) 'আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি।'' (আল-আন আম ৬ : ৯১) তাদের এ দাবী খণ্ডন করে আল্লাহ তা 'আলা এরশাদ করেন,

## ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ﴾

"বল, তাহলে ঐ কিতাব কে অবতীর্ণ করেছিলেন যা নিয়ে এসেছিলেন মূসা, যা ছিল মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও সঠিক পথের দিকদিশারী।" (আল-আন'আম ৬ : ৯১)

অথচ তারা জানে যে আল্লাহর নাবী মৃসা (ﷺ)ও মানুষ ছিলেন। তাছাড়া পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলকেই তার জাতি অস্বীকার করে বলতো-

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرً مِثْلُنَا﴾ [ابراهيم: ١٠] ف ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ غَّنُ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [ابراهيم: ١١]

"তুমি আমাদেরই মত মানুষ বৈ তো নও," "তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলেছিল, 'যদিও আমরা তোমাদের মতই মানুষ ব্যতীত নই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যার উপর ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন।" (ইবরাহীম ১৪ : ১০-১১)

সুতরাং নাবী-রাসূল তো মানুষই হয়ে থাকে; আর রেসালাত ও মানবত্ব- এ উভয়ের কোন তফাৎ নেই।

অধিকন্ত তাদের জানা রয়েছে যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, মৃসা (আলাইহিমুস সালাম)- তারা সকলেই মানুষ ও নাবী ছিলেন যে ব্যাপারে তাদের সন্দেহের কোন সুযোগ নেই। কাজে কাজেই তারা বলে, আল্লাহ এই দরিদ্র-ইয়ামিত ব্যতীত আর রিসালাতের দায়িত্ব দেয়ার মতো আর কাউকে পেলেন না যে তাকেই রাসূল করে পাঠাতে হবে? আল্লাহ তা'আলা মঞ্চার বড় বড় জাদরেল নেতাদের না বানিয়ে এই ইয়াতিমকেই রাসূল মনোনীত করলেন?

## ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ [الزحرف: ٣١]

"আর তারা বলে, এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলো না দু' জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?" (আয্-যুখরুফ ৪৩ : ৩১)

আল্লাহ তা'আলা তাদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, [٣٢:الزخرف] ﴿ الزخرف] ﴿ فَأَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةً رَبِّكَ ﴾ ('তারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমত বন্টন করে?'' (আয্-যুখরুফ ৪৩ : ৩২) অর্থাৎ নিশ্চয়ই ওহী আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ রহমত।

### ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

"নবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই অবগত।" (আল-আন'আম ৬: ১২৪) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের অমূলক সন্দেহের দাঁতভাঙ্গা পেয়ে উপায়ান্তর না দেখে তারা আরেকটি বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলো তা হলো। তারা বলল, রাসূলগণ হবেন দুনিয়ার রাজা-বাদশা তারা থাকবেন শত গোলাম ও পরিচারকবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাদের জীবন হবে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ও শান-শওকতপূর্ণ; তাদেরকে দেয়া হবে জীবন-জীবিকার প্রাচুর্যতা। আর মুহাম্মদ (ক্রি)-এর কী রয়েছে? সে জীবন ধানণের সামান্য বস্তুর জন্যও বাজারে যায় আবার সে দাবি করে যে, সে কিনা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল?

﴿ وَقَالُوا مَالَ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَشْوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيْرًا أَوْ يُلْفَى إِلَيْهِ

كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَّأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ [الفرقان ٢٠- ٨]

"তারা বলে— 'এ কেমন রসূল যে খাবার খায়, আর হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয় না কেন যে তার সঙ্গে থাকত সতর্ককারী হয়ে? কিংবা তাকে ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন, অথবা তার জন্য একটা বাগান হয় না কেন যাখেকে সে আহার করত?' যালিমরা বলে- 'তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করছ।" (আল-ফুরক্বান ২৫: ৭-৮)

তাদের এ ভিত্তিহীন ও অমূলক সন্দেহের উপযুক্ত জবাব দেয়া হয়েছে- অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ নাবী-রাসূল প্রেরণের মহা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সুমহান বাণীকে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, ইতর-ভদ্র, স্বাধীন বা দাস নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট পৌছে দেয়া। আর যদি ঐসব নাবী রাসূল খুব শান-শওকতপূর্ণ জীবন-যাপন করেন, পরিবেষ্টিত থাকেন অসংখ্য খাদেম ও পরিচারক দ্বারা যে রমক রাজা বাদশাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তবে তো দুর্বল ও দরিদ্রশ্রেণীর জনগণ তার ধারে-কাছে পৌছতেও পারবে না এবং তার নবুওয়াত-রিসালত থেকে কোন উপকারও লাভ করতে পারবে না। অথচ এরাই হচ্ছে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। ফলে রিসালতের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যহত তো হবেই, উপরন্ত উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

আর তারা যে মৃত্যুর পর পুনখানের বিষয় অস্বীকার করে তা তাদের এ বিষয়ে আশ্চর্যতাবোধ, বেমানান মনে হওয়া ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তারা বলে,

﴿ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ أَوَابَآؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ وكانوا يقولون: ﴿ ذَٰلِكَ رَجْعُ ابْعِيدُ ﴾

"আর আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও (উঠানো হবে)?' আমরা যখন মরব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনো কি আমাদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে?" ( আস-স-ফ্ফাত ৩৭ : ১৬-১৭) তারা এও বলে যে, "এ ফিরে যাওয়াটা তো বহু দূরের ব্যাপার।" (ক্ব-ফ ৫০ : ৩)

তারা নিতান্ত একটা অদ্ভূত বিষয় সাব্যস্ত করে বলে,

"কাফিরগণ বলে- তোমাদেরকে কি আমরা এমন একজন লোকের সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে, তোমরা ছিন্ন ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে বলে, না হয় সে পাগল। বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই শাস্তি এবং সুদূর গুমরাহীতে পড়ে আছে।" (সাবা ৩৪: ৭-৮) তাদের কেউ এ কবিতা চরণ আবৃত্তি করে-

"মৃত্যু বরণ, অতঃপর পুনঃজীবন লাভ, আবার একত্রিতকরণ। হে উমু আমর। এটা তো কল্পকাহিনী ব্যতিত আর কিছুই নয়।"

তাদের এ দাবীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। বাস্তব অবস্থা এমন দেখা যায় যে, যালিম তার যুলুমের প্রতিফল না ভোগ করেই মারা যায়, অত্যাচারিত ব্যক্তি তার অত্যাচারের বদলা না পেয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সংকর্মশীল ব্যক্তি তার সংকর্মের প্রতিদানপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই দুনিয়া ছেড়ে পরপারে চলে যায়, নিকৃষ্ট পাপী তার পাপের প্রতিফল আশ্বাদন করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমতাবস্থায় যদি পুনরায় জীবন লাভ এবং মৃত্যুর পর উভয় দলের মধ্যে কোন সমতা বিধান করা না হয় বয়ং সংকর্মশীল ব্যক্তির চেয়ে নিকৃষ্ট পাপী, অত্যাচারী বিনা শান্তিতে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয় তবে তো এমন দাঁড়ায় যে, তা সুস্থ বিবেক তা কক্ষনোই সমর্থন করে না করতে পারে না। আর আল্লাহ তা আলাও তার এ বিশ্বভ্রম্মাণ্ডতে শুর্ ফিতনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত করার নিমিত্তে পরিচালিত করছেন না। তাই আল্লাহ তা আলা এরশাদ করেন,

﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]، وقال: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [ص: ٢٨]، وقال: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١].

''আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের মত গণ্য করব? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমনভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?'' (আল-ক্বালাম ৬৮: ৩৫,৩৬)

"যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তাদেরকে কি আমি ওদের মত করব যারা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে? মুব্তাক্বীদের কি আমি অপরাধীদের মত গণ্য করব?" (স্ব-দ ৩৮ : ২৮)

"যারা অন্যায় কাজ করে তারা কি এ কথা ভেবে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে আর ঈমান গ্রহণকারী সংকর্মশীলদেরকে সমান গণ্য করব যার ফলে তাদের উভয় দলের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? কতই না মন্দ তাদের ফায়সালা!" (আল-জাসিয়াহ ৪৫: ২১)

তাদের মন্তিক্ষ-বিবেক মৃত্যুর পুনরায় জীবন লাভ করারে অসম্ভব মনে করে এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন,
﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلُقًا أَمِ السَّمَآءُ بَنُهَا﴾ [النازعات:٢٧]، وقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ
يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقْدِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْلَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ [الأحقاف: ٣٣]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٦]

"তোমাদের সৃষ্টি বেশি কঠিন না আকাশের? তিনি তো সেটা সৃষ্টি করেছেন।" (আন-নাযিআত ৭৯ : ২৭) "তারা কি দেখে না যে আল্লাহ, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর ওগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।" (আল-আহকাফ ৪৬ : ৩৩) "তোমরা তোমাদের প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবশ্যই জান তাহলে (আল্লাহ যে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম এ কথা) তোমরা অনুধাবন কর না কেন্?" (আল-ওয়াক্বিয়াহ ৫৬ : ৬২)

বিবেক-বিবেচনা ও প্রচলিত কথা হলো, মৃত্যুর পর পুনঃজীবন দান,

"এটা তার জন্য অতি সহজ।" (আর-রূম ৩০: ২৭) তিনি আরো বলেন, "যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো।" (আল-আমিয়া ২১: ১০৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" (ক্-ফ ৫০: ১৫)

এভাবে একের পর এক তাদের সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে এমন প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে ও গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে যা প্রত্যেক চিন্তাশীল ও প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারীদের তৃপ্তিদান করেছে। কিন্তু মুশরিকদের উদ্দেশ্য তো কেবল অহংকার-বড়ত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর জমীনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের মতামতকে বিশ্ববাসীর উপর চাপিয়ে দেয়া। ফলে তারা তাদের অবাধ্যতার উপরই অটল থাকলো।

তৃতীয় পছা : অতীতকালের ঘটনাবলী এবং উপাখ্যানসমূহ এবং কুরআন কারীমে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে অর্থহীন ঝগড়া বা প্রতিঘন্দ্বীতার ধুমুজাল সৃষ্টি করে জনমনে ধাঁধার সৃষ্টি করা এবং মুক্ত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না দেয়া (الْحَيْدُولَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ سِمَاعِهِمْ الْقُرْآنَ، وَمُعَارَضَتُهُ بِأَسَاطِيْرِ الْأَوَّلِيْنَ) :

উপর্যুক্ত সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মুশরিকগণ মানুষদেরকে তাদের সাধ্যমত কুরআন ও ইসলামের দাওয়াতের কথা শ্রবণ করতে বাধা প্রদান করতো। তারা যখন দেখতো যে, নাবী (क्ष्ण्य) লোকেদেরকে দীনের পথে আহ্বান করছে বা সালাত আদায় করছে, কুরআন তেলাওয়াত করছে তখন তারা মানুষদেরকে সেখান হতে তাড়িয়ে দিত, হৈচৈ-হৈ-হল্লোড়, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হউগোল পাকিয়ে দিত, গান গাইতো এবং নানা খেল-তামাশায় মেতে উঠত। এ বিষয়ে কুরআনের বাণী,

"কাফিররা বলে– এ কুরআন শুনো না, আর তা পড়ার কালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।" (হা-মীম সাজদাহ ৪১ : ২৬)

অবস্থা এমন করে ফেলতো যে, নাবী (ক্রিট্র) সেখানে আর লোকেদের কুরআন তেলাওয়াত শোনাতে পারতেন না। এ অবস্থা পঞ্চম নবুওয়াতী বর্ষের শেষ অবধি চলে। অনেক সময় রাস্তাঘাটে তাঁর তেলাওয়াত করার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে মুশরিকরা এরকম হট্টগোল বাধাত।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে নায়র বিন হারিসের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে ছিল কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম শয়তান। নায়র বিন হারিস একদা হীরাহ চলে গেলেন। সেখানে রাজা-বাদশাহদের ঘটনাবলী, ইরানের বিখ্যাত বীর রুস্তম ও প্রাচীন গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের কাহিনী শিখলেন। এ সব শেখার পর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘটনাক্রমে রাাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿)}) যখন কোন জায়গায় আল্লাহর নির্দেশাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন তখন সেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে বলতেন, 'আল্লাহর শপথ হে কুরাইশগণ! আমার কথা মুহাম্মদ (﴿﴿﴿))-এর কথার চেয়ে উত্তম।' এরপর তিনি পারস্য সম্রাটদের, রুস্তম এবং সেকান্দার বাদশাহর (আলেকজান্ডার) কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করতেন এবং বলতেন, 'বল, কোনদিক দিয়ে মুহাম্মদ (﴿﴿))-এর কথা আমার কথার চেয়ে উত্তম।'

ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনা সূত্রে এটাও জানা যায় যে, ইসলাম বৈরিতার চরম পর্যায়ের ব্যবস্থা হিসেবে নাযর একাধিক ক্রীতদাসী রেখেছিলেন। যখন তিনি জানতে পারতেন যে, কোন লোক ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছে করছে তখন সেই লোকের প্রতি এক ক্রীতদাসীকে নিয়োজিত করে দিতেন। ক্রীতদাসীকে বলতো তুমি তাকে খাওয়া দাওয়া করাও এবং তার মনোরঞ্জনের জন্য গীত গাও, বাদ্য বাজাও। মুহাম্মদ যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছে এটা তার চেয়ে উত্তম। ব্রুপ্রস্কানুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

'কিছু মানুষ আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে আর আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।' (লুকুমান ৩১ : ৬)

#### অন্যায় অত্যাচার (ত্রানার্ভিনুর্নি) :

নবুওয়াতের চতুর্থ বছরে যখন প্রথমবার সর্ব সাধারণের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হল, তখন মুশরিকগণ তা প্রতিহত করার কৌশল হিসেবে ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কৌশল কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁরা ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করে অল্প অল্প করে অগ্রসর হতে থাকেন এবং এভাবে এক মাসের বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করেন নি। কিন্তু তাঁরা যখন এটা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের ঐ কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপ্তিলাভের পথে তেমন কার্যকর হচ্ছে না, তখন তাঁরা সকলে পুনরায় এক আলোচনা চক্রে মিলিত হন এবং মুসলমানদের শান্তি প্রদান ও তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক গোত্রপতি তার গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের শান্তি প্রদান করা শুরু করে দিল। অধিকন্তু ঈমান আনয়নকারী দাস-দাসীদের উপর তারা অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিল।

স্বাভাবিকভাবেই আরবের নেতা ও গোত্রপতিদের অধীনে অনেক ইতর ও নিমুশ্রেণীর লোকজন থাকতো। এসব লোকেদের তারা তাদের ইচ্ছেমত পরিচালনা করতো। এদের মধ্যে যারা মুসলামান হতো তাদের উপর তারা চড়াও হতো। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতো। তারা তাদের শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলাসহ এমন সব পাশবিক আচরণ করতো যা পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিটিও প্রত্যক্ষ করে অস্থির কিংবা বিচলিত না হয়ে পারতেন না।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৯৯-৩০০ পৃঃ, ৩৫৮ পৃঃ। শাইখ আব্দুলাহ মুখতাসাক্রস সীরাহ পৃঃ ১১৭-১১৮।

ই ফতহুল কাদীর, ইমাম শাওকানী, ৪র্থ খণ্ড ২৩৬ পৃঃ ও অন্যান্য তফসীর গ্রন্থসমূহ।

আবৃ জাহল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যক্তির মুসলিম হওয়ার কথা শুনত তখন সে তাকে ন্যায়-অন্যায় বলে গালি গালাজ করত, অপমান-অপদস্থ করত এবং ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাত। জ্ঞাতি গোষ্ঠীর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি মুসলিম হতো তাহলে তাকে সে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারধোর করত এবং মারধোর করার জন্য অন্যদের প্ররোচিত করত। ১

'উসমান বিন আফ্ফানের চাচা তাঁকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে নীচ থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত।

মুস'আব বিন 'উমায়ের ্ল্ল্লে-এর মা যখন তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর পেল তখন সে তার খানা পানি (আহারাদি) বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। প্রথম জীবনে তিনি আরাম আয়েশ ও সুখস্বাচ্ছেন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এতই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন
হয়েছিলেন যে সর্পের গাত্র থেকে খুলে পড়া খোলসের মতো তাঁর শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়ত।

বিলাল, উমাইয়া বিন খালাফ জুমাহীর ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উমাইয়া তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে ছোকরাদের হাতে ধরিয়ে দিত। তারা সেই দড়ি ধরে তাঁকে পথে প্রান্তরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াত। এমনকি টানাটানির ফলে তাঁর গলায় দড়ির দাগ বসে যেত। উমাইয়া স্বয়ং হাত পা বেঁধে তাঁকে প্রহার করত এবং প্রখর রোদে বসিয়ে রাখত। তাঁকে খানা পানি না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখত। এ সবের চেয়েও অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর হতো তখন যখন দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের সময় কংকর ও বালি আগুনের মতো উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং তাঁকে উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হতো। তারপর বলত আল্লাহর শপথ! তুই এভাবেই শুয়ে থাকবি। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বি। অথবা মুহাম্মদ (১৯০০)। একদিন বিলাল এ এমনভাবে এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিলেন তখন আবৃ বাক্র সিদ্দিক (১৯০০)। একদির বাচ্ছিলেন। তিনি বিলাল ক্রিএনেক এক কালোদাসের বিনিময়ে এবং বলা হয়েছে যে, দু'শত দেহরাম (৭৩৫ গ্রাম রুপা) অথবা দু'শ আশি দিরহামের (১ কেজিরও বেশী রুপা) বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। তি

'আমার বিন ইয়াসির বনু মাখয়্মের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির এবং মাতার নাম সুমাইয়া। তিনি এবং তাঁর পিতামাতা সকলে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁদের উপর কেয়ামতের আযাব ভেঙ্গে পড়ে। দুপুর বেলা প্রখর রোদ্র তাপে মরুভূমির বালুকণারাশি এবং কংকর রাশি যখন আগুণের মতো উত্তপ্ত থাকত তখন আবৃ জাহলের নেতৃত্বে মুশরিকগণ তাদেরকে নিয়ে গিয়ে সেই উত্তপ্ত বালি এবং কংকরের উপর শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। এক দিবস তাঁদেরকে যখন সেভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল এমন সময় রাস্লুল্লাহ (ৄৣৣৣুুুুুু) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'হে ইয়াসিরের বংশধর! ধর্য্য ধারণ করো, তোমাদের স্থান জানাতে।' অতঃপর শাস্তি চলা অবস্থায় ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন।

পাষও আবৃ জাহল 'আম্মারের মা সুমাইয়ার নারী অঙ্গে বর্শা বিদ্ধ করে। অতঃপর তিনি মারা যান। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম শহীদ। সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত ছিলেন আবৃ হুজাইফাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন মাখ্যুমের ক্রীতদাসী। সুমাইয়া ছিলেন অতি বৃদ্ধা এবং দুর্বল।

'আম্মারের উপর নির্যাতন চলতে থাকে। কখনো তাঁকে প্রখর রোদে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকে লাল পাথর চাপা দেয়া হতো, কখনো বা পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেয়া হতো। মুশরিকগণ তাঁকে বলত, 'যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে গালমন্দ দেবে এবং আমাদের উপাস্য লাত এবং 'উয্যা সম্পর্কে উত্তম কথা না বলবে ততক্ষণ

<sup>ু</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩২০ পৃঃ।

ই রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৭৫ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ ও তালকীন্থ ফুহুমি আহলিল আসার।

<sup>ి</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ এবং তালকীহুল ফোহুম ৬১ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৭-৩১৮ পৃঃ।

তোমাকে অব্যাহতি দেয়া হবে না।' নেহাৎ নিরূপায় হয়ে 'আম্মার ( তাঁদের কথা মেনে নিলেন। তারপর নাবী করীমের দরবারে উপস্থিত হয়ে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সবিস্তারে ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারীমা অবতীর্ণ হল:

'কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার দিল ঈমানের উপর অবিচল থাকে।' (আন-নাহ্ল ১৬ : ১০৬)

আবৃ ফুকাইহাহ ক্রি বনু 'আব্বাস গোত্রের দাস ছিলেন। সে ছিল আযদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অপর নাম ছিল আফলাহ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে তাঁর মালিক পায়ে লোহার শিকল বেঁধে, শরীর হতে কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে কংকরময় পথ ও প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়াতেন। অতঃপর তার পিঠের উপর ভারী পাথর চাপা দিত ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারতেন না। এভাবে শান্তি দেয়ার এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এমন শান্তি চলছিল নিয়মিতভাবে। অতঃপর তিনি হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলার সাথে তিনি হিজরত করেন। একদা তারা তার পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে উত্তপ্ত ময়দানে নিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগালো। এতে কাফিররা ধারণা করলো যে, আবৃ ফুকাইহাহ মারা গেছে। ইত্যবসরে আবৃ বাক্র ক্রিল পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ক্রয় করে আল্লাহর ওয়ান্তে আযাদ করে দিলেন।

খাববাব বিন আরান্ত খুযা'আহ গোত্রের উন্মু আনমার সিবা' নাম্নী এক মহিলার দাস ছিলেন। খাববাব বিন আরান্ত ছিলেন কর্মকার। ইসলাম গ্রহণের পর উন্মু আনমার তাকে আগুন দিয়ে শাস্তি দিত। উত্তপ্ত লোহা দিয়ে তার পিঠ ও মাথায় সেঁক দিত যাতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দীনকে অস্বীকার করে। কিন্তু এতে তার ঈমান ও ইসলামে টিকে থাকার সংকল্প আরো বৃদ্ধি পায়। আর মুশরিকগণ তাঁর উপর নানাধরণের নির্যাতন চালাতেন। কখনো বা খুব শক্ত হাতে চুল টানাটানি করে নিম্পেষণ চালাতেন। কখনো বা আবার খুব শক্ত হাতে তাঁর গ্রীবা ধরে মুচড়ে দিতেন। এক সময় তাঁকে কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া হয়েছিল যাতে তিনি উঠতে না পারেন। এতে তাঁর পৃষ্ঠদেশ পুড়ে গিয়ে ধবল কুষ্ঠের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল। তাঁ

ক্ষী কৃতদাসী যিন্নীরাহ<sup>8</sup> ইসলাম হ্যহণ করলে এবং আল্লাহর উপর আনার কারণে তাকে শান্তি দেয়া হয়। তাকে চোখে আঘাত করা হয় ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ হওয়ার পরে তাকে বলা হলো তোমাকে লেগেছে। উত্তরে যিন্নীরাহ বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে লাত ও 'উয্যার আসর লাগে নি। বরং এটা আল্লাহর একটা অনুগ্রহ এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তা ভাল হয়ে যাবে। অতঃপর একদিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তার চক্ষু ভাল করে দিয়েছেন। তার এ অবস্থা দর্শন করে ক্রাইশরা বলল, এটা মুহাম্মদ (ক্ষ্মুই)-এর একটা যাদু।

বনু যুহরার কৃতদাসী উম্মু 'উবায়েস ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুশরিকগণ তাকে শাস্তি দিত; বিশেষ করে তার মনীব আসওয়াদ বিন 'আবদে ইয়াগৃস খুব শাস্তি দিত। সে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘোরতর শত্রু এবং ঠাটা-বিদ্রুপকারীদের অন্যতম ছিল।

বনু 'আদী গোত্রের এক পরিবার বনু মুয়ামিলের এক দাসীর মুসলিম হওয়ার সংবাদে 'উমার বিন খাত্তাব তাঁকে এতই প্রহার করেছিলেন যে, তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে গিয়ে এ বলে ক্ষান্ত হয়েছিলেন, 'মানবত্বের কোন কারণে নয় বরং খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে শান্তি দেয়া থেকে আপাততঃ তোমাকে রেহাই দিলাম। অতঃপর

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৯-৩২০ পৃঃ এবং মুহাম্মদ গাজ্জালী রচিত ফিকহুম সীরাহ ৮২ পৃঃ আওফী ইবনে 'আব্বাস হতে কিছু কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর, উপরিএ আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য।

<sup>े</sup> রহমাতৃল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ, এ জাযুততানযীল ৫৩ পৃঃ হতে।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭পৃঃ তালকীহুল ফোহুম ৬০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> যিন্নীরাহ মিসকীনার ওয়নে অর্থাৎ 'যে' কে যের এবং নূনকে যের এবং তাশদীদ।

বলতেন, তোমার সাথে তোমার মনিব এমন আচরণই করবে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল 'উমার 📺 ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে।

নাহদিয়া এবং তাঁর কন্যা উম্মু উবায়েস সকলেই দাসী ছিলেন। এঁরা উভয়েই বনু আব্দুদার গোত্রের। ইসলাম গ্রহণের পর এঁরা সকলেই মুশরিকদের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হওয়ার ফলে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্তণার সম্মুখীন হন।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যে সব দাসকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের সম্মখীন হতে হয় তাদের মধ্যে 'আমির বিন ফুরায়রাও একজন। তাকে এতই শাস্তি দেয়া হয় যে, তার অনুভূতি শক্তি লোপ পায় এবং তিনি কি বলতেন নিজেই তা বুঝতে পারতেন না।

"কাজেই আমি তোমাদেরকে দাউ দাউ ক'রে জ্বলা আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। - চরম হতভাগা ছাড়া কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। - যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়"। (সূরাহ আল-লাইল ৯২: ১৪-১৬)

উপর্যুক্ত আয়াতে ধমকী উমাইয়া বিন খালাফ ও তার মতো আচরণকারীদের উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে।

"তাথেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে, - যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, - (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, - একমাত্র তার মহান প্রতিপালকের চেহারা (সন্তোষ) লাভের আশায়। - সে অবশ্যই অতি শীঘ্র (আল্লাহ্র নি'মাত পেয়ে) সভুষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরাহ আল-লাইল ৯২: ১৭-২১)

উপর্যুক্ত আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলেন, আবৃ বাক্র সিদ্দীক ( ।

ইসলাস গ্রহণ করার কারণে আবৃ বাক্র ( কেও শান্তি পেতে হয়েছে। তাঁকে এবং তাঁর সাথে ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহকে সালাত থেকে বিরত রাখতে এবং দীন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নওফেল বিন খুওয়াইলিদ একই রশিতে শক্ত করে বোঁধে রাখতো। কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। তাঁরা উভয়ে সর্বদা এক সাথে সালাত আদায় করতেন। এজন্য তাঁদেরকে 'কারীনাইন' (দু' সঙ্গী) বলা হয়। আবার এও বলা হয় যে, তাদের সাথে এরকম করার কারণ, 'উসমান বিন উবাইদুল্লাহ- ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহর ভাই।

প্রকৃত অবস্থা ছিল মুশরিকগণ যখন কারো মুসলিম হওয়ার সংবাদ পেতেন তখন তাঁদের কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তারা উদ্বাহু এবং বদ্ধ পরিকর হয়ে যেতেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দরিদ্র মুসলমানদেরকে শান্তি দেয়া ছিল তাদের নিকট একটি মামুলি ব্যাপার। বিশেষ করে দাস-দাসীদের শান্তি দিতে কোন পরওয়াই করতো না। কেননা তাদের শান্তি দেয়া কারণে কেউ ক্রুদ্ধও হতো না আর তাদের শান্তি লাঘবের জন্য কেউ এগিয়েও আসতো না। বরং তাদের মনিবেরাই স্বয়ং শান্তি প্রদান করতো। তবে কোন বড় ও সম্রান্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের শান্তি দেয়া ছিল কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে তারা যখন তাদের গোত্রের সম্মানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হতেন। এসব সম্রান্ত লোকের উপর মুশরিকরা সামান্যই চড়াও হতো যদিও এদেরকেই তারা দীনের ক্ষেত্রে বেশি ভয় করতো।

<sup>ু</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫৭ পুঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৯ পুঃ।

ইবনে হাশিম ১ম খণ্ড ৩১৮-৩১৯ পঃ।

#### রাসূলুস্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান (ﷺ) রাসূলুস্লাহ (﴿﴿

তাঁদের প্রকৃত সমস্যা ছিল রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে নিয়ে। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। বংশ মর্যাদার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শক্র-মিত্র পক্ষের কেউ তাঁর নিকট আগমন করলে তাঁকে মান-মর্যাদা বা ইচ্জতের ভূষণে ভূষিত হয়েই সেখানে আগমন করতে হতো। কোন দুষ্টদুরাচার কিংবা অনাচারীর পক্ষে তাঁর সম্মুখে কোন অশ্লীল বা জঘন্য কাজ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন কখনই সম্ভব হতো না।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর্যুক্ত গুণাবলী এবং ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য প্রস্ত প্রভাব প্রতিপত্তির সঙ্গে সংযুক্ত হল চাচা আবৃ ত্বালিবের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই আবৃ ত্বালিব এত মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, তাঁর কথা অমান্য করা কিংবা তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর হস্ত ক্ষেপ করার মতো দুঃসাহসিকতা কারোরই ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অন্যান্য কুরাইশগণকে কঠিন দুশ্ভিন্তা, এবং টানা পোড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হল। সাত-পাঁচ এ জাতীয় নানা কথা নানা প্রশ্ন এবং নানা যুক্তিতর্কের পসরা নিয়ে তাঁরা আবৃ ত্বালিবের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তবে তা খুব হিকমত ও নম্রতার সাথে এবং মনে মনে চ্যালেঞ্জ ও ভীতিপ্রদর্শনের আকাজ্ফা গোপন করে যাতে করে তাদের বক্তব্য আবৃ ত্বালিব খুব সহজেই মেনে নেয়।

# आवृ ज्वानिव সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি দল (وَفَدُ قُرَيْشِ إِلَى أَبِي طَالِبِ) :

ইবনে ইসহাক্ব বলেন যে, কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একত্র হয়ে আবৃ ত্বালিবের নিকট উপস্থি হয়ে বললেন, 'হে আবৃ ত্বালিব, আপনার ভ্রাতৃস্পুত্র আমাদের দেব-দেবীগণকে গালিগালাজ করছেন, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছেন, আমাদেরকে জ্ঞান-বৃদ্ধি ও বিচার-বিবেকহীন, মূর্খ বলছেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রন্থ বলছেন। অতএব, হয় আপনি তাঁকে এ জাতীয় কাজ কর্ম থেকে বিরত রাখুন নতুবা আমাদের এবং তাঁর মধ্য থেকে আপনি দূরে সরে যান। কারণ, আপনিও আমাদের মতই তাঁর বক্তব্য মতে ভিন্নধর্মের অনুসারী। তাঁর ব্যাপারে আমরাই আপনার জন্য থথেষ্ট হব।

এর জবাবে আবৃ ত্বালিব অত্যন্ত ঠাণা মেজাঙ্গে পাঁচরকম কথা-বার্তা বলে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করলেন। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা ফিরে চলে গেলেন। এ দিকে রাস্লুল্লাহ পূর্ণোদ্যমে তাঁর প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। দীনের দায়োত প্রচার করতে থাকলেন এবং শেদিকে লোকেদেয়কে আহ্বান জানাতে থাকলেন।

এদিকে কুরাইশগণও বেশি দেরি করলেন না যখন দেখলেন যে, রামূলুল্ল ২ (ﷺ) কাজ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত পূর্ণামাত্রায় চালিয়ে যাচ্ছেনই, বরং তিনি তাঁর দাওয়াতী তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিরুপায় তারা পূর্বের চেয়ে আরো ক্রোধ ও গরম মেজাজ নিয়ে আবৃ ত্বালিবের নিকট পুনরায় আগমন করলেন।

## আৰু ত্মালিবের প্রতি কুরাইশগণের ধমক (غَرَيْشُ يُهَدِّدُوْنَ أَبَا طَالِبٍ)

আবৃ ত্বালিবের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কুরাইশ প্রধানগণ আবৃ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আবৃ ত্বালিব! আগনি আমাদের মাঝে মান-মর্যাদার অধিকারী একজন বয়স্ক ব্যক্তি। আমরা ইত্যোপূর্বে আপনার নিকট আবেদন করেছিলাম যে আপনার প্রাতুম্পুত্রকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে নিন্দাবাদ করা থেকে বিরত রাখুন। কিন্তু আপনি তা করেন নাই। আপনি মনে রাখবেন, আমরা এটা কিছুতেই বরদান্ত করতে পারছিনা যে আমাদের পিতা পিতামহ এবং পূর্ব পুরুষদের গালি-গালাজ করা হোক, আমাদের বিবেককে নির্বৃদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করা হোক এবং আমাদের দেবদেবীর নিন্দা করা হোক। আমরা আবারও আপনাকে জনুরোধ করছি হয় আপনি তাকে সে সব থেকে নিবৃত্ত রাখুন, নচেং আমাদের দু'দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ নিগ্রহ চলতেই থাকনে।'

<sup>े</sup> हैयल दिनाम ५म पंब २७৫ पृष्ट।

কুরাইশ প্রধানগণের এমন কঠোর বাক্য বিনিময় এবং আফালনে আবৃ ত্বালিব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সেই মুহূর্তে তাঁর কর্তব্য স্থির করতে না পেরে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ডেকে পাঠালেন। চাচার আহ্বানে নাবী কারীম (ﷺ) সেখানে উপস্থিত হলে আবৃ ত্বালিব তাঁর নিকট কুরাইশ প্রধানগণের আলোচনা এবং আচরণ সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা করার পর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বাবা! একটু বিচার বিবেচনা করে কাজ করো। যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই সে ভার আমার উপর চাপিয়ে দিও না।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ধারণা করলেন, মানবকুলের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সহায় চাচাও বোধ হয় আজ থেকে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁকে সাহায্য দানের ব্যাপারে তিনিও বোধ হয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। তিনি এটাও সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, আজ থেকে তিনি এক নিদারুণ সংকটে নিপতিত হতে চললেন। তবুও আল্লাহ তা'আলার উপর অবিচল আস্থা রেখে তিনি বললেন,

'চাচাজান, আল্লাহর শপথ! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় তবুও শাশ্বত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু চাচাজান! আপনি অবশ্যই জানবেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।'

স্বজাতীয় এবং স্বগোত্রীয় লোকজনদের নির্বৃদ্ধিতা, হঠকারিতা এবং পাপাচারে ব্যথিত-হাদয় নাবী (ক্রি)-এর নয়ন্যুগলকে বাষ্পাচ্ছন করে তুলল। তিনি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে ভবিষ্যতের দিনগুলো তাঁর জন্য আরও কঠিন হবে এবং আরও ভয়াবহতা এবং কঠোরতার সঙ্গে তাঁকে মোকাবালা করে চলতে হবে। তাঁর নয়ন যুগলে অঞা কিন্তু অন্তরে অদম্য সাহস। এমন এক মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি চাচা আবৃ ত্বালিবের সম্মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন।

তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতৃষ্পুত্রের এ অসহায়ত্ব ও মানসিক অশান্তিতে আবৃ ত্বালিবের প্রাণ কেঁদে উঠল। পরক্ষণেই তিনি তাঁকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন। যখন নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন: 'প্রিয়তম ভ্রাতৃষ্পুত্র! নির্দ্ধিধায় নিজ কর্তব্য পালন করে যাও। আল্লাহর কসম করে বলছি আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করব না। তারপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতার চরণগুলো আবৃত্তি করলেন:

অর্থ: 'আল্লাহ চান তো তারা স্বীয় দলবল নিয়ে কখনই তোমার নিকট পৌছতে পারবে না যতক্ষণ না আমি সমাহিত হয়ে যাব। তুমি তোমার দ্বীনী প্রচার-প্রচারণা কর্মকাণ্ড যথাসাধ্য চালিয়ে যাও তাতে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি আসবে না। তুমি খুশি থাক এবং তোমাব চক্ষু পরিতৃপ্ত হোক।

বিগত দিবসের চড়া-কড়া কথা সত্ত্বেও কুরাইশগণ যখন দেখল যে মুহাম্মদ ( বিরত থাকা তো দূরের কথা, আরও জােরে শােরে প্রচার-প্রচারণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন এটা তাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেল যে, আবৃ ত্বালিব মুহাম্মদ ( কে পরিত্যাগ করবেন না। এ ব্যাপারে তিনি কুরাইশগণ হতে পৃথক হয়ে যেতে

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৫-২৬৬পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> মোখতা সারুস সীরাহ পৃঃ ৬৮।

এমনকি তাদের শত্রুতা ক্রয় করতেও প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু তবুও ল্রাতুম্পুত্রকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়। চড়া কড়া কথা বার্তা এবং যুদ্ধের ছ্মকি দিয়েও যখন তেমন কিছুই হল না তখন একদিন যুক্তি পরামর্শ করে অলীদ বিন মুগীরাহর সন্তান ওমারাহকে সঙ্গে নিয়ে আবৃ ত্বালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আবৃ ত্বালিব! এ হচ্ছে কুরাইশগণের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এবং ধার্মিক যুবক। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। এর শোনিতপাতের খেসারত এবং সাহয্যের আপনি অধিকারী হবেন। আপনি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিন। এ যুবক আজ হতে আপনার সন্তান বলে গণ্য হবে। এর পরিবর্তে আপনার ল্রাতুম্পুত্রকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন। সে আপনার ও আমাদের পিতা, পিতামহদের বিরোধিতা করছে, আমাদের জাতীয়তা, একতা এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে এবং সকলের জ্ঞানবৃদ্ধিকে নির্বৃদ্ধিতার আবরণে আচ্ছাদিত করছে। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্ত র নেই। এক ব্যক্তির বিনিময়ে এক ব্যক্তিই যথেষ্ট।'

প্রত্যুত্তরে আবৃ ত্বালিব বললেন, 'তোমরা যে কথা বললে এর চেয়ে জঘন্য এবং অর্থহীন কথা আর কিছু হতে পারে কি? তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে এ উদ্দেশ্যে দিচ্ছ যে আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে লালন-পালন করব আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দিব এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! কক্ষনোই এমনটি হতে পারবে না।'

এ প্রেক্ষিতে নওফাল বিন আবদে মানাফের পুত্র মুতরিম বিন 'আদী বলল : 'আল্লাহর কসম হে আবৃ ত্বালিব! তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোকজন তোমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা সুলভ কথাবার্তা বলছে, কাজকর্মের যে ধারা পদ্ধতি তোমার জন্য বিপজ্জনক তা থেকে তোমাকে রক্ষার প্রচেষ্টাই করা হয়েছে। কিন্তু আমি যা দেখছি তাতে আমার মনে হচ্ছে যে, তুমি তাদের কোন কথাকেই তেমন আমল দিতে চাচ্ছনা।'

এর জবাবে আবূ ত্বালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা আমার সঙ্গে বিচার বিবেচনা প্রসূত কোন কথাবার্তাই বলো নি। বরং তোমরা আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে আমার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছ এবং বিরুদ্ধ বাদীদের সাহায্যার্থে কোমর বেঁধে লেগেছ। তবে ঠিক আছে তোমাদের যেটা করণীয় মনে করবে তাইত করবে।

কুরাইশগণ যখন এবারের আলোচনাতেও হতাশ হলেন এবং আবৃ ত্বালিব রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে নিষেধ করতে ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া বাধা প্রদান করারা ব্যাপারে একমত হলেন না। তখন কুরাইশগণ অগত্যা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সরাসরি শক্রতা পোষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো

#### রাস্বুল্লাহ (🚎)-এর সাথে বিভিন্নমুখী শক্ততা (ট্রি اللهِ दें) :

রাস্লুলাহ (১৯) দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর থেকে তার সম্মান-মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকলো এবং তাদের কাছে বিষয়টা খুব কঠিন হয়ে গেল যে তাদের ধৈর্য্যের ভেঙ্গে গেল। তারা রাস্লুলাহ (১৯)-এর সাথে শক্রতার হাতকে প্রশস্ত করে দিল। ফলে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস, সংশয়-সন্দেহ, বিশৃংখলা সৃষ্টি ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার দুর্বহার শুক্র করে দিল। প্রকৃতপক্ষে প্রথম থেকেই রাস্লুলাহ (১৯)-এর প্রতি আবৃ লাহাবের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন। সে ছিল বনু হাশিমের অন্যতম নেতা। সে অন্যান্যদের চেয়ে রাস্লুলাহ (১৯)-এর ব্যাপারে বেশি ভীত ছিল। সে ও তার স্ত্রী ছিল ইসলামের গোড়ার শক্র। এমনকি অন্যান্য কুরাইশগণ যখন ঘুণাক্ষরেও নাবী কারীম (১৯)-কে নির্যাতন করার চিন্তা-ভাবনা করেন নি তখনো আবৃ লাহাবের আচরণ ছিল অত্যন্ত মারমুখী। বনু হাশিমের বৈঠকে এবং সাফা পর্বতের নিকট তিনি যা কিছু করেছিলেন তা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, সাফা পর্বতের উপর নাবী কারীম (১৯)-কে আঘাত করার জন্য তিনি একখণ্ড পাথর হাতে উঠিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুু)-এর উপর আবৃ লাহাব যে কত পৈশাচিকতা ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করেছিলেন তার আরও বিভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাঁর ছেলে ও রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর মেয়ের মধ্যকার বিবাহ সম্পর্কোচ্ছেদ। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর দু'মেয়ের সঙ্গে আবু লাহাব তাঁর দু'ছেলের বিবাহ

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৬-২৬৭ পৃঃ।

र তিরমিয়ী শরীফ।

দিয়েছিলেন। কিন্তু নবুওয়াত প্রাপ্তির পর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের মাধ্যমে তিনি তাঁর দু'ছেলেরই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন।

তাঁর পাশবিকতার আরও একটি ঘটনা হচ্ছে নাবী কারীম (ﷺ)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ যখন মারা যান তখন তিনি (আবৃ লাহাব) উল্লাসে ফেটে পড়েন, টগবগিয়ে দৌড়াতে তার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট এ দুঃসংবাদকে শুভ সংবাদরূপে পরিবেশন করেন যে, 'মুহাম্মদ (ﷺ)-এর লেজকাটা (পুত্রহীন) হয়েছে।<sup>২</sup>

অধিকম্ব, ইতোপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে, হজ্বের মৌসুমে আবৃ লাহাব নাবী কারীম (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বাজার ও গণজমায়েতে তাঁর পিছনে লেগে থাকতেন এবং জনতার মাঝে অপপ্রচার চালাতেন।

তারিক্ব বিন আব্দুল্লাহ মুহারিবীর বর্ণনায় জানা যায় যে, এ ব্যক্তি নাবী কারীম (ﷺ)-কে শুধু মাত্র মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েই ক্ষান্ত হন নি, বরং কোন কোন সময় তিনি নাবী (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করতেন, যার ফলে তাঁর পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে যেত।

আবৃ লাহাবের স্ত্রী উন্মে জামীল (যার নাম আরওয়া) ছিলেন হারব বিন উমাইয়ার কন্যা আবৃ সুফ্ইয়ানের বোন। নাবী (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর প্রতি অত্যাচার ও জুলম ও নির্যাতনে তিনি ছিলেন স্বীমাীর যোগ্য অংশিদারিণী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণা মহিলা। এ সকল দুষ্কর্মে তিনি স্বামী থেকে পশ্চাদপদ ছিলেন না। তিনি রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর চলার পথে এবং দরজায় কাঁটা ছড়িয়ে কিংবা পুঁতে রাখতেন। রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়া, কট্জি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি নানাবিধ জঘন্য কাজকর্মে তিনি লিগু থাকতেন। তাছাড়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানাবিধ ফেংনা ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া এবং উস্কানী দিয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের বিভীষিকা সৃষ্টিকরা তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই আল কুরআনে তাঁকে হিন্দু

যখন তিনি অবগত হলেন তাঁর এবং তাঁর স্বামীর ব্যাপারে নিন্দাসূচক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (১)-এর খোঁজ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (১) তখন মসজিদুল হারামে কা'বাহ গৃহের পাশে অবস্থান করছিলেন। আবৃ বাক্র সিদ্দীকও (২) তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আবৃ লাহাব পত্নী যখন এক মুষ্ঠি পাথর নিয়ে বায়তুল হারামে (পবিত্র গৃহে) রাসূলুল্লাহ (১)-এর সম্মুখভাগে এসে দণ্ডায়মান হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা মহিলার দৃষ্টিশক্তি বন্ধ করে দেয়ার কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ (১)-কে দেখতে পেলেন না।

অথচ আবৃ বাক্র ক্রি-কে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আবৃ বাক্র তোমার সাথী কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, সে নাকি আমাদের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে? আল্লাহ করে আমি যদি এখন তাকে পেতাম তার মুখের উপর এ পাথর ছুঁড়ে মারতাম। দেখ আল্লাহর শপথ! আমি একজন মহিলা কবি।' তারপর সে এ কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল।

**অর্থ :** আমরা মন্দের অবজ্ঞা করেছি। তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং তাঁর দ্বীনকে (ধর্ম) ঘৃণা এবং নীচু মনে করে ছেড়ে দিয়েছি।

এর পর তিনি সেখান হতে চলে গেলেন। আবৃ বাক্র (على বললেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল। তিনি কি আপনাকে দেখেন নাই?' আল্লাহর নাবী বললেন, (مَا رَأْتَيْ، لَقَدْ أَخَذَ اللهُ بِبَصَرِهَا عَنْي)

<sup>े</sup> ফী যিলালির কুরআন ৩০ খণ্ড ২৮২ পৃঃ, তাফহীন মূল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫২২ পৃঃ।

<sup>ৈ</sup> তাফহীমূল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৯০ পুঃ।

<sup>°</sup> জামে তিরমিযী।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> মুশরিকগণ ক্রোধান্বিত হয়ে নবী (ﷺ)-কে মুহাম্মদ নামের পরিবর্তে মুযাম্মাম বলতেন যার অর্থ মুহাম্মদ নামের বিপরীত। মুহাম্মদ ঐ ব্যক্তি যাঁর প্রশংসা করা হয় এবং মুযামমাম ঐ ব্যক্তি যাকে তিরস্কার করা হয়।

"না, তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আল্লাহ তাঁর দর্শন শক্তিকে আমার থেকে রহিত করে দিয়েছিলেন।"

আবৃ বাক্র বায্যারও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এর সঙ্গে আরও কিছু কথা সংযোজন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আবৃ লাহাব পত্নী আবৃ বাক্র ( তামার সঙ্গী আমার বদনাম করেছে। আবৃ বাক্র ( বলেলেন 'না, এ ঘরের প্রভুর শপথ। তিনি কোন কবিতা রচনা কিংবা আবৃত্তি করেন না। আর না, সে সব তিনি মুখেই আনেন। তিনি বললেন, 'তুমি সত্যই বলছ।'

এ সব সত্ত্বেও আবৃ লাহাব সেই সব লোহমর্ষক ঘটনাবলী ঘটিয়ে চলেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা ও প্রতিবেশী। উভয়ের ঘর ছিল পাশাপাশি এবং লাগালাগি। এভাবেই তাঁর অন্যান্য প্রতিবেশীগণও তাঁর উপর নির্যাতন চালাতেন।

ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় রয়েছে যে, যে সকল লোকজনেরা নাবী কারীম (ﷺ)-কে তাঁর বাড়িতে জ্বালাযন্ত্রণা দিতেন তাদের নেতৃত্ব দিতেন আবৃ লাহাব, হাকাম বিন আবিল 'আস বিন উমাইয়া, 'উক্ববা বিন আবী
মু'আইত্ব, 'আদী বিন হামরা সাক্বাফী, ইবনুল আস্দা হুযালী; এঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। এঁদের মধ্যে
হাকাম বিন আবিল আস ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর তাদের জুলম
নির্যাতনের ধারা ছিল এরূপ, তিনি যখন সালাতে রত হতেন তখন ছাগলের নাড়ি ভূঁড়ি ও মলমূত্র এমনভাবে লক্ষ্য
করে নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত তাঁর উপর। উনুনের উপর হাঁড়ি পাতিল চাপিয়ে রান্নাবান্না করার
সময় এমনভাবে আবর্জনাদি নিক্ষেপ করা হতো যে, তা গিয়ে পড়ত হাঁড়ি পাতিলের উপর। তাঁদের থেকে নিস্কৃতি
লাভের মাধ্যমে তিনি নিবিষ্ট চিত্তে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পৃথক মাটির ঘর তৈরি করে
নিয়েছিলেন।

যখন তাঁর উপর এ সকল আবর্জনা নিক্ষেপ করা হতো তখন সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে দরজায় খাড়া হতেন এবং তাঁদের ডাক দিয়ে বলতেন, (ايَا بَنَيْ عَبُدِ مَنَافِ، أَيْ جَوَار هٰذَاً)

"ওহে আবদে মানাফ! প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর এ কেমন আচরণ।" তারপর আবর্জনা স্কপে নিক্ষেপ করে আসতেন।

'উক্বা বিন আবী মু'আইত্ব আরও দুষ্ট প্রকৃতির এবং প্রতি হিংসাপরায়ণ ছিলেন। সহীহুল বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ হাত বর্ণিত আছে যে, 'একদা নাবী কারীম (হাত ) বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় আবৃ জাহল এবং তাঁর বন্ধুবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অন্যদের লক্ষ্য করে বললেন, 'কে এমন আছে যে, অমুকের বাড়ি থেকে উটের ভূঁড়ি আনবে এবং মুহাম্মদ যখন সালাত রত অবস্থায় সিজদায় যাবে তখন তার পিঠের উপর ভূঁড়িটি চাপিয়ে দিবে। এ সময় আরব বাসীগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি 'উক্বা বিন আবী মু'আইত্ব<sup>8</sup> উঠল এবং কথিত ভূঁড়িটি নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকল। যখন নাবী কারীম (হাত ) সিজদায় গেলেন তখন সেই দুরাচার নরাধম ভূঁড়িটি নিয়ে গিয়ে তাঁর পিঠের উপর চাপিয়ে দিল। আমি সব কিছুই দেখছিলাম, কিন্তু কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। হায় যদি আমার মধ্যে তাঁকে বাঁচানোর কোন ক্ষমতা থাকত।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ আরও বলেন, 'এর পর তারা দানবীয় আনন্দ ও উত্তেজনায় পরস্পরে পরস্পরের গায়ে চলাচলি, পাড়াপাড়ি করে মাতামাতি শুরু করে দিল। মনে হল ওদের জন্য এর চেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। হায় আফসোস! যদি তারা একটু বুঝত যে, কী সর্বনাশের পথ তারা বেছে নিয়েছে।'

ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৩৫-৩৩৬ পৃঃ।

ইনি উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন হাকামের পিতা ছিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৬ পঃ।

<sup>8</sup> সহীন্তুল বুখারী এবং অন্য বর্ণনায় এর স্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দুষ্টব্য ১ম ৫৪৩ পৃঃ।

একদিকে অর্বাচীনের দল যখন দানবীয় আনন্দ ও নারকীয় কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তখন দুনিয়ার সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানাবী মুহাম্মদ (ﷺ) সিজদারত অবস্থায় বেহেশতী আবেহায়াত পানে বিভার ছিলেন। কী অদ্ভূত বৈপরীত্য।

নাবী তনয়া ফাত্মিমাহ ্রাহ্মা এ দুঃসংবাদপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত সেখানে আগমন করেন এবং ভূঁড়ি সরিয়ে পিতাকে তার নীচ থেকে উদ্ধার করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শির উত্তোলন করে তিনবার বললেন:

"হে আল্লাহ! এ কুরাইশদিগকে পাকড়াও কর।"

যখন তিনি আল্লাহর নিকট এ আর্থ পেশ করলেন তখন তাদের মধ্যে কিছুটা অসুবিধা বোধের সৃষ্টি হল এবং তারা বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, এ শহরের মধ্যে প্রার্থনা কবৃল হয়ে থাকে। তারপর তিনি নাম ধরে কয়েক জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আর্রজি পেশ করলেন ঃ

'হে আল্লাহ আবৃ জাহেলকে, 'উতবাহ বিন রাবী'আহকে, শায়বাহ বিন রাবী'আহকে, অলীদ বিন 'উতবাহকে, উমাইয়া বিন খালাফ এবং 'উক্বা বিন মু'আইত্ব কে পাকড়াও কর।'

রাসূলুল্লাহ সপ্তম জনের নাম বলেছিলেন কিন্তু বর্ণনাকারীর তা স্মরণ নেই। ইবনে মাস'উদ ( বলেছেন, 'সেই সন্তার শপথ যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন! এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ( প্রেক্ত) যাঁদের নামে আরজি পেশ করেছিলেন বদর যুদ্ধে নিহত হয়ে কুঁয়োর মধ্যে পতিত অবস্থায় আমি তাদের সকলকেই দেখেছি।

উমাইয়া বিন খালাফের এ রকম এক স্বভাব হয়ে গিয়েছিল যে, যখনই সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখত তখনই তাঁকে ভর্ৎসনা করত এবং অভিশাপ দিত। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত কারীমা অবতীর্ণ হয় :

'প্রত্যেক অভিশাপকারী, ভর্ৎসনাকারী এবং অন্যায়কারীর জন্যই রয়েছে ধ্বংস।' (আল-হুমাযাহ ১০৪ : ১) ইবনে হিশাম বলেন যে, 'হুমাযাহা' ঐ ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে অশ্লীল বা অশালীন কথাবার্তা বলে ও চক্ষু বাঁকা টেড়া করে ইশারা ইঙ্গিত করে এবং 'লুমাযাহ' ঐ ব্যক্তি যে অগোচরে লোকের নিন্দা বা বদনাম করে ও তাদের কষ্ট দেয়। ২

উমাইয়ার ভাই উবাই ইবনে খালফ্ 'উত্বৃবা বিন আবী মু'আইতের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এক দফা 'উত্বৃবা নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট বসে কিছু শুনল। উবাই এ কথা জানতে পেরে তাকে খুব ধমক দিল, তার নিন্দা করল। তার নিকট অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে কৈফিয়ত তলব করল এবং বলল যে, তুমি গিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে এস। শেষ পর্যন্ত 'উত্বৃবা তাই করল। উবাই বিন খালফ্ নিজেই একবার মরা পচা হাড় নিয়ে তা চূর্ণ করে এবং জোরে ফুঁ দিয়ে তার রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর দিকে উড়িয়ে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নির্যাতনকারী দলের মধ্যে যারা ছিল তাদের অন্যতম হচ্ছে আখনাস বিন শারীক সাক্ষ্মী। আল কুরআনে তার ৯টি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তার মন মানসিকতা ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنِ هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيْمٍ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿ [القلم:١٠: ١٣]

<sup>ੇ</sup> সহীহুল বুখারী, অযু পর্বের 'যখন কোন নামাযীর উপর আবর্জনা নিক্ষিপ্ত" অধ্যায় ১ম খণ্ড ৩৭ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৫৬ ও ৩৫৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৬১-৩৬২ পৃঃ।

"তুমি তার অনুসরণ কর না, যে বেশি বেশি কসম খায় আর যে (বার বার মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে মানুষের কাছে) লাঞ্ছিত। - যে পশ্চাতে নিন্দা ক'রে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, - যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সীমালজ্ঞনকারী, পাপিষ্ঠ, - কঠোর স্বভাব, তার উপরে আবার কুখ্যাত।" (আল-কুলাম ৬৮ : ১০-১৩)

আবৃ জাহল কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে কুরআন শ্রবণ করত। কিন্তু তার সে শ্রবণ ছিল নেহাৎই একটি মামুলী ব্যাপার। তার এ শ্রবণের মূলে আন্তরিক বিশ্বাস, আদব কিংবা আনুগত্যের কোন প্রশ্নইছিল না। সেটাকে কিছুটা যেন তার উদ্ভট খেয়াল বলা যেতে পারে। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অশ্লীল কিংবা কর্কশ কথাবার্তার মাধ্যমে কন্তু দিত এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করত। অধিকন্তু, অন্যায় অত্যাচারের ক্ষেত্রে সফলতা হওয়াটাকে গর্বের ব্যাপার মনে করে গর্ব করতে করতে পথ চলত। মনে হতো সে যেন মহা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ সম্পাদন করেছে। কুরআন মাজীদের এ আয়াত তার স্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিল। ১

### ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [القيامة:٣١]

"কিন্তু না, সে বিশ্বাসও করেনি, সলাতও আদায় করেনি।" (আল-ক্রিয়ামাহ ৭৫: ৩১)

সেই ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-কে প্রথমদিকে যখন থেকে সালাত পড়তে দেখল তখন থেকে সালাত হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকে। এক দফা নাবী কারীম (১৯৯০) মাকামে ইবরাহীমের নিকট সালাত পড়ছিলেন এমন সময় সে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁকে দেখেই সে বলল, 'মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে সালাত পড়া থেকে বিরত থাকতে বলিনি? সঙ্গে সঙ্গে সে নাবী কারীম রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-কে ধমকও দিল। নাবী কারীম (১৯৯০)-ও ধমকের সুরে তাঁর এ কথার কঠোর প্রতিবাদ করলেন। প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ! আমাকে কেন ধমকাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! দেখ এ উপত্যকায় (মঞ্চায়) আমার বৈঠক সব চেয়ে বড়।' তার উক্তির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

### ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَه﴾ [العلق:١٧]

"কাজেই সে তার সভাষদদের ডাকুক।" (আল-'আলাক্ব ৯৬ : ১৭)

"দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ, -তারপর তোমার জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।" (আল-ক্রিয়ামাহ ৭৫: ৩৪-৩৫) এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর সেই শব্রু বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাকে ধমক দিচছ। আল্লাহর শপথ, তুমি ও তোমার প্রতিপালক আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি মক্কার পর্বতের মধ্যে বিচরণকারীদের মধ্যে সব চেয়ে মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি।"

তার এ অসার এবং উৎকট অহমিকা প্রকাশের পরও আবৃ জাহাল সেসব থেকে নিবৃত্ত হল না। বরং তার অনাচার ও অন্যায়াচরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলল। যেমনটি সহীহ মুসলিমে আবৃ হুরাইরাহ ত্রিক্ত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, এক দফা আবৃ জাহল কুরাইশ প্রধানদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের সম্মুখে মুহাম্মদ ( ্রি) কি স্বীয় মুখমণ্ডলকে ধূলায় লাগিয়ে রাখে? প্রত্যুত্তরে বলা হল, 'হাাঁ"।

এরপর সে আক্ষালন করে বলল, 'লাত ও 'উয্যার কসম, যদি আমি তাকে পুনরায় সেই অবস্থায় (সালাতরত) দেখি তাহলে গ্রীবা পদতলে পিষ্ঠ করে ফেলব এবং মুখমওল মাটির সঙ্গে আচ্ছা করে ঘর্ষণ দিয়ে মজা দেখিয়ে দিব।'

কিছু দিন পর ঘটনাক্রমে একদিন সে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাত পড়তে দেখে ফেলে এবং কুরাইশ প্রধানদের নিকট স্বঘোষিত সংকল্প কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু আকস্মিকভাবে পরিলক্ষিত

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ফী যিলালির কুরআন ২৯/২১২।

<sup>े</sup> প্রাগুক্ত ৩০ পারা ২০৮।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ফী যিলালি কুরআন ২৯ পারা ৩১২।

হল যে, অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সে পশ্চাদপসরণ শুরু করেছে এবং আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দু'হাত নড়াচড়া করে কী যেন এড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে আবুল হাকাম! তোমার কী এমন হল যে, তুমি অমন ধারা ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ে পড়লে?' সে উত্তর করল, 'আমার এবং তার মধ্যে আগুনের এক গর্ত রয়েছে, ভয়াবহ বিভীষিকাময় ও ভীতপ্রদ শিকল রয়েছে।'

উপর্যুক্ত বর্ণনা হচ্ছে, মুশরিকগণ (যারা ধারণা করতো তারা আল্লাহর বান্দা এবং তার হারামের অধিবাসী) মুসলমান এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর যেভাবে অবর্ণনীয় অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল তার সংক্ষিপ্ত চিত্র।

এ রকম ভয়াবহ সংকটময় অবস্থায় এমন যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুনি ছিল যার মাধ্যমে মুসলমানগণ মুশরিকদের এমন বর্বোরোচিত অত্যাচার হতে রেহাই পেতে পারে। অতএব তিনি (ﷺ) দুটি হিকমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাতে করে সহজ পন্থায় দাওয়াতী কাজ চালানো যায় এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। সিদ্ধান্ত দুটি হলো:

- ১. রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু) আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম মুখযূমীর বাড়িকে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে মনোনিত করলেন।
  - ২. নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে হাবশায় হিযরত করার আদেশ করলেন।

#### : (دَارُ الْأَرْقَمِ) আরক্বামের বাড়িতে

আরক্বাম বিন আবিল আরক্বাম মাখযুমীর বাড়িটি ছিল সাফা পর্বতের উপর অত্যাচারীদের দৃষ্টির আড়ালে এবং তাদের সম্মেলন স্থান হতে অন্য জায়গায় অবস্থিত। সূতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বাড়িকেই মুসলমানদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়ার উপযুক্ত স্থান হিসেবে গ্রহণ করলেন। যাতে তিনি (ﷺ) সাহাবীদেরকে কুরআনের বাণী শোনানো, তাদের অন্তরকে কল্যমুক্তকরণ এবং তাদেরকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দিতে পারেন। আর মুসলমানগণ যেন নিরাপদে তাদের ইবাদাত বন্দেগী চালিয়ে যেতে পারেন; রাসূল (ﷺ) এর উপর যা অবতীর্ণ হয় তা তারা নিরাপদে গ্রহণ করতে পারেন এবং অত্যাচারী মুশরিকদের অজান্তে যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তারা যাতে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হতে পারেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে, তিনি যদি তাঁদের সঙ্গে একত্রিত হন তাহলে মুশরিকগণ তাঁর আত্মণ্ডদ্ধি এবং কিতাব ও হিকমত শেখার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন এবং এর ফলে মুসলিম ও মুশরিক উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকবে। ইবনু ইসহাক্ব্ বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ (﴿﴿) তাঁদের নির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলোতে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করতেন। ঘটনাক্রমে এক দিবস কিছু সংখ্যক কাফের কুরাইশ তাঁদের এভাবে সালাত পড়তে দেখে ফেলার পর অশ্লীল ভাষায় তাঁদের গালিগালাজ করতে থাকেন এবং আক্রমণ করে বসেন। মুসলিমগণও সে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসেন। প্রতিহত করতে গিয়ে সা'দ বিন ওয়াক্বাস এক ব্যক্তিকে এমনভাবে প্রহার করেছিলেন যে তার শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ইসলামে এটাই ছিল সর্বপ্রথম রক্তপাত। ব

এটা সর্বজনবিদিত বিষয় যে, এভাবে যদি বারংবার মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকত তাহলে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যেতেন। অতএব, ইসলামের সর্বপ্রকার কাজকর্ম অত্যন্ত সঙ্গোপনে সম্পন্ন করার দাবী ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিত। এ প্রেক্ষিতে সাধারণ সাহাবীগণ (緣)

<sup>े</sup> সহীহ মুসলিম শরীফ।

<sup>🤻</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৩ পৃঃ। এবং মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব, মোখতাসারুস সীরাহ ৬০ পৃঃ।

তা'লীম, তাবলীগ, ইবাদত বন্দেগী সম্মেলন ও পারস্পরিক মত বিনিময় ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্ম সঙ্গোপনেই করতে থাকেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ক্রেই) তাঁর এবাদত-বন্দেগী এবং প্রচারমূলক কাজকর্ম মুশরিকগণের সামনা-সামনি প্রকাশ্যেই করতে থাকেন। তাঁকে কোন কিছুতেই তারা বাধা দেয়ার সাহস পেত না। তবুও মুসলিমগণের কল্যাণের কথা চিন্তা-ভাবনা করে সঙ্গোপণেই তিনি তাঁদের সঙ্গে একত্রিত হতেন।

# ः (الهِجْرَةُ الْأُولَى إِلَى الْحَبْشَةِ) व्यथम रिषक्षक

অন্যায় অত্যাচারের উল্লেখিত বিভীষিকাময় ধারা-প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সৃচিত হয় নবুওয়ত চতুর্থ বর্ষের মধ্যভাগে কিংবা শেষের দিক থেকে। জুলুম নির্যাতনের শুরুতে এর মাত্রা ছিল সামান্য। কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকল জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে পেতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যভাগে তা চরমে পৌছল এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মক্কায় মুসলিমদের টিকে থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই এ বিভীষিকার কবল থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাধ্য হলেন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে। অনিশ্চয়তা এবং দুঃখ-দুর্দশার এ ঘাের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল যুমার। এতে হিজরতের জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে বলা হয় যে, 'আল্লাহর জমিন অপ্রশস্ত নয়।'

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহ্র যমীন প্রশস্ত (এক এলাকায় 'ইবাদাত-বন্দেগী করা কঠিন হলে অন্যত্র চলে যাও)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।' (আয-যুমার ৩৯: ১০)

অত্যাচারের মাত্রা যখন ধৈর্য ও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল, বিশেষ করে কুরআন শরীফ পড়তে এবং সালাত আদায় করতে না দেয়ার মানসিক যন্ত্রণা যখন চরমে পৌছল তখন তারা দেশান্তরের কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। তিনি বহু পূর্ব থেকেই আবিসিনিয়ার সমাট আসহামা নাজাশীর উদারতা এবং ন্যায় পরায়ণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু, সেখানে কারো প্রতি যে কোন অন্যায়-অত্যাচার করা হয় না সে কথাও তিনি জানতেন। মুসলিম সেখানে গমন করলে নিরাপদে থাকার এবং নির্বিঘ্নে ধর্ম কর্ম করার সুযোগ লাভ করবে। এ সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে তাঁদের জীবন এবং ঈমানের নিরাপত্তা বিধান এবং নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমনের জন্য রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণ (緣)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।

এ দিকে মুহাজিরগণ সম্পূর্ণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বসবাস করতে থাকলেন। পূর্বাহ্নেই বলা হয়েছে যে, এ দলটি রজব মাসে মক্কা থেকে হিজরত করেন। কিন্তু সেই বছরটির রমাযান মাসে কাবা শরীফে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়।

भूमिमापत সঙ্গে কাফিরদের সিজদাহ ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন (يَمُهُا جِرِينَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَعَوْدَهُ الْمُهَا جِرِينَ

একই বছর রমাযান মাসে নাবী কারীম (هَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>ু</sup> শাইখ আব্দুলাহ মোখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ৯২-৯৩, যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ ও রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৫১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড যাদুল মাযাদ ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ।

'এ কুরআন শুনা না, আর তা পড়ারকালে শোরগোল কর যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।' (ফুসসিলাত ৪১ : ২৬) কিন্তু নাবী কারীম (﴿هَالَهُ كَا بَعْهُ وَ الْمُ حَدَرُا لِلْمُ وَاعْهُ وَالْمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمُعُونُ وَالْمُولِ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُونُ وَالْمُولِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُ

'তাই, আল্লাহর উদ্দেশে সিজদায় পতিত হও আর তাঁর বন্দেগী কর।' 👚 <sup>সাজদায়</sup> (আন-নাজম ৫৩ : ৬২)

অতঃপর রাসূল (ﷺ) সিজদা করলেন এবং সাথে উপস্থিত মুশরিকরাও সকলে সিজদা করলো।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন ভাবাবিষ্ট অবস্থা থেকে তাঁরা স্বাভাবিকতায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, আল্লাহর কুরআনের অলৌকিকত্ব তাদের স্বকীয়তা বিনষ্ট করে দিয়েছে যার ফলে তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অথচ যাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহ করেন তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য তাঁরা বদ্ধপরিকর। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁরা আত্মগ্রানির অনলে দক্ষীভূত হতে থাকেন। তাঁদের এ শোচনীয় মানসিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে যখন অনুপস্থিত অন্যান্য মুশরিকগণ এ আচরণের জন্য তাঁদের লজ্জা দিতে ও নিন্দা জ্ঞাপন করতে থাকেন।

এ ত্রিশংকু অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা এবং তাঁদের সমালোচনা মুখর মুশরিকগণের দৃষ্টির মোড় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাঁরা রাস্লুল্লাহ (المنائدة المنائدة المن

(এরা সব উচ্চ পর্যায়ের দেবদেবী, তাদের শাফা'আতের আশা করা যায়।)

অথচ তা ছিল মিথ্যা। নাবী কারীম (১)-এর সঙ্গে সিজদাহ করে তাদের ধারণায় তারা যে ভুলটি করেছিলেন তার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই তাঁদের এ অপপ্রচার। নাবী (১) সম্পর্কে সর্বদাই যাঁরা মিথ্যা কুৎসা রটনা এবং নানা অপপ্রচারে লিপ্ত থাকতেন এ ক্ষেত্রেও যে তাঁরা তা করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক যে, যে কোন সূত্রে যে কোন মুহূর্তে নাবী (১)-এর নির্মল চরিত্রে কলংক লেপন করতে তারা কখনই কুষ্ঠা বোধ করবেন না।

যা হোক, কুরাইশ মুশরিকগণের সিজদাহ করার খবর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমগণের নিকটও গিয়ে পৌছল। কিন্তু সেই সংবাদের রকম-সকম ছিল ভিন্ন। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যেমন নানা রং-চংয়ের সংযোজন ও সংমিশ্রণ ঘটে যায় এ ক্ষেত্রেও হল ঠিক তাই। আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী মুহাজিরগণ খবর পেলেন যে, মক্কার কুরাইশগণ মুসলিম হয়ে গেছেন। এ কথা শোনা মাত্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেকেরই মনে বয়্রতা পরিলক্ষিত হল এবং পরবর্তী শওয়াল মাসেই তাঁদের একটি দল মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু মক্কা থেকে তাঁরা এক দিনের পথের দ্রত্বে অবস্থান করছিলেন তখন প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, ব্যাপারটি যেভাবে তাঁদের নিকট চিত্রিত করা হয়েছে প্রকৃত ঘটনাটি তা নয়। তাই দলের কিছু সংখ্যক লোক আবিসিনিয়া অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং কিছু সংখ্যক সঙ্গোপনে কিংবা কুরাইশগণের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

সহীহল বুখারীতে এ সিজদার ঘটনাটি ইবনে মাসউদ ও ইবনে 'আব্বাস (ক্রে) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে। বাবু সাজাদাতিন্নাজমি এবং বাবু সুজুদিল মুশরিকীন ১ম খণ্ড ১৪৬ পৃঃ ও বাবু মালাকিয়্যান নাবিয়্যু ফী আসহাবিহি ১ম খণ্ড ৫৪৩ পৃঃ। দ্রষ্টব্য ।

<sup>े</sup> বিশেষজ্ঞগণ এ বর্ণনা সূত্রের সমস্ত পথগুলো যাচাই করার পরে এ ফলাফলের গ্রহণ করেছেন।

<sup>ঁ</sup> যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ২৪ পৃঃ এবং ২য় খণ্ড ৪৪পৃঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৬৪ পৃঃ।

এর পর মক্কা প্রত্যাগত মুহাজিরগণের উপর বিশেষভাবে এবং অন্যান্য মুসলিমগণের উপর সাধারণভাবে কুরাইশগণের অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। শুধু মুহাজিরগণই নন, এমনকি তাঁদের পরিবার পরিজনও এ নির্যাতনের হাত থেকে নিস্তার পেল না। এর কারণ হচ্ছে ইতোপূর্বে কুরাইশগণ যখন অবগত হয়েছিলেন যে, আবিসিনিয়ায় মুহাজিরগণের সাথে নাজাশী অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে আচরণ করছেন এবং নানাভাবে তাঁদের প্রতি মদদ জুগিয়ে চলেছেন। মুসলিমদের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে রাস্লুল্লাহ (১৯৯) পরামর্শ দিলেন পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে।

#### ः (الْهَجْرَةُ النَّانِيَةُ إِلَى الْحَبْشَةِ) विजीय विज्ञाय विजीय विज्ञाय विजीय विज्ञाय विज्ञाय विज्ञाय विज्ञाय

রাস্লুলাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ পেয়ে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় হিজরত ছিল খুবই কঠিন। কেননা প্রথম হিজরতের সময় কুরাইশগণ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর মতো এখন তাঁরা সচেতন এবং যে কোন মূল্যে এ ধরণের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু আকাচ্চ্নিত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের ব্যাপারে কুরাইশগণের তুলনায় মুসলমানদের সচেতনতা ও ঐকান্তিকতার মাত্রা ছিল অনেক গুণে বেশী। উপরন্তু নিরীহ, নির্দোষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতি ছিল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। যার ফলে কুরাইশগণের তরফ থেকে কোন অনিষ্ট কিংবা প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই তাঁরা সহীহ সালামতে গিয়ে পৌছলেন হাবশের সম্রাটের দরবারে।

দিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ জন কিংবা ৮৩ জন পুরুষ হিজরত করেছিলেন (এর মধ্যে 'আম্মার (ক্রা)-এর হিজরত সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে) এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন মহিলা ঐ দলে ছিলেন। আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী দৃঢ়ভাবে মহিলা মুহাজিরগণের সংখ্যা ১৮ বলেছেন। ২

## ः (مَكِيْدَةُ قُرُيْسٍ بِمُهَاجِرِي الْحَبْشَةِ) व्यावित्रिनियाय विकाल क्रारेग यक्ष الْحَبْشَةِ)

জান-মাল ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমগণ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে সেখানে শান্তি স্বস্তি লাভ করায় কুরাইশগণের দারুল গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে 'আমর বিন 'আস এবং গভীর জ্ঞানগরিমার অধিকারী আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে (যিনি তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি) নাজাশীর নিকট প্রেরণ করার জন্য দৃত মনোনীত করা হয়। তারপর সম্রাট নাজাশী এবং বেতারীকগণের (খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজকদের পুরোহিত) জন্য বহু মূল্যবান উপটোকনসহ দৃতদ্বয়কে দৌত্যকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আবিসিনিয়ায় পৌছে তারা সর্বপ্রথম বেতারীক পুরোহিতগণের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর তাঁদের নিকট সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন যার ভিত্তিতে তারা মুসলিমগণকে হাবশ হতে বের করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদির তেমন কোন ভিত্তিই ছিল না, তবুও উপঢৌকনের সুবাদে বেতারীকগণ (পাদ্রীগণ) এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, মুসলিমগণকে হাবশ হতে বহিস্কার করার ব্যাপারে সম্রাট নাজাশীকে তাঁরা পরামর্শ দিবেন। বেতারীকগণের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভের আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দৃতেরা সম্রাট নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে আরজি পেশ করেন। তাঁদের আরজির বিবরণ হচ্ছে এরপ:

'হে মহামান্য সমাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অর্বাচীন যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ণ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরস্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেন নি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। তথু তাই নয়, এঁরা নাকি একটা নতুন ধর্মমতও আবিস্কার করেছেন। এর চেয়ে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে পারে বলুন। আমাদের গোত্রীয় প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ সকল

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬১ পৃঃ।

বর্তমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬১পুঃ।

অর্বাচিনের পিতামাতা, মুরুব্বী ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের দু'জনকে দৃত হিসেবে দরবারে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এঁদের ভালমন্দ সম্পর্কে ভালভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রয়েছেন।'

কুরাইশ দূতেরা স্মাটের নিকট যখন এ আরজি পেশ করলেন তখন পুরোহিতগণ বললেন, 'মহামান্য স্মাট! এঁরা উভয়েই খুব যুক্তিসংগত এবং সঠিক কথা বলেছেন। আপনি এঁদের হাতে ঐ দেশত্যাগী যুবকদের সমর্পণ করে দিন। আমাদের মনে হয় এটাই ভাল যে, তাঁরা তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ নিয়ে যান।

কুরাইশ দূতগণের কথাবার্তা শ্রবণের পর সমাট নাজাশী গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললেন, 'আলোচ্য বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বিষয়টির খুঁটি নাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের আহ্বান জানালেন। মুসলিমগণও আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করে বিষয়ের খুঁটি-নাটিসহ সকল কথা স্মাট সমীপে পেশ করার জন্য উত্তম মানসিক প্রস্তুটি সহকারে সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

স্মাট নাজাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরস্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমনকি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে সে ধর্মটি কোন্ ধর্ম?'

প্রভ্যুন্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা'ফার বিন আবৃ ত্বালিব অকপটে বলে চললেন, 'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মনীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে সদ্ধ্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্ত্র, সালাত, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবে জা'ফার অত্যন্ত চিন্তোদীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। তারপর আবারও বললেন, 'এই পয়গদ্বরকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর (মহিমান্থিত প্রভুর) পয়গদ্বর বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর আনীত দ্বীনে এলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্য়য় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের পয়রবী করে চলছি। সুতরাং আমরা এক এবং অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না এবং বিশ্ব জাহানে কোথাও তাঁর কোন শরীক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। পয়গদ্বর যে সব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধ জেনে তার সদ্যবহার করছি। এ কারণে আরব সমাজের বিভিন্নগোত্র ও সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে দৃদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা চান এ সত্য, সুন্দর,

শাশ্বত ও সুনির্মল দ্বীপে থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঞ্চে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করায় তারা আমাদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালিয়েছেন। এক আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত করানোর জন্য আমাদের উপর আঘাতের উপর আঘাত হেনেছে, নিদাঘের উত্তপ্ত কংকর ও বালুকারাশির উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়েছে, পায়ে দড়ি বেঁধে পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি এইভাবে যখন তাঁরা আমাদের উপর অবিরামভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকলেন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহর জমিনকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললেন এবং এমনকি আমাদের ও আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ও প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকলেন তখন আপনার মহানুভবতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার কথা অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূল (ক্রি) আমাদের নির্দেশ প্রদান করলেন দেশত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে। হে সম্রাট! আমরা আপনার সহদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষণ্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজাশী বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফর বললেন, 'জী হাা"।

নাজাশী বললেন, 'তা হলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।

জা'ফর (হ্রা) আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় ভাবগদগদ চিত্তে সুরাহ্ মারইয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন : ﴿كهيعَتُ ﴾

নাজাশী এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাঁড়ি ভিজে গেল। জা'ফারের তেলাওয়াত শ্রবণ করে নাজাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাদের হাতে রক্ষিত কিতাব-পত্রও ভিজে গেল। অতঃপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নাজাসী বললেন, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (শ্রুম্মা)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজাশী 'আমর বিন 'আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোন প্রশুই উঠতে পারে না। অধিকন্ত, এ ব্যাপারে এখানে কোন কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

সমাট নাজাশীর নিকট থেকে এ নির্দেশ লাভের পর তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁর দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। আদম সন্তানদের গোমরাহ করার ব্যাপারে আযাযীল শয়তান যেমন একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে এরাও তেমনি একটি কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় অন্য কৌশল প্রয়োগের ফন্দি ফিকির সম্পর্কে চিন্ত া-ভাবনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে 'আমর বিন 'আস আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল এদের সম্পর্কে এমন প্রসঙ্গ নিয়ে আসব যা এদের জীবিত থাকার মূল কর্তন করে ফেলবে। আর না হয়, এদের ব্যাপারে এমন মন্ত্রের অবতারণা করব যাতে এদের মূল কর্তিত হয়ে এবং সজীবতা ও সতেজতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহ বললেন, 'না-না, এমনটি করা সমীচীন হবে না। কারণ, এরা যদিও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তবুও এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা আমাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোক এবং আত্মীয়-স্বজনও বটে।

কিন্তু 'আমর বিন 'আস একথার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে স্বীয় মতের উপর অটল রইলেন।

পরের দিন পুনরায় নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে, 'আমর বিন 'আস বললেন, 'হে সমাট। এরা ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলেন যা কেউই কোন দিন বলেনি। আপনি ওদের কাছ থেকে এটা জেনে নিয়ে এর প্রতিকার করুন।'

একথা শোনার পর সম্রাট নাজাশী পুনরায় মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে এসে উপস্থিত হলে ঈসা (ত্মীঃ) সম্পর্কে মুসলিমগণ কী ধারণা পোষণ করেন তা তিনি জানতে চাইলেন। সম্রাটের মুখ থেকে এ কথা শুনে মুসলিমগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হলেন। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আস্থাশীল দৃঢ়চিত্ত মুসলিমগণ পরক্ষণেই মনস্থির করে ফেললেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাস্লের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন সেটাই হবে তাঁদের মূলমন্ত্র এবং সেটাই হবে তাঁদের বক্তব্য তাতে ভাগ্যে যা ঘটবে ঘটুক।

নাজাশীর প্রশ্নের উত্তরে জা'ফর বললেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাস্ল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা (ﷺ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাস্ল। তাঁর মা বিবি মরিয়ম ছিলেন সতী-সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কুমারী মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়।'

এ কথা শ্রবণের পর নাজাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা (ﷺ)-এর চেয়ে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।' এ প্রেক্ষিতে পুরোহিতগণও 'হুঁ' 'হুঁ' বলে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

নাজাশী বললেন, 'হাাঁ', এখন তো তোমরা হাঁ হুঁ বলে সমর্থন জ্ঞাপন করবেই।'

তারপর নাজাশী মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা নির্ভয়ে, শান্তি ও নিরাপন্তার সঙ্গে আমার রাজ্যে বসবাস কর। যে কেউ তোমাদের উপর অন্যায় করবে তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।'

এর পর তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এই কুরাইশ দূতদের আনীত উপটোকন তাদের ফিরিয়ে দাও। উপটোকনে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে সামাজ্য ফিরিয়ে দেন তখন আমার নিকট থেকে উপটোকন কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। সে ক্ষেত্রে তাঁর সম্ভষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে কিভাবে আমি উৎকোচ গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে অন্য লোকেদের কথা গ্রহণ করেন নি, আমি কোন লোকের কোন কথা গ্রহণ করতে পারি না।'

এ ঘটনার বর্ণনাকারিণী উম্মু সালামাহ বলেছেন, এরপর প্রত্যাখ্যাত উপটোকনসহ কুরাইশ দূতগণ চরম বেইজ্জতির সঙ্গে নাজাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমরা তাঁর ছত্রছায়ায় সম্মানের সঙ্গে তার রাজ্যে অবস্থান করতে থাকলাম।

ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কোন কোন চরিতকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নাজাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির ঘটনাটি সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের পর। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলা হয়েছে 'আমর বিন 'আস দু'দফা নাজাশীর দরবারে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর নাজাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতি সূত্রে সম্রাট নাজাশী এবং জা'ফারের মধ্যে যে কথোপকথনের উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজাশী এবং জা'ফারের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার হুবহু মিল রয়েছে। অধিকন্তু ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির কথা বলা হয়়েছে এবং ঐ একই প্রশ্লোত্তরের কথা উল্লেখিত হয়়েছে। কাজেই, উপর্যুক্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের প্রেক্ষাপটে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিমদের ফেরত আনার জন্য 'আমর বিন 'আস মাত্র একবার নাজাশীর দরবারে গিয়েছিলেন এবং ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আবাসিনিয়ায় হিজরতের পর পর পরই।

অত্যাচারে কঠোরতা অবলমন ও নাবী কারীম (ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র (ﷺ وَمُحَاوَلَهُ وَالتَّعَذِيْبِ وَمُحَاوَلَهُ اللهِ الْقَصَاءِ عَلَى رَسُولِ اللهِ : (الْقَضَاءِ عَلَى رَسُولِ اللهِ

যা হোক মুশরিকগণের চাতুর্য শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হল অকৃতকার্যতায় এবং হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো। তখন তারা আক্রোশে ফেটে পড়লো। ফলে অবশিষ্ট মুসলিমদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপরও তাদের নির্যাতনের হাত প্রসারিত

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩৪-৩৩৮ হতে সংক্ষিপ্ত।

করে দেয়। তাছাড়া ষ্ট্রাটেজী বা কর্মকৌশল হিসেবে তাঁরা এটাও স্থির করলেন যে, এদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হলে হয় বল প্রয়োগ করে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রচারাভিযান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে আর না হয় তাঁর অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম মক্কায় অবস্থান করছিলেন যারা ছিলেন অত্যন্ত সম্রান্ত ও মর্যাদার পাত্র অথবা কারো আশ্রিত। এসত্ত্বেও তারা উদ্যত মুশরিকদের থেকে গোপনে ইবাদত বন্দেগী করতেন। তবুও তারা মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না।

## ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ [الحجر:٩٤]

'কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।' (আল-হিজর ১৫: ১৪)

উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর মুশরিকদে কাজ কেবল এটুকুই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ (ক্রু) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। মুহাম্মাদ (ক্রু) এর মর্যাদা ও প্রভাবের কারণে এ ব্যতিত আর কিছুই করার ছিল না। অধিকম্ভ মুহাম্মদ (ক্রু)-এর অভিভাবক ছিলেন আবৃ ত্বালিব যিনি তাঁর ভ্রাতুম্পুত্র এবং মুশরিকগণের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তার কারণে মুহাম্মাদের উপর যে কোন কিছু করতে ভীত ছিল। তাছাড়া বনু হাশিমের পক্ষ থেকেও তাদের আশংকা ছিল। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখতে পারছিল না। যখনই মুশরিকরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের মনস্থ করতো তারা দেখতো যে, তাদের এ কর্মপন্থা রাস্লুল্লাহ (ক্রু) এর দাওয়াতের কাছে খড়কুটোর মতোই তুচ্ছ ও অকার্যকর।

অত্যাচারে অত্যাচারে কিভাবে তাঁরা মুসলিমদের জর্জরিত এবং অতিষ্ট করে তুলেছিল তার অসংখ্য প্রমাণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পৃষ্ঠায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখিত হল:

"হে আল্লাহ! তোমার কুকুরগুলোর মধ্য থেকে এর জন্য একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও।" নাবী কারীম (ﷺ)-এর দোওয়া আল্লাহর সমীপে গৃহীত হল এবং এভাবে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিছু সংখ্যক কুরাইশ লোকজনের সঙ্গে একদফা উতায়বা বিদেশ গেল। যখন তারা শামরাজ্যের জারকা নামক স্থানে শিবিরস্থাপন করল তখন রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে তাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকল। ওকে দেখেই ওতায়বা ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, 'হায়! হায়!, আমার ধ্বংস! আল্লাহর শপথ, 'সে আমাকে খেয়ে ফেলবে। এ মর্মেই মুহাম্মদ (ﷺ) আমার ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন। দেখ আমি শাম রাজ্যে অবস্থান করছি অথচ তিনি মক্কা থেকেই আমাকে হত্যা করছেন।'

'উতায়বার এ কথা শ্রবণের পর তার সঙ্গী সাথীরা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাকে তাদের মধ্যস্থানে শুইয়ে দিল যাতে বাঘ এসে সহজে তার নাগাল না পায়। কিন্তু গভীর রাতে সেখানে বাঘ এসে সকলকে পাশ কাটিয়ে সোজা 'উতায়বার নিকটে যায় এবং তার মাথাটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়।'

এক দফা 'উক্বা বিন আবী মু'আইত্ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সিজদারত ছিলেন তখন তাঁর ঘাড় এত জোরে পদতলে পিষ্ঠ করল যে মনে হল তাঁর অক্ষিগোলক দুটো তখনই অক্ষিপট থেকে বেরিয়ে আসবে। ই

ইবনে ইসহাক্বের এক দীর্ঘ বর্ণনায় চরমপন্থী কুরাইশগণের এরূপ দুরভিসন্ধির আভাষ পাওয়া যায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

অন্যান্য কুরাইশ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কেও সত্যিকারভাবে বলা যায় যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাদের অন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস হতে ইবনে ইসহাক্ব তাঁর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এক দফা কুরাইশ মুশরিকগণ কা'বাহর 'হাতীমে' সম্মিলিতভাবে অবস্থান করছিল। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকগণ রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। আলোচানার এক পর্যায়ে তারা বলল, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছি তার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতই এর ব্যাপারে আমরা বড়ই ধৈর্য ধারণ করেছি।'

এ ধারায় যখন তাদের কথোপকথন চলছিল তখন কিছুটা যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগমনের পর সর্ব প্রথম তিনি হজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা বাহ ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এ সব করতে গিয়ে তাঁকে মুশরিকগণের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হল। এ অবস্থায় কিছু বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে তারা তার প্রতি কটাক্ষ করায় নাবী (ﷺ)-এর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল তার বহিঃপ্রকাশ তাঁর চেহারা মুবারকে আমি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলাম। এর পর দ্বিতীয় দফায় তিনি যখন সেখানে গেলেন তখনো মুশরিকগণ অনুরূপভাবে তাঁকে বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে ভর্ৎসনা করল। আমি এবারও তাঁর মুখমগুলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তারপর তৃতীয় দফায় তিনি সেখানে গেলে এবারও তারা পূর্বের মতো বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলল। এবার নাবী কারীম (ﷺ) সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন,

'হে কুরাইশগণ! শুনছ? সেই সন্ত্রার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি তোমাদের নিকট কুরবাণীর পশু নিয়ে এসেছি।'

তাদের প্রতি নাবী (ৄুুুুু)-এর এ সম্বোধন এবং কথাবার্তা তাদেরকে এতই প্রভাবিত করে ফেলল (তাদের উপর মূর্ছা পাওয়ার মতো অবস্থা এসে পড়ল) এবং এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে গেল যে তাঁদের মনে হতে লাগল যেন প্রত্যেকের মাথার উপর চড়ই বসে রয়েছে। এমনকি ঐ দলের মধ্যে যে ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর উপর সব চেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল সেও যেন খুব ভাল হয়ে গেল এবং পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা শুরু করল। অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলতে থাকল, 'আবুল কাশেম! প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কসম! আপনি কখনই জ্ঞানহীন ছিলেন না।'

দ্বিতীয় দিনেও তারা সেখানে একত্রিত হয়ে তাঁর সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় রত ছিল এমন সময় তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এভাবে দেখে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। আমি লক্ষ্য করলাম তাদের মধ্য থেকে একজন তাঁর গলার চাদর ধরে নিল এবং বল প্রয়োগ শুরু করে দিল। আবৃ বাক্র (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾﴾) তাঁকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেন, الله كَانُ يَقُولُ رَبِّي الله ﴿﴿ ﴿ الله ﴾ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولُ رَبِّي الله ﴾

<sup>&#</sup>x27; শায়খ আব্দুলাহ, মুখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১৩৫, ইস্তিয়ার, এসাবাহ, দালায়েনুরুবুয়ত, রওযুল আনাফ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> প্রাপ্তক্ত/ মুখভাসারুস সীরাহ ১১৩ পৃঃ।

আর্থ : 'তোমরা লোকটিকে কি এ জন্য হত্যা করছো যে, তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ আমার প্রভূ?' এর পর তারা নাবী (ﷺ)-কে ছেড়ে দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল।

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস বলেছেন যে, 'এটাই ছিল সব চেয়ে কঠিন অত্যাচার ও উৎপীড়ন যা আমি কুরাইশগণকে করতে দেখেছি।<sup>১</sup> (সার সংক্ষেপ শেষ হল)।

**অর্থ : '**তোমরা লোকটিকে এ জন্যই হত্যা করছ যে, তিনি বলেছেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ।'

আসমার বর্ণনায় অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবৃ বকরের নিকট যখন এ আওয়াজ পৌছল যে, 'আপন বন্ধুকে বাঁচাও' তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে বের হলেন। তাঁর মাথার উপর চারটি ঝুঁটি ছিল। যাবার সময় আবৃ বাক্র বলতে বলতে গেলেন, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَّقُولَ رَبِيًّا اللهُ

অর্থ: তোমরা লোকটিকে তথু এ কারণে হত্যা করছ যে, তিনি বলেন যে, 'আমার প্রভু আল্লাহ।'

এরপর মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবৃ বকরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যখন ফেরৎ আসলেন তখন তাঁর অবস্থা ছিল এরপ যে, আমরা তাঁর চুলের মধ্য থেকে যে ঝুঁটিটাই ধরছিলাম সেটাই আমাদের টানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল।

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৮৯-২৯০ পৃঃ।

<sup>ै</sup> সহীহুদ বুখারী মক্কার মুশরিকগণের নবী (😂)-এর প্রতি উৎপীড়ন অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৪৪।

<sup>&</sup>lt;sup>ত</sup> শাইখ আব্দুলাহ মোখতাসাক্রস সীরাহ পৃঃ ১১৩।

# دُخُولُ كِبَارِ الصَّحَابَةِ فِي الْإِشْلَامِ বড় বড় সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ

হামথাহ 🚌 এর ইসলাম গ্রহণ (مُنِيُ اللهُ عَنْهُ) হামথাহ

মক্কার বিস্তৃত অঞ্চল অন্যায় ও অত্যাচারের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সেই মেঘ মালার মধ্য থেকে হঠাৎ এক ঝলক বিদ্যুত চমকিত হওয়ায় মজলুমদের পথ আলোকিত হল, হামযাহ মুসলিম হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত প্রাপ্তি ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষভাগ। সম্ভবতঃ তিনি যুল হিজ্জাহ মাসে মুসলিম হয়েছিলেন।

হামযাহ —এর ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট: এক দিবসে আবৃ জাহল সাফা পর্বতের নিকটে নাবী কারীম (্রু)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। নাবী (্রু)-কে দেখে অনেক কটু কটিব্য করল এবং অপমানসূচক কথাবার্তা বললে নাবী কারীম (্রু) তার কথাবার্তার কোন উত্তর দিলেন না। আবৃ জাহল একটি পাথর তুলে নিয়ে নাবীজী (্রু)-এর মাথায় আঘাত করল। এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকল। তারপর সে কা'বাহ গৃহের নিকটে কুরাইশগণের বৈঠকে গিয়ে যোগদান করল।

আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের এক দাসী নিজগৃহ থেকে সাফা পর্বতের উপর সংঘটিত ঘটনাটি আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ করছিল। হামযাহ ( সৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই (তখনো তাঁর হাতে তীর ধনুক ছিল এমতাবস্থায় ঃ) সে তাঁকে আবৃ জাহলের অন্যায় অত্যাচার এবং নাবী ( ে)-এর ধৈর্য ধারণের ব্যাপারটি বর্ণনা করে শোনাল। ঘটনা শ্রবণ করা মাত্র তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কুরাইশগণের মধ্যে তিনি ছিলেন মহাবীর এবং মহাবলশালী এক যুবক। এ মুহুর্তে বিলম্ব না করে তিনি এ সংকল্পবদ্ধ হয়ে ছুটে চললেন য়ে, য়েখানেই আবৃ জাহলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হবে সেখানেই তিনি তার ভূত ছাড়াবেন। তিনি তার খোঁজ করতে করতে গিয়ে তাকে পেলেন মসজিদুল হারামে। সেখানে তিনি তার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ও হে গুহাদ্বার দিয়ে বায়ৃ নিঃসরণকারী! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ( ্র)-কে তুমি গালি দিয়েছ এবং পাথর দিয়ে আঘাত করেছ। অথচ আমি তার দ্বীনেই আছি।

এরপর তিনি কামানের দ্বারা তার মাথার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন যাতে সে আহত হয়ে গেল। এর ফলে আবৃ জাহলের বনু মথযুম ও হামযাহ ক্রি-এর বনু হাশিম গোত্রদ্বয় একে অপরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আবৃ জাহল এভাবে সকলকে নিরস্ত করল যে, আবৃ উমারাকে যেতে দাও। আমি প্রকৃতই তার ভ্রাতুম্পুত্রকে গালমন্দ এবং আঘাত দিয়েছি।

প্রাথমিক পর্যায়ে হামযাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল কিছুটা যেন দ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আবেগের উৎস থেকে উৎসারিত। মুশরিকগণ দ্রাতুষ্পুত্রকে কষ্ট দিত। এটা বরদান্ত করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কাজেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো তার দুঃখ কষ্টের কিছু লাঘব হতে পারে এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলাম প্রীতি জোরদার করে দেয়ায় তিনি দ্বীনের রশি মজবুত করে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলামানদের শক্তি এবং সম্মান দু'-ই বৃদ্ধি পেল।

## 'উমার 🕽 এর ইসলাম গ্রহণ (أَيْسَلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ।

অন্যায় অত্যাচারের বিস্তৃতি পরিমণ্ডলে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার বুক চিরে আরও একটি জ্যোতিম্মান বিদ্যুতের চমকে আরব গগণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ 'উমার বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত ৬ চ্চ বর্ষে হামযাহ 🚌 এর ইসলাম গ্রহণের

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> শাইখ মুহামদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ঃ মোখতারুস সীরাহ পৃঃ ৬৬, আল্লামা মানসুরপুরী ঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬৮ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৯১-২৯২ পৃঃ।

<sup>े</sup> শাইখ আব্দুলাহ মোখতাসাক্রস সীরাহ পৃঃ ১০১।

<sup>ু</sup> ইবনুল জওয়ী লিখিত তারীখে ওমর বিন খাতাব পৃঃ ১১।

মাত্র ৩ দিন পর। নাবী কারীম (ﷺ) 'উমার ﴿ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন।

ইমাম তিরমিয়ী আব্দুল্লাহ বিন 'উমার 🚎 হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারাণী ইবনে মাস'উদ 🚎 এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলতেন:

'হে আল্লাহ! 'উমার বিন খাত্তাব অথবা আবৃ জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।'

(আল্লাহ এ প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং 'উমার মুসলিম হয়ে গেলেন)। এ দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট 'উমার 🚌 অধিক প্রিয় ছিলেন।'

'উমার ক্রিল্লা-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর অন্তরে ইসলাম ধীরে ধীরে স্থান লাভ করতে থাকে। ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার সংক্ষেপ তুলে ধরার পূর্বে তাঁর মেজাজ এবং আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা সঙ্গত বলে মনে করি।

'উমার ক্রিল্লী তাঁর উগ্র মেজায়, রয়ঢ় প্রকৃতি এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমগণকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁর হাতে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাষ যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো যে, ভাবাবেগের দু'বিপরীতমুখী শক্তি যেন তাঁর অন্তর রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। অধিকন্ত কোন কোন সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মতো তাঁর মনে তত্ত্ব-চিন্তার উদ্রেকও হতো। তিনি আপন খেয়ালে চিন্তা করতে থাকতেন নানা বিষয়, নানা কথা। কোন কোন সময় এটাও তাঁর মনে হতো যে, ইসলাম যে পথের সন্ধান দিছে, যে পথের চলার জন্য উদান্ত আহ্বান জানাছে সম্ভবতঃ সেটাই উত্তম ও পবিত্রতম পথ। এ জন্য প্রায়শঃই তিনি দ্বিধা দ্বন্ধে ভূগতেন, কোন কোন সময় বিচলিত বোধ করতেন, কখনো বা নিরুৎসাহিত বোধ করতেন।

'উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করেন :

'যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল ('আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।' (আল-হাক্কাহ ৬৯: ৪০-৪১)

<sup>ু</sup> তিরমিয়ী আরওয়াবুল মানাকের আবীহাফস ওমর বিন খান্তাব ২য় খণ্ড ২০৯ পৃঃ।

<sup>ి</sup> শাইখ মুহাম্মদ গাযালী ঃ ফিক্ট্স সীরাহ ৯২-৯৩ পৃঃ। তিনি ওমর 🕮-এর মানসিকতার দু'বিপরীতমুখী ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

'উমার ( বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ( হতেইন একজন মন্ত্রতন্ত্রধারী গনংকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মদ ( তলাওয়াত করলেন:

: ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيْلًا مَا تَذَكُّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ إلى آخر السورة [الحاقة:٤٢، ٤٣]

'এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু) সালাতে স্রাহর শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন এবং 'উমার ﷺ তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে 'উমার ﷺ বলেছেন যে, 'সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।'

প্রকৃতপক্ষে, 'উমার ( এব অন্তর রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতানায় অজ্ঞতাপ্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদ্দল প্রস্তরের মতো তাঁর মন-মস্তিষ্ককে এতই প্রভাবিত করে রেখেছিল যে ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। কাজেই, বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা সংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শক্র । তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী কিংবা বনু যুহরা কংবা বনু মাখ্যুমের কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর জ্র-যুগল কৃষ্ণিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে 'উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ (১৯৯০)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।'

লোকটি বলল, 'মুহাম্মদ (ﷺ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? 'উমার বলেলেন, 'মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গেছ।

লোকটি বলল, ''উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।'

এ কথা শুনে 'উমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেয়ার মতো ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাত্ত একটি সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা'র অংশ বিশেষ স্বামী-ক্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব ক্রোক্তি যখন 'উমার ক্রিল্লী-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্রগোপন করলেন এবং 'উমারের বোন ফাত্বিমাহ সহীফাখানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু 'উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাব্বাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'

তাঁর বোন উত্তর করলেন, 'না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।

'উমার 🚌 বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গেছ?

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা 'উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?

ইবনে জাওয়ী তারীখে ওমর বিন খাত্তাব ৬ পৃঃ। ইবনে ইসহাক আতা এবং মোজাহেদ হতে একই রূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার শেষাংশ এটা হতে কিছুটা ভিন্ন। দ্রষ্টব্য সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৬ ও ৩৪৮ পৃঃ এবং ইবনে জওয়ী নিজেও জাবির 🚎 হতে তাঁর মতই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর শেষাংশেও এ বর্ণনার বিপরীত আছে, দ্রঃ তারীখে ওমর বিন খাত্তাব ৯-১০ পৃঃ।

<sup>্</sup>ব এ বর্ণনা হচ্ছে ইবনে ইসহাকের দ্রঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃঃ।

<sup>°</sup> এ বর্ণনা আনাস 🚌 হতে বর্ণিত দ্রঃ ইবনে জওয়ী তারীখে ওমর বিন খান্তাব পৃঃ ১০ এবং মোখতাসারুস সীরাহ আবুলাহ রচিত ১০৩ পৃঃ।

 $<sup>^8</sup>$  এ বিষয়টি ইবনে 'আব্বাস 🚌 হতে বর্ণিত হয়েছে, দ্রঃ মোখতাসারুস সীরাহ ১০২ পৃঃ।

এ কথা শোনা মাত্র 'উমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জাের করে প্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ক্রব্ধ হয়ে 'উমার হার্লা তাঁর বােনের গণ্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ الْحُقُّ فِي غَيْرِ دِيْنِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ

"উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (ই) তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র 'উমার )-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি।

বোন বললেন, 'তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। 'উমার গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফাখানা হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম! তারপর সূরাহ তু-হা হতে পাঠ করলেন:

﴿ طُهُ (١) مَا آَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْغَى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْفَى (٣) تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْمَتَ السَّرُى (٦) وَإِنْ الْعُلَى (٤) اللّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَشْمَآءُ الْحُسْلَى (٨) وَهَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (٩) إِذْ يَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْلَى (٧) اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَشْمَآءُ الْحُسْلَى (٨) وَهَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (٩) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوآ إِنِي انْشَتُ نَارًا لَعَلِي الْتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (١٠) فَلَمَّا أَتُهَا نُودِي رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوآ إِنِي انْشَتُ نَارًا لَعَلِي الْتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (١٠) فَلَمَّا أَتُهَا نُودِي يُمُوسَى (١١) إِنِيَّ أَنَا رَبُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْخَى (١٣) إِنِّي أَنَا الْخَبْرُتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْخِى (١٣) إِنِّيْ أَنَا اللّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (١٤)﴾ (سورة طه ١-١٤)

'১. ত্ব-হা-। ২. তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। ৩. বরং তা (নাযিল করেছি) কেবল সতর্কবাণী হিসেবে যে ভয় করে (আল্লাহ্কে)। ৪. যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে তা নাযিল হয়েছে। ৫. 'আরশে দয়াময় সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। ৬. যা আকাশে আছে, যা যমীনে আছে, যা এ দু'য়ের মাঝে আছে আর যা ভূগর্ভে আছে সব তাঁরই। ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল (তাহলে জেনে রেখ) তিনি গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয় জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। ৯. মূসার কাহিনী তোমার কাছে পৌছেছে কি? ১০. যখন সে আগুন দেখল (মাদ্ইয়ান থেকে মিসর যাওয়ার পথে), তখন সে তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি তাথেকে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলম্ভ আগুন আনতে পারব কিংবা আগুনের নিকট পথের সন্ধান পাব। ১১. তারপর যখন যে আগুনের কাছে আসল, তাকে ডাক দেয়া হল, 'হে মূসা! ১২. বাস্তবিকই আমি তোমার প্রতিপালক, কাজেই তোমার জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছ। ১৩. আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, কাজেই তুমি মনোযোগ দিয়ে শুন যা তোমার প্রতি ওয়াহী করা হচ্ছে। ১৪. প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার 'ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত কায়িম কর।' (তু-হা ২০: ১-১৪)

বললেন, 'এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সন্ধান বল।' 'উমারের এ কথা শুনে খাব্বাব (ﷺ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ''উমার! সম্ভুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! 'উমার বিন খাত্তাব অথবা আবৃ জাহল বিন হিশাম এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবৃল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা পর্বতের নিকট্স্থ গৃহে অবস্থান করছিলেন।'

খাব্দাব ( বির মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর 'উমার ( তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ 'উমার দণ্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ ( ে) –কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্তুম্ভ ভাব লক্ষ করে হামযাহ ( জিজ্জেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?'

लाकजरनता উত্তর দিলেন, "উমার বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

হামযাহ বললেন, 'ঠিক আছে। 'উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মুই) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি 'উমারের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

''উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরাহর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?' তারপর রাসূলুল্লাহ () আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

'হে সর্বশক্তিমান প্রভু! তোমার ইচ্ছে কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ 'উমার বিন খান্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।' নাবী (ﷺ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর 'উমার ﷺ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।' 'উমার ক্রিট্র-এর মুখ থেকে তৌহিদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থিত লোকজনেরা এত জোরে 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। আরব মুলুকে এটা সর্বজন বিদিত বিষয় ছিল যে, 'উমার বিন খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল।

ইবনে ইসহাক্ নিজ সূত্রের বরাতে 'উমারের বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন যে, 'যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম যে, মক্কায়, কোন কোন ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ ( ে)-এর সব চেয়ে প্রভাবশালী শক্র হিসেবে কাজ করে যাচছে। তারপর মনে মনে বললাম এ আবৃ জাহলই হচ্ছে তাঁর সব চেয়ে বড় শক্র । ততক্ষণাৎ তার গৃহে গমন করে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বের হয়ে এসে (খুশি আমদেদ, খুশ আমদেদ) বলে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল এবং বলল, 'কিভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?' প্রত্যুত্তরে কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি বললাম, 'তোমাকে আমি এ কথা বলতে এলাম যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ( ে) এর দ্বীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আল্লাহর তরফ

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> তারীখে ইবনে ওমর পৃঃ ৭, ১০, ১১। শাইখ আব্দুলাহ মোখতাসাক্রস সীরাহ পৃঃ ১০২-১০৩। সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৩-৩৪৬।

থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছ সে সবেরও মন্দ করুন।  $^{\circ}$ 

ইমাম ইবনে জাওয়ী 'উমার ক্রিল্লা—এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যেত তখনই লোক তার পিছু ধাওয়া করত এবং তাকে মারধর করত। সেও তাদের পাল্টা মারধর করত। এ জন্য যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন আমার মামা 'আসী বিন হাশিমের নিকটে গেলাম এবং তাঁকে আমার মুসলিম হয়ে যাওয়ার খবর জানালাম। আমার কথা শোনামাত্রই সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারপর কুরাইশের একজন বড় প্রধানের বাড়িতে গেলাম (সম্ভবতঃ আবৃ জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এবং তাকেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করলাম কিন্তু সেও গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমার বলেন, যখন 'উমার ( মুসলমান হলেন তখন তিনি বললেন কে এমন আছে যে কোন কথাকে খুব প্রচার কিংবা ঢোল শোহরত করতে পারে? লোকরো বলল, জামীল বিন মা'মার জুমাহী। একথা শোনার পর তিনি জামীল বিন মা'মার জুমাহীর নিকট গেলেন, আমি তার সাথেই ছিলাম। 'উমার তাকে বললেন যে, তিনি মুসলিম হয়ে গেছেন। আল্লাহর শপথ এ কথা শোনামাত্র কোন কথা না বলে বায়তুল্লাহর নিকটে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে সে ঘোষণা করতে থাকল যে, হে কুরাইশগণ। খান্তাবের পুত্র 'উমার বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে। 'উমার তাঁর পিছনেই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি এ বলে উত্তর দিলেন যে, 'এ মিথ্যা বলছে। আমি বেদ্বীন হই নি বরং মুসলিম হয়েছি।'

যাহোক, লোকজনেরা তাঁর উপর চড়াও হল এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে জনতা এবং অন্য পক্ষে 'উমার; মারপিট চলতে থাকল। এত সময় ধরে মারপিট চলতে থাকল যে, সেই অবস্থায় সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে পড়ল। 'উমার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। লোকজন তাঁকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে ছিল। 'উমার বললেন, 'যা খুশী করো। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি সংখ্যায় তিন শত হতাম তাহলে মক্কায় তোমরা অবস্থান করতে, না আমরা করতাম তা দেখাদেখি হয়ে যেত। '

এ ঘটনার পর মুশরিকগণ আরও ক্রোধান্বিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল এবং 'উমার ( ) এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যেমনটি সহীহুল বুখারীর মধ্যে ইবনে 'উমার হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, 'উমার ভীত-সন্তুস্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন এমন সময় আবৃ 'আমর 'আস বিন ওয়ায়িল সাহমী সেখানে আগমন করল। সে ইয়ামান দেশের তৈরী নকশাদার জোড়া চাদর এবং রেশম দ্বারা সুসজ্জিত চমকদার জামা পরিহিত অবস্থায় ছিল। তার সম্পর্ক ছিল সাহম গোত্রের সাথে এবং জাহেলিয়াত যুগে এ গোত্র বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্য করবে বরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার'?

'উমার (ক্রে) বললেন, 'আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি এবং এ জন্যই আপনার জাতি আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।' 'আস বলল, 'তা সম্ভব নয়।'

আসের এ কথা শুনে আমি মনে কিছুটা শান্তি পেলাম, কিছুটা তৃপ্তি অনুভব করলাম।

তারপর 'আস সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তখন জনতার ভিড়ে সমগ্র উপত্যকা গিজ গিজ করছিল।

আমজনতার অগ্রভাগে অবস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোথায় চলেছ?'

উত্তরে তারা বলল, 'আমরা চলেছি খাত্তাবের ছেলের একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে। কারণ, সে বেদ্বীন (বিধর্মী) হয়ে গিয়েছে।'

ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৯-৩৫০।

<sup>े</sup> তারীখ ওমর বিন খান্তাব পৃঃ ৮।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> তারীখ ওমর বিন খাত্তাব পৃঃ ৮ ও ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৮-৩৪৯ পৃঃ।

'আস বলল, 'না সে দিকে যাবার কোন পথ নেই।'

এ কথা তুনা মাত্রই জনতা আর অগ্রসর না হয়ে তাদের পূর্বের স্থান অভিমুখে ফিরে গেল।

'উমারের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকগণের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত হল। অপর পক্ষে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে আঁচ-অনুমান কিংবা কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে এর পাশাপাশি আলোচিত পরের ঘটনাটি থেকে। মুজাহিদ ইবনে 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, আমি 'উমার বিন খাত্তাব (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কী কারণে লকব বা উপাধি 'ফারুক' হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার তিনদিন পূর্বে হামযাহ (ﷺ) মুসলিম হয়েছিলেন, তারপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, 'আমি যখন মুসলিম হলাম তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদি জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?'

নাবী (ﷺ) ইরশাদ করলেন, 'অবশ্যই! সেই সন্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদি জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও হক বা সত্যের উপরেই তোমরা রয়েছ।'

**ভিমারের বর্ণনা :** 'তখন আমি সকলকে লক্ষ্য করে বললাম যে, গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সন্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব।

তারপর আমরা দু'টি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ (১৯)-কে দু'সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির শিরোভাগে ছিলেন হামযাহ (১৯) আর অন্য সারির শিরোভাগে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় যাঁতার আটার মতো হালকা ধূলি কণা উড়ে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম। 'উমার (১৯) বলেছেন, 'কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযাহকে মুসলিমদের সঙ্গে দেখল তখন মনে মনে তারা এত আঘাতপ্রাপ্ত হল যে, এমন আঘাত ইতোপূর্বে আর কক্ষনো পায়নি। সেই দিনই রাসূলুল্লাহ (১৯) আমার উপাধি দিয়েছিলেন 'ফারক''

ইবনে মাস'উদ ( বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত 'উমার ( ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ততদিন পর্যন্ত আমরা কা'বাহগৃহের নিকট সালাত আদায় করতে সাহস করিনি।

সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার (ক্রা) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন থেকে ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সে দিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের আহ্বান জানানো সম্ভব হল।

পূর্বের সূত্র ধরেই বলা হয়েছে, 'আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বৈঠক করলাম এবং আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করলাম। যারা আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদও করলাম। 8

ইবনে মার্স'উদের বর্ণনা : 'যখন হতে 'উমার হ্লে মুসলিম হয়েছিলেন তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলাম।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি (ﷺ) সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি

দু'জন সম্মানিত এবং প্রতাপশালী বীর অর্থাৎ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং 'উমার বিন খাত্তাব ক্র্রো-এর
• মুসলিম হওয়ার পর থেকে মুশরিকগণের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং
মুসলিমদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে পাশবিকতা ও মাতলামির স্থলে বিচার বৃদ্ধির প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।
এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ক্রিট্রে)-কে তাঁর প্রচার এবং তাবলীগের কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য কঠোরতা এবং

<sup>ੇ</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৪৯ পৃঃ।

<sup>ै</sup> ইবর্নে জওয়ী- তারীখে ওমর বিন খাত্তাব 📺 ৬-৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৩</sup> শাইখ আব্দুলাহ - মোখতাসারুস সীরাহ পৃঃ ১০৩।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবেন জ্বতথী, তারীখে ওমর বিন খাত্তাব পৃঃ ১৩।

র্প সহীহুল বুখারীর ওমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪৫ পৃঃ।

নিষ্ঠুরতা অবলম্বনের পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে সদাচার করা এবং অর্থ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব, নারী ইত্যাদি যোগান দেয়ার প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁকে প্রচার কাজ থেকে নিবৃত্ত করার এক নয়া কৌশল প্রয়োগের মনস্থ করে। কিন্তু সেই হতভাগ্যদের জানা ছিল না যে, সমগ্র পৃথিবী যার উপর সূর্য উদিত হয় দাওয়াত ও তাবলীগের তুলনায় খড় কুটারও মর্যাদা বহন করে না। এ কারণে এ পরিকল্পনায়ও তাদের অকৃতকার্য ও বিফল হতে হয়।

ইবনে ইসহাক্ ইয়াযিদ বিন যিয়াদের মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন ক্বা'ব কুরায়ীর এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, আমাকে বলা হয় যে, 'উতবাহ বিন রাবী'আহ যিনি গোত্রীয় প্রধান ছিলেন, একদিন কুরাইশগণের বৈঠকে বললেন- 'ঐ সময় রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿) মাসজিদুল হারামের এক জায়গায় একাকী অবস্থান করছিলেন, 'হে কুরাইশগণ! আমি মুহাম্মদ (﴿﴿﴿)-এর নিকট গিয়ে কেনই বা কথোপকথন করব না এবং তাঁর সামনে কিছু উপস্থাপন করব না । হতে পারে যে, তিনি আমাদের কোন কিছু গ্রহণ করে নিবেন। তবে যা কিছু তিনি গ্রহণ করবেন তাঁকে তা প্রদান করে আমরা তাঁকে তাঁর প্রচারাভিয়ান থেকে নিবৃত্ত করে দেব।' এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন হাম্যাহ মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবং মুশরিকগণ দেখছিল যে, মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুশরিকগণ বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আপনি যান এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলুন। এরপর 'উতবাহ সেখান থেকে উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বসল এবং বলল, 'ভাতুম্পুত্র! আমাদের গোত্রে তোমার মর্যাদা ও স্থান যা আছে এবং বংশীয় যে সম্মান আছে তা তোমার জানা আছে। এখন তুমি নিজ গোত্রের নিকট এক বড় ধরণের ব্যাপার নিয়ে এসেছ যার ফলে গোত্রভুক্ত বিভিন্ন লোকজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ওদের বিবেক-বৃদ্ধিকে নির্বৃদ্ধিতার সম্মুখীন করে ফেলেছ। তাদের উপাস্য প্রতিমাদের এবং তাদের ধর্মের দোষক্রটি প্রকাশ করে মৃত পূর্ব পুরুষদের 'কাফের' সাব্যস্ত করছ। এ সব নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমার নিকট কয়েকটি কথা পেশ করছি। তার প্রতি মনোযোগী হও। এমনটি হয়তো বা হতেও পারে যে, কোন কথা তোমার ভাল লাগবে এবং তুমি তা গ্রহণ করবে।'

রাসূলুল্লাহ (🚎) বললেন, 'আবুল ওয়ালীদ বল আমি তোমার কথায় মনোযোগী হব।'

আবুল ওয়ালীদ বলল, 'ভ্রাতুম্পুত্র! এ ব্যাপারে তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ এবং মানুষকে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছ তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, এর মাধ্যমে তুমি কিছু ধন-সম্পদ অর্জন করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ একত্রিত করে দেব যে, তুমি আমাদের সব চেয়ে অধিক ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে, কিংবা যদি তুমি এটা চাও যে, মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমার কাম্য তাহলে আমাদের নেতৃত্ব তোমার হাতে সমর্পন করে দিব এবং তোমাকে ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান কিংবা মীমাংসা আমরা করব না, কিংবা যদি এমনও হয় যে, তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত করে দিচ্ছি। তাছাড়া তোমার নিকট যে আগমন করে সে যদি জিন কিংবা ভূত-প্রেত হয় যাকে তুমি দেখছ অথচ নিজে নিজে তার কুপ্রভাব প্রতিহত করতে পারছ না, তাহলে আমার তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং তোমার পূর্ণ সুস্থতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন আমরাই তা করতে প্রস্তুত আছি, কেননা কখনো এমনও হয় যে, জিন-ভূতেরা মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে এবং এ জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনও হয়ে দাঁড়ায়।

'উতবাহ এক নাগাড়ে এ সব কথা বলতে থাকল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে থাকলেন। যখন সে তার কথা বলা শেষ করল তখন নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'আবুল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে? সে বলল, 'হাঁ।'

নাবী (ৄৄৣে) বললেন, 'বেশ ভাল, এখন আমার কথা শোন।' সে বলল, 'ঠিক আছে শুনব।' নাবী (ৄৣে) বললেন,

﴿ بسم الله الرحمٰن الرحيم حُمّ تَنزِيْلُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ أَيْتُهُ قُرَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَتَالُوْا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ ﴿ [فصلت:١: ٥].

অর্থ: হা'মীম, এ বাণী করুণাময় দয়ালু (আল্লাহ) এর তরফ থেকে নাযিলকৃ, এটা এমন একটি কেতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ কুরআন যা আরবী ভাষায় (অবতারিত), জ্ঞানী লোকেদের জন্য (উপকারী)। (এটা) সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক কিন্তু অধিকাংশ লোকই মুখ ফিরিয়ে নিল। সুতরাং তারা শুনেই না। এবং তারা বলে, যে কথার প্রতি আপনি আমাদের ডাকেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত।

(ফুসসিলাত ৪১: ১-৫)

রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) পাঠ করতে থাকেন এবং 'উতবাহ নিজ দু'হাত পশ্চাতে মাটির উপর রাখা অবস্থায় তাতে ভর দিয়ে শ্রবণ করতে থাকে। যখন নাবী (১৯৯০) সিজদার আয়াতের নিকট পৌছে গেলেন। তখন সিজদা করলেন এবং বললেন, আবুল ওয়ালীদ তোমাকে যা শ্রবণ করানোর প্রয়োজন ছিল তা শ্রবণ করেছ, এখন তুমি জান এবং তোমার কর্ম জানে।

'উতবাহ সেখান থেকে উঠে সোজা তার বন্ধুদের নিকট চলে গেল। তাকে আসতে দেখে মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করতে থাকল, আল্লাহর শপথ। আবুল ওয়ালীদ তোমাদের নিকট সেই মুখ দিয়ে আসছে না যে মুখ নিয়ে সে গিয়েছিল, তারপর আবুল ওয়ালিদ যখন তাদের নিকট এসে বসল তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'আবুল ওয়ালীদ! পিছনের খবর কি?'

সে বলল, 'পিছনের খবর হচ্ছে আমি এমন এক কথা শুনেছি যা কোনদিনই শুনি নি। আল্লাহর শপথ! সে কথা কবিতা নয়, যাদুও নয়। হে কুরাইশগণ! আমরা কথা মেনে নিয়ে ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। (আমার মত হচ্ছে) ঐ ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সে পৃথক হয়ে থেকে যাক। আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ থেকে যে বাণী শ্রবণ করলাম তা দ্বারা অতিশয় কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি তাকে কোন আরবী হত্যা করে ফেলে তবে তো তোমাদের কর্মটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তি যদি আরবীদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় তাহলে এর রাজত্ব পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই রাজত্ব হিসেবে গণ্য হবে! এর অস্তিত্ব বা টিকে থাকা সব চেয়ে বেশী তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

লোকেরা বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আল্লাহর কসম, তোমার উপরও তার যাদুর প্রভাব কাজ করেছে।'

'উতবাহ বলল, 'তোমরা যাই মনে করনা কেন, তাঁর সম্পর্কে আমার যা অভিমত আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। এখন তোমরা যা ভাল মনে করবে, তাই করবে।

অন্য এক বর্ণনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, নাবী করাীম (ﷺ) যখন তেলাওয়াত আরম্ভ করেছিলেন তখন 'উতবাহ নীরবে শুনতে থাকে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ আয়াতে কারীমা পাঠ করেন,

'এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল– আমি তোমাদেরকে অকস্মাৎ শান্তির ভয় দেখাচ্ছি- 'আদ ও সামৃদের (উপর নেমে আসা) অকস্মাৎ-শান্তির মত।' (ফুসসিলাত ৪১: ১৩)

এ কথা শোন মাত্রই 'উতবাহ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এবং এটা বলে তার হাত রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখের উপর রাখল যে, আমি আল্লাহর মাধ্যম দিয়ে এবং আত্মীয়তার প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়ে কথা বলছি যে, এমনটি যেন না করা হয়। সে এ ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল যে প্রদর্শিত ভয় যদি এসেই যায়। এরপর সে সমবেত মুশরিকগণের নিকট চলে যায় এবং তাদের সঙ্গে উল্লেখিত আলাপ আলোচনা করে। ব

### রাস্প্রাহ (🚎) এর সাথে ক্রাইশ নেতৃব্দের কথোপকথন ( الله ক্রাইশ নেতৃব্দের কথোপকথন (ট্রি الله ক্রাইশ নেতৃব্দের কথোপকথন (ট্র

কুরাইশগণ উক্তরূপ উত্তকে একেবারে নিরাশ হয়ে যায় নি কেননা তিনি (ﷺ) তাদেরকে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, বরং 'উতবাহকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন মাত্র। অতঃপর 'উতবাহ সেখান হতে ফিরে এসেছে। ফলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে যাবতীয় বিষয়াদী সম্পর্কে পরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা করল।

<sup>ু</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৯৩-২৯৪।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> তাফসীর ইবনে কাসীর ৬/১৫৯-১৬১।

ফর্মা নং-১০

অতঃপর একদিবসে তারা মাগরিবের পর কা বাহর সম্মুখে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) কে ডেকে পাঠালে তিনি (﴿﴿﴾) দ্রুন্ড সেখানে হাজির হলেন এমন মনে করে যে, তাতে হয়তো কোন কল্যাণ রয়েছে। যখন তিনি (﴿﴿﴿﴾) তাদের মাঝে আসন গ্রহণ করলেন, তারা 'উতবাহর অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করল। তাদের ধারণা ছিল যে, সেদিন 'উতবাহ একা একা প্রস্তাব করাতে মুহাম্মদ সম্মত হয়নি; তবে সবাই সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব করলে তা মেনে নিবেন অবশ্যই। কিন্তু তাদের প্রস্তাব শোনার পর রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) বললেন, তোমরা আমার ব্যাপারে এসব কি বলছ, আমি তোমাদের নিকটে কোন ধন-সম্পদ ও মর্যাদা চাই না। তোমাদের নিটক কোন রাজত্ব চাই না। তবে আল্লাহ তা আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাঁর পক্ষ হতে আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আমাকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে ভাল কর্মের উত্তম ফলাফলের শুভসংবাদ দেই এবং অন্যায় ও পাপকর্মের শান্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট আমি রিসালাতের বাণী পৌছিয়ে দিচ্ছি এবং সৎ উপদেশ প্রদান করছি। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলো দুনিয়া ও আথিরাতে এর ভাল পরিণাম ভোগ করবে। আর যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করো তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করে যাবো।

তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়ে আরেক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। তা হলো তারা রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর কাজে দাবি জানালো যে, নাবী (১৯) যেন তাদের জমিন থেকে পাহাড়সমূহ দূরীভূত করে দেন, তাদের জমিন প্রশস্থ করে দেন। অতঃপর সেই জমিনে ঝর্ণা ও নদ-নদী প্রবাহিত করে দেন। আর তিনি (১৯) যেন তাদের মৃতদেরকে জীবিত করে দেন; বিশেষ করে কুসাই বিন কিলাবকে। তিনি (১৯) এসব কর্ম সম্পাদন করলেই কেবল তারা ঈমান আনবে। তাদের এ কথার জবাবে রাসূল (১৯) পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন।

এরপর তারা আবার অন্য একটি বিষয় উত্থাপন করলো- তারা বললো নাবী (ﷺ) যেন তারঁ প্রভুর নিকট একজন ফেরেশ্তাকেও নাবী করে পাঠান যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দাবীকে সত্যায়ন করবে। আর আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে বাগ-বাগিচা, ধন-সম্পদ ও স্বর্ণের অট্টালিকা প্রদান করেন। এবারও রাসূল (ﷺ) একই জবাব দিলেন।

অতঃপর তারা চতুর্থ একটি বিষয় উপস্থাপন করলো- মুহামাদ যেহেতু তাদের শাস্তির ভয় দেখায় সুতরাং কুরাইশরা নাবী (﴿ এও বললো তাদের উপর যেন আকাশ হয়ে পড়ে। (আল্লাহ তা'আলা যথাসময়ে এটা সম্পাদন করবেন।)

শেষ পর্যায়ে তারা ভীষণ হুমকি দিল এমনকি তারা বললো, আমরা তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবনা, এতে হয় আমরা তোমাকে শেষ করবো অথবা আমরা নিঃশেষ হবো। তাদের এ ধরনের ধমকি শোনার পর রাসূলুল্লাহ (
) অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে স্বীয় পরিবারবর্গের নিকটে ফিরে গেলেন।

## ः (عَرْمُ أَبِيْ جَهْلِ عَلَى قَتْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ) ताज्जुञ्चार (﴿ وَعَرْمُ أَبِيْ جَهْلٍ عَلَى قَتْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﴿ اللهِ ال

রাস্লুল্লাহ (১) যখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট হতে ফিরে আসলেন তখন আবৃ জাহল কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, 'কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা সম্যকরপে অবগত আছেন যে, মুহাম্মদ (১) আমাদের ধর্মে কলঙ্ক রটাচ্ছে, আমাদের পূর্বপুরুষের নিন্দা করছে, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিকে খাটো বলে রটনা করছে এবং দেবদেবীগণের অবমাননা করছে। এ সব কারণে আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি যে, আমি এক খণ্ড ভারী এবং সহজে উঠানো সম্ভব এমন পাথর নিয়ে বসব এবং মুহাম্মদ (১) যখন সিজদায় যাবে তখন সেই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করে ফেলব। এখন এ অবস্থায় তোমরা আমাকে একা অসহায় ছেড়ে দাও, আর না হয় সাহায্য কর। বনু আবদে মানাফ এর পর যা চাই তা করুক।' উপস্থিত লোকেরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারি না। তুমি যা করার ইচ্ছে করেছ তার করে ফেল।'

সকাল হলে আবৃ জাহল তার ঘোষণার অনুরূপ একখণ্ড পাথর নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অপেক্ষায় বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যথা নিয়মে আগমন করলেন এবং সালাতে রত হলেন। কুরাইশগণও সেখানে উপস্থিত হয়ে আবৃ জাহলের কথিত কাণ্ড দেখার জন্য অপেক্ষামান রইল। যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিজদায় গমন করলেন তখন আবৃ

জাহল পাথর উঠিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু নিকটে পৌছে পরাস্ত সৈনিকের মতো স্ববেগে পশ্চাদপসরণ করল। এ সময় তাকে অত্যন্ত বিবর্ণ এবং ভীত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছিল। তার দু'হাত পাথরের সঙ্গে শক্তভাবে চিমটে লেগে গিয়েছিল। পাথরের গা থেকে হাত ছাড়াতে তাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে এবং বেগ পেতে হয়েছিল।

এ দিকে কুরাইশগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক দ্রুত তার নিকট এগিয়ে আসে এবং বলতে থাকে, 'আবুল হাকাম! ব্যাপারটি হল কী? কিছুই যেন বুঝে উঠছি না।'

সে বলল, 'আমি রাত্রিবেলা যা বলেছিলাম তা করার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর নিকটে গিয়ে পৌছলাম তখন একটি উট আমার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। হায় আল্লাহ! কক্ষনো আমি এমন মন্তক, এমন ঘাড় এবং এমন দাঁতবিশিষ্ট উট দেখি নি। মনে হল সে যেন আমাকে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

ইবনে ইসহাক্ব বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, 'উষ্ট্রের রূপ ধারণ করে সেখানে ছিলেন জিবরাঈল (ﷺ)। আবৃ জাহল যদি আমার নিকট যেত তাহলে তার উপর বিপদ অবতীর্ণ হয়ে যেত।  $^3$ 

### 

কুরাইশগণ বিভিন্নভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ভীতি প্রদর্শন, হুমকি-ধমকি দিয়েও ব্যর্থ হলো এবং আবৃ জাহল যে ন্যাক্কারজনক সংকল্প গ্রহণ করেছিল তা বিফল হলো তখন তারা সমস্যা থেকে উন্তোনণের নতুন কৌশল অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করলো। তাদের মনে এ ধারণা ছিল না যে, মুহাম্মদ (ﷺ) সত্য নাবী নয় বরং তাদের অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, [১১:وَلَئِيْ شَلِيّ مُرْيُبٍ ﴿ الشورى: তারা বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। (সূরাহ শূরা: ১৪ আয়াত)

কাজেই তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, দীনের বিষয়ে মুহাম্মাদের সাথে কিছু সমতা আনয়ন এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কিছু বিষয় পরিত্যাগ করতে বলার চিন্তাভাবনা করলেন। এতে তারা ধারণা করলো যে, তারা এবার একটা প্রকৃত সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে যদিও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সত্য বিষয়ের প্রতি আহ্বান করে থাকেন।

'বল, 'হে কাফিররা! ২. তোমরা যার 'ইবাদাত কর, আমি তার 'ইবাদাত করি না।' (আল-কাফিরন ১০৯ : ১-২) আবদ বিন হুমায়েদ ও অন্যান্য হতে একটি বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে, মুশরিকগণ প্রস্তাব করল যে, যদি আপনি আমাদের মাবূদকে গ্রহণ করেন তবে আমরাও আপনার আল্লাহর ইবাদত করব।

<sup>े</sup> ইবনে হিলমা ১ম খণ্ড ২৯৮-২৯৯ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৬২ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> ফতহুল কাদীর, ইমাম শাওকানী, ৫ম খণ্ড ৫০৮ পৃঃ।

ইবনে জারীর এবং তাবারানীর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে, যদি তিনি এক বছর যাবৎ তাঁদের মা'বৃদের (প্রভুর) পূজা অর্চনা করেন তাহলে তাঁরা নাবী (ﷺ)-এর প্রভু প্রতিপালকের ইবাদত (উপাসনা) করবে।

## ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِيَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الزمر: ٦٤]

"বল, ওহে অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের 'ইবাদত করার আদেশ করছ?" (যুমার : ৬৪ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন হাস্যকর কথার এমন স্পষ্ট ও দৃঢ় জবাব দেওয়ার পরও মুশরিকরা বিরত হলো না বরং আরো অধিক হারে এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা করতে থাকল। এমনকি তারা এ দাবি করলো যে, মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছে তার কিছু অংশ যেন পরিবর্তন করে। তারা বললো, ﴿اثْتِ بِقُرُانِ غَيْرٍ هَٰ ذَاۤ أَرْ بَرِّلُهُ ﴾

তারা বলে, 'এটা বাদে অন্য আরেকটা কুরআন আন কিংবা ওটাকে বদলাও'। (সূরাহ ইউনুস : ১৫ আয়াত) আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেন,

﴿ فَلُ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوخَى إِلَيَّ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴾ ساها ماها ساها ماها من من عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ مَا يَوْخَى إِلَيَّ إِنْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴾ ساها ماها ماها من من ساها من

আর এরকম কাজের মহাদুর্ভোগ সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন্

﴿ وَإِنْ كَادُوْا لَيَهْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتِهْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيْلاً وَلَوْلآ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ

كِدْتً تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْقًا قَلِيْلًا إِذًا لَّأَذْقُنْكَ ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴾

"আমি তোমার প্রতি যে ওয়াহী করেছি তাথেকে তোমাকে পদস্থলিত করার জন্য তারা চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে তার (অর্থাৎ নাযিলকৃত ওয়াহীর) বিপরীতে মিথ্যা রচনা কর, তাহলে তারা তোমাকে অবশ্যই বন্ধু বানিয়ে নিত। - আমি তোমাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকেই পড়তে। - তুমি তা করলে আমি তোমাকে এ দুনিয়ায় দ্বিগুণ আর পরকালেও দ্বিগুণ 'আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম। সে অবস্থায় তুমি তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পেতে না।" (স্রাহ বানী ইসরাঈল: ৭৩-৭৪ আয়াত)

क्तारेंगालत राज्या। श्रीनास्कत श्रात श्री अवर रेष्ट्नीलत जात्य मिल याज्या। وَيَقْكِيْرُهُمُ الْجَادُ ) क्तारेंगालत राज्या। وَإِقْصَالُهُمْ بِالْيَهُوْدِ

তোমরা বলছ যে, সে একজন কাহিন।

কিন্তু তাকে তো কাহিন বলেও মনে হয় না। আমরা কাহিন দেখেছি, দেখেছি তাদের অসার বাগাড়ম্বর, উল্টোপাল্টা কাজ কর্ম এবং বাক চাতুর্য। কিন্তু এঁর মধ্যে তেমন কিছুই দেখিনা।

তোমরা বলছ, সে কবি, কিন্তু তাঁকে কবি বলেও তো মনে হয় না। আমরা কবি দেখেছি এবং কাব্যধারা হাজয়, রাজয় ইত্যাদিও শুনেছি। কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে যা শুনেছি, কোনদিন কারো কাছেই তা শুনিনি। তার কাছে যা শুনোছি তা তো অদ্ভূত জিনিস।

তোমরা তাকে বলছ পাগল! কিন্তু তাকে পাগল বলার কোন হেতুই তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা তো অনেক পাগলের পাগলামি দেখেছি, দেখেছি তাদের উল্টোপাল্টা কাজকর্ম, শুনেছি তাদের অসংলগ্ন ও অশ্লীল কথাবার্তা এবং আরও কত কিছু। কিন্তু এর মধ্যে তেমন কোন ঘটনাই কোন দিন দেখিনি। ওহে কুরাইশগণ! আল্লাহর শপথ, তোমরা খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছ। খুব ভালভাবে চিস্তা-ভাবনা করে পরিত্রাণের পথ খোঁজ করো।

কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুু)-এর সত্যবাদিতা, ক্ষমাশীলতা, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যাবতীয় কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে টিকে থাকা, সকল প্রকার প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান, প্রত্যেক বালা-মসিবতে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা ও অনমণীয়তা প্রত্যক্ষ করলো তখন মুহাম্মাদ (ৄুুুুুু)-এর সত্যিকার নাবী হওয়ার সপক্ষে তাদের সন্দেহ আরো ঘনিভূত হলো। ফলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর সম্পর্কে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করার নিমিত্তে ইহুদীদের সাথে মিলিত হল। নাযর বিন হারিসের পূর্বোক্ত নসিহত শ্রবণ করে তারা তাকে ইহুদীদের শহরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। সুতরাং সে ইহুদী পণ্ডিতদের নিকটে আসলে তারা তাকে পরামর্শ প্রদান করলো যে, তোমরা তাকে তিনটি প্রশ্ন করবে। প্রশুগুলোর ঠিকঠিক উত্তর দিতে পারলে বুঝা যাবে সে সত্যিকার নাবী। আর উত্তর দিতে না পারলে বুঝা যাবে, এটা তার নিজস্ব দাবি। যে তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো তা হচ্ছে-

- ১. তোমরা তার কাছে প্রথম যুগের সেই যুবকদের সম্পর্কে জানতে চাবে যে, তাদের অবস্থা আপনি বর্ণনা করুন। কেননা তাদের বিষয়টা নিতান্তই আশ্চর্যজনক ও রহস্যেঘেরা।
- ২. তোমরা তাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, যে পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল। তার খবর কী?
- ৩. তোমরা তাকে রূহ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে যে, রূহটা মূলত কী জিনিস?

অতঃপর নাযর বিন হারিস মক্কায় ফিরে এসে বললো, "আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যা আমাদের এবং মুহাম্মাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবে।" এরপর সে ইহুদী পণ্ডিতগণ যা বলেছে তা তাদের জানিয়ে দিল। কথামতো কুরাইশগণ রাসূলুলাহ (ﷺ) কে উক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কয়েকদিন পর সূরাহ কাহফ অবতীর্ণ হয় যে সূরাহ'তে সেইসব যুবকদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে- তারা হলো আসহাবে কাহফ, সারা পৃথিবী সফরকারী ব্যক্তি হলো- জুল কারনাইন। আর রূহ সম্পর্কে নামিল হয় সূরাহ বানী ইসরাঈল। ফলে কুরাইশদের কাছে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায় য়ে, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য ও হয়ে কর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিম্ব তা সত্ত্বেও সীমালংঘনকারীরা তা প্রত্যাখ্যান করে বসে।

এ হচ্ছে কুরাইশগণ কর্তৃক রাস্লুল্লাহ (ﷺ) এর দাওয়াত মুকাবেলা করার সামান্য চিত্র। বাস্তব কথা হলো তারা রাস্লুল্লাহ-এর দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সর্ব প্রকারের চেষ্টা চালিয়েছে। তারা একস্তর থেকে অন্যন্তর, এক প্রকার থেকে অন্য প্রকার, কঠিন হতে ন্মা, ন্মা হতে কঠিন, তর্ক-বিতর্ক হতে আপোশরফা, মিমাংসা হতে আবার তর্ক-বিতক, ধমকী প্রদান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, তারা প্রলোভন দেখাতো, তাতে কাজ না হলে আবার ধমকী দিত, কখনো উত্তেজিত হতো আবার কখনো হতো ঠাগু, বাকযুদ্ধ চলতে চলতে উত্তম ব্যবহার, তারা কখনো কোন প্রতিশ্রুতি দিত অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নিত। তাদের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন তারা একবার সামনে অগ্রসর হচ্ছে আবার পিছনে ইটছে। তাদের কোন স্থীরতা নেই আর নেই কোন প্রত্যাবর্তন স্থল। তাদের এরকম বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার দাবি ছিল যে, এর মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত স্তব্ধ ও বন্ধ হয়ে যাবে

এবং কুফরী প্রাধন্য পাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো- তাদের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কর্মতৎপরতা, উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে একটি হাতিয়ার বাকী থাকল তা হলো অস্ত্রধারণ। তবে অস্ত্রধারণ কেবল মুসিবতই বৃদ্ধি করে না বরং ভিত্তিমূলকে নড়বড়ে করে দেয়। ফলে তারা এখন কী করবে ভেবে না পেয়ে পেরেশান হয়ে গেল।

## আবু ত্বালিব ও তার আত্মীয় সঞ্জনের অবস্থান (مَوْقَفُ أَبِي طَالِب وَعَشِيْرَتِه) :

আবৃ ত্বালিব যখন দেখলেন যে, কুরাইশগণ সার্বিকভাবে সকল ক্ষেত্রে তাঁর দ্রাতুম্পুত্রের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখন তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে, মুশরিকগণ তাঁদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার এবং তাঁর দ্রাতুম্পুত্রকে হত্যা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। যেমন 'উক্বা বিন আবী মু'আইত্ব, আবৃ জাহল বিন হিশাম, উমার বিন খাত্তাব যা ঘটিয়েছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তখন তিনি স্বীয় প্রপিতামহ আবদে মানাফের দৃ'পুত্র হাশিম ও মুত্তালেব বংশধারার পরিবার বর্গকে একত্রিত করেন। তারপর অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাবী (ক্ষেত্রু)-এর দেখাশোনা এবং সাহায্য-সহযোগিতার দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে পালনের জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানালেন। আবৃ ত্বালিবের এই অনুরোধ আরবী সাম্প্রদায়িকতার আকর্ষণের প্রেক্ষিতে সেই দৃ'পরিবারের মুসলিম ও কাফির সকলেই তা মেনে নিলেন। আর এ মর্মে তাঁরা কা'বাহর নিকটে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু আবৃ ত্বালিবের ভাই আবৃ লাহাব তা গ্রহণ না করে কুরাইশ মুশরিকগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজকর্ম করার এবং তাদের সাহায্য করার কথা ঘোষণা করলেন।

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ২৬৯পৃঃ, শাইখ আব্দুলাহ মোখতাসারুস সীরাহ ১০৬ পৃঃ।

# वैक्वीचिके विक्वी পূৰ্ণাঙ্গ বয়কট

### : (مِيْنَاقُ الظُّلْمِ وَالْعُدُوَانِ) অত্যাচার উৎপীড়নের অন্ধীকার

মুশরিকদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো এবং তারা দেখতে পেল যে, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম ও কাফির সকলের সম্মিলিতভাবে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেছে। এ সব কারণে মুশরিকগণের হতবুদ্ধিতা আরো বেড়ে গেল।

পূর্বোলিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুশরিকগণ 'মুহাসসাব' নামক উপত্যকায় খাইফে বনী কিনানাহর ভিতরে একত্রিত হয়ে সর্বসমতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল যে, বনু হাশিম এবং বনু মুন্তালিবের সাথে ক্রয় বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান, কুশল বিনিময় ইত্যাদি সবিকছুই বন্ধ রাখা হবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ করতে কিংবা তাদের কন্যা দান করতে পারবে না। তাদের সঙ্গে উঠাবসা, কথোপকথন মেলামেশা, বাড়িতে যাতায়াত ইত্যাদি কোনকিছুই করা চলবে না। হত্যার জন্য রাস্লুল্লাহ (ক্ষেত্র)-কে যতদিন তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত এ নিষেধাঞ্জা বলবৎ থাকবে।

মুশরিকগণ এ বর্জন বা বয়কটের দলিলস্বরূপ একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে যাতে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, তারা কখনো বনু হাশিমের পক্ষ হতে কোন সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার ভদ্রতা বা শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে না, যে পর্যন্ত তারা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার জন্য মুশরিকগণের হাতে সমর্পন না করবে সে পর্যন্ত এ অঙ্গীকার নামা বলবং থাকবে।

ইবনে কাইয়ুমের বর্ণনা সূত্রে বলা হয়েছে যে, এ অঙ্গীকারপত্রখানা লিখেছিলেন মানসূর বিন ইকরিমা বিন 'আমির বিন হাশিম। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেনে যে, এ অঙ্গীকার নামা লিখেছিলেন নাযর বিন হারিস। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এ অঙ্গীকার নামার সঠিক লেখক ছিলেন বাগীয় বিন 'আমির বিন হাশিম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার প্রতি বদ দোওয়া করেছিলেন যার ফলে তার হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।

যাহোক এ অঙ্গীকার স্থিরীকৃত হল এবং অঙ্গীকারনামাটি কা'বাহর দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হল। যার ফলে আবৃ লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিবের কী কাফের, কী মুসলিম সকলেই আতঙ্কিত হয়ে 'শিয়াবে আবৃ ত্বালিব' গিরি সংকটে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়ত সপ্তম বর্ষের মুহার্রম মাসের প্রারম্ভে চাঁদ রাত্রিতে। তবে এ ঘটনা সংঘটনের সময়ের ব্যাপারে আরো মতামত রয়েছে।

## তিন বৎসর, 'শিয়াবে আব্ ত্বালিব' গিরিসংকটে অন্তরীণাবস্থা (إِنْ طَالِبِ वे عُوَامِ فِيْ شِعْبِ أَبِيْ طَالِبِ) :

এ বয়কটের ফলে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের লোকজনদের অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব-সামগ্রী আমদানী ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ হয়েছিল। কারণ, খাদ্য-শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী যা মক্কায় আসত মুশরিকগণ তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারণে গিরি সংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ল। খাদ্যাভাবে তারা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় তাঁদের উপবাসেও থাকতে হতো। উপবাসের অবস্থা এরূপ হয়ে যখন মর্মবিদারক কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকত তখন গিরি সংকটে তাঁদের নিকট জিনিসপত্র পৌছানো প্রায় অসম্ভব পড়েছিল, যা পৌছত তাও অতি সঙ্গোপনে। হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাইরে যেতে পারতেন না। অবশ্য যে সকল কাফেলা মক্কার বের থেকে আগমন করত তাদের নিকট থেকে তাঁরা জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু মক্কার ব্যবসায়ীগণ এবং লোকজনেরা সে সব জিনিসের দাম এতই বৃদ্ধি করে দিত যে, গিরিসংকটবাসীগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই তা থেকে যেত।

<sup>ৈ</sup> যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৪৬ পৃঃ।

খাদীজাহ ্রাজ্রা-এর দ্রাতুম্পুত্র হাকীম বিন হিযাম কখনো কখনো তাঁর ফুফুর জন্য গম পাঠিয়ে দিতেন। এর্ক দিবস আবৃ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে সে খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে উদ্যত হল, কিন্তু আবুল বোখতারী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল এবং তার ফুফুর নিকট খাদ্য প্রেরণে সাহায্য করল।

এ দিকে আবৃ ত্বালিব রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কিত সর্বক্ষণ চিন্তিত থাকতেন। তাঁর নিরাপত্তা বিধানের কারণে লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করত তখন তিনি রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে নিজ শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কেউ যদি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে সে দেখে নিক যে, তিনি কোথায় শয়ন করেন। তারপর যখন লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়ত তিনি তাঁর শয্যাস্থল পরিবর্তন করে দিতেন। নিজ পুত্র, ভাই কিংবা ভ্রাতুম্পুত্রদের মধ্যথেকে এক জনকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর শয্যায় শয়ন করার জন্য পরামর্শ দিতেন এবং তার পরিত্যাজ্য শয্যায় রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর শয়নের ব্যবস্থা করতেন।

এ অবরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও হজের সময় নাবী কারীম (ﷺ) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ গিরি সংকট থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন এবং হজুব্রত পালনে আগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। সে সময় আবৃ লাহাবের কার্যকলাপ যা ছিল সে সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

### अभीकात्रनामा विनष्ठ (ألمِيثَاقِ विन्धे صَحِيْفَةِ الْمِيثَاقِ) :

এরপ অবর্ণনীয় সংকটময় অবস্থায় দীর্ঘ দু' বা তিন বছর অতিক্রান্ত হল। এরপর নবুওয়াত ১০ম বর্ষের মুহার্রম মাসে লিখিত অঙ্গীকারনামাটি ছিল্ল করে ফেলা হয় এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসমাপ্তিত ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কারণ, প্রথম থেকেই কিছু সংখ্যক ছিল এর বিপক্ষে। যারা এর বিপক্ষে ছিল তারা সব সময় সুযোগের সন্ধানে থাকত একে বাতিল কিংবা বিনষ্ট করার জন্য। অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বছর দুয়েক অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর রহমতে সেই একরারনামা বিনষ্ট করার মোক্ষম এক সুযোগ এসে যায় অবলীলাক্রমে।

এর প্রকৃত উদ্যোক্তা ছিলেন বনু 'আমির বিন লুঈ গোত্রের হিশাম বিন 'আমর নামক এক ব্যক্তি। রাতের অন্ধকারে এ ব্যক্তি গোপনে গোপনে 'শিয়াবে আবৃ ত্বালিব' গিরি সংকটের ভিতরে খাদ্য শস্যাদি প্রেরণ করে বনু হাশিমের লোকজনদের সাহায্য সহানুভূতি করতেন। এ ব্যক্তি এক দিন যুহাইর বিন আবৃ উমাইয়া মাখ্যুমীর নিকট গিয়ে পৌছলেন। যুহাইরের মাতা আতেকা হলেন আবুল মুন্তালিবের কন্যা এবং আবৃ ত্বালিবের ভগ্নী। তিনি যুহাইরকে সমোধণ করে বললেন, যুহাইর! 'তুমি এটা কিভাবে বরদান্ত করছ যে, আমরা উদর পূর্ণ করে তৃত্তি সহকারে আহার করছি, উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করছি আর বনু হাশিম খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে জীবন্যুত অবস্থায় দিন যাপন করছে। বর্তমানে তোমার মামা বংশের যে অবস্থা চলছে তা তুমি ভালভাবেই জানো।' বনু হালীমাহর কথা শুনে ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে যুহাইর বললেন, 'সব কথাই তো ঠিক, কিন্তু এ ব্যাপারে একা আমি কী করতে পারি? তবে হাাঁ, আমার সঙ্গে যদি কেউ থাকত তাহলে অবশ্যই আমি এ একরারনামা ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম"। হিশাম বলল, 'বেশতো, এ ব্যাপারে আমি আছি তোমার সঙ্গে।' যুহাইর বলল, বেশ, তাহলে এখন তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো।'

এ প্রেক্ষিতে হিশাম, মৃত্ব'ঈম বিন 'আদীর নিকটে গেলেন। মৃত্ব'ঈম বনু হাশিম ও বনু মৃত্তালিবের সম্পর্ক সূত্রে আবদে মানাফের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিশাম তাঁদের বংশীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তাঁকে ভর্ৎসনা করার পর 'বনু হাশিম এবং বনু মৃত্তালিবের দারুণ দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বললেন, 'বংশীয় ব্যক্তিদের এত দুঃখ, কষ্টের কথা অবগত হওয়া সত্ত্বও তুমি কিভাবে কুরাইশদের সমর্থন করতে পার?' মৃত্ব'ঈম বললেন, 'সবই তো ঠিক আছে, কিন্তু আমি একা কী করতে পারি? 'হিশাম বললেন, 'আরও একজন রয়েছে।' মৃত্ব'ঈম জিজ্ঞাসা

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> এর প্রমাণ হচ্ছে যে অঙ্গকার নামা র্ছিড়ে ফেলার ছয় মাস পর আবৃ তালিবের মৃত্যু হয় এবং সঠিক কথা এটাই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল রজম মাসে। যাঁরা একথা বলেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল রমাযান মাসে তাঁরা একথাও বলেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল অঙ্গীকার নাম ছিন্ন করা ছয় মাস পরে নয় বরং আট মাস অথবা আরও কয়েক দিন পরে। উভয় প্রকার হিসেবেই অঙ্গীকারানাম ছিন্ন করার মাস হচ্ছে মুহারম।

করলেন সে কে? হিশাম বললেন, 'আমি"। মুত্'ঈম বললেন, 'আচ্ছা তবে তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করো'। হিশাম বললেন, 'এটাও করেছি।' বললেন, সে কে? উত্তরে বললেন, 'যুহাইর বিন আবী উমাইয়া।'

মৃত্'ঈম বললেন, 'আচ্ছা তবে এখন চতুর্থ ব্যক্তির অনুসন্ধান করো"। এ প্রেক্ষিতে হিশাম বিন 'আমর আবুল বোখতারী বিন হিশামের নিকট গোলেন এবং মৃতয়েমের সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গেও ঠিক একইভাবে কথাবার্তা হল।

ি তিনি বললেন, 'আচ্ছা এর সমর্থক কেউ আছে কি?' হিশাম বললেন হাাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কে? হিশাম বললেন, 'যুহাইর বিন আবী উমাইয়া, মুত্ব'ঈম বিন 'আদী এবং আমি।'

তিনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। তবে এখন ৫ম ব্যক্তির খোঁজ করো। এবাবে হিশাম যামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদের নিকট গেলেন এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন বনু হাশিমের আত্মীয়তা এবং তাদের প্রাপ্যসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, 'আছ্ছা যে কাজের জন্য আমাকে ডাক দিচ্ছে, সে ব্যাপারে আরও কি কারো সমর্থন আছে?

হিশাম 'হ্যা' সূচক উত্তর করে সকলের নাম বললেন। তারপর তাঁরা সকলে হাজুনের নিকট একত্রিত হয়ে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, কুরাইশগণের অঙ্গীকারপত্রখানা অবশ্যই ছিঁড়ে ফেলতে হবে। যুহাইর বললেন, 'এ ব্যাপারে আমিই সর্ব প্রথম মুখ খুলব।'

পূর্বের কথা মতো পর দিন প্রাতে সকলে মজলিসে উপস্থিত হলেন। যুহাইর শরীরে একজোড়া কাপড় ভালভাবে লাগিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করে নিলেন। তারপর সমবেত জনগণকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে মক্কাবাসীগণ! আমরা তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ণ করে খাওয়া-দাওয়া করব, উত্তম পোষাক পরিচছদ পরিধান করব। আর বনু হাশিম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় এবং আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতে পারি না, যতক্ষণ ঐ অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক অঙ্গীকারপত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা না হচ্ছে।

আবৃ জাহল মাসজিদুল হারামের নিকটেই ছিল- সে বললো, তুমি ভুল বলছ। আল্লাহর শপথ! তা ছিঁড়ে ফেলা হবেনা।

প্রত্যুত্তরে যাম'আই বিন আসওয়াদ বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! তুমি অধিক ভুল বলছ। কিসের অঙ্গীকারপত্ত! ওটা লিখার ব্যাপারে আমাদের কোন সম্মতি ছিল না। আমরা ওতে সম্ভুষ্টও ছিলাম না।"

অন্য দিক থেকে আবুল বোখতারী সহযোগী হয়ে বলে উঠল, 'যাম'আহ ঠিকই বলেছো। ঐ অঙ্গীকারপত্রে যা লেখা হয়েছিল তাতে আমাদের সম্মতি ছিল না এবং এখনো তা মান্য করতে আমরা বাধ্য নই।'

এর পর মৃত্ব'ঈম বিন 'আদী বললেন, 'তোমরা উভয়েই ন্যায্য কথা বলেছো। এর বিপরীত কথাবার্তা যারা বলেছো তারাই ভুল বলেছো। আমরা এ প্রতিজ্ঞাপত্র এবং ওতে যা কিছু লেখা রয়েছে তা হতে আল্লাহর সমীপে অসন্তোষ প্রকাশ করছি।

ওদের সমর্থনে হিশাম বিন 'আমরও অনুরূপ কথাবার্তা বললেন।

এদের আলাপ ও কথাবার্তা শুনে আবূ জাহল বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, এ সব কথা আলাপ-আলোচনা করে বিগত রাত্রিতে স্থির করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ এ স্থান বাদ দিয়ে অন্যত্র কোথাও করা হয়েছে।'

ঐ সময় আবৃ ত্বালিবও পবিত্র হারামের এক প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ অঙ্গীকারপত্র সম্পর্কে এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এক প্রকার কীট প্রেরণ করেছেন যা অন্যায় ও উৎপীড়নমূলক এবং আত্মীয়তা বিনষ্টকারী অঙ্গীকার পত্রটির সমস্ত কথা বিনষ্ট করে দিয়েছে। শুধুমাত্র আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর চাচা আবৃ ত্বালিবকে এ কথা বলেছিলেন এবং তিনিও কুরাইশগণকে এ কথা বলার জন্য মাসজিদুল হারামে আগমন করেছিলেন।

আবৃ ত্বালিব কুরাইশগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর তরফ থেকে আমার ভ্রাতুম্পুত্রের নিকট সংবাদ এসেছে যে, আপনাদের অঙ্গীকারপত্রটির সমস্ত লেখা আল্লাহ প্রেরিত কীটেরা নষ্ট করে ফেলেছে। শুধু আল্লাহর নামটি বর্তমান আছে। এ সংবাদটি আপনাদের নিকট পৌছানোর জন্য আমার দ্রাতৃষ্পুত্র আমাকে প্রেরণ করেছেন। যদি তাঁর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর ও আপনাদের মধ্য থেকে আমি সরে দাঁড়াব। তখন আপনাদের যা ইচ্ছে হয় করবেন। কিন্তু তাঁর কথা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কটের মাধ্যমে আপনারা আমাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার করে আসছেন তা থেকে বিরত হতে হবে। এ কথায় কুরাইশগণ বললেন, 'আপনি ইনসাফের কথাই বলছেন।'

এ দিকে আবৃ জাহল এবং লোকজনদের মধ্যে বাকযুদ্ধ ও বচসা শেষ হলে মুত্'ঈম বিন 'আদী অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর সেটা হাতে নিয়ে সত্যি সত্যিই দেখা গেল যে, এক প্রকার কীট লেখাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছে। শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি অবশিষ্ট রয়েছে এবং যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম লেখা ছিল শুধু সেই লেখাগুলোই অবশিষ্ট রয়েছে। কীটে সেগুলো খায়নি।

তারপর অঙ্গীকার পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলা হল এবং এর ফলে বয়কটেরও অবসান ঘটল। রাস্লুল্লাহ (১৯) এবং অন্যান্য সকলে শিয়াবে আবৃ ত্বালিব থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুশরিকগণ নাবী (১৯)-এর নবুওয়াতের এক বিশেষ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে চমৎকৃত হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আচরণের ক্ষেত্রে কোনই পরিবর্তন সূচিত হল না। যার উল্লেখ এ আয়াতে কারীমায় রয়েছে,

## ﴿ وَإِنْ يَرُوا أَيَّةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢]

'কিন্তু তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে- 'এটা তো সেই আগের থেকে চলে আসা যাদু।' (আল-কামার ৫৪ : ২)

তাই মুশরিকগণ বিমুখ হলে গেল এবং স্বীয় কৃষ্ণরে তারা আরও কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে গেল।

### Online version published by www.QuranerAlo.com

ইব্যকটের এ বিস্তৃত বিবরণাদি নিম্নে বর্ণিত উৎস হতে চয়ন ও প্রণয়ন করা হয়েছে। সহীত্বল বুখারী মক্কায় নাবাবী অবতরণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ২৬১ পৃঃ। বাবু তাকাসোমিল মুশরিকীন আলান্নাবীয়ে (১৯৯০) ১ম খণ্ড ৫৪৮ পৃঃ যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৪৬ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৫০-৩৫১ পৃঃ ও ৩৭৪-৩৭৭ পৃঃ। রাহমাতৃত্বিল আলামীন ১ম খণ্ড ৬৯-৭০ পৃঃ শাইখ আব্দুলাহ রচিত 'মুখতাসারুস সীরাহ ১০৬-১১০ পৃঃ। এবং শাইখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রচিত 'মুখতাসারুস সীরাহ ৬৮-৭৩ পৃঃ। এ উৎসসমূহে কিছু কিছু মতবিরোধ রয়েছে। প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে আমি অগ্রাধিকার যোগ্য দিকটিই উল্লেখ করেছি।

# اُخِرُ وَفْدِ قُرْيَشٍ إِلَى أَبِيْ طَالِبٍ আবু ত্বালিব সমীপে শেষ কুরাইশ প্রতিনিধি দল

গিরি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর পূর্বের মতো আবারও রাসূলুল্লাহ (क्र) দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। অপরপক্ষে মুশরিকগণ যদিও বয়কট পরিহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তবুও পূর্বের মতই মুসলিমদের উপর চাপসৃষ্টি এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকল। আবৃ ত্বালিবও পূর্বের মতই জীবন বাজি রেখে ভ্রাতুম্পুত্রকে সাহায্য করতে থাকলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে থাকলেন। কিন্তু এখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ এবং বিশেষ করে গিরি সংকটে তিন বছর যাবৎ অবর্ণনীয় অভাব-অনটনের মধ্যে আবদ্ধ জীবন-যাপন করার ফলে তাঁর শক্তি সামর্থ্য প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল এবং কোমর বক্রাকার ধারণ করেছিল। গিরি সংকটের আবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার পর এ সব কারণে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ সময় মুশরিকগণ চিন্তা-ভাবনা করল যে, যদি আবৃ ত্বালিবের মৃত্যু হয় এবং তারা তাঁর ভ্রাতুম্পুত্রের উপর অন্যায়-অত্যাচার করে তবে এতে তাদের খুব বড় রকমের বদনাম হয়ে যাবে। এ কারণে আবৃ ত্বালিবের সামনেই মুহাম্মদ (ক্রি) সম্পর্কে কোন একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে তিনি কিছুটা সুযোগ-সুবিধাও দিতে পারেন আগে কোন দিনই যা দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। এ চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষাপটে একটি কুরাইশ প্রতিনিধিদল আবৃ ত্বালিবের নিকট গিয়ে উপস্থিত হল এবং এটিই ছিল তাঁর নিকট অনুরপ শেষ প্রতিনিধি দল।

ইবনে ইসহাক্ব এবং অন্যান্যদের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, যখন অসুস্থ আবৃ ত্বালিব শয্যাগত হয়ে পড়লেন এবং দিনে দিনে তাঁর অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকল তখন কুরাইশগণ এ মর্মে পরস্পর বলাবলি করতে থাকল যে, 'হামযাহ ও 'উমার মুসলিম হয়ে গিয়েছে এবং মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর ধর্ম বিভিন্ন কুরাইশ গোত্রে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই, চল আমরা আবৃ ত্বালিবের নিকট গিয়ে তাঁকে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রের ধর্ম প্রচার থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে একটি অঙ্গীকার আদায়ের কথা বলি এবং আমাদের পক্ষ থেকেও কোন প্রকার অনিষ্ট না করার ব্যাপারে তাঁর অনুকূলে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করে নেই। কারণ, এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত ভীত এবং আতংকিত যে, এই ধারায় মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) তাঁর প্রচার অব্যাহত রাখলে লোকজনেরা তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করে আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে।

অন্য এক বর্ণনায় কুরাইশগণের বক্তব্য এ মর্মে প্রমাণ করা হয়েছে 'আমাদের ভয় হচ্ছে যে, বৃদ্ধ আবূ ত্বালিব মৃত্যু বরণ করলে এবং তারপর মুহাম্মদ(ﷺ)-এর সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদের নিন্দা করবে এবং বলবে যে, তারা মুহাম্মদ (ﷺ)-কে ছেড়ে রেখেছিল। (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছুই করতে পারে নি) কিন্তু যখন তাঁর চাচা মৃত্যু মুখে পতিত হলেন তখন তারা তাঁর উপর আক্রমণ করে বসল।

যাহোক, এ কুরাইশ প্রতিনিধি দল আবৃ ত্বালিবের নিকট গিয়ে পৌছল এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করল। কুরাইশগণের মধ্য থেকে বিশিষ্ট এবং সম্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এই প্রতিনিধিদ দল গঠিত হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন 'উতবাহ বিন রাবী'আহ, শায়বাহ বিন রাবী'আহ, আবৃ জাহল বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালাফ, এবং আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারব। এ প্রতিনিধিদলে ছিল প্রায় পঁচিশ জন সদস্য।

বৃদ্ধ আবৃ ত্বালিবকে সম্বোধন করে তারা বলল, 'হে আবৃ ত্বালিব! আমাদের মধ্যে মান-মর্যাদার যে আসনে আপনি সমাসীন রয়েছেন তা সম্যুক অবহিত রয়েছেন এবং বর্তমানে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছেন তাও আপনার নিকট সুস্পষ্ট। আমাদের তয় হচ্ছে যে, আপনি আপনার জীবনের অন্তিম পর্যায় অতিবাহিত করছেন। এ দিকে আপনার ভাতুম্পুত্র এবং আমাদের মধ্যে যে দ্ব-সংঘাত ও মতদ্বৈধতা চলে আসছে সেও আপনার অজানা নেই। আমরা চাচ্ছি যে, আপনি তাঁকে ডাকিয়ে নেবেন এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের নিকট থেকে এবং আমাদের সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য হবে আমরা তাঁর থেকে

এবং সে আমাদের থেকে পৃথক থাকবে। অর্থাৎ আমাদের ধর্মমতের উপর সে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না এবং আমরাও তার ধর্মমতের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করব না।

কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে আবৃ ত্বালিব তাঁর প্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়ে নিলেন এবং বললেন প্রাতৃষ্পুত্র! তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এঁরা হচ্ছেন তোমার স্বজাতীয় সম্মানিত ব্যক্তি। তোমার জন্যই এঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন। এঁরা চাচ্ছেন যে, তোমাকে কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করবেন এবং তোমাকেও তাঁদের কিছু ওয়াদা বা অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ধর্মমতের ব্যাপারে তাঁরা তোমার প্রতি কোন কটাক্ষ করবেন না এবং তুমিও তাঁদের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ করবেন না এবং তুমিও তাঁদের প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষ করবে না।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (🚎) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন,

'আমি যদি এমন একটি প্রস্তাব পেশ করি যা মেনে নিলে গোটা আরবের সম্রাট হওয়া যাবে এবং আজম অধীনস্থ হয়ে যাবে তাহলে এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী হতে পারে তা বলুন। কোন কোন বর্ণনায় এমনটিও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর চাচা আবৃ ত্বালিবকে সম্বোধন করে বলেছেন, চাচা জান! আমি তাঁদের নিকট থেকে এমন এক প্রস্তাবের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন চাই যা মেনে নিলে সমগ্র আরব জাহান তাঁদের অধীনস্থ হয়ে যাবে এবং আজম তাঁদের নিকট কর দিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হবে।

অন্য এক বর্ণনায় কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, নাবী (ﷺ) বললেন, 'চাচাজান! আপনি তাদেরকে এমন কথার প্রতি আহ্বান জানান না কেন যা প্রকৃতই তাদের মঙ্গলজনক।'

তিনি বললেন, তুমি কোন্ কথার প্রতি তাদের আহ্বান জানাতে বলছ?

নাবী (ﷺ) বললেন, আমি এমন এক কথার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, কথা মেনে নিলে সমগ্র আরব তাদের অধীনস্থ হয়ে যাবে এবং অনারবদের উপর তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। ইবনে ইসহাক্ত্বের এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের বললেন,

"আপনারা শুধুমাত্র একটি কথা মেনে নিন যার বদৌলতে আপনারা হয়ে যাবেন আরবের সম্রাট এবং আজম হয়ে যাবে আপনাদের অধীনস্থ।"

রাস্লুলাহ (১৯)-এর মুখ থেকে যখন তার একথা শুনল তখন তারা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে গেল এবং মনে হল যেন তাদের হতবৃদ্ধিতায় পেয়ে বসেছে। মুহাম্মদ (১৯)-এর শুধু একটি কথা মেনে নিলে তারা এত বেশী লাভবান হতে পারবে এ চিন্তা তাদের মন মগজকে একদম আচ্ছন করে ফেলল। তারা মনে মনে বলতে থাকল যে, একটি মাত্র কথাতে যদি এত বড় উপকার হয় তাহলে তা ছেড়ে দেয়া যায় কী করে? আবু জাহল বলল, 'আচ্ছা তুমি বলত ঠিক সে কথাটি কী? তোমার পিতার কসম, কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে একটি কেন দশটি বললেও আমরা মান্য করতে প্রস্তুত আছি।' নাবী (১৯) বললেন,

"আপনারা বলুন, লা ইলাহা ইলালাহ এবং আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা করেন তা পরিহার করুন।"

নাবী কারীম (﴿ )-এর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তারা হাতে হাত মারতে মারতে এবং তালি দিতে দিতে বলল, 'মুহাম্মদ (﴿ ) তুমি এটাই চাচ্ছ যে, সকল আল্লাহর জায়গায় মাত্র এক আল্লাহকে আমরা মেনে নেই। বাস্তবিক তোমার ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্যজনক!

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে বলল, 'আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তি তোমাদের একটি কথাও মান্য করার জন্য প্রস্তুত নয়। অতএব, চলো এবং পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশ পরস্পরা সূত্রে প্রাপ্ত দ্বীনের উপরেই অটল থাক যাবৎ আল্লাহ আমাদের এবং তার মধ্যে একটা মীমাংসা করে না দেন। এর পর তারা নিজ নিজ রাস্তায় চলে গেল। এ ঘটনার পর সেই সব লোকজনকে কেন্দ্র করে ক্রআন মাজীদে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল :

﴿ صَ - وَالْقُرَاٰنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ صَّفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ - صَّمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوَا وَلَاتَ عِيْنَ مَنَاصٍ - وَعَجِبُوْآ أَنْ جَآءُهُمْ مُّنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابُ - أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ - وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوا عَلَى الهَتِكُمْ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ - مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الشَيْءُ عُجَابٌ - وَانطَلَقَ الْمَلَةُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمْ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ - مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَةِ اللّهَ الْخَيْلَةُ ﴾ [ص:١: ٧]

'১. সা'দ, নাসীহাতে পূর্ণ কুরআনের শপথ— (এটা সত্য)। ২. কিন্তু কাফিররা আত্মন্তরিতা আর বিরোধিতায় নিমজ্জিত। ৩. তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, অবশেষে তারা (ক্ষমা লাভের জন্য) আর্তিচংকার করেছিল, কিন্তু তখন পরিত্রাণ লাভের আর কোন অবকাশই ছিল না। ৪. আর তারা (এ ব্যাপারে) বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে। কাফিরগণ বলল— 'এটা একটা যাদুকর, মিথুকে। ৫. সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে? এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার তো!' ৬. তাদের প্রধানরা প্রস্থান করল এই ব'লে যে, 'তোমরা চলে যাও আর অবিচলিত চিত্তে তোমাদের ইলাহদের পূজায় লেগে থাক। অবশ্যেই এ ব্যাপারটির পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। ৭. এমন কথা তো আমাদের নিকট অতীতের মিল্লাতগুলো থেকে গুনিনি। এটা শ্রেফ একটা মন-গড়া কথা।' (স—দ ৩৮ : ১–৭)

<sup>ু</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৭-৪১৯ পৃঃ। শাইখ আব্দুলাহ মুখতাসারুস সীরাহ ৯১ পৃঃ।

## عَــامُ الْحُـــزُنِ শোকের বছর

## আবু ত্বালিবের মৃত্যু ( وَفَاةُ أَبِيْ طَالِبٍ )

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবৃ ত্বালিবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুওয়ত ১০ম বর্ষের রজব মাসে।

এ ব্যাপারে অন্য একটি মত হচ্ছে তিনি খাদীজাহ ্রাল্লা-এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

সহীর বুখারীতে মুসাইইব ( হে হে বর্ণিত হয়েছে যে, আবৃ ত্বালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নাবী কারীম ( ত্রু) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবৃ জাহলও উপস্থিত ছিল। রাস্লুল্লাহ ( হু ) বললেন,

(أَيْ عَتِم، قُل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، كُلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)

'চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।"

আবৃ জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবৃ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভ্য়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবৃ ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।' নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(لَأَشْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْهُ)

'আমি যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।' এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْاً أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْنِي مِنْ ابَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَتَهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْنِي مِنْ ابَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَتَهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴾ 'ماتا ه بالله من الله من

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦] : आरता जवजीर्न रस

'তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।' (আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)

এখানে এ কথা বলা নিম্প্রয়োজন যে, আবৃ তালিব রাস্লুল্লাহ (১)-কে কী পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। মক্কার অনাচারী মুশরিকগণের আক্রমণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতই তিনি ছিলেন দূর্গ স্বরূপ। কিন্তু আল্লাহর নাবী (১) এবং ইসলামের জন্য এত করেও যেহেতু তিনি বংশপস্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বহুত্বাদের প্রভাব কাটিয়ে আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না, সেহেতু দোরগোড়ায় আগত কামিয়াবি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। যেমন সহীহুল বুখারী শরীফে 'আব্রাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাস্লুল্লাহ (১)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তোমার চাচার কি উপকারে আসবে? 'কারণ নাবী কারীম (১)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে তাঁর শক্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

প জীবন চরিত বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন মাসে আবৃ তালিবেরর মৃত্যু মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে চরম মতভেদ আছে। আমি রক্ষব মাসকে এ জন্য অগ্রাধিকার দিলাম যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত যে, তাঁর মৃত্যু আবৃ তালিব গিরি গুহা হতে মুক্তি লাভের ছয় মাস পরে হয়েছে। অবরোধ আরম্ভ হয়েছিল ৭ম নাবাবীসনের মুহরম মাসের প্রথম তারীখে এ হিসেবে মৃত্যু ১০ম হিজরীর রক্ষবে হয়।

## রাস্লুল্লাহ বললেন, (النُّونِ ضَحْضَاج مِنْ نَّارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)

'তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করেছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তা হলে তিনি জাহান্নামের অতল ডুবে যেতেন।'

আবৃ সাঈদ খুদরী ( কর্মা বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাস্লুল্লাহ ( ক্রি)-এর নিকট তাঁর চাচা আবৃ ত্বালিবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, 'সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু'পায়ের গিঁট পৌছবে। ব

### ः (خَدِيْجَةً إِلَى رَحْمَةِ اللهِ) आब्रारत जनन तरमाजत পথে খानीजार 🚎

আবৃ ত্বালিবের মৃত্যুর দু'মাস পর (মতান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উন্মূল মু'মেনীন খাদিজাতুল কুবরা জ্ঞান্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবনের ৫০তম বছর।

রসালুল্লাহ (ৄুুুুু)-এর জীবনে খাদীজাহ দ্রুল্লা ছিলেন আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নাবী (ৄুুুুুুুু)-কে সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে ইসলাম বীজের অংকুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজাহ দ্রুল্লা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাবী কারীম (ৄুুুুুুুুুু) বলেছেন,

(اُمَنَتْ بِيْ حِيْنَ حَفَرَ بِيْ التَّاسُ، وَصَدَقَتْنِيْ حِيْنَ كَذَبَنِيْ النَّاسُ، وَأَشْرَكَتْنِيْ فِيْ مَالِهَا حِيْنَ حَرَّمَنِيْ النَّاسُ، وَرَزَقَنِيْ اللّهُ وَلَدَهَا وَحَرَّمَ وَلَدَ غَيْرِهَا)

যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি নিটোল বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে দান করলেন, আর লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।

সহীহুল বুখারীতে আবৃ হুরায়রা ( হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল ( ছেন্দ্রা) নাবী কারীম ( ্রাক্রা)-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইনি খাদীজাহ জ্রাল্লা আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচে হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না। '

## मुश्रस्थत ष्ठेशत मुश्य (الأَحْزَانِ) :

প্রাণপ্রিয় চাচা আবৃ ত্বালিবের মৃত্যু এবং প্রাণাধিকা প্রিয়া ও সহধর্মিনী উম্মূল মু'মিনীন খাদীজাহ জ্বিষ্টা-এর মৃত্যু এ দৃটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ দৃটি মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নাবী (ক্ষিত্র)-এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুল শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে। পিতৃব্যের মৃত্যুর ফলে মুশরিকগণের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নাবী (ক্ষিত্র) ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যুমে তারা শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। একে তো

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> সহীহুল বুখারী আবৃ তালিবের ঘটনা অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪৮ পৃঃ।

<sup>্</sup>ব সহীন্তল বুখারী আবৃ তালিবের ঘটনা অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৪৮।

<sup>ু</sup> রমাযান মাসে মৃত্যু হওয়ার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ইবনে জওযী তালকীহুল ফহমে ৭ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা মানসুরপুরী রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ১৬৪ পৃঃ।

<sup>ి</sup> মুসনদে আহমদ ৬ষ্ঠ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

<sup>ి</sup> সহীহুল বুখারী খাদীজাহর সাথে নবী (🚎)-এর বিবাহ ও তাঁর ফযীলত অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৩৯ পৃঃ।

প্রিয় পরিজনদের বিয়োগ ব্যথা, অন্যদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা নির্যাতন পর্বতসম ধৈর্য্যের অধিকারী হয়েও নাবী (क्रि)এর জীবন হয়ে উঠে বিষাদময় ও বিপর্যন্ত, হয়ে উঠে নৈরাশ্যে ভরপুর। নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আশায় বুক বেঁধে
অগ্রসর হন তিনি ত্বায়িফের পথে যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের
ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন।
কিন্তু সেখানে দাওয়াত কবৃল, আশ্রয় কিংবা, সাহায্য প্রদান কোন কিছু তো নয়ই, বরং তাঁর সঙ্গে এতই নির্মম
আচরণ করা হল এবং এতই দৈহিক নির্যাতন চালানো হল যে, তা অতীত নির্যাতনের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে
গেল (এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আরও পরে)।

এ দিকে মক্কার মুশরিকগণ রাস্লুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের উপর ইতোপূর্বে যেভাবে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল এখনো অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যেতে থাকল। শুধু তাই নয়, বরং নির্যাতনের মাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, আবৃ বাক্র ﷺ -এর মতো অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে মক্কা ছেড়ে হাবশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে 'বারকে গিমাদ' নামক স্থানে পৌছলে ইবনে দুগুন্নার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁকে নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ আশ্রয়ে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে।

ইবনে ইসহাক্ বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবৃ ত্বালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এত কষ্ট দেন যা আবৃ ত্বালিবের জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হল। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য বললেন, (الله مَانِعُ أَبُاكَ الله مَانِعُ أَبَاكَ الله مَانِعُ أَبَاكَ الله مَانِعُ أَبَاكَ الله مَانِعُ أَبَاكُ الله مَانِعُ أَبَاكُونَا الله مَانِعُ أَبَاكُونَا الله مَانِعُ أَبَاكُونَا الله مَانِعُ أَبَالله مَانِعُ أَبَاكُونَا الله مَانِعُ أَبَالله مَانِعُ أَبَالله مَانِعُ أَبَالِكُونَا الله مَانِعُ أَبَالله مَانِعُ أَنْعُ أَبِعُ أَنِعُ أَنْعُ أَنْعُ أَنْعُ أَن

"পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাইই তোমার পিতার হিফাজতকারী।"

वे সময় তिनि এ कथाও বলেন যে, (مَا نَالَتْ مِتِيْ قُرَيْشُ شَيْقًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْ طَالِبٍ)

"যতদিন আমার চাচা আবৃ ত্বালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাইরে ছিল।"<sup>২</sup>

এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে নাবী কারীম (ﷺ) সেই বছরটির নাম রাখেন 'আমুল হুয্ন' অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

### রাস্লুল্লাহ (ক্ল্ল্ড্র)-এর সাথে সাওদাহ জ্ল্লে-এর বিবাহ (الزَّوَا جُ بِسَوْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا)

নবুওয়ত ১০ম বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) সাওদা বিনতে যাম'আহ দ্রাল্লা-কে বিবাহ করেন। এ মহিলা নবুওয়াতের প্রথম অবস্থাতেই মুসলিম হয়েছিলেন। হাবশের (আবিসিনিয়ায়) দ্বিতীয় হিজরতের সময় হিজরতও করেছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল সাকরান বিন 'আমর। তিনিও প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং সাওদা তাঁর সঙ্গে হাবশ হিজরত করেছিলেন। সাওদার স্বামী হাবশে মৃত্যুবরণ করেন। এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, মক্কায় ফিরে আসার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৈধব্যের পর ইদ্দত পালন শেষ হলে নাবী কারীম (১৯৯০) তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তারপর তাঁরা উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদীজাহ দ্রালা-এর পর এ মহিলা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর প্রথম স্ত্রী (বিবাহ পরম্পরায়) দ্বিতীয় স্ত্রী)। কয়েক বছর পর ইনি নিজের পালা 'আয়িশাহ ক্রিল্লা-কে দান করে দিয়েছিলেন। ব্

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> আকবর শাহ নাজীরাবাদী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনা সেই বছরই ঘটেছিল। দ্রঃ তারীখে ইসলাম ১ম খণ্ড ১২০ পৃঃ। মূল ঘটনাসহ বিস্তারিত আলোচনা ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭২ ও ৩৭৪ ও সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫২ ও ৫৫৩ তে উলেখ আছে।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৬ পুঃ।

<sup>ి</sup> রাহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ১৬৫ পৃঃ। তালকীহুল ফুহুম ৬ পৃঃ।

# عَوَّامِلُ الصَّبْرِ وَالثُّبَاتِ

### প্রথম পর্যায়ের মুসলিমগণের ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ প্রথম দিকে কয়েক বছরের মধ্যে যাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন তাঁদের যে অবর্ণনীয় দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা, নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্যে নিপতিত হতে হয়েছিল এবং যেভাবে তাঁরা অসাধারণ ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহস, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণকে বিপন্ন করে শিশু ইসলামকে লালন করে তার বিকাশ ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন তা গভীরভাবে অনুধাবন করে বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত এবং জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ একদিকে যেমন বিস্ময়ে হতবাক হতে যান। অন্যদিকে তেমনি সত্যের প্রতি তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, কর্তব্যকর্মে দৃঢ়তা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করে তাঁরা চমৎকৃত এবং মুগ্ধ হতে থাকেন। একই সঙ্গে তাঁদের মনে এ প্রশ্নেরও উদয় হতে থাকেন যে, কী কারণে, কোন যাদু মন্ত্র বলে এ অসাধ্য তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অসংখ্য অগণিত মানুষের এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কী হতে পারে তার প্রতি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করেই নিমোক্ত আলোচনা পেশ করছি,

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান (الْإِيْمَانُ بِاللهِ): উপর্যুক্ত প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য উত্তরমালার মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব জাহানের অনাদি অনম্ভ অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর অস্তিত্ব, হিকমত এবং কুদরত সম্পর্কে সঠিক এবং সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান। কারণ, তাওহীদের সুস্পষ্ট ধারণা এবং তাওহিদী নূরে যখন মু'মিনের অন্তর আলোকিত, উদ্বেলিত ও পুলকিত হয়ে ওঠে, পর্বত-প্রমাণ প্রতিবন্ধকতাও তখন তাঁর সামনে ওন্ধ তৃণখণ্ডের মতো তুচ্ছ মনে হয়। যে মু'মিন পরিপক্ক ও সুদৃঢ় ঈমান এবং মজবুত ইয়াকীনের অধিকারী হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁর সম্মুখে পৃথিবীর যত প্রকট সমস্যাই আসুক না কেন, তা যতই ভয়ংকর এবং ভীতিপ্রদই হোক না কেন, তাঁর অটল বিশ্বাসে বলীয়ান চেতনা এবং তাওহীদের অলৌকিক আস্বাদে পরিতৃপ্ত মন এ সব কিছুকে স্যাতসেঁতে এঁদো পরিবেশে ভগু ইষ্টকখণ্ডের উপর জমে উঠা শেওলার চেয়ে অধিক কিছুই মনে করেন না। এ কারণেই ঈমানী সুরার অলৌকিক আস্বাদে পরিতৃপ্ত কোন ঈমানদারের প্রাণের সজীবতা এবং উদার উন্মুক্ত চিত্তের আনন্দানুভূতি মূর্খ ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানব সৃষ্ট দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণাকে কক্ষনো পরোয়া করে না। কুরআন মাজীদে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে,

## ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الأَرْضِ [الرعد:١٧]

'ফেনা খড়কুটোর মত উড়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য উপকারী তা যমীনে স্থিতিশীল হয়।' (আর-রা'আদ : ১৩ : ১৭) তারপর এ কারণের সূত্র ধরেই অস্তিত্ব লাভ করে অজস্র কারণ যা সেই ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তাকে আরও মজবুত করে তোলে।

## ২. মহিমান্বিত ও প্রাজ্ঞ পরিচালনা (أغْفِدَة) ইন্ট্রাইটি ইন্ট্রাইটি ইন্ট্রাইটি ইন্ট্রাইটি ইন্ট্রাইটি

এটা সর্বজনতবিদিত এবং সর্ববাদী সম্মত সত্য যে, নাবী কারীম (🚎) ছিলেন বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ এবং সাধারণভাবে বিশ্বমানবের জন্য মহিমান্বিত পরিচালক ও প্রাজ্ঞ পথপ্রদর্শক। দেহে, মন-মানসিকতায়, নেতৃত্বে, সৌজন্যে, সদাচারে তিনি ছিলেন সর্ব প্রজন্মের সকলের জন্য আদর্শ, অপরূপ দৈহিক সুষমা, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা, মহোত্তম চরিত্র, বিন্ম্র স্বভাব, উদার-উন্মুক্ত আচরণ, ন্যায়নিষ্ঠ কার্যকলাপ, অসাধারণ পাণ্ডিত্য বুদ্ধিমতা ও বাগ্মিতা সব কিছুর সমন্বয়ে তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সান্নিধ্য কিংবা সাহচর্যে মানুষ একবার এলে বার বার ফিরে ফিরে আসার জন্য আপনা থেকেই প্রলুব্ধ হতো এবং তাঁর (🚎) খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তাঁর বিনয় নম্র আচরণ, সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, আমানতদারী, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সদগুণাবলীর জন্য বন্ধু-বান্ধব দূরের কথা, শক্ররাও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারতেন না। তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর শক্ররাও তাঁর কোন উক্তি কিংবা অঙ্গীকারকে যে অবিশ্বাস্য বলে মনে করতে পারতেন না তার বহু প্রমাণ রয়েছে। এখানে কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল:

এক দফা কুরাইশগণের এমন তিন ব্যক্তি একত্রিত হয় যারা পৃথক পৃথকভাবে একজন অন্যজনের অগোচরে কুরআন পাঠ শ্রবণ করেছিল। কিন্তু পরে তাদের প্রত্যেকের এ গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই তিন জনের মধ্যে একজন ছিল আবৃ জাহল। তিন জন যখন একত্রিত হল তখন একজন আবৃ জাহলকে বলল, 'তুমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট যা শ্রবণ করেছ সে সম্পর্কে তোমার মতামত কী তা বল।'

আবৃ জাহল বলল, 'আমি কি আর এমন শুনেছি। প্রকৃত কথা হচ্ছে আমরা এবং বনু আবদে মানাফ মানমর্যাদার ব্যাপারে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করে আসছি। তারা যেমন গরীব-মিসকীনদের খানা খাওয়ায়, আমরাও তেমনি তাদের খানা খাওয়াই। তারা দান-খয়রাত করে, আমারও তা করি। তারা জনগণকে বাহন প্রদান করে আমরাও তা করি। এখন আমরা এবং তারা উভয় পক্ষই সর্বক্ষেত্রে একে অন্যের সমকক হিসেবে প্রতিদ্বন্দিতারত দুটো ঘোড়ার ন্যায় উর্ধেশ্বাসে অবিরাম ছুটে চলেছি। এখন তারা নতুনভাবে বলতে শুক করেছে যে, তাদের মাঝে একজন নাবী আছেন যাঁর নিকট আকাশ থেকে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়। আচ্ছা, বলত আমরা তাহলে কিভাবে তাদের নাগাল পেতে পারি? আল্লাহর কসম! আমরা ঐ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং তাঁকে কখনই সত্যবাদী বলনা না' যেমনটি আবৃ জাহল বলত, হে মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿
)! আমরা তোমাকে 'মিথ্যুক' বলছিনা কিন্তু তুমি যা নিয়ে এসেছ তা মিথ্যা মনে করছি এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, [४४। বিশ্বাস ইনিইটি বিশ্বাস ইনিইটা বিশ্বাইটা বিল্লা বিশ্বাইটা বিশ্বাইটা

'কেননা তারা তো তোমাকে মিথ্যে মনে করে না, প্রকৃতপক্ষে যালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই প্রত্যাখ্যান করে।'(আল-আন'আম ৬ : ৩৩)

এ ঘটনা পূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিন কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনবার অভিশাপ দেন। তৃতীয় দফায় নাবী কারীম (﴿ كَيَا مَعْشَرُ قُرَيْشٍ، جِئْتُكُمْ بِالدَّبِحِ)

"হে কুরাইশগণ! আমি কুরবাণীর পশু নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করছি।"

এ কথা তখন তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব সৃষ্টি করল যে, যে ব্যক্তি শক্রতায় সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিল সে-ই সর্বোৎকৃষ্ট কথাবার্তা দ্বারা নাবী (ﷺ)-কে সম্ভুষ্ট করতে সচেষ্ট হল।

অনুরূপভাবে একটি ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি ছিল সিজদারত অবস্থায় যখন রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর উপর নাড়িভূঁড়ি নিক্ষেপ করা হয় এবং তারপর মাথা উত্তোলন করেন তখন তিনি নিক্ষেপকারীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে থাকেন তখন তারা একদম অস্থির হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি ও দুশ্চিম্ভার ঢেউ প্রবাহিত হতে থাকে। তারা আর বাঁচতে পারবে না বলে তাদের মনে স্থির বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

অন্য একটি ঘটনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন আবৃ লাহাবের পুত্র 'উতায়বার বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলেন, তখন তার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, সে নাবী কারীম (ﷺ)-এর বদ দু'আ থেকে কিছুতেই মুক্তি পাবে না। যেমনটি শাম রাজ্য সফর অবস্থায় ব্যাঘ্র দেখেই বলেছিল, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (ﷺ) মঞ্জা থেকেই আমাকে হত্যা করল।'

অন্য একটি ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, উবাই বিন খালফ নাবী কারীম (ﷺ)-কে হত্যা করার জন্য বারবার হুমকি দিতেছিল। এক দফা নাবী কারীম (ﷺ) উত্তরে বললেন যে, '(তোমরা নয়) বরং আল্লাহ চেয়ো আমিই তোমাদের হত্যা করব, ইনশা-আল্লাহ।' এর পর উহুদের যুদ্ধে নাবী কারীম (ﷺ) যখন উবাইয়ের গলদেশ বর্শার দ্বারা আঘাত করলেন, তখন যদিও সে আঘাত খুবই সামান্য ছিল তবুও উবাই বারবার এ কথাই

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩১৬ পৃঃ।

বলছিল যে, 'মুহাম্মদ আমাকে মক্কায় বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে হত্যা করব। কাজেই, সে যদি আমার গায়ে থুথুও দিত তাতেও আমার মৃত্যু হয়ে যেত।'

এমনভাবে এক দফা সা'দ বিন মা'আয় মক্কায় উমাইয়া বিন খালাফকে বলেছিল, 'আমি রাস্লুল্লাহ (क्ष्णू)-কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমগণ তোমাদের হত্যা করবে তখন থেকে উমাইয়া ভীষণভাবে ভীত-সন্তুম্ভ হয়ে পড়ে এবং ভয়-ভীতি তার অন্তরে সর্বক্ষণ বিরাজমান থাকে। তাই সে মনে মনে স্থির করেছিল যে, সে কখনই মক্কার বাইরে যাবে না। কিন্তু বদর যুদ্ধের সময় আবৃ জাহলের পীড়াপীড়ি এবং চাপের মুখে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য মক্কার বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনবোধে যাতে দ্রুত পশ্চাদপসরণ সম্ভব হয় সে উদ্দেশ্যে সে মক্কার সব চেয়ে দ্রুতগামী উটটি ক্রয় করে নিয়ে তার উপর সওয়াব হয়ে যুদ্ধে যায়।

এ দিকে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করে তার স্ত্রীও তাকে এ ব'লে বাধা দেয় যে, 'আবৃ সাফওয়ান! আপনার ইয়াসরিবী ভাই যা বলেছিলেন আপনি কি তা ভুলে গেছেন?' সে উত্তর দিল 'না ভুলি নি, তবে আল্লাহর শপথ, তাদের সঙ্গে আমি অল্প দূরই যাব।<sup>২</sup>

এইত ছিল নাবী (ৄু ) শক্রদের অবস্থা, অন্যদিকে তাঁর সাহাবীগণ (ৡ), সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবগণের সকলের কাছে তিনি ছিলেন প্রাণের চেয়েও প্রিয়া তিনি ছিলেন সকলের চিন্তা-চেতনা ও অন্তরের চিকিৎসক। তাঁদের অন্তর থেকে উৎসারিত ভক্তি ও ভালবাসার ধারা ঠিক সেভাবে নাবী (ৄু )-এর দিকে প্রবাহিত হতো যেমনটি জলের ধারা উচ্চ থেকে নিমুভূমির দিকে প্রবলবেগে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাঁদের সকলের প্রাণ ঠিক সেইভাবে নাবী (ৄু )-এর প্রাণের দিকে আকর্ষিত হতে থাকত, যেমনটি সাধারণ লৌহখণ্ড আকর্ষিত হতে থাকে চুম্বক লৌহের আকর্ষণে।

### فصورته هيولي كل جسم \*\* ومغناطيس أفشدة الرجال

অর্থ : 'মুহাম্মাদের ছবি প্রতিটি মানবদেহের জন্য মূল অস্তিত্ব স্বরূপ ছিল এবং তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিটি অস্ত রের জন্য চুম্বকের মতো ছিল।'

রাসূলুল্লাহ (১) র জন্য সাহাবীগণ (১)-এর অন্তরে প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার যে বেহেশতী ধারা সর্বক্ষণ প্রবাহিত হতো, অথও মানব জাতির ইতিহাসে কোথাও তার কোন তুলনা মেলে না। সাহাবীগণ (৯) রাসূলুল্লাহ (১)-এর জন্য কক্ষনো কোন ত্যাগ স্বীকারকেই বড় বলে মনে করতেন না। এমনকি এ কথাও পছন্দ করতেন না যে, রাসূলুল্লাহ (১)-এর নথে সামান্যতম আঘাত লাগুক অথবা তাঁর পায়ে কাঁটার আঁচড় লাগুক। তাঁর জন্য তাঁদের নিজেদের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে তাঁরা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন।

একদিন আবৃ বাক্র সিদ্দীক ( তার নকটে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে প্রহৃত হলেন। 'উতবাহ বিন রাবী'আহ তাঁর নিকটে এসে তালিযুক্ত জুতো ঘারা প্রহার করতে লাগল। বিশেষ করে চেহারা লক্ষ করে মারতে মারতে তাঁর পিঠের উপর চড়ে বসল। এ অবস্থায় তাঁর গোত্র বনু তাইমের লোকজন তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে বাড়ি আনে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আর বাঁচবেন না। কিন্তু দিনের শেষ ভাগে তাঁর কথা বের হল। আর সব কিছুর আগে প্রশ্ন করলেন, রাস্লুল্লাহ ( ে)-এর অবস্থা কী? এর জন্য বনু তাইমের লোকেরা তাঁকে বকাঝকা করল। তাঁর মা উন্মূল খায়রকে এ কথা বলে তারা ফিরে গেল যে, তাঁকে কিছু পানাহার করাবে। একেবারে একাকী অবস্থায় তিনি আবৃ বাক্র ( ক)-কে কিছু পানাহারের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি এ কথাই বলতে থাকলেন, 'রাস্লুল্লাহ ( ক) কী অবস্থায়?' পরিশেষে উন্মূল খায়ের বললেন, 'আমি তোমার সাথীর সংবাদ জানি না।' আবৃ বাক্র কললেন, 'উন্মু জামীল বিনতে খান্তাবের নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো।' তিনি উন্মু জামীলের নিকটে গিয়ে বললেন, 'আবৃ বাক্র ক্রে), তোমার নিকট মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ( তেন তুমি যদি চাও তাহলে তোমার সাথে তোমার পুত্রের নিকট যেতে পারি।'

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৬৩ পৃঃ।

উম্মুল খায়ের বললেন, 'খু-উ-ব ভালো"।

এরপর উন্মু জামীন তার সঙ্গে এসে দেখলেন আবৃ বাক্র ( চরম শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং বিপর্যন্ত অবস্থান পড়ে রয়েছেন। তারপর তাঁর নিকটবর্তী হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'যারা আপনাকে এই দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত করেছে তারা অবশ্যই জঘন্য প্রকৃতির লোক এবং অমানুষ কাফের। আমি আশা করি যে, আল্লাহ আপনার এ অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

আবৃ বাক্র 📟 জিজেস করলেন, 'রাসূলুল্লাহ (🐃)-এর কী হয়েছে?

তিনি বললেন, 'আপনার মা তো ওনছেন"।

বললেন, 'কোন অসুবিধা নেই'

তিনি বললেন, 'সহীহ সালামতে আছেন।'

'কোথায় আছেন তিনি?'

'ইবনে আরক্বামের বাড়িতে।'

আবৃ বাক্ক (ত্র্রা) বললেন, 'যতক্ষণ আমি রাস্লুল্লাহ (ক্র্রা)-এর দরবারে উপস্থিত না হব ততক্ষণ আমি খাদ্য কিংবা পানীয় কোন কিছুই গ্রহণ করব না। এটাই হচ্ছে আল্লাহর জন্য আমার অঙ্গীকার।'

তারপর উন্মূল খায়ের এবং উন্মূ জামীল সেখানেই অবস্থান করলেন। লোকেদের আগমন এবং প্রত্যাগমন বন্ধ হয়ে যাবার পর যখন নিস্তর্জতা বিরাজ করতে থাকল তখন মহিলাদ্বর আবৃ বাক্র ( েক)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তিনি তাদের উপর ভর দিয়ে চলতে থাকলেন এবং এভাবে তাঁরা তাঁকে রাস্লুল্লাহ ( েক)-এর খেদমতে পৌছে দিলেন।

নাবী (ৄুুুুুু)-এর জন্য শ্রদ্ধা, মহব্বত, উৎসর্গীকরণ ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিরল ঘটনাবলী এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণিত হবে। বিশেষ করে উহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং খোবায়েবের প্রসঙ্গে সেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা হবে।

### ৩. দায়িত্ববোধের অনুভৃতি (بِالْمَسْتُوْلَيَّةِ) :

সাহাবীগণ (♣) এটা সুস্পষ্টভাবে অবগত ছিলেন যে, এ একমুষ্টি মাটি যাকে 'মানুষ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর যে বিশাল এবং দুর্বহ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে কোন অবস্থাতেই তা থেকে বিমুখ হওয়া কিংবা তাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। কারণ, দায়িত্ববিমুখ হলে কিংবা দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে তার ফল যা হবে তা কাফির মুশরিকগণের অন্যায়, অত্যাচার এবং নির্যাতন নিপীড়নের তুলনায় সাত সহস্র গুণ বেশী ভয়াবহ এবং বিধ্বংসকারী হবে। অধিকাংশ কর্তব্যবিমুখ হলে কিংবা কর্তব্য এড়িয়ে গেলে নিজের এবং সমগ্র মানবতার যে ক্ষতি হবে এবং এমন সব সমস্যার উদ্ভব হবে যার তুলনায় এ সব দুঃখ কষ্ট এবং ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছুই নয়।

### 

আল্লাহর জমীনে দ্বীন কায়েম করার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তৎসম্পর্কিত বোধকে শক্তিশালী এবং কর্মমুখী করার অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে পরকালীন জীবনে বিশ্বাস। সাহাব কিরাম (秦) এ কথার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন যে, পরকালীন জীবনে বিচার দিবসে তাদেরকে অবশ্যই রাব্বুল আলামীনের নিকট নিজেদের কার্যকলাপের সৃক্ষাতিসৃক্ষ হিসাব দিতে হবে। পুণ্যবানগণ অনন্ত সুখশান্তির চিরস্থায়ী আবাস জানাতে চিরকাল মহাসুখে বসবাস করতে থাকবেন। পক্ষান্তরে, পাপীতাপীগণ দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণার আবাসস্থল জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। তাই তারা সর্বক্ষণ কল্যাণমুখী কাজকর্মে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সম্ভষ্টি তথা জান্নাত লাভের আশায় উনুখ হয়ে

<sup>&#</sup>x27; আলবেদায়া ওয়ান্লেহাযা ৩য় খণ্ড ৩০ পৃঃ।

থাকতেন। অন্যদিকে তেমনি মহান আল্লাহর অসম্ভষ্টি জাহান্নামের আযাবের ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতেন। যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় বর্ণিত হয়েছে।

# ﴿ يُؤْتُونَ مَا أَتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون:٦٠]

'যারা তাদের দানের বস্তু দান করে আর তাদের অন্তর ভীত শংকিত থাকে এ জন্যে যে, তাদেরকৈ তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।' (আল-মু'মিনূন ২৩ : ৬০)

এ বিষয়েও তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, বিত্তবৈভব ও ভোগবিলাস, পরলৌকিক জীবনের সে সবের তুলনায় মশার একটি পাখার সমতুল্যও নয়। তাঁদের এ বিশ্বাস এতই দৃঢ়মূল ছিল যে, এর সামনে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা দুঃখ-কষ্ট, জুলম-নির্যাতন সব ছিল অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার। কাজেই জুলম নির্যাতনের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁদের ইয়াকীন (বিশ্বাস) এবং সহনশীলতাও ততোধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা কাফির মুশরিক বিরোধীপক্ষকে হতভদ্ব ও হতবাক করে দিয়েছে।

### ে (पान-क्त्रजान (القُـــرُانُ) :

কাফির মুশরিকসৃষ্ট ভয়য়য়র বিপদ আপদ ও ঘাের সামাজিক অনাচার এবং অবক্ষয় জনিত অন্ধকারাচছর অবস্থায় এমন সব সূরাহ ও আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল যার মধ্যে নিবিড় অথচ আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ইসলামের মৌলিক নিয়মকানুনের উপর প্রমাণাদি ও দালায়েল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই সময় উল্লেখিত নিয়ম কানুনের পাশাপাশি দাওয়াত এবং তাবলীগের কাজও পূর্ণোদ্যমে চলছিল। এ আয়াতসমূহে ইসলামের অনুসারীগণকে এমন সব মৌলিক কাজ কর্ম করতে বলা হচ্ছিল যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলা মানবগােষ্ঠির সব চেয়ে উন্নত সমাজ অর্থাৎ ইসলামী সমাজের নির্মাণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ইন্সিত দিয়েছেন। উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে মুসলিমগণের আবেগ ও অনুভ্তিকে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দান করা হচ্ছিল। আয়াতে কারীমা:

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قريبٌ ﴿ [البقرة: ٢١٤]

'তোমরা কি এমন ধারণা পোষণ কর যে, তোমরা জানাতে প্রবেশ লাভ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের আগের লোকেদের মত অবস্থা তোমাদের সামনে আসেনি? তাদেরকে অভাবের তীব্র তাড়না এবং মসীবত স্পর্শ করেছিল এবং তারা এতদূর বিকম্পিত হয়েছিল যে, নাবী ও তার সঙ্গের মু'মিনগণ চিৎকার করে বলেছিল– আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী।' (আল-বাক্বারাহ ২ : ২১৪)

﴿ الْمِّ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْ آ أَنْ يَّقُولُوْ آ امَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ النَّهُ اللهِ اللهِ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ النَّافِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

'আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকৈ অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; তারপর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যেবাদী।' [আল-'আনকাবৃত (২৯): ১–৩]

আর তাদেরই পাশে পাশে এমনও আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হচ্ছিল যার মধ্যে কাফির ও বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের জন্য কোন প্রকার সুযোগ সুবিধার অবকাশই দেয়া হয় নি। অধিকন্ত, তাদেরকে অত্যন্ত সহজ এবং সুস্পষ্টভাবে এটা বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি কেউ আপন ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতায় একগুঁয়েমী ভাব পোষণ করে থাকে তাহলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এর প্রমাণ স্বরূপ বিগত জাতিগুলোর এমন সব ঘটনা এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে যদ্ধারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিজের বন্ধু এবং শক্রদের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতিনীতি এবং ব্যবস্থাদি কী রয়েছে? তারপর ভয় প্রদর্শনের পাশাপাশি

করুণা এবং অনুগ্রহের কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া উপদেশ প্রদান ও গ্রহণ এবং আদেশ ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্বও আদায় করা হয়েছে যেন প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ বিরত হতে চাইলে বিরত হতে পারে।

প্রকৃতই কুরআন মাজীদ মুসলিমগণকে অন্য এক জগতে পরিভ্রমণে রত রেখেছিল এবং তাদিগকে সৃষ্টির বিভিন্ন দৃশ্যপট, প্রভূত্বের পরিপাট্য, লিল্লাহিয়াতের চরমোৎকর্ষ এবং অনুকম্পা অনুগ্রহ, দয়াদাক্ষিণ্য, সন্তুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কিত এমন সব দ্বীপ্তিময় দৃশ্য প্রদর্শন করা হচ্ছিল যে, সেগুলোর আকর্ষণ ও মোহের সামনে কোন প্রতিবন্ধকতাই টিকে থাকতে পারে নি।

উপরন্তু, সে সকল আয়াতে মুসলিমগণকে যে সব সম্বোধন করা হচ্ছিল তা হলো-

"তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর দয়া ও সন্তুষ্টির, আর জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য আছে স্থায়ী সুখ-সামগ্রী।" (তাওবাহ: ২১ আয়াত)

তারমধ্যে এমনও আয়াত রয়েছে যাতে সীমালংঘনকারী কাফিরদের বিরোধীতার পরিণতির চিত্র অংকন করা হয়েছে- আল্লাহ তা আলা বলেন, .[১٨: القمر ﴿ وَهُوهِ هِمْ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾

"যেদিন তাদেরকে মুখের ভরে আগুনের মধ্যে হিঁচড়ে টেনে আনা হবে (তখন বলা হবে) 'জাহান্নামের স্পর্শ আশ্বাদন কর।" (ক্বামার: ৪৮ আয়াত)

### ৬. সফলতার ওভসংবাদ (হু।র্ন্টা। তাঁ নির্মা) :

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও মুসলিমগণ নিপীড়িত নির্যাতিত হওয়ার পূর্ব থেকে বরং বলা যায় যে, বহু পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ স্থায়ী বিবাদে জড়িয়ে পড়া কিংবা বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে ক্ষয়-ক্ষতির শিকারে পরিণত হওয়া নয়, বরং এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী দাওয়াত পেশ করার প্রথম দিন থেকেই অজ্ঞদের অজ্ঞতা এবং তাদের অনুসৃত যাবতীয় ভ্রান্ত পথ ও পদ্ধতির অবসান কল্পে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত পথে অচল অটল থাকা। এ দাওয়াতের আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর রাজনৈতিক অঙ্গণে ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী বিধি-বিধানের বিস্তরণে বিশ্ব রাজনীতিকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যাতে বিশ্বের জাতিসমূহকে আল্লাহর রেযামন্দি বা সম্ভষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

কুরআন মাজীদে এ শুভ সংবাদ কখনো আকার ইঙ্গিতে কখনো বা সুস্পষ্ট ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। অথচ গোটা পৃথিবীর উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আভাষ ইঙ্গিত সত্ত্বেও মনে ইচ্ছিল তারা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মুসলিমগণ যখন এমন এক অবস্থায় নৈরাশ্যের অন্ধকারে হাবুড়ুবু খাচ্ছিলেন তখন অন্য দিকে আবার এমন সব আয়াত অবতীর্ণ ইচ্ছিল যার মধ্যে বিগত নাবীগণের ঘটনাবলী এবং তাঁদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন কারীগণের বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ ছিল। সে সব আয়াতে যে চিত্র অংকণ করা হচ্ছিল তার সঙ্গে মক্কার মুসলিম ও কাফিরগণের অবস্থার হ্বহু সাদৃশ্য ছিল। এ সকল ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এ ইঙ্গিতও প্রদান করা হচ্ছিল যে, সেই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যায়-অত্যাচারীগণ কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং আল্লাহর সং বান্দাগণ কিভাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল যার মধ্যে মুসলিমগণের বিজয়ী হওয়ার শুভ সংবাদ বিদ্যমান ছিল। যেমনটি কুরুআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِيْنٍ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوَفَ يُبْصِرُونَ أَفَيِعَذَا بِنَا يَشْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِيْنَ ﴾ [الصافات:١٧١: ١٧٧]

'আমার প্রেরিত বান্দাহ্দের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই বলা আছে যে, তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। আর আমার সৈন্যরাই বিজয়ী হবে। কাজেই কিছু সময়ের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। আর তাদেরকে দেখতে থাক, তারা শীঘ্রই দেখতে পাবে (ঈমান ও কুফুরীর পরিণাম)। তারা কি আমার শাস্তি তরান্বিত করতে চায়? শাস্তি যখন তাদের উঠানে নেমে আসবে, তখন কতই না মন্দ হবে ঐ লোকেদের সকালটি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল!।'[আস-স–ফফাত (৩৭) : ১৭১–১৭৭]

'এ সংঘবদ্ধ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে আর পিছন ফিরে পালাবে।' (আল-ক্বামার ৫৪: ৪৫)

্র '(আরবের কাফিরদের) সম্মিলিত বাহিনীর এই দলটি এখানেই (অর্থাৎ এই মাক্কাহ নগরীতেই একদিন) পরাজিত হবে।'[স–দ (৩৮): ১১]

যারা হাবাশায় হিজরত করেছিলেন তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো:

'যারা অত্যাচারিত হওয়ার পরও আল্লাহ্র পথে হিজরাত করেছে, আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই এ দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব, আর আখিরাতের পুরস্কার তো অবশ্যই সবচেয়ে বড়। হায়, তারা যদি জানত!' [আন-নাহ্ল (১৬): ৪১]

এভাবে কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ইউসুফ (ﷺ)-এর ঘটনা জিজ্ঞেস করল, তার উত্তরে আনুষঙ্গিক আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হল : [۲: هِلْقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِمُ أَيْتُ لِّلسَّاوَلِيْنَ﴾

'ইউসুফ আর তার ভাইদের ঘটনায় সত্য সন্ধানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।' (ইউসুফ ১২ : ৭)

অর্থাৎ মক্কাবাসী মুশরিকগণ আজ ইউসুফ (ﷺ)-এর যে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে এরা নিজেরাও অনুরূপভাবে অকৃতকার্য হবে যেমন ইউসুফ (ﷺ)-এর ভাইগণ অকৃতকার্য হয়েছিল এবং তাদেরও রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা তাই হবে যা তাদের ভাইগণের হয়েছিল। তাদের ইউসুফ (ﷺ) এবং তাঁর ভাইদের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত উচিত যে, অত্যাচারীদের হার কিভাবে হয়।

প্রগম্বরের কথা উল্লেখ করে কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْنَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الْقَالِمِيْنَ وَلَنُسُكِنَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ﴾ [إبراهيم:١٣، ١٤].

'কাফিরগণ তাদের রস্লদের বলেছিল, 'আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্য অবশ্যই বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে। এ অবস্থায় রস্লদের প্রতি তাদের প্রতিপালক এ মর্মে ওয়াহী করলেন যে, 'আমি যালিমদেরকে অবশ্য অবশ্যই ধ্বংস করব। আর তাদের পরে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই যমীনে পুনর্বাসিত করব। এ (শুভ) সংবাদ তাদের জন্য যারা আমার সামনে একে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভয় রাখে আর আমার শাস্তির ভয় দেখানোতে শংকিত হয়।' [ইবরাহীম (১৪): ১৩-১৪]

অনুরূপভাবে যে সময় পারস্য এবং রোমে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল তখন মক্কার কাফেরগণ চাইল যে পারসিকরা জয়ী হোক, কেননা তারাও ছিল কাফের। আর মুসলিমগণ চাইল যে রোমীয়গণ জয়ী হোক, কারণ আর যা হোক না কেন, রোমীয়গণ আল্লাহর উপর, পয়গদর, ওহী, আসমানী কিতাবসমূহ এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস করার দাবীদার ছিলেন। কিন্তু পারস্যবাসীগণ যখণ জয়লাভের পথে অনেকটা অগ্রসর হল তখন আল্লাহ তা'আলা এ শুভ সংবাদকে যথেষ্ট মনে না করে তার পাশাপাশি এ শুভ সংবাদটিও প্রদান করেন যে, রোমীয়গণের বিজয়ী হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করবেন যাতে তারা সন্তোষ লাভ করবে। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَيَوْمَثِذِ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ ﴾ [الروم: ٤، ٥]

'সেদিন মু'মিনরা আনন্দ করবে। (সে বিজয় অর্জিত হবে) আল্লাহ্র সাহায্যে।' [আর-রূম (৩০) : ৪–৫]

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা আলার এ সাহায্যই বদর যুদ্ধে অর্জিত মহা সাফল্য এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করে। অধিকন্ত রাস্লুল্লাহ (ﷺ) নিজেও অনুরূপ শুভ সংবাদ পরিবেশন করে মুসলিমগণকে উৎসাহিত করতেন। যেমন হজ্জের এবং ওকায, মাজানাহ, জিল মাযাযের জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য গমন করতেন তখন শুধুমাত্র জানাতেরই শুভসংবাদ দিতেন না বরং পরিস্কার ভাষায় ঘোষণাও করতেন,

(يَأَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَب، وَتَدِيْنُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ، فَإِذَا مِتُّمْ كُثْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ)

অর্থ: 'ওগো জনগণ! কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করো তাহলে সফলকাম হবে এবং এর ফলে আরবের সমাট হতে পারবে ও আজম তোমাদের অধীনস্থ হয়ে যাবে। আবার তোমরা যখন মৃত্যুর পরে জানাতে প্রবেশ করবে তখনো তোমরা সেখানে উচ্চ মর্যাদা ও প্রাধান্য লাভ করবে।

এ ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে যখন 'উতবাহ বিন রাবী'আহ নাবী (ৄুুুু)-এর নিকট পার্থিব জগতের পণ্য দ্রব্যের প্রস্তাব দিয়ে বিনিময় বা লেনদেন করতে চাইল এবং তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু) হামীম সিজদার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন তখন 'উতবাহর এ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ (ৄুুুুুুুু)-ই জয়ী হবেন।

খাব্বার বিন আরত্ত বলেছেন যে, 'এক দফা আমি নাবী কারীম (ﷺ)-এর খেদমতে হাযির ছিলাম। তিনি কা'বাহ ঘরের ছায়ায় একটি চাদরকে বালিশ করে শুয়েছিলেন। সে সময় আমরা মুশরিকগণণের হাতে দারুণভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলাম। আমি বললাম, আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করছেন না কেন? এ কথা শ্রবণ করে নাবী কারীম (ﷺ)-এর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি উত্থার সঙ্গে বললেন,

"যাঁরা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছেন তাঁদের শরীরের হাড়ে মাংস পর্যন্ত ছিল না। যাঁদের শরীরে মাংস ছিল তাঁদের মাংসপেশীতে লোহার চিরুনী দ্বারা আঁচড়ানো হতো। কিন্তু নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হয়েও তাঁরা কোনদিন ধৈর্যচ্যুত হন নাই।"

তারপর তিনি বললেন,

وَلَيْتَمَنَّ اللهُ لهٰذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللهُ \_ زاد بيان الراوى \_ وَالذِّنْبُ عَلَى غَمْمِهِ)

আল্লাহ এ বিষয়কে অর্থাৎ দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেবেন ইনশা-আল্লাহ। এমনকি সানআ হতে হাজারা মাওত পর্যন্ত একজন আরোহীর যাতায়াতকালে আল্লাহ ছাড়া কারোই ভয় থাকবে না। তবে ছাগলের জন্য বাঘের ভয় থাকবে। বিষয় এক বর্ণনায় এটাও আছে যে, (وَلْكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ) কিন্তু তোমরা তাড়াহড়ো করছ।

এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এ শুভ সংবাদের কোন কিছুই গোপন ছিল না। মুসলিমগণের মতো কাফিরগণও এ সব ব্যাপারে সুবিদিত ছিল। তাদের এ সব কিছু অবগতির কারণে যখন আসওয়াদ বিন মুন্তালিব এবং তার বন্ধুগণ সাহাবীগণ (緣)-কে দেখতে পেত তখন বিদ্রুপ করে একজন অপরজনকে বলত, 'দেখ দেখ ঐ

<sup>&#</sup>x27; তিরমিয়ী শরীফ।

<sup>ু</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫৪৩ পুঃ।

<sup>°</sup> সহীন্থল বুখারী ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ।

যে, পৃথিবীর সম্রাট এসে গেছে, এরা শীঘ্রই ক্বায়সার ও কিসরা বাদশাহকে পরাজিত করবে। এ সব কথা বলে তারা করতালি দিত এবং মুখে বিদ্ধপাত্মক শিস্ দিত।

সে সময় সাহাবীগণের (﴿﴿﴿﴿﴾) বিরুদ্ধে অন্যায় অত্যাচার, উৎপীড়ন নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সবকিছুর ব্যাপ্তি এবং মাত্রা উভয় দিক দিয়েই চরমে পৌছেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও জান্নাত লাভের নিশ্চিত আশা, ভরসা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভসংবাদ ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটায় নিক্ষিপ্ত ও বিতাড়িত মেঘমালার মতো মুসলিমগণের মানস আকাশ থেকে যাবতীয় দুঃখ বিপদকে বিদ্রিত করে দিত।

এ ছাড়া রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুুু) মুসলিমগণের ঈমানী তালীমের মাধ্যমে অবিরামভাবে আধ্যাত্মিক খোরাক যোগাতেন, কেতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিয়ে আত্মার পরিন্তদ্ধির ব্যবস্থা করতেন এবং অত্যন্ত সৃক্ষ্ণ ও সময়োচিত উপদেশ ও নির্দ্দেশনা প্রদান করতেন। তাছাড়া আত্মসমানবোধ, দৈহিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা, চরিত্র মাধুর্য ও চারিত্রিক পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, সংযম, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অসত্য, অন্যায় ও অবিচারের প্রতি ঘৃণা ও আপোষহীন সংগ্রাম ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সাহাবীগণ (﴿﴿﴿﴾)-কে এমনভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন যেন, তাঁরা প্রয়োজনের মুহুর্তে এক একটি অগ্নিক্ষুলিঙ্গের মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে পারেন।

সর্বোপরি অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়েতের আলোকজ্জ্বল প্রান্তরে এনে যখন তিনি (ক্রি) তাঁদেরকে দাঁড় করিয়ে দিলেন তখন তাঁদের পূর্বের জীবন ও নতুন জীবনের মধ্যে রাতের অন্ধকার ও দিনের আলোর মতই পার্থক্য সূচিত হয়ে গেল। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল স্রষ্টার অনন্ত মহিমা ও সৃষ্টি দর্শন, সীমাহীন বিশ্বের অন্তহীন বিস্তার ও বৈচিত্র, মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাবনা পথ ও পাথেয় এবং পরলৌকিক জীবনের সফলতা-সাফল্য সম্পর্কিত মহাসত্যের উপলব্ধি।

উপর্যুক্ত বিষয়াদির আলোকে প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে এমন একটি সমন্বিত চেতনার সৃষ্টি হল যার মাধ্যমে বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, প্রবনতার মোড় পরিবর্তন, আত্মশক্তির উৎকর্ষ সাধন, নিবেদিত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন এবং আল্লাহর সম্ভষ্টি লাভকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা এমন এক জীবন গঠনে ব্রতী হয়ে গেলেন কোথাও তার কোন তুলনা মিলে না।

<sup>&#</sup>x27; ফিক্ছস সীরাহ ৮৪ পৃঃ।

# المَرْحَلَةُ الثَّالِثَةُ তৃতীয় পর্যায় دَعْـوَةُ الْإِشـلَامِ خَارِجَ مَكَّـةَ মকাভূমির বাইরে ইসলামের দাওয়াত

### शियरक ताजून (﴿ الرَّسُولُ ﴿ فِي الطَّائِفِ) :

নবুওয়াতের দশম বছর শওয়াল মাসে (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে যেম মাসের শেষের দিকে কিংবা জুন মাসের প্রথম দিকে) নাবী কারীম (ক্র্রু) ত্বায়িফ গমন করেছিলেন। ত্বায়িফ মক্কা থেকে আনুমানিক ষাট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাতায়াতের এ দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেছিলেন পদব্রজে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ ক্র্রো। পথ চলাকালে পথিমধ্যে যে কাবিলাহ বা গোত্রের নিকট তিনি উপস্থিত হতেন তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কিন্তু তাঁর এ আহ্বানে তাদের পক্ষ থেকে কেউ সাড়া দেয় নি।

ত্বারিফ গমন করে সাক্বীফ গোত্রের তিন নেতার সঙ্গে, যারা সকলেই সহোদর ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁর নাম ছিল যথাক্রমে আবদে ইয়ালাইল, মার্স উদ ও হাবীব। দ্রাতৃত্রয়ের পিতার নাম ছিল 'আমর বিন ওমাইর সাক্বাফী। তাঁদের সঙ্গে (সাক্ষাতের পর মহানাবী (ক্রি) আল্লাহ তা আলার অনুগত হয়ে চলা এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। তদুত্তরে একজন বলেন যে, সে কাবার পর্দা (আবরণ) ফেড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রাসূল করেছেন। 'ছিতীয়জন বললেন, 'নাবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পান নি? তৃতীয়জন বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি কোন ক্রমেই কথা বলবনা। প্রকৃতই যদি তুমি নাবী হও তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিগু হও তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।' তাঁদের এহেন আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং সেখান থেকে যাবার প্রাক্কালে শুধু বললেন, 'তোমরা যা করলে এবং বললে তা গোপনেই রাখ।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ত্মায়িফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই 'তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও।' ফলে তণ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে উত্যক্ত অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য শিশু কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। ইত্যবসরে পথের দু'পাশ ভিড় জমে গেল। তারা হাত তালি, অশ্রাব্য অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পথের ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল।

ত্বায়িফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়দ বিন হারিসাহই তাঁকে (১৯) রক্ষার জন্য ঢালের মতো কাজ করছিলেন। ফলে তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাস্লুল্লাহ (১৯) পথ চলতে থাকেন এবং দুরাচার ত্বায়িফবাসীগণ তাদের এ অত্যাচার অব্যাহত রাখে। আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত রুধিরাক্ত কলেবরে পথ চলতে গিয়ে নাবী কারীম (১৯) খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত এক আঙ্গুর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বাগানটি ছিল রাবী আহর পুত্র 'উতবাহ ও শায়বাহর। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে দূরাচার ত্বায়িফবাসীগণ গৃহাভিমুখে ফিরে যায়।

<sup>ੇ</sup> মাওলানা নান্ধীব আবাদী 'তারীখে ইসলাম ১ম খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠায় এটি বিশ্লেষণ করেছেন এবং এটাই আমার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য।

ই একটি পরিভাষার সঙ্গে এ উন্ভির মিল রয়েছে 'তুমি যদি নবী হও তবে আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করুন।" এ উন্ভির তাৎপর্য হচ্ছে দৃঢ়তার সঙ্গে একথা প্রকাশ করা যে তোমার নবী হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, যেমনটি সম্ভব নয় কাবার পর্দা ফাড়ার জন্য হাত বাড়ানো।

এ বাগানটি ত্বায়িফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাবী কারীম (ﷺ) আঙ্কুর গাছের ছায়ায় এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভের পর নাবী কারীম (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন। তাঁর এ দু'আ 'দুর্বলদের দু'আ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর দু'আর এক একটি কথা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ত্বায়িফবাসীগণের দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দু'আ করলেন,

(اللهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوِّتِ، وَقِلَّةَ حِيْلَقِى، وَهَوَّانِيْ عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمُ الرَّاحِيْنَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُشْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَتِيْ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِى؟ إِلَى بَعِيْدِ يَتَجَهَّمُنِى؟ أَمْ إِلَى عَدُو مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيْ غَضَبُ فَلَا أُبَالِيْ، وَلَحَيْنَ عَافِيتُكَ هِيْ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُودُ بِنُورٍ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقْتَ لَهُ الظُّلُمَات، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ التُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ وَلَحِيْنَ فَنَ الْعُنْدَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُونًا إِلَّا بِكَ). وَمَلْكَ، أَوْ يَعِلُ عَلَى سَخَطُك، لَكَ الْعُتْلِى حَتَى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُونًا إِلَّا بِكَ).

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু,তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রুঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শক্রের নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসম্ভস্ত না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্দারা অন্ধকার দ্রীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাষিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সম্ভট্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই।"

এ দিকে রাবী আহর পুত্রগণ যখন মহানাবী (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-কে এমন এক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত অবস্থায় দেখতে পেল তখন তাদের মধ্যে গোত্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। 'আদাস নামক তাদের এক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসের হাতে এক গোছা আঙ্গুর তারা নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর নিকট পাঠিয়ে দিল। সেই ক্রীতদাসটি যখন আঙ্গুলের গোছাটি রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর হাতে তুলে দিতে চাইল তিনি তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং খেতে আরম্ভ করলেন।

'আদাস বলল, 'এমন কথা তো এ অঞ্চলের লোকেদের মুখে কক্ষনো শুনিনি? রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তুমি কোথায় থাক? তোমার ধর্ম কী?

সে বলল, 'আমি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং নিনাওয়ার বাসিন্দা।'

নাবী কারীম (ৄৣৣে) বললেন, 'ভাল, তাহলে সং ব্যক্তি ইউনুস বিন মান্তার থামে তুমি বাস কর, তাই না? সে বলল, 'আপনি ইউনুস বিন মান্তাকে কিভাবে চিনলেন?'

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নাবী ছিলেন এবং আমিও নাবী"। এ কথা ভনে 'আদাস নাবী কারীম (ﷺ)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর মাথা ও হাত-পায়ে চুমু দিল।

এ ব্যাপার দেখে রাবী'আহ পুত্রদ্বয় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'দেখ, দেখ, ঐ ব্যক্তি দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়িয়ে দিল।'

এর পর 'আদ্দাস যখন তাদের নিকট ফিরে গেল তখন ভ্রাতৃদ্বয় তাকে বলল, 'বলত দেখি ব্যাপারটি কী? ঐ ভদ্রলোক দেখছি তোমাকেও বিগড়িয়ে দিল।'

সে বলল, 'হে আমার মনিব! এ ধরাধামে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কেউই নেই। তিনি আমাকে এমন এক কথা বলেছেন যা নাবী রাসূল ছাড়া অন্য কেউই জানে না।' তারা দুজন বলল, 'দেখ 'আদ্দাস, ঐ ব্যক্তি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।'

কিছুক্ষণ অবস্থানের পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বাগান থেকে বের হয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। তার মিশনের বিফলতাজনিত চিন্তা ও দৈহিক যন্ত্রনার দাপটে হৃদয় মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও বিশ্রান্ত। এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি যখন 'কারনে মানাযেল' নামক স্থানে পৌছলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশে জিবরাঈল (ﷺ) সেখানে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশ্তামণ্ডলী। আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা এ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিলেন যে, নাবী (ﷺ) যদি ইচ্ছে করেন তা হলে তারা দু'পাহাড়কে একত্রিত করে দ্রাচার মক্কাবাসীকে পিশে মারবেন।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফে 'উরওয়াহ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত আছে যে, 'আয়িশাহ সিদ্দীকাহ জ্জ্মী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জীবনে কি এমন কোনদিন এসেছে যা উহুদের দিন চেয়েও কঠিন ছিল?

তিনি উত্তরে বললেন, 'হাাঁ", তোমার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আমাকে যে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে কঠিন ছিল ঐ দিনটি যে দিন আমি ঘাঁটিতে বিচলিত ছিলাম, যখন আমি নিজেকে আবদে ইয়ালীল বিন আবদে কুলালের পুত্রদের নিকট পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করায় দুশিস্তা ও ব্যথায় পরিশ্রান্ত হয়ে আমি নিজ পথে গমন করি। এভাবে চলতে 'কারনে সায়ালেবে' যখন এসে পৌছি তখন আমার চেতনা ফিরে আসে।

এ সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তিবোধের সৃষ্টি হয়। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়াদান করছে; ব্যাপারটি আরও ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে জিবরাঈল (अ) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশ্তাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদের কে যা ইচ্ছে নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর পর্বতের ফেরেশ্তা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মদ (ক্রে)! কথা এটাই, আপনি যদি চান যে এদেরকে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি তাহলে তাই হবে। পাহাড় দুটি হলো মক্কায় অবস্থিত। তাদের একটির নাম আবৃ কুবাইস এবং এর সামনা সামনি যে পাহাড় তার নাম কু'আইকিয়ান। নাবী কারীম (ক্রে) বললেন, 'না, বরং আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেও তাঁর অংশীদার ভাববে না। ব

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ উত্তরে তাঁর অসাধারণ মানবত্ব প্রেমে সমুজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমাশীল অনুপম চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সাত আসমানের উপর হতে আগত এই গায়েবী মদদের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফেরেশ্তাগণ যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেন আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। নিজের দুঃখ কন্ত ভুলে গিয়ে তিনি সুস্থির চিত্তে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন। এভাবে তাঁর মানসাকাশ থেকে চিন্তা ভাবনার মেঘ দূরীভূত হয়ে যায়।

তারপর তিনি মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে ওয়াদীয়ে নাখলাহয় অবস্থান করেন। এখানে দুটো জায়গা বসবাসের উপযোগী ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আসসাইলুল কবীর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যায়মা। কেননা, সেখানে পানি ছিল কিছুটা সহজলভ্য এবং জায়গা দুটো ছিল শস্য শ্যামল। কিন্তু তিনি এ দুটো জায়গার মধ্যে কোথায় অবস্থান করেছিলেন কোন সূত্র থেকেই তার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> এ স্থলে সহীহুল বুখারী আখশাবাইন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা হচ্ছে মক্কার দৃটি প্রসিদ্ধ পাহাড় কুরাইশ এবং কাইকায়ান। এ পাহাড় দুটি যথাক্রমে কাবা শরীফের দক্ষিণ ও উত্তরে পাশে মুখোমুখী অবস্থিত। সে সময় সাধারণ আবাসিক এলাকা ঐ দু'পাহাড়ের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহীহুল বুখারী কিতাবু বাদইল খালকে ১ম খণ্ড ৪৫৮ পৃঃ, মুসলিম শরীফ, বাবু মালাকেয়ান নাবীউ (জ) মিন আয়াত মুমরিকীনা আল মুনাফিক্বীন ২য় খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা।

ওয়াদী নাখলাহয় তিনি যখন কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট জিনদের একটি দলকে প্রেরণ করেন যার উল্লেখ কুরআন মাজীদের দুটো জায়গায় এসেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সূরাহ আল–আহক্বাফে এবং অন্যটি সূরাহ জিনে। সূরাহ আহ্ক্বাফের আয়াতগুলো হচ্ছে,

﴿وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤاۤ أَنْصِتُوۤا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوَا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنذِرِيْنَ قَالُوا يْقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ اَبَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ يْقَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَاٰمِنُوْا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ [الأحقاف:٢٩: ٣١]

'স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হল, তখন তারা পরস্পরে বলল- চুপ করে শুন। পড়া যখন শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ৩০. (ফিরে গিয়ে) তারা বলল— হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব (এর পাঠ) শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পূর্বেকার কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপন্ন করে, সত্যের দিকে আর সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন।' (আল-আহক্বাফ ৪৬: ২৯–৩১)

﴿ وَلَ أُوحِيَ إِنَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوۤا إِنَّا سَيغَنَا قُرَانًا عَجَبًا (١) يَهْدِيٓ إِلَى الرُشْدِ فَامَنَا بِهٖ وَلَنَ نُشْرِكَ بِرِبَنَا أَحَدًا (٢) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطّطًا (٤) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطّطًا (٤) وَأَنَّا أَنْ لَنَ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى اللهِ كَذِبًا (٥) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالً مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَوَادُوهُمُ طَنَنَهُمُ أَنْ لَنْ يَبُعَثَ اللهُ أَحَدًا (٧) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدُلْهَا مُلِقَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَهُمُ وَهُمُ طَنْوُلُ كَمَا ظَنَنُهُم أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَدًا (٧) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدُلْهَا مُلِقَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَهُهُمُ اللهُ عَنْ يَقِعُهُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (٩) وَأَنَّا لَا نَدْرِيْ أَشَرُ أُرِيْكَ مُنَا السَّيمَةِ عَلَى اللهُ لَنَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِهِ فَلَا يَعْلَى الْمُولُونَ فَمَنْ أَلْهُمُ وَمُنَا الْفُسِطُونَ فَمَنْ أَلْهُ لِللهَ عَمْ لَيُومِنَ وَمِنًا الْفُلِكُ كُنًا عَلَى اللهُ اللهُ

'১. বল, 'আমার কাছে ওয়াইী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে তারপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি ২. যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। ৩. আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী আর কোন সন্তান। ৪. আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত। ৫. আর আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবে না। ৬. কতিপয় মানুষ কিছু জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। ৭. (জ্বিনেরা বলেছিল) তোমরা (জ্বিনেরা) যেমন ধারণা করতে তেমনি মানুষেরা ধারণা করত যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ কাউকে পুনরুখিত করবেন না। ৮. আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিছু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ড উদ্ধাপিও পরিপূর্ণ। ৯. আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিছু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে। ১০. আমরা জানি না (এই পরিবর্তিত অবস্থার মাধ্যমে) পৃথিবীবাসীর অকল্যাণই চাওয়া হচ্ছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সরল সঠিক

পথ দেখাতে চান। ১১. আর আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল, আর কতিপয় এমন নয়, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত। ১২. আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না। ১৩. আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনতে পেলাম, তখন তার উপর ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি বা যুল্মের ভয় থাকবে না। ১৪. আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহ্র প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। ১৫. আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।

(আল-জিন ৭২ : ১-১৫)

এ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ এ আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানাবী (﴿ জিনদের আগমনের কথা জানতেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে জিনদের আগমনের কথা অবহিত করেন এবং তখন তিনি তা জানতে পারেন। এ থেকে এও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (﴿ الله )-এর নিকট এটাই ছিল জিনদের প্রথম আগমন। বিভিন্ন হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, এর পর থেকে নাবী কারীম (﴿ الله )-এর দরবারে তাদের গমনাগমন চলতে থাকে।

জিনদের আগমন ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দ্বিতীয় সাহায্যমূলক ঘটনা যে সাহায্য তিনি করেছিলেন তাঁর অদৃশ্য ভাগ্তার থেকে অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই অবগতি ছিল না। এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাতে নাবী কারীম (ﷺ)-এর দাওয়াতের কামিয়াবির সুসংবাদ রয়েছে। অধিকন্তু, এটাও পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে, বিশ্বের কোন শক্তি তাঁর দাওয়াতের কার্যকারিতার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। অতএব ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاء أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

'আর যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দিবে না, দুনিয়াতে সে আল্লাহ্কে ব্যর্থ করতে পারবে না, আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে নেই তার কোন সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। তারা আছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে।'

(আল-আহকাফ ৪৬: ৩২)

## ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تُّعجِزَ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَلَن تُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ [الجن:١١].

'আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না।' (আল-জিন ৭২: ১২)

এ সাহায্য ও সুসংবাদের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর যত প্রকারের চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট এবং নৈরাশ্য, ত্বায়িফবাসীদের গালি-গালাজ, চাটিমারা ও প্রন্তর নিক্ষেপের কালো মেঘ সব কিছুই মন থেকে মুছে গেল। তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন তাঁকে মক্কায় ফিরে যেতেই হবে এবং নতুনভাবে ইসলামের দাওয়াত ও নবুওয়াতের তাবলীগ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করতে হবে।

এটা ছিল ঐ সময়ের কথা যখন যায়দ বিন হারিসাহ তাঁকে বলেছিলেন, 'মক্কাবাসীগণ অর্থাৎ কুরাইশগণ যে অবস্থায় আপনাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে সে অবস্থায় কিভাবে আপনি মক্কা প্রত্যাবর্তন করবেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হে যায়দ! তুমি যে অবস্থা দেখছ এর একটা সুরাহা অবশ্যই হবে এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এ থেকে পরিত্রাণের একটি পথ বের করে দেবেন। তাঁর মনোনীত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং নিজ নাবী (ﷺ)-কে জয়ী করবেন।

নাবী কারীম (ﷺ) শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে যাত্রা করলেন এবং মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করলেন। তারপর খুযা আহ গোত্রের একজন লোক মারফত আখনাস বিন শারীক্বের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে তিনি যেন নাবী কারীম (ﷺ)-কে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু আখনাস এই বলে আপত্তি করলেন যে, কুরাইশরা হচ্ছেন তাঁর মিত্র। কাজেই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে আশ্রয় প্রদান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর তিনি সুহায়েল বিন 'আমর এর নিকট ঐ একই অনুরোধ বার্তা প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনিও এ কথা বলে আপত্তি জানালেন যে, বনু 'আমিরের আশ্রয় দেয়া বনু কা'বের জন্য (সঙ্গত) হয় না। অতঃপর নাবী (ক্রু) মুত্ 'ঈম বিন আদির নিকট বার্তা প্রেরণ করলেন। মুত্ 'ঈম বললেন, হাঁ, অতঃপর অন্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজ পুত্রগণ এবং সম্প্রদায়কে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা অন্ত্রসজ্জিত হয়ে কা'বাহ ঘরের নিকটে একত্রিত হয়ে যাও, কেননা আমি মুহাম্মাদ (ক্রু)-কে আশ্রয় দিয়ে দিয়েছি। অতঃপর মুত্ 'ঈম নাবী কারীম (ক্রু)-এর নিকট খবর পাঠালেন মক্কায় আগমনের জন্য। তিনি খবর পেয়ে যায়িদ বিন হারিসাহকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুত্ 'ঈম বিন 'আদী আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুত্ 'ঈম বিন 'আদী আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর দৌড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 'হে কুরাইশগণ, আমি মুহাম্মদ (ক্রু)-কে আশ্রয় প্রদান করেছি, কেউ যেন তাঁকে আর অনর্থক হয়রান না করে।'

এ দিকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সোজা হাজারে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা চুম্বন করেন। তারপর দু'রাকায়াত সালাত আদায় করেন এবং অস্ত্রসজ্জিত মুত্'ঈম বিন 'আদী ও তাঁর লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বলা হয়, এ সময় আবৃ জাহল মুত্'ঈমকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি মুহাম্মদ (ﷺ)-কে আশ্রয় দিয়েছ না মুসলিমগণের অনুসারী হয়ে গেছ?' উত্তরে মুত্'ঈম বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।' এর উত্তরে আবৃ জাহল বলেছিল, 'তুমি যাঁকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিলাম"।

মৃত্ব'ঈম বিন 'আদীর সৌজন্য ও সহৃদয়তার কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনও ভুলেন নি। যখন বদরের যুদ্ধে মঞ্চার কাফেরদের একটি দল বন্দী হয়ে আসে এবং কোন বন্দীর মুক্তির জন্য জুবাইর বিন মৃত্ব'ঈম নাবীজী (ﷺ)-এর দরবারে আগমন করেন তখন তিনি বললেন,

(لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كُلَّمَنِيْ فِي هُؤُلَاءِ النَّتْلَىٰ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)

**অর্ধ**: যদি মৃত্'ঈম বিন 'আদী জীবিত থাকত এবং এই দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুপারিশ করত তাহলে তাঁর খাতিরে ওদেরকে ছেড়ে দিতাম।

<sup>&#</sup>x27; তায়িষ্ক গমনের বিস্তারিত বর্ণনা ইবেন হিশাম ১ম খণ্ড ৪১৯ পৃঃ যা'দূল মা'আদ ২য় খণ্ড ৪৬-৪৭ পৃঃ মোখতাসারুস সীরাহ, শাইখ আব্দুলাহ ১৪১-১২৪ পৃঃ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ তফসীর গ্রন্থসমূহে হতে নেয়া হয়েছে।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৩ পৃঃ।

# व्ये विक्रोधी वर्धे । विक्रोधी केरीह ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

নবুওয়াতের দশম বর্ষের যুল ক্বা'দাহ মাসে (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনের শেষ কিংবা জুলাইয়ের প্রথম ভাগে) রাসূলুল্লাহ (১৯) ত্বায়িফ থেকে মক্কা প্রভাবর্তন করেন এবং পুনরায় নতুনভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠি এবং ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া আরম্ভ করেন। যেহেতু তখন সময়টা ছিল হজ্জ্ব মৌসুমের কাছাকাছি সেহেতু নিকটবর্তী এবং দ্রবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনেরা পদব্রজে ও যানবাহনে হজ্জ্ব পালনের জন্য মক্কা শরীফে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। তারা তাদের কল্যাণার্থে এবং কয়েক দিন আল্লাহর স্মরণার্থে লোকেরা এখানে একত্রিত হচ্ছিলেন। ফলে নাবী কারীম (১৯) এই সময়টাকে দাওয়াত দানের জন্য বেশ উপযোগী মনে করে এক এক গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন যা তিনি নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে করে আসছিলেন। অধিকম্ভ তিনি (১৯) এই দশম বছর থেকে লোকেদেরকে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, আশ্রয় কামনার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা প্রদন্ত রিসালাতের বাণী প্রচার করতে থাকেন।

## : (القَبَائِلُ الَّتِيْ عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ) य जकन भाखा निकर देजनात्मत नाखाण मिशा रियाहिन ( القَبَائِلُ الَّتِيْ عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ )

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেছেন, নাবী কারীম (ﷺ) যে যে গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন তাদের মধ্যে নিম্নের গোত্রগুলোর কথা আমাকে বলা হয়েছে। গোত্রগুলো হচ্ছে যথাক্রমে:

বনু 'আমির বিন সা'সা'আহ, মুহারিব বিন খাসাফাহ, ফাযারাহ, গাস্সান, মুররাহ, হানীফাহ, সালীম, 'আবস, বনু নাসর, বনুল বাক্কা-, কিনদাহ, কালব, হারিস বিন কা'ব, 'উযরাহ ও হাযারিমাহ। কিন্তু এদের কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নি।'

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম যুহরী যে সকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের সকলের নিকট একই বছর অথবা একই হচ্ছের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়নি। বরং নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে আরম্ভ করে হিজরতের পূর্বের শেষ হচ্ছা মৌসুম পর্যন্ত দশ বৎসর সময়ের মধ্যে এ দাওয়াত পেশ করেছিলেন। কোন নির্দিষ্ট গোত্রের দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এর অধিকাংশ ছিল দশম সনে।

ইবনে ইসহাক্ব কোন কোন গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এবং তাদের উত্তরের অবস্থা, রকম, ধরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করা হল :

- 3. বনু কালব : নাবী কারীম (ৄু) বনু কালব এর একটি শাখা বনু আব্দুল্লাহর নিকটে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে নিজেকে তাদের সম্মুখে পেশ করেন। আলাপ আলোচনা সূত্রে তিনি তাদের বলেন, 'হে বনু আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন। তোমাদের উচিত আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দেয়া। কিন্তু এ গোত্র তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন নি।
- ২. বনু হানীফাহ: নাবী কারীম (ﷺ) তাদের তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর আহ্বান জানিয়ে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তারা এমন অশ্রাব্য উত্তর প্রদান করে যা আরবের অন্য কেউই প্রদান করেনি।
- ৩. 'আমির বিন সা'সা'আহ : রাস্লুল্লাহ (ﷺ) এ গোত্রের লোকজনদেরও আল্লাহর পথে আহ্বান জানিয়ে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। উত্তরে এ গোত্রের বাইহারাহ বিন ফিরাস নামক একটি লোক বলে যে, 'আল্লাহর কসম! যদি আমি কুরাইশদের এ যুবককে গ্রহণ করি তবে তাঁর দ্বারা সমগ্র আরবকে খেয়ে ফেলব।' আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বলুন, যদি আমরা আপনার নিকট আপনার এ ধর্মের উপর অনুগত্য স্বীকার

<sup>ু</sup> তিরমিয়ী মুখতাসারুস সিরাত, শাইখ আব্দুলাহ পৃঃ ১৪৯।

২ রহমাতুলিত আলামীন ১/৭৪ পৃঃ।

করি এবং আল্লাহ আপনাকে বিপক্ষবাদীদের উপর জয়ী করেন তবে আপনার পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব কি আমাদের উপর অর্পিত হবে?'

উত্তরে রাস্পুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'নেতৃত্বের চাবি কাঠিতো আল্লাহর হাতে। যেখানে ইচ্ছে সেখানে তিনি নেতৃত্বের স্তম্ভ স্থাপিত করবেন।'

লোকটি বলল, 'ভাল, আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের বক্ষ আপনার প্রতিপক্ষ আরবদের নিশানায় থাকবে, কিন্তু আল্লাহ যখন আপনাকে জয়ী করবেন তখন কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কারও হাতে থাকবে এটা কখনই হতে পারে না। কাজেই আপনার ধর্মের আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই।' মোট কথা তারা তাঁকে অস্বীকার করল।

এর পর যখন বনু 'আমির গোত্রের লোকজনেরা নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে এক বৃদ্ধকে যিনি বার্ধক্যের কারণে হজ্জ্ব গমনে সক্ষম হন নি সমস্ত ঘটনা শুনালো এবং বলল যে, 'আমাদের নিকট কুরাইশ খানদানের বনু আব্দুল মুন্তালিবের এক যুবক এসেছিল। তার ধারণা যে, সে আল্লাহর নাবী। সে দাওয়াত দিল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করে যেন তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং আমাদের অঞ্চলে তাঁকে নিয়ে আসি।'

এ কথা শ্রবণে বৃদ্ধ লোকটি দু'হাত দিয়ে মাথা ধরে ফেলল এবং বলল, 'হে বন্ধু 'আমির! এখন কি এ ভুল সংশোধনের কোন পথ আছে? আর যা হস্তচ্যুত হয়েছে তার কি অনুসন্ধান করা যেতে পারে? সে সন্তার শপথ! যাঁর হাতে উমুকের প্রাণ আছে ইসমাঈল (ﷺ)-এর গোত্রের কারও পক্ষে এ (নবুওয়াতের) মিথ্যা দাবী করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই সত্য নাবী। তোমাদের বৃদ্ধি-সৃদ্ধি কি লোপ পেয়েছিল?

## क्सात्मत শিখা মক্কার বাইরে ( أَهْلِ مَكَّةَ ) क्रेंश्वर्ग مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةً

যেভাবে মহানাবী ( গোত্র ও দলসমূহকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন তেমনভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে ভাল সাড়া পাওয়া যায়। অধিকন্ত হচ্ছে এ মৌসুমের কিছুদিন পর কয়েক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ করা হল:

- 3. সুওয়াইদ বিন সামিত : তিনি কবি, গভীর জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী এবং মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপক্কতা, অভিজ্ঞতা, কাব্যচর্চা, সামাজিক মর্যাদা এবং বংশমর্যাদার কারণে জাতি তাঁকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করেন। হজ্জ্ব এবং 'উমরাহ করার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় আগমন করলে নাবী কারীম (ॐ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে তিনি রাস্লুল্লাহ (ॐ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার নিকট যে জিনিস রয়েছে সম্ভবতঃ আপনার নিকটও সে জিনিস রয়েছে। উত্তরে নাবী কারীম (ॐ) বললেন 'আপনার নিকট কী কী জিনিস রয়েছে।' সুওয়াইদ বললেন, 'হিকমতে লোকমান।' রাস্লুল্লাহ (ॐ) বললেন, 'তা নিয়ে এসো' এবং তিনি তা নিয়ে এলেন। রাস্লুল্লাহ (ॐ) বললেন, 'অবশ্যই একথা ভাল। কিছ্ক আমার কাছে যা আছে তা এ থেকেও উত্তম এবং তা হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন যা আল্লাহ আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। তা হেদায়েত ও জ্যোতি।' এর পর নাবী কারীম (ॐ) তাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'এতো খুব ভালো কথা। তারপর তাঁর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই বু'আসের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় এবং সে যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করা হয়। বর্ণুওয়াতের একাদশ বর্ষের প্রথম ভাগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।"
- ২. ইয়াস বিন মু'আয: তিনিও মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন নব্য যুবক। নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে বু'আসের যুদ্ধের কিছু পূর্বে আউস গোত্রের একটি দল খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মিত্রতা ও সহায়তা লাভের সন্ধানে মক্কা আগমন করেন। ইয়াস বিন মু'আযও সে দলের সঙ্গে এসেছিলেন। সে সময়

<sup>্</sup>র ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪২৪-৪২৫ পুঃ।

ইবনে হিশাম ১/৪২৫-৪২৭ রহমাতৃল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৭৪ পৃঃ।

<sup>°</sup> তারীখে ইসলাম আকবরশাহ নাজীবাবাদী ১/১২৫।

ইয়াসরিবে আউস ও খাযরাজ এ উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। যুদ্ধে আউসদের তুলনায় খাযরাজদের সংখ্যাধিক্য ছিল। আউসদের মক্কা আগমনের কথা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের নিকট গেলেন এবং যুদ্ধের বিভীষিকা ও ক্ষয় ক্ষতির কথা ভেবে তাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'আপনারা যে উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন তার চেয়েও কি উত্তম বস্তু গ্রহণ করতে পারেন?"

তাঁরা বললেন, 'তা কী জিনিস?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে নিজ বান্দার নিকট এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেন তাঁদের এ কথার দাওয়াত দেই যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করবে না। আল্লাহ আমার উপর কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তিনি আরও কিছু আলাপ আলোচনা করলেন এবং কুরআন মাজীদের কিয়দংশ পাঠ করে শোনালেন।

ইয়াস বললেন, 'হে আমার গোত্রীয় ভাইয়েরা, আল্লাহর শপথ তোমরা যে জন্য আগমন করেছ, এ হচ্ছে তার তাইতে অনেক বেশী উত্তম।' কিন্তু দলের একজন সদস্য আবুল হায়সার আনাস বিন রাফি' এক মৃষ্টি কঙ্কর উঠিয়ে ইয়াসের মুখে মারল এবং বলল, 'এ কথা ছাড়। আমার বয়সের শপথ! আমরা এ স্থানে অন্য উদ্দেশ্যে আগমন করেছি।' এ কথা শোনার পর ইয়াস নীরবতা অলমন করল। নাবী কারীম (ﷺ)-ও সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। দলটি কুরাইশদের সঙ্গে মিত্রতা ও সহায়তা চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয় নি, তারপর এক রাশ নৈরাশ্য নিয়ে তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

মদিনায় প্রত্যাবর্তনের অল্প দিন পরেই ইয়াস মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্পাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহ আকবর), হামদ ও তাসবীহ জপতে ছিলেন। এ কারণে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর
মৃত্যু ইসলামের ঈমানের উপর হয়েছিল।

৩. আবৃ যার গিফারী: তিনি ইয়াসরিবে বসবাস করতেন। যখন সুয়াইদ বিন সামিত ও ইয়াস বিন মু'আয মারফত রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর আবির্ভাবের কথা তিনি শ্রবণ করলেন তখন তাঁর কর্ণকুহরে তিনি প্রচণ্ড একটি ধাক্কার মতো অবস্থা অনুভব করলেন এবং সেটাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে 'আব্যাস ( ) এর বর্ণনা মতে আবৃ যার ( ) বলেছেন, 'আমি ছিলাম গিফার গোত্রের একজন লোক। আমি জানতে পারলাম যে, মক্কায় এমন একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নাবী বলে দাবী করছেন। আমি আপন ভাইকে বললাম তুমি লোকটির নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল এবং খবর নিয়ে এসো। সে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ফিরে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর এনেছ? সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি এমন মানুষ দেখেছি যিনি ভালোর জন্য আদেশ এবং মন্দের জন্য নিষেধ করছেন। আমি বললাম, তুমি সন্তোষজনক উত্তর দিলে না। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই কাঁধে খাদ্যের ঝুলি এবং হাতে লাঠি নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌছে গেলাম, কিন্তু তাঁকে ( ) চিনতাম না এবং তাঁর ( ) সম্পর্কে কাউকেও জিজ্ঞেস করব তাও সাহস পাচ্ছিলাম না।

ফলে আমি যমযমের পানি পান করতাম এবং মসজিদুল হারামে পড়ে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আমার নিকট দিয়ে 'আলী ( পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, 'লোকটিকে অপরিচিত মনে হচ্ছে।' আমি বললাম, 'জী হাা।' তিনি বললেন, 'ভালো কথা, আমার বাসায় চলুন।' আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তাঁর সঙ্গে নেহাৎই মামুলি গোছের কিছু কথাবার্তা হল। তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। যে উদ্দেশ্যে আমার আগমন সে সম্পর্কে আমিও তাঁকে তেমন কিছু বললাম না। এভাবে রাত্রি অতিবাহিত হল।

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১/৪১৭, ৪২৮ পৃঃ।

<sup>े</sup> এ কথা আকবর শাহ নাজীরাবাদী লিখেছেন তাঁর তারীখে ইসলামে ১ম খণ্ড ১২৮ পুঃ।

সকাল হতে না হতেই আমি এ উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামে গেলাম যে, সেখানে নাবী ( সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিল না যিনি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন। শেষ পর্যন্ত দেখলাম আবারও 'আলী ( সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি কিছুটা যেন নিজে নিজেই বললেন, 'এ লোক তো দেখছি এখনো তাঁর ঠিকানা জানতে পারেন নি।'

আমি বললাম, 'জী না"। তিনি বললেন, 'ভালো, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো আপনার ব্যাপারটি কী? কি উদ্দেশ্যে আপনি এ শহরে এসেছেন?'

আমি বললাম, 'আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি যা বলব আপনি যদি তা গোপন রাখেন তাহলে আমি বলব?'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আমি তাই করব।'

এ প্রেক্ষিতে আমি বললাম, 'আমি জানতে পেরেছি যে, এখানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে আল্লাহর নাবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য, কিন্তু সে ফিরে গিয়ে সন্তোষজনক কোন কিছুই বলতে সক্ষম হয় নি। এ জন্য আমি ভাবলাম যে, নিজে গিয়েই সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আসি।

'আলী ক্রিল্লা বললেন, 'ভাই তুমি সঠিক জায়গাতেই পৌছেছ। দেখ আমার যাত্রা তাঁর দিকেই। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর যদি এমন কোন লোক দেখি যে, তোমার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে তাহলে আমি তখন কোন প্রাচীরের গায়ে এমনভাবে থাকব যাতে মনে হবে যেন আমি আমার জুতো ঠিক করছি। তুমি কিন্তু তখন পথ চলতেই থাকবে।'

এরপর 'আলী ( যাত্রা শুরু করলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রাস্লুল্লাহ ( )-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে আর্য করলাম 'ইয়া রাস্লুল্লাহ! আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন।' হৃদয়স্পর্শী ভাব ও ভাষার মাধ্যমে তিনি আমার নিকট ইসলামের মূল বক্তব্য পেশ করলেন। বিষয় ও বক্তব্যে অভিভূত হয়ে আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে আবৃ যার, এ ব্যাপারটি গোপন রাখো এবং নিজ এলাকায় চলে যাও। যখন আমার বিজয়ের সংবাদ অবগত হবে তখন চলে আসবে। আমি বললাম, 'ঐ মহান সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের বাণী বাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি তাদের মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে এ সত্য প্রচার করব।'

এরপর আমি মসজিদুল হারামে এলাম। কুরাইশ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি তাদের লক্ষ্য করে বললাম, أَشْهَدُ أَنْ لِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنْ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

আমার মুখ থেকে তাওহীদের বাণী শ্রবণ করা মাত্র কুরাইশগণ বললো, এ লোককে শায়েস্তা করো। ফলে তারা এমনভাবে আমাকে মারপিট শুরু করল যেন, আমি মরে যাই। এমন এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন 'আব্বাস ( क्या)। জনতার ভিড়ের মধ্যখানে উকি দিয়ে তিনি আমাকে দেখতে পেলেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা গিফার গোত্রের একজন লোককে মারপিট করছ অথচ তোমাদের সফর ও ব্যবসার জন্য যাতায়াতের পথই হচ্ছে গিফার গোত্রের মধ্য দিয়ে। এ কথা শ্রবণের পর তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

দ্বিতীয় দিন সকাল হলে আমি আবারও সেখানে গেলাম এবং গতকাল যা বলেছিলাম আজও তা বললাম। অর্থাৎ উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম তাওহীদ বাণী 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লান্থ ও আশহাদু আন্লা মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু।' আমার উচ্চারিত কালেমা শাহাদাত শ্রবণের পর গতকালের মতই তারা বললো, এ লোককে

শায়েন্তা করো, তারা আমাকে মারপিট শুরু করল। আজও 'আব্বাস 🚌 ওদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি আমার প্রতি ঝুঁকে পড়ে কুরাইশদের লক্ষ্য করে আবারও সেই কথাগুলো বললেন যা বলেছিলেন গতকাল।

8. তুফাইল বিন 'আমর দাওসী : তিনি দাওস গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি এবং একজন শরীফ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর গোত্রের কোন কোন সদস্য ইয়ামেনের কোন কোন অঞ্চলে রাজত্ব করত। তিনি নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে মক্কা গমন করেন। সেখানে উপনীত হলে পূর্বাহ্নে মক্কাবাসী কাফেরগণ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় এবং সম্মান প্রদর্শন করে। এরপর তাঁর নিকট এ বলে আরয় করে যে, 'হে সম্মানিত মেহমান তুফাইল! আমাদের শহরে আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু একটি লোকের কারণে আমাদের সব আনন্দ নিরানন্দে পর্যবসিত হছেে। সে নানা ধরণের নতুন নতুন কথাবার্তা বলে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, আমাদের একতা বিনষ্ট করেছে এবং শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। তাঁর কথাবার্তা অনেকের উপর যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করছে, সে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিয়ে দিছে। আমাদের ভয় হছে, আমরা যে বিপদে পড়েছি আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় যেন অনুরূপ বিপদে না পড়েন। অতএব আপনি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলবেন না, কিংবা তাঁর কোন কথাও ওনবেন না।'

তুফাইল যেভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, 'আল্লাহর শপথ! তাঁরা আমাকে বরাবর বুঝাতে থাকল এবং এ প্রেক্ষিতে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমি তাঁর কোন কথা শ্রবণ করব না, তাঁর সঙ্গে কোনরূপ কথাবার্তাও বলব না। এমনকি আমি যখন মসজিদুল হারামে গেলাম তখন কানের ভিতরে খানিকটা তুলো প্রবেশ করিয়ে নিলাম যাতে তাঁর কোন কথা আমাদের কর্ণগোচর না হয়। অতঃপর আমি সকাল সকাল মাসজিদুল হারামে উপস্থিত হলাম, সে সময় তিনি (ক্রি) কা'বাহর সম্মুখে সালাত আদায় করছিলেন। যা হোক আমি তাঁর নিকটেই দাঁড়ালাম। হয়তো এটাই আল্লাহর ইচ্ছে ছিল যে, তাঁর কথা আমাকে শুনতে হবে। ফলে খুব ভালভাবেই আমি তাঁর কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তারপর আমি মনে মনে বললাম, হায়! আমার সর্বনাশ হোক! আল্লাহর শপথ! আমি তো প্রভুর কৃপায় একজন বুদ্ধিমান মানুষ এবং কবি। আমার নিকট ভালোমন্দ গোপন থাকবে না, তবে কেন আমি সে ব্যক্তির কথা শুনব না? যদি তাঁর কথাবার্তা ভালো হয় তা গ্রহণ করে.নিব, যদি মন্দ হয় ছেড়ে দিব। এ সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে আমি থেমে গেলাম এবং যখন তিনি বাসায় ফেরার জন্য পথ ধরলেন তখন আমিও তাঁর পিছনে চললাম।

পথ চলতে চলতে গিয়ে তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমিও প্রবেশ করলাম এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য, কুরাইশগণের আমাকে ভয় দেখানো, তাঁর কথাবার্তা না শোনার জন্য শ্রবণ পথে তুলা দিয়ে রাখা, তা সত্ত্বেও তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার বক্তব্য এখন পেশ করুন।'

তিনি আমার নিকট ইসলামের কথা পেশ করলেন এবং কুরআন মাজীদ থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী আছেন। এর চেয়ে উত্তম কথা এবং ইনসাফের বাণী ইতোপূর্বে আমি আর কক্ষনো শ্রবণ করিনি। কুরআনুল মাজীদের বাণী এবং তাঁর বক্তব্যের স্নিগ্ধাতায় মুগ্ধ হয়ে আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করলাম। তারপর এ কথা বলে তাঁর নিকট আর্য করলাম যে, 'আমার সম্প্রদায় আমার কথা মান্য করে। আমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করব। অতএব, আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবেন যেন তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে কোন নিদর্শন প্রদান করেন।' এ কথা শ্রবণের পর রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মি) আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর দু'আর বরকতে তুফাইলকে যে নিদর্শন দেয়া হয়েছিল তা ছিল, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল ছিল প্রদীপের আলোর মতো আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর মানসিক কিংবা অন্য কোন অসুবিধার প্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ মুখমণ্ডলের

<sup>े</sup> সহীন্তুল বুখারী কিস্সাতে ১ম খণ্ড ৪৯৯-৫০০, 'বাবু ইসলামে আবী যার" ১/৫৪৪-৫৪৫।

পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে এ নিদর্শন প্রকাশিত হোক। আমার তয় হয় মানুষ তাকে বিকৃত বলবে। ফলে এ জ্যোতি তাঁর লাঠিতে প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল। এরপর তিনি তাঁর পিতা এবং স্ত্রীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন এবং উভয়েই তা গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যান। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণে যথেষ্ট বিলম্ব করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এর ফলে দেখা যায় য়খন তিনি খন্দকের যুদ্ধের পর ইয়রত করেন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের ৭০টি থেকে ৮০টি গোত্রের লোক ছিল। তুফাইল ক্রিট্র ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সাধন করে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

৫. যিমাদ আযদী : তিনি ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী এবং আযদে শানৃওয়াহ গোত্রের এক ব্যক্তি। তাঁর কাজ ছিল মানুষের অসুখ বিসুখের ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক করা এবং প্রেতাত্মা দূরীভূত করা। মক্কায় আগমনের পর ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে পরস্পর অবগত হলেন যে, মুহাম্মদ (ﷺ) একজন পাগল। তারা তাঁকে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি এ ভেবে চিন্তে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি তাঁর হাতে সুস্থ হতেও পারেন। কাজেই তিনি রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'আমি প্রেতাত্মা ভালো করার জন্য ঝাড়ফুঁক করে থাকি। আপনার কি সেরূপ কোন প্রয়োজন আছে।' উত্তরে তিনি বললেন,

(إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ)

আর্থ : অবশ্যই সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। যাকে আল্লাহ সৎপথ দেখান তিনি পথভ্রষ্ট হন না এবং যাকে তিনি বিপ্রথে চালিত করেন তাকে কেউই সৎপথে চালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনই ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনই অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (১৯৯০) আল্লাহর রাসূল এবং বান্দা।

তারপর যিমাদ বললেন, আপনার কথাগুলো পুনরায় বলুন, আমি শুনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় একাদিক্রমে তিন বার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। এ কথা শ্রবণে ভাবগদগদ কণ্ঠে যিমাদ বললেন, 'আমি জ্যোতিষ, যাদুকর এবং কবিদের কথাবার্তা শুনেছি কিন্তু আপনার কথার মতো এত চিন্তোদ্দীপক ও হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা কখনই শুনিনি। গভীরতম সমুদ্রের তলদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহা প্রবাহের মতো এ আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে ভাব ও আবেগ আন্দোলিত এবং উচ্ছুসিত করে তুলছে।'

তারপর তিনি নাবী কারীম (ﷺ)-এর দিকে অত্যন্ত ভক্তিভরে হাত বাড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'হে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)! আপনি এ হাত গ্রহণ করে ইসলামের প্রতি আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। যিমাদ এভাবে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

## : (سِتُّ نَسَمَاتٍ طَيِّبَةٍ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ ) इंग्लोनात (سِتُّ نَسَمَاتٍ طَيِّبَةٍ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ

একাদশ নবুওয়াত বর্ষে (জুলাই ৬২০ খৃষ্টাব্দে) হজ্জের মৌসুম ফিরে এলো। ইসলামী দাওয়াতের কয়েকটি কার্যকরী বীজ হস্তগত হল যা দেখতে দেখতে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হল। এর ঘন শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্পবের সুশীতল ছায়ায় বসে মুসলিমগণ বহু বছরের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের উত্তাপ থেকে কিছুটা আরামও শান্তি পেলেন।

<sup>े</sup> বরং হুদায়াবিয়ার সন্ধির পর। কারণ যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন তখন নবী (😂) খায়বারে ছিলেন। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৩৮৫ পুঃ।

<sup>ै</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ১৮২-১৮৩ পৃঃ। রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৮১-৮২ পৃঃ, মুখতাসার সীরাত শাইৰ আব্দুলাহ রচিত ১৪৪ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, বারো আলামাতিন নবুয়ত, ২য় খণ্ড পৃঃ।

মঞ্চাবাসী মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং লোকজনকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখার জন্য প্রতিবন্ধকতার যে দেয়াল সৃষ্টি করে রেখেছিল তা এড়িয়ে চলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ট্রাটেজী বা কর্ম কৌশল পরিবর্তন করে নিলেন। মুশরিকরা যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে তদুদ্দেশ্যে দিবা ভাগের পরিবর্তে তিনি রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন।

এ কর্মকৌশল বা পদ্ধতির অনুসরণে একরাত্রি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবৃ বাক্র ﴿ﷺ) ও 'আলী ﴿ﷺ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। বনু যুহল ও বনু শায়বান বিন সা'লাবাহগণের বাসস্থানের নিকট দিয়ে যাবার সময় ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন। আলাপ আলোচনার সময় তাদের সাড়া খুব অনুকূল বলে মনে হলেও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক কোন কিছুই তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। এ সময় আবৃ বাক্র ﴿ﷺ) ও বনু যুহলের এক ব্যক্তির সঙ্গে বংশ পরম্পরা সম্পর্কে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা হল। উভয়েই বংশধারা সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

এরপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সঙ্গীদের নিয়ে মিনার ঢাল দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় অদূরে কিছু সংখ্যক লোকের কথোপকথন তাঁর শ্রুতিগোচর হল। বাং কাজেই, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি সে দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নিকট গিয়ে পৌছলেন। এ দলে ছিলেন ইয়াসরিবের খাযরাজ গোত্রের ছয় জন যুবক। তাঁদের নাম হল যথাক্রমে:

(১) আস'আদ বিন যুরারাহ,

(বনু নাজ্জার গোত্রের)

(২) 'আওফ বিন হারিস বিন রিফা'আহ (ইবনে (বনু নাজ্জার গোত্রের) 'আফরা-),

(৩) রাফি' বিন মালিক বিন আজলান,

(বনু যুরাইক্ব গোত্রের)

(৪) কুত্বা বিন 'আমির বিন হাদীদাহ,

(বনু সালামাহ গোত্রের)

(৫) 'উত্ত্ববাহ বিন 'আমির বিন নাবী,

(বনু হারাম বিন কা'ব গোত্রের)

(৬) হারিস বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব।

(বনু 'উবাইদ বিন গান্ম গোত্রের)

এটা ইয়াইরিববাসীগণের সৌভাগ্য যে, তাঁরা তাঁদের মিত্র ইহুদীদের নিকট থেকে অবগত হয়েছিলেন যে, এ যুগে একজন নাবী প্রেরিত হবেন এবং শ্রীঘ্রই তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। ইহুদীরা বলতেন যে, 'আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর সঙ্গে তোমাদেরকে ইরম ও 'আদদের মতো হত্যা করব।"

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) চলতে চলতে গিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।' তিনি বললেন, 'অর্থাৎ ইহুদীদের মিত্র?' তাঁরা বললেন, 'জী হাাঁ'। তিনি বললেন, 'আপনারা বসুন না, কিছু কথাবার্তা হোক।'

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর এ কথা শ্রবণের পর তাঁরা বসে পড়লেন। তিনি তাঁদের সমুখে ইসলামের হাঝ্বীকত বর্ণনা করার পর কুরআন মাজীদ থেকে তেলাওয়াত করে শোনালেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করলেন।

রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুু)-এর থেকে দাওয়াত লাভের পর তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, 'ইনিতো সেই নাবী বলে মনে হচ্ছে যাঁর উল্লেখ করে ইহুদীগণ তোমাদেরকে ধমকাচ্ছে। কাজেই ইহুদীগণ যেন তোমাদেরকে পিছনে ফেলতে না পারে।' এ কথা বলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ইসলামের দাওয়াত কবৃল করে মুসলিম হয়ে গেলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> শাইখ আব্দুলাহ মুখতাসারুস সীরাহ ১৫০-১৫২ পৃঃ।

<sup>े</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৮৪ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫০ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪২৯ ও ৫৪১ পৃঃ।

এঁরা ইয়াসরিবের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সাম্প্রতিককালে ইয়াসরিবে যে যুদ্ধ হয়ে গেল এবং যার ধোঁয়া এখনো ইয়াসরিবের আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, যুদ্ধ তাঁদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে। এ জন্য তাঁরা আশা করেছিলেন যে, ইসলামের এ দাওয়াতই এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর একটা সূত্র হতে পারে। এ জন্য তাঁরা বললেন, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এমন এক অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন শক্রতা ও দুশমনীর সৃষ্টি হয়েছে, যার কোন নজির নেই। আশা করি আপনার দাওয়াতই তাদেরকে একত্রিত করে দিবে। আমরা সেখানে ফিরে গিয়ে লোকেদের আপনার কাজের প্রতি আহ্বান জানাব এবং আপনার দাওয়াতের কারণে আল্লাহ যদি তাঁদের একত্রিত করে দেন তবে আপনার চেয়ে অধিক আর কেউই সম্মানিত হবে না।

এরপর তাঁরা যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সেই সঙ্গে ইসলামের সংবাদ ও পয়গাম সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যার ফলে সেখানে ঘরে ঘরে রাসূল (ﷺ)-এর দাওয়াত প্রসার লাভ করল।

'पांशिनार हिन्दे ते ने लेकी । (إَشْتِطْرَادُ \_ زَوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) भांशिनार हिन्दी अदल विवार (

এ বছরই অর্থাৎ একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (ৄৣৣর্ছু) 'আয়িশাহ ক্রিল্পা-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে মনোনীত নয় বছর বয়সে উন্মূলমু'মিনীন 'আয়িশাহ ক্রিল্পা স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন। (রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুু)-এর প্রিয়তম সাহাবী আবৃ বাক্র ক্রিল্পা-এর ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল আল্লাহর নাবী (ৄুুুুুুু)-এর সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল এ অসম বিবাহের।) [অনুবাদক]

<sup>ু</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪২৮ ও ৪৩০ পঃ।

<sup>े</sup> তালকিহুর পহুম ১০ পৃঃ, সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৫৫০ পৃঃ।

# الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ নৈশ ভ্ৰমণ ও উধ্ৰ্বগমন বা মি'রাজ

নাবী কারীম (ﷺ)-এর তাবলীগ ও দাওয়াতের কৃতকার্যতা এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের মধ্য পর্যায়ে অতিক্রম করে চলছে। সুদূর আকাশের প্রান্তে আশার ক্ষীণ আলো এবং ধূলিযুক্ত ঝলক দৃষ্টি গোচর হতে আরম্ভ করেছে। ঠিক এমন সময়ে নৈশ দ্রমণ ও উর্ধ্বগমনের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। (একে আরবী ভাষায় বলা হয় মি'রাজ এবং এ নামেই ঘটনাটির সমধিক প্রসিদ্ধ রয়েছে)।

মি'রাজের এ বিশ্ববিশ্রুত অলৌকিক ঘটনাটি কোন্ সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল,

- রাস্লুল্লাহ (ৣৣৣ)-কে যে বছর নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল সে বছর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (এটা
  তাবারীর কথা)।
- ২. নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (ইমাম নাবাবী এবং ইমাম কুরতুবী এ মত অধিক গ্রহণযোগ্য বলে স্থির করেছেন)।
- ৩. দশম নবুওয়াত বর্ষের ২৭শে রজব তারীখে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। (আল্লামা মানসূরপুরী এ মত গ্রহণ করেছেন)।
- 8. হিজরতের ষোল মাস পূর্বে, অর্থাৎ নবুওয়াত দ্বাদশ বর্ষের রম্যান মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- ৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের মুহার্রম মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত
  হয়েছিল।
- ৬. হিজরতের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুওয়াত ত্রয়োদশ বর্ষের রবিউল আওয়াল মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
  এর মধ্যে প্রথম তিনটি মত এ জন্য সহীহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না যে, উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ ক্রিক্স-এর
  মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বে। অধিকন্ত, এ ব্যাপারে সকলেই এক মত যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত
  ফরজ হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে। কাজেই, এ থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, খাদীজাহ ক্রিক্স-এর মৃত্যু হয়েছিল
  মি'রাজের পূর্বে। তাছাড়া, এটাও সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল দশম নবুওয়াত বর্ষের রমাযান মাসে।
  এ প্রেক্ষিতে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মি'রাজের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে, পূর্বে নয়।

অবশিষ্ট থাকে শেষের তিনটি মত। এ তিনটির কোনটিকেই কোনটির উপর অগ্রাধিকার দানের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সূরাহ 'ইসরার' বর্ণনাভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায় যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কা জীবনের শেষ সময়ে।

হাদীস বিশারদগণ এ ঘটনার যে বিস্তারিত রেওয়ায়াত প্রদান করেছেন পরবর্তী পঙ্ক্তিগুলোতে তার সার সংক্ষেপ লিপিবন্ধ করা হল :

ইবনুল কাইয়েম লিখেছেনঃপ্রাপ্ত তথ্যাদি মোতাবেক প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-কে সশরীরে বুরাকের উপর আরোহন করিয়ে জিবরাঈল (﴿﴿﴾) মসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে অবতরণের পর সেখানে সমাগত নাবীগণ (﴿﴿﴿﴾)-এর জামাতে ইমামত সহকারে সালাত আদায় করেন এবং বুরাককে মসজিদের দরজায় আংটার সাথে বেঁধে রাখেন। সালাত আদায়ের পর পুনরায় তাঁকে বুরাকে আরোহন করিয়ে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবরাঈল (﴿﴿﴿﴿﴾) রাসূল (﴿﴿﴿﴾)-এর জন্য প্রথম আসমানের দরজা খোলার আবেদন জানালে দরজা খোলা হল। সেখানে মানুষের আদি পিতা আদম (﴿﴿﴿﴾)-এর রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এর পর রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴾) তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। আদম (﴿﴿﴾) আবেগ আপুত কণ্ঠে

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে দেখুন যা'দূল মা'আদ ২য় খণ্ড ৪৯ পৃঃ মুকতাসারুস সীরাহ শাইখ আব্দুলাহ পৃঃ ১৪৮-১৪৯। রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৭৬ পৃঃ।

সালামের জবাব দিয়ে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করলেন এবং আল্লাহ তা আলা ডান দিকে আল্লাহর নেককার বান্দাগণের এবং বাম দিকে বদকার বান্দাগণের আত্মাসমূহ তাঁকে প্রদর্শন করালেন।

এরপর তাঁকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। দরজা খোলা হলে সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া এবং ঈসা বিন মরিয়ম (﴿﴿ﷺ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরিচয় পর্বের পর তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। উভয়েই সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারাকবাদ ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তৃতীয় পর্যায়ে তাঁকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ইউসুফ (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালার্ম জানান। তিনিও সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নরুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

তারপর তাঁকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ইদরীস (ﷺ)-কে দেখেন এবং শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি করেন।

পঞ্চম আসমানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি হারুন বিন 'ইমরান (ﷺ)-কে দেখতে পান এবং তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানান। তিনি যথারীতি সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

তারপর রাস্লে কারীম (ﷺ)-কে ৬ষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মূসা বিন 'ইমরান (ﷺ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানিয়ে কুশলাদি বিনিময় করেন। মূসা (ﷺ) সম্রমের সঙ্গে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ যখন সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, 'আমার পরে এমন এক যুবককে নাবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে যাঁর উন্মতগণ আমার উন্মতদের তুলনায় অধিক সংখ্যায় জান্লাতে প্রবেশ লাভ করবেন।"

অগ্রযাত্রার পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সপ্তম আসমানে তাঁর সাক্ষাৎলাভ হয় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁকে শ্রদ্ধাভরে সালাম ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিও সসম্রমে সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে মুবারকবাদ জ্ঞানান এবং তাঁর নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর তাকেঁ সিদরাতুল মুনতাহায় উঠিয়ে নেয়া হয়। তথাকার কূল বৃক্ষের এক একটা ফল 'হাজার' অঞ্চলের কুল্লাহ'র ন্যায়। আর তার পত্র-পল্লবগুলো হাতির কানের মতো। অতঃপর সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি, জ্যোতি ও বিভিন্ন বিচিত্র রং আচ্ছন করে ফেলল। ফলে তা এমন রূপে পরিবর্তীত হলো যে, কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

চলার শেষ পর্যায়ে তাঁকে বায়তুল মা'মুরে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বায়তুল মা'মূর এমন এক ঘর যাতে প্রত্যেক দিন সন্তর হাজার ফেরেশ্তা প্রবেশ করে। অতঃপর তারা আর সেখানে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে না। এরপর তিনি (﴿﴿﴿﴿﴿)) জানাতে প্রবেশ করেন। সেখানে রয়েছে মোতি নির্মিত রশি, জানাতের মাটি হলো মেশক নামক সুগন্ধির তৈরি। অতঃপর তাঁর নিকট এমন বিষয় পেশ করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তিনি কলমের খসখস শব্দ শুনতে পান।

তারপর এ বিশ্বের মহা গৌরব, চির আকাজ্জ্বিত মানব নাবী, দোজাহানের মহাসম্মানিত সম্রাট, তাজদারে মদীনা, নাবীকুল শিরোমণি, রহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামুন্নাবিয়ীন নীত হলেন অনাদি অনন্ত, অবিনশ্বর, অসীম শক্তি-সামর্থ্য ও হিকমতের মালিক আল্লাহ তা'আলার সানিধ্যে। পর্দার একপাশে চির বিশ্ব জাহানের চির আরাধ্য, চির উপাস্য, অদ্বিতীয় স্রষ্টা প্রতিপালক প্রভু, অন্যপাশে তাঁর একান্ত অনুগ্রহভাজন সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও প্রিয়তম নাবী মুহাম্মদ (ক্রিট্র), মধ্যখানে রয়েছে দু'ধনুকের জ্যার সমপরিমাণ ব্যবধান কিংবা তার চেয়েও কম। অনুষ্ঠিত হল স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভূতপূর্ব সাক্ষাৎকার, অশ্রুত পূর্ব সম্মেলন। অত্যন্ত প্রতাপান্বিত স্রষ্টা প্রভু এবং মনোনীত প্রিয়তম সৃষ্টির মধ্যে হল আল্লাহর বাণী বিনিময়। তোহফা স্বরূপ বরাদ্দ করা হল পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাত।

এরপর শুরু হল নাবীজী (ﷺ)-এর মর্তলোকে প্রত্যাবর্তনের পালা। এক পর্যায়ে সাক্ষাৎ হল মূসা (ﷺ)-এর সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে। উত্তরে নাবী কারীম (ﷺ) বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের কথা।

উত্তরে মূসা (ﷺ) বললেন, 'আপনার উন্মতের পক্ষে সম্ভব হবে না পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। আপনি ফিরে গিয়ে আপনার উন্মতের উপর আরোপিত এ গুরু দায়িত্ব হালকা করে নেয়ার জন্য আল্লাহর সমীপে আবেদন পেশ করুন।

রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) যখন মূসা (﴿﴿﴾﴾)-এর নিকট আগমন করে দশওয়াক্ত কমানোর কথা বললেন, তখন তিনি পুনরায় পরামর্শ দিলেন আল্লাহর সমীপে ফিরে গিয়ে এ গুরুভার আরও লাঘব করার জন্য আরও আবেদন পেশ করতে। শেষমেষ পাঁচওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত মূসা (﴿﴿﴾﴾) এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ দু'মঞ্জিলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴾﴾)-এর যাতায়াত অব্যাহত থাকল। শেষ দফায় যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেয়া হল তখনো মূসা (﴿﴿﴾﴾) রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴾)-কে পরামর্শ দিলেন পুনরায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে গিয়ে আরও কিছুটা হালকা করে নেয়ার জন্য। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴾) বললেন, 'এ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে পুনরায় যেতে আমি খুবই লজ্জাবোধ করছি। অত্যন্ত সম্ভষ্টির সঙ্গে আমি দিন ও রাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম।' এ বলে তিনি সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললেন। যখন তিনি বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করলেন তখন নিম্নোক্ত কথাগুলো তাঁর শ্রুতিগোচর হল।

'আমি আমার বান্দাদের জন্য আপন ফরজ জারী করে দিলাম এবং বান্দাদের দায়িত্বভার কিছুটা হালকা করে দিলাম।'১ রাস্লুল্লাহ (ﷺ) আপন প্রভুকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেছেন কিনা সে ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যেম মতভেদ বর্ণনা করেছেন। এরপর ইবনে তাইমিয়ার এক সৃষ্ণ বর্ণনার আলোচনা করেছেন, যার মূল বক্তব্য হচ্ছে 'আল্লাহকে চাক্ষুস দেখার কোন প্রমাণ নেই।' কোন সাহাবীও এরকম কোন কথা বলেন নি। আর ইবনে 'আব্বাস থেকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখার এবং অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার যে দৃটি মত বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিপরীত নয়।

এরপর ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন, সূরাহ নাজমে আল্লাহ তা'আলার যে ইরশাদ,

'তারপর সে (নাবীর) নিকটবর্তী হল, তারপর আসল আরো নিকটে,' (আন-নাজ্ম ৫৩ : ৮)

'তৎপর সে নিকটে আসল এবং আরও নিকটে আসল।' এটা ঐ নৈকট্য থেকে ভিন্ন যেটা মি'রাজের ঘটনায় ঘটেছিল। কেননা, সূরাহ নাজমে যে নৈকট্যের উল্লেখ রয়েছে তাতে জিবরাঈল (ৠ)-এর নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। যেমনটি 'আয়িশাহ সিদ্দীকা ্রিল্প এবং ইবনে মাস'উদ ্রিল্প বলেছেন এবং বর্ণনা ভঙ্গিতেও এটাই নির্দেশিত হচ্ছে। এর বিপরীত মি'রাজের হাদীসে যে নৈকট্য লাভের কথা বলা হয়েছে তাতে সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সূরাহ নাজমে একথার কোন উল্লেখ নেই। বরং তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ক্রিঞ্জ) তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট এবং তিনি ছিলেন জিবরাঈল (ৠ)। রাস্লুল্লাহ (ক্রিঞ্জ) দুবার তাঁকে তাঁর আসলরূপে দেখেছিলেন। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। ব্যা প্রস্পর্কে সঠিক কী, সেটা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

<sup>&#</sup>x27; যা'দুল মা'আদ ২য় ঋণ্ড ৪৭-৪৮ পৃঃ।

<sup>े</sup> या पून মায়দ ২য় খণ্ড ৪৭-৪৮ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭০, ৪৮১, ৫৪৮, ৫৫০, ২য় খণ্ড ৬৮৪ মসলিম ১ম খণ্ড ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৬।

এ সময় পুনরায় রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এবং এ সফরকালে তাঁকে কয়েকটি জিনিসও দেখানো হয়েছিল। তাঁর সম্মুখে দুধ ও মদ পেশ করা হয়েছিল। তিনি দুধ পছন্দ করেছিলেন। এতে তাঁকে বলা হয়েছিল 'আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে এবং আপনি ফিতরাতকেই গ্রহণ করেছেন। আপনি যদি মদ গ্রহণ করতেন আপনার উম্মত পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেতো। তিনি জানাতে চারটি নদী দেখেছিলেন। এর মধ্যে দুটি প্রকাশ্যে এবং দুটি গোপন। প্রকাশ্য দুটি হছেে নীল ও ফোরাত। সম্ভবতঃ এর তাৎপর্য এই ছিল য়ে, তাঁর রেসালাত নীল ও ফোরাত নদের শস্য শ্যামল এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতি ঘটাবে এবং এখানকার মানুষ বংশপরম্পরা সূত্রে মুসলিম হবে। ব্যাপারটি এ নয় য়ে, এ দু'পানির উৎস জানাত থেকে উৎসারিত হছেে। অবশ্য আল্লাহই সব কিছু ভাল জানেন। তিনি জাহান্নামের মালিক এবং দারোগাকেও দেখেছেন। তাঁরা হাসছিলেন না এবং তাঁদের মুখমগুলে আনন্দ এবং প্রফুল্লতাও ছিল না। তিনি জানাত ও জাহান্নাম দেখেছিলেন।

তিনি তাদেরকেও দেখেছিলেন যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করে চলেছে। তাদের ঠোঁটের আকার আকৃতি উটের ঠোঁটের মতো। তারা পাথরের টুকরোর মতো আগুনের ফুলকি মুখের মধ্যে পুরছিল এবং সেগুলো গুহ্যদার দিয়ে নির্গত হয়ে আসছিল।

তিনি সুদখোরদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের পেটগুলো এতই প্রকাণ্ড আকারের ছিল যে, পেটের ভার বহন করা ছিল তাদের জন্য খুবই কষ্টকর ব্যাপার এবং পেটের ভারে এদিক ওদিক নড়াচড়া তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হচ্ছিল না। অধিকন্ত, ফিরাউনের বংশধরগণকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের জন্য পেশ করা হচ্ছিল তখন তারা এদেরকে পদদলিত করে অতিক্রম করছিল।

এক পর্যায়ে তিনি ব্যভিচারীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের সম্মুখে টাটকা ও মোটা গোস্ত ছিল এবং তার পাশে দুঃসহ দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস ছিল। এরা টাটকা ও মোটা গোস্ত বাদ দিয়ে পচা গোস্ত খাচ্ছিল।

তিনি সেই সকল স্ত্রীলোকদেরকেও দেখেছিলেন যারা স্বামীদেরকে অন্যের ঔরষ জাত সন্তান প্রদান করত। (অর্থাৎ তারা ছিল ব্যভিচারিণী, ব্যভিচারের কারণে তারা পর পুরুষের বীর্যে গর্ভ ধারণ করত কিন্তু স্বামীর অজানতে সে সন্তান স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিত)। তিনি দেখলেন তাদের বক্ষস্থল বড় বড় বড়শী দ্বারা বিদ্ধ করে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

যাতায়াতের সময় রাস্লুল্লাহ ( আরববাসীদের এক বণিক দলকেও দেখেছিলেন এবং তাদের এক পলাতক উট দেখিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের পানিও পান করেছিলেন। ঐ পানি একটি পাত্রে ঢাকা ছিল। এ সময়ে বণিকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। পানি পান করার পর পুনরায় তিনি পাত্রটিকে ঢেকে রেখেছিলেন। মি'রাজের রাত্রিশেষে সকাল বেলা এ ঘটনাটি তাঁর ( দাবীর সত্যতা প্রমাণার্থে দলিল হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। ১

ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুুু) সকালবেলায় স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তারা এ সব কিছুকে মিথ্যা এবং বাজে গল্প বলে উড়িয়ে দিল এবং তাঁর প্রতি যুলম নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে থাকে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে এবং উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। এর ফলে নির্দ্ধিয় তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তারা তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি।

অধিকন্তু যাতায়াতের সময় তাদের যে কাফেলা তিনি দেখেছিলেন তার আগমনের সময় এবং বিবরণও তিনি বর্ণনা করে শোনালেন। এমনকি কাফেলার অগ্রগামী উটের চিহ্নও তিনি বলে দিলেন। তাছাড়া কাফেলার যে যা কিছু বলেছিল সবকিছুই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ মুশরিকগণ এ সব কিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইল না। ব

<sup>े</sup> যা'দুল মাদ ১/৪৮ পৃঃ, এটা ছাড়া সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৬৮৪, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ, ইবনে হিশাম ১/৪০২-৪০৩ পৃঃ।

পক্ষান্তরে আবৃ বাক্র ( এ সব কথা শোনামাত্র একে সত্য বলে মেনে নেন এবং এর সত্যতার ঘোষণা দিতে থাকেন। এ সময়ে আবৃ বাক্র ( ক সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কারণ, সকলে যখন এ ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল তখন তিনি একে সর্বান্তঃকরণে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

মি'রাজের প্রসঙ্গ এবং উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে সব চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে, [۱ ﴿ لِلْرَيْهُ مِنْ الْنِتِنَا﴾

'এ জন্য যে, আমি (আল্লাহ তা'আলা) তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাব।' (আল-ইসরা ১৭ : ১) নাবী (ﷺ)-দের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এটাই নীতি। সূরাহ আনআমে বলেছেন,

﴿وَكَذٰلِكَ نُرِيَّ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ﴾ [الأنعام:٧٥]

'এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশ ও পৃথিবী রাজ্যের ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।' (আল-আন'আম ৬ : ৭৫)

ভারপর আল্লাহ মূসাকে বললেন, [১٣:طلهٔ طِلِئُرِيَكَ مِنْ أَيْتِنَا الْكُبْرِي)

'যাতে আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনগুলোর কিছু দেখাতে পারি।' (ত্ব−হা ২০ : ২৩)

ফলে যখন আমিয়ায়ে কিরামের জ্ঞান এভাবে প্রত্যক্ষদর্শিতার সনদপ্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তাঁদের আয়নুল ইয়াকীনের (স্বচক্ষে দর্শনের) ঐ পর্যায় হাসেল হয়ে যায়। যার সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব নয়। যেমন শোনা কি দেখার মতো হয়। আর এই কারণেই নাবীগণ (﴿﴿﴿﴿﴾) আল্লাহর পথে এমন সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারেন অন্য কেউ তা পারেন না। ফলে দুনিয়ার যাবতীয় শক্তি তাদের কাছে মাছির পাখার মতোই তুচ্ছ মনে হতো। একারণে ঐ শক্তির পক্ষ থেকে আসা কোন প্রকার কঠোরতা কিংবা দুঃখ কষ্টকে তাঁরা দুঃখ কষ্ট বলে মনেই করতেন না।

এ মি'রাজের ঘটনার অন্তরালে যে সকল বিজ্ঞানময় এবং রহস্যজনক ব্যাপার রয়েছে তার আলোচনার স্থান হচ্ছে শরীয়ত দর্শনের পুস্তকাবলী। কিন্তু এখানে এমন কিছু তত্ত্ব রয়েছে যার দ্বারা এ বরকতময় সফরের স্রোতস্থিনী থেকে প্রবাহিত হয়ে নাবী (ক্ষ্মুত্র)-এর জীবন উদ্যান অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে সে সব সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল,

পাঠকেরা দেখতে পায় য়ে, আল্লাহ তা'আলা সূরাহ বনু ইসরাঈলে রাত্রি ভ্রমণের ঘটনা কেবলমাত্র একটি আয়াতে বর্ণনা করে কথার মোড় ইহুদীদের অন্যায় ও পাপকার্যের বর্ণনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে য়ে, এ কুরআন ঐ পথের সদ্ধান দেয় য়ে পথ হছেে সব চেয়ে সোজা-সরল ও শুদ্ধ। কুরআন পাঠকেরা হয়তো সন্দেহ করতে পারে য়ে, কথা দুটির মধ্যে কোন মিল নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বয়ং আল্লাহ তা'আলা এ বর্ণনাভিঙ্গি দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন য়ে, ইহুদীগণকে মানুষের নেতৃত্ব দেয়া থেকে বয়খান্ত করা হবে। কারণ তারা এমন সব অন্যায় করেছে য়ে, ঐ সকল কর্ম করার পর তাদেরকে ঐ পদে আর অধিষ্ঠিত রাখা সঙ্গত নয়। কাজেই এ পদ রাস্লুল্লাহ (ৄৄুুুুুু)-কে প্রদান করা হবে এবং ইবরাহীমী দাওয়াতের দুটি কেন্দ্রকেই তাঁর নেতৃত্বাধীনে স্থাপন করা হবে। অন্য কথায় বলা য়য় য়ে, এখন এমন এক অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে য়ার ফলে আত্মিক নেতৃত্বের প্রসঙ্গটি এক সম্প্রদায়ের নিকট হতে অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হস্তান্তর করা দরকার। অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায় যাদের ইতিহাস বিশ্বাস ঘাতকতা, খেয়ানত, অসাধুতা, অন্যায়, অত্যাচার ও অপকর্মে ভরপুর তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে অন্য এক উম্মত বা সম্প্রদায়কে দায়িত্বভার দেয়া দরকার য়াঁরা প্রবাহিত হবেন কল্যাণ ও পুণ্যের প্রস্রবন হয়ে এবং য়াঁদের নাবী (ৄুুুুুুু) সর্বাধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত, সঠিক পথ প্রদর্শক ও আল্লাহর বাণী কুরআনের দ্বারা লাভবান হবেন।

কিন্তু যখন এ উদ্মতের রাসূল (ﷺ) মক্কার পর্বত শ্রেণীতে মানুষের মাঝে ঠক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছেন তখন এ প্রত্যাবর্তন কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এটা একটা সে সময়ের প্রশ্নমাত্র, যে সময় এক অন্য রহস্যের আবরণ

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১/৩৯৯ পৃঃ।

উন্মোচিত হচ্ছিল। আর সেই রহস্যটি ছিল, ইসলামী দাওয়াতের একটি পর্যায় শেষ যা তার ধারা থেকে কিছুটা ভিন্ন। এ জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোন আয়াতে অংশীবাদীদেরকে খোলাখুলি সতর্ক করে ধমক দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا وَّكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ اَبَعْدِ نُوْجٍ وَكُفْي بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِ م خَبِيْرًا بَّصِيْرًا ﴾ [الإسراء:١٦، ١٧]

'আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার 'আযাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই। ১৭. নূহের পর বহু বংশধারাকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, বান্দাহ্দের পাপকাজের খবর রাখা আর লক্ষ্য রাখার জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। '
[আল-ইসরা (১৭): ১৬-১৭]

পক্ষান্তরে এ সকল আয়াতের পাশে পাশে এমন সব আয়াতও রয়েছে যার মাধ্যমে মুসলিমগণকে তাহযীব, তমদুনের এমন সব নিয়ম-কানুন এবং প্রতিরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে নবাগত ইসলামী জিন্দেগীর ভিত্তি নির্মিত, নিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ় হতে পারে। মনে হয় মুসলিমগণ এখন এমন এক সরজমিনের উপর নিজ ঠিকানা বানিয়েছেন সেখানে সকল দিক দিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী আপন হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে এবং সমাজ জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা এমন এক ঐকমত্য গঠনে সক্ষম হয়েছেন যার উপর ভিত্তি করে সমাজের যাঁতা ঘুরছে। অধিকন্তর, এ আয়াতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (ক্রি) অচিরেই এমন এক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবেন, যা সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এই নৈশ দ্রমণ ও মি'রাজ বরকতময় ঘটনার তলদেশে হিকমত ও রহস্যসমূহের মধ্যে এমন একটি হিকমত যা আমাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য বর্ণনা উপযোগী মনে করে আমি এখানে তা লিপিবদ্ধ করলাম। এরকম দুটি বিরাট হিকমতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের পর আমি এ ব্যাপারে মতস্থির করেছি যে, এ নৈশ দ্রমণের ঘটনা 'আক্বাবাহর প্রথম বাই'আতের ঘটনার কিছু পূর্বের অথবা দু'বাই'আতের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সব চেয়ে ভাল জানেন।

# 'আকাবাহর প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ) ( رُبَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى ) : '

পূর্বে আমি বলেছি যে, একাদশ নবুওয়াত বর্ষে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন যে, 'আমরা নিজ জাতির নিকট গিয়ে আপনার নবুওয়াতের কথা প্রচার করব।'

এর ফল হল যে, পরবর্তী বছর যখন হজের মৌসুম এল (অর্থাৎ দ্বাদশ নবুওয়াত বর্ষের জিলহজ্ব মোতাবেক ৬২১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই) তখন বারোজন লোক রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিন রেআব ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচজন তাঁরাই ছিলেন যাঁরা পূর্বের বছর এসেছিলেন। এছাড়া অন্য সাত জন ছিলেন নতুন। নাম হল যথাক্রমে:

ইট্র (অক্ষর তিনটাতে যবর) এর অর্থ হচ্ছে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ বা সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ। মক্কা থেকে মিনায় যাতায়াতের জন্য মিনার পশ্চিম দিকে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ দিয়ে যাতায়াত্ করতে হত। এ সুড়ঙ্গ পথের স্থানটিই আকাবা নামে প্রসিদ্ধ। দশই জিলহজ্জ্ব তারীথে যে জামরাকে (পাথরের মূর্তি) কংকর নিক্ষেপ করা হয় সেটা এ সুড়ঙ্গ পথের মাথায় অবস্থিত বলে একে জামরায়ে আকাবা বলা হয়। এ জামরার দ্বিতীয় নাম জামরায়ে কুবরা। বাকী জামরা দুটি পূর্ব দিকে অল্প দূরে অবস্থিত। মিনার যে ময়দানে হাজীগণ অবস্থান করেন সেই প্রান্তরটি তিনটি জামরার পূর্বে রয়েছে কাজেই সমস্ত লোকের ঘুরাফিরা ঐ দিকেই হত এবং কংকর নিক্ষেপের পর এদিকে মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত। একারণে নবী (১৯) শপথ গ্রহণের এ সুড়ঙ্গটিকেই নির্বাচন করেছিলেন। এ কারণেই একে বায়আতে আকাবা বা আকাবার অঙ্গীকার বলা হয়। পাহাড় কেটে এবন প্রশন্ত রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

| ১. মা'আয বিন হারিস ইবনে 'আফরা-    | কবীলাহ বনী নাজ্জার   | (খাযরাজ) |
|-----------------------------------|----------------------|----------|
| ২. যাকওয়ান বিন আব্দুল ক্বায়স    | ,, বনী যুরাইক্ব      | (খাযরাজ) |
| ৩. 'উবাদা বিন সামিত               | ,, বনী গান্ম         | (খাযরাজ) |
| 8. ইয়াযীদ বিন সা'লাবাহ           | ,, বনী গানামের মিত্র | (খাযরাজ) |
| ৫. 'আব্বাস বিন 'উবাদাহ বিন নাযলাহ | ,, वनी সालिম         | (খাযরাজ) |
| ৬. আবুল হায়সাম বিন তায়্যাহান    | ,, বনী আব্দুল আশহাল  | (আউস)    |
| ৭. 'উয়াইম বিন সায়িদাহ           | ,, বনী 'আমর বিন 'আওফ | (আউস)    |

এর মধ্যে কেবল শেষের দুজন আউস গোত্রের। তাছাড়া বাকী সকলেই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। এ লোকগুলো মিনার 'আক্বাবাহর নিকটে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ঐ কথাগুলো সবই পরবর্তীকালে সম্পাদিত হুদারবিয়াহর সন্ধিপত্র এবং মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে গৃহীত অঙ্গীকারনামার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'আকুবাহর এ অঙ্গীকার নামার ঘটনা সহীহুল বুখারী শরীফে 'উবাদাহ বিন সামিত ( থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ( ) বলেছেন, 'এসো, আমার নিকট এ কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবেনা, হাত পায়ের মাঝে মন গড়া কোন অপবাদ আনবে না এবং কোন ভাল কথায় আমাকে অমান্য করবে না। যারা এ সকল কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের পুরন্ধার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনটি করে বসে এবং তার শান্তি এখানেই প্রদান করা হয় তবে সেটা তার মুক্তিলাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এ সবের মধ্যে কোন কিছু করে বসে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছের উপর ছেড়ে দেয়া হবে, চাইলে তিনি শান্তি দিবেন, নচেৎ ক্ষমা করে দিবেন। 'উবাদাহ 🕽 বলেছেন এ সব কথার উপরে আমরা নাবী ( ) এর নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। বি

### भिनाय देनलाम अठातरकत मल ( اَسَفِيْرُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَدِيْنَةِ ) अभीनाय देनलाम अठातरकत मल

অঙ্গীকার সম্পাদিত এবং হজুব্রত সম্পন্ন হয়ে গেলে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) এ লোকেদের সঙ্গে ইয়াসরিবে প্রথম ধর্ম প্রচারক দল প্রেরণ করলেন। দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে এ প্রচারক দল প্রেরণ করা হয়। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নব দীক্ষিত মুসলিমগণকে ইসলামের আহকাম এবং ধর্মের নিয়ম কানুন শিক্ষা দেয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল যারা এখনও শিরকের উপরেই রয়ে গেছে তাদের নিকট ইসলাম প্রচার করা। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾) এ প্রবাসের জন্য প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে স্বনামধন্য এক যুবককে নির্বাচন করেন যার নাম হল মুস'আব বিন 'উমায়ের আবদারী (﴿﴿﴾)।

### গৌরবময় সফলতা ( النَّجَاحُ الْمُغْتَبَطُ ) :

মুস'আব বিন 'উমায়ের ্স্প্রে মদীনায় গিয়ে আস'আদ বিন যুবারাহ স্প্রে-এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং উভয়ে মিলে ইয়াসরিববাসীদের নিকট প্রবল উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের প্রচার-প্রচারণার কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর উত্তম প্রচার কার্য্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি 'মুকরিউন' উপাধিতে ভূষিত হন।

মুকুরিউন অর্থ পাঠদানকারী। সে সময় শিক্ষক বা উস্তাদকে মুকুরিউন বলা হতো।

প্রচার কার্যের মধ্যে সবচেয়ে সফল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। একদিন আস'আদ বিন যুরারাহ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বনু আব্দুল আশহাল ও বনু জা'ফারের মহল্লায় গমন করলেন এবং সেখানে বনু

<sup>ু</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৮৫ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৩১-৪৩৩ পৃঃ।

ই সহীছল বুখারী বাবু বা'দা হালাওয়াতিল ঈমান ১/৭ পৃঃ। বাবু অফদিল আনসার ১/৫৫০-৫৫১ শব্দ এ বাবেরই, বাবু কাওলেহী তা'আলা, ২য় খণ্ড ৭২৭ পুঃ। বাবুল হদুদে কাফ্ফারাতুন ২/১০০৩ পূঃ।

যাফারের একটি বাগানের মধ্যে 'মারাক' নামক এক কৃয়ার উপরে বসে পড়লেন। সে সময় তাঁদের নিকট কিছু সংখ্যক মুসলিম এসে একত্রিত হলেন। তখন পর্যন্ত বনু আব্দুল আশহালের দু'জন নেতা সা'দ বিন মু'আয় ও উসাইদ বিন হুযায়ের শিরকের উপরেই ছিলেন অর্থাৎ মুসলিম হন নি।

তাঁরা যখন তাঁদের আগমনের খবর জানতে পারলেন তখন সা'দ উসাইদকে বললেন, 'একটু যান এবং তাঁদের উভয়কে বলে দিন যাঁরা আমাদের দুর্বল চিত্তের মানুষগুলোকে বোকা বানাতে এসেছেন তাঁদেরকে সাবধান করে বলে দিন যে, তাঁরা যেন আমাদের মহল্লায় না আসেন। আস'আদ বিন যুরারাহ আমার খালাতো ভাই, কাজেই আপনাকে পাঠাচ্ছি। অন্যথায় এ কাজ আমি নিজেই সম্পন্ন করতাম।"

উসাইদ ( নজ বর্শা উত্তোলন করে তাঁদের দুজনের নিকট পৌছলেন। আস'আদ ( তাঁদের আসতে দেখে মুস'আবকে বললেন, 'ইনি নিজ জাতির সরদার, আপনার কাছে আসছেন। এর জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।' মুস'আব বললেন, 'যদি তিনি বসেন তাহলে কথা বলব।' উসাইদ তাঁদের নিকট পৌছার পর দাঁড়িয়ে কঠোর ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

বললেন, 'তোমরা দুজন আমাদের এখানে কেন এসেছে? আমাদের দুর্বল চিত্তের মানুষকে বোকা বানাচ্ছ? যদি তোমাদের প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছে থাকে তাহলে আমাদের নিকট হতে দূরে যাও।' মুস'আব বললেন 'আপনি কিছুক্ষণের জন্য বসুন এবং কিছু কথাবার্তা শুনন। যদি কোন কথা পছন্দ হয় তা হলে তা গ্রহণ করুন। পছন্দ না হলে বর্জন করুন।'

উসাইদ বললেন, 'কথা তো ন্যায়সঙ্গতই বলছেন।' তারপর তিনি নিজ বর্শা মাটিতে পুঁতে দিয়ে বসে পড়লেন। এ সময় মুস'আব ইসলামের কথা বলতে লাগলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করলেন। তাঁর বর্ণনায় এ কথা রয়েছে যে, 'উসাইদকে আল্লাহ তা'আলার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর মুখ মণ্ডলে একটা চমকের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে আমাদের ধারণা হল যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন।

এরপর তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন, আপনারা যেসব কথা বলছেন তার চেয়ে উত্তম কথা তো আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা যখন কাউকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চান তখন কী করেন?

উত্তরে তাঁরা বললেন, 'আপনি গোসল করুন, পাক-সাফ পরিচ্ছদ পরিধান করুন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে দু' রাকায়াত সালাত পড়ুন।' তিনি গোসল করে নিয়ে পাক-সাফ পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কালেমা শাহাদত পাঠ করে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে দু' রাকায়াত সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, 'আমার পিছনে আরও একজন আছেন।' যদি তিনি অনুসারী হয়ে যান তা হলে তাঁর সম্প্রদায়ে কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না। আমি এখনই তাঁকে আপনাদের খেদমতে প্রেরণ করছি।' (তাঁর ইঙ্গিত সা'দ বিন মু'আযের প্রতি ছিল)।

এরপর উসাইদ ( নিজ বর্শা উত্তোলন করে সা'দের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি তখন তাঁর স্বজাতীয় লোকজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত ছিলেন। উসাইদকে আসতে দেখে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি এ ব্যক্তি তোমাদের নিকট যে চেহারা নিয়ে আসছেন এটা ঐ চেহারা নয় যা নিয়ে তিনি এখান থেকে প্রস্থান করেছিলেন।' তারপর উসাইদ যখন সভাস্থানে এসে দাঁড়ালেন তখন সা'দ তাঁকে এ বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী করে এলেন?'

তিনি বললেন, 'আমি তাঁদের দুজনের সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু আল্লাহর কসম কোন প্রকার অন্যায় কিংবা অসুবিধা তো আমার নযরে পড়ল না। তবে তাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরাও বলেছেন, 'ঠিক আছে, আপনারা যা চান তা করা হবে।

অধিকন্ত, আমি জানতে পারলাম যে, বনু হারিসের লোকজন আস'আদ বিন যুরারাকে হা করতে গিয়েছে আর এর কারণ হলো তারা জানে যে, আস'আদ আপনার খালাতো ভাই। কাজেই, তারা চাচ্ছে যে, আপনার সঙ্গে যে চুক্তি রয়েছে তা ভঙ্গ করে দেবে। এ কথা শুনে সা'দ হা রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং নিজ বর্শা উত্তোলন করে সোজা ঐ দুজনের নিকট গিয়ে পৌছলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁরা নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন। এতে তিনি এ কথা বুঝে গেলেন যে, উসাইদের ইচ্ছে ছিল যে, তিনি যেন তাদের কথা

শোনেন। কিন্তু তাঁদের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি কঠোর ভাষায় আস'আদ বিন যুরারাকে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর শপথ! হে আবৃ উমামা, আমার ও আপনার মধ্যে যদি আত্মীয়তার বন্ধন না থাকত তবে আপনার কোন দিনই সাহস হতো না যে, আপনি এ এলাকায় এসে আমার অপছন্দীয় কথাবার্তা বলবেন।'

এ দিকে আস'আদ পূর্বেই মুস'আব (क्क्क)-কে এ কথা বলেছিলেন যে, আল্লাহর ওয়ান্তে আপনার নিকট এমন এক নেতা আসছেন যার পিছনে তাঁর সমস্ত জাতি রয়েছে। যদি তিনি আপনাদের কথা মেনে নেন তাহলে কেউই তারা পিছে থাকবে না। এ জন্য মুস'আব (क্क्को সা'দ (क्क्को-कে বললেন, আপনি কেন আগমন করবেন না? আর কেনইবা আমাদের কথা শুনবেন না? যদি কোন কথা পছন্দ হয় তবে গ্রহণ করবেন। আর যদি অপছন্দ হয় তাহলে আমরা আপনার অপছন্দীয় কথা থেকে আপনাকে দূরেই রাখব। সা'দ (ক্ক্কা) বললেন 'ন্যায়সঙ্গত কথাই তো বলছেন।' এর পর তিনি আপন বর্শা পুঁতে দিয়ে বসে পড়লেন। মুস'আব তার নিকট ইসলাম পেশ করলেন এবং কুরআন পাঠ করলেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, সা'দের বলার পূর্বেই তাঁর মুখমগুলের জৌলুস দেখে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছিলাম। এর পর তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন, 'আপনারা কিভাবে ইসলামে দীক্ষিত করেন।'

তারা বললেন, 'আপনি গোসল করুন, পাক-সাফ পরিচ্ছদ পরিধান করুন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে দু'রাকয়াত সালাত আদায় করুন। সা'দ তাই করলেন। এর পর তিনি নিজ বর্শা উত্তোলন করে আপন সম্প্রদায়ের লোকজনদের সভায় গমন করলেন।

তাকে দেখা মাত্রই লোকেরা বললেন, আল্লাহর শপথ! সা'দ যে মুখমগুল নিয়ে গিয়েছিলেন তার স্থানে অন্য একটি মুখমগুল নিয়ে ফিরে এসেছেন। সা'দ ( যে যখন সভায় উপস্থিত লোকজনদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে বনু আব্দুল আশহাল! তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর?' তাঁরা বললেন, 'আপনি আমাদের নেতা, অগাধ জ্ঞান গরিমার অধিকারী এবং বরকতময় কাণ্ডারী।'

তিনি বললেন, 'বেশ ভালো, তবে এখন একটা কথা শোন। কথাটা হচ্ছে এখন থেকে তোমাদের নারী-পুরুষ সকলের সঙ্গে আমার কথা বলা হারাম, যে পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপর ঈমান না আনছ।'

তাঁর এ কথার এমন একটি প্রতিক্রিয়া হল যে, সন্ধ্যা হতে না হতেই ঐ গোত্রের এমন একটি পুরুষ কিংবা মাহিলা রইল না যারা ইসলাম গ্রহণ করে নি ৷ কেবলমাত্র একজন লোক সে সময় ইসলাম গ্রহণ করে নি যাঁর নাম ছিল উসাইরিম, তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি উহুদের যুদ্ধকাল পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেছিলেন। কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার অল্প সময় পরেই শহীদ হন। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সিজদাহ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ (ক্রি) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি অল্প পরিশ্রম করে অধিক পুরন্ধার লাভ করলেন।'

মুস'আব (আ) আস'আদ বিন যুরারাহর বাড়িতে থেকেই ইসলামের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। কেবলমাত্র বনু উমাইয়া বিন যায়দ, খাত্বমা ও ওয়ায়িলের বাড়ি ব্যতীত আনসারদের এমন কোন বাড়ি ছিল না যার পুরুষ ও মহিলাদের কিছু সংখ্যক মুসলিম হন নি। বিখ্যাত কবি কায়স বিন আসলাত তাঁদেরই লোক ছিলেন। এঁরা তাঁরই কথা মান্য করতেন। এ কবিই তাঁদেরকে খন্দকের যুদ্ধ (৫ম হিজরী) পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। যাহোক, পরবর্তী হজ্ব মৌসুম পর্যন্ত, অর্থাৎ ত্রয়োদশ নবুওয়াত বর্ষের হজ্ব মৌসুম আগমনের পূর্বেই মুস'আব বিন 'উমায়ের (আ) তাঁর সাফল্যের সংবাদ মক্কায় রাস্লুল্লাহ ((আ))-এর দরবারে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে ইয়াসরিবের গোত্রগুলোর অবস্থা, তাদের রণকৌশল ও প্রতিরক্ষামূলক দক্ষতার উৎকর্ষতা সম্পর্কে অবগত করেন।

<sup>ু</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৩৫-৪৩৮ পু, ২য় খণ্ড ৯০ পুঃ যাদুল মা'আদ, ২ঢ খণ্ড ৫১ পুঃ।

### 'আক্বাবার দিতীয় শপথ ( بَيْنَعَهُ الْعَلَيْتِ ) :

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্বের মৌসুমে (জুন, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে) ইয়াসরিবের সত্তর জনেরও অধিক মুসলিম ফরজ হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। তাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিক হজ্বযাত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইয়াসরিবের মধ্যে কিংবা মক্কার পথে ছিলেন এমন এক পর্যায়ে, তারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে থাকলেন, 'আমরা কতদিন আর রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে এভাবে মক্কার পাহাড়সমূহের মধ্যে চক্কর ও ঠোক্কর খেতে ভীত-সন্ত্রন্ত অবস্থায় ফেলে রাখব?'

এ মুসলিমগণ যখন মক্কায় পৌছলেন তখন গোপনে নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সর্ব সম্মতিক্রমে এ কথার উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্য দিবসে (১২ই জিলহজ্জ তারীখে) উভয় দল মিনায় জামরাই উলা, অর্থাৎ জামরাই 'আক্বাবার নিকটে যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখানে একত্রিত হবেন এবং সে সমাবেশ গোপনে রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হবে। এ ঐতিহাসিক সমাবেশ কিভাবে ইসলাম ও মূর্তিপূজার মধ্যে চলমান সংঘর্ষের মোড় পালটিয়ে দেয় তা একজন আনসার সাহাবীর নিকট থেকে প্রাপ্ত বিবরণ সূত্রে জানা যায়।

কা'ব বিন মালিক আনসারী (আন্ত্র) বলেছেন, 'আমরা হজ্জের জন্য বের হলাম। আইয়াম তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিবাগত রাত্রে রাস্লুল্লাহ ((আন্ত্র)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং আমরা হজ্জ থেকে ফারেগ হলে নির্ধারিত সময় উপস্থিত হল। আমাদের সঙ্গে আমাদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ বিন হারামও উপস্থিত ছিলেন (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি)। মুশরিকগণের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে আগত অন্যান্য মুশরিকদের থেকে আমাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন হারামের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন ঠিকভাবেই চলছিল। আমরা তাকে বললাম, 'হে আবৃ জাবির! আপনি আমাদের একজন প্রভাবশালী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেতা। আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সূত্রে আমরা আপনাকে বর্তমান অবস্থা থেকে বের করে আনতে চাচ্ছি যাতে করে আপনি জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিকৃণ্ডের ইন্ধন হয়ে না যান। এর পর তাঁকে আমরা ইসলামের দাওয়াত দিলাম এবং বললাম যে, 'আজ্ব 'আক্বাবায় রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথাবার্তা আছে", তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আমাদের সাথে 'আক্বাবায় গমন করলেন। তারপর তিনি আমাদের নেতা নির্বাচিত হলেন।

কা'ব ক্রি) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা এ রাতেও যথারীতি নিজ নিজ সম্প্রদারের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু যখন রাত্রের তৃতীয় অংশ অতিবাহিত হল তখন আমরা নিজ নিজ তাঁবু থেকে বের হয়ে রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে গেলাম যেমনটি পাখি নিজ বাসা থেকে নিজেকে জড়োসড়ো করে বের হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা সকলে গিয়ে 'আক্রাবায় একত্রিত হলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম মোট পাঁচাত্তর জন। তেহাত্তর জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা। মহিলা দু'জনের একজন ছিলেন উন্মু 'উমারা নুসায়বা বিনতে কা'ব। তিনি কাবিলা বনু মাযিন বিন নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। দ্বিতীয় জন ছিলেন উন্মু মানী আসমা বিনতে 'আমর। তিনি বনু সালামাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

আমরা সকলে সুড়ঙ্গে একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত সে আকাজ্জিত মুহূর্তে এসে পড়ল এবং তিনি তাশরীফ আনয়ন করলেন। সঙ্গে ছিলেন তার চাচা 'আব্বাস বিন আব্দুল মুব্তালিব। যদিও তিনি তখনো নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তবুও তিনি এটা চাচ্ছিলেন যে, আপন ভ্রাতুম্পুত্রের সমস্যায় উপস্থিত থাকেন যাতে তাঁর পূর্ণ ইত্মিনান হাসিল হয়ে যায়। তিনিই সর্বপ্রথম কথা বলা আরম্ভ করেন। ব

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> যুল হিজ্জাহ মাসের ১১, ১২, ও ১৩ তারীখের আ্ইয়ামে তাশরীক বলা হয়।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪০ ও ৪৪১ পৃঃ।

কথাবার্তার পর্যায় এবং 'আববাস (الْمُحَادَثَةِ وَتَشْرِيْحُ ) এর পক্ষ থেকে সমস্যার নাজুকতার ব্যাখ্যা ( بِدَايَةُ الْمُحَادَثَةِ وَتَشْرِيْحُ ) :

সভার প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন হলে ধর্মীয় ও সামরিক সাহায্যকল্পে সন্ধি ও চুক্তির পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরির জন্য কথোপকথন আরম্ভ হল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা 'আব্বাস ﷺ সর্বপ্রথম মুখ খুললেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের সম্পাদিত চুক্তির ফলে তাদের উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য আরোপিত হয়েছে এবং পরিণামে যে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা ব্যাখ্যা করা।

কাজেই তিনি বললেন, 'হে খাযরাজের লোকজন! (আরববাসীগণের নিকট আনসারদের মধ্যে দু'গোত্রের অর্থাৎ খাযরাজ এবং আউস, খাযরাজ নামেই পরিচিত ছিল) আমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে তোমরা সকলেই ওয়াকেফহাল রয়েছ়। ধর্মের ব্যাপারে আমরা যে মনোভাব পোষণ করি আমাদের সম্প্রদায়ের লোকজনও একই মনোভাব পোষণ করে। আমরা তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করে রেখেছি। তিনি এখন আপন আবাসস্থানে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসম্মান, শক্তি সামর্থ্য এবং হেফাজতের সঙ্গেই রয়েছেন। কিন্তু এখন তিনি তোমাদের সেখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। এ অবস্থায় যদি এমনটি হয় যে, তোমরা তাঁর কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকবে তাহলে সব ঠিক আছে, আপত্তির কোন কিছু নেই। তোমরা জিম্মাদারীর যে গুরুভার গ্রহণ করতে যাচ্ছ আশা করি তার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। কিন্তু এমনটি যদি হয় যে, ভোমরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলাদা হয়ে যাবে কিংবা প্রয়োজনে তোমরা তাঁর কোন উপকারে আসবে না তাহলে তাঁকৈ এখনি ছেড়ে দাও। কেননা, তিনি নিজ আবাসিক নগরীতে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে মান-সম্মান ও হেফাজতের সঙ্গেই রয়েছেন।

কা'ব ক্লে বলেছেন যে, 'আব্বাস ক্লে-কে বললাম, 'আমরা আপনার কথা শুনেছি।' তারপর রাস্লুল্লাহ (ক্লে)-কে লক্ষ্য করে বললাম, 'হে আল্লাহর রাস্ল (ক্লে)! আপনি কথাবার্তা বলুন এবং নিজের জন্য ও নিজ প্রভুর জন্য যে সন্ধি ও চুক্তি করতে পছন্দ ক্রেন তা করুন"।

কা'ব ( ে)-এর উত্তর থেকে এটা সহজেঁই অনুধাবন করা যায় যে, এ বিরাট জিম্মাদারী বহন করা এবং এর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিণতির ব্যাপারে আনসারগণের দৃঢ় সংকল্প, বাহাদুরী, ঈমান, উদ্যম ও খুলুসিয়াত কোন পর্যায়ের ছিল।

এর পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) কথাবার্তা বললেন। তিনি (ﷺ) প্রথমে কুরআন শরীফ থেকে কিছু অংশ তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পেশ করলেন এবং ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করলেন। এরপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন।

#### বাইয়াতের দফাসমূহ ( بُنُودُ الْبَيْعَةِ )

ইমাম আহমদ জাবির ( হতে বাইয়াতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেছেন, 'আমরা আর্য করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ( হত)! আমরা আপনার নিকট কোন শপথ গ্রহণ করব?'

তিনি বললেন, 'তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে,

- ১. সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় কথা তনবে ও মেনে চলবে।
- ২. অভাবে ও সচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।
- ৩. ভাল কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।
- 8. আল্লাহর পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করবে না।
- ৫. যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সম্ভানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।<sup>3</sup>

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১/ ৪৪২ পৃঃ।

কাৰ্ব কানা সূত্রে ইবনে ইসহান্ব যে আলোচনা করেছেন তাতে শেষ ধারার (৫) কথা বলা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (১) কুরআন তেলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং

ইসলাম গ্রহণের প্রতি অনুপ্রেরণা দানের পর বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট এ কথার শপথ গ্রহন করিছি যে,
তোমরা আমাকে ঐ সকল জিনিস থেকে হেফাযত করবে যে সকল জিনিস থেকে তোমরা আপন ছেলেমেয়ে এবং
আত্মীয়-ম্বজনদের হেফাজত করে থাক।' এ কথা বলার পরেই বারা (১) বিন মা'রুর রাস্লুল্লাহ (১)-এর হাত

ধরে বললেন, 'ঐ সন্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে প্রেরণ করেছেন, সুনিশ্চিত আমরা আপনাকে ঐ

সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করব, যে সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-ম্বজনদের হেফাজত

করি। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল (১) আপনি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ!

অামরা যুদ্ধের সন্তান এবং অন্ত্র আমাদের খেলনা। আমাদের এ পদ্ধতি বাপদাদার কাল থেকে চলে আসছে।

কা'ব ( বেন যে, বারা রাসূলুল্লাহ ( বেন কথাবার্তা বলছিলেন এমন সময় আবুল হায়সাম বিন তায়্যাহান কথার ছেদ কেটে বললেন 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও কিছু মানুষের অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি ও সন্ধির বন্ধন রয়েছে, আর আমরা এখন সে বন্ধন ছিন্ন করছি। তা হলে এ রকম তো হবে না যে, আমরা এরপ করে ফেলি তারপরে আল্লাহ যখন আপনাকে জয়যুক্ত করবেন, তখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে নিজ জাতির দিকে ফিরে যাবেন।'

এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃদু হেসে বললেন, 'না, বরং তোমাদের রক্ত আমার রক্ত এবং তোমাদের ধ্বংস আমার ধ্বংস, আমি তোমাদেরই এবং তোমরাও আমারই। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্বে আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমরা যাদের সঙ্গে সিদ্ধি করবে আমিও তাদের সঙ্গে সৃদ্ধি করব।

# : (التَّأُكِيْدُ مِنْ خُطُورةِ الْبَيْعَةِ ) वार्रे 'आराज्त विशिष्कनक मिकश्रामात्र श्रूनः न्यात्रण ا

অঙ্গীকারের শর্তাদি সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা প্রায় সমাপ্তির পথে এবং লোকজনেরা যখন অঙ্গীকার গ্রহণ আরম্ভ করতে যাচ্ছেন এমন সময় প্রথম সারির দুজন মুসলিম যারা একাদশ বা দ্বাদশ নবুওয়াত বর্ষে হচ্ছের মৌসুমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা উঠে পড়েন, যাতে মানুষের সামনে তাদের দায়িত্বের নাজুকতা ও ভয়াবহতা অর্থাৎ সম্ভাব্য বিপদাপদের ব্যাপারটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করার প্রেক্ষাপটে সমস্যার সকল দিক ভালভাবে অবহিত হওয়ার পর তারা শপথ গ্রহণ করে। এর পিছনে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হচ্ছে এ সকল লোকজন কত্টুকু আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত রয়েছে তা অনুধাবন করা।

ইবনে ইসহাত্ত্ব বলেছেন যে, যখন লোকজন অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য একত্রিত হলেন তখন 'আব্বাস বিন 'উবাদাহ বিন নাযলাহ বললেন, 'তোমরা কি জানো যে, তাঁর সাথে (রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ইঙ্গিত ছিল) কোন কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচ্ছ?' তাঁরা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'জী হাঁা"।

'আব্বাস ( বললেন, 'লাল ও কালো মানুষের বিরুদ্ধে জান্নাতের বিনিময়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমরা তাঁর কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচছ। যদি তোমাদের এ রকম ধারণা যে, যখন তোমাদের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের দলের সম্রান্ত লোকজনকে হত্যা করা হবে তখন তোমরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যাবে তাহলে এখনই ছেড়ে যাও। কেননা, তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও তাহলে ইহ ও পরকালের জন্য তা হবে চরম বেইজ্জতির ব্যাপার। আর যদি তোমাদের ইচ্ছে থাকে যে, তোমাদের ধনমাল ধ্বংসের এবং মর্যাদাসম্পন্ন লোকেদের হত্যা সত্ত্বেও এ চুক্তি সম্পন্ন করবে যার প্রতি তোমরা তাকে আহ্বান করছ তবে অবশ্যই তা গ্রহণ করবে। কেননা, আল্লাহর শপথ। এতেই ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক জীবনের জন্য মঙ্গল রয়েছে।

<sup>২</sup> ইবনে হিশাম ১/৪৪২ পুঃ।

ইমাম আহমাদ বিন হাদাল এটাকে হাসান সনদ বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম হাকেম ও ইবনে হেব্বান সহীহ বলেছেন, শাইখ আব্দুলাহ নাজদী মুখতাসাক্ষস সীরাত ১৫৫ পৃঃ। দ্রষ্টব্য ইবনে ইসাহাক 'উবাদাহ বিন সামেত 🚌 থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন অবশ্য তাতে একটি অধিক ধারা রয়েছে, যা হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্ণধারদের সঙ্গে রাষ্ট্রের জন্য বিবাদ করবে না। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৫৪ পৃঃ।

এ কথা শ্রবণের পর সকলেই সমবেত কণ্ঠে বললেন, 'ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যার মতো অত্যন্ত বিপদ সংকুল পরিস্থিতির বিনিময়ে এটা আমরা গ্রহণ করিছ। তবে হাঁ একটি প্রাসন্ধিক কথা, হে আল্লাহর রাসূল (ক্ষ্মুট্র)! আমরা যদি যথাযথভাবে এ অঙ্গীকার পূরণ করি তবে প্রতিদানে আমাদের জন্য কি পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে?

তিনি বললেন, 'জান্নাত"।

লোকেরা বললেন, 'আপনার হাত মুবারক প্রশন্ত করুন।'

তিনি হাত প্রসারিত করলে লোকেরা তাঁর হাত ধারণ করে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

জাবির ()-এর বর্ণনা হচ্ছে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য যে সময় আমরা দাঁড়ালাম সে সময় সত্তর জনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য আস'আদ বিন যুরারাহ রাসূলুল্লাহ ()-এর হাত ধারণ করে বললেন, 'ইয়াসরিববাসীরা! একটু থেমে যাও। আমরা উটের কলিজা নষ্ট করে (অর্থাৎ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে) এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়েছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ()। আজ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সমস্ত আরববাসীর সঙ্গে শক্রতা, তলোয়ারের আঘাতে তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হত্যা এবং ধন-সম্পদের অসামান্য ক্ষয়-ক্ষতি। অতএব, যদি এ সব সহ্য করতে পার তবে তাকে নিয়ে চল। এ সবের বিনিময়ে আল্লাহর সমীপে তোমাদের জন্য যে মহা পুরন্ধারের ব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে 'জান্লাত"। আর যদি রাসূলুল্লাহ ()-এর চেয়ে এ সব কিছুই তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তবে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও। এটাই হবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ওজর বা আপত্তি।

### বাই'আতের পূর্ণতা লাভ ( عَقْدُ الْبَيْعَةِ ) :

বাই আতের শর্ত বা দফাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ভয়াবহ দিকগুলো সম্পর্কে একবার ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছিল। যখন এ অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হল তখন লোকেরা সমস্বর বলে উঠলেন, 'আস'আদ বিন যুরারাহ! নিজ হাত হটাও। আল্লাহর কসম! আমরা এ অঙ্গীকার ছাড়তে কিংবা ভঙ্গ করতে পারি না।" উপস্থিত জনতার এ উত্তরে আস'আদ বিন যুরারাহ ভালভাবে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন যে, লোকেরা আল্লাহর রাসূল (১৯৯০)-এর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ মুস'আব বিন 'উমায়েরের সাথে একযোগে মদীনায় ইসলাম প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় মুবাল্লেগ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ কারণে সাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি অঙ্গীকার গ্রহণকারীদের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। ফলে তিনিই সর্বপ্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় রয়েছে যে, বনু নাজ্জার বলেছেন আবৃ উমামা আস'আদ বিন যুরারাহ সর্ব প্রথম মানুষ যিনি রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। এর এরপর সাধারণ অঙ্গীকার অুন্ঠিত হয়। জাবির ক্লি-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা একে একে দাঁড়ালাম আর নাবী কারীম (১৯৯০) আমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আর এর বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন। ব

অবশিষ্ট রইলেন দুজন মহিলা যাঁরা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শপথ হল মৌখিক। রাসূলুল্লাহ () কখনও কোন পরস্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করেন নাই।

<sup>&</sup>lt;sup>></sup>্ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৬ পৃঃ।

<sup>े</sup> মুসনদে আমেদ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> প্রাগুক্ত।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, বুন আব্দুল্ আশহাল বলেছেন সর্ব প্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেন আবুল হাইশাম বিন তায়্যিহান। কা'ব বিন মালিক বলেছেন যে, বারা বিন মা'রুর প্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ইবনে হিশাম ১/৪৪৭ পৃঃ। আমার ধারনায় সম্ভবতঃ আবুল হাইশাম ও বারার সাথে বাইআতের পূর্বে যে কথাবার্তা হয়েছিল তাকেই মানুষ অঙ্গীকার বলে ধরে নিয়েছে। অন্যথায় এ সময় সর্বপ্রথম আগে যাওয়ার অধিকতর অধিকার আসয়াদ বিন যুরারারই বয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

<sup>&</sup>lt;sup>©</sup> মুসনাদে আহমদ।

৬ সহীহ মুসলিম বাবু কাইফিয়াতে বাইআতিন নেসা ২/ ১৩১ পৃঃ।

বারো জন নক্বীব বা নেতা (افَنَا عَشَرَ نَقِيبًا) : অঙ্গীকার পর্ব সম্পন্ন হলে রাস্লুল্লাহ (﴿ অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকেদের মধ্যে থেকে বারো জন নেতা নির্বাচন করলেন। নির্বাচিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গীকারের ধারাসমূহ বাস্তবায়ণের ব্যাপারে জিম্মাদারী ও দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। রাস্লুল্লাহ (﴿ বিলিছিল করবেন। তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে বারো জন এমন সব নেতা নির্বাচন করবে যাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে যথোপযোগী ভূমিকা পালন করবেন। তাঁর ইঙ্গিতে তড়িঘড়ি নেতা নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হল। নয় জন খাযরাজ এবং তিন জন আউস গোত্র থেকে মোট বারো জন নেতা নির্বাচন করা হল।

খাযরাজ গোত্রের নেতাগণের নাম হচ্ছে যথাক্রমে :

| (১) আস'আদ বিন যুরারাহ বিন 'আদাস           | (২) সা'দ বিন রাবী' বিন আমর        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| (৩) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ বিন সা'লাবাহ | (৪) রাফি' বিন মালিক বিন 'আজলান    |
| (৫) বারা বিন মা'রূর বিন সাখর              | (৬) আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন হারাম |
| (৭) 'উবাদা বিন সামিত বিন ক্বায়স          | (৮) সা'দ বিন 'উবাদাহ বিন দুলাইম   |
| (৯) মুন্যির বিন 'আমর বিন খুনাইস।          |                                   |

আউস গোত্রের নেতাগণ হচ্ছেন.

| (১) উসাইদ বিন হুযাইর বিন সেমাক                          | (২) সা'দ বিন খায়সামা বিন হারিস |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (৩) রিফাআ'হ বিন আব্দুল মুন্যির বিন যুবাইর। <sup>১</sup> |                                 |

যখন এ সকল নেতার নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হল তখন নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদের নিকট থেকে পুনরায় অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, ঈসা (ﷺ)-এর পক্ষ যেভাবে হাওয়ারীগণের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সেভাবে আজ থেকে আপনাদের উপর আপন আপন সম্প্রদায়ের যিম্মাদারী বা দায়িত্ব অর্পিত হল। আর আমার উপর যিম্মাদারী বা দায়িত্ব ভার রইল সমগ্র মুসলিম জাতির। তাঁরা সকলে এক বাক্যে বলে উঠলেন 'জী হাঁয"।

#### : (شَيْطَانُ يَكْتَشِفُ الْمُعَاهَدَةَ ) मंग्रणन চुक्ति कथा फाँज करत निन

অঙ্গীকার সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং লোকজনেরা এখন নিজ নিজ গন্তব্য স্থান অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যাবেন এমন সময় এক শয়তান ব্যাপারটি জেনে ফেলে। যেহেতু ব্যাপার সে জানতে পারে একেবারে শেষ মুহূর্তে এবং তার হাতে এতটুকু সময় ছিল না যে, সে কুরাইশ মুশরিকদের নিকট এ খবর পাঠিয়ে দেয় এবং তারা আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে এ সুড়ঙ্গের মধ্যেই এদের সকলকে নিঃশেষ করে ফেলে, সেহেতু সে (শয়তান) তাড়াতাড়ি পাহাড়ে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে এমন উচ্চ কণ্ঠে (যা কদাচিৎ কেউ শুনে থাকবে) ডাক দিল, 'হে তাঁবু ওয়ালা! মুহাম্মদ (১৯৯০) –কে দেখ বেদীনেরা এখন তার সঙ্গে রয়েছে। তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তারা এখানে একব্রিত হয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ (ৣৣৣর্ছ) বলেছেন, 'এ হচ্ছে এ সুড়ঙ্গের শয়তান। হে আল্লাহর দুশমন! আমি তোর জন্য অতিসত্ত্বর বেরিয়ে পড়ছি। এরপর তিনি সকলকে বললেন, 'তোমরা সকলে নিজ নিজ আস্তানায় চলে যাও।

# क्রाইশদের উপর আক্রমণের জন্য আনসারদের প্রস্তুতি ( إِشْتِعْدَادُ الْأَنْصَارِ لِضَرْبِ قُرْيْشِ )

শয়তানের কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ শ্রবণ করে, 'আব্বাস বিন 'উবাদাহ বিন নাযলাহ বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ যিনি ন্যায়ের সঙ্গে আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি চান তাহলে আমরা কালই তরবারী নিয়ে মিনাবাসীর উপর

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> কেউ কেউ যুবাইর এর পরিবর্তে যুনাইর বলেছেন।

<sup>ै</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৩-৪৪৬ পৃঃ।

<sup>়</sup> যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড ৫১ পঃ।

আক্রমণ চালাই। তিনি (ﷺ) বললেন, 'আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি।' অতএব আপনারা নিজ নিজ আস্তানায় চলে যান।' কাজেই লোকেরা নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। এভাবেই সকাল হয়ে গেল।

## : (قُرَيْشُ تَقَدَّمَ الْإِحْتِجَاجِ إِلَى رُوَسَاءِ يَثْرِبَ) इंग्रानितवी तिष्कां क्रांशतात क्रांशतात क्रांशतात विष्कां

এ সংবাদ কুরাইশদের কর্ণকুহরে পৌছিবা মাত্র অসহনীয় দুঃখে বেদনা হেতু তাদের মাঝে কলরব শুরু হয়ে গেল। কেননা, মুসলিমগণের এ ধরণের অঙ্গীকার ও চুক্তির সুদ্র প্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিরা যে তাদের জীবন ও সম্পদের উপরে হবে সেটা ভালভাবেই জানা ছিল। সুতরাং, সকাল হওয়া মাত্র তাদের নেতা ও মাস্তানদের ভারী দল ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর উদ্দেশ্যে মদীনাবাসীদের তাঁবু অভিমুখে যাত্রা করল এবং এইভাবে আবেদন জানাল,

হে খাযরাজের লোকেরা! আমরা অবগত হলাম যে, আপনারা আমাদের এ মানুষটিকে **আমাদের নি**কট হতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন ও আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ **হচ্ছেন। অথ**চ আরব গোত্রসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র আপনাদের সাথে যুদ্ধ করা আমাদের অপছন্দ কাজ। ২

কিন্তু যেহেতু এ বাই আত অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাতের অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেহেতু খাযরাজ মুশারিকগণ এ সম্পর্কে মোটেই টের পায় নি। সেজন্য তারা বার বার আল্লাহর কসম খেয়ে বলল সে রকম কিছু অনুষ্ঠিত হয় নি। আমরা এ বিষয়ে বিন্দু মাত্র অবগত নই। পরিশেষে বিক্ষোভে শামিল এ দল আন্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনু সুলুলের নিকট পৌছিল। এ বিষয়ে তাঁর নিকট জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে সে বলল 'নিশ্চয় এটা বাজে কথা। এমনটি কিছুতেই হতে পারে না যে, আমার সম্প্রদায় আমাকে এড়িয়ে আমার অগোচরে এ রকম কোন কাজ করতে পারে। আমি ইয়াসরিবে থাকতাম, তাহলেও আমার পরামর্শ ছাড়া আমার সম্প্রদায় এরূপ করতনা।

অবশিষ্ট রইলেন মুসলিমগণ, তাঁরা আড় চোখে পরস্পর পরস্পরকে দেখলেন এবং চুপচাপ রইলেন। এমনকি হাাঁ কিংবা না বলেও কেউ মুখ খুললেন না। শেষ পর্যন্ত কুরাইশ নেতাদের ধারণা হলো মুশরিকদের কথা সত্য এবং এ কারণে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

# ः (تَأَكَّدَ الْخَبْرِ لَدَى قُرَيْشِ وَمُطَارَدَةُ الْمُبَايِعِينَ ) अश्वात्मत्र সভ্যতা ও শপথকারীদের পশ্চাদ্ধাধাবূল

মঞ্চার কুরাইশ নেতাগণ সদ্ভবতঃ দৃঢ়তার সঙ্গে এটা ধরেই নিয়েছিল যে, এ সংবাদ মিথ্যা। কিন্তু এর অনুসন্ধানে সর্বদা লেগেই থাকল এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে অবগত হল যে, অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা সত্য। এ ঘটনাটি অবগত হওয়ার পর তারা অঙ্গীকার গ্রহণকারীদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠে। কিন্তু যখন তারা এ সংবাদটি অবগত হল তখন অঙ্গীকারাবদ্ধ হাজীগণ নিজ নিজ গৃহাভিমুখে অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে গেছেন। মঞ্চাবাসীগণ দ্রুতপদে অগ্রসর হয়েও তাঁদের নাগাল পেলনা। অবশ্য সা'দ বিদ্দি 'উবাদাহ এবং মুন্যির বিন 'আমরকে দেখে ফেলে এবং তাদেরকে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু মুন্যির অত্যন্ত দ্রুত্ততার সঙ্গে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হন। অবশ্য সা'দ বিন 'উবাদাহ তাদের হাতে ধরা পড়ে যান। তারা তাঁর হাত দুটো তাঁরই পালানের দড়ি দ্বারা গর্দানের পিছনে বেঁধে দেয়। কষ্ট দিতে দিতে মঞ্চা পর্যন্ত নিয়ে যায়ু। কিন্তু সেখানে মুতৃ'ঈম বিন 'আদী এবং হারিস বিন হারব বিন উমাইয়া এসে তাঁকে ছাড়িয়ে দেন। কারণ, তাদের দুজনের যে বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পথ দিয়ে যাতায়াত করত তা সা'দের আশ্রয়েই চলাচল করত। তাঁকে বন্দী করে, নিয়ে যাওয়ায় আনসারগণ খুবই বিব্রতবাধ করতে থাকেন এবং তাঁকে মুক্ত করার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য সলা পরামর্শ করতে থাকেন। ইতোমধ্যে দেখা গেল যে, বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সঙ্গী সাথীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেছেন। এরপর সকলেই নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেলেন। ত

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৮ পৃঃ।

<sup>े</sup> প্ৰাগুক্ত।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> যা'দুল মা'আদ ২য খণ্ড ৫১ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৪৮-৪৫০ পৃঃ।

এটাই হচ্ছে 'আক্বাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার যাকে 'আক্বাবার বড় শপথ বলে অভিহিত করা হয়। এ অঙ্গীকার এমন এক খোলা জায়গায় সম্পাদিত হয়েছিল যা ভালবাসা ও ওয়াদাপালন, সততা, বিচ্ছিন্ন ঈমানদারদের মধ্যে সাহায্য, সহযোগিতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, আস্থা ও বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল। ফলে ইমানদার ইয়াসরিববাসীদের অন্তর মক্কার দুর্বল ভাইদের প্রতি দয়ামায়ায় ভরপুর ছিল। মক্কার অধিবাসী ভাইদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনার কমতি ছিল না। অধিকন্ত, তাঁদের প্রতি অত্যাচার কারীদের বিরুদ্ধে দারুণ দুশ্ভিন্তা ও ক্রোধছিল। তাঁদের অন্তর এ ভাইদের ভালবাসায় ভরপুর ছিল যাদের না দেখে আল্লাহর ওয়ান্তে ভাই নির্ধারণ করেছিল।

আর এ উৎসাহ উদ্দীপনা ও অনুধাবন শুধু একটি কল্পিত আকর্ষণের ফলই ছিল না, যা সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে পারে বরং এর উৎস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান ও কিতাবের প্রতি ঈমান। অর্থাৎ যে ঈমান অন্যায় অত্যাচারের বড় থেকে বড় শক্তির কাছেও মাথানত করে না। যে ঈমানেরই বদৌলতে (কারণে) এমন সব যুগান্তকারী কর্ম ও কীর্তিমালা স্থাপিত হয়েছে এবং মানবজাতির ইতিহাসে এমন সব অধ্যায় রচিত হয়েছে যার তুলনায় অতীত কিংবা বর্তমান কোনকালেই মিলে না। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও মিলবে না।

# طَلَائِعُ الْهِجْرَةِ হিজরতের সর্বপ্রথম বাহিনী

'আন্বাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকার যখন সুসংবাদ ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করল তখন নান্তিকতা ও মূর্খতার তৃণ শস্য বিহীন মরুভূমিতে ইসলাম মহীরহের ভিত্তিমূল বহুলাংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। ইসলামী দাওয়াতের জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যতটা সফলতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে এটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা। এরপরই রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণকে এ নতুন দেশে হিজরত করার (দেশত্যাগ করার) অনুমতি প্রদান করেন।

হিজরতের অর্থ ছিল সকল প্রকার সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে এবং ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পদ সবিকছু পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষা করা। আর এটা মনে রাখতে হবে যে, মুশরিকবেষ্টিত মুসলিমগণের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল অধিক। অধিকন্ত পথের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোন স্থানে বিপদ ঘনিয়ে ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর ভ্রমণ ছিল এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে। জানা ছিল না আগামীতে কোন্ ধরণের বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে।

মুসলিমগণ এ সব জেনে শুনে হিজরত আরম্ভ করে দিলেন। এদিকে মুশরিকরা তাঁদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে শুরু করল। কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে, এর মধ্যে বিপদ লুকায়িত রয়েছে। হিজরতের কয়েকটি নমুনা পাঠকগণের খিদমতে পেশ করা হল।

১. সর্ব প্রথম মুহাজির ছিলেন আবৃ সালামাহ ﷺ। ইবনে ইসহাক্টের মতে তিনি 'আক্টাবার বড় শপথের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। যখন তিনি মক্কা শরীফ থেকে যাত্রা করতে চাইলেন তখন তাঁর শ্বশুর পক্ষ বলল, 'আপনার নিজ প্রাণের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর জয়ী হলেন। কিন্তু আমাদের কন্যাকে আপনার সঙ্গে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারি না।'

এ কথা বলার পর তাঁরা তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। এতে আবৃ সালামাহ ক্রি-এর আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, 'তোমরা যখন এ মহিলাকে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছ তখন আমরাও আমাদের সন্তানটিকে কিছুতেই থাকতে দিতে পারি না।'

তারপর সন্তানটিকে নিয়ে উভয় পক্ষ টানাটানির ফলে শিশুটির একটি হাত উপড়ে গেল। এমন এক অবস্থার মধ্যে আবৃ সালামাহর আত্মীয়-স্বজনেরা শিশুটিকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে যান। এ কারণে আবৃ সালামাহকে একাকী মদীনা গমন করতে হয়।

এরপর থেকে উন্মু সালামাহ ক্রিক্স-এর অবস্থা এমনটি হল যে, প্রত্যহ সকালে তিনি আবতাহ (যেখানে এ ঘটনা ঘটেছিল) আসতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকতেন। এ অবস্থায় তাঁর অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় একটি বছর। তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কোন এক আত্মীয় গভীর মর্মবেদনা অনুভব করতে থাকেন। তিনি বলেন, কেন একে যেতে দিচ্ছে না। অনর্থক কেন তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ?

এ কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়রা তাকে বলল, তুমি যদি ইচ্ছে কর তাহলে স্বামীর নিকট যেতে পার। তখন তিনি সন্তানটিকে তার দাদার বাড়ী হতে ফেরত নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। এ সফর হলো দীর্ঘ পাঁচশত কিলোমিটারের। আর তাঁকে পথ চলতে হবে দুর্গম পাহাড় ও ভয়ংকর সব উপত্যকা হয়ে অথচ তার সাথে কোন সঙ্গী-সাথী নেই। আল্লাহ আকবার! সন্তানসহ যখন তিনি তান স্পী গিয়ে পৌঁছলেন তখন 'উসমান বিন ত্বালহাহ বিন আবৃ ত্বালহাহর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। অবস্থা অবগত হয়ে সহযাব্রীরূপে মদীনা পৌঁছানোর জন্য নিয়ে গেলেন। যখন জনবসতি দৃষ্টি গোচর হল তখন তিনি বললেন, 'এ গ্রামে তোমার স্বামী আছেন, এ গ্রামে চলে যাও। আল্লাহ বরকতময়, বরকত দিন"। এরপর তিনি মক্কার অভিমুখে অগ্রসর হলেন। '

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১/৪৬৮-৪৭০ পৃঃ।

২. সুহাইব বিন সিনান রুমী ( রাস্লুল্লাহ ( )-এর পর হিজরত করেন। তিনি যখন হিজরতের ইচ্ছে করলেন, তখন কুরাইশ গোত্রের কাফিরগণ বলল, 'তুমি যখন আমাদের নিকট এসেছিলে তখন নিকৃষ্ট ভিক্ষুক ছিলে। কিন্তু এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন সম্পদ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। এখন তুমি চাচ্ছ যে, তোমার ধনসম্পদ নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। আল্লাহর কসম! এ কিছুতেই হতে পারে না।'

সুহাইব 🚌 বললেন, 'ঠিক আছে, আমি যদি আমার ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তবে কি তোমরা আমার পথ ছেড়ে দিবে? তারা বলল, 'হাাঁ'

সুহাইব বললেন, 'বেশ ঠিক আছে। চলো আমার ধন-সম্পদ যা কিছু আছে তোমাদেরকে দিয়ে দিই।' (তারপর তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মহক্বতে তার সমস্ত সম্পদ কাফিরদের হাতে তুলে দিলেন)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন আবেগ আপ্রুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সুহাইব লাভবান হয়েছেন, সুহাইব লাভবান হয়েছেন,'।

৩. 'উমার বিন খাত্তাব ( ) 'আইয়াশ বিন আবী রাবী'আহ ( ) হিশাম বিন 'আস বিন ওয়ায়িল ( ) নিজেদের মধ্যে এটা স্থির করলেন যে, সারিফ-এর তানাযুব স্থানে খুব সকালে একত্রিত হয়ে সেখানে থেকে মদীনা হিজরত করা হবে। 'উমার ( ) ও 'আইয়াশ ( ) যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন, কিন্তু হিশাম বন্দি হয়ে গেলেন।

এ দিকে 'উমার (अ) ও 'আইয়াশ (अ) যখন মদীনায় গিয়ে 'কুবাতে' অবতরণ করলেন তখন আবৃ জাহল ও তার ভাই হারিস 'আইয়াশের নিকট উপস্থিত হল। তারা তিন জন ছিল একই মায়ের সন্তান। তারা দুজন 'আইয়াশ (অ) কে বলল, 'তোমার এবং আমাদের আসমা বিনতে মুখাররিবাহ মাতা নয়র (মানত) মেনেছে য়ে, য়তক্ষণ তোমাকে দেখতে না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত চুল আঁচড়াবে না এবং রোদ ছেড়ে ছায়াতে আশ্রয় নেবে না। এ কথা শ্রবণে 'আইয়াশ (অ) আপন মায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত দয়াদ্র হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে 'উমার (অ) 'আইয়াশ (আ) কে বললেন, 'দেখ 'আইয়াশ! আল্লাহর কসম! এরা তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে সরিয়ে বিপদে ফেলার জন্য এ কৃট কৌশল অবলম্বন করেছে। কাজেই তাদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। আল্লাহর কসম! তোমার মাতাকে যদি উকুনে কষ্ট দেয় তবে সে অবশ্যই ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু 'আইয়াশ সে কথায় কর্ণপাত না করে মাতার কসম পূর্ণ করার জন্য ঐ দুজনের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

'উমার ( তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার মাতার ইচ্ছে প্রণের ব্যাপারে তুমি যখন দৃঢ় সংকল্প তখন তোমার যাতায়াতের সুবিধার্থে আমার উটনীটি নিয়ে যাও। এ হচ্ছে খুবই দ্রুতগামী এবং শান্ত স্বভাবের একে যদি তুমি নিয়ে যাও তাহলে হাতের বাইরে ছেড়ে দেবে না। তাছাড়া মক্কার মুশরিকগণের নিকট হতে কোন প্রকার অনিষ্ট কিংবা অসদাচরণের আশস্কা থাকলে পালিয়ে আসবে।

'আইয়াশ ( উটনীর উপর আরোহণ করে তাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর এক জায়গায় আবৃ জাহল বলল, 'ভাই আমার এ উট নিয়ে তো খুব অসুবিধায় পড়তে হল। তুমি কি আমাকে তোমার পশ্চাতে ঐ উটনীর পিঠে বসিয়ে নেবে?'

'আইয়াশ বললেন, 'ঠিক আছে' তারপর তিনি উটনীকে বসিয়ে দিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৭৭ পৃঃ।

ই হিশাম ও আইয়াশ 🚐 কাফিরদের বন্দী খানায় পড়ে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (😂) হিজরত করে যাওয়ার পর একদিন বললেন, 'কে এমন আছে যিনি হিশাম ও আইয়াশকে আমার জন্য ছাড়িয়ে আনবে।" অলীদ বিন অলীদ বললেন, 'আমি তাদেরকে আপনার জন্য ছাড়িয়ে আনার দায়িত্ব

হিজরতের দৃঢ় ইচ্ছে পোষণকারীদের সম্পর্কে জানতে পেরে মক্কার মুশরিকগণ তাঁদের সঙ্গে কিরপ আচরণ করত। তার তিনটি নমুনা এখানে পেশ করা হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিজরতের ধারা অব্যাহত থাকল যার ফলে আকাবার বড় অঙ্গীকারের পর মাত্র দু'মাসের বেশী সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই রাস্লুল্লাহ (ক্রি), আবৃ বাক্র ও 'আলী (৯) ব্যতীত কোন মুসলমান মক্কায় অবশিষ্ট ছিলেন না। রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর নির্দেশে এঁরা দুজন মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। অবশ্য আরও এমন কিছু সংখ্যক মুসলিম মক্কায় ছিলেন বাদেরকে মুশরিকগণ বল প্রয়োগের মাধ্যমে আটকে রেখেছিল। রাস্লুল্লাহ (ক্রি) নিজ মাল-সামানা গোছগাছ করে রেখে যাত্রার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অপেক্ষা করছিলেন। আবৃ বাক্র ক্রি) এর প্রবাসের সামগ্রী বাঁধা ছিল। অর্থাৎ তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

সহীহল বুখারীতে 'আয়িশাহ জ্লা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (ক্লা) মুসলিমগণকে বললেন, 'আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। এটা হচ্ছে লাবার দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি খেজুর বাগানের এলাকা। এরপর মুসলিমগণ মদীনার দিকে হিজরত করলেন। হাবশের সাধারণ মুহাজিরগণও মদীনায় হিজরত করলেন। আবৃ বাক্র ক্লা)-ও মদীনায় হিজরতের জন্য জিনিসপত্র শুছিয়ে ফেললেন। কিন্তু রাস্লুলুয়াহ (ক্লা) তাঁকে বললেন, 'একটু থেমে যাও। কেননা আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেয়া হবে। আবৃ বাক্র বললেন, 'আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, আপনার জন্যও কি হিজরতের অনুমতি আশা করতে পারি।'

তিনি বললেন, 'হ্যা'।

এরপর আবৃ বাক্র (আ) থেমে গেলেন যেন রাস্লুল্লাহ (ক্রিছ্রা)-এর সঙ্গে সফর করতে পারেন। তাঁর কাছে দুটো উটনী ছিল। তিনি তাদের চার মাস ধরে ভালভাবে বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে হুষ্টপুষ্ট করে তুললেন যাতে তারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পথ ফলতে পারে।

নিলাম।" তারপর অলীদ গোপনে মক্কা গমন করলেন। একজন ব্রীলোকের (যে তাদের দুজনের জন্য খাবার নিয়ে যাছিল) পিছনে পিছনে গিয়ে তাদের ঠিকানা বের করলেন। এরা দুজনে একটি ছাদ বিহীন গৃহে বন্দী ছিলেন। রাত্রি হলে অলীদ দেওয়াল ডিঙিয়ে তাঁদের নিকট হাজির হলেন এবং বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় পালিয়ে এলেন। ইবনে হিশাম ১/৪৭৪-৪৭৬ পৃঃ। ওমর 🚌 বিশজন সাহাবা'র এক জামা'আতের সঙ্গে হিজরত করেছিলেন সহীহল বুখারী ১/৬৬৮)।

<sup>&#</sup>x27; যা'দুল মা'আদ ২য় খন্ড ৫২ পুঃ।

<sup>ै</sup> সহীহুল বুখারী বাবু হিজবাতিন নবী (🚐) অসহাবিহী ১ম খণ্ড ৫৫৩ পৃঃ।

# فِيْ دَارِ النَّدُوَةِ [بَرْلَمَانُ قُرَيْشٍ]

#### দারুন নাদওয়াতে (সংসদ ভবনে) কুরাইশদের অধিবেশন

সাহাবীগণ (ﷺ) নিজ নিজ ধনসম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যখন আউস ও খাযরাজ গোত্রের আবাসিক এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন মুশরিকদের মধ্যে একটা হৈচে পড়ে গেল। চরম দুঃশিস্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় তারা এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, ইতোপূর্বে কোন কারণেই তাদের মধ্যে এত অধিক অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয় নি। হিজরতের এ ব্যাপারটি ছিল তাদের মূর্তি পূজা, সামাজিক ঐক্যবোধ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

মুশরিকরা এটা ভালভাবেই অবগত ছিল যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মধ্যে পূর্ণ নেতৃত্বদান ও পথ নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ আকর্ষণীয় শক্তি মওজুদ রয়েছে, সাহাবীদের (﴿﴿) মধ্যে কিরূপ দৃঢ়তা এবং আত্মত্যাগের উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে। তাছাড়া আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে কিরূপ শক্তি সামর্থ্য এবং যুদ্ধ করার যোগ্যতা রয়েছে এবং ঐ গোত্রদ্বয়ের জ্ঞানীদের মধ্যে সিন্ধি ও পরিচ্ছনুতার কিরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে ও কয়েক বছর ধরে পরিচালিত গৃহযুদ্ধের তিক্ততা আস্বাদনের পর এখন কিভাবে নিজেদের মধ্যকার দুঃখকষ্ট ও শক্রতা দৃরীকরণের জন্য তারা আগ্রহী।

তারা এটাও অনুধাবন করে ছিল যে, ইয়ামান হতে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকৃল দিয়ে তাদের যে, ব্যবসার জাতীয় সড়ক (রাজপথ) অতিক্রম করছে, এ জাতীয় সড়কে মদীনার সৈনিক অবস্থান কতবেশী গুরুত্বপূর্ণ এমন এক স্পর্শকাতর অবস্থার সম্মুখীন তারা হল। সে সময় সিরিয়ার সঙ্গে মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ দীনার সোনার সমতুল্য। এছাড়া ছিল ত্বায়িফবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপার। আর এ সব ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর করছিল পথচারী বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তা বিধানের উপর।

এ বর্ণনা মতে এটা অনুমান করা মোটেই কঠিন ছিল না যে, হিজরতকারী মুসলিমগণের মদীনায় আগমনের ফলে ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং মদিনাবাসীগণকে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করাতে সক্ষম হলে, তা হবে মক্কাবাসীদের জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। মুশরিকেরা উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, কাজেই তারা এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেল। এটা তাদের জানা কথা যে, এ বিপদের মূলসূত্র হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত। যার পতাকাবাহী হচ্ছেন মুহাম্মদ (ﷺ)।

উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে 'আক্বাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকারের আনুমানিক আড়াইমাস পর চতুর্দশ নবুওয়াত বর্ষের ২৬শে সফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবসের প্রথম ভাগে মক্কার সংসদ ভবন দারুন নদওয়াতে কুরাইশ মুশরিকগণ ইতিহাসের সব চেয়ে ভয়াবহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত করে। এতে সকল কুরাইশগোত্রের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে।

আলোচ্য বিষয় ছিল এমন এক অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীকে (নাবী (ﷺ)-কে) হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়।

এ অবস্থায় মারমুখী অধিবেশনে যে সকল গোত্রীয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যথাক্রমে : (১) আবৃ জাহল বিন হিশাম- বনী মাখযুম গোত্র (২), (৩), (৪) যুবাইর বিন মুত্'ঈম, তু'আইমাহ্ বিন 'আদী এবং হারিস বিন 'আমির- বনী নওফাল বিন আবদে মানাফ থেকে (৫), (৬), (৭) শাইবাহ বিন রাবী'আহ, 'উতবাহ বিন রাবী'আহ এবং আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারব- বনী আবদে শামস্ বিন আবদে মানাফ থেকে। (৮) নায্র বিন হারিস- বনী আবদুদার থেকে। (৯), (১০), (১১) আবুল বাখতারী বিন হিশাম, যাম'আহ

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> এ দিনক্ষণ বা তারীৰ আল্লামা সুলায়মান মানসুরপুরীর গবেষণার আলোকে নির্দিষ্ট করা হল। রহমাতৃল্লিল আলামীন ১/৯৫, ৯৭, ১০২, ২য় বঙ ৪৭১ পৃঃ।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে বলা হয়েছে যে, জিৰরাঈল (আঃ) নবী (১)-এর নিকট এ সভার সংবাদ এনেছিলেন এবং তাঁকে হিজরতের অনুমতি সংবাদ দিলেন। 'আয়িশাহ (২) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী (১) ঠিক দুপুরে আবৃ বকরের গৃহে এসে বললেন, হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। পূর্ণ বিবরণ পরে আছে।

বিন আসওয়াদ,ও হাকীম বিন হিযাম- বনী আসাদ বিন আব্দুল 'উয্যা থেকে। (১২), (১৩) নুবাইহ বিন হাজ্জাজ ও মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ- বনী সাহ্ম থেকে (১৪) উমাইয়া বিন খালাফ- বনী জুমাহ থেকে।

নির্ধারিত সময়ে যখন এ সব নেতৃবৃন্দ দারুন নদওয়ায় (সংসদভবনে) পৌছলেন তখন ইবলীসও সদ্রান্ত পণ্ডিতের রূপ ধরে অত্যন্ত অভিজাত মানের পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাস্তা ঘিরে দরজার উপর দণ্ডায়মান হল। তাকে দেখে লোক সকলে আপোষে বলাবলি করতে লাগল। 'ইনি কোথাকার শাইখ (পণ্ডিত)"?

ইবলীস বলল, 'ইনি হচ্ছেন নাজদের শাইখ।' আপনাদের প্রোগ্রাম শুনে উপস্থিত হয়েছেন, 'কথাবার্তা শুনতে চান এবং সম্ভব হলে প্রয়োজন মাফিক পরামর্শদান করতে চান।'

লোকেরা বলল, 'বেশ ভাল, আপনি ভিতরে আসুন"। এ সুযোগে ইবলীস তাদের সঙ্গে ভিতরে গেল।

সংসদীয় বিতর্ক শেষে সর্ব সম্মতিক্রমে নাবী (ﷺ)-কে অন্যায়ভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ( النُقَاشُ الْبَرُلَمَانِيَ النُقَاشُ الْبَرُلَمَانِيَ ﴿ وَالْاَجْمَاعُ عَالَى قَدَارٍ غَاشِهِ مِقَدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

কিন্তু শাইখ নাজদী বলল, 'আল্লাহর কসম! এটা সঠিক প্রস্তাব হল না। তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, ঐ ব্যক্তির কথা কত চমৎকার এবং কথা বলার ধারা কতটা মধুর। তোমরা দেখনা কিভাবে সে মানুষের মন জয় করে চলেছে। আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি এটা কর তবে সে কোন আরব গোত্রে গিয়ে আশ্রয় নেবে এবং তাদেরকে নিজ অনুসারী করে নেবে। তারপর তাদের সঙ্গে সখ্যতা করে তোমাদের শহরে আক্রমণ চালিয়ে তোমাদের কোনঠোসা করে ফেলবে এবং যাচ্ছেতাই ব্যবহার করবে। তোমরা যে সমাধানের কথা বলছ তা বাদ দিয়ে অন্য সমাধানের কথা চিন্তা করো।'

আবুল বাখতারী বলল, 'তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখ। বন্দী অবস্থায় তাঁকে ঘরে আবদ্ধ রেখে বের থেকে দরজা বন্ধ করে দাও এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য (মৃত্যু) অপেক্ষা করতে থাক। যেমনটি ইতোপূর্বে কবিদের বেলায় (যুহাইর, নাবেগা ও অন্যান্য) হয়েছিল।'

শাইখ নাজদী বলল, 'না, আল্লাহর কসম! এ প্রস্তাব তেমন সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা তাকে বন্দী করো যেমনটি তোমরা বলছ তাহলে তাঁর খবর বন্ধ দরজা দিয়েই বের হয়ে তাঁর সঙ্গীদের নিকট পৌছে যাবে। আর তখন তাদের পক্ষে হয়তো এটা অসম্ভব হবে না যে, তারা তোমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। এরপর তারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে একদম পর্যুদস্ত করে ফেলবে। অতএব, এ প্রস্তাবও সমর্থনযোগ্য নয়। অন্য কোন সমাধানের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

এরপর দুটি প্রস্তাবই যখন সংসদ কর্তৃক নাকচ হয়ে গেল তখন পেশ করা হল অন্য একটি প্রস্তাব। এ প্রস্তাবটি পেশ করল মক্কার সব চেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তি আবৃ জাহল। সে বলল, 'ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মদ হ্রু) সম্পর্কে আমার একটি অভিমত রয়েছে। আমি দেখছি এ যাবং তোমরা কেউই সে পর্যন্ত পৌছতে পারনি। লোকেরা বলল, 'আবুল হাকাম! সেটা কী?'

আবৃ জাহল বলল, 'আমাদের প্রস্তাব হল প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠাম দেহী ও শক্তিশালী যুবক নির্বাচন করা হোক এবং প্রত্যেককে একটি করে ধারালো তরবারী দেয়া হোক। তারপর সকলেই তার দিকে অগ্রসর হোক এবং সকলেই এক সঙ্গে তলোয়ার মেরে তাকে হত্যা করুক। তাহলেই আমরা তার হাত থেকে নিস্ত রি পেয়ে যাব। আর এভাবে হত্যা করার ফল হবে রক্তপাতের দায়িত্বটা সকল গোত্রের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে

পড়বে। এর একটি বিশেষ সুবিধা হবে বনু আবদে মানাফ সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। ফলে (একটি খুনের বদলে একশত উট প্রদান) দিয়াত গ্রহণে রাজী হয়ে যাবে এবং আমরা তা আদায় করে দেব।  $^{3}$ 

শাইখ নাজদী বলল, 'এ যুবক যে কথা বলল সেটাই কার্যকর থাকল। যদি কোন প্রস্তাব ও সমর্থনের প্রশ্ন আসে তবে এটাই থাকবে, অন্যগুলোর তেমন কোন গুরুত্বই থাকবে না।'

মক্কার সংসদ এমনভাবে এক কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য ও জঘন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে সে দিনের মতো মুলতবী হয়ে গেল। আর সদস্যগণ এ সিদ্ধান্ত ত্ববিৎ বাস্তবায়ণে সংকল্পবদ্ধ হয়ে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ৪৮০-৪৮২ পৃঃ।

# هِجْرَةُ النَّبِيِّ রাস্লুল্লাহ ()-এর হিজরত

## আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার ইচ্ছে ও কুরাইশদের প্রচেষ্টা (رَبَيْنَ تَدْبِيْرِ قُرَيْشِ وَتَدْبِيْرِ اللهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى)

তারা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এমন জঘন্য পরামর্শ সভা অত্যন্ত গোপনে করে যাতে কার্যসিদ্ধির আগ পর্যন্ত কেউ জানতে না পারে। তারা তাদের এতদিন যাবং প্রতিরোধের ধরণে পরিবর্তন নিয়ে আরে স যা পূর্বের সব সিদ্ধান্তের চেয়ে নিতান্ত ভয়াবহ ও লোমহর্ষক। এটা ছিল কুরাইশদের চক্রান্ত। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলাও কৌশল অবলম্বন করলেন। তাদেরকে এমনভাবে ব্যর্থ করে দেয়া হলো যে তারা বুঝতেও পারল না। তখন জিবরাঈল (﴿ﷺ) মহান ও বরকতময় প্রভুর তরফ থেকে আল্লাহর বাণী নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে কুরাইশ মুশরিকদের ষড়যন্তের কথা জনালেন। তিনি বললেন যে, 'আপনার প্রভু পরওয়ারদেগার মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেছেন জিবরাঈল (﴿ﷺ) তাঁকে হিজরতের সময় নির্ধারণ করে দিলেন এবং কুরাইশদের কিভাবে প্রতিহত করতে হবে তা বলে দিলেন। অতঃপর বললেন, 'আপনি এ যাবং যে শয্যায় শয়ন করে এসেছেন আজ রাত্রে সে শয্যায় শয়ন করবেন না।'

হিজরত সংক্রান্ত আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হওয়ার পর নাবী কারীম (১) ঠিক দুপুরে মানুষেরা যখন বাড়িতে বিশ্রাম নেয়- আবৃ বাক্র (১) এর গৃহে তাশরীফ আনয়ন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, হিজরতের সময় এবং পস্থা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। 'আয়িশাহ ক্রিলা বর্ণনা করেছেন, 'আমরা আব্বার (আবৃ বাক্র ক্রি)-এর) বাড়িতে ঠিক দুপুরে বসেছিলাম তখন এক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে, নাবী কারীম (১) মাথা ঢেকে আগমন করছেন। এটা দিবা ভাগের এমন সময় ছিল যে সময় রাস্লুল্লাহ (১) সাধারণতঃ কোথাও যেতেন না। আবৃ বাক্র ক্রি বললেন 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি এ সময় কোন্ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য আগমন করেছেন?'

'আয়িশাহ হ্রিল্লী বর্ণনা করেছেন, 'রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন, তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়া হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর আবৃ বাক্র (ﷺ) কে বললেন, 'আপনার কাছে যে সকল লোক রয়েছে তাদের সরিয়ে দিন।'

আবৃ বাক্র বললেন, 'যথেষ্ট, আপনার গৃহিনী ছাড়া এখানে আর কেউই নেই। আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)।

তিনি বললেন, 'ভাল, হিজরত করার জন্য আল্লাহ রাব্বল আলামীনের তরফ থেকে আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

আবৃ বাক্র বললেন, 'সাথে... হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'হাা"।

তারপর হিজরতের সময় সূচী নির্ধারণ করে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং রাতের আগমনের জন্য প্রতীক্ষারত রইলেন। তিনি (ﷺ) এ দিন এমনভাবে প্রস্তুতি নিলেন যে, হিজরতের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রস্তুতির কথা কেউ জানতে পারল না। নচেৎ জানতে পারলে অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কুরাইশরা দ্বিধাবোধ করতো না।

### রাস্পুরাহ ()-এর বাড়ি ঘেরাও (ﷺ) রাস্পুরাহ (﴿ﷺ)

এক দিকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন, অন্য দিকে মক্কার পাপিষ্ঠরা দারুন নাদওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকল। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিমু তালিকাভুক্ত এগার জন পাপীষ্ঠকে নির্বাচন করা হল। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে:

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮২ পুঃ। যা'দুল মাদ ২য় খণ্ড ৫২ পুঃ।

(১) আবৃ জাহল বিন হিশাম, (২) হাকাম বিন আবীল 'আস, (৩) 'উত্ত্ববা বিন আবৃ মু'আইত্ব, (৪) নায্র বিন হারিস (৫) উমাইয়া বিন খালাফ, (৬) যাম'আহ বিন আসওয়াদ, (৭) তু'আইমাহ বিন 'আদী, (৮) আবৃ লাহাব, (৯) উবাই বিন খালাফ, (১০) নুবাইহ বিন হাজ্জাজ এবং তার ভাই (১১) মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ।

রাস্লুলাহ (১৯৯)-এর স্বভাবগত অভ্যাস ছিল তিনি এশার সালাত পর রাত্রের প্রথম প্রহরে ঘুমিয়ে যেতেন এবং অর্ধ রাত্রিতে জেগে মাসজিদুল হারামে চলে যেতেন। তিনি (১৯৯) সেখানে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। রাস্লুলাহ (১৯৯৯) 'আলী ১৯৯৯-কে বললেন, 'তুমি আমার এ সবুজ হাযরামী' চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।

অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলো, ধরনীতে নিস্তব্ধতা নেমে এল এবং অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ল- এমন সময় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ অতি গোপনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাড়িতে হাজির হলো। তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্য তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘরের দরজায় অবস্থান করলো। তাদের ধারণা ছিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুমিয়ে আছেন, তিনি যখনই বেন হবেন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করবে।

তাদের এ ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ ও কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের অবস্থা এতই দৃঢ় ছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা কেল্পাহ ফতেহ করে দেবে। আবৃ জাহল চরম অহংকার, উপহাস ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাবী (ﷺ) এর গৃহ ঘেরাওকারী আপন সঙ্গীদের বলল, 'মুহাম্মদ (ﷺ) বলছে যে, যদি তোমরা তার ধর্মে প্রবেশ কর, তার অনুসরণ কর তাহলে অনারবদের উপর আরবদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরে আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন উরদুনের বাগানসমূহের মতো বাগান দেয়া হবে। আর যদি তোমরা তা না কর তাহলে তার পক্ষ থেকে ভোমাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হবে। আর এ অবস্থায় মৃত্যুর পর আবার যখন তোমাদের উঠানো হবে তখন ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সেখানে না কি অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

যাহোক, জঘন্যতম এ পাপাচার অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল রাত দুপুরের পরক্ষণ যে সময় রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) বাড়ি থেকে বের হন। এ জন্য তারা রাত জেগে সময় কাটাচ্ছিল এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল। কিন্তু আল্লাহর ব্যবস্থাই হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তাঁর বিজয়ই হচ্ছে প্রকৃত বিজয়। তাঁরই একক এখতিয়ারে রয়েছে আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাঁকে বাঁচাতে চান কেউই তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। আবার তিনি যাকে পাকড়াও করতে চান পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে নিমের আয়াতে কারীমায় রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللّّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

'স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন কাফিরগণ তোমাকে বন্দী করার কিংবা হত্যা করার কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।' (আল-আনফাল ৮: ৩০)

কুরাইশ মুশরিকগণ তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। উন্মন্ত জিঘাংসু শত্রু পরিবেষ্টিত রাসূলুল্লাহ (ক্রে) 'আলী ক্রে)—কে বললেন, 'তুমি আমার এ সবুজ হাযরামী' চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ক্রে)—এ চাদর গায়ে দিয়েই শুয়ে থাকতেন।

<sup>&#</sup>x27; যা'দুল মাহদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ।

<sup>ै</sup> হাযমারাউতের (দক্ষিণ ইয়েমেনের) তৈরি চাদরকে হাযরামী চাদর বলা হয়।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> প্রাপ্তক্ত ১ম খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> হাষমারাউতের (দক্ষিণ ইয়েমেনের) তৈরি চাদরকে হাযরামী চাদর বলা হয়।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮২-৪৮৩ পৃঃ।

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) গৃহের বাইরে গমন করলেন এবং মুশরিকদের কাতার ফেড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি দরে রাখলেন যার ফলে তারা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে আর দেখতে পেল না। এ সময় তিনি এ আয়াত কারীমাটি পাঠ করছিলেন,

'তাদের সামনে আমি একটা (বাধার) প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, আর পেছনে একটা প্রাচীর, উপরন্তু তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি; কাজেই তারা দেখতে পায় না।' (ইয়া সীন ৩৬ : ৯)

এ সময় এমন কোন মুশরিক বাকি ছিল না যার মাথায় তিনি মাটি নিক্ষেপ করেন নি। এরপর তিনি আবৃ বাক্র ক্রিট্র-এর গৃহে গমন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়ামান অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁরা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে 'সাওর' নামক পর্বত গুহায় গিয়ে পৌছলেন।

এদিকে অবরোধকারীরা রাত ১২ টার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তার আগেই তাদের নিকট তাদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার সংবাদ পৌঁছে গেল। অবস্থা হল এই যে, তাদের নিকট এক আগন্তুক এসে তাদেরকে (১৯)-এর দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল 'আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? তারা বলল, 'আমরা মুহাম্মদ (১৯)-কে খতম করার অপেক্ষায় রয়েছি।'

সে বলল, 'উদ্দেশ্য সাধনে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছ। আল্লাহর কসম! কিছুক্ষণ পূর্বে, মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের সম্মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি তোমাদের মাথার উপর এক মুষ্টি মৃত্তিকা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।'

তারা বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে দেখিনি। এ বলে তারা মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর দারুল হতাশা ও ক্রোধের সঙ্গে তারা দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে গৃহের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকল। চাদর জড়ানো অবস্থায় শায়িত 'আলী ভ্রা দৃষ্টি গোচর হলে তারা বলতে লাগল, 'আল্লাহর কসম! এই তো মুহাম্মদ (্রু) শুয়ে আছে।' তিনি শুয়ে আছেন এ ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে সকালের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। এ দিকে যখন সকাল হল এবং 'আলী (ক্রা) বিছানা ছেড়ে উঠলেন তখন তারা বুঝতে পারল যে, সত্যি সত্যিই মুহাম্মদ (্রু) নেই। তারা অত্যন্ত ক্রদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে 'আলী (ক্রা)-কে জিজ্ঞেস করল, 'মুহাম্মদ (ক্রা) কোথায়"? হয়রত 'আলী (ক্রা) বললেন, "আমি জানিনা।"

### গৃহ থেকে গুহা পর্যম্ভ (إِلَى الْغَارِ إِلَى الْخَارِ ) :

রাস্লুল্লাহ ২৭শে সফর চতুর্দশ নবুওয়াত সাল মোতাবেক ১২/১৩ই সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ মধ্যরাতের সামান্য কিছু সময় পর নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে জান-মালের ব্যাপারে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আবৃ বাক্র ক্রেন্স-এর গৃহে গমন করেছিলেন এবং সেখান থেকে পিছনের একটি জানালা দিয়ে বের হয়ে দুজনই পথ বেয়ে অগ্রসর হতে থাকেন যাতে রাতের অন্ধকার থাকতেই তারা মকা নগরীর বাইরে চলে যেতে সক্ষম হন। কারণ, রাস্লুল্লাহ ( জানতেন যে, কুরাইশগণ তাঁকে দেখতে না পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তার সন্ধানে লেগে পড়বে এবং সর্বপ্রথম যে রাস্তায় দৃষ্টি দেবে তা হচ্ছে মদীনার কর্মব্যস্ত রাস্তা যা উত্তর দিকে গেছে। এ জন্য তাঁরা সেই পথে যেতে থাকলেন যে পথটি ছিল সেই পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। অর্থাৎ ইয়ামান যাওয়ার পথ যা মক্কার দক্ষিণে দিকে অবস্থিত ছিল। এ পথ ধরে পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সুপ্রসিদ্ধ সাওর পর্বতের পাদদেশে গিয়ে পৌছলেন। এ পর্বতটি ছিল খুব উঁচু, পর্বত শীর্ষে আরোহণের পথ ছিল আঁকা-বাঁকা ও পাক জড়ানো। আরোহণের ব্যাপারটিও ছিল অত্যন্ত আয়াস-সাধ্য। এ পর্বত গাত্রের এখানে-সেখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর যা রাস্লুল্লাহ ( বির পদ্যুগলকে ক্ষত-কিক্ষত করে ফেলেছিল। বলা হয়েছে যে, তিনি পদচ্ছিত গোপন করার জন্য

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৩ পৃঃ। যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ।

ই রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ। সফরের এ মাস চতুর্দশ নবুয়ত বর্ষের ঐ সময় হবে যখন বৎসর আরম্ভ হবে মুহার্রম মাসে। আর যদি রাস্লুলাহ ( ে) যে মাসে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে মাস থেকে বৎসর গণনা করা হয়ে থাকে তাহলে তা ছিল নবুয়ত ত্রয়োদশ বর্ষের সফর মাসে। সাধারণ ইতিহাসবিদগণ প্রথম হিসাবটি গ্রহণ করেছেন। আর যাঁরা দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ঘটনার ক্রমধারায় ভুল করেছেন। আমি মুহার্রম থেকে বছরের তক্ত ধরেছি।

আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য তাঁর পা জখম হয়েছিল। যাহোক, আবৃ বাক্র এর সহায়তায় তিনি পর্বতের শৃঙ্গদেশে অবস্থিত গুহার পাশে গিয়ে পৌছলেন। এ গুহাটিই ইতিহাসে 'গারে সাওর বা সাওর গুহা' নামে পরিচিত।

## গুহায় প্রবেশ (إَذْ هُمَا فِي الْغَار)

গুহার নিকট উপস্থিত হয়ে আবৃ বাক্র ( বললেন, 'আল্লাহর ওয়ান্তে আপনি এখন গুহায় প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি প্রবেশ করে দেখি এখানে অসুবিধাজনক কোন কিছু আছে কিনা। যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে প্রথমে তা আমার সম্মুখীন হবে এবং এর ফলে আপনাকে প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। এ কথা বলার পর আবৃ বাক্র ( গেতির ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং প্রথমে গর্তটি পরিষ্কার করে নিলেন। গর্তের এক পাশে কিছু ছিদ্র ছিল। নিজের কাপড় টুকরো টুকরো করে তিনি ছিদ্রপথের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দুটো ছিদ্র মুখ বন্ধ করা সম্ভব হল না। আবৃ বাক্র ( দুটোর মুখে নিজ পদদ্বর স্থাপন করার পর ভিতরে আগমনের জন্য রাস্লুল্লাহ ( নিকট আর্য করলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে আবৃ বাক্র ( বিক্র)-এর উক্রতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘূমিয়ে পড়লেন।

এদিকে আবৃ বাক্র ( এ)-এর পায়ে ছিদ্র মধ্যস্থিত স্বর্প কিংবা বিচ্ছু কোন কিছুতে দংশন করল। তিনি বিষে কাতর হয়ে উঠলেন অথচ নড়াচড়া করলেন না এ ভয়ে য়ে, এর ফলে রাস্লুল্লাহ ( ে)-এর ঘুম ভেঙ্গে য়েতে পারে। এদিকে বিষের তীব্রতায় তাঁর চক্ষু যুগল থেকে অঞ্চ ঝরতে থাকল এবং সেই অঞ্চ বিন্দু ঝরে পড়ল রাস্লুল্লাহ ( ে)-এর মুখমগুলের উপর। এর ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আবৃ বাক্র ( তামার কী হয়েছে?"

তিনি আরয করলেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হউক, গর্তের ছিদ্র পথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে। এ কথা শ্রবণের পর রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) নিজের মুখ থেকে কিছুটা লালা নিয়ে সেই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে আবৃ বাক্র ﴿﴿﴿﴾﴾)-এর দংশন জনিত বিষব্যথা দূরীভূত হল। এ পর্বত গুহায় তাঁরা উভয়ে একাদিক্রমে তিন রাত্রি (ওক্র, শনি ও রবিবার রাত্রি) অবস্থান করলেন। আবৃ বাক্র ﴿﴿﴿﴾)-এর পুত্র আব্দুল্লাহও ঐ সময় একই সঙ্গে সেখানে রাত্রি যাপন করতেন। 'আয়িশাহ ﴿﴿﴿﴾)-এর বর্ণনাতে তিনি ছিলেন একজন কর্মচ, বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক। সকলের অগোচরে রাত গভীর হলে তিনি সেখানে যেতেন এবং সাহরী সময়ের পূর্বেই মকায় ফিরে এসে মক্কাবাসীগণের সঙ্গে মিলিত হতেন। এতে মনে হতো যেন তিনি মক্কাতেই রাত্রি যাপন করেছেন। গুহায় আত্মগোপনকারীগণের বিরুদ্ধে মুশরিকগণ যে সকল ষড়যন্ত্র করত তা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তিনি তাঁদের নিকট পৌছিয়ে দিতেন।

এদিকে আবৃ বাক্র ্রি—এর গোলাম 'আমির বিন ফুহাইরাহ পর্বতের ময়দানে ছাগল চরাত এবং যখন রাত্রির এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যেত তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের নিকটে যেত এবং আত্মগোপনকারী নাবী (ক্রি) এবং তাঁর সাহাবীকে ক্রি দুগ্ধ পান করাত। আবার প্রভাত হওয়ার প্রাক্কালে সে ছাগলের পাল নিয়ে দূরে চলে যেত। পরপর তিন রাত্রেই সে এরপ করল। অধিকন্তু, আব্দুল্লাহ বিন আবৃ বকরের গমনাগমন পথে তাঁর পদ চিহ্নগুলো যাতে মিশে যায় তার জন্য 'আমির বিন ফুহাইরাহ সেই পথে ছাগল খেদিয়ে নিয়ে যেত। বি

#### কুরাইশদের প্রচেষ্টা ঃ

এদিকে কুরাইশদের অবস্থা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার উন্মাদনায় উন্মন্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করার পর প্রভাতে যখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারল যে, তিনি তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে

<sup>े</sup> রহমাতৃল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ। শাইখ আব্দুলাহ মুখাতসারুস ১৬৭ পৃঃ।

ই ওমর বিন খান্তাব থেকে ইমাম রায়ীন একথা বর্ণনা করেছেন। এ রেওয়ায়েতে এটা আছে যে, মৃত্যুর প্রান্তকালে এ বিষ তাঁর দেহে প্রতিক্রিয়া করল এবং এটাই ছিল তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ। বাবু মানাকেবে আবৃ বকর দ্রঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৩৬ পুঃ।

<sup>ి</sup> সহীহল বুখারী ১ম খণ্ড ৫৫৩-৫৫৪ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৬ পৃঃ।

যেতে সক্ষম হয়েছেন, তখন তারা একদম দিশেহারা হয়ে পড়ল এবং ক্রোধের আতিশয্যে ফেটে পড়তে চাইল। তাদের ক্রোধের প্রথম শিকার হলেন 'আলী ক্রান্তা। তাঁকে টেনে হিঁচড়ে কা'বাহ গৃহ পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং প্রায় এক ঘন্টা কাল যাবৎ তাঁর উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাল যাতে তার নিকট থেকে তাঁদের দুজনের সম্পর্কে খোঁজ খবর কিছুটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিছু তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদ গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ায় আবৃ বাক্র ক্রান্তা এর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং সেখানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করল। দরজার করাঘাত তানে আসমা বিনতে আবৃ বাক্র ক্রোভি বের হলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পিতা কোথায় আছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহই ভাল জানেন, আমি জানি না আব্বা কোথায় আছেন?' এতে কমবখত খবীস আবৃ জাহল তাঁর গণ্ডদেশে এমন জোরে চপেটাঘাত করল যে, সে ব্যথার চোটে চিৎকার করে উঠল এবং তার কানের বালী খুলে পড়ে গেল।

এরপর কুরাইশগণ একটি তড়িঘড়ি সভা করে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তাঁদের ধরার জন্য অনতিবিলম্বে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। ফলে মক্কা থেকে বেরিয়ে যে দিকে যত পথ গেছে সকল পথেই অত্যন্ত কড়া সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে দেয়া হল। অধিকন্ত, সর্বত্র এ ঘোষণাও প্রচার করে দেয়া হল যে, যদি কেউ মুহাম্মদ (১৯৯০) এবং আবৃ বাক্র (১৯৯০) –কে অথবা দুজনের যে কোন একজনকে জীবন্ত কিংবা মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারবে তাকে একশত উদ্ভেব সমন্বয়ে একটি অত্যন্ত মূল্যবান পুরন্ধার প্রদান করা হবে।

এই প্রচারনার ফলে বিভিন্ন বাহনারোহী, পদাতিক ও পদচিহ্নবিশারদগণ অত্যন্ত জোরে শোরে অনুসন্ধান কাজ শুরু করে দিল। প্রান্তর, পর্বতমালা, শস্যভূমি, বিরান অঞ্চল সর্বত্রই তারা অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যেতে থাকল, কিন্তু ফল হল না কিছুই।

রাস্লুলাহ (১৯) ও আবৃ বাক্র (১৯) যে পর্বত গুহার আত্মগোপন করে ছিলেন অনুসন্ধানকারীগণ সে গুহার প্রবেশ পথের পার্শ্বদেশে পৌছে গেল, কিন্তু আল্লাহ আপন কাজে জয়ী হলেন। সহীত্ল বুখারী শরীকে আনাস (১৯) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, 'আবৃ বাক্র (১৯) বলেছেন, 'আমি রাস্লুলাহ (১৯)-এর সঙ্গে গুহার থাকা অবস্থায় মাথা তুলে মানুষের পা দেখতে পেলাম।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নাবী (১৯) তাদের মধ্যে কেউ যদি শুধু নিজ দৃষ্টি নীচের দিকে নামায় তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে।'

তিনি বললেন, [الْمُكُتُ يَا أَبَا بَصُو، اللهُ كَالِفُهُنَا] 'আব্ বাক্র 🚍 চুপচাপ থাক। আমরা দুজন, আর তৃতীয় জন আছেন আল্লাহ তা'আলা।' অন্য একটি বর্ণনায় ভাষা এরূপ আছে,[مَا ظَنُكَ يَا أَبَا بَصُو بِالْفَتِينِ اللهُ كَالِفُهُنَا] 'হে আব্ বাক্র 🚍 এরূপদুজন লোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ।

প্রকৃত কথা হচ্ছে এটা ছিল একটি মু'জিয়া (অলৌকিক ঘটনা) যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (ক্রি)-কে প্রদান করেছিলেন। কাজেই অনুসন্ধানকারীগণ সে সময় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল যেখানে তিনি (ক্রি) ও তাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল কয়েক ফুটেরও কম।

भनीनात পথে (فِي الطّرِيْقِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)

তিনদিন যাবৎ নিক্ষল দৌড়ঝাঁপ এবং খোঁজাখুঁজির পর যখন কুরাইশদের আকস্মিক প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় অনুসন্ধান কাজের মাত্রা মন্দীভূত হয়ে এল এবং তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা কিছুটা স্তিমিত

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> রহমা**তৃপ্রিল আলা**মীন ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>quot; সহীন্থল বুখারী ১ম খণ্ড ৫৫৪ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সহীছল বুখারী ১ম খণ্ড ৫১৬, ৫৫৮ পৃঃ। এক্ষেত্রে অবশাই স্মরণ রাখতে হবে যে, আবৃ বকর (क्क)-এর অস্থিরতার কারণ নিজ প্রাণের জয় নয় বরং এর একমাত্রে কারণ ছিল যা এ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন আবৃ বকর (क्क) পদরেখা বিশায়দগণকে দেখেছিলেন তখন রাস্লুলাহ (ক্ক) সম্পর্কে তাঁর চিন্তা হল। তিনি বললেন, 'আমি যদি মারা যাই তবে কেবলমাত্র আমি একজন লোকই মরব। কিন্তু যদি আপনাকে হত্যা করা হয়, তাহলে পুলো উন্মতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সময় রাস্লুলাহ (ক্ক) বলেছিলেন 'চিন্তা করবেন না। অবশাই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। দ্রঃ শেখ আবুলুলাহ কৃত মুখতাসায়েস সীরাহ ১৬৮ পৃঃ।

হয়ে পড়ল তখন রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) এবং আবৃ বাক্র ১৯৯০ মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলেন। আব্দুল্লাহ বিন টুরাইকিত্ব লাইসী যিনি সাহারা জনমানবশুন্য পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, মদীনায় পৌছিয়ে দেয়ার জন্য পূর্বে তাঁর সঙ্গে চুক্তি ও মজুরী নির্ধারিত হয়েছিল এবং তার নিকট দুটি বাহনও রাখা হয়েছিল। ঐ ব্যক্তি তখনো কুরাইশ মূর্তিপূজকদের দলভুক্ত থাকলেও পথ প্রদর্শক হিসেবে তাঁর উপর নির্ভর করার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাঁর সঙ্গে এ মর্মে কথাবার্তা ছিল যে, তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর চতুর্থ রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে তাকে গারে সাওর পৌছতে হবে। সেই কথা মোতাবেক সোমবারের দিবাগত রাত্রিতে বাহন দুটি নিয়ে উপস্থিত হলো (সেটি ছিল ১ম হিজরী সনের রবিউল আওয়াল মাসের চাঁদনী রাত মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)। আবৃ বাক্র ক্রি বাড়িতেই পরামর্শ করার সময় বলেছিলেন ইয়া রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) আমার বাহন দুটির মধ্যে একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবৃ বাক্র ( সফরের সামগ্রী নিয়ে এলেন কিন্তু তাতে ঝুলানোর জন্য বন্ধনের রশি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন যাত্রার সময় হয়ে এল এবং আসমা আদ্রী সামগ্রী ঝুলাতে গিয়ে দেখলেন তাতে বন্ধন রশি নেই, তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ খুললেন এবং তা দু ভাগে ভাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর এক অংশের সাহায্যে সামগ্রী ঝুলিয়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশের সাহায্যে কোমর বাঁধলেন। এ কারণেই তার উপাধি হয়েছিল যাতুন নিত্বাক্বাইন।

এরপর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) ও আবৃ বাক্র (১৯৯০) উটের পিঠে আরোহণ করলেন। 'আমর বিন ফুহায়রাও সঙ্গেছিলেন। পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত্ব মদীনা যাত্রার সাধারণ পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরলেন। সর্বপ্রথম সাওর গুহা হতে যাত্রা আরম্ভ করে তিনি (পথ প্রদর্শক) ইয়ামেনের পথে যাত্রা করলেন এবং দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তার পরে পশ্চিমদিকে ঘুরে সমুদ্রোপকূলের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপরে এমন এক পথে নিয়ে গেলেন যে পথের সন্ধান সাধারণ লোকেরা জানত না। এরপর উত্তর দিকে মোড় নিলেন যে পথ লোহিত সাগরের খুব কাছাকাছি ছিল। এপথে খুব অল্প মানুষ চলাচল করত।

রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) এ পথে যে সকল স্থান দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন ইবনে ইসহাক্ব তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পথপ্রদর্শক যখন তাদের দুজনকে নিয়ে বের হলেন তখন মক্কার নিমুভূমি অঞ্চল দিয়ে নিয়ে গেলেন এরপর উপকূল দিয়ে চলতে চলতে 'উসফানের নিমু দিয়ে পথ কাটলেন। এরপর আমাজের নিমুদিয়ে এগিয়ে চললেন এবং কুদাইদ পার হয়ে রাস্তা কাটলেন। এরপর সেখান থেকে চলতে চলতে খার্রারের দিকে পথ কাটলেন। তারপর সান্নায়াতুল মাররাহ দিয়ে তারপরে লিক্বফ দিয়ে তার পরে লিক্বফের বিস্তৃতি ভূমি অতিক্রম করেন। তারপর মিযাযের বিস্তৃণি ভূমিতে পৌছলেন এবং সেখান থেকে মিযাযের মোড় দিয়ে অতিক্রম করেন। তারপর যুল গুযওয়াইনের মোড়ের শস্য শ্যামল ভূমিতে যান। তারপরে যু কাশ্র মাঠে প্রবেশ করে জাদাজিদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজরাদে পৌছেন। এরপর মাদলাজাহ তি'হিনের বিস্তৃণি অঞ্চলের পাশ দিয়ে যু সালাম অতিক্রম করেন। সেখান থেকে 'আবাবীদ তাপরে ফাজহ অভিমুখে যাত্রা করেন। তারপরে 'আর্জে অবতরণ করলেন। তারপরে রক্বার ডান পার্শ্ব দিয়ে সান্নায়াতুল 'আয়িরে গেলেন এবং রি'ম উপত্যকায় অবতরণ করেন। এরপরই কুবায় গিয়ে পৌছলেন। ব

### পথে ঘটিত কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা (فَقَعَ فِي الطَّرِيْقِ) :

১. সহীত্ব বুখারী শরীফে আবৃ বাক্র সিদ্দীক ( থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমরা (গারে সাওর থেকে বেরিয়ে) একটানা সারা রাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত চলতে থাকলাম। রোদের প্রথরতা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পথচারীর সংখ্যা কমতে থাকল এবং ঠিক দুপুরে পথ জনশূন্য হয়ে গেল। আমরা তখন দীর্ঘ বড়

<sup>্</sup>ব সহীত্ত বুখারী ১ম খণ্ড ৫৫৩-৫৫৫ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৮৬ পৃঃ।

<sup>ै</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯১-৪৯২ পুঃ।

পাথর দেখতে পেলাম যার ছায়ায় তখনো রোদ আসেনি। আমরা সেখানে নেমে পড়লাম। আমি নিজ হাতে রাস্লুল্লাহ (क्ष्णू)-এর শয়নের জন্য একটি জায়গা সমতল করে দিলাম এবং সেখানে একখানা চাদর পেতে দিয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রাস্ল (ক্ষ্ণুই)! আপনি এখানে শয়ন করুন আর আমি আপনার আশ-পাশের সব কিছু দেখাশুনা করছি। তিনি শয়ন করলেন এবং আমি সামনে ও পেছনের খোঁজ খবর নেওয়া এবং দেখাশোনার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন রাখাল তার ছাগলের পাল নিয়ে পাথরের দিকে চলে আসছে। সেই পাথর থেকে সেও ঐ জিনিসই চাচ্ছে যা আমরা চেয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, 'হে যুবক তুমি কার লোক?'

সে মক্কা অথবা মদীনার কোন লোকের কথা বলল। আমি তাকে বললাম, 'তোমার ছাগীর ওলানে কি কিছু দুধ আছে?' সে বলল, 'হাা"। আমি পুনরায় বললাম, 'সেটি কি দোহন করতে পারি?' সে বলল, 'হাা"। তারপর সে একটি ছাগী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, 'মাটি, খড়কুটো এবং লোম থেকে ওলানটা পরিষ্কার করে নাও। পরিষ্কার করে নেয়ার পর একটি পেয়ালায় অল্প কিছুটা দুধ দোহন করল। তারপর দুধটুকু আমি একটি চামড়ার পাত্রে ঢেলে নিলাম। রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর পানি এবং ওযুর জন্য ঐ পাত্রটি আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম।

আমি দৃধ্ধ পাত্র হাতে রাসূলুল্লাহর নিকট এসে দেখি তখনো তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছেন। কাজেই, তাকে ঘুম থেকে জগানোর সাহস হল না। তারপর যখন তিনি জাগ্রত হলেন তখন আমি দুধের মধ্যে কিছুটা পানি ঢেলে দিলাম যাতে দুধের তলদেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (২০০০) এ দৃধ্যুকু পান করুন", তিনি পান করলেন। তাকে পান করানোর সুযোগ প্রদানের জন্য আনন্দ উদ্বেল চিত্তে আল্লাহর সমীপে শুকরিয়া আদায় করলাম।

দুগ্ধ পানের পর রাসূলুল্লাহ (😂) বললেন, 'এখনো কি যাত্রার সময় হয়নি?'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল কেন হবে না, যাত্রার উপযুক্ত সময় হয়েছে,' তারপর আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম।

- ২. এই প্রবাস যাত্রাকালে আব্ বাক্র সাধারণতঃ রাস্লুল্লাহ (১)-এর রাদীফ থাকতেন। অর্থাৎ তিনি বাহনে নাবী (১)-এর পিছনে বসতেন। তিনি পিছনে বসতেন এ কারণে যে, তার মধ্যে বার্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল এবং মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই তার উপরেই পড়তো। রাস্লুল্লাহ (১)-এর মধ্যে তখনো যৌবনের চিহ্ন পরিষ্ণুট ছিল এজন্য তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম যেতো। এর ফল ছিল কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে আবৃ বাক্র (১)-এর এক জত্যন্ত স্কু উত্তর প্রদান করতেন। বলতেন, এই লোকটি আমাকে পথ বলে দিচ্ছেন। এতে লোকেরা সহজভাবে পথের কথাই বুরাতেন। কিন্তু এ কথার মাধ্যমে তিনি কল্যাণের পথকেই বোঝাতে চেয়েছেন।
- ৩. এই প্রবাস যাত্রাকালে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে রাস্লুল্লাহ (১৯) খুযা আহ গোত্রের উন্মু মা বাদের তাঁবুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তাদের বাসস্থান ছিল মকা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে কুদাইদের মুশাল্লালে। ইনি একজন নামকরা স্বাস্থ্যবান মহিলা ছিলেন। হাতে হাঁটু ধারণ করে তাঁবুর অঙ্গনে বসে থাকতেন এবং গমনাগমনকারীদেরকে পানাহার করাতেন। রাস্লুল্লাহ (১৯) তাকে জিজ্জেস করলেন আপনার নিকট কিছু আছে? তিনি বললেন, 'আমার নিকট যদি কিছু থাকত তাহলে আল্লাহর ওয়ান্তে আপনাদের মেহমানদারীতে কোন প্রকার ক্রটি হতো না। ঘরে তেমন কিছুই নেই, বকরীগুলোও রয়েছে দূরদ্রান্তে। সময়টা ছিল দূর্ভিক্ষ কবলিত।

রাসূলুল্লাহ (🚐) দেখলেন তাঁবুর এক কোনে একটি বকরী রয়েছে।

তিনি বললেন, 'হে উম্মু মা'বাদ, এটা কেমন বকরী? মহিলা বললেন, ওর দুর্বলতার কারণে ওকে দলের বাইরে রাখা হয়েছে। নাবী (ক্ষ্মু) বললেন ওর ওলানে কি কিছু দুধ আছে? তিনি বললেন, 'দুধ দানের মতো তার কোন শক্তিই নেই।' নাবী (ক্ষ্মু) বললেন, 'অনুমতি দিলে আমি তাকে দোহন করি"।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> স**হীহুল বুখা**রী ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ।

ই সহীন্ত্রল বুখারী আনাসহেত ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ।

মহিলা বললেন, 'হাাঁ", আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। যদি আপনি ওলানে দুধ দেখতে পান তবে অবশ্যই দোহন করবেন।'

এ কথাবার্তার পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বকরীটির ওলানের উপর হাত ফিরালেন, আল্লাহর নাম নিলেন এবং দুয়া করলেন। তারপর বকরীটা তার পেছনের পা দুটি বিস্তার করল এবং তার ওলান দুধে ভরপুর হয়ে উঠল।

রাস্লুল্লাহ (﴿ মা'বাদের বেশ বড় আকারের একটি পাত্র নিলেন এবং এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে, দুধের ফেনা পাত্রের উপরে উঠে গেল। দুধ দোহনের পর উদ্মু মা'বাদকে পান করালেন। তিনি দুগ্ধপানে পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হলেন। তারপর সঙ্গী সাথীদের পান করালেন। পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সকলকে পান করানোর পর তিনি নিজে পান করলেন। দ্বিতীয় বারেও তিনি এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে, পাত্র ভরে গেল। এ দুগ্ধ উদ্মু মা'বাদের নিকট রেখে দিয়ে তিনি সঙ্গীদেরসহ মদীনার পথে অগ্রসর হলেন।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁর স্বামী আবৃ মা'বাদ আপন দুর্বল বকরী যা দুর্বলতা হেতু ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটছিল হাঁকাতে হাঁকাতে এসে পৌছল। পাত্রভর্তি দুধ দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর সহধর্মিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ তুমি কোথায় পেলে? সে ক্ষেত্রে দুগ্ধবতী বকরীগুলো দূর চারণ ভূমিতে ছিল এবং বাড়িতে কোন দুগ্ধবতী বকরীই ছিলনা, সেক্ষেত্রে পাত্রে এত দুধ এল কোথায় থেকে?

স্ত্রী উন্মু মা'বাদ তাঁর স্বামীকে সেই বরকতময় মেহমানের কথা জানালেন যিনি পথ চলার সময় তাঁর গৃহে আগমন করেন এবং যেভাবে যা ঘটেছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। এ সব কথা শ্রবণের পর স্বামী আবৃ মা'বাদ বললেন, 'এঁকে তো ঠিক সেই লোক বলে মনে হচ্ছে যাঁকে কুরাইশগণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।' আবৃ মা'বাদ পুনরায় তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'আছো তাঁর আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা কর দেখি।'

স্বামীর এ কথা শ্রবণের পর উন্মু মা'বাদ অত্যন্ত জীবন্ত ও আকর্ষণীয়ভাবে তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতার এমন একটি নকশা অংকণ করলেন তাতে মনে হল শ্রবণকারীগণ যেন তাঁকে চোখের সন্মুখেই দেখছে (কেতাবের শেষ ভাগে সেই গুণগুলোর কথা উল্লেখিত হবে)। মেহমানের এ সকল গুণের কথা অবগত হয়ে আবৃ মা'বাদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! ইনি তো কুরাইশদের সেই সাথী লোকেরা যাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার কথা বলছেন। আমার ইচ্ছে তাঁর বন্ধুত্ব গ্রহণ করি এবং যদি কোন পথ পাই তাহলে অবশ্যই তা করব।' এদিকে মক্কায় এটি ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যা মানুষ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু বক্তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কথাগুলো ছিল এরূপ:

جزى الله رب العرش خير جزائه \*\* رفيقين حَلَّا خيستى أم مَعْبَدِ هما نزلا بالبِرِ وارتحلا به \*\* وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا لقُصَى ما زَوَى الله عنكم \*\* به من فعال لا يُحَاذى وسُوُدُد ليَهْنِ بني كعب مكان فَتاتِهم \*\* ومقعدُها للمؤمنين بَمْرصَد سَلُوْا أَختكم عن شاتها وإنائها \*\* فإنكم إن تسألوا الشاة تَشْهَد

অর্থ: আরশের প্রভু আল্লাহ ঐ দু'বন্ধুকে উত্তম পুরন্ধার দেন যারা উন্মু মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছিলেন। তারা দুজনে কল্যাণের সঙ্গে অবতরণ করেছেন এবং কল্যাণের সঙ্গে গমন করেছেন। যিনি মুহাম্মদ (১৯)-এর বন্ধু হয়েছেন, তিনি সফলকাম হয়েছেন। হায় কুসাই! আল্লাহ তোমাদের থেকে কত নজিরবিহীন কার্যকলাপ ও নেতৃত্ব গুটিয়ে নিয়ে তাদেরকে দিয়েছেন, অর্থাৎ বনু কা'বদেরকে, ওদের মহিলাবর্গের অবস্থান স্থল এবং মুমিনদের সেনাটোকী বরকতময় হোক। তোমরা নিজ ভগ্নিদেরকে তাদের পাত্র এবং বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি যদি স্বয়ং বকরীদেরকেও জিজ্ঞেস কর তবে তারাও সাক্ষ্য দেবে।

আসমা জ্রা বলছেন, 'আমরা জানতাম না যে, রাসূলুল্লাহ (ক্রা) কোন্ দিকে গমন করেছেন। ইতোমধ্যে একজন জিন মক্কার নিমুভূমি থেকে এ কবিতা পাঠ করতে করতে এল। মানুষ তার পিছনে পিছনে চলছিল, তার কথা শুনছিল, কিন্তু তাকে কেউই দেখতে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে মক্কার উচ্চভূমি থেকে বের হয়ে গেল।'

তিনি বলেন, 'আমরা যখন তাঁর কথা শুনলাম তখন বুঝতে পারলাম রাস্লুল্লাহ (ﷺ) কোন দিকে গমন করেছেন। অর্থাৎ তিনি গমন করেছেন মদীনার দিকে।

8. সুরাক্বাহ বিন মালিক পথের মধ্যে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছু ধাওয়া করে। এ ঘটনা সুরাক্বাহ নিজেই বর্ণনা করেছে। সে বলেছে, 'আমি নিজ সম্প্রদায় বনী মুদলিজের এক সভায় বসেছিলাম। ইতোমধ্যে একজন লোক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। সে বলল, 'হে সুরাক্বাহ! আমি কিছুক্ষণ পূর্বে উপকৃলে কতিপয় লোককে দেখলাম। আমার ধারণা এরা হবেন মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ।'

সুরাক্বাহ বলেন, 'আমি বুঝে গেলাম যে, এঁরা তাঁরাই।' কিন্তু ঐ লোকটির ধারণা পালটিয়ে দেয়ার জন্য তাকে বললাম, 'এরা তারা নয়। বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ যারা আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করল।'

'এরপর সভাস্থানে সামান্য সময় অপেক্ষা করে অন্দর মহলে চলে গেলাম এবং নিজ দাসীকে নির্দেশ দিলাম আন্তাবল থেকে আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে গিয়ে ঢিবির পিছনে আমার জন্য অপেক্ষা করতে। এদিকে আমি নিজ তীর গ্রহণ করলাম এবং বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে বের হলাম। এ সময় আমার হাতের লাঠিটির এক মাথা মাটির সঙ্গে ঘর্ষণ খাচ্ছিল এবং অন্য মাথা নীচু করে রাখা ছিল। এ অবস্থায় আমি নিজ ঘোড়ার নিকট গিয়ে তার উপর আরোহণ করলাম। তারপর লোকটির কথিত দিক লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম।'

আমি দেখলাম সে আমাকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে ছুটছে। এক পর্যায়ে আমি তাদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম, কিন্তু আকস্মিকভাবে আমাকে সমেত ঘোড়ার পা পিছলিয়ে যাওয়ায় আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তুনের দিকে হাত বাড়ালাম এবং পাশার তীর বের করে জানতে চাইলাম যে, তাঁকে বিপদে ফেলতে পারব কিনা। কিন্তু যে তীরটি বেরিয়ে আসল সেটা আমার অপছন্দনীয়। কিন্তু আমি তীরের সাংকেতিক অভিব্যক্তি এড়িয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটতে লাগল এবং এক পর্যায়ে নাবী (ﷺ)-এর কণ্ঠ নিঃসৃত কুরআনের পাঠ আমার কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হল। তিনি কোন সময়ের জন্যও পিছনে ফিরে তাকান নি। কিন্তু আবৃ বাক্র (ﷺ) বার বার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

আর সামান্য পথ অতিক্রম হলে তাঁদের পথ রোধ করতে পারি এমন এক অবস্থায় আকস্মিকভাবে আমার ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ঢুকে গেল। এতে আমি তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম। আমি অবস্থাটা সামলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য ঘোড়াটিকে ধমকা-ধমকি শুরু করলাম। আমার ধমক খেয়ে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু সহজে তা পারল না। অবশেষে অনেক কষ্ট করে সে পা টেনে বের করল। কিন্তু সে যখন বহু কষ্টের পর উঠে দাঁড়াল তখন তার পদচিহ্ন থেকে আসমানের দিকে ধোঁয়ার মতো ধূলি প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমি আবার পাশার তীর থেকে আমার ভাগ্যান্বেষণের ইঙ্গিত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কিন্তু আবার ঐ তীরটিই বের হল, যা আমার অপছন্দনীয় ছিল। এরপর আমি তাঁদের নিরাপত্তা চেয়ে আহ্বান জানালে তাঁরা থেমে গেলেন। আমি ঘোড়া খেদিয়ে তাঁদের নিকট পৌছলাম। যখন আমি তাঁদেরকে থামিয়ে ছিলাম তখনই আমার মনে এ কথাটা গেঁথে গিয়েছিল যে, মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿)})-ই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন। এজন্য আমি তাকে বললাম যে, 'আপনার সম্প্রদায় আপনার প্রাণের বিনিময়ে পুরন্ধার ঘোষণা করেছে' এবং ঐ কথার সূত্রেই আমি তাঁকে মানুষের মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। অধিকন্ত, কিছু খাদ্য-সামগ্রী এবং আসবাবপত্রেরও ব্যবস্থা করে দিতে চাইলাম। কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করলেন না এবং আমাকে কোন প্রশ্নও জিজ্জেস করলেন না। শুধু এ টুকুই বললেন যে, 'আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।' আমি আরয করলাম 'আমাকে নিরাপত্তা

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> যা'দূল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫৩-৫৪ পৃঃ। বনু খোযয়ার আবাদী অবস্থানের প্রতিদৃষ্টি রেখে এ কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য যে, এ গটনাটি গার থেকে যাত্রা পরে ২য় দিনে সংঘটিত হয়েছিল।

পরওয়ানা লিখে দিন।' তিনি 'আমির বিন ফুহাইরাহকে তা লিখে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করায়। তিনি এক টুকরো চামড়ার উপর তা লিখে আমার হাতে দিলেন। তারপর নাবী (ﷺ)-এর দল সম্মুখে পানে অগ্রসর হলেন।'

এ ঘটনা সম্পর্কে খোদ আবৃ বাক্র ()-এর এক রেওয়ায়েতে এর বর্ণনা রয়েছে যে, 'আমাদের যাত্রা করার পর আমাদের স্বগোত্রীয় লোকজন অনুসন্ধান কাজে তৎপর হয়ে ওঠে, কিন্তু সুরাক্ত্বাহ বিন মালিক বিন জু'শুম ছাড়া যারা নিজ ঘোড়ায় উঠেছিল তার কেউই আমাদের নাগাল পায়নি। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল () । আমাদের পিছনে আগমনকারীরা আমাদেরকে পেয়ে যাবে।'

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, [১٠:التوبة নাস্লুল্লাহ (﴿ مَعْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا﴾

'চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গেই আছেন।' (আত্-ভাওবাহ ৯ : ৪০)

যাহোক, সুরাক্বাহ প্রত্যাবর্তন করে দেখে যে, লোকজন সব হন্যে হয়ে অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচছে। সে তাদের বলল, 'এ দিকের খোঁজ খবর আমি নিয়েছি। এদিকে তোমাদের যা কাজ ছিল তা যথারীতি করা হয়েছে। এভাবে সে লোকেদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। দিনের প্রথম ভাগে যে ছিল আক্রমণকারী শক্র, দিনের শেষ ভাগে সেই হল জীবন রক্ষাকারী বন্ধু।"

৫. পথে রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুু)-এর ছোট্ট কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বুরাইদাহ বিন হুসাইব আসলামীর। সে ছিল নিজ সম্প্রদায়ের নেতা এবং শক্তিমান পুরুষ। তার সাথে প্রায়্ম আশি জন লোক ছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গী সাথীগণও ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুুুু) এশার সালাত আদায় করেন এবং এসব লোকেরাও তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেন। বুরাইদাহ তার স্বীয় গোত্রের সঙ্গেই বসবাস করেন এবং উহুদ যুদ্ধের পর রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ( ফাল বিশ্বাস করতেন কিন্তু তি্বারাহ (এর প্রকার ভাগ্য নির্ণায়) বিশ্বাস করতেন না। বুরাইদাহ ( সত্তর জন লোকের এক কাফেলাসহ মদীনায় আগমন করেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (ফ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোন কওমের লোক। তারা বললো আমরা আসলাম গোত্রের। এরপর আবু বাক্রকে বললেন, আমি নিরাপদ হলাম। অতঃপর তিনি (ফ) কোন গোত্রের? তারা বললো বনু সাহম গোত্রের। তিনি বললেন তোমর অংশ বের হয়ে গেছে।

৭. রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) আবু আওস তামীম বিন হাযার আসলামী অথবা আবু তামীম আওস বিন হাযার আসলামীর নিকট দিয়ে 'আর্য-এর হারশা ও জুহ্ফাহর মধ্যবর্তী কাহদাওয়াত অতিক্রম করছিলেন। তাঁর পিঠের ব্যথার কারণে ধীরে পথ চলছিলেন। সে সময় তিনি (১৯৯০) এবং আবু বাক্র ১৯৯০ একই উটের সওয়ারী ছিলেন। আওস লোকজন তাঁকে সওয়ার জন্য একটা উট প্রদান করলেন এবং তাদের সাথে মাস'উদ নামক এক ক্রীতদাসকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। ক্রীতদাসকে বলে দিলেন যে, তাঁদের সাথে সাথে পথ চলবে। কক্ষনোই তাদের থেকে প্রথক হবে না। ফলে সে তাঁদের সাথে চলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মদীনায় পৌছে গেলেন। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) মাস'উদকে তার মনিবের নিকটে ফিরত পাঠালেন। আর তাকে এ নির্দেশ দিলেন থে, সে যেন আওস গোত্রের লোকেদের বলে যে, তারা যেন তাদের এ উটের গর্দানে গাধার ন্যায় দুটো আংটা পরিয়ে দেয় এবং উভয়ের মাঝে দুরত্ব রাখে। এটাই তাদের চিহ্ন। মুশরিকরা উহুদ প্রান্তরে উপস্থিত হলে আওস তার ক্রীতদাস মাস'উদ বিন হুনাইদাহকে 'আর্য হতে রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর দরবারে গিয়ে মুশরিকদের বিষয়ে খবর দেয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। এ ঘটনাকে ইবনু মা'কূল ত্বাবারী থেকে বর্ণনা করেছেন।

শহীহৃল বুখারী শরীফ ১ম খন্ত ৫৫৪ পৃঃ। বনী মুদলেজদের বাড়ি রাবেণের নিকটবর্তী ছিল। সুরাকা সেই সময় নবী (১)-এর অনুসন্ধানে রত হয়েছিলেন যখন তিনি কুদাইদ থেকে উপরে যাচিছলেন। যাদুল মা'আদ ২য় খন্ত ৫৩ পৃঃ। এটা অধিক গ্রহণযোগ্য এ কারণে যে, গুহা থেকে বাত্রার তৃতীয় দিবসে পিছু ধাওয়ার এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> স**হীহুদ বুখা**রী শরীফ, ১ম খণ্ড ৫১৬ পুঃ।

<sup>ু</sup> যা দুল মাযাদ ২য় খণ্ড ৫৩ পৃঃ।

তিনি রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর মদীনায় আগমনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি 'আর্যে বসবাস করতেন।

৭. পথ চলার পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বাতনে রি'মে যুবাইর বিন 'আউওয়ামের সাক্ষাৎ হয়। মুসলিমগণের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে তিনি সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। যুবাইর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও আবৃ বাক্র ﷺ-কে সাদা কাপড় প্রদান করেন।

### क्वारा जागमन (النُّرُولُ بِقُبَاءٍ)

৮ই রবিউল আওয়াল, ১৪ই নাবাবী সনে, অর্থাৎ ১ম হিজরী সন মোতাবেক ২**৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে** রাসূলুল্লাহ (৯) কুবাতে আগমন করেন। <sup>২</sup>

'উরওয়া বিন যুবাইরের বর্ণনায় রয়েছে যে, মদীনাবাসী মুসলিমগণ মক্কা থেকে রাস্লুল্লাহ (১)-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ শুনছিলেন এজন্য তাঁরা প্রত্যেক দিন সকালে বের হয়ে হাররার দিকে গমন করতেন এবং তার পথ চেয়ে থাকতেন। দুপুরে রোদ যখন অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠত তখন তাঁরা গৃহে ফিরতেন। এক দিবসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর মুসলিমগণ যখন গৃহে ফিরে এলেন তখন একজন ইহুদী তাঁর নিজের কোন কাজে একটা টিবির উপর উঠলে সে রাস্লুলাহ (১) এবং তার সঙ্গীদের দেখতে পায়। সাদা কাপড়ে আবৃত অবস্থায় তাঁরা যখন আসছিলেন তখন তাঁদের পোষাক হতে যেন চাঁদের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে সে আত্মহারা হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'ওগো আরবের লোকেরা! তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, তোমাদের বহু আকাজ্কিত অতিথি ঐ যে এসে গেছেন।' এ কথা শোনামাত্রই মুসলিমগণ অন্ত্রাগারে দৌড় দিলেন' এবং অন্ত্র শয্যায় সজ্জিত হয়ে আল্লাহর রাসূল (১)-কে স্বাগত জানানোর জন্য সমবেত হলেন।

ইবনুল কাইয়েয়ম বলেছেন : এর মধ্যেই বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রের (কুবার বাসিন্দা) লোকজনদের শোরগোল উঁচু হয়ে উঠল এবং তাকবীর ধ্বনি শোনা গেল। মুসলিমগণ নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর আগমনে তাঁকে খোশ আমদেদ জানানোর উদ্দেশ্যে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে সমবেত হতে থাকল। তিনি তাঁদের মাঝে এসে উপস্থিত হলে সকলে সমিলিতভাবে তাঁকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়ালেন। এ সময় রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) শান্তির আবরণে আচ্ছাদিত ছিলেন এবং আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হচ্ছিল, [٤:﴿﴿﴿ لَكُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُوْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ اللّهَ هُوَ مَوْلًا وُجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُومِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ اللّهَ هُوَ مَوْلًا وُجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُونَالْمُ اللّهَ هُوَ مَوْلًا وُجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثِكُ أَنْكُونَا وَاللّهَ اللّهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثُ اللّهُ هُوَ مَوْلًا وُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثُ اللّهُ هُوَ مَوْلًا وُ وَجَارِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَاثُ وَالْمَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

'তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তার মালিক-মনিব-রক্ষক। আর এ ছাড়াও জিবরীল, নেক্কার মু'মিনগণ আর ফেরেশ্তাগণও তার সাহায্যকারী।' (আত্-তাহরীম ৬৬: 8)

উরওয়া বিন যুবাইর ( এর বর্ণনা রয়েছে যে, লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার পর রাস্লুল্লাহ ( ) তাদের সঙ্গে নিয়ে ডানদিকে ফিরলেন এবং 'আমর বিন 'আওফ গোত্রে গমন করলেন। সে সময়টা ছিল রবিউল আওয়াল মাসের সোমবার। অতঃপর আবৃ বাক্র ( লোকেদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য দাঁড়ালেন আর রাসূল ( ) চুপ করে বসে থাকলেন। সে সকল আনসার রাস্লুল্লাহ ( ) এখন পর্যন্ত দেখেন নি তারা একের পর এক আসতে থাকলেন তাঁকে স্বাগতম জানাতে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবৃ বাক্র ( ) আগমন করলেন। এমতাবস্থায় রাস্লুল্লাহ এর উপর সূর্যের তাপ লাগতে লাগল তখন আবৃ বাক্র ( ) বীয় চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া দিলেন। ফলে লোকেরা রাস্লুল্লাহ ( ) কে চিনে ফেললেন।

<sup>্</sup>র সহীত্তন বুখারী 'উরওয়াপুত্র যোবায়ের থেকে ১ম খণ্ড ৫৫৪ পৃঃ।

ই রহমাতৃত্মিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০২ পূঃ। এ সময় নবী (ﷺ)-এর বয়স একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ৫০ বছর হয়েছিল। আর যাঁরা তাঁর নবুয়ত কাল ৯ই রবিউল আওয়াল ৪১ ফীল বর্ষ মানছেন তাঁদের কথা মোতাবেক নবুওয়াতের ঠিক ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছিল। অবশ্য যাঁরা তাঁর নবুওয়াতের সময় কাল রমাযান ১৪ ফীল বর্ষ মানেন তাঁদের কথা মোতাবেক ১২ বছর ৫মাস কিংবা ২২ দিন হয়েছিল।

<sup>ঁ</sup> সহীহুল বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৫৫৫ পুঃ।

পুরো মদীনা যেন স্বাগতম জানানোর জন্য কুচকাওয়াজ করছিল। সে দিন এমনই একটা দিন ছিল মদীনার ইতিহাসে এমন দিন আর আসেনি।

রাসূলুল্লাহ কুলস্ম বিন হাদম এবং বলা হয় যে, সা'দ বিন খায়সামার বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী।

এদিকে 'আলী ( মকায় তিন দিন অবস্থানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ( )-এর নিকট লোকেদের গচ্ছিত আমানত আদায় করার পর পদদলে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর মদীনায় পৌছে তিনি কুবায় রাসূলুল্লাহ ( )-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং কুলসূম বিন হাদমের বাড়িতেই অবস্থান করলেন।

রাসূলুল্লাহ (১৯) কুবাতে চারদিন (সোমবার, মঙ্গলবার, বুধ ও বৃহস্পতিবার) অবস্থান করেন। আর এ সময়ের মধ্যেই মসজিদে কুবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তাতে সালাতও আদায় করেন। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর এটা হচ্ছে সর্ব প্রথম মসজিদ যার বুনিয়াদ তাকওয়া (আল্লাহ ভীতির) উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চম দিনে শুক্রবারে তিনি আল্লাহর নির্দেশে আরোহণ করলেন। আবৃ বাক্র (১৯) তাঁর রাদীফ (পিছনে আরোহণকারী) ছিলেন। তিনি বনু নাজ্জারদেরকে (যাঁরা তাঁর মামাগোষ্ঠির ছিলেন) সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। ফলে তাঁরা তরবারী ধারণ করে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদেরসহ মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। তারপর বনু সালেম বিন আউফের আবাসস্থানে পৌছলে জুমার সালাতের সময় হয়ে যায়। তিনি এ স্থানে বাতনে অদীতে জুমা পড়লেন। সেখানে এখনো মসজিদ রয়েছে। সেখানে মোট একশত লোক ছিলেন।

#### मिनाय थरवन (الدُّخُولُ فِي الْمَدِيْنَةِ)

জুমআর সালাত শেষে নাবী ( মদীনায় প্রবেশ করলেন। ঐ দিন থেকেই এ শহরের নাম ইয়াসরিরের পরিবর্তে মদীনাতুররাসূল বা রাসূলের শহর হয়ে যায় সংক্ষেপে একে মদীনা বলা হয়ে থাকে। এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ঐতিহাসিক দিবস। মদীনার অলিতে গলিতে সর্বত্র সেদিন তাকদীস ও তাহমীদের (পবিত্রতা ও প্রশংসার) গুঞ্জণ ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল। আনসারদের ছেলেমেয়েরা আনন্দ উদ্বেল কণ্ঠে নিন্মের কবিতার চরণগুলো সুর ও ঝংকার সহকারে গেয়ে বেড়াচ্ছিল।

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علين ما دعالله داع أيها المبعوث فينا من جثت بالأمر المطاع

'দক্ষিণ পাশের পাহাড় হতে পূর্ণিমার চন্দ্র আমাদের উপর উদিত হয়েছে।' 'কি উত্তম ধর্ম ও শিক্ষা! আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের প্রতি ওয়াজেব।' তোমার নির্দেশ অনুসরণ করা ফরয। তোমার প্রেরণকারী হচ্ছেন কিবরিয়া (মহাপ্রভু)<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫৪ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ। রহমতুক্মিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০২ পুঃ।

ইবনে ইসহাকের রেওয়াতে। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯৪ পৃঃ। আল্লামা মানসুরপুরী এটাই গ্রহণ করেছেন। রাহমাতৃল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড
১০২ পৃঃ দ্রঃ। কিন্তু সহীহুল বুখারীর একটি বর্ণনা রয়েছেন যে, নবী কারীম (১৯) কুবাতে ২৪ দিন অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু অন্য একটি
বর্ণনায় আছে দশরাত হতে কয়েকদিন হতে বেশী ১/৫৫৫ অন্য এক (তৃতীয়) বর্ণনায় চৌদ্দ রাত ১/৫৬০ পৃঃ। ইবনুল কাইয়্যেম শেষ বর্ণনাটিকে
গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিন নিজে ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবী (১৯) কুবাতে সোমবার পৌছেন এবং সেখান থেকে ভক্রবার যাত্রা করেন্ (যা'দুল
মা'আদ) ২/৫৪ ও ৫৫ পৃঃ।) আর এটা জানা যায় যে, সোমবার আর জুমা (ভক্রবার) পৃথক পৃথক দু'সপ্তাহের ধরা হলে পৌছা ও যাত্রার দিন
দুটি বাদ দিলে সর্ব মোট হচ্ছে ১০ দিন আর পদার্পণ ও যাত্রার দিনসহ হচ্ছে ১২ দিন। সর্বমোট চৌদ্দ দিন কিভাবে হবে?

<sup>ঁ</sup> সহীস্থল বুখারী ১ম খণ্ড ৪৫৫-৫৬০ পৃঃ। যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫৫ পৃঃ। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৪৯৪ পৃঃ। রমহাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ।

<sup>গ কবিতার এ অনুবাদটি আল্লামা মানসুরপুরী করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন যে, এ কবিতাটি তাবুকের যুদ্ধ হতে নবী (
ক্রেণ্ডান)-এর
কেরত আসার সময় পাঠ করা হয়েছিল এবং যাঁরা বলেছেন এটা নবী (
ক্রেণ্ডান)-এর মদীনায় প্রবেশের সময় পাঠ করা হয়েছিল তাঁদের ভুল
হয়েছে। (য়া'দুল মা'আদ ৩/১০২ পৃঃ।) কিন্তু আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম ভুল হওয়ায় কোন সুস্পন্ত প্রমাণ প্রদান করেন নি। এর বিপরীতে</sup> 

আনসারগণ যদিও ধনী ছিলেন না, তবুও সকলের আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার বাসাতেই অবস্থান করুন। ফলে তার উটনী আনসারদের যে বাড়ি কিংবা মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত সেখানকার লোকজন উটনীর লাগাম ধরে নিতেন এবং অনুরোধ করতেন যে, আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রস্তুত রয়েছে, আগমন করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন 'উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদেশিত রয়েছে। ফলে উটনী একটানা চলতে থাকল এবং ঐ স্থানে এসে বসে পড়ল যেখানে মসজিদে নাবাবী রয়েছে।

কিন্তু তিনি নীচে অবতরণ করলেন না। তারপর উটনী পুনরায় উঠে দাঁড়াল এবং কিছু দ্রে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখার পর পূর্বের জাগাতেই এসে বসে পড়ল। এরপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) নীচে অবতরণ করলেন। এটা ছিল তাঁর নানীর, অর্থাৎ বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লা। আর উটনীর জন্য ছিল এটা আল্লাহর তরক থেকে নির্দেশনা। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) চেয়েছিলেন তাঁর নানার গোত্রে অবস্থান করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

এখন বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনেরা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করে দিলেন। কিন্তু আবৃ আইউব আনসারী (ﷺ) উদ্ভের পালান উঠিয়ে নিলেন এবং বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এতে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বলতে লাগলেন মানুষ তার পালানের সাথে রয়েছে। এদিকে আস'আদ বিন যুরারাহ (ﷺ) এসে উটনীর লাগাম ধরে নিলেন, ফলে উটনী তার নিকটেই রয়ে গেল।

সহীহুল বুখারী শরীফে আনাস ( থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাস্**লুলাহ ( ) বলেন, 'কোন্ লোকের** বাড়ি আমার থেকে নিকটে"?

আইউব আনসারী (হ্রা) বলেন, 'আমার বাড়ি, হে আল্লাহর রাসূল (হ্রা) এটা আমার বাড়ি আর এটা আমার দরজা।'

তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন, 'যাও এবং আমার বিশ্রামের জায়গা ঠিক কর। বললেন, কওমের উপর আল্লাহর বরকত হোক।

কিছুদিন পর নাবী পত্নী উন্মূল মু'মিনীন সাওদাহ জ্রা এবং নাবী তনয়া ফাত্বিমাহ জ্রা ও উন্মে কুলসূম জ্রা এবং উসামা বিন যায়দ ক্রা ও উন্মু আয়মান জ্রা মদীনায় গিয়ে পৌছলেন। এদের সকলকে আব্দুল্লাহ বিন আবৃ বাক্র ক্রা আবৃ বকরের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যাদের মধ্যে 'আয়িশাহও ছিলেন- নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য নাবী তনয়া যায়নাব জ্রা আবুল 'আসের নিকট থেকে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে আসতে দেননি। তিনি বদরের যুদ্ধের পরে এসেছিলেন।

'আয়িশাহ ব্রুক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমরা মদীনায় আসলাম আর তা সংক্রোমক উপদ্রুত এলাকা। সেখানে নিমুভূমি দিয়ে লবনাক্ত পানি প্রবাহিত হতো। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ক্রু)-এর মদীনায় পৌছার পর আবৃ বাক্র ক্রি ও বিলাল ক্রি জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আব্যাজান! আপনি কেমন আছেন? তারপরে বিলালকে লক্ষ্য করে বললাম আপনি কেমন আছেন? তিনি অর্থাৎ 'আয়িশাহ ক্রিক্রী বলেছেন যখন আবৃ বাক্র ক্রিক্র)-এর জ্বর আসত তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করতেন,

**অর্থ :** প্রতিটি মানুষকে তার আত্মীয়ের মাঝে সুপ্রভাত বলা হয়ে থাকে অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।

আল্লামা মানসুরপুরী এ কবিতাটি নবী (ﷺ)-এর মদীনায় প্রবেশের সময় পাঠ করা হয়েছিল বলে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিকট দলীলও রয়েছে। রহমাতৃল্লিল আলামীন ১/১০৬ পঃ।

<sup>े</sup> যা'দুল মা'আদ ২য়/৫৫ পুঃ। রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১০৬ পুঃ।

<sup>े</sup> সহীহল বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৫৫৬ পৃঃ।

<sup>°</sup> যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫৫ পৃঃ।

বিলালের অবস্থা যখন একটু সুস্থ থাকত তখন তিনি নিজের দুঃখপূর্ণ স্বর উঁচু করে বলতেন:

হায় যদি আমি জানতাম যে, আমার কোন একরাত্রি যাপন হবে এক প্রান্তরে (মক্কায়) এবং আমার পাশে ইযবার ও জালীল (ঘাস) থাকবে এবং কোন দিন কি মাজিনা ঝর্ণাতে অবতরণ করতে পারব এবং আমি সামা ও তুফাইল পাহাড় দেখতে পাব?'

'আয়িশাহ ্রিল্লা বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ক্রিট্রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের এ প্রলাপের সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন,

[اللهُمَّ حَيِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُّ، وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ فِيْ صَاعَهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حَمَاهَا فَاجْعَلْهَا اللهُمَّ حَيِّبُ الْمُحْفَة].

"হে আল্লাহ, আমাদের নিকট মদীনাকে এমন প্রিয় করে দাও যেমন মক্কা প্রিয় ছিল বরং তার চেয়ে অনেক বেশী। মদীনার মাঠ, ঘাট ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের উপযোগী করে দাও এবং উহার 'সা' ও 'মুদ্দে' (শস্য মাপার পাত্র বিশেষ) বরকত দাও, তার অসুখ প্রত্যাবর্তন করে জুহ্ফাহ'তে পৌছিয়ে দাও।" আল্লাহ তাঁর দু'আ শুনলেন ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটল।

এখান পর্যন্ত নবুওয়াতের পর পবিত্র জীবনের এক প্রকার ও ইসলামী দাওয়াতের এক যুগ অর্থাৎ মক্কী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমরা এখন তাঁর মাদানী জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দাতা।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫৮৮-৫৮৯ পৃঃ।

# الْعَهْدُ الْمَدَنِيْ عَهْدُ الدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ وَالنَّجَاحِ মদীনার জীবন : দাওয়াত, জিহাদ ও পরিত্রাণের যুগ

भिनात जीवत्न माखराज ७ जिलामत खत्रम्र ( إَمَرَاحِلُ الدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ فِي الْعَهْدِ الْمَدَنِيْ )

- মদীনার জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে।
- ১. প্রথম পর্যায় : ইসলামী সমাজ নির্মাণের ও ইসলামের দাওয়াত প্রতিষ্ঠালাভের যুগ। এ পর্যায়ে ফিতনা ও অশান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। শহরের মধ্য হতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বের থেকে শক্ররা আক্রমণ চালিয়েছে যাতে মদীনায় ইসলামের অন্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে ৬ হিজরী সনে যুল ক্বা'দাহ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে।
- ২. **দিতীয় পর্যায়** : এ পর্যায়ে মূর্তি পূজারী নেতাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, এটার সমাপ্তি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দারা ঘটে। এ পর্যায়কে বিশ্বের রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রেরণের পর্যায়ও বলা যেতে পারে।
- ৩. তৃতীয় পর্যায় : এ পর্যায়ের বিস্তৃতি ঘটেছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। এ সময়ে বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। এ পর্যায় বিভিন্ন জাতি ও গোত্রসমূহের মুখপাত্রগণের মদীনায় আগমনের পর্যায়।



# ः (سُكَّانُ الْمَدِيْنَةِ وَأَحْوَالُهُمْ عِنْدَ الْهِجْرَةِ) यमीनांत पिर्धवाञीभभ ववर विषक्तराज्त সময় जाम्बत अवश्चा

অশান্তি এবং উপহাসের লক্ষ্য বস্তু হওয়া থেকে নিস্কৃতিলাভই শুধু হিজরতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এ উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল যে, এক শান্তিপূর্ণ এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের জন্য স্বন্তি ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা। এ কারণে সকল সমর্থ মুসলিমগণের জন্য এটা ফরজ করে দেয়া হয়েছিল যে, এই নতুন দেশ ও নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণ কাজে তারা সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করবেন এবং একে রক্ষণাবেক্ষণ ও মর্যাদার উচ্চেশিখরে সমাসীন করার ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আর এ কথা তো সন্দেহাতীতভাবে সকলেই অবগত আছেন যে, এ মহতি জীবনধারার রূপকার এবং এ মহান জাতির ইমাম নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিলেন স্বয়ং বিশ্বের সেরা মানব মুহাম্মাদুর রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্ম্রেট্র)।

মদীনাতে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে এমন তিনটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কে গড়ে তুলতে হয়েছিল যাদের একগোষ্ঠি থেকে অন্যগোষ্ঠির অবস্থা ছিল ভিন্ন এবং পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল যার ভিন্নতার প্রাধান্যই ছিল বেশী। গোষ্ঠী তিনটির পরিচিতি হচ্ছে যথাক্রমে নিমুরূপ:

- আল্লাহর মনোনীত রাসূল (ﷺ)-এর নিকট হতে উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আল্লাহর পথে ধন প্রাণ উৎসর্গ
  করতে সদাপ্রস্তুত সাহাবা (ﷺ)-এর জামাত বা গোষ্ঠী।
- ২. মদীনার আদি ও মূল বাসিন্দাদের মুশরিক (পৌত্তলিক) গোষ্ঠী যারা তখনো ঈমান আনে নি।
- ৩. ইহুদীগণ
- (ক) সাহাবীগণ (🎄) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (😂)-কে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো তা হচ্ছে- তাদের জন্য মদীনার অবস্থা অবশ্যই মক্কার অবস্থার বিপরীত ছিল। যদিও তাঁদের দ্বীন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা দ্বীনী কাজ কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিনু ছিল, কিন্তু মক্কা জীবনে তারা বসবাস করতেন বিচ্ছিনু ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। আর তাঁরা ছিলেন নিরুপায়, পর্য্যুদস্ত, অপমানিত ও দুর্বলতর। তারা আত্মিক ও নৈতিক বলে চরম বলীয়ান হলেও লৌকিক শক্তি সামর্থ্য কিংবা ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। সকল প্রকার শক্তি ও সম্পদ পুঞ্জীভূত ছিল ধর্মের চির দুশমনদের হাতে। এমনকি মানবিক জীবন যাপনের জন্য সে সকল আসবাবপত্র এবং উপকরণাদির ন্যুনতম প্রয়োজন সে সব কিছুই ছিল না মুসলিমগণের হাতে যাকে সম্বল করে তারা নতুনভাবে ইসলামী সমাজ গঠন করতে সক্ষম হবেন। কাজেই আমরা দেখতে পাই মক্কী সূরাহগুলোতে কেবলমাত্র ইসলামের প্রারম্ভিক বিষয়গুলোরই বর্ণনা রয়েছে এবং ঐ সকল বিষয়ের উপর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যা ব্যক্তিগতভাবে করা সম্ভব। অধিকম্ভ এ পর্যায়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূত পবিত্র জীবন যাপনের মাধ্যমে আত্মিক উনুতি ও উত্তম চরিত্র গঠনের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অনৈতিক ও অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম থেকে পরহেজ করে চলার জোর তাকীদ প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মদীনা জীবনের প্রথম থেকেই নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের বাগডোর ছিল মুসলিমগণেরই হাতে। মুসলিম ছাড়া মদীনা কিংবা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সকল সম্প্রদায় ছিল, ইসলাম সূর্যের নিকট তাদের নেতৃত্ব ছিল নিম্প্রভ। কাজেই তখন এমন এক সময় ও সুযোগ এসেছিল যাতে মুসলিমগণ তাহযীব, তামাদুন ও স্থাপত্য জীবনধারা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই ইসলামের বিধি বিধান ও অনুশীলন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এর ফলে হালাল, হারাম, ইবাদত, আখলাক ইত্যাদি জীবনের সব ব্যাপারে পুরাপুরি মীমাংসা করা সম্ভব হয়।

সময় ও সুযোগ এসেছিল মুসলিমগণের জন্য এমন এক জীবন-ধারা প্রবর্তনের যা ছিল জাহেলিয়াত যুগের জীবন-ধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমনকি পৃথিবীর কোথাও এমন কোন জীবন ধারা ছিল না যার সঙ্গে এর কোন তুলনা করা যেতে পারে। বিগত দশ বছর যাবৎ মুসলিমগণ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে এমন এক জীবন ধারা গড়ে তুলেছিলেন কোনকালে কোথাও যার তুলনা মিলবে না।

এ প্রসঙ্গে যে ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হচ্ছে এ জাতীয় কোন জীবন ধারার রূপ এক দিনের, এক মাসের কিংবা এক বছরের কাজ হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন একটি দীর্ঘ সময়ের যাতে করে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে এর বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা এবং নীতি-নির্ধারণী কাজের অভ্যাস ও চর্চা এবং তা বাস্ত

বায়নের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করা সম্ভব হতে পারে। ইসলাম যে পর্যন্ত বিধি-বিধান প্রদান সংগ্রহ সংরক্ষণের পর্যায়ে ছিল তার জিম্মাদার ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। পক্ষান্তরে, এ সবের বাস্তবায়ন মুসলিমগণের চর্চা ও অভ্যন্তকরণ এবং পথ প্রদর্শনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। ফলে ইরশাদ হয়েছে,

'তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে, যে তাদের কাছে আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত।' (আল-জুমু'আহ ৬২: ২)

'আর তাদের কাছে যখন তাঁর আয়াত পঠিত হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে...।' (আল-আনফাল ৮ : ২)

এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কাজেই এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশটুকু আলোচনা করব।

যাহোক, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মুসলিমগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এবং দাওয়াতে ইসলামীয়ার ও রেসালাতে মুহাম্মাদীয়ার এটাই ছিল বড় রকমের উদ্দেশ্য, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটা কোন ক্ষণস্থায়ী বিষয় ছিল না। বরং স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থায়ী ব্যাপার ছিল। অবশ্য এ ছাড়া এমন কিছু অন্যান্য বিষয়ও ছিল যা সমাধানের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক মনোযোগের প্রয়োজন ছিল। যার সংক্ষিপ্ত অবস্থা নিমুরূপ:

মুসলিমগণের মধ্যে দু'শ্রেণীর লোক ছিলেন, প্রথম শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন যাঁরা নিজস্ব জমিজমা, ঘরবাড়ি এবং ধনসম্পত্তির মধ্যে বববাস করতেন। এ সম্পর্কে তাদের অন্য কোন অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন ছিল না, যা একজন লোককে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শান্তিতে থেকে করতে হয়। এরা হচ্ছেন আনসার গোত্রীয় লোক। এদের মধ্যে বংশানুক্রমে একে অন্যের সঙ্গে প্রবল শক্রতা ও মত বিরোধ চলে আসছিল। তাঁদের পাশাপাশি অন্য যে দলটি ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মুহাজির গোত্র। এ সকল সুবিধা হতে সম্পূর্ণরূপে এরা বঞ্চিত ছিলেন। লুষ্ঠিত হয়েও মার খেয়ে নিঃস্ব এবং রিক্ত অবস্থায় ভাগ্যের প্রতি ভরসা করে কোনরূপে মদীনায় পৌছে ছিলেন।

মদীনায় বসবাসের জন্য মুহাজিরদের জন্য কোন বাসস্থান বা আহার ও পোষাকের জন্য কোন কর্ম সংস্থান ছিল না। অথবা কোন প্রকার ধন ও সম্পদ ছিল না, যার দ্বারা তাঁরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। অথচ এ আশ্রয় প্রার্থী মুহাজিরদের সংখ্যা কম ছিল না। তদুপরি দিনের পর দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল। কারণ, সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহ ও রাসূল (ক্রিছ্র্রু)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন তারা যেন হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। অথচ এটা জানা কথা যে, মদীনাতে সম্পদ বলতে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই ছিল না। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এর ফলে মদীনার অর্থনৈতিক ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিদ্নিত হয়ে পড়ল। ইসলাম বিরোধী চক্র এ বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক বয়কট আরম্ভ করে দেয়। কাজেই আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলিমগণের বিরুদ্ধে অন্তরে কোন বিদ্বেষ বিরোধিতা কিংবা শক্রতার মনোভাব ছিল না।

(খ) **দিতীয় সম্প্রদায়** : মদীনার মূল পৌত্তলিক (মুশরিক) অধিবাসী এ সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলিমগণের উপর এদের কোন নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব ছিল না। কিছু সংখ্যক মুশরিক সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বনের মধ্যে পড়েছিল এবং পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগের ব্যাপারে সন্দিহান ও অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ বিরোধিতা কিংবা শক্রতার মনোভাব ছিল না। এ শ্রেণীর মানুষ স্বল্পকালের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের দলভুক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এমন কিছু সংখ্যক মুশরিক ছিল ষারা অন্তরে অন্তরে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) ও মুসলিমগণের প্রতি বিষেষ, হিংসা ও শক্রতা পোষণ করত, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মোকাবালা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অন্তরে তাদের যেভাবেই থাক না কেন, প্রকাশ্যে তার মৈত্রী ও বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশে বাধ্য হতো। এদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সেই ব্যক্তি যাকে বু'আসের যুদ্ধের পর আউস ও খাযরাজ গোত্র থেকে নেতা নির্বাচনের সিদ্ধান্তে একমত হয়ে ছিল। অথচ এর পূর্বে এ দু'গোত্র মিলিতভাবে কোন লোককে নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে এক মত হতে পারে নি। নেতা নির্বাচনের পর তার জন্য মনিমুক্তা খচিত মুকুট তৈরি করা হচ্ছিল। এ মুকুট পরিয়ে দেয়ার পর তাকে মদীনার রাজা হিসেবে অভিষেক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে মদীনার রাস্পুল্লাহ (১৯৯০) এর আগমনের ফলে পট পরিবর্তিত হয়ে যায়। রাস্পুল্লাহ (১৯৯০) এর কারণেই মদীনার রাজ সিংহাসন থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। ফলে অত্যন্ত পাকাপাকিভাবে সে রাস্পুল্লাহ (১৯৯০) এর কারণেই মদীনার রাজ সিংহাসন থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। ফলে অত্যন্ত পাকাপাকিভাবে সে রাস্পুল্লাহ (১৯৯০) বিরুক্তি করেও সে তেমন কোন সুবিধা করতে পারল না। বদরের যুদ্ধের পর যখন সে দেখল যে, অবস্থা মোটেই তার অনুকূল নয় এবং শিরকের উপর অটল থাকার কারণে তাকে পার্থিব ফায়দা থেকে বঞ্চিত হতে হচেছ, তখন সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বসল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কাফেরই ছিল।

এ কারণে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শক্রতার সামান্যতম সুযোগ পেলেও তার সদ্ব্যবহার করতে সে পিছপা হতো না। তার সঙ্গে সাধারণতঃ ঐ সকল নেতার সম্পর্ক ছিল যারা তার রাজত্বে বড় বড় পদ পাওয়ার আশায় আশায়িত ছিল। কিন্তু মুসলিমগণের প্রাধান্যের ফলে এদেরকে তাদের আকাঞ্জিত পদ ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হল। এ জন্য তাদের আক্ষেপও কম ছিল না। এ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে তারা কোন কোন সময় সরল প্রাণ মুসলিম যুবকদেরকে অস্ত্র হিসেবে চাইত।

(গ) তৃতীয় সম্প্রদায় : মদীনার ইহুদীগণ হচ্ছে এ শ্রেণীভুক্ত। এরা এ্যাসিরীয় ও রোমীয়গণের অন্যায় অত্যাচার জর্জরিত হয়ে হিজাযে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইবরানী (হিক্র) ভাষাভাষী। কিন্তু হিজাযে বসবাসের পর তাদের চাল-চলন, ভাষা এবং তাহ্যীব-তামুদ্দুন ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আরবী রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি তাদের গোত্রীয় এবং ব্যক্তিমণ্ডলও আরবী সংস্কৃতির প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইহুদী এবং আরবদের মধ্যে বিবাহ শাদির সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বংশধারা এবং বংশপরিচয় ঠিকই ছিল। আরবদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় নি। বরং নিজেদেরকে ইহুদী বা ইসরাঈলী জাতীয়তাবাদের অনুসারী বলে গর্ববাধ করত এবং আরবদের অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে মনে করত। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে অশিক্ষিত, বর্বর, হিংস্র, নীচ, অচ্ছুৎ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতেও ছাড়ত না। তাদের ধারণা ছিল যে, অরবদের সম্পদ তাদের জন্য বৈধ বা হালাল। আরবদের সম্পদ এভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করার ফলে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ وَأَمْهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْتِيْنَ سَبِيْلُ ﴾ [آل عمران: ٧٥].

'আহলে কিতাবের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যে, যদি তাদের নিকট স্বর্ণের স্থুপ গচ্ছিত রাখ, তবে তোমাকে তা ফেরত দেবে, পক্ষান্তরে তাদের কেউ কেউ এমন যে, একটি দিনারও যদি তাদের নিকট গচ্ছিত রাখ, তার পেছনে লেগে না থাকলে সে তোমাকে তা ফেরত দেবে না, এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই'।' (আলু-'ইমরান ৩ : ৭৫)

ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে ইহুদীদের মধ্যে কোন প্রকার সংগ্রামী চেতনা কিংবা উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ত না। ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা যেত তা হল ভালো মন্দ লক্ষণ নির্ধারণ করা, যাদু ও টোনার ঝাঁড়ফুঁক এবং আরও নানা প্রকার তুকতাক করা। এসকল কাজের জন্যই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী গুণী এবং আধ্যাত্মিক ইমাম ও নেতা মনে করত।

অর্থোপার্জনের নানা পন্থা প্রক্রিয়া ও কৌশলাদির ব্যাপারে ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত সিদ্ধহন্ত। বিখ্যাত শস্যাদি, খেজুর, মদ এবং বন্ধ ব্যবসায়ে তারা ছিল সে জমানায় শীর্ষ স্থানীয়। তারা খাদ্যশস্য, বন্ধ্র, মদ ইত্যাদি আমদানী করত এবং খেজুর রপ্তানী করত। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজেও তারা নিয়োজিত থাকত। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা আরবদের নিকট থেকে অত্যন্ত উচ্চ হারে মুনাফা আদায় করত। শুধু তাই নয়, তারা চড়া সুদে সুদী কারবারও করত। এ সকল সুদখোর ইহুদীরা আরবের বড় বড় ব্যবসায়ী নেতাদের সুদী ঋণ প্রদান করত। এ সকল ঘাতক ব্যবসায়ী ও নেতাগণ ঋণদাতা ইহুদীগণের প্রশংসা কীর্তনের জন্য এবং প্রশংসাসূচক কাব্য রচনার জন্য কবিদের অর্থ যোগান দিত। ঋণদানের সময় ইহুদীগণ ঋণ পরিশোধের পরবর্তীকালে চড়া সুদের ফলে সুদ আসলে ঋণলব্ধ অংকের অর্থ যখন অতিমাত্রায় ফুলে ফেঁপে উঠত তখন ঋণ গ্রহীতাদের পক্ষে সেই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। ফলে তাদের দায়বদ্ধ সম্পত্তি ইহুদীদের অধিকারে চলে যেত।

এরা কুচক্র, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ ও শক্রতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। তারা এত সৃক্ষ্ণ ও কূটকৌশলের সঙ্গে প্রতিবেশী গোক্রসমূহের মধ্যে শক্রতার বীজ বপন করত যে, তারা এ ব্যাপারে কোন আঁচই পেতনা। তাদের কুচক্রিপণার ফলশ্রুতিতে গোত্রে গোত্রে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে থাকত। ঘটনাচক্রে যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা মন্দীভূত হলে তারা পুনরায় কুট-কৌশল প্রয়োগ করে তার তীব্রতা বাড়িয়ে দিত। এক্ষেত্রে সব চেয়ে মজার ব্যাপার ছিল গোত্রে গোত্রে যখন ধ্বংসযজ্ঞ চলত তখন আরবদের এ ধ্বংসলীলা যাতে বন্ধ হয়ে না যায়, তদুদ্দেশ্যে যুদ্ধমান পক্ষন্বয়কে বিশাল বিশাল অংকের ঋণ স্বল্প সুদে প্রদান করত এবং বিনিময়ে তাদের সহায়-সম্পত্তি দায়বদ্ধ করে রাখত। এভাবে ক্বায়দা-কৌশল করে দোধারী অক্তের মতো তারা দ্বিমুখী মুনাফা লুটত। অধিকস্ক এক দিকে তারা ইছদী ঐক্য সংরক্ষিত করার ব্যাপারে যেমন সর্বক্ষণ স্বচেষ্ট থাকত অন্যদিকে তেমনি সুদের বাজার গরেম রাখার জন্য সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকত।

ইয়াসরিবের ইহুদী গোত্রগুলোর তিনটি গোত্র ছিল সমাধিক প্রসিদ্ধ। এ গোত্রদ্বয় হচ্ছে:

- ১. বনু ক্বাইনুক্বা : এরা ছিল খাযরাজদের মিত্র এবং এদের আবাসস্থল মদীনার মধ্যেই ছিল।
- ২. বনু নাযীর : এরা ছিল খাযরাজদের মিত্র এবং এদের আবাসস্থল মদীনার উপকণ্ঠে।
- ৩. বনু কুরাইযাহ : এ গোত্র দৃটি ছিল আউসদের মিত্র। এদের বাসস্থান ছিল মদীনার উপকণ্ঠে।

প্রায় এক যুগ যাবৎ এ গোত্রদ্বয় আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল এবং বু'আসের যুদ্ধে আপন আপন মিত্র গোত্রের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ইসলাম ও মুসলিমগণের সঙ্গে ইহুদীদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এ টুকুই বলা যায় যে, তারা কখনই মুসলিমগণকে সুনজরে দেখত না। তারা সর্বদাই মুসলিমগণের ব্যাপারে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও শক্রভাবাপন থাকত। কারণ, রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে তাদের গোত্রীয় কিংবা বংশজাত কোন সম্পর্কই ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাদের বংশীয় টান তাদের আত্মা ও মন মেজাজের অংশ হিসেবে স্থান লাভ করত এবং এতে তারা প্রচুর আনন্দও পেত।

ইসলাম সম্পর্কে তাদের বিরূপ ভাবাপন্ন হওয়ার অন্য একটি কারণ ছিল এর দাওয়াত ছিল একটি অত্যন্ত উকৃষ্ট মানের দাওয়াত যা ভাঙ্গা অন্তরকে জোড়া দিয়ে চলছিল, হিংসা-বিদ্বেষ ও শক্রতার অগ্নিকে নির্বাপিত করছিল, সকল লেনদের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন এবং হালাল উপার্জন ও হালাল ভক্ষণের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছিল। এর ফলে ইয়াসরিবের গোত্রসমূহের মধ্যকার শিথিল সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে উঠতে থাকল যা হহুদীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া ও আতঙ্কের সৃষ্টি করল। এ ব্যাপারে তাদের আশক্ষা ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের রমরমাপূর্ণ সৃদী কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া, সৃদী কারবার সূত্রে কূট-কৌশলের মাধ্যমে মদীনাবাসীগণের যে সকল সম্পদ তারা কুক্ষিগত করে রেখেছিল সে সব কিছুই তাদেরকে ফেরং দিতে বাধ্য হতে হবে।

যখন ইহুদীগণ বুঝতে পারল যে, ইসলামী দাওয়াত ইয়াসরিবের মাটিতে নিজের জন্য স্থান করে নিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচেছ, তখন থেকেই তারা এটাকে তাদের জন্য একটি প্রকৃত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে নিল। একারণেই রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর ইয়াসরিবে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও মুসলিমগণের সঙ্গে তারা শক্রতা আরম্ভ করে দিল। অবশ্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের এ শক্রতা গোপনে গোপনেই চলেছিল। ফর্মা নং-১৫

তার পর প্রকাশ্যে শত্রুতা করার সংসাহস তারা অর্জন করে। ইবনে ইসহাক্ত্ব বর্ণিত একটি ঘটনা সূত্রে এ ব্যাপার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করা যায় :

তাঁর বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আমি উন্মূল মু'মিনীন সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই বিন আখতাব ক্ষ্প্রে থেকে এ বর্ণনা প্রাপ্ত হয়েছি যে, তিনি বলেন, 'আমি আমার আবা ও চাচাজান আবৃ ইয়াসেরের নিকট তাদের সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে অধিক প্রিয় ছিলাম। তাঁদের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে থেকে আমি যখনই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম তাঁরা সকলের চেয়ে আমাকেই অধিক ভালবাসতেন এবং সকলের আগে আমাকেই কোলে তুলে নিতেন। রাসূলুক্সাহ (ক্ষ্পুত) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব ও আমার চাচা আবৃ ইয়াসার অতি প্রত্যুয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলেন। ক্লান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় সূর্যান্তের সময় টাল খেতে খেতে তারা ফিরছিলেন, আমি উঁকি মেরে তাদের দেখার পর পূর্বের নিয়ম মাফিক দৌড় দিয়ে তাঁদের নিকট গেলাম, কিন্তু আল্লাহর শপথ তাঁরা এত বেশী চিন্তিত ছিলেন যে, আমার প্রতি তারা ফিরেও তাকালেন না। আমি আমার চাচাকে বলতে শুনলাম, তিনি আব্বাকে বলছিলেন, 'ইনিই কি তিনি"? আব্বা বললেন, 'হ্যা, আল্লাহর শপথ!' চাচা পুনরায় বললেন, 'আপনি তাকে ঠিক ঠিক চিনতে পারছেন তো"?

পিতা বললেন, 'হ্যা"।

তারপর চাচা বললেন, 'তার ব্যাপারে আপনি এখন মনে মনে কী ধারণা পোষণ করছেন? পিতা বললেন, 'শক্রতা, আল্লাহর শপথ! যতদিন জীবিত থাকব"।

এর সাক্ষ্য সহীহল বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, যাতে আব্দুল্লাহ বিন সালামের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের একজন উঁচুদূরের আলেম ছিলেন। তিনি যখন অবগত হলেন যে, নাবী (১) বনু নাজ্জার গোত্রে আগমন করেছেন তখন তিনি খুব তাড়াতাড়ি তাঁর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, যার উত্তর একমাত্র নাবীগণ ছাড়া অন্য কেউই দিতে পারেন না। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (১) এর নিকট থেকে প্রশ্নসমূহের উত্তর পেয়ে গোলেন, তখন তিনি সেখানেই মুসলিম হয়ে গোলেন এবং তাঁকে বললেন যে, ইহুদীরা হচ্ছে মিথ্যা অপবাদকারী এক ঘৃণিত সম্প্রদায়। আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি জানার পর যদি তাদেরকে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে তাঁরা আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিতে থাকবে।

এ কথা শোনার পর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এ আহ্বানে তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হল, এদিকে আব্দুল্লাহ বিন সালাম গৃহকোণে আত্মগোপন করে রইলেন। এমতাবস্থায় রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) আব্দুল্লাহ বিন সালাম কেমন লোক তা জানতে চাইলেন। প্রত্যুত্তরে তারা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় আলেমের পুত্র, তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ভাল মানুষ এবং সব চেয়ে ভাল মানুষের পুত্র।'

অন্য এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, তারা বলল, 'তিনি আমাদের সর্দার এবং সূর্দারের ছেলে। আরও এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, তারা বলল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান।'

রাস্লুলাহ (🚎) বললেন, 'আচ্ছা বলত আব্দুল্লাহ যদি মুসলিম হয়ে যায় তবে?'

ইছদীগণ দু' কিংবা তিনবার বলল, 'আল্লাহ যেন তাঁকে এ থেকে রক্ষা করেন।' এ কথা শ্রবণাত্তে আব্দুল্লাহ বিন সালাম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন,

**অর্থ : '**আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।'

এ কথা শোনা মাত্রই ইহুদীগণ বলে বসল, এ হচ্ছে আমাদের মধ্যে সব চেয়ে খারাপ লোক এবং সব চেয়ে খারাপ লোকের সন্তান। এর পর তারা তার কুৎসা বর্ণনা করতে শুরু করে দিল। একটি বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ

<sup>े</sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫১৮-৫১৯ পৃঃ।

বিন সালাম ( এ সময় বললেন, 'হে ইহুদীদের দল! আল্লাহকে ভয় কর। সেই আল্লাহর শপথ! যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তোমরা আরও জান যে, তিনি (মুহাম্মদ () আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন।'

কিন্ত ইহুদীরা বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ"।<sup>3</sup>

এটা ছিল ইহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রথম অভিজ্ঞতা। আর তা মদীনায় প্রবেশের প্রথম দিনেই অর্জন হয়েছিল।

এ পর্যন্ত যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মদীনায় প্রবেশ কালীন অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। মদীনার বাইরে মুসলিমগণের সব চেয়ে শক্তিশালী শক্ত ছিল কুরাইশ মুশরিকগণ। মুসলিমগণকে দশ বছর যাবৎ তাদের প্রবল চাপ, ভীতি প্রদর্শন, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং জুলুম নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করতে হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস, ঈমান-আমান সংক্রান্ত সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং সহিষ্কৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিমগণের আত্মিক উৎকর্ষতা চরমে পৌছেছিল। যার ফলে অনেক অসুবিধার মধ্যে থেকে তাঁদের মনোবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছিল।

মুসলিমগণ যখন মদীনায় হিজরত করলেন, কুরাইশ মুশরিকগণ তখন তাঁদের বাড়িঘর এবং ধন-সম্পত্তি নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিল। শুধু সে সব নিয়েই তারা ক্ষান্ত হল না, মুসলিমগণের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলল, অধিকন্ত, তারা যাকে পেল তাকেই বন্দী করে রাখল এবং তাদের উপর আমানুষিক জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকল। কিন্তু এত করেও তারা ক্ষান্ত হল না, আরও চরম ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তারা রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্ণুত্র)-কে হত্যা এবং তাঁর দাওয়াতকৈ সমূলে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকল। তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ যখন কোনভাবে জীবন রক্ষা করে পাঁচশ' কিলোমিটার দূরত্বে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন কুরাইশগণ সুযোগের সদব্যবহার করে এক রাজনৈতিক কূটকৌশলের প্রয়োগ শুরু করল। যেহেতু তারা ছিল বায়তুল্লাহ শরীক্ষের প্রতিবেশী, সে কারণে আরব বাসীদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব, পার্থিব ঐশ্বর্য ও পদসমূহ তাদের অধিনস্থ ছিল। এ কারণে তারা আরব উপদ্বীপের মুশরিক অধিবাসীদেরকে মদীনার বিরুদ্ধে উন্ধানি প্রদান করে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করে ফেলল। যার ফলে মদীনায় জিনিসপত্র আমদানী ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকল। অথচ মুহাজিরদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতেই থাকল। প্রকৃতপক্ষে মক্কার বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মদীনার মুসলিমগণের নতুন অবস্থার প্রেক্ষাপটে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। যারা সমস্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে এ যুদ্ধের দোষ এবং দায়-দায়িত্ব মুসলিমগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল তাদের সম্পর্কে বৃষ্ধতে হবে যে, হয় তারা বিশ্বেষের বশবর্তী হয়ে একথা বলছে, নতুবা এ ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই।

মুসলিমগণের জন্য এ পর্যায়ে নায্য প্রাপ্য এটাই ছিল যে, যেভাবে তাদের সম্পদ হরণ করা হয়েছে তেমনিভাবে তাঁরাও দুক্ষৃতিকারীদের সম্পদ হরণ করবেন, যেভাবে তাঁদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন চালানো হয়েছে সেভাবে তাঁরাও অত্যাচারীদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, যেভাবে মুসলিমগণের জীবনধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনিভাবে তাঁরাও তাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। মোট কথা, দুক্ষৃতিকারীদের সঙ্গে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নীতি অবলম্বন করে চলবেন যাতে মুসলিমগণের প্রতি তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং ইসলামের মূলোৎপাটনের ধারণা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ ও সমস্যাসমূহ যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নাবী, রাসূল, হাদী ও নেতা হিসেবে মদীনা আগমনের পর প্রত্যক্ষ করেন, তিনি সে সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন নাবী এবং নেতা সুলভ ভূমিকার মাধ্যমে। যে সম্প্রদায় দয়া পাবার যোগ্য তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং যারা কঠোরতা পাবার যোগ্য তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি এ সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কঠোরতার চেয়ে দয়াই তাঁর অধিক কাম্য এবং প্রিয় ছিল। যার ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই ইসলামের চাবিকাঠি মুসলিমগণের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এ সবের সঙ্গে সংশ্রিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হবে।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৪৫৯, ৫৫৬ ও ৫৬১ পৃঃ।

# প্রথম পর্যায় المَرْحَلَةُ الأُولَى

### नष्ट्रन नमास वावस्त्र क्षशायन (بِنَاءُ مُجْتَمِع جَدِيْدٍ) :

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমন করে প্রথম হিজরী রবিউল আওয়াল মাসের ১২ই তারীখে জুমআর দিন মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে বনী নাজ্জার গোত্রের আবৃ আইউব আনসারী ﷺ বাড়ির সম্মুখে অবরতণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'ইন-শা-আল্লাহ এটাই হবে আমার অবস্থান।' তারপর তিনি আবৃ আইউব আনসারী ﷺ বাড়িতে স্থানান্তর হয়ে যান।

### মসঞ্জিদে নাবাবীর নির্মাণ ( بِنَاءُ الْمَشْجِدِ النَّبَوِيُ )

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রথম কাজ হল মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ। আর এজন্য ঐ স্থানটিই নির্ধারিত হল যেখানে সর্ব প্রথম তাঁর উটটি বসে পড়েছিল। এ স্থানটির মালিক ছিল দু'জন অনাথ বালক। তিনি ঐ স্থানটি ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করলেন এবং স্বশরীরে মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করলেন। তিনি ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং সঙ্গে বলছিলেন,

**অর্থ : 'হে** আল্লাহ! জীবন তো কেবল পরকালেরই জীবন। অতএব আনসার ও মহাজিরদেরকে ক্ষমা করুন।' অধিকন্তু এ কথাও বলছিলেন,

**অর্থ** : 'এটা খায়বারের বোঝা নয়, এ আমার প্রভুর পক্ষ হতে অধিক পুণ্যময় ও পবিত্র।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্মধারা সাহাবীগণ (⁂)-কে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও উজ্জীবিত করছিল। কাজে তারাও বলছিলেন.

অর্থ: 'যদি আমরা বসে থাকি এবং নাবী (﴿﴿﴿﴿﴾) কাজ করেন, তাবে আমাদের এ কাজ হবে পথভ্রম্ভতার"।
এ জমিতে মুশরিকদের কিছু সংখ্যক কবর ছিল। কিছু অংশ ছিল উচুনিচু ও অসমতল। তাছাড়া খেজুর ও
কয়েকটি গারকাদ গাছ ছিল। রাস্লুলাহ (﴿﴿﴿﴾) মুশরিকদের কবরগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিলেন, অসমতল
জায়গাটা সমতল করলেন এবং খেজুর ও অন্য গাছগুলো কাটিয়ে কিবলাহর দিকে খাড়া করে দিলেন। সে সময়
কিবলাহ ছিল বায়তুল মুক্দাদাস। দরজার দু'বাছর স্তম্ভগুলো পাথর দিয়ে এবং দেওয়াল নির্মিত হল কাঁচা ইট
দিয়ে। ছাদের উপর খেজুরের ডালপালা চাপিয়ে আবরণ তৈরি করা হল আর খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে থাম তৈরি
করা হল। মেঝেতে বিছানো হল বালি ও ছোট ছোট কাঁকর। ঘরের তিন দরজা লাগানো হয়েছিল। কিবলাহর
দেওয়াল হতে পিছনের দেওয়াল পর্যন্ত দৈর্ঘ ছিল ১০০ (একশত) হাত আর প্রস্থুও ছিল ঐ পরিমাণ অথবা কিছু
কম। ভিত এর গভীরতা ছিল তিন হাত।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) মসজিদের পাশে কয়েকটি ঘর তৈরি করিয়ে নিলেন যার দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং ছাদ ছিল খেজুরের গাঁড়ির বর্গা দিয়ে। ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুরের শাখা ও পাতা দিয়ে। এগুলো ছিল উন্মাহাতুল মু'মিনীন নাবী পত্নীগণের (রাযিয়াল্লাছ আনহুনা) আবাস কক্ষ। এ কক্ষগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) আবৃ আইউব আনসারী (১৯৯০) এর বাসা থেকে এ আবাসস্থানে স্থানান্তর হয়ে গিয়েছিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> স**হীত্ল বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৭১, ৫৫৫** ও ৫৬০ পৃঃ। যা দুল মা আদ ২য় খণ্ড ৫৬ পৃঃ।

মসজিদে নাবাবী শুধুমাত্র সালাত আদায়ের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল না, বরং তা ছিল তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল। এ মসজিদেই ছিল মুসলিম সামাজের আদি শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে বসে মুসলিমগণ ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা-দিক্ষা এবং হেদায়াতের পাঠ গ্রহণ করতেন, এ মসজিদেই ছিল এমন একটি মিলনকেন্দ্র যেখানে জাহেলিয়াত জীবনের দীর্ঘকালের বিবাদ বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলা হয়েছিল, এ মসজিদেই বসত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার পরামর্শ সভা। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, সৈন্য পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এ মসজিদে নাবাবী। অধিকন্ত্র, এ মসজিদেই ছিল অনেক নিবেদিত সাহাবী (ﷺ)-এর আবাসস্থল, যাঁদের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ এবং আত্মীয়-স্বজন বলতে কিছুই ছিল না।

হিজরতের প্রথম দিকেই আযান প্রথা প্রচলিত হয়। এটা এমন এক সুরেলা স্বর্গীয় ধ্বনি এবং সালাত কায়েমের উদ্দেশ্যে মসজিদে আগমনের জন্য "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বৃদ নেই এবং মুহাম্মদ (ক্রি) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল" সম্বলিত মনোজ্ঞ আহ্বান যা প্রত্যহ পাঁচবার প্রচারিত হয়। মসজিদে নাবাবীতে যখন আযান দেয়া হতো এবং আযানের গুরু গম্ভীর আওয়াজ যখন আকাশের দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকত, তখন একমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব ও রাস্লুল্লাহ (ক্রি) কর্তৃক আনীত দীন ব্যতিত সকল কাফির মুশরিকদের দম্ভ ও অন্যান্য ধর্মের আভা নিম্প্রভ হয়ে যেত। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন যায়দ বিন আবদে রাক্বিহীর ক্রিপ্রের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ রয়েছে তিনি আযানের ধ্বনিগুলা স্বপ্লের মাধ্যমে জানতে পারেন এবং তা রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর কাছে পেশ করেন। তাছাড়া 'উমার বিন খান্তাব ক্রিপ্রত অনুরূপ স্বপ্ল দেখেন এবং তা রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর নিকট পেশ করেন। (বিস্তারিত অবগতির জন্য জামে' তিরমিয়ী, সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনে খুযায়মাহ'তে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।)

## अ्जिमिश्रालंद मत्या खांकृषु वक्षन श्रापन (المُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ) الْمُسْلِمِيْنَ

মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে রাস্লুল্লাহ (১) এবং মুসলিমগণ যেভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহায্য সহযোগিতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তেমনভাবে মুসলিমগণের মধ্যে এমন অপূর্ব এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন যার তুলনা মানব জাতির ইতিহাসে কোথাও মিলে না। মুসলিমগণের এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে 'মুহাজির ও আনসারগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনুল কাইয়েম লিখেছেন, রাস্লুল্লাহ (১) আনাস বিন মালিকের গৃহে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন। এ সভায় সর্বশেষ নকাই জন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন, অর্ধেক সংখ্যক ছিলেন মুহাজির এবং অর্ধেক সংখ্যক আনাসার। 'মুহাজির আনসার ভ্রাতৃত্বের' মূলনীতি গুলো ছিল, 'একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবেন এবং মৃত্যুর পর নিজ আত্মীয়ের মতো একে অন্যের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী হবেন। ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর যখন এ আয়াতে শরীফা,

'কিন্তু আল্লাহ্র বিধানে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অগ্রগণ্য।' (আল-আনফাল ৮ : ৭৫)

বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবলমাত্র মুহাজিরীনদের মধ্যে আরও এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রথম মতটিই অধিক প্রামণ্য ও গ্রহণযোগ্য। কেননা, মুহাজিরীনগণ এমনিতেই পরস্পর ইসলামী ভ্রাতৃত্বে, দেশীয় ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই তাঁদের মধ্যে নতুন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আনসারদের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন।

এ ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহাম্মদ গাযালী লিখেছেন যে, 'এ ছিল মূর্থতার যুগের বংশীয় সম্পর্ক ছিনুকারী, আত্মীয়তা বা অনাত্মীয়তার সম্পর্ক যা কিছু হবে তা হবে ইসলামের জন্য। এরপর থেকে মানুষে মানুষে বংশ, বর্ণ

<sup>े</sup> যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫৬ পৃঃ।

ও দেশের সম্পর্ক মুছে যাবে। উঁচু, নীচু ও মানবত্ত্বের মাপকাঠি হবে কেবলমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে, অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে নয়।

রাস্লুলাহ (ﷺ) এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শুধুমাত্র ফাঁকা বুলির পোষাক পরে ক্ষান্ত হন নি, বরং এ ছিল এমন এক কার্যকর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি যা রক্ত ও ধন-সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এটা শুধু ফাঁকা বুলি এবং গতানুগতিক সালাম ও মুবারকবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ছিল সমবেদনা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আর এ কারণেই তাঁর পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত এ নবতর জীবনধারা মানব জাতির ইতিহাসে এমন এক অধ্যায় রচনা করেছিল কোনকালেই যার কোন তুলনা মিলে না।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ক্রি) আব্দুর রহমান বিন 'আওফ ক্রি) এবং সা'দ বিন রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনে করিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর সা'দ ক্রি) আব্দুর রহমানকে ক্রি) বললেন, 'আনসারদের আমি সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদ দু'ভাগে ভাগ করে অর্ধেক গ্রহণ করুন। তাছাড়া, আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। দুজনের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ হয় আমাকে বলুন, আমি তাকে তালাক দিব। ইন্দত পালনের পর তাকে বিবাহ করবেন।'

আব্দুর রহমান (স্ক্রাইনুক্রার বাজার দেখিয়ে দেয়া হল। তিনি যখন বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর কোথায়?' তাঁকে বনু ক্রাইনুক্রার বাজার দেখিয়ে দেয়া হল। তিনি যখন বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর নিকট অতিরিক্ত কিছু পনির ও ঘি ছিল। এরপর তিনি প্রত্যহ বাজারে যেতে থাকলেন। তারপর একদিন যখন তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন ছিল। রাস্লুল্লাহ (ক্র্রাই) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' তিনি বললেন, 'আমি বিবাহ করেছি।' রাস্লুল্লাহ (ক্র্রাই) বললেন, 'খ্রীকে মোহর দিয়েছ তো?' তিনি বললেন, 'একটি খেজুরের বিচী পরিমাণ স্বর্ণ (অর্থাৎ সোয়া ভরি) দিয়েছি।

আবৃ হুরায়রা (আক্র) থেকে এরপ একটি বর্ণনা এসেছে যে, আনাসারগণ রাস্লুল্লাহ (ক্রেই)-এর নিকট এ বলে আবেদন পেশ করলেন যে, 'আপনি আমাদের এবং মুহাজিরীন ভাইদের মধ্যে আমাদের খেজুর বাগানগুলো ভাগ বন্টন করে দিন"। তিনি বললেন, 'না"।

আনসারগণ বললেন, 'তবে আপনারা অর্থাৎ মুহাজিরগণ আমাদের কাজ করে দেবেন এবং তাদেরকে আমরা ফলের অংশ দিব।

তারা বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা কথা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।<sup>°</sup>

এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, আনাসারগণ কিভাবে আন্তরিকতা ও আগ্রহের সঙ্গে আগ বেড়ে মুহাজির ভাইদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছিলেন এবং কর্তটুকু মহব্বত, খলুসিয়াত ও আত্মত্যাগের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। অধিকন্ত, মুহাজিরগণও তাঁদের আনসার ভাইদের প্রতি কর্তটুকু শ্রদ্ধাশীল, সহমর্মী ও আত্মসচেতন ছিলেন তা এ ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। আনসারগণের আত্মতাগের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সুযোগের অপব্যবহার কখনই করেন নি। তাঁদের ভেঙ্গে যাওয়া জীবনধারাকে ন্যুনতম প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সচল করে তোলার জন্য যত্টুকু গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল তাঁরা ঠিক তত্টুকুই গ্রহণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সত্য কথা এবং এর গৃঢ় রহস্য সম্পর্কে বলতে গেলে কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, এ দ্রাতৃত্ব বন্ধনের ভিত্তি ছিল অভাবিত ও অপূর্ব। আল্লাহ দর্শন এবং বিজ্ঞানের উর্বর পলল ভূমিতে উপ্ত হয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বীজ যার ফলে মুসলিমগণের সম্মুখে সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল সর্বোত্তম পন্থায়।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ফ্রিক্ছস সীরাহ ১৪০ ও ১৪১ পুঃ।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী বাবু এখাউন নবী (😂) বায়নাল মুহাজিরীনা অল আনসার, ১ম খণ্ড ৩৫৫ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> প্রাগুক্ত বাবু ইয়াকলা আকফেনী মোউনাতান নাখলে ১ম খণ্ড ৩১২ পৃঃ।

## পরস্পরে ইসলামী সাহায্যের অঙ্গীকার (ুুর্মিশু) :

উপরি উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মতই রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণের মধ্যে আরও একটি অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন করেছিলেন যদ্দারা জাহেলিয়াত যুগের সকল গোত্রীয় গণ্ডগোলের মূলোৎপাটন এবং যাবতীয় কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের বিলোপ সাধন ঘটে। এ অঙ্গীকারনামার দফাশুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল যার রূপ ছিল এ ধরণের:

এটা লিখিত হচ্ছে নাবী মুহাম্মদ (১৯৯০)-এর পক্ষ থেকে কুরাইশ, ইয়াসরিবী এবং তাঁদের অনুসারী ও তাঁদের সক্ষে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণের জন্য :

- এঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মানব থেকে ভিন্ন একটি গোষ্ঠি।
- ২. কুরাইশ মুহাজিরগণ নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত (হত্যার বিনিময়) দেবেন এবং মু'মিনদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে বন্দীদের মুক্তিপণ প্রদান করবেন। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত প্রদান করবেন এবং তাঁদের সকল দল ঈমানদারদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পত্থায় আপন বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবেন।
- ৩. ঈমানদারগণ কোন সহায় সম্পদহীন (অনাথ) কে মুক্তিপণ ও দিয়াত প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পন্থা মোতাবেক প্রদান এবং সম্মান করা থেকে বিমুখ করবেন না।
- 8. সকল ধর্মপ্রাণ মু'মিন ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন যারা তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে অথবা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও গণ্ডগোলের পথ বেছে নেবে।
- মু'মিনগণ তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন যদিও তাদের মধ্যে কেউ আপন পুত্রও হয়।
- ৬. কোন কাফিরের বদলে কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে হত্যা করবেন না।
- ৭. কোন মু'মিন কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবেন না।
- ৮. আল্লাহর যিম্মা (অঙ্গীকার) একই হবে। একজন সাধারণ মানুষের প্রদানকৃত যিম্মা সকল মুসলমানের জন্য সমানভাবে পালনযোগ্য হবে।
- ৯. যে সকল ইন্থাী মুসলিমগণের অনুগামী হবে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে এবং তারা অন্য মুসলিমগণের মতো হয়ে যাবে। তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা যাবে না। কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করা যাবে না।
- ১০. মুসলিমগণের সম্পাদিত সন্ধি হবে একই। কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সন্ধি করবেন না, বরং সকলে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই তা করবেন।
- ১১. মুসলিমগণ ঐ রক্তপাতের ব্যাপারে সমান অধিকার রক্ষা করবেন যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হবে।
- ১২. কোন কুরাইশ মুশরিককে আশ্রয় দেবে না, তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করবে না, আর কোন মু'মিনের হেফাজতের ব্যাপারে মুশরিকদেরকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবে না।
- ১৩. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করা হবে যদি নিহতের অভিভাবক রাজী থাকেন।
- ১৪. যে সকল মু'মিন এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য এছাড়া আর কিছু হালাল হবে না যে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন, তাঁরা বিরুদ্ধাচারীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন।
- ১৫. কোন মু'মিনের জন্য এটা সঙ্গত হবে না যে, যারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে (বিদ'আতী) তাদের কার্যকলাপে সাহায্য করে অথবা তাকে আশ্রয় দেয়, কিংবা যে তাকে সাহায্য করে তাকে আশ্রয় দেয়। যে এরপ করবে কিয়ামতের দিন সে অভিশাপ এবং গযবে নিপতিত হবে এবং তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই করুল হবে না।
- ১৬. তোমাদের মধ্যে যখনই যে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হবে তখনই তা আল্লাহ এবং তার রাস্ল (ﷺ)-এর বিধি-বিধান মতো ফয়সালার ব্যবস্থা করবে।

<sup>&</sup>lt;sub>,</sub> <sup>></sup> ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫০২-৫০৩ পৃঃ।

# । (أَرُّرُ الْمَعْنَويَاتِ فِي الْمُجْتَمِعِ) জीবনধারায় বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন

এমন হিকমত, প্রজ্ঞা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাধ্যমে মুসলিম সমাজের এ ক্রান্তি লগ্নে রাস্লুল্লাহ ( এক নতুন জীবনধারার তিত্তি স্থাপন করেন। এ জীবনধারার বাহ্যিকতা প্রকৃতপক্ষে ঐ আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতারই প্রতিবিদ্ধ (রশ্মি) ছিল যাকে নাবী ( )-এর সঙ্গ ও সাহচর্যের বদৌলতে অভাবনীয় এক সম্মানের আসনে সমাসীন করা সম্ভব হয়েছিল। রাস্লুল্লাহ ( ) তাঁর শিষ্যদের দীক্ষা, আত্মন্তদ্ধি ও উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করতেন এবং অবিরামভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন।

তিনি তাঁর শিষ্যগণকে সদা-সর্বদা ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা, সম্মান, সম্ভ্রম এবং উপাসনা, আনুগত্য ও আদব কায়দার তালীম দিতেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তা মেনে চলার জন্য প্রেরণা ও পরামর্শদান করতেন।

একজন সাহাবী রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ

'কোন্ ইসলাম উত্তম? অর্থাৎ ইসলামের কোন্ আচার-আচরণটি উৎকৃষ্ট?' তিনি বললেন,

[تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ]

'তুমি খাদ্য খাওয়াও এবং চেনা-অচেনা (লোককে) সালাম দাও" ।

আব্দুল্লাহ বিন সালাম ( এর বর্ণনা রয়েছে যে, 'রাস্লুল্লাহ ( ) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করলাম যে, এ কমনীয়, রমণীয়, সুষমাস্থিধ ও উজ্জ্বলতামণ্ডিত মুখমণ্ডলটি কোন মিথ্যুক মানুষের হতেই পারে না (এবং তার মুখ নিঃসৃত যে প্রথম বাণীটি শ্রবণ করেছিলাম তা ছিল,

[يَأَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّة بِسَلَّامٍ]

'হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সালাম দেয়ার রেওয়াজ প্রবর্তন কর, খাদ্য খাওয়াও, আজীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় কর এবং রাত্রি বেলা মানুষ যখন নিদ্রাসুখে মগ্ন থাকবে তখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাক। (তবে) নিরাপদে জানাতে প্রবেশ করবে। ২

রাস্লুল্লাহ () বলতেন, [বঁট্রাট্র্ ক্রান্ট্রট্র ফুর্ট্রট্র ক্রিট্রট্র ফুর্ট্রট্রট্র ফুর্ট্রট্রট্র ক্রিট্রট্রট্র

"ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদে না থাকে।" তিনি আরও বলেছেন, [وَيَدِهِ وَيَدِهِ]

"(প্রকৃত) মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।"

िणिन आत्राय वरलार्हन, [يَن يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يُجِبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُجِبُّ لِتَفْسِهِ]

'তোমাদের মধ্যে কেউই (প্রকৃত) মুসলিম হতে পারবে না যতক্ষণ না সে অপর ভাইয়ের জন্য ঐ সকল জিনিস পছন্দ করবে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'

তিনি আরও বলেছেন, [المُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلِ وَّاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَىٰ عَيْنُهُ اِشْتَكَىٰ كُلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اِشْتَكَىٰ كُلُهُ، السَّوَمِنُوْنَ كَرَجُلِ وَّاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَىٰ عَيْنُهُ اِشْتَكَىٰ كُلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اِشْتَكَىٰ كُلُهُ، وَإِنْ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اِشْتَكَىٰ كُلُهُ، وَإِنْ اشْتَكَىٰ كُلُهُ، وَإِنْ اشْتَكَىٰ كُلُهُ، وَإِنْ اشْتَكَىٰ كُلُهُ اللّهِ اللّهُ ال

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহী**হল বুখা**রী ১ম খণ্ড ৬ ও ৯ পৃঃ।

<sup>े</sup> তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমি, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> সহীহ মুসলিম, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পুঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৬ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> সহীহল বুখারী ১ম খণ্ড ৬ পৃঃ।

<sup>🕈</sup> সহীহ মুসলিম, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ।

"মু'মিন মু'মিনের জন্য একটি দালান ঘরের মতো, একাংশ অপর অংশকে শক্তি দান করে।"<sup>১</sup> তিনি আরও বলেছেন,

[لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ]

"নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না, রাগ করবে না, একে অপর থেকে মুখ ফিরাবে না, আল্লাহর বান্দা ও আপোষের মধ্যে ভাই ভাই হয়ে থাকবে। কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয় যে, সে তিন দিনের বেশী তার ভাইয়ের সাথে ক্রোধবশত কথা বার্তা বলবে না।"

তিনি আরও বলেছেন.

[الْمُشلِمُ أَخُو الْمُشلِمِ لَا يَظلِمُهُ وَلَا يَشلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُشلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُشلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

'মুসলিম মুসলমানের ভাই, না তার প্রতি অন্যায় করবে আর তাকে শক্রর হাতে অর্পণ করবে। আর যে ব্যক্তি আপন (মুসলিম) ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাতে থাকবেন। কোন মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। আর কেননা মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষক্রটি গোপন করে তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষক্রটি গোপন রাখবেন।'

আরও বলেছেন, [آرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ ]

'তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি সদয় হও, আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।'

[لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَانِيهِ] छिनि आत्र अतलाहन,

' व उाकि মুসলিম নহে, य পেট পুরে খায় অথচ তার পাশেই প্রতিবেশী অনাহারে কালাতিপাত করে।' অারও বলেছেন, [سِبَابُ الْمُؤْمِن فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرًا]

'মুসলিমগণকে গালি দেয়া ফিসক (পাপ) তাদের হত্যা করা কুফুরী কাজ (অবিশ্বাসের কর্ম)।'<sup>৬</sup>

এভাবে তিনি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দ্রীভূত করাকে সদকা বলে গণ্য করতেন এবং এটাকে ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে একটি শাখা বলে গণ্য করতেন।

রাস্লুল্লাহ (﴿ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَادِ السَّارَ ) দান-খয়রাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন এবং এ সবের এমন এমন ফযীলত বর্ণনা করতেন যেদিকে মন এমনিতেই আকৃষ্ট হতো। তিনি বলতেন যে, [الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَادِ النَّارَ الْمَالَا لَا لَالْعَارَ الْمُعَارِقِ لْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ النَّلَامِ اللَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

"সদকা এবং দান-খয়রাত পাপকে এমনভাবে মুছে ফেলে যে, যেমন পানি আগুনকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।"<sup>৮</sup>

<sup>े</sup> মুন্তাফাকুন আলাইহি মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯০ পৃঃ।

<sup>े</sup> সহীহল বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯৬ পৃঃ।

<sup>ু</sup> মুব্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪২২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সুনানে আবৃ দাউদ ২য় খণ্ড ৩৩৫ পৃঃ, জামে তিরমিয়ী ২য় খণ্ড ১৪ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> বাইহাকী, শোআবুল ঈমান, মিশকাত ২য় **খ**ণ্ড ৪২৪ পৃঃ।

৬ সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯৩ পৃঃ।

<sup>ী</sup> মুব্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ১ম খণ্ড ১২ ও ১৬৭ পৃঃ।

র্চ আহমদ তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৪ পৃঃ।

তিনি আরো বলেছেন,

[أَيُّمَا مُشلِمٍ كَسَا مُشلِمًا تَوْبًا عَلَى عُرى كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضِرِ الْجُنَّةِ، وَأَيُّمَا مُشلِمٍ أَظْعَمَ مُشلِمًا عَلَى جُوْعٍ أَظْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجُنَّةِ، وَأَيُّمَا مُشلِمٍ سَفَى مُشلِمًا عَلَى ظَمَارُ سَقَاهُ اللهُ مِنْ الرَّحِيْقِ الْمَحْتُومِ]

"কোন মুসলিম যদি কোন নগ্ন মুসলিমকে কাপড় পরিয়ে দেয় তা হলে আল্লাহ তাকে জানাতের সবুজ পোষাক পরিয়ে দিবেন এবং কোন মুসলিম যদি ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাদ্য খাওয়ায় তাহলে আল্লাহ তাকে জানাতে ফল খাওয়াবেন এবং কোন মুসলিম যদি কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিমকে পানি পান করায় তাহলে আল্লাহ তাকে জানাতে মোহরকৃত পবিত্র শরাব পান করাবেন"। তিনি বলেছেন,

### [اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِ تَمَرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ]

"আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো যদিও খেজুরের অর্ধাংশ দিয়েও হয়, তাও যদি না পাও তা হলে কমপক্ষে ভাল কথার দ্বারা ভিখারীকে তুষ্ট করো।"<sup>২</sup>

অথচ ভিক্ষা বৃত্তি হতে বিরত থাকার জন্য চরমভাবে নিষেধ করেছেন, ধৈর্যধারণ এবং অল্পতে সম্ভষ্ট হওয়ার ফ্যীলত শুনাতেন, ভিক্ষুকগণের ভিক্ষাবৃত্তিকে তাদের মুখমগুলে আঁচড়, পাচড়ও ক্ষত আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য সীমাতিরিক্ত নিরুপায় হয়ে যারা ভিক্ষা করে তাদেরকে এর বাইরে রেখেছেন।

কোন ইবাদতের কী ফয়ীলত এবং আল্লাহর নিকট তার কী সওয়াব ও পুরন্ধার রয়েছে সে সবও তিনি আলোচনা করতেন। উপরস্তু, তাঁর নিকট যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হতো মুসলিমগণকে তার সঙ্গে শক্তভাবে জড়িয়ে রাখতেন। সেই সকল আয়াত তিনি মুসলিমগণকে পড়ে শোনাতেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের তা পড়ে শোনাতে বলতেন। উদ্দেশ্য ছিল এ কাজের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে বুঝ-সমঝ ও চিন্তাভাবনার উদ্রেক এবং দাওয়াতের যোগ্যতা, পয়গম্বত্তের অনুভৃতি ও সচেতনতার সৃষ্টি করা।

এভাবে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণের সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানবত্বের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁদের উন্নীত করেন এবং জাগতিক ও পারত্রিক ভাবধারার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে আল্লাহর চেতনা ও ন্যায়-নীতির প্রতি নিবেদিত ও সমর্পিত এমন এক মানবগোষ্ঠির গোড়াপত্তন করেছিলেন ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। এ মানবগোষ্ঠির মধ্যে তার সাক্ষাৎ শিষ্যদের বলা হতো সাহাবী ﷺ। মান-মর্যাদা এবং মানবত্বের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের স্থান ছিল নাবী রাসূলগণের পরেই।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ ( বলেন, 'যার অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে সে অতীত মানবগোষ্ঠির অনুসরণ করুক কেন না, জীবিতদের ব্যাপারে ফিংনার ভয় রয়েছে।' 'অতীত মানবগোষ্ঠি' বলতে তিনি সাহাবীগণের প্রতি ইন্ধিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তাঁরা নাবী ( বল্লা)-এর সঙ্গী ছিলেন। নাবী ( বল্লা)-এর এই উন্মত-গোষ্ঠি ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানব, সব চেয়ে পুণ্যবান, সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সব চেয়ে নিবেদিত। আল্লাহ তা আলা তাঁদেরকে নিজ নাবী ( বল্লা)-এর বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান-ব্রতে শরীক হওয়ার দুর্লভ সুযোগ দানে ধন্য ও সম্মানিত করেছেন। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে তাঁদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। কারণ, তাঁরা ছিলেন হিদায়াত প্রাপ্তির উজ্জ্বলতার দৃষ্টান্ত।

অন্যদিকে আবার, আমাদের পয়গম্বর রহাবারে আযম (ﷺ) সেরা পথপ্রদর্শক নিজেও এরপ মানবিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলি, আল্লাহ প্রদন্ত পয়গম্বরত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, মান-মর্যাদা মহানচরিত্র এবং সুন্দর সুন্দর কাজ-কর্মের অধিকারী ছিলেন যে, তার সংস্পর্শে এলে মন এমনিতেই তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ত। ফলে তাঁর মুখ থেকে যখনই কোন কথা বের হতো তখনই সাহাবীগণ (﴿﴿) তা বাস্তবায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। হিদায়াতের যে

<sup>ু</sup> সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিয়ী, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৬৯ পুঃ।

<sup>ै</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ ২য় খণ্ড ৮৯০ পৃঃ।

<sup>°</sup> দ্রষ্টব্র, আবৃ দাইদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দাবেমী, মিশকাত ১ম খণ্ড ১৬৩ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> রাথীন, মিশকাত ১ম খণ্ড ৩২ পঃ।

সকল কথা তিনি বলতেন জীবন-মরণ পণ করে সাহাবীগণ (🎄) তা সর্বাগ্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যেতেন।

আধ্যাত্মিকতার অলৌকিক চেতনায় উজ্জীবিত প্রেরণাবোধ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে নাবী কারীম (১৯৯০)
মদীনার সমাজ জীবনে এমন এক জীবনধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন অখণ্ড মানব জাতির ইতিহাসে যা
ছিল সর্বোচ্চ মানের এবং সর্বাধিক পূর্ণত্বপ্রাপ্ত। এ জীবনধারায় তিনি এমন সব নিয়মনীতি এবং আচার-আচরণ
প্রবর্তন করলেন যা যুগ-যুগান্তর ধরে অব্যাহত থাকা শোষণ, শাসন ও নিম্পেষণের যাঁতাকলে নিম্পেষিত মানব
জীবনকে শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তির আস্বাদে ভরপুর করে তুলে এ জীবনধারার উপাদানগুলোকে এমন উঁচু মানের
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ণতাদান করা হয়েছিল যে, যুদ্ধ এবং শান্তি সকল অবস্থার সঙ্গেই সর্বাধিক
যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবালা করে যে কোন পরিস্থিতির মোড় নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসার মতো যোগ্যতা
মুসলিমগণ অর্জন করেছিলেন। মুসলিমগণের এহেন পরিবর্তিত জীবনধারা কিছুটা যেন আকস্মিকভাবেই
ইতিহাসের মোড পরিবর্তন করে দেয়।

# مُعَاهَدَةً مَعَ الْيَهُوْدِ रेष्ट्रनीरम्ब जरम ठ्रुकि जम्लामन

হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদীনার মুসলিম সমাজকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং পরিচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে নাবী কারীম (ﷺ) যখন সক্ষম হলেন তখন মদীনার অমুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে সম্পর্ক উনুয়ন ও সমঝোতা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখী, সমৃদ্ধ ও বরকতময় জীবনের পথ প্রশন্তকরণ, মদীনবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি ও একতার বন্ধন সুদৃঢ় করণ। এ লক্ষ্যে উদার উনুক্ত মনমানসিকতা নিয়ে এমন সব নিয়ম নীতি ও কার্যক্রম তিনি অবলঘন করলেন যে, ধর্মান্ধতা ও স্বার্থান্ধতা-ক্লিষ্ট সম সাময়িক সমাজে যা ছিল একটি কল্পনাতীত ব্যাপার।

মদীনার মুসলিমগণের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল ইহুদীগণ। মদীনায় মহানাবী (১৯৯০)-এর হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণের সুশৃঙ্খল সমাজ সংগঠন, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি সামর্থ্যের ব্যাপারে তারা সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিমগণের সাথে শক্ততা পোষণ করলেও প্রকাশ্য কলহ কিংবা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার হাবভাবও প্রকাশ করে নি। কাজেই রাস্পুলাহ (১৯৯০) তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন অনুভব করে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে তাদেরকে জানমালের সাধারণ নিরাপত্তা এবং ধর্মকর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাতে দেশত্যাগ, মালক্রোক এবং ঝগড়া ফাসাদের ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

এ চুক্তি ঐ চুক্তির সঙ্গেই হয়েছিল যা মুসলিমদের পরস্পারের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল যার উল্লেখ কিছু পূর্বে করা হয়েছে। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ আলোচনা করা হল:

#### এ চুক্তির ধারাসমূহ (بُنُوْدُ الْمُعَاهَدَةِ) ؛

- ১. বনু 'আওফের ইহুদীগণ মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে একই উন্মতের মতো থাকবে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। এটা তাদের নিজেদের অধিকার হিসেবে যেমন গণ্য হবে, ঠিক তেমনিভাবে তাদের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের এবং তাদের দাসদাসীদের বেলায়ও গণ্য হবে। বনু 'আওফ ছাড়া অন্যান্য ইহুদীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।
- ২. মুসলিম এবং ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ আয়-উপার্জনের যিম্মাদার থাকবে।
- ৩. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের সঙ্গে অন্য কোন শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তিভুক্ত পক্ষণ্ডলো সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।
- 8. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে কাজ করে যাবে, কোন অন্যায়-অনাচার কিংবা পাপাচারের ভিত্তিতে নয়।
- মিত্র পক্ষের অন্যায়-অনাচারের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।
- ৬. কেউ কারো উপর জুলুম করলে মজলুমকে সাহায্য করা হবে।
- ৭. চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যত দিন চলতে থাকবে ততদিন ইহুদীদেরকেও মুসলিমদের সঙ্গে
   যুদ্ধের খরচ বহন করতে হবে।
- ৮. এ চুক্তিভুক্ত সকলের জন্যই মদীনায় কোন প্রকার হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কিংবা রক্তপাত ঘটানো হারাম হবে।
- ৯. চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলো কোন নতুন সমস্যা কিংবা ঝগড়া ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলে এর মীমাংসা করবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)।
- ১০. কুরাইশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেয়া চলবে না।

- ১১. ইয়াসরিবের উপর কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে থেকে তা প্রতিহত করতে হবে।
- ১২. কোন অন্যায়কারী কিংবা পাপীর জন্য এ চুক্তি সহায়ক হবে না।
- এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে মদীনা এবং সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এক শান্তি-স্বস্তিময় সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে যার রাজধানী ছিল মদীনা এবং সর্বময় নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ সাম্রাজ্য পরিচালনের ভিত্তি ছিল ইসলামী বিধি-বিধান এবং পরিচালন ভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ছিলেন মুসলিম। প্রকৃতপক্ষে এভাবে মদীনা ইসলামী হকুমতের রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়।

সুশৃঙ্খল এবং শান্তি-স্বস্তিময় অঞ্চলের সীমারেখা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নাবী কারীম (ক্র্রু) পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করেন। সে সব চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

<sup>ু</sup> দ্রষ্টব্য- ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫০৩-৫০৪ পৃঃ।

# الكِفَاحُ الدَامِيُ অন্তের ঝনাঝনানি

কুরাইশদের সংঘাতময় কর্মসূচী এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপ ( اَسْتِفْزَازَاتُ قُرَيْشِ وَاتِّصَالُهُمْ ) :

মঞ্চার কুরাইশ মুশরিকগণ মুসলিমদের উপর কিরূপ অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে ছিল এবং যখন তারা মদীনায় হিজরত শুক্র করেন তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে কী ধরণের বিদ্বেষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যার ফলে তাদের ধনমাল ছিনিয়ে নেয়ার এবং সাধারণভাবে তারা হত্যার নির্দেশ প্রদানের যোগ্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপরও তাদের অন্যায় আচরণ ও হঠকারিতামূলক কার্য-কলাপ বন্ধ হল না এবং তারা সে সব থেকে বিরতও থাকল না। পক্ষান্তরে, মুসলিমগণ তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়ে মদীনায় একটা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে এবং ধীরে ধীরে সুসংগঠিত ও শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। এটা প্রত্যক্ষ করে তাদের ক্রোধাগ্নি অতি মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তাই তারা আনসারদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুল্লকে প্রকাশ্য হুমকি সহকারে একটি পত্র লিখল যিনি তখন পর্যন্ত খোলাখুলি মুশরিক ছিলেন। তখন মদীনাবাসীগণের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, মদীনায় রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর আগমন সংঘটিত না হলে তারা তাকেই মুকুট পরিয়ে তাদের বাদশাহ নির্বাচিত করত। মুশরিকদের এ পত্রের সার সংক্ষেপ ছিল নিমুরপ:

'তোমরা আমাদের কিছু সংখ্যক বিপথগামী লোককে আশ্রয় দিয়েছ, এজন্য আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, হয় তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমাদের দেশ থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে দেবে, অন্যথায় সদল বলে তোমাদের উপর ভীষণভাবে আক্রমণ পরিচালিত করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা এবং মহিলাদের মান হানি করব।'

এ পত্র পাওয়া মাত্রই আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার ঐ মক্কাবাসী মুশরিক ভাইদের নির্দেশ পালনার্থ উঠে পড়ে লেগে গেল। যেহেতু তার অন্তরে এ বিশ্বাস বন্ধমূল হয়েছিল যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমনের কারণেই তাকে মদীনার বাদশাহী থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে সেহেতু পূর্ব থেকেই সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছিল। এ কারণে কাল বিলম্ব না করে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে সে তার মুশরিক ভাইদের একত্রিত করে ফেলল।

এ সংবাদ অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের নিকট আগমন করলেন এবং তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি দেখছি যে, কুরাইশদের হুমকি তোমাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। কিন্তু এটা তোমাদের অনুধাবন করা উচিত যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে যে পরিমাণ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছ কুরাইশরা কোনক্রমেই তোমাদের সেই পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না। তোমরা কি তোমাদের পুত্র ও দ্রাতাদের সঙ্গে নিজেরাই যুদ্ধ করতে চাও?'

নাবী কারীম (১৯)-এর এ কথা শ্রবণ করে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কাজেই, আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুল্লকে তার প্রতিহিংসাজনিত যুদ্ধের সংকল্প থেকে তখনকার মতো বিরত থাকতে হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর কথায় তার সঙ্গী সাথীদের যুদ্ধ স্পৃহা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশদের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ চলতে থাকে। কারণ, মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বাধিয়ে দেয়ার কোন সুযোগ হাতছাড়া করার ইচ্ছে তার আদৌ ছিল না। তাছাড়া ইন্থদীদের সঙ্গেও সে যোগাযোগ রাখতে থাকে যাতে প্রয়োজন হলে তাদের কাছ থেকেও সাহায্য লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর সময়োচিত ও বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনার ফলে ঝগড়া বিবাদের প্রজ্ঞালিত অগ্নিশিখা ক্রমান্বয়ে প্রশমিত হতে থাকে।

<sup>े</sup> সুনানে আবৃ দাউদ, বাবু খাবারিন নাযীর।

<sup>े</sup> সুনানে আবৃ দাউদ, বাবু খাবারিন নাযীর।

<sup>ి</sup> এ সম্পর্কে সহীহুল বুখারীর ২য় খণ্ড ৬৫৫, ৬৫৬, ৯১৬ ও ৯২৪ পৃঃ।

## ॥ (إعْلَانُ عَزِيْمَةِ الصَّدِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) अममानत्मत्र खना मनिखन्न रातात्मत मत्रका वक्ष करत त्मत्रात त्यायना

এরপর সা'দ ইবনু মু'আয ( 'উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন এবং উমাইয়া ইবনু খালাফের অতিথি হন। তিনি উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলেন, 'আমার জন্য এমন এক সময়ের ব্যবস্থা করে দাও যখন আমি নির্জনে বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করতে পারি। সে মোতাবেক উমাইয়া খরতপ্ত দুপুরে তাকে নিয়ে পথে বের হলে পথে আবৃ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলে, 'হে আবৃ সাফওয়ান, তোমার সঙ্গে ঐ লোকটি কে?'

উত্তরে উমাইয়া বলল, 'এ হচ্ছে সা'দ 🕮।'

আবৃ জাহল তখন সা'দ (ক্ষ্মি)-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি দেখছি যে, তুমি বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করতে রয়েছ, অথচ তোমরা বেদ্বীনদেরকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদেরকে সাহায্য করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আল্লাহর কসম! যদি তুমি আবৃ সাফওয়ানের সঙ্গে না থাকতে তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।

তার একথা তনে সা'দ ( উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'দেখো আল্লাহর কসম। যদি তুমি আমার একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর তবে তোমার এমন কাজে আমি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব যা তোমাদের জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা হবে মদীনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথটি।

### মুহাজিরদেরকে কুরাইশদের ধমক প্রদান (زُرُيْشُ تَهَدَّدَ الْمُهَاجِرِيْنَ) :

কুরাইশ মুশরিকগণ মদীনার মুহাজিরদেরকে ধমকের সূরে বলে পাঠাল, 'মক্কা হতে তোমরা নিরাপদে ইয়াসরিবে পালিয়ে যেতে পেরেছ বলে অহংকারে ফেটে পড় না যেন। এটুকু জেনে রেখ যে, ইয়াসরিবে চড়াও হয়েই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

'আজ রাত্রে যদি তাঁর সাহাবীদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি এখানে এসে পাহারা দিতেন (তাহলে কতই না ভাল হতো)।'

আমরা ঐ অবস্থাতেই ছিলাম এমন সময় অকস্মাৎ অস্ত্রের ঝনাঝনানি আমাদের কর্ণগোচর হল। রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু) প্রশ্ন করলেন, 'কে'? উত্তরে শ্রুত হল 'আমি সা'দ ইবনু আবী অক্কাস' রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুুুু) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গভীর রাত্রে তোমার এখানে আগমনের কারণ কী'? জবাবে তিনি বললেন, 'আপনার সম্পর্কে আমার মনে বিপদের আশক্ষা উদ্রেক হওয়ায় আপনাকে পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।' তার একথা শুনে তিনি তার জন্য দু'আ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। °

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাহারা দেয়ার ব্যাপারটি শুধু কয়েকটি রাত্রির জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং এটা ছিল পর্যায়ক্রমিক এবং স্থায়ী ব্যবস্থা। 'আয়িশাহ ল্লা হতে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাহারা দেয়া হতো। তারপর নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ঃ

<sup>ু</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড, কিতাবুল মাগাযী ৫৬৩ পৃঃ।

<sup>ै</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন প্রথম খণ্ড ১১৬ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> সহীহ মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড, বাবু ফাযালি সা'দ ইবনু আবী অক্কাস ឤ ২৮০ পৃঃ এবং সহীহল বুখারী বাবুল হারাসাতে ফিল গাযভে ফী সাবীলিক্লাহ ১ম খণ্ড ৪০৪ পৃঃ।

#### ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]،

'(হে রসূল!) মানুষ হতে আল্লাহ্ই তোমাকে রক্ষা করবেন।' (আল-মায়িদাহ ৫ : ৬৭) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুকা (ঘর বিশেষ) থেকে মাথা বের করে বললেন,

(يَأَيُّهَا النَّاسُ، إِنْصَرِفُوا عَنِي فَقَدْ عَصَمَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)

"হে জনমণ্ডলী। তোমরা ফিরে যাও। মহামহিমান্বিত প্রভু পরওয়ার দেগার আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।" ১

আরব মুশরিকদের শত্রুতাজনিত এ বিপদ শুধুমাত্র রাস্লুল্লাহ (১) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা মুসলিম সমাজের সকল সদস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেমনটি উবাই ইবনু কা'ব (২) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, যখন রাস্লুল্লাহ (১) ও তাঁর সাহাবীগণ (৯) মদীনা আগমন করেন এবং আনুসারগণ তাদের আশ্রয় দান করেন, তখন আরব মুশরিকগণ তাঁদেরকে একই কামান দ্বারা আক্রমণ করে। তাই না তাঁরা অস্ত্র ছাড়া রাত্রি যাপন করতেন, না অস্ত্র ছাড়া সকাল বেলা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন।

#### युष्कत অনুমতি (الإذْنُ بالقِتَالِ) :

এ ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক অবস্থা মদীনায় মুসলিমদের অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যদ্ঘারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কুরাইশরা কোনক্রমেই তাদের বিদ্বেষপরায়ণতা ও এক গুঁয়েমি পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের উপর যুদ্ধ ফরজ হয় নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে আয়াত নাযিল করলেন তা হচ্ছে নিম্ররপ : .[٣٩ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴿ [الحَجِ: ٣٩]

'যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কেননা তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।' (আল-হাজ্জ,২২ : ৩৯)

তারপর এ ধরণের আরো বহু আয়াত অবতীর্ণ হয় সেগুলোতে বলে দেয়া হয় যে, যুদ্ধের এ অনুমতি যুদ্ধ হিসেবে নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিলের বিলোপ সাধন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করণ। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে :

﴿الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلْوةَ وَاتَوُا الرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ الْمُنكرِ وَيِلْهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾

'(এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহ্র হাতে নিবদ্ধ।'

(আল-হাজ্জ ২২: ৪১)

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হলও তা শুধু কুরাইশদের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের অনুমতির বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি তা ওয়াজিবের স্তর বা পর্যায়ে উপনীত হয়। তখন এ নির্দেশ কুরাইশ ব্যতিত অন্যাদের বেলায় প্রযোজ্য হয়। এ সব ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে এসব স্তর বা পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন মনে করছি:

- ১. মক্কার কুরাইশ মুশরিকদেরকে যুদ্ধরত গণ্য করা। কেননা তারাই প্রথম শক্রতা আরম্ভ করে। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলমানদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর সাথে সাথে মক্কার অন্যান্য মুশরিক ব্যতিত কেবল তাদের ধন-সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করাও জরুরি হয়ে পড়ে।
- ২. ওদের সাথে যুদ্ধ করা যারা আরবের সকল মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত ও একত্রিত হয়। অনুরূপ কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য গোষ্ঠী যারা পৃথক পৃথকভাবে মুসলমানদের সাথে শক্রুতা পোষণ করে।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> জামীউত তিরমিযী, আবওয়াবুত তাফসীর ২য় খণ্ড ১৩ পৃঃ।

- ৩. সে সব ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করা যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সন্ধি ও প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খিয়ানত করেছে এবং মুশরিকদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।
- 8. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমানিদের সাথে শক্রতা পোষণ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা (যেমন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়) যতক্ষণ তারা বিনীত হয়ে যিজিয়া কর না দেয়।
- ৫. মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যারাই ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা। ইসলামের হন্দ ব্যতীত তাকে কিছু করা যাবেনা। তার বাকী হিসাব আল্লাহর হাতে।

যুদ্ধের অনুমতি তো নাযিল হল, কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হল ওটা যেহেতু শুধু কুরাইশদেরই শক্তিমন্ততা ও একগুঁয়েমির ফল ছিল সেহেতু এটাই ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কাজ যে মুসলিমগণ নিজেদের দখল সীমা কুরাইশদের ঐ বাণিজ্য পথ পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেবে যা মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত চালু ছিল। এ কারণেই দখল সীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা দুটি হচ্ছে যথাক্রমে:

- ১. যে সকল গোত্র এ রাজপথের আশপাশে কিংবা এ রাজপথ হতে মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিল তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন।
  - ২. এ রাজপথের উপর টহলদারী দল প্রেরণ।

প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল ঐ ঘটনাটি যা পূর্বে ইহুদীদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল এবং যে চুক্তিটির বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে প্রদন্ত হয়েছে। সামরিক তৎপরতা শুরু করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (﴿

) এভাবে জুহাইনা গোত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিগু না হওয়ার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। মদীনা থেকে তিন মনজিলের অধিক অর্থাৎ ৪০ থেকে ৫০ মাইলের ব্যবধানে তাদের আবাসস্থল অবস্থিত ছিল। টহলদারী সৈন্যদের পরিভ্রমণকালে লোকজনদের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন যার আলোচনা পরে আসছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

### 

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ায় এ দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মুসলিমদের সামরিক তৎপরতার কাজ শুরু হয়ে যায়। পরিভ্রমণকারী প্রহরীরূপে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে টহল দিতে শুরু করেন, যেমনটি ইতোপূর্বে আভাষ প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের এ টহলদারীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশ-পাশের পথসমূহের উপর সাধারণভাবে এবং মক্কা থেকে আগত পথগুলোর উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। এভাবে বিভিন্ন পথের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যাপারটি অত্যন্ত শুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করে যাওয়া এবং একই সঙ্গে এ সকল পথের আশে পাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করা। অধিকন্তু, এ সুসংগঠিত টহলদারীর অন্য যে একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হছেই ইয়াসরিবের ইহুদী, মুশরিক এবং বেদুঈনদের অন্তরে এ ধারণাটি বন্ধমূল করা যে, মুসলিমণণ এখন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং পূর্বের নাজুক অবস্থাকে পেছনে ফেলে তারা অনেকদ্র অগ্রসর হয়েছেন। তাছাড়া কুরাইশ মুশরিকগণকে তাদের অর্থহীন ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়াবেগের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া যাতে এখনো তারা তাদের নির্বৃদ্ধিতার অন্ধকৃপে যে পতিত অবস্থায় রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে এসে জ্ঞান-কৃদ্ধি ও বিচার বিবেচনার আলোকোজ্জ্বল পথে পদচারণা শুরুর মাধ্যমে নিজেদের আয় উপার্জন ও জীবন-জীবিকার পথে বিপদের সমূহ সন্তাবনা এড়ানোর উদেশ্যে সন্ধির কথাটা সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে এবং মুসলিমদের আবাসস্থানের উপর চড়াও হয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলার যে চরম হঠকারী সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে, আল্লাহর

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ঐতিহাসিক পরিভাষায় যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ () স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন তাকে বলা হয় গাযওয়াহ এবং যাতে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন নি তাকে বলা হয় সারিয়্যাহ।

দ্বীনের পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে ও মক্কার মুসলিমদের উপর যে অমানবিক নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে সে সব থেকে বিরত থাকে। সর্বোপরি, মুসলিমগণ যাতে আরব উপদ্বীপে আল্লাহর পয়গাম পৌছানোর ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কর্মপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন সেটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

#### সারিয়্যাহ ও গায়ওয়াহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

মদীনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল সারিয়্যাহ ও গায্ওয়ায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

#### ১. সারিয়্যাতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকৃলের প্রেরিত বাহিনী: <sup>১</sup>

হিজরী ১ম বর্ষ রমাযান মাস মুতাবিক মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) হামযাহ বিন আবুল মুত্তালিবকে এ অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে ৩০ জন মুহাজির সৈন্য দিয়ে তাদেরকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিন শত সদস্য বিশিষ্ট এ কুরাইশ কাফেলার অন্যতম সদস্য ছিল আবৃ জাহল। মুসলিম বাহিনী 'ঈস' নামক জায়গার পার্শ্ববর্তী সমুদ্রোপকূলের নিকট পৌছলে ঐ কাফেলার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। উভয় দলই পরস্পরের মুখোমুখী হলে এক পর্যায়ে উভয় দলই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদী ইবনু আমর- যিনি উভয় দলেরই মিত্র ছিলেন- অনেক চেষ্টা চরিত করের উভয় দলকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরস্ত করেন।

হামযাহ (ﷺ)-এর এটা ছিল প্রথম পতাকা যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় মুবারক হাত দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন। এর বহনকারী ছিলেন আবু মার্সাদ কানায ইবনু হাসীন গানাভী (ﷺ)।

২. সারিয়্যাত্ রাবিগ বা রাবিগ অভিযান : এ অভিযান পরিচালিত হয় হিজরী ১ম বর্ষের শাওয়াল মাস মুতাবিক এপ্রিল, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। রাসূলুল্লাহ (ক্রেই) 'উবাইদাহ ইবনু হারিস ইবনু মুত্তালিবকে ৬০ জন মুহাজিরের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এ অভিযানে তাঁরা রাবিগ উপত্যকায় আবৃ সুফ্ইয়ানের সম্মুখীন হয়। তার সঙ্গী ছিল ২০০ জন। উভয় দল পরস্পর পরস্পরের উপর কিছু সংখ্যক তীর নিক্ষেপ করা ছাড়া আর তেমন কিছুই করেনি, যার ফলে বড় আকারের কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি।

এ অভিযানকালে মক্কা বাহিনী থেকে দু'জন মুসলিম এসে যোগদান করেন মুসলিম বাহিনীতে। এঁদের একজন হচ্ছেন মিকুদাদ বিন 'আম্র বাহ্রানী এবং অন্যজন হচ্ছেন 'উতবাহ বিন গাযওয়ান মাযিনী ( উত্যেই মুসলিম ছিলেন। তাঁরা কাফিরদের সঙ্গে এ উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন যে, সামনে গিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যাবেন। আবৃ 'উবায়দাহর ( পতাকা ছিল সাদা এবং তার বহনকারী ছিলেন মিসতাহ বিন আসাসাহ বিন মুন্তালিব বিন আবদে মানাফ।

৩. সারীয়্যায়ে খার্রার<sup>৩</sup>: এ অভিযান হিজরী ১ম বর্ষের যুল ক্বা'দাহ মাস মুতাবিক মে ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) সা'দ ইবনু আবী অক্কাস (১৯৯০)-কে এ সারিয়্যাহর সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বিশ জন যোদ্ধার সমন্বয়ে এক বাহিনী গঠন করে একটি কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাদেরকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তারা যেন খার্রার হতে সামনের দিকে আর অগ্রসর না হন। এ বাহিনী পদব্রজে পথ চলতেন। তারা দিবাভাগে নিজেদের গোপন করে রাখতেন এবং রাতের বেলা পথ চলতেন। পঞ্চম দিবস সকালে তারা খার্রারে গিয়ে পৌছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, একদিন পুর্বেই সেই কাফেলা সে স্থান অতিক্রম করে গিয়েছে। এ সারিয়্যাহর পতাকা ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন মিকুদাদ ইবনু 'আমর (১৯৯০)।

<sup>े</sup> সীনে জের দিয়ে পড়া হয়েছে যার অর্থ সমুদ্রোপকূল।

<sup>े</sup> আইন এ জের দিয়ে পড়তে হবে। এটা লোহিত সাগর এলাকার ইয়ামবু এবং মারওয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গা।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> খার্রার যুহফার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম।

8. গাঁযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদান : এ গাঁযওয়ার সময় ছিল হিজরী ২য় বর্ষের সফর মাস মুতাবিক আগষ্ট, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ। ৭০ জন মুহাজির যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ৄৄৣৣৄৣ) স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ গাঁযওয়ায় যাত্রার প্রাক্কালে সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ৄৄৣৄৣ্রু-কে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত রূপে নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একটি কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। তাদের অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে তিনি অদ্ধানে গিয়ে পৌছেন।

কিন্তু সংঘাতমূলক কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি। এ গাযওয়া অভিযানকালেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু যমরাহ গোত্রের তৎকালীন সরদার 'আমর ইবনু মুখনী যমরীর সঙ্গে মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির কথাগুলো নিমুব্ধপ:

"এটা হচ্ছে বনু যমরাহর জন্য মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দলীল। এ গোত্রের লোকজনেরা লাভ করবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা। তারা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা হবে, যদি তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। পক্ষান্তরে, যখনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহায্যের প্রয়োজনে তাদেরকে আহ্বান জানাবেন তখনই তাঁর সাহায্যার্থে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।"

"এটা ছিল প্রথম সৈন্য পরিচালনা যাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ অভিযানে ১৫ দিন যাবং মদীনার বাইরে থাকার পর তিনি মদীনা ফিরে আসেন। এ অভিযানের পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ (ﷺ)।"

এ গাযওয়ায় যাওয়ার সময় রাস্লুল্লাহ (ৄৣৣৣৣৄৣৄৣ) যায়দ ইবনু হারিসাহকে মদীনায় আমীর নিযুক্ত করেন। এ গাযওয়ায় পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন 'আলী ।

৭. গাযওয়ায়ে য়ৄল 'উশাইরাহ: এ গাযওয়া সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের জামাদিউল উলা ও জামাদিউল উখরা মুতাবিক নভেম্বর ও ডিসেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। এ অভিযানে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেন দেড়শ কিংবা দু'শ মুহাজির সাহাবী। অবশ্য এ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে কাউকেই তিনি বাধ্য করেন নি।

পদ্দান হচ্ছে মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এটা রাবেগ হতে মদীনা যাওয়ার পথে ২৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আবওয়া হচ্ছে অদ্দানেরই নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

<sup>े</sup> আল মাণ্ডাহিবর লাদুন্নিয়্যাহ ১ম খণ্ড ৭৫ পৃঃ যুরকানীর শারহসহ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> বুওয়াত ও রাযওয়া জুহাইনার পাহাড়গুলোর মধ্যে দুটি পাহাড় যা প্রকৃতপক্ষে একটি পাহাড়েরই দুটি শাখা। এটা মক্কা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথের সাথে মিলিত হয়েছে। এ পাহাড় দুটি মদীনা থেকে ৪৮ মাইল দূরতে অবস্থিত।

সওয়ারীর জন্য উট ছিল মাত্র ত্রিশটি এ কারণে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া অভিমুখে এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করা। জানা গিয়েছিল যে, এ কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা শুক্ল করেছে। এ কাফেলার সঙ্গে কুরাইশদের বহু সুন্দর সুন্দর মূল্যবান মালপত্র ছিল। এ কাফেলার সন্ধানে রাসূলুল্লাহ (ত্রু) তাঁর বাহিনীসহ যুল 'উশাইরাহ' পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তারা সেখানে পৌছার কয়েক দিন পূর্বেই কুরাইশ কাফেলা সে স্থান পরিত্যাগ করে গিয়েছিল। এটা ছিল ঐ যাত্রীদল সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূলুল্লাহ (ত্রু) যাদেরকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন। ঐ যাত্রীদল তার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এর ফলে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল বদর যুদ্ধের। ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (ত্রু) বের হয়েছিলেন জামাদিউল উলার শেষ ভাগে এবং মদীনায় ফিরে এসেছিলেন জামাদিউল উখরায়। সম্ভবতঃ এ কারণেই এ গাযওয়ায় মাস নির্ধারণে নাবী (ত্রু)–এর জীবনী লেখকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ গাযওয়াকালে রাসূলুল্লাহ (ত্রু) বনু মুদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু যমরাহর সঙ্গে যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন করেন।

এ অভিযানের দিনগুলোতে আবূ সালামাহ ইবনু আব্দুল আসাদ মাখযূমী ( মদীনার শাসন পরিচালনের দায়িত্ব পালন করেন। এবারের পতাকাও ছিল সাদা রঙের এবং পতাকাবাহী ছিলেন হামযাহ ( ।

৮. নাখলাহ অভিযান : এ অভিযানের সময় ছিল হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রজব মাস মুতাবিক জানুয়ারী ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ (১৯৯০) এব নেতৃত্বে বারো জন মুহাজির সাহাবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর বাহন ছিল প্রতি দুজনের জন্য একটি উট। একই উটের উপর তার পালাযথাক্রমে আরোহণ করতেন। বাহিনী প্রধানের হাতে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) একটি পত্র দিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন যে, দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন এ পত্র পাঠ করা হয়। সুতরাং দুদিন পথ চলার পর আব্দুল্লাহ করেন যে, দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন এ পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও ত্বায়িফের মধ্যস্থানে অবস্থিত নাখলাহয় অবরতণ করবে। এক কুরাইশ কাফেলার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা সেখানে ওঁৎ পেতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ নির্দেশ পালনের জন্য আব্দুল্লাহ দ্বিধাহীন চিত্তে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার পর তাঁর সঙ্গীদের নিকটে পত্রের বিষয়টি প্রকাশ করে বললেন, 'আমি কারো উপর জাের জবরদন্তি করতে চাই না। তােমাদের মধ্যে যার শাহাদাত পছন্দনীয় নয় সে প্রত্যাবর্তন করবে। শাহাদাতই আমার কাম্য।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর সঙ্গীরা সকলেই সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছু পথ অতিক্রম করার পর সা'দ ইবনু আবী অক্কাস ( এবং 'উতবাহ ইবনু গাযওয়ানের উটিটি হারিয়ে যায়। এ উটিটিই ছিল তাঁদের উভয়ের বাহন। উট হারিয়ে যাওয়ার কারণে তাঁরা পিছনে থেকে যেতে বাধ্য হন।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ ( এবং তার সঙ্গীগণ দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর নাখলাহয় অবতরণ করেন। সেই সময় একটি কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বাণিজ্য সামগ্রী ছিল কিশমিশ, চামড়া এবং আরও অনেক সামগ্রী। ঐ কাফেলায় ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরাহর দু'পুত্র 'উসমান ও নওফাল এবং মুগীরাহর মুক্ত দাস 'আমর ইবনু হাযরামী ও হাকীম ইবনু কায়সান। শক্রপক্ষ নাগালের মধ্যে, অথচ দিনটি ছিল হারাম মাস রজবের শেষ দিন। এ দিনে মুসলিম বাহিনীর মনে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করতে থাকলেন। যদি তারা এ দিনে যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহলে হারাম মাসের অসম্মান করা হবে। পক্ষান্তরে রাত্রি পর্যন্ত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকলে ঐ কাফেলা আরও অগ্রসর হয়ে হারাম সীমার মধ্যে প্রবেশ করবে। উভয় সংকট জনিত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম বাহিনী অবশেষে এ কুরাইশ কাফেলাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> উশাইরাহ ইয়ামবুর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানের নাম। উশায়বাহকে উশায়রাহ অথবা উসাইরাহ বলা হয়।

আক্রমণের সূচনাতে মুসলিম বাহিনী 'আমর ইবনু হাযরামীকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরবিদ্ধ হাযরামী ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। তারপর তারা 'উসমান এবং হাকীমকে বন্দী করে ফেললেন। কিন্তু পলায়নপর নওফাল নাগালের বাইরে গিয়ে আতারক্ষা করতে সক্ষম হল। বন্দী দুজন এবং মালপত্রসহ মুসলিম বাহিনী নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা গণীমতের মাল হতে এক পঞ্চামাংশ বের করেও নিয়েছিলেন।

হারাম মাসে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'আমি তো তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার হুকুম দেই নি।' এ অভিযানের গণীমত এবং যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তিনি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি।

সারিয়্যাতু নাখলাহর ঘটনার ফলে মুশরিকেরা এ রটনা রটানোর সুযোগ পায় যে, মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত মাসে যুদ্ধ এবং নরহত্যা করে 'হারাম' বিধান লজ্ঞান করেছে এবং তার অমর্যাদা করেছে। এর ফলে দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। ওহীর মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করেন যে, মুশরিকেরা যে সকল কাজকর্ম করেছে তা মুসলিমদের এ কাজের তুলনায় বহুগুণে অপরাধজনক। কালাম পাকে - হয়েছে ঃ

﴿يَشَأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالُ فِيْهِ كَبِيْرُ وَّصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَامُ أَهْلِهُ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

'পবিত্র মাসে লড়াই করা সম্বন্ধে তোমাকে তারা জিজ্ঞেস করছে। বল, এতে যুদ্ধ করা ভয়স্কর গুনাহ। পক্ষান্ত রে আল্লাহ্র পথ হতে বাধা দান, আল্লাহ্র সঙ্গে কুফুরী, কা'বাহ গৃহে যেতে বাধা দেয়া এবং তাখেকে তার বাসিন্দাদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহ্র নিকট তার চেয়ে অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা হতেও গুরুতর অন্যায়।' (আল-বাকারাহ ২: ২১৭)

এ ওহী নাথিল হওয়ার ফলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলিম মুজাহিদের সম্পর্কে মুশরিকেরা যে অপবাদ রটাচ্ছে তা হচ্ছে সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কেননা, কুরাইশ মুশরিকগণ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যায় অনাচার ও জুলুম নির্যাতন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও ইতন্তত করে নি কিংবা নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নি। যখন হিজরতকারী মুসলিমদের ধনমাল তারা ছিনিয়ে নেয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকত এবং এমনকি রাস্পুলুয়াহ (ক্রি)-কে হত্যার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তখন হারাম মাস কিংবা হারাম সীমার (মক্কা) প্রতি তারা কোন ভ্রুদ্ধেপই করেনি। অথচ, কী কারণে হঠাৎ করে তারা এ পবিত্র মাসগুলোর পবিত্রতার ব্যাপারে এত সচেতন হয়ে উঠল এবং এগুলোর পবিত্রতা নষ্ট করা দৃষণীয় বলে এত সোচ্চার হয়ে উঠল? অবশ্যই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকেরা যে গুজব রটিয়েছে এবং হৈ চৈ গুরু করেছে তা প্রকাশ্য বিদ্বেষ ও সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বন্দী দুজনকে মুক্ত করে দেন এবং নিহত ব্যক্তিটির অভিভাবককে রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

এগুলো হচ্ছে বদর যুদ্ধের পূর্বেকার সারিয়্যাহ ও গাযওয়া। এগুলোর কোনটাতেই সুস্পষ্ট ও হত্যার তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যে পর্যন্ত না কুর্য ইবনু জাবির ফিহরীর নেতৃত্বে মুশরিকরা মদীনার সন্নিকটস্থ চারণ ভূমি থেকে কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, এর সূচনাও মুশরিকদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। ইতোপূর্বে তারা যেমন বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছিল, গবাদি পশু লুট কারার ঘটনাটিও ছিল অনুরূপ একটি ঘটনা।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> চরিতকারগণের বর্ণনা হচ্ছে এটাই, তবে যাতে জটিলতা রয়েছে এবং তা হচ্ছে এক পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াত বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এর শানে নযুলের যে ব্যাখ্যা তাফসীর কিতাবসমূহে দেয়া হয়েছে তাতে জানা যায় যে, এর আগ পর্যন্ত মুসলিমগণ পঞ্চমাংশের হুকম সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন।

ই ঐ সকল সারিয়্যাহ এবং গাযওয়ার বিস্তারিত নিমুলিখিত পৃস্তকাদি থেকে গৃহীত হয়েছে, যা'দুল মা'দ ২য় খণ্ড ৮৩-৮৫ পৃঃ ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড
৫৯১-৬০৫ পৃঃ, রাহমাতুল্লিল আলামীন ১/১১৫-১১৬ পৃঃ, ২য় খণ্ড ২১৫-২১৬ ও ৪৬৮ থেকে ৪৭০ পৃঃ। এ গাযওয়া এবং সারিয়্যাহ সম্পর্কে
যেখান থেকে তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে তার ধারাবাহিকতা এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আমি আল্লামা ইবনুল
কাইয়্যেম এবং আল্লামা মানসুরপুরীর গৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেছি।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়্যার পর কুরাইশ মুশরিকদের মধ্যে কিছুটা ভয়-ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হল এবং তারা সুস্পষ্টভাবে এটা উপলব্ধি করল যে, তাদের সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। যে ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা তারা এতদিন করে আসছিল শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁদেই তাদের পতিত হতে হল। এ বিষয়টিও তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মদীনার মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত সজাগ ও তৎপর রয়েছে এবং কুরাইশদের প্রত্যেকটি বাণিজ্য কাফেলার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছে। তারা এটাও বুঝল যে, মুসলিমগণ এখন ইচ্ছে করলে তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে, লোকজনদের বন্দী করে নিয়ে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। এটাও তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সিরিয়ামুখী ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মূর্খতা এবং উদ্ধৃত আচরণ থেকে বিরত রইল না। তারা জুহাইনা এবং বনু যমরাহ গোত্রদ্বয়ের মতো সন্ধির পথ অবলম্বনের পরিবর্তে ক্রোধ, হিংসা ও শক্রতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল যে, মুসলিমদের আবাসস্থানে আক্রমণ চালিয়ে তারা তাদের একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ লক্ষ্যে এক সুসজ্জিত যোদ্ধা বাহিনীসহ তারা বদর প্রান্তর অভিমুখে অগ্রসর হল।

এখন মুসলিমদের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়্যার পর দ্বিতীয় হিজরী সনে কা'বাহন মাসে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করে দেন এবং এ সম্পর্কীয় কয়েকটি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হলো ঃ

﴿ وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْآ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِيْنَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِن اللهَ لَا يُحِبِّ الْمُعْتَدِيْنَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ لَقَاتِلُوهُمْ مِن الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ فِيْهِ وَإِنْ قَاتِلُوهُمْ مَنْ لَكُونِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِثْنَةً وَإِنْ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِثْنَةً وَيَكُونُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَوْلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَوْلُ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ [البقرة:١٩٠-١٩٣]

'১৯০. তোমরা আল্লাহ্র পথে সেই লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই সীমা অতিক্রমকারীকে ভালবাসেন না। ১৯১. তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুতঃ ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর। তোমরা মাসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের হত্যা কর, এটাই কাফিরদের প্রতিদান। ১৯২. তারপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। ১৯৩. ফিত্না দ্রীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তারপর যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদের উপরে ছাড়া কোনও প্রকারের কঠোরতা অবলম্বন জায়িয হবে না।'

(আল-বাকারাহ ২ : ১৯০-১৯৩)

এরপর অতি সত্ত্রই অন্য প্রকারের আয়াত অবতীর্ণ হলো যাতে যুদ্ধের নিয়ম কানুন এবং বিধানাবলী বর্ণিত হলো। ইরশাদ হলো:

﴿ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ إِذَا أَنْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّامَبَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلْكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَلَنْ يُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواۤ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٤-٧]

'৪.তারপর যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাঁড়ে আঘাত হানো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে শক্তভাবে বেঁধে ফেল। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ কর। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করে। এ নির্দেশই তোমাদেরকে দেয়া হল। আল্লাহ ইচ্ছে করলে (নিজেই) তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকৈ অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (এজন্য তোমাদেরকে যুদ্ধ করার

সুযোগ দেন)। যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তিনি তাদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করবেন না। ৫. তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন আর তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। ৬. তারপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। ৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তোমাদের পদগুলোকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (মুহাম্মাদ ৪৭: ৪-৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকেদের নিন্দা করেছেন যুদ্ধের শুকুম শুনে যাদের হংকম্পন শুরু হয়েছিল। ইরশাদ হলো:

﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُوْرَةً مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾

'তারপর যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থবোধক সূরাহ্ অবতীর্ণ হয় আর তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যুর ভয়ে জ্ঞানহারা লোকের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। কাজেই ধ্বংস তাদের জন্য।' (মুহাম্মাদ ৪৭: ৪–৭)

বস্তুতঃ যুদ্ধ ফরজ করা, তার প্রতি উৎসাহদান করা এবং তার প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান ছিল পরিস্থিতির প্রয়োজন। এমনকি পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপনরত কোন সেনাধিনায়ক থাকলে তিনিও তাঁর সেনাবাহিনীকে সর্ব প্রকারের সংঘাতময় পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক মোকাবালা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন। তাহলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেবহাল তিনি কেন এরূপ নির্দেশ প্রদান করবেন না? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে প্রয়োজন ও পরিস্থিতির একান্ত আকাজ্কিত ছিল 'হক' ও 'বাতিলের' মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বিশেষ করে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের অভিযান পরবর্তী পরিস্থিতির যা মুশরিকদের মর্যাদা ও আমিত্বের উপর ছিল কঠিন আঘাত স্বরূপ এবং যা তাদেরকে যন্ত্রণায় ফেলে রেখেছিল।

যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত পূর্বাপর আয়াতগুলো দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় আসন্ন প্রায় এবং এতে মুসলিমদের বিজয়ও সুনিশ্চিত। এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের নির্দেশ দিচ্ছেন, 'যেখান থেকে মুশরিকরা তোমাদের বের করে দিয়েছে তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।' আর কিভাবে তিনি বন্দীদেরকে বেঁধে ফেলার এবং বিরোধীদেরকে পিষ্ট করে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর হিদায়াত দিয়েছেন যা একটি বিজয় কাহিনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হচ্ছিল যে, মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত।

কিন্তু এটা গোপনীয়তার সঙ্গে এবং আভাষ ইঙ্গিতেই বলা হয়েছে যাতে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য যতটা আগ্রহী ও উন্মুখ থাকে কার্যতঃ তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

তারপর ঐ সময়েই অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর কা'বাহন মাস মুতাবিক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাহ গৃহকে ক্বিবলাহ বলে ঘোষণা করলেন এবং সালাতে ঐ দিক মুখ ফিরানোর নির্দেশ প্রদান করলেন। এর ফলে যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণ বিশেষভাবে উপকৃত হলেন তা হচ্ছে, যে সকল মুনাফিক্ব ইহুদী মুসলিমদের মধ্যে শুধু ফাটল ধরানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমদের সারিতে এসে দাঁড়াত তাদের মুখোশ খুলে গেল। তারা এখন মুসলিমদের মধ্যে থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজেদের আসল অবস্থানে ফিরে গেল। আর এভাবে মুসলিমদের সারিগুলো বিশ্বাসঘাতক ও কপটদের বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতার দৃষণ থেকে পবিত্র হয়ে গেল।

এ সময় ক্বিলাহ পরিবর্তনের মধ্যে যে একটি সৃক্ষ্ণ ইঙ্গিত নিহিত ছিল তা হচ্ছে এখন থেকে এমন একটি নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে যা এ ক্বিলাহর উপর মুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা, এটা বড়ই বিস্ময়কর এবং কথা হবে যে, কোন জাতির ক্বিলাহ তাদের শক্রদের কজায় থাকবে। আর যদি তা সেভাবে থাকে তাহলে এটা খুবই জরুরী যে, তাদের শক্রদের অধিকার থেকে মুক্ত করে সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ নির্দেশাবলী ও ইঙ্গিতসমূহ প্রকাশের পর মুসলিমদের আনন্দানুভূতি ও আবেগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল এবং আল্লাহর পথে তাঁদের যুদ্ধ করার উন্মাদনা এবং শক্রদের সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আকাজ্ঞা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

# 

#### यूरकत कातन ( سَبَبُ الْغَزُوةِ :

গাযওয়ায়ে উশায়রার আলোচনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, একটি কুরাইশ কাফেলা মকা হতে সিরিয়া যাওয়ার পথে রাস্লুল্লাহ (১)'র পাকড়াও হতে বেঁচে গিয়েছিল। এ কাফেলাটি যখন সিরিয়া থেকে মকায় ফিরে যাছিল তখন নাবী কারীম (১) ত্বালহাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ (১) এবং সাঈদ ইবনু যায়দ (১)-কে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। এ সাহাবীদ্বয় (১) 'হাওয়া' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন এবং সেখানে অপেক্ষমান থাকেন। আবৃ সুফ্ইয়ান যখন কাফেলাটি নিয়ে ঐ স্থানটি অতিক্রম করছিলেন তখন সাহবীদ্বয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং রাস্লুল্লাহ (১)-কে বিষয়টি অবহিত করেন।

এ কাফেলায় মক্কাবাসীদের প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। এক হাজার উট ছিল এবং এ উটগুলো কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মালপত্র বহন করছিল। শুধুমাত্র এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাফেলার সঙ্গে চল্লিশ জন কর্মী ছিল।

মদীনাবাসীদের ধনদৌলত লাভের জন্য এটা ছিল অপূর্ব এক সুযোগ। পক্ষান্তরে এ বিশাল পরিমাণ ধনমাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি ছিল মক্কাবাসীদের জন্য সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট ক্ষতি। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (﴿﴿ ) মুসলিমদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, 'সিরিয়া থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী এক কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে প্রচুর ধনমাল রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর জন্য বেরিয়ে পড়। হয়ত আল্লাহ পাক গণীমত হিসেবে এ সকল মালপত্র তোমাদের হাতে দিয়ে দিবেন।

কিন্তু রাস্লুল্লাহ (১) এ উদ্দেশ্যে গমন কারো উপর জরুরী বলে উল্লেখ করেননি। বরং এটাকে তিনি জনগণের ইচ্ছে এবং আগ্রহের উপর ছেড়ে দেন। কেননা এ ঘোষণার সময় এটা মোটেই ধারণা করা হয়নি যে, এ কাফেলার সঙ্গে বুঝাবুঝির পরিবর্তে শক্তিশালী কুরাইশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে বদর প্রান্তরে ভয়াবহ এক রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষের মোকাবালা করতে হবে। আর এ কারণেই বহু সাহাবী মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। তাদের অভিযানগুলোর মতই সাধারণ একটা কিছু হবে। আর এ কারণেই যারা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও উত্থাপিত হয় নি।

# अञ्चलिय সৈন্যসংখ্যা ও তাঁদের নেতৃত্বের বিন্যাস ( قِيَادَاتِ ) ইনুট্রি টুর্টুট্রে পিনুট্রি টুর্টুট্রি নিন্দ্র নেতৃত্বের বিন্যাস

রাস্লুল্লাহ (১৯) বদর অভিযানে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তিন শতাধিক সাহাবী (৯)। তিন শতাধিক বলতে সে সংখ্যাটি হতে পারে ৩১৩, ৩১৪ কিংবা ৩১৭ যাদের মধ্যে ৮২, ৮৩ কিংবা ৮৬ জন ছিলেন মহাজির এবং অন্যেরা ছিলেন আনসার। আনসারদের মধ্যে আবার ৬১ জন ছিলেন আউস গোত্রের এবং ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীর যে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন এ রকম কোন প্রস্তুতিই রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর বাহিনীর ছিল না। এমনকি যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থাও ছিল না। তিন শতাধিক লোক বিশিষ্ট এ বাহিনীর জন্য মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম এন-এর ছিল একটি এবং মিকুদাদ ইবনু আসওয়াদ কিনদী (১৯)-এর ছিল অপরটি। উট ছিল সত্তরটি, এক এক উটের উপর পালাক্রমে আরোহণ করতেন দু' কিংবা তিন জন লোক। রাস্লুল্লাহ (১৯), 'আলী (১৯) এবং মারসাদ ইবনু আবী মারসাদ গানাভী (১৯)-এর জন্য বরাদ্দ ছিল একটি উট। তাঁরা তিন জন পালাক্রমে আরোহণ করতেন সেই উটিটর উপর।

মদীনায় ব্যবস্থাপনা ও সালাতে ইমামত করার দায়িত্ব প্রথমে অর্পণ করা হয়েছিল ইবনু উন্মু মাকতৃম ( বির উপর। কিন্তু 'রাওহা' নামক স্থানে পৌছার পর নাবী কারীম ( বির বাবাহ ইবনু আবদিল মুন্যির ( বির মদীনার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন।

এরপর আসে যুদ্ধ পূর্ব অবস্থার কথা। সার্বিক নেতৃত্বের পতাকা প্রদান করা হয় মুস'আব ইবনু 'উমায়ের () কে। এ পতাকার রঙ ছিল সাদা। রাসূলুল্লাহ () মুসলিম বাহিনীকে দুটি দলে বিভক্ত করেন:

- 🕽 । মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় 'আলী ইবনু আবী 🚌 ত্মালিবকে। যাকে ইকাব বলা হয়।
- ২। আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত যার পতাকা দেয়া হয় সা'দ ইবনু মু'আয় —কে। এ দুটি পতাকা ছিল কালো বর্ণের।

সেনাবাহিনীর ডান দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম ()-কে এবং বাম দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় মিকুদাদ ইবনু 'আমর ()-কে। কারণ, সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র এ দুজনই ছিলেন অশ্বারোহী। সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগের দলপতি নিযুক্ত হন ক্বায়স ইবনু আবী সা'সা'আহ () আর প্রধান সেনাপতি হিসেবে সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ()

রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) উত্তম প্রস্তুতিবিহীন সেনাবাহিনী নিয়েই অগ্রযাত্রা শুরু করেন। তাঁর বাহিনী মদীনার মুখ হতে বের হয়ে মক্কাগামী সাধারণ রাজপথ ধরে চলতে থাকেন এবং 'বি'রে রাওহা' গিয়ে পৌছেন। অতঃপার সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে বাম দিকে মক্কাগমী রাজপথ ছেড়ে দেন এবং ডান দিকের পথ ধরে চলতে থাকেন। চলার এক পর্যায়ে 'নাযিয়াহ' নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন (গন্তব্য স্থল ছিল বদর)। তারপর নাযিয়ার এক প্রান্ত দিয়ে অগ্রসর হয়ে 'রাহকান' উপত্যকা অতিক্রম করেন। এটা হচ্ছে 'নাযিয়াহ' ও 'দাররার' মাঝে একটি উপত্যকা। তারপর 'দাররাহ' থেকে নেমে সাফরার নিকট গিয়ে পৌছেন। সেখান হতে 'জুহাইনা' গোত্রের দুজন লোককে যথা বাসবীস ইবনু উমার ও 'আদী ইবনু আবী যাগবাকে কুরাইশ কাফেলার অবস্থা ও অবস্থান লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে প্রেরণ করা হয়।

#### মক্কায় বিপদের ঘোষণা ( مَكَّةَ ప ﴿ النَّذِيرُ فَي مَكَّةً

পক্ষান্তরে কুরাইশ কাফেলার অবস্থা এই ছিল যে, এর নেতা আবৃ সুফ্ইয়ান ছিলেন সুচতুর সতর্ক এবং অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি। এ প্রেক্ষিতে তিনি অব্যাহতভাবে পথের খবরাখবর নিতেই থাকতেন। পথে যে কাফেলার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হতো তাদের সকলকেই তিনি পথের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সুতরাং বিভিন্ন সূত্রে তিনি অবগত হতে সক্ষম হন যে, মুহাম্মদ (১৯৯০) তাঁর সাহাবীদেরকে কাফেলার উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি যমযম ইবনু 'আমর গিফারীকে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কা পাঠিয়ে দেন এবং তার মাধ্যমে এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, 'কাফেলা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন, হিফাযতের জন্য সাহায্যের আশু প্রয়োজন।' যমযম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মক্কায় আসে এবং আরব সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের নাক চাপড়ালো, হাওদা উলটালো, জামা ছিঁড়ে ফেলল, মক্কা উপত্যাকায় উটের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চেঃস্বরে বলতে থাকল, 'হে কুরাইশগণ! কাফেলা (আক্রান্ত কাফেলা, আক্রান্ত আবৃ সুফ্ইয়ানের সঙ্গে তোমাদের ধনমাল রয়েছে, তার উপর আক্রমণ চালানাের জন্য মুহাম্মদ (১৯৯০) এবং তার সাহাবীরা উদ্যত হয়েছেন। সুতরাং আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা যে, তোমরা তা পাবে। অতএব, সাহায্যের জন্য এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।')

# মক্কাবাসীগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি ( لِلْغَرْوِ ) মক্কাবাসীগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি

কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শ্রবণে সমগ্র মক্কা উপত্যকায় একদম হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে সকলে দৌড়ে এসে বলতে থাকল, 'মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তার সঙ্গী সাথীরা কি মনে করেছে যে, এ কাফেলাও ইবনু হাযরামীর কাফেলার মতই? না, না, কখনই না। আল্লাহর শপথ! এ কখনই সেরূপ নয়। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে যে, আমাদের ব্যাপারটি অন্য রকম।'

সমগ্র মক্কা শহরে তখন দু'শ্রেণীর লোক চোখে পড়ছিল। এক শ্রেণীর লোক যুদ্ধ প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধ গমন করছিল এবং অন্যদল নিজের পরিবর্তে অন্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করছিল। আর এভাবে প্রায় সবাই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। বিশেষ করে মক্কার সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কেউই পিছনে ছিলেন না। শুধু আবূ লাহাব নিজে না এসে তার একজন ঋণী ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন। আশে-পাশে অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকেও তারা দিজেদের দলভুক্ত করে নিল। কুরাইশ গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বনু 'আদী ছাড়া আর কোন গোত্রই পিছনে রইল না। বনু 'আদী গোত্রের কোন লোকই এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল না।

# मका সেনাবাহিনীর সংখ্যা ( يُؤَوَامُ الْجَيْشِ الْمَكِّينَ )

প্রথমাবস্থায় মক্কা বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তের শত। তাদের কাছে ছিল একশ ঘোড়া এবং ছয়শ লৌহবর্ম। উটের সংখ্য এত বেশী ছিল যে, তার কোন হিসাব কিতাবই ছিল না। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল আবৃ জাহল ইবনু হিশাম। এ বাহিনীর রসদ পত্রের দায়িত্বে ছিল নয় জন সম্ভ্রান্ত কুরাইশ। কোন দিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি এভাবে প্রতিদিন উট জবেহ করা হতো।

### वनु वाक्त्र शाय्वत नमना। (مُشْكِلَةُ قَبَائِل بَنِي بَكِر) (مُشْكِلَةُ قَبَائِل بَنِي بَكِر)

সর্বাত্মক প্রস্তুতি সহকারে মক্কা সেনাবাহিনী যখন অগ্রগমনে উদ্যত এমতাবস্থায় কুরাইশদের মনে পড়ে গেল বনু বাক্র গোত্রের কথা। বনু বাক্র গোত্রের সঙ্গে তখন তারা ছিল যুদ্ধরত। এ কারণে তাদের আশক্ষা হল যে, হয়ত বনু বাক্র পিছনে থেকে তাদের আক্রমণ করবে এবং ফলে দু' জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তাদের নিপতিত হতে হবে। এ ধারণা তাদেরকে যুদ্ধের সংকল্প থেকে বিরত রাখার মতো মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। কিন্তু এমন সময়ে অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান বনু কিনানাহ গোত্রের নেতা সুরাক্বাহ ইবনু মালিক ইবনু জু'ণ্ডম মুদলিজীর রূপ ধরে প্রকাশিত হল এবং বলল, 'আমিও তোমাদের বন্ধু এবং আমি তোমাদের নিকট এ বিষয়ের জামিন হচ্ছি যে, বনু কিনানাহ তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না কিংবা কোন অশোভনীয় কাজও করবে না।'

## মকা সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ( گُنَةُ يَتَحَرَّكُ ) :

সুরাক্বাহ ইবনু মালিকরূপী অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান বনু কিনানাহর ব্যাপারে জামিন হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় কুরাইশগণ আশঙ্কামুক্ত হয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা যেমনটি বলেন,

# ﴿بَطْرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴾ [الأنفال:٤٧]

'তারা শক্তিমন্তায় গর্বিত হয়ে জনগণকে (নিজেদের শক্তিমন্তা) দেখাতে দেখাতে আল্লাহর পথে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হলো।' (আল-আনফাল ৮ : ৪৭)

আর রাস্লুল্লাহ (১) যেমনটি বলেছেন, 'নিজেদের ক্ষুরধার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল (১)-এর নিকটে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার ও আত্ম-অহমিকার নেশায় উন্মন্ত হয়ে এ বলে যুদ্ধে বেরিয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (১) ও তাঁর সাথীগণ মক্কাবাসীগণের ব্যবসায়ী দলের উপর চক্ষুত্তোলনের হিম্মত পেল কোথায় থেকে?'

মক্কা বাহিনী খুব দ্রুত গতিতে উত্তর মুখে বদর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অগ্রযাত্রার এক পর্যায়ে তারা 'উসফান ও কুদায়েদ উপত্যকা অতিক্রম করে যখন জুহ্ফাহ নামক স্থানে উপস্থিত হল তখন আবৃ সুফ্ইয়ানের লোক এসে সংবাদ দিল যে, 'কাফেলা নিরাপদে চলে এসেছে সুতরাং সামনে আর অগ্রসর না হয়ে এখন ফিরে যাওয়ার পালা।'

### কাফেলার নিরাপদ অগ্রযাত্রা (العِيْرُ تَفَلَّت) :

আবৃ সুফ্ইয়ানের কাফেলার নিরাপদে অগ্রযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে এ কাফেলা সিরিয়া হতে রাজপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল বটে, কিন্তু আবৃ সুফ্ইয়ান অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলছিলেন। পথ চলার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ক্রমাগত খবরাখবর নিতেই থাকছিলেন। বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী হয়ে তিনি কাফেলাকে থামালেন এবং নিজেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে মাজদী ইবনু 'আমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে মদীনার সেনাবাহিনী সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মাজদী বলল, 'এ রকম কোন সেনাবাহিনী তো আমি দেখিনি, তবে দু'জন উটারোহীকে দেখেছি যারা টিলার পাশে তাদের উটকে বসিয়ে নিজেদের মশকে পানি ভর্তি করে নিয়ে চলে গেছে।'

এ কথা শুনেই আবৃ সুফ্ইয়ান অত্যন্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে সেই স্থানে গিয়ে পৌছলেন এবং তাদের উটের গোবর ভেঙ্গে দেখলেন। তখন ঐ গোবরের মধ্যে থেকে খেজুরের আঁটি বেরিয়ে পড়ল। এ দেখে তিনি বলে উঠলেন আল্লাহর কসম! এটা হচ্ছে ইয়াসরিবেরই (মদীনার) খেজুরের আঁটি। তারপর তিনি দ্রুতগতিতে কাফেলার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাদেরকে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। বদর অভিমুখী পথ বাম দিকে ছেড়ে দিয়ে কাফেলাকে উপকূল অভিমুখে অগ্রসর হতে বললেন। এভাবে কাফেলাকে তিনি মদীনা বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করলেন। একই সঙ্গে মক্কা বাহিনীর নিকট কাফেলার নিরাপদ থাকার সংবাদ পাঠিয়ে বাহিনীকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। জুহ্ফাহ'তে অবস্থানকালে মক্কা বাহিনী এ সংবাদ পেয়েছিল।

# : (هَمَّ الْجَيْشُ الْمَكِّيْ بِالرُّجُوعِ، وَوُقُوعُ الْإِنْشِقَاقِ فِيْهِ ) अकां अ विनीत मत्था मण्डण

আবৃ সুফ্ইয়ানের পয়গাম প্রাপ্ত হয়ে মক্কা বাহিনীর প্রায় সকল সদস্যই মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করল। কিন্তু কুরাইশ নেতা ও মক্কা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবৃ জাহল অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমরা এখান থেকে ফিরে যাব না। বরং আমরা বদর যাব, সেখানে তিন দিন অবস্থান করব এবং এ তিন দিন যাবং উট জবেহ করব, পানভোজন ও আমোদ আহ্লাদ করব। এর ফলে সমগ্র আরব জাতি আমাদের শক্তি সামর্থ্যের কথা অবগত হবে, আর এভাবে চিরদিনের জন্য তাদের উপর আমাদের প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

আবৃ জাহলের এ কথার পরেও আখনাস ইবনু শারীক ফিরে যাবারই পরামর্শ দিল। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকই তার কথায় কান দিল না। তাই, সে বনু যুহরার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। কেননা, সে ছিল বনু যুহরা গোত্রের মিত্র এবং বাহিনীতে সে ছিল তাদের নেতা। তাদের কোন লোকই বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি। পরবর্তীতে বনু যুহরা গোত্রের লোকেরা আখনাস ইবনু শারীক্বের এ সিদ্ধান্তের কারণে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং তাদের অন্তরে তার প্রতি শ্রদ্ধা চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিন শত।

বনু যুহরাহর মতো বনু হাশিমও মক্কায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু আবৃ জাহল অত্যন্ত কঠোরতা অবলমন করায় তাদের পক্ষে মক্কায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না। সে কঠোর কণ্ঠে বলল, আমরা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এ দলটি আমাদের থেকে পৃথক হতে পারবে না। মোট কথা, ঐ বাহিনী তাদের সফরসূচী বহাল রাখল। বনু যুহরাহ গোত্রের লোকজনদের মক্কা প্রত্যাবর্তনের ফলে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারে এবং তারা ছিল বদর অভিমুখী। বদরের নিকটবর্তী হয়ে তারা একটি টিলার পিছনে শিবির স্থাপন করে। এ টিলাটি বদর উপত্যকার সীমান্তের উপর দক্ষিণমুখে অবস্থিত।

# अ्तर्मिय বাহিনীর স্পর্শকাতর অবস্থা (جَرْجٍ)

রাস্লুলাহ (১৯) পথিমধ্যেই ছিলেন এমতাবস্থায় তিনি আবৃ সুফ্ইয়ানের বাণিজ্য কাফেলা এবং মকা সেনাবাহিনী সম্পর্কে অবহিত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আসনুপ্রায় সমস্যাটির খুটিনাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এখন একটি রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন এমনভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন যে দুর্দমনীয় সাহস, বীরত্ব এবং নির্ভীকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কারণ, এটা নিশ্চিত সত্য যে, মকা বাহিনীকে যদি এ এলাকায় যথেচ্ছ চলতে ফিরতে দেয়া হয় তাহলে তাদের সামরিক মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে এর ফলে মুসলিমদের শক্তি হাস পাবে এবং আঞ্চলিক সুযোগ সুবিধাও সীমিত হয়ে পড়বে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামী দাওয়াতকে একটি নিম্প্রাণ আদর্শ মনে করে যাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও শক্রতা রয়েছে এরপ প্রত্যেক লোক ইসলামের ক্ষতি সাধনে উঠে পড়ে লেগে যাবে। এ ছাড়াও মকা বাহিনীর মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে এ যুদ্ধকে মদীনার চার প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে মুসলিমগণকে যে তাদের আবাসস্থানেই ধ্বংস ও নিশ্চিক্ত করে দেয়ার সাহস ও চেষ্টা করবে না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। 'জী হাা' মুসলিম সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যদি সামান্য পরিমাণও অবহেলা, আলস্য কিংবা কাপুরুষত্ব প্রদর্শিত হতে

তাহলে এ সবের যথেষ্ট সম্ভাবনা ও আশঙ্কা ছিল। আর যদি এরূপ নাও হতো তাহলেও মুসলিমদের সামরিক প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সুখ্যাতির উপর যে এ সবের একটি মন্দ ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

### পরামর্শ সভার বৈঠক ( ﴿ الْمَجْلِسُ الْاِسْتِشَارِيْ )

অবস্থার এ আকস্মিক ভয়াবহ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উচ্চ পর্যায়ের এক সামরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করলেন। এ সভায় তিনি বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। অবস্থার এ আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের ফলে আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা অবগত হয়ে একটি দলের হংকম্প উপস্থিত হল। এ দলটি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করলেন,

﴿كُمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُوْنَ﴾ [الأنفال:٥٠، ٦]

'(তারা যেমন প্রকৃত মু'মিন) ঠিক তেমনি প্রকৃতভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার ঘর হতে বের করে এনেছিলেন যদিও মু'মিনদের একদল তা পছন্দ করে নি। ৬. সত্য স্পষ্ট করে দেয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল, (তাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল) তারা যেন চেয়ে চেয়ে দেখছিল যে, তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে।' (আল-আনফাল ৮ : ৫-৬)

কিন্তু সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় লোকেদের মধ্য থেকে আবৃ বাক্র ( উঠে দাঁড়ালেন এবং অতি চমৎকার কথা বললেন। তারপর 'উমার ( উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনিও অতি চমৎকার কথা বললেন। তারপর মিকুদাদ বেন 'আমর দাঁড়িয়ে আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ( ( আল্লাহ তা আলা আপনাকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন সে পথে আপনি চলতে থাকুন। আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে ঐ কথা বলব না, যে কথা ইসরাঈল মূসা ( আল্লাহক বলেছিল তা হল:

# ﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ ﴾ [المائدة:٢٤]

'কাজেই তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও আর যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে রইলাম।' (আল-মায়িদাহ ৫ : ২৪)
কিন্তু আমাদের ব্যাপার ভিন্ন। আমরা বরং বলব, 'আপনি ও আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন, আমরা সর্বাবস্থার
আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। যিনি আপনাকে এক মহা সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ। যদি আপনি
আমাদেরকে বারকে গিমাদ পর্যন্ত নিয়ে যান তবুও আমরা পথরোধকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আপনার
সঙ্গে সেখানেও গমন করব।

আনসারদের উদ্দেশ্যেই তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন। আনসার অধিনায়ক ও পতাকাবাহক সা'দ ইবনু মু'আয ( রাসূলুল্লাহ ( ের )-এর এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ( সে)! মনে হয় আপনি আমাদের মতামতই জানতে চাচ্ছেন।'

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (🚎) বললেন, 'হ্যা"।

তখন তিনি বললেন, 'আমরা তো আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার সত্যতা স্বীকার করেছি এবং এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই সত্য এবং ওগুলো শোনা ও মান্য করার পর আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনি যা ইচ্ছে করেছেন তা পূরণার্থে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যান। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আপনি আদেশ করলে আমরা উত্তাল সাগরেও ঝাঁপ দিতে পারি। জগতের দুর্গমতম স্থানকেও পদদলিত করতে পারি, ইনশাআল্লাহ! আমাদের একজন লোকও পিছনে থাকবে না। যুদ্ধ বিগ্রহে আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ করবেন সাহসী ও নির্ভীক বীর পুরুষের ভূমিকায়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের মাঝে এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করাবেন যা প্রত্যক্ষ করে আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যাবে। সুতরাং যেখানে ইচ্ছে আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাজেকর্মে বরকত দান করুন।'

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সা'দ ইবনু মু'আয ( রাস্লুল্লাহ ( রাস্লুলাহ ( রাস্লুলাহ ( রাস্লুলাহ ( রাস্লুলাহ ( রাস্লুলাহ ( রাস্লুলাহ ( রাষ্ট্র) - এর নিকট আরয করেন, 'আপনি হয়ত আশক্ষা করছেন যে, আনসারগণ তাঁদের শহরে থেকেই শুধু আপনাকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করছেন। এ কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকে বলছি এবং তাঁদের পক্ষ থেকেই উত্তর দিচ্ছি যে, আপনার যেখানে ইচ্ছে হয় চলুন, যার সঙ্গে ইচ্ছে সম্পর্ক ঠিক রাখুন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আমাদের ধন-সম্পদ হতে যে পরিমাণ ইচ্ছে গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছে ছেড়ে দিন। তবে যেটুকু আপনি গ্রহণ করবেন তা আমাদের নিকট যেটুকু ছেড়ে দেবেন তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় হবে। আর এ ব্যাপারে আপনি যে ফায়সালাই করবেন, আমাদের ফায়সালা তারই অনুসারী হবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি অগ্রসর হয়ে বারকে গিমাদ পর্যন্ত চলে যান তাহলেও আমরা আপনার সঙ্গেই যাব। আর যদি আপনি আমাদের নিয়ে ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান তবে আমরাও এতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

সা'দের এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা মুবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, (سِيْرُوْا وَأَبْشِرُوْا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِيْ إِحْدى الطَّائِفَتَيْنِ، وَاللهِ لَكَأَنِيْ الْآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ).

"চলো এবং আনন্দিত চিত্তে চলো। আল্লাহ আমার সঙ্গে দুটি দলের মধ্য হতে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এসময় (কাফির) সম্প্রদায়ের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।"

# : (الْجَيْشُ الْإِسْلَامِيْ يُوَاصِلُ سِيرَهُ) अथयावा (وَيَسُلُ مِنْ يُوَاصِلُ سِيرَهُ)

এরপর রাসূলুল্লাহ (﴿ যােফেরান হতে সামনে অগ্রসর হন এবং কয়েকটি পাহাড়ী মােড় অতিক্রম করেন যেগুলােকে আসাফির বলা হয়। সেখান থেকে আরও অগ্রসর হয়ে 'দাবাহ' নামক এক জনপদে অবতরণ করেন। তারপর 'হিনান' নামক পাহাড়কে ডান দিকে ছেড়ে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে বদরের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন।

### : (الرَّسُولُ ﷺ يَقُومُ بِعَمَلِيَةِ الْإِسْتِكْشَافِ) छथानूत्रक्षात्नत्र तिष्ठी

রাসূলুল্লাহ (🚎 ) বললেন ঠিক আছে, 'আপনি বলে দিলে আমরাও বলে দিব।'

সে বলল, 'এটা ওটার বিনিমিয় তো?'

তিনি উত্তর দিলেন 'হ্যা'।

সে তখন বলল, 'আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ (১৯৯০) এবং তাঁর সঙ্গীরা অমুক দিন মদীনা থেকে বের হয়েছেন। সংবাদ দাতা, আমাকে সঠিক বলে থাকলে আজ তারা অমুক জায়গায় রয়েছেন।

সে ঠিক ঐ জায়গাটিরই নাম ঠিকানা বলে দিল যেখানে ঐ সময় মুসলিম বাহিনী অবস্থান করছিলেন।

আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল (ক্রু) আপনি যা ইচ্ছে করেছেন তা পূরণার্থে সমুখে অগ্রসর হয়ে যান। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আপনি আদেশ করলে আমরা উত্তাল সাগরেও ঝাঁপ দিতে পারি। জগতের দুর্গমতম স্থানকেও পদদলিত করতে পারি, ইনশাআল্লাহ! আমাদের একজন লোকও পিছনে থাকবে না। যুদ্ধ বিগ্রহে আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ করবেন সাহসী ও নির্ভীক বীর পুরুষের ভূমিকায়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের মাঝে এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করাবেন যা প্রত্যক্ষ করে আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যাবে। সুতরাং যেখানে ইচ্ছে আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাজেকর্মে বরকত দান করুন।'

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সা'দ ইবনু মু'আয ( রাসূলুল্লাহ ( )-এর নিকট আরয করেন, 'আপনি হয়ত আশদ্ধা করছেন যে, আনসারগণ তাঁদের শহরে থেকেই শুধু আপনাকে সাহায়্য করা কর্তব্য মনে করছেন। এ কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকে বলছি এবং তাঁদের পক্ষ থেকেই উত্তর দিচ্ছি যে, আপনার যেখানে ইচ্ছে হয় চলুন, যার সঙ্গে ইচ্ছে সম্পর্ক ঠিক রাখুন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আমাদের ধন-সম্পদ হতে যে পরিমাণ ইচ্ছে গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছে ছেড়ে দিন। তবে যেটুকু আপনি গ্রহণ করবেন তা আমাদের নিকট যেটুকু ছেড়ে দেবেন তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় হবে। আর এ ব্যাপারে আপনি যে ফায়সালাই করবেন, আমাদের ফায়সালা তারই অনুসারী হবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি অগ্রসর হয়ে বারকে গিমাদ পর্যন্ত চলে যান তাহলেও আমরা আপনার সঙ্গেই যাব। আর যদি আপনি আমাদের নিয়ে ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান তবে আমরাও এতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

সা'দের এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা মুবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, (سِيْرُوْا وَأَبْشِرُوْا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِيْ إِحْدى الطَّائِفَتَيْنِ، وَاللهِ لَكَأَيِّيْ الْآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ).

"চলো এবং আনন্দিত চিত্তে চলো। আল্লাহ আমার সঙ্গে দুটি দলের মধ্য হতে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এসময় (কাফির) সম্প্রদায়ের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।"

### : (الجَيْشُ الْإِسْلَامِيْ يُوَاصِلُ سِيرَهُ) अ्त्रामि वारिनीत পরবর্তী অথবারা

এরপর রাসূলুল্লাহ (ৄৄুুুুুুু) যাফেরান হতে সামনে অগ্রসর হন এবং কয়েকটি পাহাড়ী মোড় অতিক্রম করেন যেগুলোকে আসাফির বলা হয়। সেখান থেকে আরও অগ্রসর হয়ে 'দাব্বাহ' নামক এক জনপদে অবতরণ করেন। তারপর 'হিনান' নামক পাহাড়কে ডান দিকে ছেড়ে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে বদরের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন।

# : (الرَّسُولُ ﷺ يَقُومُ بِعَمَلِيَةِ الْإِسْتِكْشَافِ) छथ्रानूत्रकात्नत त्ठिष्ठा

রাসূলুল্লাহ ( ্ বললেন ঠিক আছে, 'আপনি বলে দিলে আমরাও বলে দিব।'

সে বলল, 'এটা ওটার বিনিমিয় তো?'

তিনি উত্তর দিলেন 'হ্যা'।

সে তখন বলল, 'আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তাঁর সঙ্গীরা অমুক দিন মদীনা থেকে বের হয়েছেন। সংবাদ দাতা, আমাকে সঠিক বলে থাকলে আজ তারা অমুক জায়গায় রয়েছেন।

সে ঠিক ঐ জায়গাটিরই নাম ঠিকানা বলে দিল যেখানে ঐ সময় মুসলিম বাহিনী অবস্থান করছিলেন।

তারপর সে বলল, আমি এটাও অবগত হয়েছি যে, কুরাইশ বাহিনী অমুক দিন মক্কা থেকে বের হয়েছে সংবাদ দাতা আমাকে সঠিক সংবাদ বলে থাকলে তারা আজ অমুক জায়গায় অবস্থান করছে।

সে ঠিক ঐ জায়গারই নাম বলল, যেখানে ঐ সময় কুরাইশ বাহিনী অবস্থান করছিল।
বৃদ্ধ নিজের কথা শেষ করে বলল, 'আচ্ছা তবে এখন বলুন, আপনারা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত।'
উত্তরে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আমরা এক পানি হতেই (উদ্ভূত)।'
এ কথা বলেই তিনি ফিরে চললেন। আর বৃদ্ধ বক্ বক্ করতেই থাকল, কোন্ পানি হতে? ইরাকের পানি হতে কি?

# मका বাহিনী সম্পর্কে শুরুত্বপূর্ণ তথ্যলাভ (إَحْيَشِ الْجَيْشِ الْجَيْشِ الْمَكِنِ । الْحُصُولُ عَلَى أَهَمِ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ الْجَيْشِ الْمَكِنِ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ الْجَيْشِ الْمَكِنِ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ عَنْ الْجَيْشِ الْمَكْنِ إِلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى

ঐ দিনই সন্ধ্যায় রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) শক্রদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নতুনভাবে এক গোয়েন্দা বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনীর ব্যবস্থাপনার জন্য 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব ক্রা, যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম ক্রা এবং সা'দ ইবনু অকাস ক্রাক্রন করেন। এ গোয়েন্দা বাহিনী সরাসরি বদরের প্রস্রবণে গিয়ে পৌছেন। সেখানে দুজন গোলাম মক্কা বাহিনীর জন্য পানির পাত্র পূর্ণ করছিল। মুসলিম গোয়েন্দা বাহিনী এ দুজন পানি বাহককে বন্দী করে রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর নিকট হাযির করেন। ঐ সময় রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) সালাতরত ছিলেন। উপস্থিত সাহাবীগণ ঐ গোলামদ্বয়কে বিভিন্ন ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন। উত্তরে তারা বলল যে, 'আমরা কুরাইশদের পানি বাহক। পাত্রে পানি ভর্তি করে আনার জন্য তারা আমাদের পাঠিয়েছিল।

তাদের এ জবাবে সাহাবীগণ সম্ভষ্ট হতে পারলেন না। তাদের আশা ছিল যে, এরা দুজন হবে আবৃ সুফ্ইয়ানের লোক। কেননা, তাদের অন্তরে তখনো এ ক্ষীণ আশা বিরাজমান ছিল যে, তারা আবৃ সুফ্ইয়ানের বাণিজ্য কাফেলার উপর জয়য়ুক্ত হবেন। সুতরাং তারা ঐ গোলামদ্বয়কে কিছু মারপিটও করেন। তারা তখন বাধ্য হয়ে বলল যে, তারা আবৃ সুফ্ইয়ানের কাফেলার লোক। এ কথা বলার পর তাদের মারপিট বন্ধ করা হয়।

ততক্ষণে রাস্লুলাহ (ﷺ) সালাত আদায় শেষ করেছেন। সাহাবীগণের এবেন আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'গোলামদ্বয় যখন সত্য কথা বলল, তখন তোমরা তাদের মারপিট করলে, অথচ যখন মিথ্যা কথা বলল তখন তাদের ছেড়ে দিলে। আল্লাহর কসম! তারা দুজন সঠিক কথাই বলেছিল যে, তারা কুরাইশের লোক।'

এরপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ঐ গোলাম দয়কে বললেন, আচ্ছা এখন আমাকে কুরাইশদের সম্পর্কে খবর দাও।' তারা বলল, 'ঐ যে টিলাটি, যা উপত্যকার শেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে, কুরাইশরা তারই পিছনে অবস্থান করছে।' তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তারা কতজন আছে"? উত্তরে তারা বলল, 'অনেক'।

তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তাদের সংখ্যা কত?' তারা বলল 'আমাদের তা জানা নেই।'

তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'প্রত্যহ কটি উট জবেহ করা হয়?'

তারা জবাব দিল, 'একদিন নয়টি এবং আরেক দিন দশটি"। তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মন্তব্য করলেন, 'তাহলে তো তাদের সংখ্যা নয়শ ও এক হাজারের মাঝামাঝি হবে।'

তারপর তিনি তাদেরকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তাদের সঙ্গে সম্রান্ত কুরাইশদের কে কে আছে"?

উত্তরে তারা বলল, 'রাবী'আহর দু'পুত্র 'উতবাহ ও শায়বাহ, আবুল বাখতারী ইবনু হিশাম, হাকীম ইবনু হিযাম, নাওফাল ইবনু খুওয়াইলিদ, হারিস ইবনু আমির, তোআইমাহ ইবনু 'আদী, নাযর ইবনু হারিস, যামআহ ইবনু আসওয়াদ, আবৃ জাহল ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালফ এবং আরও অনেকে। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের পাশে এনে নিক্ষেপ করেছে।'

## রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ (نُزُولُ الْمَطَرِ)

মহা মহিমান্বিত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাত্রেই বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। মক্কা বাহিনীর উপর বর্ষিত হল সেই বৃষ্টির ধারা মুঘল ধারে। প্রবল বৃষ্টির কারণে মক্কা বাহিনীর অগ্রগমন কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর উপর তা বর্ষিত হল আল্লাহ পাকের বিশেষ এক রহমত রূপে। আল্লাহর রহমতের এ বৃষ্টি শয়তানের সৃষ্ট অপবিত্রতা থেকে মুসলিমদের পবিত্র করে এবং ভূমিকে সমতল ও মসৃন করে। এর ফলে বেশ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। পদচারণার ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাদের অন্তরেও দৃঢ়তার ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়।

: (الجِيْشُ الْإِسْلَامِيْ يَسْبِقُ إِلَى أَهَمِ الْمَرَاكِزِ الْعَسْكَرِيَّةِ) कुकुपूर्व সামরিক কেন্দ্রস্থলের দিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগমন (إلجيْشُ الْإِسْلَامِيْ يَسْبِقُ إِلَى أَهَمِ الْمَرَاكِزِ الْعَسْكَرِيَّةِ)

এরপর রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾﴾) স্বীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত পথে চলার নির্দেশ দেন যাতে তাঁরা মুশরিক বাহিনীর পূর্বেই বদরের প্রস্রবণের নিকট পৌছে যান এবং প্রস্রবণের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মুশরিক বাহিনী যাতে কোনভাবেই প্রস্রবণের উপর অধিকার লাভ করতে না পারে সেটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে তিনি এবং তাঁর বাহিনী এশার সময় বদরের নিকট অবতরণ করেন। এ সময় হুবাব ইবনু মুন্যির ﴿﴿﴿﴾﴾﴾ একজন অভিজ্ঞ সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রশ্ন করলেন। 'হে আল্লাহর রাসূল (﴿﴿﴿﴾﴾) এ স্থানে আপনি আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে অবতরণ করেছেন, না শুধু যুদ্ধের কৌশল হিসেবেই আপনি এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। 'কেননা এর অগ্র কিংবা পশ্চাদগমনের আমাদের কোন সুযোগ নেই"?

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (হ্মেই) বললেন, 'শুধু যুদ্ধের কৌশল হিসেবেই আমি এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি।'

এ কথা শুনে হুবাব ( বললেন, 'এটা উপযুক্ত স্থান নয়। আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলুন এবং কুরাইশ বাহিনীর সব চেয়ে নিকটে যে প্রস্রবণ রয়েছে সেখানে শিবির স্থাপন করুন। তারপর অন্যান্য সব প্রস্রবণ বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের প্রস্রবণের উপর চৌবাচচা তৈরি করে তাতে পানি ভর্তি করে নেব। এরপর কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে আমরা পানি পাব কিন্তু তারা তা পাবে না।

তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ক্রি) বললেন, 'তুমি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ।' এরপর রাসূলুল্লাহ (ক্রি) তাঁর বাহিনীকে অগ্রগমনের নির্দেশ প্রদান করলেন এবং অর্ধেক রাত যেতে না যেতেই কুরাইশ বাহিনীর সব চেয়ে নিকটবর্তী প্রস্রবণের নিকট পৌছে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। তারপর সেখানে একটি চৌবাচ্চা বা জলাধার তৈরি করে নিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত প্রস্রবণ বন্ধ করে দিলেন।

## **নিতৃত্বের কেন্দ্র** (مَقَرُّ الْقِيَادَةِ) 8

প্রস্রবণের উপর মুসলিম বাহিনীর যখন শিবির স্থাপন কাজ সম্পন্ন হল তখন সা'দ ইবনু মু'আয প্রভাব করলেন যে, রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর সৈন্য পরিচালনা বা নেতৃত্ব প্রদানের কেন্দ্রস্থল রূপে একটি ছাউনী নির্মাণ করে দেয়া হোক, যেখানে তিনি অবস্থান করবেন। আল্লাহ না করুন বিজয়ের পরিবর্তে আমাদেরকে যদি পরাজিত হতে হয় কিংবা অন্য কোন অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে পূর্ব থেকেই তাঁর নিরাপত্তার জন্য আমরা যেন প্রস্তুত থাকতে পারি। তাঁর এ প্রস্তাব সর্বসম্যতিক্রমে সমর্থিত হলো। তারপর তাঁরা আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ক্রি)! আমরা আপনার জন্য একটি বস্ত্রের ছাউনী নির্মাণ করার মনস্থ করেছি। আপনি ওর মধ্যে অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলো পাশে তৈরি অবস্থায় থাকবে। তারপর আমরা শক্রদের সঙ্গে মোকাবালা করব। যদি আল্লাহ পাক আমাদের মান মর্যাদা রক্ষা করে শক্রদের উপর বিজয় দান করেন তবে সেটা তো হবে আমাদের একান্ত আকাজ্কিত ও পছন্দনীয়। আর আল্লাহ না করুন যদি আমরা অন্য অবস্থার সম্মুখীন হই তবে আপনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে আমাদের কওমের ঐ সকল লোকের নিকট চলে যাবেন যারা পিছনে রয়ে গেছেন। হে আল্লাহর নাবী (ক্রি)! প্রকৃতপক্ষে আপনার পিছনে এরপ লোকেরা রয়েছেন যাঁদের তুলনায় আপনার প্রতি আমাদের ভালবাসা বেশী নয়। যদি তারা অনুমান করতে পারতেন যে, আপনি যুজের সম্মুখীন হয়ে পড়বেন তবে কখনই তারা পিছনে থাকতেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে আপনাকে হিফাযত করবেন। তাঁরা আপনার গুভাকাজ্জী এবং তাঁরা আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করবেন।'

তাঁদের এ কথায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুশী হলেন ও তাদের প্রশংসা করলেন এবং তাঁদের কল্যাণের জন্যে দুআ করলেন।

সাহাবীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রের উত্তর পূর্বে একটি উঁচু টিলার উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য আরীশ (তাঁবু) নির্মাণ করলেন যেখান থেকে পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রটি দৃষ্টি গোচর হতো। তারপর তাঁর ঐ আরীশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সা'দ ইবনু মু'আয ﷺ-এর নেতৃত্বে আনসারী যুবকদের একটি বাহিনী নির্বাচন করা হলো।

# সেনা বিন্যাস ও রাত্রিযাপন (اللَّيْل) :

এরপর রাস্লুল্লাহ (﴿ সেখানেরকে বিন্যন্ত করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা ইশারা করে করে যাচ্ছিলেন, 'এটা হবে ভাবীকাল ইনশাআল্লাহ' অমুকের বধ্যভূমি এবং এটা আগামী কাল হলে ইনশাআল্লাহ অমুকের বধ্যভূমি।' এরপর রাস্লুল্লাহ (﴿ সেখানে একটি গাছের মূলের পাশে রাত্রি যাপন করেন এবং মুসলিমরাও পূর্ণ শান্তিতে রাত্রি অতিবাহিত করেন। তাঁদের অন্তর আল্লাহর উপর ভরসায় পরিপূর্ণ ছিল। তাঁদের এ আশা ছিল যে, প্রত্যুষেই তাঁরা স্বচক্ষে প্রতিপালকের শুভ সংবাদের বাণী দেখতে পাবেন। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿إِذْ يُغَشِّيْكُمُ التَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِه وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ﴾ [الأنفال:١١].

'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তাঁর নিকট হতে প্রশান্তি ধারা হিসেবে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন করেছিলেন, আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেছিলেন তোমাদেরকে'তা দিয়ে পবিত্র করার জন্য। তোমাদের থেকে শায়ত্বনী পংকিলতা দূর করার জন্য, তোমাদের দিলকে মজবুত করার জন্য আর তা দিয়ে তোমাদের পায়ের ভিত শক্ত করার জন্য।' (আল-আনফাল ৮ : ১১)

এ রাতটি ছিল হিজরী ২য় সনের ১৭ই রমাযানের জুমঅর রাত। ঐ মাসেরই ৮ই অথবা ১২ই তারীখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন।

युक কেতে মকা সৈন্যদের আগমন এবং তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য ( الْجَيْنُ فِيْ عَرْصَةِ الْقِتَالِ، ) হিন্তু وَوُقُوعُ الْإِنْشِقَاقِ فِيْهِ :

অপরপক্ষে কুরাইশরা উপত্যকার বাইরে দিকে তাদের শিবিরে রাত্রি যাপন করে। আর প্রত্যুষে পুরো বাহিনীসহ টিলা হতে অবতরণ করে বদরের দিকে রওয়ানা হয়। একটি দল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাউযের দিকে অগ্রসর হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'তাদেরকে ছেড়ে দাও।' তাদের মধ্যে যেই পানি পান করেছিল সেই এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। শুধু হাকীম ইবনু হিযামের প্রাণ বেঁচেছিল। সে পরে মুসলিম হয়েছিল এবং পাকা মুসলিমই হয়েছিল। তার নিয়ম ছিল যে, যখন সে দৃঢ় শপথ করত তখন বলত ঐ সন্ত্রার শপথ! যিনি আমাকে বদরের দিন হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

ওদিকে কুরাইশ সৈন্যদলে মহা কোলাহল শুরু হয়েছে। কেউ অহংকার ভরে চিৎকার করছে এবং কেউ ক্রোধভরে মাটিতে পদাঘাত করছে। এ সময় কুরাইশ দলপতির আদেশক্রমে 'উমায়ের ইবনু অহাব জুমাহী নামক এক ব্যক্তি মুসলিমদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য অশ্বরোহণে তাদের চারদিক প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। স্বদলে ফিরে এসে 'উমায়ের বলতে শুরু করে মুসলিমদের সংখ্যা কমবেশি তিনশ হবে। হ্যাঁ, আমাকে যদি কিছু সময় দাও তবে আমি ভালভাবে দেখবো যে, তাদের পশ্চাতে সাহায্যকারী কেউ আছে কিনা? অতঃপর সে উপত্যকার পথ ধরে অনেক দূর অগ্রসর হলো; কিন্তু সে রকম কিছুই দেখতে পেলনা। ফিরে এসে বললো যে, আমি সেরকম কিছুই দেখিনি। তবে হে কুরাইশগণ আমি যা দেখেছি তা হলো, মহা দুর্ভোগ এবং মৃত্যু। আর তাদের পশ্চাতে সাহায্য করারও কেউ নেই। তরবারী ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে কোন উপকরণ তাদের সাথে নেই, এটাও আমি উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তারা এমন সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে যে, আমরা আমাদের একটি প্রাণের বিনিময় ছাড়া তাদের একটি প্রাণনাশ করতে পারবো না। যদি তারা আমাদের বিশেষ লোকেদেরকে হত্যা করে ফেলে তবে এর পরে বেঁচে থাকার সাধ আর কী থাকতে পারে? অতএব, আমাদের কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।'

<sup>&#</sup>x27; জামে তিরমিয়ী ১ম খণ্ড আবওয়াবুল জিহাদ, বাবু মা জাআ ফিস সাফফে ওয়াত তা'বিয়াতে ১ম খণ্ড ২০১ পুঃ।

২ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আনাস 🚌 হতে, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৪৩ পুঃ।

'উমায়েরের এ কথা গুনে যুদ্ধের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পকারী আবৃ জাহলের সামনে আরেক সমস্যা দেখা দিল। লোকেরা তাকে যুদ্ধ করা ছাড়াই মঞ্চায় ফিরে যেতে বললো। হাকীম ইবনু হিযাম নামক কুরাইশ দলপতির চৈতন্যেদয় হল। তিনি 'উতবাহ ইবনু রাবীআহ নামক কুরাইশ দলপতির নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনি ধনে মানে কুরাইশের একজন বরেণ্য ব্যক্তি। সুতরাং আপনি একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করে এ অন্যায় যুদ্ধ হতে স্বজাতিকে বিরত রাখুন, তাহলে আরবের ইতিহাসে আপনার নাম চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' 'উতবাহ উত্তরে বলল, 'আমি তো প্রস্তুত আছি। এক 'আমর বিন হায়রামীর (য়ে সারিয়্যায়ে নাখলাহ'তে মারা গিয়েছিল) রক্তপণ, সেটাও আমি নিজে পরিশোধ করে দিতে পারি। কিন্তু হান্যালিয়ার পুত্রকে (আবৃ জাহল) কোন যুক্তির দ্বারাই বিরত রাখা সম্ভব নয়। যাহোক, তুমি তার কাছে গিয়ে চেষ্টা করে দেখো, তোমার প্রস্তাবে আমার সন্মতি রয়েছে।'

তারপর 'উতবাহ দাঁড়িয়ে বজব্য রাখতে লাগল। বলল, 'হে কুরাইশগণ! তোমরা মুহাম্মদ (১), তাঁর সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ করে কোন বাহাদুরী করবেনা। আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা তাঁদেরকে হত্যা করে ফেল তাহলে এমন চেহেরাসমূহ দেখতে পাওয়া যাবে যেওলাকে দেখা পছন্দনীয় হবে না। কেননা এ যুদ্ধে হয় চাচাতো ভাই নিহত হবে নতুবা খালাতো ভাই কিংবা নিজের গোত্রেরই লোক নিহত হবে। সুতরাং ফিরে চল এবং মুহাম্মদ (১) ও গোটা আরব দুনিয়াকে ছেড়ে দাও। যদি আরবের অন্য লোকেরা মুহাম্মদ (১)-কে হত্যা করে ফেলে তাহলে তো সেটা তোমাদের কাজিত কাজই হবে। অন্যথা মুহাম্মদ (১) তোমাদেরকে শ্রন্ধার দৃষ্টিতে দেখবেন যে, তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের করণীয় কাজটি করো নি।

To download more authentic Islamic Bangla books, please visit www.QuranerAlo.com

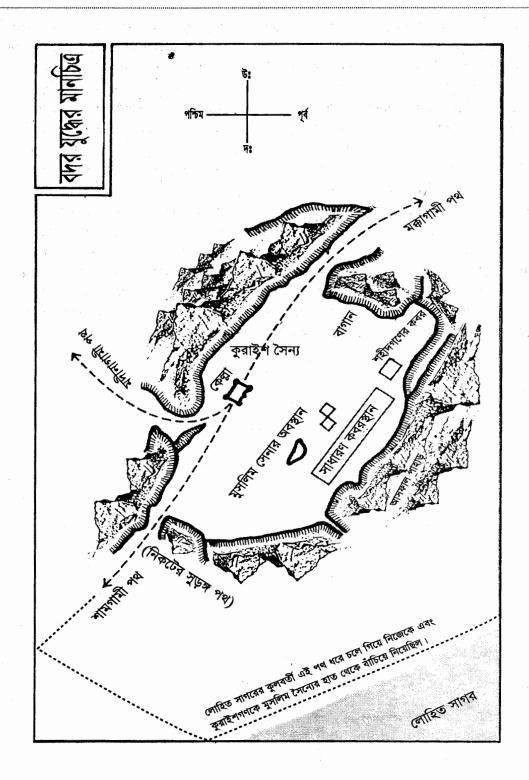

এদিকে হাকীম আবৃ জাহলের নিকট হাযির হয়ে নিজের ও 'উত্তবাহর মতামত ব্যক্ত করলেন। হাকীমের কথা শুনে আবৃ জাহলের আপাদমন্তক জ্বলে উঠল। সে ক্রোধানিত স্বরে বলতে লাগল, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের দেখার পর মুহাম্মদ (১)-এর যাদু 'উত্বাহর উপর বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। কক্ষনো না, আল্লাহর শপথ! আমাদের এবং মুহাম্মাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরে যাব না। না, না এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, 'উত্বাহর পুত্র মুহাম্মদ (১)-এর দলভুক্ত ('উত্বাহর পুত্র আবৃ হ্যাইফা (২) প্রথম পর্যায়ের মুসলিম ছিলেন এবং হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন)। সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত। তার নিহত হওয়ার আশক্ষায় নরাধ্য এমন বিচলিত হয়ে পড়েছে। ধিক্ শত ধিক তাকে।'

হাকীম তখন আবৃ জাহলকে সেখানে রেখে 'উতবাহর নিকট গমন করে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। ক্রোধ, অভিমান ও অহংকারে 'উতবাহ একেবারে আত্মবিশৃত হয়ে পড়লো। সে বলে উঠল, কী, আমি ভীরুং আমি কাপুরুষং পুত্রের মায়ায় আমি বীরধর্মে জলাঞ্জলি দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আরববাসী দেখুক, জগদ্বাসী দেখুক যে, কে বীর পুরুষ, আমি ততক্ষণ ফিরব না যতক্ষণ না মুহাম্মাদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়। এ বলে সে সদল বলে সমরাঙ্গনে এগিয়ে চলল। আর ওদিকে আবৃ জাহল ছুটে গিয়ে 'আমির ইবনু হযরামীকে বলল, 'দেখছ কি, তোমার ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ আর সম্ভব হবে না। কাপুরুষ 'উত্বাহ সদল বলে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যাচেছ। শীঘ্র উঠে আর্তনাদ করতে শুরু কর।'

আবৃ জাহলের কথা শেষ হতে না হতেই 'আমির তার সকল অঙ্গে ধূলো বালি মাখতে মাখতে এবং গায়ের কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিহত ভ্রাতার নাম নিয়ে আর্তনাদ করে বেড়াতে লাগল। আর যায় কোথায়, মুহূর্তের মধ্যে হাকীমের সমস্ত পরিশ্রম পশু হয়ে গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই রণ পিপাসু মুশরিক বাহিনীর বীভৎস চিৎকার দিখিদিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলল এবং রণাঙ্গন প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

## भ्रमंत्रिक ७ भूमिम वाश्नी পরস্পর মুখোমুখী (الجَيْشَانِ يَتَرَانِ):

রণোম্মাদ মুশরিক বাহিনী যখন দৃষ্টি গোচর হল এবং উভয় বাহিনী একে অপরের মুখোমুখী হয়ে পড়ল তখন রাসূলুল্লাহ (ই) বললেন,

'হে আল্লাহ, এ মুশরিক কুরাইশগণ ভীষণ গর্বভরে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করতে করতে এবং তোমার রাসূল (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে করতে এগিয়ে আসছে। হে আল্লাহ, আমরা তোমার সাহায্যপ্রার্থী। হৈ আল্লাহ, তোমার এ দীন দাসদের প্রতি তোমার যে ওয়াদা রয়েছে তা আজ পূর্ণ করে দেখিয়ে দাও।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'উতবাহ ইবনু রাবী'আহকে তার একটি লাল উটের উপর দেখে বললেন,

কওমের মধ্যে কারো কাছে কল্যাণ থাকলে লাল উটের মালিকের কাছে রয়েছে। জনগণ তার কথা মেনে নিলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।'

এ স্থানে রাস্লুল্লাহ (১৯) মুসলিমদের সারিগুলো ঠিক করলেন। সারি ঠিক করা অবস্থায় একটি বিশ্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর হাতে একটি তীর ছিল যা দ্বারা তিনি সারি ঠিক করছিলেন। এ সময় সাওয়াদ ইবনু গাযিয়াহ সারি হতে কিছু আগে বেড়েছিলেন। তার পেটের উপর তিনি তীরের ছোঁয়া দিয়ে বললেন, 'হে সাওয়াদ সমান হয়ে যাও। তখন সাওয়াদ কর বললেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (১৯), আমাকে আপনি কট্ট দিয়েছেন, সুতরাং প্রতিশোধ প্রদান করুন।' তার একথা জনে রাস্লুল্লাহ (১৯) স্বীয় পেট খুলে দিয়ে বললেন, 'প্রতিশোধ নিয়ে নাও।' সাওয়াদ তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পেটে চুম্বন দিতে লাগলেন। রাস্লুল্লাহ (১৯) তখন তাকে বললেন, 'হে সাওয়াদ কর তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পেটে চুম্বন দিতে লাগলেন। রাস্লুল্লাহ (১৯) তখন তাকে বললেন, 'হে সাওয়াদ জ্লি তোমার এরপ করার কারণ কী?' সাওয়াদ কর বললেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (১৯) যা কিছু সামনে আছে তা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি চেয়েছি য়ে,

এ স্থানে আপনার সাথে আমার শেষ আদান প্রদান যেন এটাই হয়, অর্থাৎ আমার দেহের চামড়া আপনার দেহের চামড়াকে স্পর্শ করে।' তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্যে কল্যাণের দুআ করলেন।

সারিসমূহ ঠিক ঠাক হয়ে গেল, রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) সৈন্যদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন যে, তিনি তাদেরকে শেষ নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত যেন তারা যুদ্ধ শুরু না করেন। তারপর তিনি যুদ্ধনীতির ব্যাপারে বিশেষ একটি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'মুশরিকরা যখন সংখ্যা বহুলরপে তোমাদের নিকট এসে পড়বে তখন তাদের প্রতি তীর চালাবে এবং নিজেদের তীর বাঁচাবার চেষ্টা করবে (অর্থাৎ প্রথম থেকেই অযথা তীরন্দাজী করে তীর নষ্ট করবে না।) আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর ছেয়ে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তরবারী উত্তোলন করবে না।

এরপর রাসূলুল্লাহ (হ্রু) এবং আবৃ বাক্র ক্রি ছাউনির দিকে ফিরে গেলেন এবং সা'দ ইবনু মু'আয ক্রি তাঁর রক্ষকবাহিনীকে নিয়ে ছাউনির দরজার উপর নিযুক্ত হয়ে গেলেন।

অপর পক্ষে মুশরিকদের অবস্থা এই ছিল যে, আবৃ জাহল আল্লাহ তা আলার নিকট ফায়সালার দুআ করল। সে বলল, 'হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে দলটি আত্মীয়তার বন্ধন বেশী ছিন্নকারী ও ভুল পস্থা অবলম্বনকারী ঐ দলকে তুমি আজ ছিন্ন ভিন্ন করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দল তোমার নিকট বেশী প্রিয় ও পছন্দনীয় আজ তুমি ঐ দলকে সাহায্য কর।' পরবর্তীতে এ কথারই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَآنَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [الأنفال:١٩]

'(ওহে কাফিরগণ!) তোমরা মীমাংসা চাচ্ছিলে, মীমাংসা তো তোমাদের কাছে এসে গেছে; আর যদি তোমরা (অন্যায় থেকে) বিরত হও, তবে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর, তোমরা যদি আবার (অন্যায়) কর, আমিও আবার শান্তি দিব, তোমাদের দল-বাহিনী সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না এবং আল্লাহ তো মু'মিনদের সঙ্গে আছেন।' (আল-আনফাল ৮ : ১৯)

# শেষ মুহুর্ত ও যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন (كَيْ وَقُوْدِ الْمَعْرِكَةِ) শেষ মুহুর্ত ও যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন

এ যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন ছিল আসওয়াদ ইবনু আব্দুল আসাদ মাখযুমী। এ লোকটি ছিল বড়ই হঠকারী ও দুশ্চরিত্র। সে একথা বলতে বলতে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে আসলো 'আমি এদের হাউযের পানি পান করব অথবা একে ভেঙে ফেলব নতুবা এজন্যে জীবন দিয়ে দিব।' এ কথা বলে যখন সে ওদিক থেকে বেরিয়ে আসলো তখন এদিক থেকে হামযাহ ইবনু আব্দুল মুন্তালিব () এগিয়ে আসলেন। হাউযের পাড়েই দুজনের দেখাদেখি হলো। হামযাহ তাকে এমনভাবে তরবারী দ্বারা আঘাত করলেন যে, তার পা অর্ধ পদনালী হতে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সে পৃষ্ঠভরে পড়ে গেল। তার পা হতে রক্তের ফোয়ারা ছুটছিল যার গতি তার সঙ্গীদের দিকে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হাঁটুর ভরে ছেঁচড়িয়ে চলে হাউযের দিকে অগ্রসর হলো এবং তাতে প্রবেশ করতেই চাচ্ছিল যাতে তার কসম পুরো হয়ে যায়। ইতোমধ্যে হামযাহ () দ্বিতীয়বার তার উপর তরবারী চালালেন এবং সে হাউযের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

#### यूरकत ज्वाभाष (ألمبَارَزة) :

এটা ছিল এ যুদ্ধের প্রথম হত্যা। এর ফলে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তখন নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধের পূর্বে প্রত্যেক পক্ষের বিখ্যাত বীর পুরুষরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে অন্যপক্ষকে সমরে আহ্বান করত। তখন ঐ পক্ষের নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা বীর এ আহ্বানের উত্তর প্রদানের জন্যে বীরদর্পে অগ্রসর হতো। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। অভিযান ক্ষুব্ধ 'উতবাহ ও তার সহোদর শায়বাহ ও পুত্র ওয়ালীদসহ চীৎকার করতে লাগল 'কে

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৬৮ পৃঃ।

ই সুনানে আৰু দাউদ, বাৰু ফী সাল্লিম স্যুফে ইনদাল্লিকা ২/১৩ পৃঃ।

আসবি আয়, আমাদের তরবারীর খেলা দেখে যা।' তার এ আহ্বান শুনে তিনজন আনসার বীর উলঙ্গ তরবারী হাতে সেই দিকে ধাবিত হলেন। তারা হলেন 'আউফ (🚞 ও মু'আব্বিয 🚞, এরা দুজন হারিসের পুত্র ছিলেন এবং তাদের মাতার নাম ছিল 'আফরা-। তৃতীয় জন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। কুরাইশরা তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? তাঁরা বললেন, 'আমরা আনসার'। তখন তারা বলল, 'আপনাদের আমরা চাচ্ছি না। আমরা আমাদের চাচাতো ভাইদের চাচ্ছি এবং একজন চিৎকার করে বলতে লাগল 'হে মুহাম্মদ (🕮), মদীনার এ চাষাণ্ডলোর সাথে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অসম্মানজনক। আমাদের যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও। তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ এ তিনজন আনসার বীরকে তাদের স্ব- স্ব স্থানে ফিরে যেতে বললেন। তারপর তিনি নিজের পরমাত্মীয়দের মধ্যে হতে হামযাহ 🚌, 'উবাইদাহ বিন হারিস 🚌 ও 'আলী 🚌 কে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা তাদের মোকাবালায় অগ্রসর হও। এরা অগ্রসর হলে কুরাইশগণ বলল, 'তোমরা কে?' তাঁরা তাদের পরিচয়দান করলেন। কাফিররা তাদেরকে আক্রমণ করল। ওয়ালীদের সাথে 'আলী 🚌 কে, শায়বাহর সাথে হামযাহর 🚌 এবং 'উতবাহর সাথে 'উবাইদাহ 🚌 এর যুদ্ধ বেধে গেল। মুহূর্তের মধ্যে শায়বাহ ও ওয়ালীদের মন্তক ভূলর্ষ্ঠিত হয়ে পড়লো। 'উবাইদাহ 🕮 ছিলেন তখন সবার চেয়ে বৃদ্ধ। তিনি ও 'উতবাহ পরস্পরে তরবারীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়ল। ইতোমধ্যে 'আলী ও হামযাহ 🚌 নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দীকে খতম করে এসে 'উতবাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা কাজ শেষ করেন ও উবাইদাহকে তুলে আনলেন। তার মুখে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ক্রমাগতভাবে বন্ধই থাকল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ৪র্থ বা ৫ম দিন যখন মুসলিমরা মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে সাফরা নাম উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন ঐ সময় 'উবাইদাহ 😂 মৃত্যুবরণ করেন।

'আলী 🚌 আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, 'এ আয়াতটি আমাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়,

'এরা বিবাদের দু'টি পক্ষ, (মু'মিনরা একটি পক্ষ, আর সমস্ত কাফিররা আরেকটি পক্ষ) এরা এদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে।' (আল-হাজ্জ ২২:১৯)

## अधातन आक्रमन (الهُجُوْمُ الْعَامُ)

এ মন্ত্র যুদ্ধের পরিণাম মুশরিকদের জন্য খুবই মন্দ সূচনা ছিল। তারা একটি মাত্র লক্ষনে তাদের তিন জন বিখ্যাত অশ্বারোহী নেতাকে হারিয়ে বসেছিল। এ জন্যে তাঁরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে একত্রিতভাবে মুসলিমগণকে আক্রমণ করল।

অপর দিকে মুসলিমরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট অত্যম্ভ আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করার পর স্ব স্থানে অটল থাকলেন এবং প্রতিহত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা মুশরিকদের একাদিক্রমিক আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন এবং তাঁদের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে চললেন। তাদের মুখে আহাদ আহাদ শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিল।

### ताज्नुतार (﴿ الرَّسُولُ اللَّهِ يُنَاشِدُ رَبُّهُ) - अत्र पाक्न धार्षना (جُنَّهُ) :

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস কাজ শেষ করে ফিরে এসেই স্বীয় মহান প্রতিপালকের নিকট সাহায্যের ওয়াদা প্রণের প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রার্থনা ছিল,

"হে আল্লাহ। তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ। আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা কামনা করছি।"

তারপর যখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন তিনি এ প্রার্থনা করলেন।

"হে আল্লাহ! তুমি আজ যদি এ ঈমানদরদের দলকে ধ্বংশ করে দাও তবে এ জমিনে আর তোমার ইবাদত করা হবে না। হে তুমি কি এটা চাও যে আজকের পর আর কক্ষনো তোমার ইবাদত করা না হোক।"

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করলেন এবং তিনি এমন আত্মভোলা হয়ে পড়লেন যে, তাঁর চাদরখানা তাঁর কাঁধ হতে পড়ে গেল। তখনও তিনি পূর্ববত তন্ময়ভাবে প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকলেন। এ দৃশ্য দেখে ভক্ত প্রবর আবৃ বাক্র ﷺ দ্রুত ছুটে আসলেন এবং চাদরখানা দ্বারা তাঁর দেহ আচ্ছাদিত ক'রে তাকে আলিঙ্গন করে বলতে লগালেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (ﷺ), যথেষ্ট হয়েছে। বড়ই কাতর কণ্ঠে আপনি প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছেন। এ প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। শীঘই তিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করবেন।' এদিকে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে ওহী করলেন,

﴿ أَنِّي مَعَكُمْ فَقَبِّتُوا الَّذِيْنَ امَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ﴿ [الأنفال: ١٦]

'স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি; অতএব মু'মিনদেরকে তোমরা দৃঢ়পদ রেখ। অচিরেই আমি কাফিরদের দিলে ভীতি সঞ্চার করব।' [আল-আনফাল (৮): ১২]

আর রাসূলুক্সাহ (🚎)-এর নিকট আল্পাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন,

'আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশ্তা দিয়ে সাহায্য করব যারা পর পর আসবে।' [আল-আনফাল (৮) : ৯]

### : (نُزُوْلُ الْمَلَائِكَةِ) रक्त्यन्जाप्तत्र आवज्ज्ञन

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একটু তন্দ্রা আসলো। তারপর তিনি স্বীয় মস্তক মুবারক উঠিয়ে বললেন,

'আবৃ বাক্র (২) খুশী হও। ইনি জিবরাঈল, (২) তার দেহ ধূলো বালিতে ভরপুর।' ইবনু ইসহাক্রের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (২) বলেন,

'আবৃ বাক্র (ক্রে) আনন্দিত হও, তোমাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। ইনি জিবরাঈল (ৠর্জ), তিনি স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে ওর আগে আগে চলে আসছেন। তার দেহ ধূলোবালিতে পরিপূর্ণ রয়েছে।'

এরপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ছাউনির দরজা হতে বাইরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন। পূর্ণ উত্তেজনার সাথে তিনি সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ করছিলেন,

'এ সংঘবদ্ধ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে আর পিছন ফিরে পালাবে।' (আল-ক্সামার ৫৪: ৪৫)

তারপর রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) এক মৃষ্টি পাথুরে মাটি নিলেন এবং কুরাইশদের দিকে মুখ করে বললেন, الْكِحُونُ) 'চেহারাগুলো বিকৃত হোক"। আর একথা বলার সাথে সাথেই ঐ মাটি তাদের চেহারার দিকে নিক্ষেপ করলেন। তারপর মুশরিকদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যার চক্ষুদ্বয়ে, নাসারক্ষে ও মুখে ঐ এক মৃষ্টি মাটির কিছু না কিছু যায় নি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা আলা বলেন,

'তুমি যখন নিক্ষেপ করছিলে তা তো তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছিলেন।' (আল-আনফাল ৮ : ১৭)

### भान्छा जाक्यन (ألهُجُوْمُ الْمُضَادُّ)

এরপর রাস্লুল্লাহ (﴿ اللهِ ) পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে বলেন, (وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يُقَاتِلُهُمْ الْيَوْمَ رَجُلُ فَيَقْتُلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ)

'তোমরা আক্রমণ চালাও। যাঁর হাতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর প্রাণ রয়েছে সেই সন্তার শপথ! এদের মধ্যে যে ব্যক্তি যুদ্ধে অটল থেকে যুদ্ধ করাকে সওয়াব বা পুণ্য মনে করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পিছপা না হয়ে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে অবশ্য অবশ্যই জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন।'

বাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে গিয়ে আরো বলেন,

'তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে উঠে যাও যার প্রস্থ আসমান ও যমীনের সমান।'

একথা তনে 'উমায়ের ইবনু হান্দাম ( বললেন, 'খুব ভাল! খুব ভাল! রাসূলুল্লাহ ( ) তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এ কথা কেন বললে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ( ) আমি আশা রাখি যে, আমিও ঐ জানাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবো, এছাড়া অন্য কোন কথা নয়।' রাসূলুল্লাহ ( ) বললেন 'হাঁ তুমিও ঐ জানাতবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।' তারপর তিনি তার খাদ্য থলে হতে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, 'যদি আমি এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে এটাও তো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে।' সুতরাং তিনি তার কাছে যে খেজুরগুলো ছিল সেগুলো ফেলে দিলেন। তারপর মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

এভাবেই খ্যাতনামা মহিলা 'আফরা জ্রিক্স-র পুত্র 'আওফ ইবনু হারিস ক্রি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ক্রি) আল্লাহ তা আলা তার বান্দাদের কোন্ কাজে খুশী হয়ে হেসে থাকেন"? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ক্রি) বললেন, 'তিনি বান্দার ঐ কাজে খুশী হয়ে হেসে থাকেন যে, সে অনাবৃত দেহে (যুদ্ধে দেহ রক্ষক পোষাক পরিধান না করেই) স্বীয় হাত শক্রদের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়'। একথা শুনে 'আওফ ক্রিড দেহ হতে লৌহবর্ম খুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন এবং তরবারী নিয়ে শক্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর যুদ্ধ করতে করতে শহীদ্দ হয়ে গোলেন।'

ইবনু 'আব্বাস ( হতে বর্ণিত আছে যে, একজন মুসলিম একজন মুশরিককে তাড়া করছিলেন। হঠাৎ ঐ মুশরিকের উপর চাবুক মারার শব্দ শোনা গেল এবং একজন অশ্বারোহীর শব্দ শোনা গেল, যিনি বলছিলেন। 'সম্মুখে অগ্রসর হও।' মুসলিম মুশরিকটিকে তাঁর সামনে দেখলেন যে, সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, তিনি লাফ দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তার নাকের উপর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং অবয়র ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যেন চাবুক দ্বারা আঘাত করা হয়েছে। ঐ আনসারী মুসলিম রাস্লুল্লাহ ( হু )-এর নিকট এসে ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলেছো। এটা ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায়া শি

আবৃ দাউদ মাযেনী বলেন, 'আমি একজন মুশরিককে মারার জন্যে তাড়াতাড়ি করছিলাম। অকস্মাৎ তার মস্ত কিটি, আমার তরবারী ওর উপর পৌঁছার পূর্বে কেটে পড়ে যায়। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে, তাকে আমি নই, বরং অন্য কেউ হত্যা করেছে।'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> মুসলিম শরীফ ২/১৩৯ পৃঃ, মিশকাত ২/৩৩১ পৃঃ।

ই মুসলিম শরীফ ২/৯৩ পৃঃ।

্র একজন আনসারী 'আব্বাস ইবনু আব্দুল মুন্তালিবকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তখন 'আব্বাস ( বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমাকে এ ব্যক্তি বন্দী করেনি। একজন চুলবিহীন মাথাওয়ালা লোক যিনি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর এবং একটি বিচিত্র বর্ণের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন তিনি আমাকে বন্দী করেছিলেন। তাকে এখন আমি লোকজনদের মধ্যে দেখতে পাচিছ না।' আনসারী বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ( )। তাকে আমি বন্দী করেছি।'

রাস্বুরাহ (ﷺ) বললেন, (مِيْكِ كَرِيْمِ)

'চুপ করো, আল্লাহ এক সম্মানিত ফেরেশ্তা দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছেন।'

'আলী ( বলেন, রাস্লুল্লাহ ( তাঁকে এবং আবৃ বাক্রকে বললেন, তোমাদের একজনের সাথে জিবরীল এবং আরেকজনের সাথে মিকাঈল ও ইসরাফীল (আ:) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন।

### : (إِبْلِيْسُ يَنْسَحِبُ عَنْ مَيْدَانِ الْقِتَالِ) अग्रमान रूरा वैवनीरमत প्रमाग्नन

যেমনটি আমরা বলে এসেছি, অভিশপ্ত ইবলিস সুরাত্ত্বাহ বিন মালিক বিন জুত্তম মুদলিজীর সুরতে এসেছিল এবং এতক্ষণ পর্যন্তও সে মুশরিকগণ হতে পৃথক হয় নি। কিন্তু যখন সে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশ্তাগণের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল তখন সে পিছনে ফিরে পলায়ন করতে থাকল। কিন্তু হারিস বিন হিশাম তাকে আটকে রাখল। তার বিশ্বাস যে, সে প্রকৃতই সুরাত্ত্বাহ। কিন্তু ইবলীস তার বুকে এত জোরে ঘূষি মারল যে, সে মাটিতে পড়ে গেল। ইত্যবসরে ইবলিস সেখান থেকে পলায়ন করল। মুশরিকগণ বলতে লাগল, 'সুরাত্ত্বাহ কোথায় যাচ্ছে? তুমি কি বল নি যে, তুমি আমাদের সাহায্য করবে এবং কখনই আমাদের থেকে পৃথক হবে নাং' একথা শোনার পর ইবলীস বলল, [১৪:১৮)

'আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছনা। আল্লাহকে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। তিনি কঠিন শান্তির মালিক।' (আল-আনফাল ৮ : ৪৮)

এরপর পলায়ন করে সে সমুদ্রের ভিতরে যেতে থাকল।

### 🦟 সাংঘাতিক পরাজয় (ৱঁট্র—السَّاحِقَةُ) :

অক্সক্ষণের মধ্যেই মুশরিকগণের সৈন্য বাহিনীতে অকৃতকার্যতা ও দুর্ভাবনার বিভিন্ন লক্ষণ পরিক্ষুট হয়ে উঠল। মুসলিমদের কঠিন এবং অবিরাম আক্রমণে যুদ্ধের ফায়সালা নির্ধারণের নিকটবর্তী হয়ে আসতে থাকল। এমনকি তারা দৌড় দিয়ে পিছু হটতে লাগল। এ সুযোগে মুসলিম বাহিনী তাদের হত্যা, জখম ও বন্দী করতে করতে পিছু পিছু ধাওয়া করে চলল। এমনকি দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল।

# ু আবু জাহলের হঠকারিতা (وُسُوُدُ أَبِيْ جَهْلِ) :

কিন্তু বড় তাগুত আবৃ জাহল যখন নিজ সারির সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃষ্থল অবস্থা প্রত্যক্ষ করল তখনও সে নিজ অবস্থানে সুদৃঢ় থাকার মনস্থ করল। কাজেই সে নিজ দলের সৈন্যগণকে উচ্চ কণ্ঠে এবং আত্মন্তরিতার সঙ্গে বলতে থাকল যে, 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুরাক্ষাহর সরে পড়ার কারণে তোমরা মনোবল হারিও না যেন, কারণ সে পূর্ব হতেই মুহাম্মদ (১)-এর সঙ্গে বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। 'উতবাহ, শায়বাহ এবং ওয়ালীদের হত্যার কারণেও তোমাদের জীত হওয়ার কোন কারণ নেই। তাড়াহুড়োর মধ্যে কাজ করতে গিয়েই তাদের এ অবস্থা হয়েছে। লাত ও 'উয্যার শপথ। তাদেরকে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে না ফেলা পর্যন্ত আমরা প্রত্যাবর্তন করব না। দেখ, তোমাদের কোন ব্যক্তি তাদের কাউকেও যেন হত্যা না করে। আমরা যেন তাদেরকে অন্যায়ের শান্তি দিতে পারি এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে ধর এবং বন্দী কর।'

কিন্তু তার এ অসার অহমিকার প্রতিফল শীঘ্রই তাকে অনুধাবন করতে হল। কারণ মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিমদের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল। কিন্তু আবৃ জাহল তার চতুস্পাশের একদল জনতাকে বেশ সংঘবদ্ধ অবস্থাতেই রেখেছিল। এ জনতা তার চতুর্দিকে তরবারীর প্লাবন ও বর্শার জঙ্গল সৃষ্টি করে রেখেছিল। কিন্তু ইসলামী জনতার প্রলয়ন্ধরী তুফান তার তরবারীর প্লাবন এবং বর্শার জঙ্গলকে একদম তছনছ করে ফেলল। ভারপর এ বড় তাগুত মর্দে মুমনিদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেল। মুসলিম সৈন্যরা দেখতে পেলেন যে, সে এক ঘোড়ার পিঠে চড়ে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে আনসারী যুবকের হাতে তার মৃত্যু রক্ত চুষে নেয়ার অপেক্ষায় ছিল।

# ः (مَصْرَعُ أَبِيْ جَهْلِ) वात् बारलत रुजा

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ হতে বর্ণিত আছে যে, 'বদরের যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের সারিতে ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ ডানে এবং বামে অল্প বয়স্ক দুজন যুবককে দেখতে পেলাম। তাদের উপস্থিতিতে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এমন অবস্থায় ওদের একজন তার সঙ্গীকে এড়িয়ে আমার কাছে এসে বলল। 'চাচাজান আবু জাহল কোন্টি, আমাকে দেখিয়ে দিন।'

আমি বললাম, 'ভাতিজা, তাকে তোমার কী প্রয়োজন।' সে বলল, 'আমাকে বলা হয়েছে যে, সে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে মন্দ বলেছে। সৈঁই সন্তার কসম! যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে যতক্ষণ আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু পূর্বে অবধারিত হয়েছে সে মৃত্যুবরণ না করবে ততক্ষণ আমার অন্তিত্ব তার অন্তিত্ব থেকে পৃথক হবে না।'

তিনি বলেছেন যে, 'আমি তার এ কথায় একদম অভিভূত হয়ে পড়লাম।'

তিনি আরও বলেছেন যে, 'দ্বিতীয় জনও এসে ইঙ্গিতে আমাকে ঐ একই কথাই বলল। তারপর আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, আবৃ জাহল লোকজনদের মাঝে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম আরে দেখছ না, ঐ যে, তোমাদের শিকার যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে।'

তিনি বর্ণনা করেছেন যে, 'এ কথা শোনা মাত্র তারা উভয়ে তরবারী নিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে চলল এবং সেই কুখ্যাত নরাধমকে হত্যা করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করল ।'

নাবী কারীম (১৯) বললেন, 'তোমাদের উভয়ের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ?'

তারা উভয়েই বলল, 'আমি হত্যা করেছি।'

নাবী কারীম (ﷺ) পুনরায় বললেন, 'তোমরা কি নিজ নিজ তরবারী মুছে ফেলেছ্?' তারা বলল, 'না"।

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, 'তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ।'

অবশ্য আবৃ জাহলের সামান অর্থাৎ জিনিসপত্রগুলো তিনি মু'আয বিন 'আমর বিন জামূহকে প্রদান করেন। আবৃ জাহলের এ দু'হত্যকারীর নাম হল, (১) মু'আয বিন 'আমর বিন জামূহ এবং (২) মু'আয বিন 'আফরা-।

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, মু'আয় বিন 'আমর বিন জামূহ বলেছেন, 'আমি মুশরিকদিগকে আবৃ জাহল সম্পর্কে বলতে শুনলাম যে, সে ঘন গাছগুলোর মতো বর্শা ও তরবারীর ভিড়ের মধ্যে ছিল। তারা একথাও বলছিল যে, আবুল হাকাম পর্যন্ত কেউ পৌছতে পারবে না।'

মু'আয বিন 'আমর আরও বলেছেন যে, 'যখন আমি একথা শুনলাম তখন তাকে আমার লক্ষ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে নিলাম এবং তার প্রতি মনোযোগ নিবন্ধ করে রাখলাম। তারপর যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম তখনই আক্রমণ

ই সহীহল বুখারী ১/৪৪৪ পৃঃ, ২/৫৬৮ পৃঃ, মিশকাত ২/৩৫২ পৃঃ, অন্য বর্ণনায় দ্বিতীয় নাম মোআওয়াব বিন আফরা বলা হয়েছে। ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৬৩৫ পৃঃ, আবৃ জাহলের জিনিসপত্র এক জনকে এ কারণে দেয়া হয়েছিল যে, পরে মু'আয (মু'আওয়ায) সেই যুদ্ধেই শহীদ হয়েছিলেন। তবে আবৃ জাহলের তরবারী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে দেয়া হয়েছিল। কারণ, সেই তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। দ্রঃ সুনানে আবৃ দাউদ, বাবু মান আজাযা আলা জীবীহিন ২য় খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ।

করে বসলাম এবং এমনভাবে আদ্বাক্ত করলাম যে, তার পা দ্বিখণ্ডিত হয়ে খুলে পড়ে গেল। আল্লাহর কসম! যখন তার পায়ের অর্ধাংশ খুলে পড়ে গেল তখন আমি তার সাদৃশ্য শুধু ঐ ফলের বীচি দ্বারা বর্ণনা করতে পারি যা হাতুড়ির সাহায্যে আলুগা করা হয় এবং এর এক অংশ থেকে অন্য অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, 'এদিকে আমি যখন আবৃ জাহলকে আঘাত করলাম অন্য দিকে তখন তার ছেলে 'ইকরামা আমার কাঁশ্রে তরবারীর আঘাত করল এবং তাতে আমার হাত কেটে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে গেল এবং যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আমি সেটি পিছনে টেনে নিয়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ করতে থাকলাম। কিন্তু সে যখন আমাকে খুবই কষ্ট দিতে লাগল তখন আমি তার উপর আমার পা রেখে জোরে টান দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম।

এরপর আবৃ জাহলের নিকট পৌছে যান মু'আয বিন 'আফরা-। তিনি তাকে এত জোরে আঘাত করেন যে, তার ফলে সে সেখানেই স্তুপি পরিণত হয়ে যায়। সে সময় শুধু তার শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু অবশিষ্ট ছিল। এরপর মু'আয বিন 'আফরা- যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল ভখন রাসূলুলাহ (১৯) বললেন, 'কে আছ এমন যে, দেখে আসবে আবৃ জাহলের অবস্থা কি হল। এ কথা শুনে সাহাবীগণ (৯) তার খোঁজে বিক্ষিপ্তভাবে নানাদিকে চলে গেলেন। আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (১৯) তাকে এমন অবস্থার পেলেন যে, তখনো তার শ্বাস-প্রশ্বাস যাওয়া আসা করছিল। তিনি তার গ্রীবার উপর পা রেখে মাথা কেটে নেয়ার জন্য দাড়ি ধরলেন এবং বললেন, 'ওহে আল্লাহর শক্রং! শেষে আল্লাহ তোমাকে এভাবে অপমানিত করলেন?' সে বলল, 'আমাকে কী প্রকারে লাঞ্ছিত করলেন?' যে ব্যক্তিকে তোমরা হত্যা করছো তার চেয়ে উচ্চসর্যাদাসম্পন লোক কেউ আছে কি? অথবা যে লোকটিকে তোমরা হত্যা করছো তার চেয়ে উচ্চসন্মানের কোন লোক আছে কি?' তারপর সে বলল, 'যদি আমাকে কৃষকরা ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করত তবে কতই না ভাল হত্যো!' তারপর সৈ বলল, 'আচ্ছা, আমাকে বলত আজ বিজয় লাভ কার ইয়েছে?' আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (১৯)-এর।' তারপর সে আব্দুল্লাই ইবনু মাস'উদ (১৯)-এর।' তারপর সে আব্দুল্লাই ইবনু মাস'উদ (১৯)-কে বলল- যিনি তার গ্রীবার উপর পা রেখেছিলেন- হে বকরীর রাখাল। তুমি বড় উচু ও কঠিন জায়গায় চড়ে গিয়েছা। প্রকাশ থাকে যে, আব্দুল্লাই ইবনু মাস'উদ (১৯) মকায় বকরী চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর আব্দুল্লাই ইবনু মাস'উদ ( তার মন্তক কেটে নিলেন এবং রাস্লুল্লাই ( ে)-এর খিদমতে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দিলেন এবং আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ( তাই ) এটা আল্লাহর শক্ত আবৃ জাহলের মন্তক।' রাসূলুল্লাই ( ে) তিনবার বলেলেন,

(اللهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ؟)

'সত্যিই, ঐ আল্লাহর সাপথ यिनि ছাড়া অন্য কোন মা'বৃদ নেই।' এ কথা তিনি (ﷺ) তিন বার বললেন। তারপর বললেন, وَحُدَهُ إِنْظِلَقَ أُرْزِيهُ ) তারপর বললেন, (اللهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ بِللهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، إِنْظِلَقَ أُرْزِيهُ

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে মহান। ঐ আল্লাহর সমুদয় প্রশংসা যিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন, এবং একাই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন।

এরপর রাসূলুক্সাহ (ৄর্ক্সি) বললেন, 'চলো আমাকে তার মৃত দেহ দেখাও।' (আব্দুক্সাহ ইবনে মাস'উদ ( ক্রান্তন, 'আমি তাঁকে নিয়ে গিয়ে তার মৃতদেহ দেখালাম। তিনি বললেন, 'ঐ ব্যক্তি এ উন্মতের ফিরাউন।')

<sup>े</sup> মু'আয বিন 'আম্র বিন জামুহ 'উসমান 🚌 এর খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

# ः (مِنْ رَوَائِعِ الْإِيْمَانِ فِيْ هٰذِهِ الْمَعْرِكَةِ) अभात्मत उष्क्ष्मणा शीत्रताष्क्रम किवावनी :

'উমায়ের ইবনু হান্মাম ( বেং 'আওফ ইবনু হারিস ইবনু 'আফরা-'র ক্রি ঈমান দীপ্ত চরিত কথার বিষয়াবলী ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এ যুদ্ধে পদে পদে এমন সব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে যেগুলোতে ঈমানী শক্তি ও মৌলিক নীতিমালার পরিপক্কতা সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে দল বিভাগ বা শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে, আর মূল নীতির ব্যাপারে মতানৈক্যের কারণে তরবারী কোষমুক্ত হয়েছে। এভাবে অত্যাচারিত ব্যক্তিও অত্যাচারীর উপর আঘাত হেনে ক্রোধাগ্নি প্রশমিত করেছে। পরবর্তী আলোচানা থেকে এর যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

3. ইবনু ইসহাক্ ইবনু 'আব্বাস ( হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম ( ) সাহাবীগণ ( )-কে বলেন,

(إِنِيْ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُالًا مِنْ بَنِيْ هَاشِمِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أَخْرَجُوْا كُرْهَا، لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا، فَمَنْ لَقِيْ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أَخْرَجُوْا كُرْهَا، لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا، فَمَنْ لَقِي أَحَدًا مِنْ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِيْ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِيْ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِيْ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِي الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِي أَبُا الْبَحْتَرِيِ بْنِ هِشَامِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِي الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِي الْعَبْاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِي الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِي الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَمَنْ لَقِي الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَلَا يَقْتُلُهُ،

'আমি জানি যে, বনু হাশিম এবং আরও কোন কোন গোত্রের কতগুলো লোককে জোর করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনয়ন করা হয়েছে। আমাদের যুদ্ধের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং বনু হাশিমের কোন লোক কারো তরবারীর সামনে পড়ে গেলে সে যেন তাকে হত্যা না করে। আবুল বাখতারী বিন হিশাম কারো সামনে এসে পড়লে তাকে যেন সে হত্যা না করে। আর 'আব্বাস ইবনু আব্দুল মুণ্ডালিব কারো সামনে পড়ে গেলে তাকেও যেন হত্যা করা না হয়। কেননা তাকে জোর করে এ যুদ্ধে নিয়ে আসা হয়েছে।'

এ কথা শুনে 'উতবাহর পুত্র আবৃ হ্যাইফা ( বললেন, 'আমরা কি আমাদের পিতা, পুত্র, ল্রাতা ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করব, আর 'আব্বাস ( হেড়ে দিব? আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমার সামনে পড়ে যান তবে আমি তাকে তরবারীর লাগাম পরিয়ে দিব। রাস্লুল্লাহ ( ক্রি)-এর নিকট এ খবর পৌছলে তিনি 'উমার ইবনু খান্তাব ( ক্রি)-কে বলেন, 'রাস্লুল্লাহ ( ক্রি)-এর চাচার চেহারার উপর কি তরবারীর আঘাত করা হবে?' উত্তরে 'উমার ( ক্রি) বলেন, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তরবারী দ্বারা এ ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেই। কেননা, এ ব্যক্তি মুনাফিক্ হয়ে গেছে।'

পরবর্তীকালে আবৃ হুযাইফা ( বলতেন, 'ঐ দিন আমি যে কথা বলে ফেলেছিলাম তার কারণে আমি কোন সময় মনে শান্তি পাই না। এ ব্যাপারে বরাবরই আমার মনে ভয় থেকে যায়। এটা হতে মুক্ত হওয়ার একটি মাত্র উপায় হলো আমার শাহাদতের মাধ্যমে এর কাফ্ফারা হয়ে যাওয়া।' অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়ে যান।

২. আবুল বাখতারীকে হত্যা করতে নিষেধ করার কারণ ছিল এ ব্যক্তি মক্কায় রাসূলুল্লাহ (১)-কে কষ্ট দেয়া হতে সবচেয়ে বেশী বিরত থেকে ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (১)-কে কোন প্রকারের কষ্ট দিত না এবং তার পক্ষ হতে তিনি কক্ষনো কোন অপছন্দনীয় কথা শোনেননি। আর এ ব্যক্তি ঐ লোকেদের একজন ছিল যারা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের বয়কট পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আবুল বাখতারী শেষে নিহতই হয়েছিল। ঘটনাটি হল মুজায্যার ইবনু যিয়াদ বালাভী ক্রেনর সাথে তার লড়াই হয়। তার সাথে তার অন্য এক সঙ্গীও ছিল। দুজন এক সাথে যুদ্ধ করছিল। মুজায্যার ক্রেন্তিত তাকে বলেন, 'হে আবুল বাখতারী! আপনাকে হত্যা করতে রাস্লুল্লাহ (ক্রেন্ত্রে) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' সে বলে 'আমার সাথীকেও কি?' মুজায্যার ক্রেন্ত্র উত্তরে বলেন, 'না, আল্লাহর কসম! আপনার সাথীকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।' সে তখন বলল, 'আল্লাহর কসম! তাহলে আমি এবং সে দুজনই মরবা।' এরপর দুজনই যুদ্ধ শুক্ত করে দেয়। মুজায্যার ক্রেন্ত্র বাধ্য হয়ে তাকেও হত্যা করেন।

৩. মক্কায় জাহেলিয়াত যুগে আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (ক্রা) ও উমাইয়া ইবনু খালাফের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ছিল। বদর যুদ্ধের দিন উমাইয়া ইবনু খালফ তার ছেলে 'আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (ক্রা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি শক্রের নিকট হতে কিছু লৌহ বর্ম ছিনিয়ে নিয়ে তা উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উমাইয়া তাঁকে দেখে বলে, 'তুমি আমার কোন প্রয়োজন বোধ কর কি? আমি তোমার এ লৌহ বর্মগুলো হতে উত্তম। আজকের মতো দৃশ্য আমি কোন দিন দেখিনি। তোমার দুধের কি প্রয়োজন নেই।' সে একথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিল, যে আমাকে বন্দী করবে তাকে মুক্তি পণ হিসেবে বহু দুধ্ববতী উট প্রদান করব।'

তার এ কথা শুনে আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (্ল্ল্ল্) লৌহবর্মগুলো ফেলে দিয়ে পিতা-পুত্র দুজনকে গ্রেফতার করে সামনে অগ্রসর হলেন।

আব্দুর রহমান ( ক্রা) বলেন, 'আমি উমাইয়া এবং তার পুত্রের মাঝে হয়ে চলছিলাম এমতাবস্থায় উমাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কে ছিল যে তার বক্ষে উটপাখির পালক লাগিয়ে রেখে ছিল।' আমি উত্তরে বললাম উনি ছিলেন হামযাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (ক্রা)। সে তখন বলল এ সেই ব্যক্তি যে আমাদের মধ্যে ধ্বংস রচনা করে রেখেছিল।'

আদুর রহমান ( বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি দুজনকে নিয়ে চলছিলাম অকস্মাৎ বিলাল ( মাইয়াকে আমার সাথে চলতে দেখে নেন। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ উমাইয়া মক্কায় বিলাল ( বলেন) এর উপর আমানুষিক উৎপীড়ন করেছিল। বিলাল ( বলেন, 'এ হচ্ছে কাফিরদের নেতা উমাইয়া ইবনু খালাফ। হয় আমি বাঁচবো না হয় সে বাঁচবে। আমি বললাম, হে বিলাল ( এটা হচ্ছে আমার বন্দী। তিনি আবার বললেন, এখন দুনিয়াতে হয় আমি থাকবা, না হয় সে থাকবে।' তারপর তিনি অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর আনসারগণ! এ হচ্ছে কুফর নেতা উমাইয়া ইবনু খালাফ। এখন হয় আমি থাকবো, অথবা সে থাকবে। আদুর রহমান ( বললেন, 'ইতোমধ্যে জনগণ আমাদেরকে কংকণের মতো বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে নিল। আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু একটি লোক তার পুত্রের পায়ে তরবারীর আঘাত হেনে দিলো। আর সাথে সাথে সে পড়ে গেল। ও দিকে উমাইয়া এত জোরে চিৎকার করল যে, এরপ চিৎকার আমি কখনই গুনিনি। আমি বললাম, 'পালিয়ে যাও। কিন্তু আজ পালাবার কোন উপায় নেই। আল্লাহর কসম! আজ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবো না।' আদুর রহমান ( বর্ণনা করেন যে, জনগণ তরবারী দারা তাদের দুজনকে কেটে ফেলে তাদের জীবন লীলা শেষ করে দেয়। এরপর আদুর রহমান ক্রিন বাাকলতন, 'আল্লাহ বিলালের উপর রহম কর্কন। আমার লৌহবর্মও গেল এবং আমার বন্দীর ব্যাপারে আমাকে ব্যাকুলও হতে হলো।'

ইমাম বুখারী (রহ.) আব্দুর রহমান বিন 'আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, উমাইয়াহ বিন খালফ এ মর্মে আমার সাথে একটি চুক্তিপত্র লিখেছিল যে, সে মক্কায় আমার পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করবে আর আমি মদীনায় তার পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করবো। অতঃপর বদর যুদ্ধের দিন মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়ার পর পাহাড়ের দিকে গোলাম তাকে হেফাজত করার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে বিলাল দেখে ফেলে। অতঃপর সে আনসারদের দলে গিয়ে এ বলে ঘোষণা দেয় যে, হয় আমি মরব, অথবা উমাইয়া বিন খালাফ মরবে। এরপর বিলালের সাথে আনসারদের এক দল যোদ্ধা আমাদেরকে নিকটে আসতে থাকে। আমি যখন এ আশঙ্কা করলাম যে লোকেরা আমাদের ধরে ফেলবে তখন আমি উমাইয়ার ছেলেকে আমার পেছনে নিয়ে নিলাম যাতে তারা তাকে হত্যা করতে না পারে। কিন্তু লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলল। আর তার পিতার শরীর খুব ভারী ছিল। লোকেরা আমার কাছে পৌছলে আমি উমাইয়া ইবনু খালফকে বললাম, 'তুমি হাঁটুর ভরে বসে পড়।' সে বসে গেল এবং আমি তার উপর চড়ে বসলাম। কিন্তু লোকেরা নীচ দিয়ে তরবারী মেরে উমাইয়াকে হত্যা করল।

কোন একটি তরবারীর আঘাতে আমার পা আহত হয়েছিল। আব্দুর রহমান পরবর্তীতে তার পায়ের সেই আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছেন।

যা'দুল মা'আ'দ ২য় খণ্ড ৮৯ পৃঃ। সহীহুল বুখারীর ১ম খণ্ড ১০৮ পৃঃ। কিতাবুল অকালাহ এর মধ্যে এ ঘটনাটি কিছু বেশী আংশিক ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হয়েছে।

- 8. 'উমার ইবনুল খাত্তাব তার মামা 'আস ইবনু হিশাম ইবনু মুগীরাহকে হত্যা করেন। সেদিন তিনি আত্মীয় সম্পর্কের প্রতি ক্রম্কেপই করেন নি। কিন্তু মদীনায় ফিরে আসার পর রাস্লুল্লাহ (ক্র্মে)'র চাচা 'আব্বাস কে বললেন, (সে সময় 'আব্বাস বন্দী ছিলেন) হে 'আব্বাস! আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণের চেয়ে আপনার ইসলাম গ্রহণের ফলে রাস্লুল্লাহ (ক্র্মে) যার পরই না খুশি হতেন।
- ৫. আবৃ বাক্র সিদ্দীক ( বীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন যখন সে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল 'ওরে দুরাচার আমার মাল কোথায়"? আব্দুর রহমান উত্তরে বলেছিল :

অর্থাৎ অস্ত্র, শস্ত্র, দ্রুতগামী অশ্ব এবং ঐ তরবারী ছাড়া কিছুই বাকী নেই যা বার্ধক্যের ভ্রন্ততার সমাপ্তি ঘটিয়ে থাকে।

- ৬. যখন মুসলিমরা মুশরিকদেরকে গ্রেফতার করতে শুরু করেন তখন রাস্লুল্লাহ (১৯) ছাউনীর মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং সা'দ ইবনু মু'আয (১৯) তরবারী হাতে দরজার উপর পাহারা দিছিলেন। রাস্লুল্লাহ (১৯) লক্ষ্য করলেন যে, সা'দ (১৯) এর চেহারায় মুসলিমদের এ কার্যকলাপ অপছন্দনীয় হওয়ার লক্ষ্ণ প্রকাশিত হচ্ছে। তাই, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে সা'দ (১৯), আল্লাহর কসম! বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলিমদের এ কার্যকলাপ তোমার পছন্দ হচ্ছে না, তাই নয় কি? সা'দ (১৯) উত্তরে বললেন, 'জ্বী হাাঁ", হে আল্লাহর রাস্ল (১৯)! তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! মুশরিকদের সাথে এটাই প্রথম যুদ্ধ, যার সুযোগ আল্লাহ তা'আলা আমাদের দান করেছেন। সুতরাং মুশরিকদেরকে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় হত্যা করে ফেলাই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়।'
- ৭. এ যুদ্ধে উকাশাহ ইবনু মেহসান আসাদী () ব তরবারী তেঙ্গে যায়। তিনি রাস্লুল্লাহ () এর খিদমতে হাযির হলে রাস্লুল্লাহ () তাঁকে কাঠের একটা ভাঙ্গা থাখা প্রদান করেন এবং বলেন 'উকাশাহ কিম এটা ধারাই যুদ্ধ কর'। 'উকাশাহ তাঁ বাস্লুল্লাহ () এর নিকট হতে নিয়ে নড়ানো মাত্রই একটা লম্বা, শক্ত সাদা চকচকে তরবারীতে পরিবর্তিত হয়। তারপর তিনি ওটা ধারাই যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে বিজয় দান করেন। এ তরবারীখানা স্থায়ীভাবে 'উকাশাহ () এর কাছেই থাকে এবং তিনি ওটাকে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যবহার করেন। অবশেষে আবৃ বাক্র () এর খিলাফতকালে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। এ সময়েও এ তরবারীটি তার কাছেই ছিল।
- ৮. যুদ্ধ শেষে মুস'আব ইবনু 'উমায়ের আবদারী ত্রিল্ল তার ভাই আবৃ আযীয ইবনু 'উমায়ের আবদারীর পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। আবৃ আযীয মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং ঐ সময় একজন আনসারী সাহাবী তাঁর হাত বাঁধছিলেন। মুস'আব ্রিল্ল ঐ আনসারীকে বললেন 'এ ব্যক্তির মাধ্যমে আপনি আপনার হাতকে দৃঢ় করুন। এর মা খুবই ধনবতী মহিলা। অবশ্যই সে আপনাকে উত্তম মুক্তিপণ দিবে।' একথা শুনে আবৃ আযীয় তার ভাই মুস'আব ্রিল্ল)-কে বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমার উপদেশ এটাই?' মুস'আব ্রিল্ল) উত্তরে বললেন, 'হ্যা, তোমার পরিবর্তে এ আনসারই আমার ভাই।
- ৯. মুশরিকদের মৃতদেহগুলোকে যখন কৃপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হলো এবং 'উতবাহ ইবনু রাবী'আহকে কৃপের দিকে হেঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো তখন রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴾) তার পুত্র আবৃ হুযাইফা এর চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তখন দেখলেন যে, তিনি দুঃখিত হয়েছেন এবং তার চেহারা পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবৃ হুযাইফাহ, নিশ্চয়ই তোমার পিতার এ অবস্থা দেখে তোমার অন্তরে কিছু অনুভূতি জেগেছে, তাই না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (﴿﴿﴾) আল্লাহর শপথ! আমার পিতার ব্যাপারে এবং তার হত্যার ব্যাপারে আমার অন্তরে একটুও শিহরণ উঠেনি। তবে অবশ্যই আমার পিতা সম্পর্কে আমি জানতাম যে, তার মধ্যে বিবেক, বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও ভদ্রতা রয়েছে। এ জন্য আমি আশা করতাম যে, এ গুণাবলী তাকে ইসলাম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিবে। কিন্তু এখন তার পরিণাম দেখে এবং আমার আশার বিপরীত কৃফরের উপর তার জীবনের সমান্তি দেখে আমি দুঃখিত হয়েছি। তাঁর এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴾) তাঁর মঙ্গলের জন্যে দুআা করলেন এবং তার সাথে উত্তমরূপে বাক্যালাপ করলেন।

## উভয় দলের নিহত ব্যক্তিবর্গ ( قَتْلَى الْفَرِيْقَيْنِ )

এ যুদ্ধ মুশরিকদের প্রকাশ্য পরাজয় এবং মুসলিমদের সুস্পষ্ট বিজয়ের উপর সমাপ্ত হয়। এতে চৌদ্দজন মুসলিম শহীদ হন, ছয় জন মুহাজির এবং আট জন আনসার। কিন্তু মুশরিকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের সত্তর জন নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হয়। এদের অধিকাংশই ছিল নেতৃস্থানীয় লোক।

যুদ্ধ শেষে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) নিহতদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমরা তোমাদের নাবী (ﷺ)-এর কতই না নিকৃষ্ট গোষ্ঠী ও গোত্র ছিলে। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অন্যরা আমাকে সত্যায়ন করেছে। তোমরা আমাকে বন্ধুহীন ও সহায়কহীনরূপে ছেড়ে দিয়েছো যখন অন্যরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তোমরা আমাকে বের করে দিয়েছ, যখন অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।' এরপর তাঁর নির্দেশক্রমে তাদের টেনে হেঁচড়ে বদরের একটি কৃপে নিক্ষেপ করা হয়।

আবৃ ত্বালহাহ ্রি হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী (ক্রি)-এর আদেশক্রমে বদরের দিন কুরাইশদের চব্বিশ জন বড় বড় নেতার মৃতদেহ বদরের একটি নোংরা কৃপে নিক্ষেপ করা হয়।

# মকায় পরাজয়ের খবর (مَكَّةُ تَتَلَقَّى نَبَأَ الْهَزِيَمْةِ )

মুশরিকরা বদর প্রান্তর হতে বিশৃষ্পেল, ছত্রভঙ্গ ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মক্কামুখী হয়। শরম ও সংকোচের কারণে তাদের ধারণায় আসছিল না যে, কিভাবে তারা মক্কায় প্রবেশ লাভ করবে।

ইবনু ইসহাক্ব বলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কুরাইশদের পরাজয়ের সংবাদ বহন করে মঞ্চায় পৌছেছিল, সে হলো হাইসুমান ইবনু আব্দুল্লাহ খুযা'য়ী। জনগণ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'য়ৢয়ের খবর কী?' সে উত্তরে বলল, 'উতবাহ ইবনু রাবীআহ, শায়বাহ ইবনু রাবীআহ, আবুল হাকাম ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালফসহ আরো কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সবাই নিহত হয়েছে। সে যখন নিহতদের তালিকায় সম্রান্ত কুরাইশদের নাম উল্লেখ করতে শুক্র করল তখন হাতীমের উপর উপবিষ্ট সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া বলল, 'আল্লাহর কসম! যদি তার স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে থাকে তবে তাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর?' জনগণ তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আছো বলত সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার কী হয়েছে?' সে উত্তরে বলল 'ঐ দেখ, সে হাতীমে উপবিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর কসম! তার পিতা ও ভ্রাতাকে নিহত হতে স্বয়ং আমিই দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)'র আযাদকৃত দাস আবৃ রাফি' ১৯৯০ বর্ণনা করেন : 'আমি ঐ সময় 'আব্বাস ১৯৯০ এর গোলাম ছিলাম। আমাদের বাড়িতে ইসলাম প্রবেশ করেছিল। 'আব্বাস ১৯৯০ মুসলিম হয়েছিলেন, উন্মূল ফ্যল

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম। মিশকাত, ২য় খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ।

্রাম্মা মুসলিম হয়েছিলেন এবং আমিও মুসলিম হয়েছিলাম। তবে অবশ্যই 'আব্বাস ট্রাম্মাতার ইসলাম গোপন রেখেছিলেন। এদিকে আবৃ লাহাব বদর যুদ্ধে হাযির হয়নি। যখন কুরাইশদের পরাজ্যের খবর তার কানে পৌছল তখন লজ্জায় ও অপমানে তার মুখ কালো হয়ে গেল। পক্ষান্তরে আমরা নিজেদের মধ্যে শক্তি ও সম্মান অনুভব করলাম। আমি দুর্বল মানুষ ছিলাম, তীর বানাতাম এবং যমযম কক্ষে বসে তীরের হাতল ছিলতাম। আল্লাহর কসম! ঐ সময় আমি কক্ষে বসে তীর ছিলছিলাম। উন্মুল ফযল 🚌 আমার পাশেই বসৈছিলেন এবং যে খবর এসেছিল তাতে আমরা খুশী ও আনন্দিত ছিলাম। ইতোমধ্যে আবৃ লাহাব জঘন্যভাৱে তার পদন্বয় টেনে টেনে আমাদের কাছে এসে কক্ষপ্রান্তে বসে পড়লো। তার পৃষ্ঠ আমার পৃষ্ঠের দিকে ছিল। হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল, 'আবু সুফ্ইয়ান ইবনু হারিস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এসে গেছে।' আবু লাহাব তাঁকে বলল, 'হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃষ্পুত্র। আমার কাছে এসো। আমার জীবনের শপথ! তোমার নিকট হতে খবর পশুরা যাবে। তিনি আবু नारात्वत कारह तरम পড়लেন। জনগণ माँড़िয়ে हिन। আবু नारात तनन, लात्करमत् की অবস্থা? 'तन ভাতিজা, যুদ্ধের খবর কী?' তিনি উত্তরে বললেন, 'কিছুই নয়, এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, লোকেদের মুসলিমদের সাথে মোকাবালা হয়েছে এবং আমরা আমাদের কাঁধগুলো তাদেরকে সোপর্দ করেছি। তারা আমাদের ইচ্ছেমত হত্যা করেছে এবং বন্দী করেছে। তা সত্ত্বেও আমি আমাদের লোকেদেরকে তিরক্ষার করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মোকাবালা এমন কতিপয় লোকের সঙ্গে হয়েছিল যারা আসমান ঔ জমিনের মধ্যস্থানে সাদাকালো মিশ্রিত ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। আল্লাহর শপথ! না তারা কোন কিছু ছেড়ে দিচ্ছিল, না কোন জিনিস তাদের মোকাবালায় টিকতে পারছিল।

আবৃ রাফি' ( पात्र ) বলেন, আমি স্বীয় হাত দ্বারা তাঁবুর প্রান্ত উঠালাম, তারপর বললাম, 'আল্লাহর শপথ! তারা ছিলেন ফেরেশ্তা'। আমার এ কথা শুনে আবৃ লাহাব তার হাত উঠিয়ে ভীষণ জোরে আমার গালে এক চড় লাগিয়ে দিল। আমি তখন তার সাথে লড়ে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে উঠিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর আমার উপর হাঁটুর ভরে বসে আমাকে প্রহার করতে লাগল। আমি দুর্বল প্রমাণিত হলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে উম্মূল ফ্যল উঠে তাঁবুর একটি খুঁটি নিয়ে তাকে এমনভাবে মারলেন যে, তার মাথায় ভীষণভাবে আঘাত লাগল। আর সাথে সাথে উম্মূল ফ্যল জ্বান্ত্র বলে উঠলেন, 'তার মনিব নেই বলে তাকে দুর্বলু মনে করত্রে। আবৃ লাহাব তখন লজ্বিত হয়ে উঠে চলে গেল। এরপর আল্লাহর কসম! মাত্র সাত দিন অতিবাহিত হয়েছে এরই মধ্যে আল্লাহর হকুমে সে 'আদাসাহ নামক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলো এবং এতেই তার জীবনলীলা শেষ হয়ে গেল। 'আদাসাহর ফোড়াকে আরবরা বড়ই কুলক্ষণ মনে করত। তাই, তার মৃত্যুর পর তার পুত্ররা তার দাফন-কাফন না করে তিন দিন পর্যন্ত তাকে উপরেই রেখে দেয়। কেউই তার নিকটে গেল না এবং তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থাও করলনা। অবশেষে যখন তার পুত্ররা আশঙ্কা করল যে, তাকে এভাবে রেখে দিলে জনগণ তানেরকে তিরস্কার করবে তখন তারা একটি গর্ভ খনন করে ঐ গর্তের মধ্যে তার মৃত দেহকে কাঠ দ্বারা ঢেকে ফেলে দিল এবং দূর থেকেই ঐ গর্তের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে ঢেকে ফেলেলা।

মোট কথা, এভাবে মক্কাবাসীগণ তাদের লোকেদের সুস্পষ্ট পরাজয়ের খবর পেলো এবং তাদের স্বভাবের উপর এর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া হলো। এমনকি তারা নিহতদের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করে দিল যাতে মুসলিমরা তাদের দুঃখে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ না পায়।

এ ব্যাপারে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা রয়েছে। তা হচ্ছে বদরের যুদ্ধে আস্ওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের তিনটি পুত্র মারা যায়। তাদের জন্য সে কাঁদতে চাচ্ছিল। সে ছিল অন্ধ লোক। একদা রাত্রে সে এক বিলাপকারিণী মহিলার বিলাপের শব্দ শুনতে পেল। তৎক্ষণাৎ সে তার গোলামকে বলল 'তুমি গিয়ে দেখ তো, বিলাপ করার কি অনুমতি পাওয়া গেছে? কুরাইশরা কি নিহতদের জন্য ক্রন্দন করছে? তাহলে আমিও আমার পুত্র আবৃ হাকিমের জন্য ক্রন্দন করব। কেননা, আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে।' গোলাম ফিরে এসে খবর দিল 'মহিলাটি তো তার এক হারানো উটের জন্য ক্রন্দন করছে।'

এ কথা শুনে আসওয়াদ নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। আবেগে সে নিম্নের বিলাপ পূর্ণ কবিতাটি বলে ফেললো ঃ

| ويمنعها من النوم السهود | ••       | أتبكي أن يضل لها بعير |
|-------------------------|----------|-----------------------|
| على بدر تقاصرت الجدود   | ,<br>*** | فلا تبكي على بكر ولكن |
| ومخزوم ورهط أبي الوليد  | •• ,     | على بدر سراة بني هصيص |
| وبكي حارثا أسد الأسود   | ••       | وبكي إن بكيت على عقيل |
| وما لأبي حكيمة من نديد  | ••       | وبكيهم ولاتسمي جميعا  |
| ولولا يوم بدر لم يسودوا | **       | ألا قد ساد بعدهم رجال |

অর্থ: 'তার উট হারিয়ে গেছে এজন্যে কি সে কাঁদছে? আর ওর জন্যে অনিদ্রা কি তার নিদ্রাকে হারাম করে দিয়েছে। (হে মহিলা) তুমি উটের জন্যে ক্রন্দন করো না, বরং বদরের (নিহতদের) জন্যে ক্রন্দন করো, যেখানে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে। হাঁা, হাঁা, বদরের (বেদনাদায়ক ঘটনার) জন্যে ক্রন্দন করো যেখানে বনু হাসীস, বনু মাখযুম, আবুল ওয়ালীদ প্রভৃতি গোত্রের অসাধারণ ব্যক্তিবর্গ (সমাধিস্থ) রয়েছে। যদি ক্রন্দন করতেই হয় তবে আকীলের জন্যে ক্রন্দন করো এবং হারিসের জন্যে ক্রন্দন করো যারা ছিল সিংহদের সিংহ। তুমি ঐ লোকেদের জন্যে ক্রন্দন করো এবং সরার নাম নিও না। আর আবৃ হাকীমার তো কোন সমকক্ষই ছিল না। দেখ ওদের পরে এমন লোকেরা নেতা হয়ে গেছে যে, ওরা থাকলে এরা নেতা হতে পারত না।'

## ः (المَدِيْنَةُ تَتَلَقِّى أَثْبَاءَ التَّصْر) मिनाय विष्वत्त्रव उर्ज मश्वान

এদিকে মুসলিমদের বিজয় পূর্ণতায় পৌছে গেলে রাসূলুক্সাহ (১৯৯০) মদীনাবাসীকে অতি শীঘ ওও সংবাদ দেয়ার জন্যে দুজন দূতকে প্রেরণ করেন। একজন আব্দুক্সাহ ইবনু রাওয়াহা (১৯৯০) যাকে মদীনার উচ্চ ভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং অপর জন যায়দ ইবনু হারিসাহ (১৯৯০) যাকে মদীনার নিমুভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট পাঠানো হয়।

ঐ সময়ে ইয়াহুদী ও মুনফিকরা এ গুজব রটিয়ে দিয়েছিল যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়েছে। এমনকি এ গুজবও তারা রটিয়েছিল যে, রাস্লুল্লাহ (১৯)-কে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং একজন মুনাফিক্ যখন যায়দ ইবনু হারিস (১৯)-কে রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর উদ্ধ ক্লাসওয়ার উপর সাওয়ার হয়ে আসতে দেখলো তখন বলে উঠল 'সত্যিই মুহাম্মদ (১৯) নিহত হয়েছেন। দেখ, এটা তো তারই উট। আমরা এটাকে চিনি। আর এ ব্যক্তি যায়দ ইবনু হারিসাহ (১৯) পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে এবং সে এত ভীত সম্ভস্ত হয়েছে যে, কী বলবে তা বুঝতে পারছে না।' মোট কথা, যখন দুজন দৃত মদীনায় পৌছলেন তখন মুসলিমরা তাদেরকে ঘিরে নেন এবং তাদের মুখে বিস্তারিত খবর তনতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, মুসলিমরা বিজয় লাভ করেছেন। এরপর চতুর্দিকে আনন্দের তেউ উথলে ওঠে এবং মদীনার আকাশ-বাতাস তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হতে থাকে। যে সব মর্যাদাসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় সাহাবী মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা রাস্লুল্লাহ (১৯)-কে এ প্রকাশ্য বিজয়ের মুবারকবাদ জানাবার জন্যে বদরের রাস্তার উপর বেরিয়ে পড়েন।

উসামাহ ইবনু যায়দ ত্রের বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের নিকট এ সুসংবাদ ঐ সময় পৌছে যখন রাস্লুল্লাহ (১)-এর কন্যা ও 'উসমান ত্রে-এর সহধর্মিনী রুক্বাইয়া ক্রি-কে দাফন করে মাটি বরাবর করা হয়েছিল। তাঁর ত্রুষার জন্যে রাস্লুল্লাহ (১) আমাকে 'উসমান ত্রে-এর সাথে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।

## अ (। ई के पाने प्रमावादिनी भिनानात अत्य (آمَدِيْنَةِ) अर्जिय रजनावादिनी भिनानात अत्य

রাসূলুল্লাহ (২০) যুদ্ধ শেষে তিন দিন বদরে অবস্থান করেন এবং তখনও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে যাত্রা শুরু করেন নি। এর মধ্যেই গণীমতের মাল নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং এ মতভেদ চরম সীমায় পৌছে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (২০০০) নির্দেশ দেন যে, যার কাছে যা আছে তা যেন সে তাঁর কাছে জমা দেয়। সাহাবীগণ (৯) তাঁর এ নির্দেশ পালন করেন এবং এরপর আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন।

'উবাদাহ ইবনু সামিত ক্রি বর্ণনা করেছেন : 'আমরা রাস্লুল্লাহ (क्रि)-এর সাথে মদীনা হতে যাত্রা শুরু করে বদর প্রান্তরে উপনীত হলাম। লোকেদের (মুশরিকদের) সাথে আমাদের যুদ্ধ হলো এবং আল্লাহ তা'আলা শক্রদেরকে পরাজিত করলেন। তারপর আমাদের মধ্যে একটি দল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং তাদেরকে ধরতে ও হত্যা করতে লাগল। আর একটি দল গণীমতের মাল লুট করতে ও জমা করতে থাকল। অন্য একটি দল রাসূলুল্লাহ (ক্রি)-কে চতুর্দিকে থেকে পরিবেষ্টন করে থাকলেন যাতে শক্ররা প্রতারণা করে তাকে কোন কষ্ট দিতে না পারে। যখন রাত্রি হলো এবং প্রতিটি দল একে অপরের সাথে মিলিত হলো তখন গণীমত একত্রিতকারীরা বলল, 'আমরা এগুলো জমা করেছি। সতুরাং এতে অন্য কারো কোন অংশ নেই।' শক্রদের পশ্চাদ্ধাবনকারীরা বলল, 'তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী এর হকদার নও। কেননা, আমরা এ মাল হতে শক্রদের তাড়ানো ও দ্র করানোর কাজ করেছি।' আর যারা রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর হিফাযতের কাজ করেছিল তারা বলল 'আমরা এ আশঙ্কা করেছিলাম যে, আমাদের অবহেলার কারণে শক্ররা রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে। এ জন্যে আমরা তার হিফাযতের কাজে নিয়োজিত থেকেছি। সুতরাং আমরা এর বেশী হকদার।' তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

﴿يَشَأَلُوْنَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُـوْلَهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِيْنَ﴾ [الأنفال:١]

'তারা তোমাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, 'যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রস্লের; কাজেই তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর আর নিজেদের সম্পর্ককে সুষ্ঠু সুন্দর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর। তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রস্লের আনুগত্য কর।' (আল-আনফাল ৮ : ১)

এরপর রাসূলুল্লাহ (😂) এ গনীমতের মাল মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

রাস্লুল্লাহ (১৯) তিন দিন বদরে অবস্থানের পর মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সাথে মুশরিক বন্দীরাও ছিল এবং মুশরিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত গণীমতের মালও ছিল। তিনি তাদের পাহারার দায়িত্ব আব্দুল্লাহ ইবনু কা'ব ১৯-এর উপর অর্পণ করেন। যখন তিনি সাফরা উপত্যকায় গিরিপথ হতে বের হয়ে একটি টিলার উপর বিশ্রাম গ্রহণ করেন তখন তিনি সেখানে গণীমাতের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকী মাল মুসলিমদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন। আর সাফরা উপত্যকাতেই তিনি নাযর ইবনু হারিসের হত্যার নির্দেশ দেন। এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকা ধরে রেখেছিল এবং সে কুরাইশদের বড় বড় অপরাধীদের একজন ছিল। ইসলামের শক্রতায় রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর নির্দেশক্রমে আলী ১৯ তাকে হত্যা করেন।

এরপর রাস্লুল্লাহ (১৯) ইরক্য যুবয়াহ নামক স্থানে পৌছে 'উক্ববাহ ইবনু আবী মু'আইত্বকে হত্যা করার আদেশ জারী করেন। এ লোকটি যেভাবে রাস্লুল্লাহ (১৯)-কে কন্ত দিয়েছিল তার কিছু আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে। এ সেই ব্যক্তি যে রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর সালাতের অবস্থায় তাঁর পিঠের উপর উটের ভূঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল এবং সে তার গলায় চাদর জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার ইচ্ছে করেছিল এবং আবু বাক্র ১৯

<sup>ু</sup> মুসনাদে আহমদ ৫ম খণ্ড ৩২৩ ও ৩২৪ পৃঃ এবং হাকিম ২য় খণ্ড ৩২৮ পৃঃ। ফর্মা নং-১৮

সেখানে সময়মত এসে না পড়লে সে তো তাঁকে গলা টিপে মেরেই ফেলত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন তখন সে বলে ওঠে 'হে মুহাম্মদ (ﷺ) আমার সন্তানদের জন্য কে আছে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আগুন"। তারপর 'আসিম ইব্নু সাবিত ﷺ এবং মতান্তরে 'আলী ﷺ তার গর্দান উড়িয়ে দেন।'

সামরিক নীতি অনুযায়ী এ দুরাচার ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যা অপরিহার্য ছিল। কেননা, তারা শুধু বন্দী ছিল না, বরং আধুনিক পরিভাষার দিক থেকে যুদ্ধ অপরাধীও ছিল।

#### : (وُفُودُ التَّهْنِئَةِ) अर्छार्थनाकाती প্রতিনিধিদল

এরপর যখন মুসলিম সেনাবাহিনী রাওহা নামক স্থানে পৌছেন তখন ঐ মুসলিম প্রতিনিধি দলের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় যারা দৃতদ্বয় মারফত বিজয়ের শুভ সংবাদ শুনে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর অভ্যর্থনার জন্যে এবং তাকে বিজয়ের মুবারকবাদ জানাবার জন্যে মদীনা হতে বের হয়ে এসেছিলেন। যখন তারা মুবারকবাদ পেশ করলেন তখন সালামাহ ইবনু সালামাহ ক্লোক বললেন, 'আপনারা আমাদেরকে মুবারকবাদ দিচ্ছেন কেন? আল্লাহর শপথ! আমাদের মোকাবালা তো টেকো মাথাবিশিষ্ট বুড়োদের সাথে হয়েছিল, যারা ছিল উটের মত।' তার এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুচকি হেসে বললেন, 'ভাতুল্পুত্র, এরাই ছিল কওমের নেতৃস্থানীয় লোক বা নেতা।'

তারপর উসায়েদ ইবনু হ্যায়ের হ্রা আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ক্রা)! আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আপনাকে সফলতা দান করেছেন এবং আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল করেছেন। আল্লাহর কসম! আফি একথা মনে করে বদরে গমন হতে পিছনে থাকি নি যে, আপনার মোকাবালা শক্রদের সাথে হবে। আমি তো ধারণা করেছিলাম যে, এটা শুধু কাফেলার ব্যাপার। আমি যদি বুঝতাম যে, শক্রদের মুখোমুখী হতে হবে তবে আমি কক্ষনো পিছনে থাকতাম না।' রাসূলুল্লাহ (ক্রা) তখন তাকে বললেন? তুমি সত্য কথাই বলেছ।

এরপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মদীনা মুনাওয়ারায় বিজয়ীর বেশে এমনভাবে প্রবেশ করলেন যে, মদীনা শহর এবং তাঁর আশপাশের শক্রদের উপর তাঁর চরম প্রভাব প্রতিফলিত হল। এ বিজয়ের ফলে মদীনার বহু লোক দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ সময়েই আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই এবং তার সঙ্গীরা শুধু লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করে।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মদীনায় আগমনের এক দিন পর বন্দীদের আগমন ঘটে। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে সাহাবীগণের (॥) মধ্যে বন্টন করে দেন এবং তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করেন। এ পরামর্শের কারণে সাহাবীগণ (॥) নিজেরা খেজুর খেতেন এবং বন্দীদেরকে রুটি খাওয়াতেন। কেননা মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল বিশেষ মূল্যবান খাদ্য।

# : (قَضِيَّةُ الْأَسَارِي) वन्नीरमत असरक अतामर्न

মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴿) সাহাবীদের সঙ্গে বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন। আবৃ বাক্র ﴿﴿﴿﴿﴾﴾﴿)! এরা সবাই আমাদের চাচাত ভাই, বংশীয় লোক এবং আত্মীয়। আমার মতে মুক্তিপণ হিসেবে কিছু কিছু অর্থ নিয়ে এদেরকে মুক্তি দেয়া উচিত। এতে আমাদের সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে অল্প দিনের মধ্যে এদের সবার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করাও সম্ভব হবে। তখন তাদেরকে আমাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারব।

তারপর নাবী কারীম (﴿ খাত্তাবের পুত্রকে ('উমার ﴿ ) সম্বোধন করে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, তোমার অভিমত কী? উত্তরে 'উমার ﴿ ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে আমি আবৃ বকরের সঙ্গে একমত হতে পারছিনা। আমার মত হচ্ছে যে, অমুককে (যিনি 'উমারের আত্মীয় ছিলেন) আমার হাওয়ালা করে দেন, আমি তাকে হত্যা করি। আকীল বিন আবী তালেবকে 'আলীর হাওয়ালা করে দিন। তিনি তাকে হত্যা করবেন এবং অমুককে (যিনি হামযাহর ভাই ছিলেন) হামযাহর হালওয়ালা করে দিন, তিনি তাকে হত্যা করবেন। যাতে

<sup>&#</sup>x27; এ হাদীসটি সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত যথা সুনানে আবৃ দাউদ, আওনুল মা'বুদে ৩য় খণ্ড ১২ পৃঃ।

করে আল্লাহ এটা বোঝেন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের সম্পর্কে কোন প্রকার দুর্বলতা নেই। আর এরা ছিল মুশরিকদের সার্বক্ষণিক অগ্রণী নেতা। এরা ইসলামের চির শক্ত এবং মুসলিমদের প্রাণের বৈরী।

'উমার ( বলেন, 'রাস্লুল্লাহ ( ) আবৃ বাক্র ( ) এর মতকেই পছন্দ করলেন, আমার মতকে পছন্দ করলেন না। সুতরাং বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নেয়ার সিন্ধান্ত গৃহীত হলো। পরের দিন আমি সকাল সকাল রাস্লুল্লাহ ( ) এবং আবৃ বাক্র ( ) এর খিদমতে হাযির হলাম। দেখি যে, তাঁরা দুজনই ক্রন্দন করছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল ( ) বলুন, আপনারা কেন কাঁদছেন? যদি ক্রন্দনের কোন কারণ থাকে তাহলে আমিও ক্রন্দন করব। রাস্লুল্লাহ ( ) উত্তরে বললেন 'মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে তোমার সঙ্গীদের উপর যে জিনিস পেশ করা হয়েছে সে কারণেই কাঁদছি।' আর তিনি নিকটবর্তী একটি গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমার সামনে তাদের শাস্তিকে এ গাছের চেয়েও বেশী নিকটবর্তীরূপে পেশ করা হয়েছে।' তারপর আল্লাহ তা'আলা নিমুলিখিত আয়াত নাযিল করেন,

'কোন নাবীর জন্য এটা সঠিক কাজ নয় যে, দেশে (আল্লাহ্র দুশমনদেরকে) পুরোমাদ্রায় পরাভূত না করা পর্যন্ত তার (হাতে) যুদ্ধ-বন্দী থাকবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও আর আল্লাহ চান আখিরাত (এর সাফল্য), আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞানী। - আল্লাহ্র লেখন যদি পূর্বেই লেখা না হত তাহলে তোমরা যা (মুক্তিপণ হিসেবে) গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশান্তি পতিত হত।' (আল-আনফাল ৮ : ৬৭-৬৮)

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই সে নির্দেশ এসেছিল তা হল : [٤ : عمد] ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ 'অতঃপর তখন হয় অনুকম্পা; নয় মুক্তিপণ।' (মুহাম্মাদ : 8 আয়াত)

যেহেতু এ বিধানে বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেহেতু মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে সাহাবীগণ (ﷺ)-কে শান্তি দেয়া হয় নি, বরং তাদেরকে শুধু তিরক্ষার ও নিন্দা করা হয়েছে যে, ভালোভাবে কাফেরদেরকে উত্তম মাধ্যম দেয়ার আগেই বন্দী করে নিয়েছিলেন এবং এ জন্যও যে, তাঁরা এমন যুদ্ধ অপরাধীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলেন যারা বড় অপরাধী ছিল, যাদের উপর আধুনিক আইনও মুকদ্দমা না চালিয়ে ছাড়ত না, এদের মুকদ্দমার ফায়সালাও সাধারণত মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতো।

যা হোক, আবৃ বাক্র ()-এর অভিমত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল বলে মুশরিকদের নিকট হতে মুক্তিপণ গৃহীত হয়। মুক্তিপণের পরিমাণ চার হাজার, তিন হাজার ও এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত ছিল। মক্কাবাসীগণ লেখা পড়াও জানত, পক্ষান্তরে মদীনাবাসীগণ লেখাপড়া জানত না বললেই চলে। এ জন্যে এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল যে, যে মুক্তিপণ দিতে অসমর্থ হবে সে মদীনার দশজন ছেলেকে লেখাপড়া শিখাবে। যখন এ ছেলেগুলো উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখে নিবে তখন এটাই তার মুক্তিপণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাস্লুলাহ (ﷺ) কয়েকজন বন্দীর উপর অনুগ্রহও করেছেন এবং তাদেরকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছেন। এ তালিকায় মুক্তালিব ইবনু হানতাব, সাইফী ইবনু আবী রিফাআহ এবং আবৃ ইযযাহ জুমাহীর নাম পাওয়া যায়। শেষের দুজনকে উহুদের যুদ্ধে বন্দী ও হত্যা করা হয়। (বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে)।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) স্বীয় জামাতা আবুল 'আসকেও বিনা মুক্তিপণে এ শর্ডে ছেড়ে দেন যে, সে তার কন্যা যায়নাব ক্রিল্লা-এর পথ রোধ করবে না। এর কারণ এই ছিল যে, যায়নাব ক্রিল্লা আবুল 'আসের মুক্তিপণ হিসেবে কিছু মাল পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে একটি হারও ছিল। এ হারটি প্রকৃত পক্ষে খাদীজাহ ক্রিল্লা-এর ছিল। যায়নাব ক্রিল্লা-কে আবুল 'আসের নিকট বিদায় দেয়ার সময় তিনি তাকে এ হারটি প্রদান করেছিলেন। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। তাই, তিনি সাহাবীদের (১৯০০) নিকট অনুমতি চান যে, আবুল 'আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেয়া হোক। সাহাবীগণ সম্ভুষ্টচিত্তে এটা মেনে নেন। তখন রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) আবুল আসকে এ শর্তে ছেড়ে দেন যে, সে যায়নাব ক্রিল্লা-এর পথরোধ করতে পারবে না। এ শর্তানুসারে আবুল

'আস তাঁর পথ ছেড়ে দেয় এবং যায়নাব জ্লিন্তু মদীনায় হিজরত করেন। রাস্লুল্লাহ (ক্লিং) যায়দ ইবনু হারিসাহ এবং একজন আনসারী সাহাবী ক্লি-কে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা বাতনে ইয়া'জাজ নামক স্থানে অবস্থান করবেন, যায়নাব জ্লিন্তু তাদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁরা তাঁর সাথী হয়ে যাবেন। রাস্লুল্লাহ (ক্লিং)-এর এ নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা দুজন যায়নাব জ্লিন্তু-কে সাথে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। যায়নাব জ্লিন্তু-এর হিজরতের ঘটনাটি খুবই দীর্ঘ ও হৃদয়বিদারক।

বন্দীদের মধ্যে সুহায়েল ইবনু আমরও ছিল। সে ছিল বড় বাকপটু ভাল বক্তা। 'উমার ভা আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (ক্রে)! সুহায়েল ইবনু 'আমরের সামনের দাঁত দুটি ভেঙ্গে দেয়া হোক, যাতে সে কোন জায়গায় বক্তা হয়ে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে না পারে।' কিন্তু রাস্লুল্লাহ (ক্রে) তাঁর এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা এটা মুসলাহ (নাক, কান কর্তিত) এর অন্তর্ভুক্ত। যার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলার পক্ষ হতে পাকড়াও এর আশহ্বা থাকবে।

সাদি ইবনু নু'মান ( দিন) 'উমরাহ করার জন্যে বের হলে আবৃ সুফ্ইয়ান তাকে বন্দী করে ফেলেন। আবৃ সুফ্ইয়ানের পুত্র আমরও বদরযুদ্ধে বন্দীদের একজন ছিল। 'আমরকে আবৃ সুফ্ইয়ানের নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি সাদি ( দেন।

## ः (القُرْأَنُ يَتَحَدَّثُ حَوْلَ مَوْضُوْعِ الْمَعْرِكَةِ) अ युक नम्लर्क क्रव्यात्नत পर्यात्नाठना

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ আনফাল অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সূরাহটি এ যুদ্ধের উপর আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশদ বর্ণনা। আর আল্লাহ তা'আলার এ বর্ণনা বাদশাহ ও কমাণ্ডারদের বিজয় বর্ণনা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এ বিশদ বর্ণনার কয়েকটি কথা হচ্ছে:

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঐ অসতর্কতা ও চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি যা মোটের উপর তাদের মধ্যে বাকী রয়ে গিয়েছিল। আর যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু এ যুদ্ধে প্রকাশও পেয়ে গিয়েছিল। তাদের এ মনোয়োগ আকর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল তারা নিজেদেরকে এ সব দুর্বলতা হতে পবিত্র করে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

এরপর মহান আল্লাহ এ বিজয়ে স্বীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও গায়েবী সাহায্যের অন্তভ্কির বর্ণনা দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমরা নিজেদের সাহস ও বীরত্বের প্রতারণায় যেন না পড়ে। কেননা, এর ফলে স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয়। বরং তারা যেন আল্লাহ তা আলার উপরই নির্ভরশীল হয় এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য স্বীকার করে।

তারপর ঐ সব মহৎ উদ্দেশ্যের আলোচনা করা হয়েছে যার জন্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পা রেখেছিলেন এবং এর মধ্যে ঐ চরিত্র ও গুণাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে যা যুদ্ধসমূহে বিজয়ের কারণ হয়ে থাকে।

তারপর মুশরিক মুনাফিক্, ইহুদী এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে এমন মর্মস্পর্শী উপদেশ দেয়া হয় যাতে তারা সত্যের সামনে ঝুঁকে পড়ে এবং ওর অনুসারী হয়ে যায়।

এরপর মুসলিমগণকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে সম্বোধন করে এ বিজয়ের সমুদয় বুনিয়াদী নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা বুঝানো হয় ও বলে দেয়া হয়।

তারপর এ স্থানে ইসলামী দাওয়াতের জন্যে যুদ্ধ ও সন্ধির যে নীতিমালার প্রয়োজন ছিল ও গুলোর বিশ্লেষণ ও বিবরণ দেয়া হয়েছে। যাতে মুসলিমদের যুদ্ধ এবং জাহেলিয়াত যুগের যুদ্ধের মধ্যে স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চরিত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিমদের উৎকৃষ্টতা লাভ হয়, আর দুনিয়ার মানুষ উত্তমরূপে জেনে নেয় যে, ইসলাম শুধু মাত্র একটা মতবাদ নয়, বরং সে যে নীতিমালা ও রীতিনীতির প্রতি আহ্বানকারী, স্বীয় অনুসারীদেরকে ওগুলো অনুযায়ী আমল করার শিক্ষাও দিয়ে থাকে।

তারপর ইসলামী হুকুমতের কয়েকটি দফা বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী হুক্মতের গণ্ডীর মধ্যে বসবাসকারী মুসলিম ও এর বাইরে বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে কতই না পার্থক্য রয়েছে।

#### বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী:

হিজরী ২য় সনে রমাযানের রোযা এবং সাদকায়ে ফিতর ফরজ করা হয়, আর যাকাতের বিভিন্ন নিসাব ও ধনের পরিমাণ যা থাকলে যাকাত ফরজ হয়, নির্দিষ্ট করা হয়। সাদকায়ে ফিতর ফরজ ও যাকাতের নিসাব নির্দিষ্ট করণের ফলে ঐ বোঝা ও কষ্ট অনেকাংশ হালকা হয়ে গেল যা বহু সংখ্যক দরিদ্র মুহাজির বহণ করে আসছিলেন। কেননা, তাঁরা জীবিকার সন্ধানে ভূপুষ্ঠে ঘুরেও জীবিকার ব্যবস্থা করতে অপারগ হচ্ছিলেন।

তারপর অত্যন্ত সুন্দর ও মোক্ষম ব্যবস্থা এই ছিল যে, মুসলিমরা তাদের জীবনে যে প্রথম ঈদ উদ্যাপন করেছিলেন তা ছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ঈদ, যা বদর যুদ্ধের প্রকাশ্য বিজয়ের পর হাযির হয়েছিল। কতই না সুন্দর ছিল এ সৌভাগ্যের ঈদ, যে সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মস্তিক্ষে বিজয় ও সম্মানের মুকুট পরানোর পর দান করেছিলেন। আর কতই না ঈমানের ছিল এ ঈদের সালাতের দৃশ্য যা মুসলিমরা নিজেদের ঘর হতে বের হয়ে তকবীর তাওহীদ ধ্বনিতে গগণ পবন মুখরিত মাঠে গিয়ে আদায় করে থাকেন। ঐ সময় অবস্থা ছিল মুসলিমদের অন্তরে ছিল আল্লাহ প্রদন্ত নিয়মতরাশি ও তাঁর দেয়া সাহায্যের কারণে তাঁর করুণা ও সম্ভন্তি লাভের আগ্রহে উচ্ছুসিত এবং বিজয়েরান্মাদনার উল্লাসে পরিপূর্ণ। তাদের ললাটগুলো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যে ঝুঁকে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ নিয়মতের বর্ণনা নিয়ের আয়াতে দিয়েছেন:

﴿ وَاذْكُرُواۤ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَ اوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الأنفال:٢٦].

'স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প, দুনিয়াতে তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হত। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, মানুষেরা তোমাদের কখন না হঠাৎ ধরে নিয়ে যায়। এমন অবস্থায় তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করলেন, তোমাদের উত্তম জীবিকা দান করলেন যাতে তোমরা (তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (আল-আনফাল ৮: ২৬)

## النَّشَاظ الْعَسْكَرِيْ بَيْنَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ বদর পরবর্তী সময়ের তৎপরতা

বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলিম এবং মুশরিকদের মধ্যে সর্ব প্রথম অস্ত্রের লড়াই এবং মীমাংসাসূচক সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে মুসলিমগণ প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেন এবং সমগ্র আরব তা প্রত্যক্ষ করে। এ যুদ্ধের ফলে যারা সরাসরি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারাই মর্মাহত হয়েছিল সব চেয়ে বেশী অর্থাৎ মক্কার মুশরিকেরা। তাছাড়া ঐ সকল লোকও যারা মুসলিমদের বিজয় ও সফলতাকে নিজেদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল, অর্থাৎ ইহুদীরা। সুতরাং মুসলিমগণ যখন বদর যুদ্ধে কল্পনাতীতভাবে বিজয় লাভ করলেন তখন এ দুটি দল মুসলিমদের প্রতি ক্রোধ, ক্ষোভ ও মন পীড়ায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। কুরআনুল কারীমে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে:

# ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ أَمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [المائدة: ٨٦]

'যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি মানুষের মধ্যে ইয়াহূদ ও মুশরিকদেরকে তুমি অবশ্য সবচেয়ে বেশি শক্রতাপরায়ণ দেখতে পাবে।' (আল-মায়িদা ৫: ৮২)

মদীনায় কিছু লোক এ দুটি দলের সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তারা যখন দেখল যে, তাদের মান মর্যাদা সমুনুত রাখার এখন আর কোন পথ রইল না তখন তারা বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করল।

এটা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার বন্ধু বান্ধবের দল। ইহুদী এবং মুশরিকদের তুলনায় মুসলিমদের প্রতি এরাও কম ক্ষোভ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত না।

এদের ছাড়া চতুর্থ একটি দলও ছিল। অর্থাৎ ঐ সব বেদুঈন যারা মদীনার চতুম্পার্শে বসবাস করত। কুফর কিংবা ঈমান কোন কিছুর প্রতিই তাদের কোন আকর্ষণ কিংবা আবেগের প্রশ্ন জড়িত ছিল না। তারা ছিল পুঠনকারী দস্য। এ কারণে বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সাফল্যে তারাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের আশক্ষা ছিল যে, মদীনায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তাদের লুষ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে তাদের অন্তরেও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা দানা বেঁধে ওঠে। যার ফলে তারাও মুসলিমদের শক্রু দলভুক্ত হয়ে পড়ে।

মুসলিমগণ এভাবে চতুর্দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হন। কিন্তু মুসলিমদের ব্যাপারে প্রত্যেক দলের কর্ম পদ্ধতি ছিল অন্যান্য দলের কর্ম পদ্ধতি হতে পৃথক। প্রত্যেক দল নিজেদের অবস্থার প্রেক্ষাপটে এমন সব পদ্থা অবলম্বন করেছিল যা তাদের ধারণায় তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ছিল সহায়ক। সুতরাং মদীনাবাসী মুনাফিকুগণ বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার পথ অবলম্বন করেল। ইহুদীদের একটি দল খোলাখুলিভাবে মুসলিমদের প্রতি ক্রোধ ও শক্রতা শুরু করল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে থাকল। তাদের সামরিক তৎপরতা এবং প্রস্তুতি ছিল খোলাখুলি, তারা যেন তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলিমগণকে নিমুরূপ প্রগাম দিচ্ছিল:

## ولا بد من يوم أغرّ مُحَجِّل \*\* يطول استماعي بعده للنوادب

অর্থাৎ এমন এক উজ্জ্বল ও আলোকময় দিনের প্রয়োজন, যার পরে দীর্ঘকাল ধরে বিলাপকারিণীদের বিলাপ শুনতে থাকবো।

আর বছর কাল পরে তারা কার্যতঃ যুদ্ধ করার জন্যে মদীনার উপর চড়াও হল, যা ইতিহাসে উহুদের যুদ্ধ নামে পরিচিত। মুসলিমদের খ্যাতি মর্যাদার উপর এর যথেষ্ট মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল।

এ বিপদের মোকাবালা করার জন্যে মুসলিমগণ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর দ্বারা রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর যোগ্য নেতৃত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, মদীনার নেতা রাস্লুল্লাহ (১৯) চার পাশের এ সব বিপদের ব্যাপারে সদা সচেতন ও সতর্ক ছিলেন এবং এগুলো মোকাবালা করার জন্য যে, ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এখানে তারই একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল।

# 3. कूनत नामक ञ्चात গायखशार वनी जूनारहायत युक्त (غَرْوَهُ بَنِيْ سُلَيْمِ بِالْكُدْرِ) 8

এ গাযওয়া হিজরী ২য় সনের শাওয়াল মাসে বদর হতে প্রত্যাবর্তনের মাত্র সাত দিন পরে সংঘটিত হয়। অথবা মুহার্রামের মাঝামাঝি সময়ে। এ যুদ্ধকালীন সময়ে সিবা' ইবনু 'উরফুত্বাহ ( ক্রি)-কে এবং মতান্তরে ইবনু উন্মু মাকতূম (ক্রি)-কে মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ব

## ২. নাবী কারীম (ﷺ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র (ﷺ) কারীম (﴿﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুশরিকরা ক্ষোভে ও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-কে হত্যা করে বদর যুদ্ধের গ্লানি ও অপমানের প্রহিশোধ গ্রহণের জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, দু' যুবক নিজ বৃদ্ধিবলে এ সকল মতভেদ ও এখতেলাফের বুনিয়াদ ও বদর যুদ্ধের অবমাননাকর পরিস্থিতির মূলোৎপাটন করবে অর্থাৎ নাবী (১৯৯৯)-কে হত্যা করবে।

ফলে বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা হল ওহাব ইবনে 'উমায়ের জুমাহী, যে ছিল কুরাইশদের সব চেয়ে বড় শয়তান এবং মকাতে নাবী কারীম (ﷺ) ও সাহাবীগণ (ﷺ)-কে যন্ত্রণা দেয়ার ব্যাপারে অপ্রণী ভূমিকা পালন করত তার পুত্র ওহাব ইবনে 'উমায়ের বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। এ 'উমায়ের এক দিন হাতীমে বসে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সঙ্গে বদরের কুয়ায় নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এতে সাফওয়ান বলে উঠল, 'আল্লাহর শপথ! এরপর আমাদের বেঁচে থাকার আর কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না।'

উত্তরে 'উমায়ের বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি সত্যই বলেছ। দেখ, আমার যদি ঋণ না থাকত যা পরিশোধ করার মতো অবস্থা বর্তমানে আমার নেই এবং আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যদি না থাকত যা আমার অভাবে বিনষ্ট হওয়ার সম্বাবনা রয়েছে, তবে এখনই আমি বাহনে আরোহণ করে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কাছে যেতাম এবং তাকে হত্যা করে ফেলতাম। কেননা, তার কাছে যাওয়ার কারণ আমার মজুদ রয়েছে। আমার পুত্র তার নিকট বন্দী রয়েছে। সাফওয়ান তার এ কথার উত্তরে বলল, বেশ, তোমার সমস্ত ঋণের আমি যিম্মাদার হচ্ছি এবং তোমার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তোমার সম্ভানেরা হবে আমার সম্ভান।

'উমায়ের বলল, 'সাবধান! ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে।' সিদ্ধান্ত হল, সে তার বন্দী সন্তানকে মুক্ত করার অজুহাত নিয়ে মদীনায় গমন করবে এবং সুযোগ মতো অতর্কিতে রাসূলুলাহ (ক্রেই)'র উপর তরবারী চালাবে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এ কাজ করতে গিয়ে একাধিক বারের বেশী আঘাত করা হয়ত বা সন্তব নাও হতে পারে এবং এর ফলে নাবী (ক্রেই) আহত হয়েও বেঁচে যেতে পারেন। এ সব ভেবে-চিন্তে 'উমায়েরের তরবারী খানা তীব্র বিষে সিক্ত করা হল যাতে মুহাম্মদ (ক্রেই)-কে কোন রকমে আঘাত করতে পারলেই তার প্রাণ রক্ষার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> কুদর প্রকৃত পক্ষে মেটোখাকীরং এর এক প্রকার পাখী। কিন্তু এখানে বনু সুলাইমের একটি প্রস্রবণ উদ্দেশ্য, এটা নজদের মধ্যে অবস্থিত। মক্কা হতে (নজদের পথে) সিরিয়াগামী রাজপথের উপর অবস্থিত।

<sup>े</sup> যা'দুন্স মা'আদ ২য় খণ্ড ৯০ পৃঃ, ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৪৩-৪৪ পৃঃ, মুখতাসার সীরাহ শায়খ আব্দুল্লাহ প্রণীত ২৩৬।

রাস্লুল্লাহ (১) মসজিদে বসে রয়েছেন। 'উমার (২) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী (১) বাইরে বসে বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন সে সম্বন্ধে কথোপকথন করছেন, এমন সময় গলায় তরবারী ঝুলিয়ে 'উমায়ের মসজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হলো। তখন 'উমার (২) বললেন, এ কুকুর ('উমায়ের) আল্লাহর শত্রু কেবল খারাপ উদ্দেশ্যেই এখানে আগমন করেছে। তিনি সকলকে সতর্ক হতে ইন্ধিত করলেন এবং কয়েকজন আনসারকে রাস্লুল্লাহ (১)-এর চারদিকে উপবেশন করার আদেশ দিয়ে স্বয়ং রাস্লুল্লাহ (১)-এর খিদমতে হাযির হয়ে অবস্থা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর নাবী (১)! আল্লাহর এই শত্রু 'উমায়ের তার তরবারিকে ধারালো করে নিয়ে এসেছে। রাস্লুল্লাহ (১) একটু মধুর হাস্য করে বললেন, 'বেশ, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' 'উমার (২) তখন 'উমায়েরের কণ্ঠ বিলম্বিত তরবারী ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে মসজিদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। এ দেখে রাস্লুল্লাহ (১) তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন এবং 'উমায়েরকে তাঁর কাছে আসতে বললেন। সে নিকটে এসে বলল, 'আপনাদের প্রাতঃকাল শুভ হোক।' নাবী (২) বললেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে এর চেয়ে অনেক ভাল অভিবাদন দান করেছেন অর্থাৎ সালাম, যা হচ্ছে জানাতীদের অভিবাদন।'

তারপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) 'উমায়েরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'উমায়ের, কী মনে করে এসেছো?' সে উত্তরে বলল, 'হুযূর এ বন্দীদের জন্যে আপনি দয়া করুন।' তিনি বললেন, 'এ তো খুব ভাল কথা। কিন্তু এ তরবারী এনেছো কেন?'

'উমায়ের উত্তরে দিলো 'তরবারীর কপাল পুড়ক, এটা আপনাদের কী ক্ষতি করতে পেরেছে?'

রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) তাকে পুনঃ পুনঃ সত্য বলতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সে নানা প্রকার টাল বাহানা করে এ কথাই বলতে থাকল। তখন রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) বললেন, "তুমি ও সাফওয়ান হাতীমে বসে নিহত কুরাইশদের (বদরের) কুয়ায় নিক্ষেপ করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছিলে। অতঃপর তুমি বলেছ, আমার উপর যদি কোন ঋণ না থাকতো, এবং আমার পরিবারবর্গের ব্যাপারে আশংকা না করতাম- মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম। তারপর সাফওয়ান আমাকে হত্যা করার বিনিময়ে তোমার ঋণ এবং পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ তা আলা আমার ও তোমার মাঝে বাধাদানকারী।"

'উমায়ের তখন তয়-ভক্তি বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আসমানী যে কল্যাণ আপনি নিয়ে এসেছেন ও আপনার উপর যে ওহী অবতীর্ণ হতো সেগুলোকে আমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছি। অথচ আপনি এমন বিষয় স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যা আমি ও সাফওয়ান ব্যতীত আর কেউ জানেনা। অতএব আল্লাহর শপথ! আমি এক্ষনে জানতে পারলাম যে, এটা একমাত্র আল্লাহ আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা যে, তিনি আমাকে সত্যের জ্যোতি সুদর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেছেন এবং আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। অতঃপর 'উমায়ের সত্যের সাক্ষ্য দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমাদের এ ধর্ম ভ্রাতাকে উত্তমরূপে ধর্ম ও কুরআন শিক্ষা দাও এবং তার প্রার্থিত বন্দীদের মুক্তি দাও।'

এদিকে সাফওয়ান মক্কার লোকেদেরকে ইঙ্গিতে বলে রেখেছিল, 'দেখে নিয়ো, আমি শীঘই এমন এক শুভ সংবাদ দিতে পারবো যার ফলে তোমরা বদর যুদ্ধের সমস্ত শোক ভুলে যাবে।' সে পথে পথে সওয়ারীদেরকে 'উমায়ের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। একদিন এক সওয়ারী সাফওয়ানকে 'উমায়েরের ইসলাম গ্রহণের খবর দিলে সে শপথ করে যে, 'উমায়েরের সাথে সে আর কক্ষনোই কথা-বার্তা বলবে না এবং তাকে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতাও করবেনা।

যাহোক, 'উমায়ের আর কোন দিকে দৃকপাত না করে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে লাগলেন। তার আদর্শে ও প্রচার মাহাত্মে মক্কার বহু সংখ্যক নরনারী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড ৬৬১-৬৬৩ পৃঃ।

## ৩.গাযওয়ায়ে বনী ক্ষেইনুক্। বা ক্ষেইনুক্। অভিযান (غَـزْوَهُ بَنِيْ قَيْنُقَـاع) :

রাস্লুল্লাহ (﴿ দেশী মদীনায় আগমনের পর ইহুদীদের সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছিলেন তার দফাগুলো ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। রাস্লুল্লাহ (﴿ )-এর পূর্ণ চেষ্টা ও ইচ্ছে ছিল যে, এ চুক্তি পত্রে যে সব শর্ত আরোপিত হয়েছে সেগুলো যেন পুরোপুরিভাবে পালিত হয়। সুতরাং মুসলিমরা এমন এক পদও অগ্রসর হননি যা এ চুক্তি নামার কোন একটি অক্ষরেরও বিপরীত হয়। কিন্তু ইহুদীদের ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, হঠকারিতা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে পরিপূর্ণ। তারা অতি তাড়াতাড়ি তাদের পূর্ব স্বভাবের দিকে ফিরে গেল। তারা মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ এবং গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টায় লেগে পড়লো। এর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে।

## ইয়াহুদীদের প্রতারণার একটি নমুনা (غَهُوْدِ الْيَهُوْدِ । ইয়াহুদীদের প্রতারণার একটি নমুনা

ইবনু ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, শাস ইবনু ক্বায়স নামক একজন বৃদ্ধ ইয়াহুদী ছিল। তার পা যেন কবরে লটকানো ছিল (অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিল)। সে মুসলিমদের প্রতি চরম শক্রতা ও হিংসা পোষণ করত। সে একদা সাহাবীগণের (ﷺ) একটি মজলিসের পাশ দিয়ে গমন করছিল যে মজলিসে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রেরই লোকেরা পরস্পর কথোপকথন করছিলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তার অন্তর হিংসায় জ্বলে উঠল এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পথ সে অন্বেষণ করতে লাগল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ঐ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিরাজিত শক্রতা ইসলাম পরবর্তীকালে প্রেম প্রীতিতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল এবং এভাবে তাদের দীর্ঘকালের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়েছিল। সমবেত জনতাকে দেখে সে বলতে লাগল এখানে বনু কাইলার সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হয়েছে। আল্লাহর কসম! এ সন্ত্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট দিয়ে আমার গমন সঙ্গত হবে না। তাই সে তার এক যুবক সঙ্গীকে নির্দেশ দিল যে, সে যেন তাদের মজলিসে যায় এবং তাদের সঙ্গে বসে গিয়ে বু'আস যুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী অবস্থা আলোচনা করে এবং ঐ সময়ে উভয় পক্ষ হতে যে সকল কবিতা পাঠ করা হয়েছিল ওগুলোর কিছু কিছু পাঠ করে শুনিয়ে দেয়। ঐ যুবক ইন্থদীকে যা যা বলা হয়েছিল ঠিক সে ঐ রূপই করল।

ঐ কবিতাগুলো শোনা মাত্রই উভয় গোত্রের লোকেদের মধ্যে পুরনো হিংসা বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক বাক বিতপ্তা হয়ে গেল। যুদ্ধের উন্মাদনা নিয়ে উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ হার্রাহ নামক স্থানে সমবেত হলেন।

এ দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্রই রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুহাজির সাহাবীগণ (緣)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের মাঝে আগমন করে বললেন,

'হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহ ক্ষমা করুন, এ কী হচ্ছে? আমার জীবদ্দশাতেই জাহেলিয়াতের চিৎকার? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে মুসলিম করেছেন, ইসলামের দ্বারা জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটন করে তোমাদিগকে কুফর হতে মুক্ত করে তোমাদের পরস্পরের হাদয়কে এক অপরের সাথে বেঁধে দিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ (১)-এর এ কথা শুনে নিজেরা নিজেদেরকে সামলিয়ে নিলেন এবং অনুধাবন করলেন যে, এটা শয়তানের প্ররোচনা এবং তাদের শত্রুদের কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর তাঁরা পরস্পর গলায়-গলায় মিলে ক্রন্দন এবং তওবাহ করলেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (১)-এর সাথে একান্ত অনুগত ও নত হয়ে ফিরে গেলেন। এভাবে শাস ইবনু কায়েসের প্রতিহিংসার আগুন নির্বাপিত হল।

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড ৫৫৫-৫৫৬ পৃঃ।

এটা হচ্ছে কুচক্রীপনা ও গণ্ডগোলের একটা নমুনা যা ইহুদীরা মুসলিমদের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকত। এ কাজের জন্যে তারা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করত এবং মিথ্যা রটনা রটাতে থাকত। তারা সকালে মুসলিম হয়ে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যেত এবং এভাবে সরল প্রাণ মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করার চেষ্টায় লেগে থাকত। কোন মুসলমানের সাথে তাদের অর্থের সম্পর্ক থাকলে তারা তার জীবিকার পথ সংকীর্ণ করে দিত। আর তাদের উপর মুসলিমদের ঋণ থাকলে তারা তাদের ঋণ পরিশোধ করত না, বরং অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত এবং বলত তোমাদের ঋণ তো আমাদের উপর ঐ সময় ছিল যখন তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের উপর ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা ঐ ধর্ম যখন পরিবর্তন করেছো তখন আমাদের নিকট হতে ঋণ আদায়ের তোমাদের কোন পথ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, ইহুদীরা এ সব কার্যকলাপ বদর যুদ্ধের পূর্বেই শুরু করেছিল এবং তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার সূচনা করে ফেলেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা ইহুদীদের হিদায়াত প্রাপ্তির আশা করে তাদের এ সব কার্যকলাপের উপর ধৈর্য ধারণ করে চলছিলেন। এছাড়া এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, যেন ঐ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

### বনু ক্ষিনুক্রার অনীকার ভন (بَنُو قَيْنُقَاعَ يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ) :

ইহুদীরা যখন দেখল যে, আল্লাহ তা'আলা বদর প্রান্তরে মুসলিমগণকে চরমভাবে সাহায্য করে তাদেরকে মর্যাদা মণ্ডিত করলেন এবং দূরবর্তী নিকটবর্তী প্রতিটি স্থানের বাসিন্দাদের অন্তরে তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হল, তখন তাদের প্রতি শক্রতা ও হিংসায় তারা ফেটে পড়ল। প্রকাশ্যভাবে তারা শক্রতার ভাব প্রদর্শন করতে লাগল এবং খোলাখুলিভাবে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল ও দুঃখ কষ্ট দিবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হিংসুটে ও প্রতিহিংসাপরায়ন ছিল কাব বিন আশরাফ, যার আলোচনা সামনে আসছে। অনুরূপভাবে ইহুদীদের তিনটি গোত্রের মধ্যে সর্বাধিক হিংসুটে ছিল বনু ক্বাইনুক্বা গোত্রটি। এরা সকলেই মদীনার মধ্যে অবস্থান করত এবং তাদের মহল্লাটি তাদের নামেই কথিত ছিল। পেশার দিকে দিয়ে তারা ছিল স্বর্ণকার, কর্মকার ও পাত্র নির্মাতা। এ কারণে ওদের প্রত্যেকের নিকটে বহুল পরিমাণে সমরাস্ত্র মওজুদ ছিল। তাদের যোদ্ধার সংখ্যা সাতশত। তারা ছিল মদীনার সবচেয়ে বাহাদুর ইহুদী গোষ্ঠী। তাদের সর্বপ্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে নিমুরূপ:

আল্লাহ তা'আলা যখন বদর প্রান্তরে মুসলিমগণকে বিজয় দান করলেন তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ চরমে উঠল। তারা তাদের প্রতিহিংসা, অন্যায়াচরণ এবং ঝগড়া বাধানোর কার্যকলাপের সীমা আরো বাড়িয়ে দিল। সুতরাং যে মুসলিমই তাদের বাজারে যেতেন তাঁরই তারা ঠাট্টা তামাশা এবং বিদ্ধেপাতাক আচরণ শুরু করে দিত এবং নানাভাবে কষ্ট দিত। এমনকি মুসলিম মহিলাদের নিয়েও তারা উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্ধেপ করতে কসুর করত না।

এভাবে পরিস্থিতির যখন চরমে পৌছল এবং তাদের ঔদ্ধত্যপনা বেড়েই চলল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বয়ং বনু ক্বাইনুক্বা'র বাজারে উপস্থিত হলেন এবং ইহুদীদেরকে ডেকে নানা প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করলেন। কিন্তু এ উপদেশে তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন তো হলোই না বরং তাদের হিংসা, ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেল।

ইমাম আবৃ দাউদ এবং অন্যান্যরা ইবনে 'আব্বাস ( হেত বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ ( কেত্র) বদর প্রান্তরে কুরাইশদেরকে পরাজিত করে যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন বনু ক্বাইনুক্বা'র বাজারে ইহুদীদের একত্রিত করে বললেন, 'হে ইহুদী সমাজ, তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর, অন্যথায় কুরাইশদের মতো তোমাদেরকেও বিপন্ন হতে হবে।'

কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল না। চরম ধৃষ্টতা সহকারে তারা বলতে লাগল, 'হে মুহাম্মদ কতিপয় আনাড়ী কুরাইশকে হত্যা করেছ বলে গর্বিত হয়ো না। যুদ্ধ সম্বন্ধে তারা একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হবে তখন বুঝবে যে, ব্যাপারটি কত কঠিন।' তাদের এ সবের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

<sup>ু</sup> সুরাহ আল-ইমরান প্রভৃতির তাফসীর, মুফাসসিরগণ ইন্থদীদের এ সব কার্যকলাপ বর্ণনা দিয়েছেন।

﴿قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِثْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيَةً فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةً ثُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةً يَّرَونَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

'যারা কুফরী করে তাদেরকে বলে দাও, 'তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে আর তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকানো হবে, ওটা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থান'! ১৩. তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে সেই দু'দল সৈন্যের মধ্যে যারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়িয়েছিল (বাদ্র প্রান্তরে)। একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করেছিল এবং অপরদল ছিল কাফির, কাফিররা মুসলিমগণকে প্রকাশ্য চোখে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় সাহায্যের দ্বারা শক্তিশালী করে থাকেন, নিশ্চয়ই এতে দৃষ্টিমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।' (আলু-'ইমরান ৩: ১২-১৩)

মোট কথা, বনু ক্রাইনুক্রা' যে জবাব দিয়েছিল তাতে পরিস্কারভাবে যুদ্ধের ঘোষণাই ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ক্রোধ সম্বরণ করে ধৈর্য্য ধারণ করেন। অন্যান্য মুসলিমগণও ধৈর্য্য ধারণ করে পরবর্তী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

এদিকে ঐ হিতোপদেশের পর বনু ক্বাইনুক্বার্ণর ইহুদীগণের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যায় এবং অল্প দিনের মধ্যেই তারা মদীনাতে হাঙ্গামা শুরু করে দেয়। এর ফলশ্রুতিতে তারা নিজের কবর নিজের হাতেই খনন করে এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তোলে।

আবৃ আওন থেকে ইবনু হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এ সময়ে জনৈকা মুসলিম মহিলা বনু ক্বাইনুক্বার্ণর বাজারে দুধ বিক্রী করে বিশেষ কোন প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বসে পড়েন। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ইহুদী তাঁর মুখের অবগুণ্ঠন খোলাবার অপচেষ্টা করে, তাতে মহিলাটি অস্বীকার করেন। এ স্বর্ণকার গোপনে মহিলাটির পরিহিত বস্ত্রের এক প্রান্ত তার পিঠের উপরে গিরা দিয়েছিল, তিনি তা বুঝতেই পারলেন না। তিনি উঠতে গিয়ে বিবন্ত হয়ে পড়লেন। এ ভদ্র মহিলাকে বিবন্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে নর পিশাচের দল হো হো করে হাত তালি দিতে থাকল। মহিলাটি ক্ষোভে ও লজ্জায় মৃত প্রায় হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তা শুনে জনৈক মুসলিম ঐ স্বর্ণকারকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। প্রত্যুত্তরে ইহুদীগণ মুসলিমটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করে।

এরপর নিহত মুসলিমটির পরিবার বর্গ চিৎকার করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের নিকট ফরিয়াদ করলেন। এর ফলে মুসলিম ও বনু ক্বাইনুক্বা'র ইহুদীদের মধ্যে সংঘাত বেধে গেল।

অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন (الْجَلَاءُ) ই । الْجَصَارُ ثُمَّ التَّسَلِيْمُ ثُمَّ الْجَلَاءُ) ও

এ ঘটনার পর রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবৃ লুবাবাহ ইবনু আব্দুল মুন্যির (১৯)-এর উপর অর্পণ করে স্বয়ং হামযাহ ইবনু আব্দুল মুন্তালিব (১৯)-এর হাতে মুসলিমদের পতাকা প্রদান করে আল্লাহর সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বনু ক্বাইনুক্বা'র দিকে ধাবিত হলেন। ইহুদীরা তাদেরকে দেখামাত্র দূর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে দূর্গের দ্বারগুলো উত্তমরূপে বন্ধ করে দিলো। রাস্লুল্লাহ (১৯) কঠিনভাবে তাদের দূর্গ অবরোধ করলেন। এ দিনটি ছিল শুক্রবার, হিজরী ২য় সনের শাওয়াল মাসের ১৫ তারীখ। ১৫ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ যুলকাদার নতুন চাঁদ উদয় হওয়া অবধি অবরোধ জারী থাকল। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের অন্তরে ভীতি ও সন্ত্রন্তভাব সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর নীতি এটাই যে, যখন তিনি কোন সম্প্রদায়কে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করার ইচ্ছে করেন তখন তিনি তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে থাকেন। অবশেষে বনু ক্বাইনুক্বা' আত্মসমর্পণ করল এবং বলল যে, রাস্লুল্লাহ (১৯) তাদের জান মাল, সন্তান-সন্ততি এবং নারীদের ব্যাপারে যা ফায়সালা করবেন তারা তা মেনে নিবে। তারপর রাস্লুল্লাহ (১৯) র নির্দেশক্রমে তাদের সকলকে বেঁধে নেয়া হয়।

কিন্তু এ স্থানে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার কপট চাল চালবার সুযোগ গ্রহণ করল। সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বলল, 'হে মুহাম্মদ (ﷺ) আপনি এদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন।' প্রকাশ থাকে

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ।

যে, বনু ক্ষইনুক্যা গোত্র খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ (১) তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে বিলম্ব করলেন। সে পীড়াপীড়ি করতে থাকল। রাসূলুল্লাহ (১) তার হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু শেষে সে তাঁর (১) জামার বুকের অংশবিশেষ ধরে ফেলল। রাস্লুল্লাহ (১) বিশেষ বিরক্তি ও ক্রোধ সহকারে পুনঃপুনঃ তাকে ছেড়ে দিতে বললেন, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সে পুনঃ পুনঃ উত্তর করতে লাগল 'আমি কোন মতেই ছাড়বো না যে পর্যন্ত না আপনি তাদের উপর দয়া পরবশ হন। চারশ জন খোলা দেহের যুবক এবং তিনশ জন বর্মপরিহিত যুবককে আপনি একই দিনের সকালে কেটে ফেলবেন, অথচ তারা আমাকে কঠিন বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল। আল্লাহর কসম। আমি কালচক্রের বিপদের আশঙ্কা করছি।

মুনাফিক্ উবাই এক মাসের কিছু কম সময় পূর্বে কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম আনয়ন করেছে। তার অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু ক্বাইনুক্বা'র সাথে ভাল ব্যবহার করলেন এবং তাদেরকে তাঁর দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সে যেন তাদেরকে মদীনা হতে বের করে দেয় এবং তাদেরকে যেন আশ্রয় না দেয়। এ ঘটনার পর বনু ক্বাইনুক্বা' সিরিয়ায় চলে যায়। তবে সেখানে কিছু দিন অতিবাহিত হতে না হতেই তাদের অধিকাংশই ধ্বংশ হয়ে যায়।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের ধন মাল হস্তগত করলেন যেগুলোর মধ্যে তিনটি কামান, দুটি বর্ম, তিনটি তরবারী এবং তিনটি বর্শা নিজের জন্যে বেছে নেন এবং গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বের করেন। মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ﷺ গণীমত একত্রিত করার কাজ সম্পাদন করেন।

### 8. গাযওয়ায়ে সাভীক বা ছাতুর যুদ্ধ (غَزْوَةُ السَّويْق) :

এদিকে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইহুদী এবং মুনাফিকুরা নিজ নিজ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, অপরদিকে আবৃ সুফুইয়ানও এমন ব্যবস্থাপনা কার্যকরী করার সুযোগে ছিলেন যাতে কষ্ট কম হয় আর ফল ভাল হয়। তিনি এ ব্যবস্থাপনা তাড়াতাড়ি কার্যকরী করে স্বীয় কওমের মর্যাদা রক্ষা এবং তাদের শক্তি প্রকাশ করার ইচ্ছে করছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অপবিত্রতার কারণে তাঁর মন্তক পানি স্পর্শ করবে না যে পর্যন্ত না তিনি মুহাম্মদ (🕮)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। সুতরাং তিনি তাঁর এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্যে দু'শ জন অশ্বারোহী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং কানাত উপত্যকার শেষে অবস্থিত 'সাইব' নামক এক পর্বত প্রান্তে তাঁবু স্থাপন করেন। মদীনা হতে এ জায়গাটির দূরত প্রায় বারো মাইল। মদীনার উপর খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করার সাহস তাঁর ছিল না বলে তিনি এমন এক ব্যবস্থা কার্যকরী করলেন যেটাকে ডাকাতি বলা যেতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, তিনি রাত্রির অন্ধকারে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং হুয়াই ইবনু আখতাবের নিকট গিয়ে তার দরজা খুলিয়ে নেন। কিন্তু হুয়াই পরিণাম চিন্তা করে তাঁকে তার বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। আব সুফ্ইয়ান তখন সেখান হতে ফিরে গিয়ে বনু নাযীরের সাল্লাম ইবনু মিশকাম নামক আর এক সর্দারের নিকট উপস্থিত হন। সে বনু নাযীর গোত্রের কোষাধ্যক্ষ ছিল। আবু সুফ্ইয়ান তার বাড়ির ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে অনুমতি প্রদান করে। সে তার অতিথি সেবাও করে। খাদ্য ছাড়াও মদ্যও পান করায় এবং লোকেদের গোপনীয় অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত করে। রাত্রির শেষভাগে আবু সুফ্ইয়ান সেখান হতে বের হয়ে নিজের সঙ্গীদের সাথে মিলিত হন এবং একটি দল পাঠিয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী উরাইয় নামক একটি জায়গার উপর হামলা করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন। ঐ দলটি তথাকার কিছু খেজুরের গাছ কর্তন করে এবং জ্বালিয়ে দেয়, আর একজন আনসারী ও তার মিত্রকে তাদের জমিতে পেয়ে হত্যা করে দেয় এবং দ্রুত বেগে পলায়ন করে মক্কার পথে ফিরে যায়।

রাস্লুল্লাহ (১) এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই দ্রুত গতিতে আবৃ সুফ্ইয়ান এবং তার সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, কিন্তু তারা আরো দ্রুত গতিতে পলায়ন করে। সুতরাং তাদেরকে ধরা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু তারা বোঝা হালকা করার জন্যে ছাতু, পাথেয় এবং বহু আসবাব পত্র ফেলে দেয় যা মুসলিমদের হস্তগত হয়। রাস্লুল্লাহ (১) কারকারাতুল কুদর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করে ফিরে আসেন। ফিরবার পথে তাঁরা ছাতু ইত্যাদি বোঝাই করে

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> যা'দুল মাআদ ২য় খণ্ড ৭১ ও ৯১ পৃঃ এবং ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৪৭-৪৯ পৃঃ।

নিয়ে আসেন। এ অভিযানের নাম গাযওয়ায়ে সাভীক রাখা হয়। কারণ আরবী ভাষায় ছাতুকে সাভীক বলা হয়। এ যুদ্ধ বদর যুদ্ধের মাত্র দুমাস পর হিজরী ২য় সনের যুল হিজ্জাহ মাসে সংঘটিত হয়।

এ যুদ্ধকালীন সময়ে মদীনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবৃ লুবাবাহ ইবনু আব্দুল মুন্যির (क्या)-এর উপর অর্পণ করা হয়।

# ৫. গাযওয়ায়ে যু আম্র (غَزْوَةُ ذِيْ أَمْرِ)

বদর ও উহুদ মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বাধীনে এটাই সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান। এটা তৃতীয় হিজরীর মুহরম মাসে সংঘটিত হয়।

এ অভিযানের কারণ: মদীনার গোয়েন্দা বাহিনী রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে খবর দেন যে, বনু সা'লাবাহ ও মুহারিব গোত্রের এক বিরাট বাহিনী মদীনার উপর আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হচ্ছে। এ খবর শোনা মাত্রই রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন এবং আরোহী ও পদাতিক মিলে মোট চারশ জন সৈন্যের বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (ﷺ)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

পথে সাহাবীগণ বনু সা'লাবাহ গোত্রের জুবার নামক এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে হাযির করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তিনি তাকে বিলাল ﴿ﷺ-এর বন্ধুত্বে দিয়ে দেন এবং সে পথ প্রদর্শক রূপে মুসলিমগণকে শক্রদের অবস্থানস্থল পর্যন্ত রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যায়।

এদিকে শক্ররা মদীনার সৈন্য বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং আশে পাশের পাহাড় গুলোতে লুকিয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং সেনাবাহিনীসহ ঐ জায়গা পর্যন্ত গমন করেন যেটাকে শক্ররা নিজেদের দলের একত্রিত হওয়ার স্থান নির্বাচিত করেছিল। এটা ছিল আসলে একটি প্রস্রবণ যা 'যূ আমর' নামে পরিচিত ছিল। বেদুইনদের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিমদের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করানোর জন্য তৃতীয় হিজরীর পূর্ণ সফর মাসটি তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন। ব

## ७. का'व देवनू आमंत्रात्कत रुणा (غَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ) :

এ ছিল ইহুদীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করত। সে নাবী (ﷺ)-কে কষ্ট দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বেড়াত। 'ত্বাই' গোত্রের শাখা বনু নাবহানের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। আর তার মাতা বনু নাযীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ছিল বড় ধনী ও পুঁজিপতি। আরবে তার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। সে একজন খ্যাতনামা কবিও ছিল। তার দূর্গটি মদীনার দক্ষিণে বনু নাযীর গোত্রের আবাদী ভূমির পিছনে অবস্থিত ছিল।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভ এবং নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের নিহত হওয়ার প্রথম খবর শুনে সে অকস্মাৎ বলে ওঠে 'সত্যিই কি ঘটনা এটাই? এরা ছিল আরবের সম্রান্ত ব্যক্তি এবং জনগণের বাদশাহ। যদি মুহাম্মদ (ত্রু) তাদেরকে হত্যা করে থাকে তবে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ ওর উপরিভাগ হতে উত্তম হবে অর্থাৎ আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।

তারপর যখন সে নিশ্চিতরূপে জানতে পারল যে, এটা সত্য খবর তখন আল্লাহর এ শক্র রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমদের নিন্দা এবং ইসলামের শক্রদের প্রশংসা করতে শুরু করল এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। কিন্তু এতেও তার বিদ্বেষ বহ্নি প্রশমিত না হওয়ায় সে অশ্বে আরোহণ করে কুরাইশদের

<sup>े</sup> যা দুল মা আদ ২য় খণ্ড ৯০-৯১ পৃঃ, ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৪৪-৪৫ পৃঃ।

<sup>ै</sup> ইবুন হিশাম ২য় খণ্ড ৪৬ পৃঃ, যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ, কথিত আছে যে, দুা'সুর অথবা গাওরসি মুহারিবী এ যুদ্ধেই নবী (ﷺ)-কে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে এটা অন্য এক যুদ্ধের ঘটনা। সহীহুল বুখারীর ২য় খণ্ডের ৫৯৩ পৃঃ।

নিকট গমন করল এবং মুন্তালিব ইবনু আবী অদাআ সাহমীর অতিথি হল। তারপর সে কুরাইশদের মর্যাদাবোধ উন্তেজিত করতে, তাদের প্রতিশোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে এবং তাদেরকে নাবী (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করতে কবিতা বলে বলে ঐ কুরাইশ নেতাদের জন্য বিলাপ করতে লাগল যাদের বদর প্রান্তরে হত্যা করার পর কৃপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। মঞ্চায় তার অবস্থানকালে আবৃ সুফ্ইয়ান ও মুশরিকরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নিকট আমাদের দ্বীন বেশী পছন্দনীয়, না মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)- ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বীন? আর উভয় দলের মধ্যে কোন্ দলটি বেশী হিদায়াতপ্রাপ্ত?' উত্তরে কা'ব ইবনু আশরাফ বলল 'তোমরাই তাদের চেয়ে বেশী হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং উত্তম। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا هُؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا سَبِيْلًا ﴾ [ النساء: ٥١].

'যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের একাংশ প্রদন্ত হয়েছে, সেই লোকেদের প্রতি তুমি কি লক্ষ্য করনি, তারা অমূলক যাদু, প্রতিমা ও তাগতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং কাফিরদের সম্বন্ধে বলে যে, তারা মু'মিনগণের তুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে।' (আন-নিসা ৪ : ৫১)

কা'ব ইবনু আশরাফ এ সব কিছু করে মদীনায় ফিরে এসে সাহাবায়ে কেরামের (🎄) স্ত্রীদের ব্যাপারে বাজে কবিতা বলতে শুরু করে এবং কট্টাক্তির মাধ্যমে তাঁদেরকে ভীষণ কষ্ট দিতে থাকে।

তার এ দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) বললেন, 'কে এমন আছে যে, কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করতে পারে? কেননা, সে আল্লাহ এবং তার রাসূল (১৯৯০)-কে কষ্ট দিয়েছে এবং দিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (২০) এ প্রশ্নের জবাবে মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ২০, 'আব্বাদ ইবনু বিশর ২০), আবৃ নায়িলাহ তার নাম সিলকান বিন সালামাহ যিনি ছিলেন কা'বের দুধ ভাই, হারিস ইবনু আউস ২০) এবং আবৃ আবস ইবনু জাবর ২০) এ খিদমতের জন্যে এগিয়ে আসেন। এ সংক্ষিপ্ত বাহিনীর নেতা ছিলেন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ২০০।

কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যার ব্যাপারে যে সব বর্ণনা রয়েছে ওগুলোর সারমর্ম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) যখন বললেন, 'কা'ব ইবনু আশরাফকে কে হত্যা করতে পারে? সে আল্লাহ এবং তার রাসূল্লাহ (১৯৯০)-কে কষ্ট দিয়েছে।' তখন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ (১৯৯০) উঠে আরয় করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (১৯৯০)! আমি প্রস্তুত আছি। আমি তাকে হত্যা করব এটা কি আপনি চান?' রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) জবাবে বললেন, 'হ্যা'। তিনি বললেন, 'তাহলে আপনি আমাকে অস্বাভাবিক কিছু বলার অনুমতি দিচ্ছেন কি?'

রাসূলুল্লাহ (🚎) উত্তরে বলেন, 'হাা' তুমি বলতে পার।'

এরপর মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ( কা'ব ইবনু আশরাফের নিকট গমন করলেন এবং তাকে বললেন, 'এ ব্যক্তি মুহাম্মদ ( ক্রে) আমাদের কাছে সাদকাহ চাচ্ছে এবং প্রকৃত কথা হচ্ছে সে আমাদেরকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

একথা শুনে কা'ব বলল, 'আল্লাহর কসম! তোমাদের আরো বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ( বললেন, 'আমরা যখন তার অনুসারী হয়েই গেছি তখন হঠাৎ করে এখনই তার সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত মনে করছি না। পরিণামে কী হয় দেখাই যাক। আচ্ছা, আমি আপনার কাছে এক অসাক বা দু' অসাক (এক অসাক = ১৫০ কেজি) খাদ্য শস্যের আবেদন করছি?'

কা'ব বলল 'আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখো।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ 🚌 বললেন, 'আপনি কী জিনিস বন্ধক রাখা পছন্দ করেন?'

কা'ব উত্তর দিলো, 'তোমাদের নারীদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখো।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ( বললেন, 'আপনি আরবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদর্শন পুরুষ, সুতরাং আমরা আমাদের নারীদেরকে কিরপে আপনার নিকট বন্ধক রাখতে পারি?'

সে বলল, 'তাহলে তোমাদের পুত্রদেরকে বন্ধক রাখো।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ স্ত্রী বললেন, 'আমরা আমাদের পুত্রদেরকে কী করে বন্ধক রাখতে পারি? এরপ করলে তাদেরকে গালি দেয়া হবে যে, এক অসাক বা দু অসাক খাদ্যের বিনিময়ে তাদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্যে খুবই লজ্জার কথা হবে। আমরা অবশ্য আপনার কাছে অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি।' এরপর দুজনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ আ অস্ত্র নিয়ে তার কাছে আসবেন। এদিকে আবৃ নায়িলাহও আ অগ্রসর হলেন অর্থাৎ কা'ব ইবনু আশরাফের কাছে আসলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন দিকের কবিতা শোনা ও শোনানোর কাজ চললো। তারপর আবৃ নায়িলাহ আ বললেন, 'ভাই ইবনু আশরাফ! আমি এক প্রয়োজনে এসেছি। এটা আপনাকে আমি বলতি চাচ্ছি এই শর্তে যে, আপনি কারো কাছে এটা প্রকাশ করবেন না।' কা'ব বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাই করব।'

আবৃ নায়িলাহ ( বললেন, 'এ ব্যক্তির (মুহাম্মদ ( )এর) আগমন তো আমাদের জন্যে পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা আরব আমাদের শক্র হয়ে গেছে। আমাদের পথ ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে, পরিবার পরিজন ধ্বংস হতে চলেছে। সন্তান-সন্ততির কস্তে আমরা চৌচির হচ্ছি।' এরপর তিনি ঐ ধরণেরই কিছু আলাপ আলোচনা করলেন, যেমন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ করেছিলেন। কথোপকথনের সময় আবৃ নায়িলাহ ( এ কথাও বলেছিলেন আমার কয়েকজন বন্ধু বান্ধব রয়েছে যাদের চিন্তাধারা ঠিক আমারই মত। আমি তাদেরকেও আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। আপনি তাদের হাতেও কিছু বিক্রি করুন এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করুন।'

মুহাম্মদ ইবনু মাসালামাহ এবং আবৃ নায়িলাহ লা নিজ নিজ কথোপকথনের মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হন। কেননা, ঐ কথোপকথনের পরে অন্ত্রশন্ত্র বন্ধু বান্ধবসহ এ দুজনের আগমনের কারণে কা'ব ইবনু আশরাফের সতর্ক হয়ে যাওয়ার কথা নয়। তারপর হিজরী ৩য় সনের রবিউল আওয়াল মাসের ১৪ তারীখে চাঁদনী রাতে এ ক্ষুদ্র বাহিনী রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর নিকট একত্রিত হন। রাসূলুল্লাহ (১৯) বাকীয়ে গারক্বাদ পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ করেন। তারপর বলেন, 'আল্লাহর নাম নিয়ে যাও। বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! এদেরকে সাহায্য করুন।' তারপর তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। তারপর বাড়িতে তিনি সালাত ও মুনাজাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

এদিকে এ বাহিনী কা'ব ইবনু আশরাফের দুর্গের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যাওয়ার পর আবৃ নায়িলাহ জ্বি উচ্চৈঃস্বরে ডাক দেন। ডাক শুনে কা'ব তাদের নিকট আসার জন্যে উঠলে তার স্ত্রী- যে ছিল নববধূ- তাকে বলল, 'এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? আমি এমন শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে, যেন তা হতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।'

স্ত্রীর এ কথা শুনে কা'ব বলল, 'এটা তো আমার ভাই মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ এবং দুধ ভাই আবৃ নায়িলাহ। সম্রান্ত লোককে যদি তরবারী যুদ্ধের দিকে আহ্বান করা হয় তবে সে ডাকেও সে সাড়া দিবে।' এরপর সে বাইরে আসল। তার দেহ থেকে সুগন্ধি ছুটছিল এবং তার মাথায় খোশবুর ঢেউ খেলছিল।

আবৃ নায়িলাহ ( তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে রেখেছিলেন। 'যখন সে আসবে তখন আমি তার চুল ধরে শুকবো। যখন তোমরা দেখবে যে, আমি তার মাথা ধরে তাকে ক্ষমতার মধ্যে পেয়ে গেছি তখন ঐ সুযোগে তোমরা তাকে হত্যা করবে।'

সুতরাং যখন কা'ব আসলো তখন দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা ও গল্পগুজব চললো। তারপর আবৃ নায়িলাহ ( বললেন, 'ইবনু আশরাফ! আজ্য ঘাঁটি পর্যন্ত চলুন। সেখানে আজ রাতে কথাবার্তা বলাবলি হবে। সে বলল, 'তোমাদের ইচ্ছে হলে চলো।' তারপর তাদের সাথে সে চলল।

পথের মধ্যে আবৃ নায়িলাহ ( তাকে বললেন, 'আজকের মতো এমন উত্তম সুগন্ধির সাথে আপনার পরিচয় নেই।' একথা শুনে কা'বের বক্ষ গর্বে ফুলে উঠল। সে বলল, 'আমার পাশে আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী মহিলা রয়েছে।' আবৃ নায়িলাহ ( বললেন, 'আপনার মাথাটি একটু ওঁকবো এ অনুমতি আছে কি?' সে উত্তরে বলল 'হ্যা, হ্যা'। আবৃ নায়িলাহ ( তখন কা'বের মাথায় হাত রাখলেন। তারপর তিনি নিজেও তার মাথা ওঁকলেন এবং সঙ্গীদেরকেও ওঁকালেন। কিছুদ্র যাওয়ার পর আবৃ নায়িলাহ ( বললেন, 'ভাই আর একবার ওঁকতে পারি কি?' কা'ব উত্তর দিল 'হ্যা হ্যা। কোন আপত্তি নেই।' আবৃ নায়িলাহ ( সাবার ওঁকলেন। স্তরাং সে নিশ্চিত হয়ে গেল।

আরো কিছুদ্র চলার পর আবৃ নায়িলাহ ( পুনরায় বললেন, 'ভাই আর একবার ওঁকবো কি?' এবারও কা'ব উত্তর দিল, 'হাা, ভঁকতে পারো।

এবার আবৃ নায়িলাহ ( তার মাথায় হাত রেখে ভালভাবে মাথা ধরে নিলেন এবং সঙ্গীদেরকে বললেন, 'আল্লাহর এ দুশমনকৈ হত্যা করে ফেল।' ইতোমধ্যেই তার উপর কয়েকটি তরবারী পতিত হলো, কিন্তু কাজ হলো না। এ দেখে মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ( নিজের কোদাল ব্যবহার করে তার দুনিয়ার স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দিলেন। আক্রমণের সময় সে এত জোরে চিৎকার করেছিল যে, চতুর্দিকে তার চিৎকারের শব্দ পৌছে গিয়েছিল এবং এমন কোন দূর্গ বাকী ছিল না যেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়নি। কিন্তু ওটা মুসলিমদের ক্ষতির কোন কারণ হয় নি।

কা'বকে আক্রমণ করার সময় হারিস ইবনু আউস ক্রে-কে তাঁর কোন এক সাথীর তরবারীর কোণার আঘাত লেগেছিল। ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর দেহ হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। কা'বকে হত্যা করে ফিরবার সময় যখন এ ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী হাররাতুল 'উরাইয নামক স্থানে পৌছেন তখন দেখেন যে, হারিস ক্রেপ্রিপ্ত রয়েছেন। সূতরাং তারা সেখানে থেমে যান। অল্পক্ষণ পরে হারিসও স্পীদের পদচিহ্ন ধরে সেখানে পৌছে যান। সেখান হতে তাঁরা তাঁকে উঠিয়ে নেন এবং বাকীয়ে গারক্বাদে পৌছে এমন জোরে তাকবীর ধর্বনি দেন যে, রাস্লুল্লাহ (ক্রে)-ও তা তনতে পান। তিনি বুঝে নেন যে, কা'ব নিহত হয়েছে। সূতরাং তিনিও আল্লাহ আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তারপর যখন এ মুসলিম বাহিনী তাঁর খিদমতে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন, 'আফলাহাতিল উজ্হু' অর্থাৎ এ চেহারাগুলো সফল থাকুক। তখন তারা বললেন, 'অ অজুহুকা ইয়া রাস্লুল্লাহ' অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল (ক্রে) আপনার চোহরাও সফলতা লাভ করুক। আর সাথে সাথেই তাঁরা তাগুতের (কা'বের) কর্তিত মন্তক তাঁর সামনে রেখে দেন। তিনি তখন আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেন এবং হারিস কক্ষনো তিনি কন্ত অনুভব করেন নি।'

এদিকে ইহুদীরা যখন কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যার খবর জানতে পারল তখন তাদের শঠতাপূর্ণ অন্তরে ভীতি ও সন্ত্রাসের ঢেউ খেলে গেল। তারা তখন বুঝতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন অনুধাবন করবেন যে, শান্তি ভঙ্গকারী, গণ্ডগোল ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদেরকে উপদেশ দিয়ে কোন ফল হচ্ছেনা তখন তিনি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না। এ জন্যেই তারা এ তাগৃতের হত্যার প্রতিবাদে কোন কিছু করার সাহস করলনা, বরং একেবারে সোজা হয়ে গেল। তারা অঙ্গীকার প্রণের স্বীকৃতিদান করল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণের সাহস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলল।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনার বিরুদ্ধে বহিরাক্রমণের মোকাবালা করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করলেন এবং মুসলিমরা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে গেলেন যে গোলযোগের তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন এবং যার গন্ধ তাঁরা মাঝে মাঝে পাচ্ছিলেন।

#### १. গাযওয়ায়ে বৃহরান (పَرُوهُ مُخْرُانَ) :

এটা ছিল বড় সামরিক অভিযান যার সৈন্য সংখ্যা ছিল তিনশ জন। এ সেনাদল নিয়ে রাস্লুল্লাহ (क्रि) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আখের মাসে বুহরান নামক একটি অঞ্চলের দিকে গমন করেছিলেন। এটা হিজাযের মধ্যে ফুরয়া' সীমান্তে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি জায়গা। রাস্লুল্লাহ (ক্রি) সেনাবাহিনীর রাবিউল আখের ও জুমাদিউল উলা এ দু'মাস সেখানে অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযানে তাঁদেরকে কোন প্রকার যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়নি। ব

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫১-৫৭ পৃঃ, সহীছল বুখারী ১ম খণ্ড ৩৪১-৪২৫ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৫৭৭ পৃঃ, সুনানে আবৃ দাউদ আউনুল মা'বুদ সহ দুষ্টব্য ২য় খণ্ড ৪২-৪৩ পৃঃ এবং যা'দুল মাআ'দ ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ, এ সব হাদীস গ্রন্থ হতে গৃহীত হয়েছে।

ইবুন হিশাম ২য় খণ্ড ৫০-৫১ পৃঃ, যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯১ পৃঃ। এ গায়ওয়ার কারণের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত আছে, মদীনায় এ খবর পৌছে যে, বনু সুলায়েম গোত্র মদীনা ও ওর আশেপাশে আক্রমণ চালাবার জন্যে খুব বড় রকমের সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এটাও কথিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ ( ক্রে) কুরাইশদের কোন এক যাত্রীদলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। ইবনু হিশাম এ কারণেই বর্ণনা করেছেন। আর ইবনুল কাইয়েয়মও এটাই গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি প্রথম কারণটি উল্লেখ করেন নি। এটাই সত্য বলেও মনে হচ্ছে। কেননা, বনু সুলায়েম গোত্র ফারা এলাকায় বসবাসই করেনি বরং তারা নাজদের বাসিন্দা ছিল, যা ফারা হতে বহু দূরে।

## ৮. সারিয়াতু যায়দ ইবনু হারিসাহ (হাঁচুট্ গুঁটু গুঁটু গুঁটু ।

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৩য় হিজরী জুমাদিউল আখের মাসে। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমদের জন্যে এটা ছিল সর্বশেষ এবং সাফল্যজনক অভিযান।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পর হতে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে নিমজ্জিত তো ছিলই, তদুপরি যখন গ্রীম্মকাল আসলো এবং শাম দেশে বাণিজ্যের সফরের সময় এসে পড়লো তখন তারা আর এক দুশ্চিন্তায় নিপতিত হলো। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া- যাকে ঐ বছর শামদেশে গমনকারী কাফেলার আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল- কুরাইশকে বলল 'মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) এবং তার সঙ্গীরা আমাদের বাণিজ্য পথ কঠিন করে ফেলেছে। তার সঙ্গীদের সাথে আমরা কিভাবে মোকাবালা করব তা আমি বুঝতে পারছি না। তারা সমুদ্র উপকূল ছাড়তেই চাচ্ছে না। আর উপকূলের বাসিন্দারা তাদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছে। সাধারণ লোকেরাও তাদের সাথী হয়ে গেছে। তাই, তখন আমি কোন্ রাস্তা অবলম্বন করব তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আর যদি আমরা বাড়িতেই বসে থাকি তবে মূলধনও খেয়ে ফেলবো, কিছুই বাকী থাকবে না। কেননা, গ্রীম্মকালে সিরিয়ার সাথে এবং শীতকালে আবিসিনিয়ায় ব্যবসা করার উপরে আমাদের জীবিকা নির্ভর করছে।'

সাফওয়ানের এ উক্তির পর বিষয়টির উপর চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেল। অবশেষে আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুন্তালিব সাফওয়ানকে বলল, 'তুমি উপকূলের রাস্তা হেড়ে দিয়ে ইরাকের রাস্তায় সফর কর।' প্রকাশ থাকে যে, এটা খুবই দীর্ঘ রাস্তা। এটা নাজদ হয়ে সিরিয়া চলে গেছে এবং মদীনার পূর্ব দিকে কিছু দূর দিয়ে গিয়েছে। কুরাইশদের নিকট এটা ছিল সম্পূর্ণ অজানা পথ।

এ জন্য আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব সাফওয়ানকে পরামর্শ দিল যে, সে যেন বাক্র ইবনু ওয়াইলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ফুরাত ইবনু হাইয়ানকে পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নেয়।

এ ব্যবস্থাপনার পর কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলা সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার নেতৃত্বে নতুন পথ ধরে যাত্রা শুরু করল। কিন্তু এ যাত্রীদলের এ পথযাত্রার খবর ইতোমধ্যেই মদীনায় পৌছে গিয়েছিল। ঘটনা হল সালীত ইবনু নু'মান যিনি মুসলিম হয়েছিলেন, নাঈম ইবনু মাস'উদের সাথে এক মদ্যপানের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। নাঈম তখনো মুসলিম হয়নি। এটা মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। যখন নাঈমের উপর নেশা চেপে বসল তখন সে কুরাইশ কাফেলার সফর এবং তাদের অভিপ্রায়ের কথা পূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিল। সালীত ভা দ্রুতগতিতে নাবী কারীম (ভা )-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুু) তৎক্ষণাৎ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং একশ জন অশ্বারোহীর একটি বাহিনীকে যায়দ ইবনু হারিসার নেতৃত্বে প্রেরণ করলেন। যায়দ (ৣে) অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করলেন। কুরাইশদের কাফেলা সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় কারদাহ নামক একটি প্রস্ত্রবণের উপর শিবির স্থাপনের নিমিত্ত অবতরণ করছিল, ইত্যবসরে মুসলিম বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পুরো কাফেলার উপর অধিকার লাভ করলেন। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া এবং কাফেলার অন্যান্য রক্ষকদের পলায়ন ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না।

মুসলিমরা কাফেলার পথ প্রদর্শক ফুরাত ইবনু হাইয়ানকে এবং কথিত মতে আরো দুজনকে গ্রেফতার করে নেন। কাফেলার নিকট প্রচুর পরিমাণ রৌপ্য ছিল, যার মূল্য আনুমানিক এক লক্ষ দিরহাম হবে, সবগুলোই মুসলিমরা গনীমতরূপে লাভ করেন। রাস্লুল্লাহ (১) এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বাকীগুলো মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ফুরাত ইবনু হাইয়ান নাবী কারীম (১)-এর পবিত্র হাতে ইসলামের দীক্ষাগ্রহণ করেন।

<sup>&#</sup>x27; ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৫০-৫১ পৃঃ, রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২১৯ পৃঃ ফুর্মা নং-১৯

বদর যুদ্ধের পরে এটাই ছিল কুরাইশদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক ঘটনা, যার ফলে তাদের উদ্বেগ ও দুশিন্তা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এখন তাদের সামনে দুটি মাত্র পথ ছিল, হয় তারা গর্ব ও অহংকার ত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করবে, না হয় ভীষণ যুদ্ধ করে নিজেদের অতীত গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে এবং মুসলিমদের শক্তি এমনভাবে চূর্ণ করে দিবে যাতে তারা পুনর্বার মাথা চাড়া দিতে না পারে। মক্কাবাসীগণ দ্বিতীয় পথটি বেছে নিল। সুতরাং এ ঘটনার পর কুরাইশদের প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। তারা মুসলিমদের সাথে মোকাবালা করার জন্য এবং তাদের ঘরে ঢুকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুতি শুরু করে দিল। এভাবে পূর্ববর্তী ঘটনাবলী ছাড়া এ ঘটনাটিও উহুদ যুদ্ধের বড় একটা কারণ হয়ে দাঁড়

# غَزْوَةُ أُحُدِ **উহুদ যুদ্ধ**

#### প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের জন্যে কুরাইশদের প্রস্তুতি (يَشْتِعْدَادُ قُرَيْشِ لِمَعْرِكَةٍ نَاقِمَةٍ) :

বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীগণের পরাজয় ও অপমানের যে গ্লানি এবং তাদের সম্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার যে দুঃখভার বহন করতে হয়েছিল তারই কারণে তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার অনলে দন্ধীভূত হচ্ছিল। এমনকি তারা তাদের নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ করতেও নিষেধ করে দিয়েছিল এবং বন্দীদের মুক্তিপণ আদায়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেও নিষেধ করেছিল, যাতে মুসলিমরা তাদের দুঃখ যাতনার কাঠিন্য সম্পর্কে ধারণা করতে না পারে। অধিকম্ভ তারা বদর যুদ্ধের পর এ বিষয়ে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল যে, মুসলিমগণের সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধ করে নিজেদের কলিজা ঠাগু করবে এবং নিজেদের ক্রোধ ও প্রতিহিংসার ক্ষোভ প্রশমিত করবে। এ প্রেক্ষিতে কালবিলম্ব না করে যুদ্ধের জন্য তারা সব ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণও শুক্দ করে দেয়। এ কাজে কুরাইশ নেতৃবর্গের মধ্যে 'ইকরামা ইবনু আবৃ জাহল, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, আবৃ সুফ্ইয়ান ইবনু হারব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু রাবী আহ খুব বেশী উদ্যোগী ও অগ্রগামী ছিল।

এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾

'যে সব লোক সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহ্র পথ হতে (লোকেদেরকে) বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর এটাই তাদের দুঃখ ও অনুশোচনার কারণ হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে।' [আল-আনফাল (৮): ৩৬]

অতঃপর তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এ ঘোষণা দিল, 'যে কোন সেনা দুর্বৃত্ব শ্রেনী, কিনানাহ এবং তুহামাহর অধিবাসীদের মধ্য হতে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে চায় সে যেন কুরাইশদের পতাকা তলে সমবেত হয়।'

এ ছাড়া আরবের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বংশ ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগল। এ জন্য তারা মক্কায় দু'জন কবিকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করল। তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিল আবৃ 'ইযযা। এ নরাধম বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণের হাতে বন্দী হয়েছিল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর দয়ায় বিনা মুক্তিপণে মুক্তি পেয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর নিকট প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল যে, আর কক্ষনো মুসলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। কিন্তু মক্কায় পৌছামাত্র সে খুব জোরালো কণ্ঠে বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ (১৯)-কে কেমন ঠিকিয়ে এসেছি।' যা হোক, এ নরাধম কুরাইশের অন্যতম কবি মুসাফে' ইবনু আবদে মানাফ জুমাহীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিভিন্ন গোত্রের আরবদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের দুষ্ট প্রতিভা ও শয়তানী শক্তির প্রভাবে হিজাযের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারণার আগুন জ্বালিয়ে দিল। এ কাজে উৎসাহিত করার জন্য সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া আবৃ 'ইয্যাহকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে যদি নিরাপদে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয় তাহলে ধন সম্পদ দিয়ে তাকে ধনবান করে দেবে। অন্যথায় তার কন্যাদের লালন-পালনের জামিন হয়ে যাবে।

এদিকে আবৃ সুফ্ইয়ান 'গাযওয়ায়ে সাভীক' থেকে অকৃতকার্য হয়ে সমস্ত ধন সম্পদ ফেলে দিয়ে পলায়ন করে এসেছিল। সে সম্পর্কেও মুসলিমগণের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করল।

এ ছাড়াও সারিয়্যায়ে যায়দ বিন হারিসার ঘটনাটি কুরাইশদের যে আর্থিক ক্ষতি সাধন করেছিল এবং তাদের যে দুঃখ কষ্টের কারণ হয়েছিল- এ ঘটনাও যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো হল এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এক ফায়সালাকারী যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল।

#### क्রाইশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধের সাজ-সরপ্তাম এবং কামান (وَقَوَامُ جَيْشِ قُرَيْشِ وَقِيَادَتُهُ) :

বছর পূর্ণ হতে না হতেই কুরাইশের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। কুরাইশ, তাদের মিত্র এবং দুর্বৃত্ব শ্রেনী মিলে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীর সঙ্গে ১৫ জন মহিলা গেল। কুরাইশ নেতৃবর্গের ধারণায় মেয়েদেরকে সঙ্গে রাখলে তাদের মান-সম্বম রক্ষাহেতু বেশী করে বীরত্ব প্রকাশ করার ও আমরণ লড়ে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করা যাবে।

সওয়ারীর জন্য তাদের সঙ্গে ছিল তিন হাজার উট এবং যুদ্ধের জন্য ছিল দু'শটি ঘোড়া। বাড়াগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখার জন্য ওগুলোর পিঠে আরোহণ করা হয়নি। প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সাত'শটিছিল লৌহবর্ম। পুরো বাহিনীর জন্য আবৃ সুফ্ইয়ানকে সেনাপতি নির্বাচন করা হয় এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদকে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, আর 'ইকরামা ইবনু আবৃ জাহলকে তার সহকারী বানানো হয়। প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পতাকা বনু আবদিদার গোত্রের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

## মকা বাহিনীর যুদ্ধ যাত্রা (غُرَّكُ يَتَحَرَّكُ ই بَيْنُ مَكَّةَ يَتَحَرَّكُ) :

এরপ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের পর মক্কাবাহিনী এমন অবস্থায় মদীনা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল যে, মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ক্রোধ, প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা তাদের অন্তরে অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্ঞালিত ছিল, যা অচিরেই এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ইঙ্গিত বহন করছিল।

#### ن (حَرَّكَةُ الْعَدُرّ) মদীনায় সংবাদ

'আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ( কুরাইশের এ উদ্যোগ আয়োজন ও যুদ্ধ প্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। সূতরাং তিনি এর বিস্তারিত সংবাদ সম্বলিত একখানা পত্রসহ জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করেন। 'আব্বাস ( কু)-এর দৃত অত্যন্ত ক্রত্যতিতে মদীনার পথে এগিয়ে চললেন। মক্কা হতে মদীনা পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার পথ মাত্র তিন দিনে অতিক্রম করে তিনি ঐ পত্রখানা রাস্লুল্লাহ ( কু)-এর হাতে অর্পণ করেন। ঐ সময় তিনি মসজিদে কুবাতে অবস্থান করছিলেন।

উবাই ইবনু কা'ব ( পত্রখানা রাসূলুল্লাহ্ ( কে) -কে পাঠ করে গুনালেন। তিনি এগুলোর গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খুব দ্রুত গতিতে মদীনায় আগমন করে আনসার ও মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সলা-পরমার্শ করেন।

#### আকস্মিক যুদ্ধাবস্থা মোকাবালার প্রস্তুতি (ঠু) টুর্টিট টুর্টিট টিকটিট টিকটিট টুর্টিট টিকটিট টুর্টিট টুর্লিট টুর্মিট টুর্টিট টুর

এরপর মদীনায় সাধারণ সামরিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। যে কোন আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জনগণ সদাসর্বদা রণসাজে সজ্জিত হয়ে থাকতে লাগলেন। এমনকি সালাতের সময়েও তাঁরা অস্ত্র-শস্ত্র সরিয়ে রাখতেন না।

এদিকে আনসারদের এক ক্ষুদ্র বাহিনী, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনু মু'আয ( উসাইদ ইবনু হ্যাইর জ্ঞা এবং সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ( ছিলেন, এঁরা রাসূলুল্লাহ ( ক্ )-কে পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত হয়ে যান।

<sup>े</sup> যা'দুল মা'আদ ২য় বণ্ড ৯২ পৃঃ এটাই বিখ্যাত কথা। কিন্তু ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠাতে ঘোড়ার সংখ্যা একশ' বলা হয়েছে।

তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘরের দরজার উপর অবস্থান নিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করতেন।

আরো কিছু সংখ্যক বাহিনী মদীনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে নিয়োজিত হয়ে যান এ আশঙ্কায় যে, না জানি অসতর্ক অবস্থায় আকস্মিক কোন আক্রমণের শিকার হতে হয়।

অন্য কিছু সংখ্যক বাহিনী শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে গোয়েন্দাগিরির কাজ শুরু করে দেন।

## भनीनात थाखला मका जाना वाश्नी (الْجَيْنُ إِلَى أَسْوَار الْمَدِيْنَةِ) :

এদিকে মক্কা সেনাবাহিনী সুপ্রসিদ্ধ রাজপথ দিয়ে চলতে থাকে। যখন তারা আবওয়া নামক স্থানে পৌছে তখন আবৃ সুফ্ইয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু 'উতবাহ এ প্রস্তাব দেয় যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মাতার সমাধি উৎপাটন করা হোক। কিন্তু এর দরজা খুলে দেয়ার কঠিন পরিণামের কথা চিন্তা করে সেনাবাহিনী তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

এরপর এ সেনাবাহিনী তাদের সফর অব্যাহত রাখে এবং শেষ পর্যন্ত মদীনার নিকটবর্তী হয়ে প্রথমে 'আক্বীক্ব্নামক উপত্যকা অতিক্রম করে। তারপর কিছুটা ডান দিকে বাঁকিয়ে উহুদের নিকটবর্তী 'আয়নাইন' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে, যা মদীনার উত্তরে কানাত-এর সাবখাহ উপত্যকার ধারে অবস্থিত, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৬ই শাওয়াল, শুক্রবারের ঘটনা।

# भिनात প্রতিরক্ষা হেতু পরামর্শ সভার বৈঠক (جالَيْ الدِّفَاعِ) ই ﴿ الْمَجْلِسُ الْاِسْتِشَارِيْ لِأَخْذِ خُطَّةِ الدِّفَاعِ

মদীনার গোয়েন্দা বাহিনী মক্কা সেনাবাহিনীর এক একটি করে খবর মদীনায় পৌছে দিচ্ছিল। এমনকি তাদের শিবির স্থাপন করার শেষ সংবাদটিও তাঁরা পৌছে দেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি পরামর্শ করার ইচ্ছে করেছিলেন। ঐ সভায় তিনি নিজের দেখা একটি স্বপ্নের কথাও প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

'আল্লাহর শপথ! আমি একটি ভাল জিনিস দেখেছি। আমি দেখি যে, কতগুলো গাভী যবেহ করা হচ্ছে। আরো দেখি যে, আমার তরবারীর মাথায় কিছু ভঙ্গুরতা রয়েছে। আর এও দেখি যে, আমি আমার হাতখানা একটি সুরক্ষিত বর্মের মধ্যে ঢুকিয়েছি।' তারপর তিনি গাভীর এ তা'বীর ব্যাখ্যা করেন যে, কিছু সাহাবা (緣) নিহত হবেন। আর তরবারীর ভঙ্গুরতার এ তা'বীর করেন যে, তার বাড়ির কোন লোক শহীদ হবেন এবং সুরক্ষিত বর্মের এ তা'বীর করেন যে, এর দ্বারা মদীনা শহরকে বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (১)-এর সামনে রাস্লুল্লাহ (১) প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে এ মত পেশ করেন যে, এবার নগরের বাইরে গমন করা কোন মতেই সঙ্গত হবে না, বরং নগরের অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করাই সঙ্গত হবে। কেননা, মদীনা একটি সুরক্ষিত শহর। সুতরাং শক্র-সৈন্য নগরের নিকটবর্তী হলে মুসলিমরা সহজেই তাদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে। আর মহিলারা ছাদের উপর থেকে তাদেরকে ইট পাটকেল ছুঁড়বে। এটাই ছিল সঠিক মত। আর মুনাফিক্দের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইও এ মত সমর্থন করে। সে এ পরামর্শ সভায় খাযরাজ গোত্রের একজন প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। সে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ মত সমর্থন করেনি, বরং যুদ্ধ থেকে দূরে থাকাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কারণ এর ফলে সে যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতেও পারছে, আবার কেউ এর টেরও পাচেছ না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন যে, এ লোকটি তার সঙ্গীসাথীসহ সর্ব সম্মুখে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোক এবং তার কপটতার উপর যে পর্দা পড়ে ছিল তা অপসৃত হয়ে যাক। আর মুসলিমরা তাদের চরম বিপদের সময় যেন এটা জানতে পারে যে, তাদের জামার আন্তি নের মধ্যে কত সাপ চলাফেরা করছে।

কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবীগণের একটি দল এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তারা সবিনয় নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ)! আমরা এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমাদের মতে, এভাবে নগরে

অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে শক্রপক্ষের সাহস বেড়ে যাবে। তারা মনে করবে যে, আমরা তাদের বলবিক্রম দর্শনে ভীত হয়ে পড়েছি। আমরা শক্রপক্ষকে দেখাতে চাই যে, আমরা দুর্বল নই কিংবা কাপুরুষও নই। আজ যদি আমরা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে পারি তবে ভবিষ্যতে মক্কাবাসীগণ আমাদেরকে আক্রমণ করতে এত সহজে সাহসী হতে পারবে না।' এরই মধ্যে আবার কেউ কেউ তো বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿)})! আমরা তো এ দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা আল্লাহর কাছে এ মুহূর্তের জন্যই দু'আ করেছিলাম, তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এটাই ময়দানে যাওয়ার উপযুক্ত সময়।' রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿)})-এর পিতৃতুল্য বীরকেশরী হামযাহ ﴿﴿) এতক্ষণ চুপ করে এ সব আলোচনা শ্রবণ করে যাচ্ছিলেন। এতক্ষণে তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, 'এটাই তো কথার মতো কথা। আমরা সত্যের সেবক মুসলিম। সত্যের সেবায় প্রাণ বিলিয়ে দেয়াই আমাদের পার্থিব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে এবং জীবন মরণ তাঁরই অধিকারে। এ ধরণের চিন্তা করার কোন দরকার আমাদের নেই। হে আল্লাহর সত্য নাবী (﴿﴿)), যিনি আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ না করে আমি খাবার স্পর্শ করব না।'

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) অধিকাংশের এ মতের সামনে নিজের মত পরিত্যাগ করলেন এবং মদীনার বাইরে গিয়েই শক্রু বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

ः (تَكْتِيْبُ الْجِيْشِ الْإِسِلَائِي وَخُرُوجُهُ إِلَى سَاحَةِ الْقِتَالِ) अनावाहिनीत विनाम ववर युक्तत्करवात निरक यावा

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুম'আর সালাতে ইমামত করেন। খুতবা দানকালে তিনি জনগণকে উপদেশ দেন, সংগ্রামের প্রতি উৎসাহিত করেন এবং বলেন যে, 'থৈর্য্য ও স্থিরতার মাধ্যমেই বিজয় লাভ সম্ভব হতে পারে। এছাড়া তিনি তাদেরকে এ নির্দেশও দান করেন যে, তারা যেন মোকাবালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়।' তাঁর এ নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে জনগণের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

অতৎপর 'আসরের সালাত শেষে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যক্ষ করেন যে, লোকেরা জমায়েত হয়েছে এবং আওয়ালীর অধিবাসীগণও এসে পড়েছে। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, তাঁর সাথে আবৃ বাক্র ﴿ﷺ এবং উমারও ﴿ﷺ ছিলেন। তাঁরা তাঁর মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিলেন ও দেহে পোষাক পরিয়ে দিলেন। তিনি উপরে ও নীচে দুটি লৌহ বর্ম পরিধান করলেন, তরবারী ধারণ করলেন এবং অস্ত্রশক্ত্রে সজ্জিত হয়ে জনগণের সামনে আগমন করলেন।

জনগণ তাঁর আগমনের অপেক্ষায় তো ছিলেনই, কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বে সা'দ ইবনু মু'আয় এবং উসাইদ ইবনু হ্যায়ের ভা জনগণকে বলেন, 'আপনারা রাস্লুলাহ্ ( )-কে জাের করে ময়দানে বের হতে উত্তেজিত করেছেন। সুতরাং এখন ব্যাপারটা তাঁর উপরই ন্যন্ত কর্লন।' এ কথা শুনে জনগণ লজ্জিত হলেন এবং যখন রাস্লুলাহ ( ) অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বের হয়ে আসলেন তখন তাঁরা তাঁর নিকট আর্য করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাস্ল ( ) আপনার বিরাধিতা করা আমাদের মােটেই উচিত ছিল না। সুতরাং আপনি যা পছন্দ করেন তাই কর্লন। যদি মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান করাই আপনি পছন্দ করেন তবে সেখানেই অবস্থান কর্লন, আমরা কোন আপন্তি করব না।' তাঁদের এ কথার জবাবে রাস্লুলাহ ( ) বললেন, 'কোন নাবী যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যান তখন তাঁর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলা সমীচীন নয়, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও শক্রদের মধ্যে ফায়সালা করে না দেন।' ।

এরপর নাবী কারীম (🚎) সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেন :

- মুহাজিরদের বাহিনী। এর পতাকা মুস'আব ইবনু 'উমায়ের আবদারী ( প্রা)-কে প্রদান করেন।
- ২. আউস (আনসার) গোত্রের বাহিনী। এর পতাকা উসাইদ ইবনু হুযাইর 🕮 কে প্রদান করা হয়।
- ৩. খাযরাজ (আনসার) গোত্রের বাহিনী। এর পতাকা হুবাব ইবনু মুন্যির 🚌 কে প্রদান করা হয়।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সীরাতে হালবিয়্যাহ ২য় খণ্ড ১৪ পৃঃ।

<sup>্</sup>মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, হা'কিম ও ইবনু ইসহাক্।

মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার, যাদের মধ্যে একশ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত এবং পঞ্চাশ জন ছিলেন ঘোড়সওয়ার। স্বাবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, ঘোড়সওয়ার একজনও ছিল না।

যারা মদীনাতেই রয়ে গেছে সেসব লোকদেরকে সালাত পড়ানোর কাজে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উন্মু মাকতৃম ক্রো-কে নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি সেনাবাহিনীকে যাত্রা শুক্ত করার নির্দেশ দেন এবং মুসলিম বাহিনী উত্তর মুখে চলতে শুক্ত করে। সা'দ ইবনু মু'আয ( ও সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ( বর্ম পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ( )-এর আগে আগে চলছিলেন।

'সানিয়্যাতুল বিদা' হতে সম্মুখে অগ্রসর হলে তাঁরা এমন বাহিনী দেখতে পান, যারা অত্যন্ত উত্তম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং পুরো সেনাবাহিনী হতে পৃথক ছিল। তাদের সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে, তারা খাযরাজের মিত্র ইহুদী যারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায়। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা মুসলিম হয়েছে কি?' জনগণ উত্তরে বলেন, 'না'। তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য নিতে অস্বীকৃতি জানালেন।

#### সেন্য পর্যবেক্ষণ (إَسْتِعْرَاضُ الْجَيْشِ :

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ৄু) 'শায়খান' নামক স্থানে পৌছে সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন। যারা ছোট ও যুদ্ধের উপযুক্ত নয় বলে প্রতীয়মান হল তাদেরকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন। তাদের নাম হচ্ছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ৄুল, উসামাহ ইবনু যায়দ হ্রুল, উসাইদ ইবনু যুহাইর ৄুল, যায়দ ইবনু সাবিত ৄুল, যায়দ ইবনু আরক্বাম ৄুল, আরাবাহ ইবনু আউস ৄুল, 'আম্র ইবনু হাযম ৄুল, আব্ সাঈদ খুদরী ৄুল, যায়দ ইবনু হারিসাহ আনসারী ৄুল, এবং সা'আদ ইবনু হাবরাহ ৄুল।

এ তালিকাতেই বারা ইবনু 'আযিব ()—এর নামও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সহীহুল বুখারীতে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অবশ্যই অল্প বয়ক্ষ হওয়া সত্ত্বেও রাফি' ইবনু খাদীজ () এবং সামুরাহ ইবনু জুনদূব () যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি লাভ করেন। এর কারণ ছিল, রাফি' ইবনু খাদীজ () বড়ই সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। যখন তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো তখন সামুরাহ ইবনু জুনদূব () বললেন, 'আমি রাফি' () অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। আমি তাকে কুন্তিতে পরান্ত করতে পারি।' রাস্লুল্লাহ () নকে এ সংবাদ দেয়া হলে তিনি তাদের দুজনকে কুন্তি লাগিয়ে দেন এবং সত্যি সত্যিই সামুরাহ () রাফি' () বিশ্ব) নকে পরান্ত করে দেন। সুতরাং তিনিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি পেয়ে যান।

# উহদ ও মদীনার মধ্যস্থলে রাত্রি যাপন (وَالْمَدِيْنَةِ وَالْمَدِيْنَةِ وَالْمَدِيْنَةِ) :

এ জায়গায় পৌছে সন্ধা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ স্থানে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেন এবং এখানেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাহারার জন্যে পঞ্চাশ জন সাহাবী (ﷺ)-কে নির্বাচন করেন, যারা শিবিরের চার পাশে টহল দিতেন। তাদের পরিচালক ছিলেন মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ আনসারী । এ ব্যক্তি হচ্ছেন সেই যিনি কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যাকারী দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যাকওয়ান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়স ﷺ নির্দিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পাশে পাহারা দিচ্ছিলেন।

े এ ঘটনাটি ইবনু সা'দ বর্ণনা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, তারা বনু ক্ষিনুক্ম' গোত্রের ইহুদী ছিল। (২য় খণ্ড ৩৪ পৃঃ)। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়। কেননা বনু ক্ষিনুক্ম' গোত্রকে বদর যুদ্ধের অল্প কিছু দিন পরেই নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

<sup>&#</sup>x27; এ কথাটি ইবনু কাইয়্যেম যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ডের ৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার বলেন, এটা ভুল কথা। মুসা ইবনু 'উক্বা জোর দিয়ে বলেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের সাথে কোন ঘোড়াই ছিল না। ওয়াকেদী বলেন, তথু দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি ছিল রাস্লুল্লাহ (ﷺ)- এর নিকট এবং আরেকটি ছিল আবু বুরদাহ ﷺ—এর নিকট। (ফাতছ্ল বারী, ৭ম খণ্ড ৩৫০ পৃঃ)

# খাব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সন্ধীদের শঠতা (إِيَّ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ) :

ফজর হওয়ার কিছু পূর্বে রাসূলুল্লাহ (১) পুনরায় চলতে শুরু করলেন এবং 'শাওত' নামক স্থানে পৌছে ফজরের সালাত আদায় করলেন। এখানে তিনি শক্রদের নিকটে ছিলেন এবং উভয় সেনাবাহিনী একে অপরকে দেখতে ছিল। এখানে মুনাফিক্ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য (তিনশ জন সৈন্য) নিয়ে এ কথা বলতে বলতে ফিরে গেল য়ে, অয়থা কেন জীবন দিতে যাব? সে এ বিতর্কও উত্থাপন করল য়ে, রাসূলুল্লাহ (১) তার কথা না মেনে অন্যদের কথা মেনে নিয়েছেন।

রাস্লুলাহ (১৯) যে তার কথা মেনে নেন নি এটা তার মুসলিম বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অবশ্যই কারণ ছিল না। কেননা এ অবস্থায় নাবী (১৯)-এর সেনাবাহিনীর সাথে এত দূর পর্যন্ত তার আসার কোন প্রশুই উঠত না। বরং সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হওয়ার পূর্বেই তার পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সূতরাং প্রকৃত ব্যাপার তা নয় যা সে প্রকাশ করেছিল। বরং প্রকৃত ব্যাপার ছিল, ঐ সংকটময় মুহূর্তে পৃথক হয়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা যখন শক্ররা তাদের প্রতিটি কাজ কর্ম লক্ষ্য করছিল। তখন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একটি অস্বন্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাতে একদিকে সাধারণ সৈন্যরা রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর সঙ্গ ত্যাগ করে এবং যারা বাকী থাকবে তাদেরও উদ্যম ও মনোবল ভেঙ্গে পড়ে, পক্ষান্তরে এ দৃশ্য দেখে শক্রদের সাহস বেড়ে যায়। সূতরাং তার এ ব্যবস্থাপনা ছিল নাবী কারীম (১৯) এবং তার সঙ্গীদেরকে শেষ করে দেয়ারই এক অপকৌশল। মূলত ঐ মুনাফিক্টের এ আশা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তার ও তার বন্ধুদের নেতৃত্বের জন্য ময়দান সাফ হয়ে যাবে।

এ মুনাফিক্বের কোন কোন উদ্দেশ্য সফল হবারও উপক্রম হয়েছিল। কেননা আরো দুটি দলের অর্থাৎ আউস গোত্রের মধ্যে বনু হারিসাহ এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বনু সালামাহরও পদস্থালন ঘটতে যাচ্ছিল এবং তারা ফিরে যাবার চিন্তা ভাবনা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সহায়তা করেন। ফলে তাঁদের চিন্তাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় এবং তারা ফিরে যাবার সংকল্প ত্যাগ করে।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

'যখন তোমাদের মধ্যকার দু'দল ভীরুতা প্রকাশ করতে মনস্থ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ উভয়ের বন্ধু ছিলেন, মু'মিনদের উচিত আল্লাহুর উপর ভরসা করা।' [আলু 'ইমরান (৩): ১২২]

যাহোক, মুনাফিকুরা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সংকটময় সময়ে জাবির ( এ) এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম ( তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করেন। সূতরাং তিনি তাদেরকে ধমকের সুরে (যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসার উৎসাহ প্রদান করে তাদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, 'এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' কিন্তু তারা উত্তরে বলল, 'আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা যুদ্ধ করবে তবে আমরা ফিরে যেতাম না।' এ উত্তর তনে আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম এ কথা বলতে বলতে ফিরে আসলেন, 'ওরে আল্লাহর শক্ররা, তোদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হোক। মনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী ( ) কে তোদের হতে বেপরোয়া করবেন।' এ সব মুনাফিক্বের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَآتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لَلْكُونِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ لِلْكُفْرِ يَوْمَثِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيْمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾

'আর মুনাফিক্বদেরকেও জেনে নেয়া। তাদেরকে বলা হয়েছিল; এসো, 'আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর, কিংবা (কমপক্ষে) নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা কর'। তখন তারা বলল, 'যদি আমরা জানতাম যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম'। তারা ঐ দিন ঈমানের চেয়ে কুফরীরই নিকটতম ছিল, তারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই, যা কিছু তারা গোপন করে আল্লাহ তা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন।'

[আলু 'ইমরান (৩): ১৬৭]

## : (بَقِيَّةُ الْجَيْشِ الْإِسْلَائِي إِلَى أُحُدٍ) উद्यम প্রান্তে অবশিষ্ট ইসলামী সেনাবাহিনী:

মুনাফিক্দের এ শঠতা ও প্রত্যাবর্তনের পর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) অবশিষ্ট সাতশ জন সৈন্য নিয়ে শক্রবাহিনীর দিকে ধাবিত হলেন। শক্রদের শিবির তাঁর মাঝে ও উহুদের মাঝে কয়েক দিক থেকে বাধা সৃষ্টি করছিল। তাই, তিনি প্রশ্ন করলেন, 'শক্রদের পাশ দিয়ে গমন ছাড়াই ভিন্ন কোন পথ দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে এমন কেউ আছে কি?' এ প্রশ্নের জবাবে আবু খাইসামা (১৯৯০) আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (১৯৯০)! এ খিদমতের জন্যে আমি হাযির আছি।" অতঃপর তিনি এক সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করলেন, যা মুশরিকদের সেনাবাহিনীকে পশ্চিম দিকে ছেড়ে দিয়ে বনু হারিসা গোত্রের শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল।

এ পথ ধরে যাবার সময় তাদেরকে মিরবা' ইবনু ক্রাইযীর বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এ লোকটি মুনাফিক্ ছিল এবং অন্ধও ছিল। সে সেনাবাহিনীর আগমন অনুধাবন করে মুসলিমগণের মুখমগুলে ধূলো নিক্ষেপ করল এবং বলতে লাগল, 'আপনি যদি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হন তবে জেনে রাখুন যে, আমার বাগানে আপনার প্রবেশের অনুমতি নেই।"

তার এ কথা শোনা মাত্র মুসলিমরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। কিন্তু রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে বললেন, (لَا تَقْتُلُوهُ، فَهٰذَا الْأَعْلَى أَعْنَى الْقَلْبِ أَعْنَى الْبَصِرِ)

'তাকে হত্যা করো না, সে অন্তর ও চোখের অন্ধ।"

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে উপত্যকার শেষ মাথায় অবস্থিত উহুদ পাহাড়ের ঘাটিতে অবতরণ করেন এবং সেখানে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপন করিয়ে নেন। সামনে ছিল মদীনা ও পিছনে হল সুউচ্চ উহুদ পর্বত। এভাবে শক্রদের বাহিনী মুসলিম ও মদীনার মাঝে পৃথককারী সীমানা হয়ে গেল।

#### अिद्राथ वावश्च (چُطَّةُ الدِّفَاعِ) :

এখানে পৌছে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) সেনাবাহিনীর শ্রেণী-বিন্যাস করেন এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করে নেন। সুনিপুণ তীরন্দাজদের একটি দলও নির্বাচন করা হয়। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় পঞ্চাশ জন। আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ইবনু নু'মান আনসারী দাওসী বাদরী ﴿﴿﴿﴾) এ দলের অধিনায়ক পদে নিয়োজিত হন। তাঁর দলকে কানাত উপত্যকার দক্ষিণে ইসলামী সৈন্যদের শিবির থেকে পূর্ব-দক্ষিণে একশ পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে একটি ছোট পাহাড়ের ধারে অবস্থান গ্রহণের দির্দেশ দেয়া হয়। ঐ পাহাড়টি এখন 'জবলে রুমাত' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পর্বতমালার মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল। শক্রে সৈন্যরা যাতে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে এ জন্য এ পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে ঐ গিরিপথ রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করা হল। রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾) এদের অধিনায়ককে সম্বোধন করে বলেন,

(إنْضَج الْخَيْلَ عَنَّا بِالنَّبْلِ، لَا يَأْتُونَا مِنْ خَلْفِنَا، إِنْ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا فَاثْبُتْ مَكَانَكَ، لَا تُؤْتِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ)

'ঘোড়সওয়ারদেরকে তীর মেরে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখবে। তারা যেন পিছন থেকে কোন ক্রমেই আমাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। সাবধান, আমাদের জয় পরাজয় যাই হোক না কেন, তোমাদের দিক থেকে যেন আক্রমণ না হয়।"

তারপর রাস্লুল্লাহ (﴿ পুনরায় অধিনায়ককে সমোধন করে বললেন, 'তোমরা আমাদের পিছন দিক রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখ যে, আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখতে পাও যে, আমরা গণীমতের মাল একত্রিত করছি তবে তখনও তোমরা আমাদের সাথে শরীক হবে না। বাম সহীহুল বুখারীর শব্দ অনুযায়ী রাস্লুল্লাহ (﴿ বাদি লৈন,

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৫৩ ও ৬৬ পৃঃ।

<sup>ै</sup> মুসনাদে আহমদ, তাবারানী ও হা'কিম, ইবনু আব্বাস 🚌 হতে বর্ণিত, ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৫০ পুঃ।

(إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفْنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ لهذَا حَلَى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَرَمَنَا الْقَوْمَ وَوَطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَلَى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ)

'তোমরা যদি দেখ যে, পাখিগুলো আমাদেরকে ছোঁ মারছে, তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা ছাড়বে না, যে পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই।'

আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, আমরা শক্রবাহিনীকে পরাজিত করেছি এবং তাদেরকে পদদলিত করেছি, তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা হতে সরবে না, যে পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই।

এ কঠিনতম সামরিক নির্দেশাবলী ও হিদায়াতসহ এ বাহিনীকে তিনি ঐ পাহাড়ের গিরিপথে মোতায়েন করে দেন, যে পথ দিয়ে মুশরিকবাহিনী পিছন দিক থেকে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার খুবই আশঙ্কা ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (১৯)-এর এ শ্রেণীবিন্যাস ছিল অত্যন্ত সৃক্ষ ও কৌশলপূর্ণ এবং এর দ্বারা তাঁর সামরিক দক্ষতা প্রমাণিত হয়। কোন কমাণ্ডার, সে যতই দক্ষ ও যোগ্য হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ্ (১৯) অপেক্ষা অধিক সৃক্ষ ও নিপুণ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে না। কেননা, দেখা যায় যে, তিনি যদিও শক্রবাহিনীর পরে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, তথাপি তিনি স্বীয় সেনাবাহিনীর জন্যে এমন স্থান নির্বাচন করেছেন যা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে উত্তম স্থান ছিল। অর্থাৎ তিনি পাহাড়কে আড়াল করে নিয়ে পিছন ও দক্ষিণ বাহু রক্ষিত করে নেন এবং যে গিরি পথ দিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণের আশক্ষা ছিল ওটা তিনি তীরন্দাজদের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে নেন। আর শিবির স্থাপনের জন্যে একটি উঁচু জায়গা নির্বাচন করেন। কারণ, যদি আল্লাহ না করুন পরাজয় বরণ করতে হয় তবে যেন পলায়নের পরিবর্তে শিবিরের মধ্যেই আশ্রয় নিতে পারা যায়। যদি শক্ররা শিবির দখল করার জন্যে এগিয়ে আসে তবে যেন তাদেরকে ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অপর পক্ষে তিনি শক্র বাহিনীকে তাদের শিবির স্থাপনের জন্যে এমন নীচু জায়গা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন যে, তারা জয় লাভ করলেও যেন তেমন কোন সুবিধা লাভ করতে না পারে। আর যদি মুসলিমরা জয়যুক্ত হন তবে যেন তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারীদের হাত থেকে তারা রক্ষা না পায়। এভাবে তিনি বাছাই করা বীর পুরুষদের একটি দল গঠন করে সামরিক সংখ্যার স্বপ্রতা পুরণ করে দেন। এটাই ছিল নাবী কারীম (১৯)-এর সেনাবাহিনীর শ্রেণীবিন্যাস যা তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখের শনিবার কার্যকর হয়েছিল।

: (الرَّسُولُ ﷺ يَنْفُتُ رُوْحَ الْبَسَالَةِ فِي الْجَيْشِ) -এর সেনাবাহিনীর মধ্যে বীরত্বের প্রেরণাদান

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোষণা করেন যে, তিনি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। তিনি নীচে ও উপরে দুটি লৌহ বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ)-কে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে জোর দিয়ে বলেন যে, তারা যেন শক্রদের সাথে মোকাবালার সময় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে বীরত্বের প্রেরণা দিয়ে তিনি একখানা অত্যন্ত ধারাল তরবারী হাতে নিয়ে বললেন,

'কে এটা গ্রহণ করবে? কে এর মর্যাদা রক্ষা করবে?"

বলা বাহুল্য যে, ঐ তরবারীখানা গ্রহণের জন্য চারদিক থেকে কয়েক শ' বাহু উর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিল যার মধ্যে 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব, জুবায়ের ইবনু 'আউওয়াম এবং 'উমার ইবনু খাত্তাবও ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে

<sup>ু</sup> সহীহল বুখারী ১ম খণ্ড, কিতাবুল জিহাদ ৪২৬ পৃঃ।

আনেকে ওটা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু তা গ্রহণের জন্য আবৃ দুজানাহ সিমাক ইবনু খারাশাহ (جهن ماره আগ্রসর হলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (جهن المُعَدُوّ عَلَى يَنْحَنِيَ) বললেন, (أَنْ تَضْرِبَ بِهِ وُجُوْهَ الْعَدُوّ حَلَّى يَنْحَنِيَ )

'এর দ্বারা তুমি শক্রদের মুখমণ্ডলে এমনভাবে মারবে যেন তা বেঁকে যায়।'

তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল আমি এর হক আদায় করব।" তখন তলোয়ারটি তাঁর হাতে দিয়ে দেয়া হল।

আবৃ দুজানাহ হা অত্যন্ত বীর পুরুষ ছিলেন, যুদ্ধের সময় গর্ব ভরে চলাফেরা করতেন। তাঁর নিকট একটি লাল পাগড়ী ছিল। যখন তিনি সেটা মাথায় বাঁধতেন তখন উপস্থিত জনতা অনুভব করতেন যে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন।

কাজেই তলোয়ারটি হাতে পেয়ে আবৃ দুজানাহর গর্ব দেখে কে? তিনি মাথায় লাল রুমালের খুব সুন্দর পাগড়ি বেঁধে নিয়ে হেলতে দুলতে ও নর্তন কুর্দনের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে করতে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীর উপর আপতিত হলেন। এ দৃশ্য দেখে নাবী কারীম (﴿﴿ وَهُمُ عِلْهُ الْمُوطِنِ) বললেন, (إِنَّهَا لَمَشِيَّةُ يَبْغُضُهَا اللهُ إِلَّا فِيْ مِثْلِ لَهَذَا الْمَوْطِنِ)

'এরপ চাল-চলন আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে নয়।"

## मका वाहिनीत विन्गान (يُحْيَشِ الْمَكِينَ) ।

মুশরিকগণও কাতারবন্দী নীতির অনুসরণে নিজেদের সেনা বাহিনীর বিন্যাস সাধন করেছিল। তাদের সেনাপতি ছিল আবৃ সুফ্ইয়ান। সে নিজের কেন্দ্র তৈরি করেছিল সেনা বাহিনীর মধ্যস্থলে। দক্ষিণ বাহুর উপর ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, যিনি তখন পর্যন্ত মুশরিক ছিলেন। বাম বাহুর উপর ছিল 'ইকরামা ইবনু আবৃ জাহল। পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি ছিল সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া আর তীরনন্দাজদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু রাবী আহ।

তাদের পতাকা ছিল বনু আবদিদ্ধারের ছোট একটি দলের হাতে। এ পদ তারা ঐ সময় হতে লাভ করেছিল যখন বনু আবদি মানাফ কুসাই হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পদসমূহকে পরস্পর বন্টন করে নিয়েছিল। তারপর পূর্বপুরুষ হতে যে প্রথা চলে আসছিল ওটাকে সামনে রেখে কেউ এ পদের ব্যাপারে তাদের সাথে বিতর্কেও লিপ্ত হতে পারত না। কিন্তু সেনাপতি আবৃ সৃষ্ট্রান তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বদরের যুদ্ধে তাদের পতাকা বাহক নযর ইবনু হারিস বন্দী হলে কুরাইশকে বড়ই দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। এটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই তাদের ক্রোধ বৃদ্ধি করার জন্য বলেন, 'হে বনী আবদিদ্ধার গোত্র! বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের পতাকা তোমরা নিয়ে রেখেছিলে। ঐ দিন আমাদেরকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল তা তোমরা অবগত আছ। প্রকৃত পক্ষে সেনাবাহিনীর উপর পতাকার দিক থেকেই বিপদ নেমে আসে। যখন পতাকা পতিত হয় তখন তাদের পা আলগা হয়ে যায়। সুতরাং এবার তোমরা আমাদের পতাকা সঠিকভাবে ধারণ করে থাকবে অথবা আমাদের পতাকা আমাদেরকেই দিয়ে দিবে। আমরা নিজেরাই এর ব্যবস্থা করব।" এ কথায় আবৃ সুফ্ইয়ানের যে উদ্দেশ্য ছিল তাতে সে সফলকাম হয়। কেননা, এ কথা শুনে বনু আবদিদ্ধার ভীষণ চটে যায় এবং ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। তারা বলে ওঠে, 'আমরা আমাদের পতাকা তোমাদেরকে দেব? কারও মোকাবালা হলে আমরা কিরি তা দেখতে পাবে।" আর বাস্তবিকই যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত এক এক করে সবাই মৃত্যুর কবলে পতিত হল।

## ক্রাইশের রাজনৈতিক চাল (مُنَاوَرَاتُ سِيَاسِيَةُ مِنْ قِبَلِ قُرَيْشٍ)

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে কুরাইশরা মুসলিমগণের সারিতে বিচ্ছিন্নতা ও বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে আবৃ সুফ্ইয়ান আনসারদের নিকট পয়গাম পাঠায়, 'তোমরা আমাদের স্বগোত্রের লোকগুলোকে পরিত্যাগ করে সরে দাঁড়াও, আমরা তোমাদেরকে কিছুই বলব না, তোমাদের নগর আক্রমণ করব না এবং এখান থেকেই ফিরে যাব।" কিন্তু এ চক্রান্ত কি আর ধোপে টিকে, যে ঈমানের বলের নিকট পাহাড়সম বাধাও তুচ্ছ। আবৃ

সুফ্ইয়ানের এ জঘন্য প্রস্তাব শ্রবণ করা মাত্রই আনসারগণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং তাকে প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

সে মদীনা হতে মক্কায় পালিয়ে যায় এবং সেখানে কুরাইশদের সাথে রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মদীনার এ প্রবীণ পুরোহিত কতিপয় দুর্ধর্ব সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে সর্বপ্রথমে ময়দানে উপস্থিত হলো এবং আনসারদেরকে সদ্যোধন করে উচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'হে মদীনার অধিবাসীরা। আমাকে চিনতে পারছ কি? আমি তোমাদের পুরোহিত আবৃ আমির। তোমরা মুহাম্মদ (১৯৯০)-কে ত্যাণ করে আমার সাথে যোগদান কর, তোমাদের কল্যাণ হবে।' কিন্তু আনসারগণ এখন পুরোহিতদের প্রবঞ্চনার অতীত, তারা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'দুর হ প্রবঞ্চক, তোর পৌরহিত্যের কোন ধার আমরা ধারি না, তোর অভিসন্ধি সিদ্ধ হবে না।" আবৃ আমির কুরাইশদেরকে আশা দিয়ে বলেছিল, 'আমি মদীনার পুরোহিত, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আমি একবার আহ্বান করলে মদীনাবাসীগণ সবাই আমার দলে যোগদান করবে।" কিন্তু আনসারদের উত্তর শুনে সে বলতে লাগল, 'দেখছি, আমার অবর্তমানে হতভাগারা একেবারে বিগড়ে গেছে। অতঃপর তার পৌরহিত্যের ক্ষুব্ধ অভিমান পুরাতন প্রতিহিংসার সাথে যোগ দিয়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠল এবং এ হতভাগাই সর্বপ্রথমে সদলবলে প্রস্তর ও বাণ বর্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সূত্রপাত করে দিল এবং শেষে আক্রমণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পেয়ে সরে দাঁড়াল।

এভাবে কুরাইশদের পক্ষ হতে মুসলিমগণের কাতারে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। সংখ্যার আধিক্য ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মুশরিকগণ মুসলিমগণের ভয়ে কিরূপ ভীত হয়েছিল উপরের ঘটনা দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়।

## युष्कान्माप्नाना ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য কুরাইশ মহিলাদের কর্ম তৎপরতা (بَهُهُودُ نِشَوَةِ قُرَيْشِ فِيُ التَّحْمِيْسِ :

এদিকে কুরাইশ মহিলারাও যুদ্ধে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবৃ সুফ্ইয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু 'উতবাহ। এ মহিলারা সারিসমূহে ঘুরে ঘুরে ও দফ্ বাজিয়ে বাজিয়ে লোকদেরকে উত্তেজিত করল। কখনো কখনো তারা পতাকা বাহকদেরকে সম্বোধন করে বলত,

বনু আবদিদ্দার শুন মোদের বাণী

وَيْهَا بَنِيْ عَبْدِ الــدَّارِ

তন পশ্চাদ ভাগের রক্ষিবাহিনী

وَيْهَا مُمَاةِ الأَدْبَارِ

খুব জোরে চালাবে শামশীর খানি

ضَرْباً بِكُلِّ بَتِّسارِ

অর্থাৎ 'দেখ, হে বনু আবদিদার! দেখ, হে পশ্চাদ্ভাগের রক্ষকবৃন্দ। তরবারী দ্বারা খুব আঘাত কর। উত্তজিত করতে গিয়ে কখনো কখনো তারা বলত,

আর্থ: 'যদি তোমরা অগ্রসর হতে পার তবে আমরা তোমাদেরকে আলিঙ্গন করব ও তোমাদের জন্যে শয্যা রচনা করব। আর যদি তোমরা পশ্চাদপদ হও তবে আমরা রুখে দাঁড়াব এবং তোমাদের হতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।'

- إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقَ \*\*
- وَنَفْ رِشُ النُّمَ ارِقَ \*\*
- أُوتُدبِرُوا ئُفتارِق \*\*
- فِرَاقُ غَيْرِ وَامِيقَ \*\*

#### युरकत थ्रथम देकन (اً وَأُولُ وُقُودِ الْمَعْرِكَةِ)

এরপর উভয় দল সম্পূর্ণ মুখোমুখী হয়ে যায় এবং একে অপরের নিকটবর্তী হয় ও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুশরিকদের পতাকাবাহী ত্বালহাহ ইবনু আবী ত্বালহাহ আবদারী যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন হয়। এ লোকটি ছিল কুরাইশের বড় বীর পুরুষ এবং ঘোড়সওয়ার। মুসলিমরা তাকে 'কাবশুল কুতায়বা' (সৈন্যদের ভেড়া) বলতেন। সে উদ্রের উপর আরোহণ করে বেরিয়ে পড়ল এবং মোকাবালার জন্য আহ্বান করল। তার অত্যধিক বীরত্বের কারণে সাধারণ সাহাবীগণ তার সাথে মোকাবালা করার সাহস করলেন না। কিন্তু যুবাইর (ক্রি) অগ্রসর হন এবং এক মুহূর্তের অবকাশ না দিয়ে সিংহের মতো লক্ষ দিয়ে উটের উপর চড়ে বসেন এবং তাকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে নেন। অতঃপর ভূমিতে লাফিয়ে পড়ে তাকে তরবারী দ্বারা দু টুকরো করে দেন।

নাবী (﴿ এ আশাজনক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উচ্চৈঃস্বরে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তাঁর দেখাদেখি সাহাবীগণও তকবীর পাঠ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (﴿ যুবাইর ﴿ বলেন, (﴿ اَلنَّ بَكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًا، وَحَوَارِيُ الزُّبَيْرُ)

'প্রত্যেক নাবীরই একজন সহচর থাকেন আর আমার সহচর হলেন যুবাইর 🚌।'

## ए धुंधि । ( وَقُلُ الْمَعْرِكَةِ حَوْلَ اللِّوَاءِ وَإِبَّادَةُ حَمْلَتِهِ) । খুদের কেন্দ্রস্থল এবং পতাকাবাহকদের প্রাণনাশ

এরপর চতর্দিক হতে যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং সারাটা ময়দানে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুশরিকদের পতাকা প্রতিষ্ঠিত ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে। বনু আবদিদ্দার নিজেদের কমাণ্ডার ত্বালহাহ ইবনু আবী ত্বালহাহর হত্যার পর একের পর এক পতাকাধারণ করতে থাকে। কিন্তু তারা সবাই নিহত হয়। সর্বপ্রথম ত্বালহাহর ভাই 'উসমান ইবনু আবী ত্বালহাহ পতাকা উঠিয়ে নেন এবং নিম্নের ছন্দ পাঠ করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয়:

## إِنَّ عَلَى أَهْلِ اللَّوَاء حقَّا \* أَن تُخْضَبَ الصَّعْدَة أُو تَنْدَقًا

অর্থ : 'পতাকাধারীদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, তাদের পতাকা রক্তে রঞ্জিত হবে অথবা ছিঁড়ে যাবে।'

এ ব্যক্তিকে হামযাহ ইবনু আবদিল মুত্তালিব ( আক্রমণ করেন এবং তাঁর কাঁধে এমন জোরে তরবারীর আঘাত করেন যে, ওটা তার হাতসহ কাঁধ কেটে দেয় এবং দেহ ভেদ করে নাভি পর্যন্ত পৌছে যায়, এমনকি ফুসফুসও দেখতে পাওয়া যায়।

এরপর আবৃ সা'দ ইবনু আবী ত্বালহাহ ঝাণ্ডা উঠিয়ে নেয়। তার উপর সা'দ ইবনু আবী অক্কাস ( তীর চালিয়ে দেন এবং ওটা ঠিক তার গলায় লেগে যায়, ফলে তার জিহ্বা বেরিয়ে আসে এবং তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যুবরণ করে।

কিন্তু কোন কোন জীবনী লেখকের উক্তি হল, আবৃ সা'দ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিদ্বন্ধিতার ডাক দেয় এবং 'আলী ( ত্রা) অগ্রসর হয়ে তার মোকাবালা করেন। উভয়ে একে অপরের উপর তরবারীর আঘাত করে। কিন্তু 'আলী ( তরবারীর আঘাতে আবৃ সা'দ নিহত হয়।

এরপর মুসাফি' ইবনু ত্বালহাহ ইবনু আবী ত্বালহাহ পতাকা উঠিয়ে ধরে। কিন্তু আ'সিম ইবনু সা'বিত ইবনু আবী আফলাহ তাকে তাঁকে তীর মেরে হত্যা করেন। তারপর তার ভাই কিলাব ইবনু ত্বালহাহ ইবনু আবী ত্বালহাহ বাজা তুলে ধরে। কিন্তু যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তার প্রাণ নাশ করেন। অতঃপর ঐ দুজনের ভাই জুলাস ইবনু ত্বালহাহ ইবনু আবী ত্বালহাহ পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু ত্বালহাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ তার জীবন শেষ করে দেন। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, আ'সিম ইবনু সাবিত ইবনু আবী আফলাহ তার মেরে তাকে খতম করে দেন।

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> সীরাত হালবিয়ার লেখক এটা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসেসমূহে এ বাক্যটি অন্য স্থলে উল্লেখিত আছে।

এরা একই পরিবারের ছয় ব্যক্তি ছিল। অর্থাৎ সবাই আবৃ ত্বালহাহ আব্দুল্লাহ ইবনু 'উসমান ইবনু আবদিদ্দারের পুত্র অথবা পৌত্র ছিল, যারা মুশরিকদের ঝাণ্ডার হিফাযত করতে গিয়ে মারা পড়ল। এরপর বনু আবদিদ্দার গোত্রের আরতাত ইবনু শুরাহবীল নামক আর একটি লোক পতাকা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব () এবং মতান্তরে হামযাহ ইবনু আবদিল মুন্তালিব () তাকে হত্যা করেন। অতঃপর শুরাইহ ইবনু ক্বারিয পতাকা তুলে ধরে। কিন্তু কুযমান তাতে হত্যা করে। কুযমান মুনাফিক্ব ছিল এবং ইসলামের পরিবর্তে গোত্রীয় মর্যাদা রক্ষার উত্তেজনায় যুদ্ধ করতে এসেছিল।

শুরাইহর পর আবৃ যায়দ 'আম্র ইবনু আবদি মানাফ আবদারী পতাকা সামলিয়ে নেয়। কিন্তু তাকেও কুযমান হত্যা করে ফেলে। তারপর শুরাহবীল ইবনু হাশিম আবদারীর এক পুত্র ঝাণ্ডা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু কুযমানের হাতে সেও মারা পড়ে।

বনু আবদিদার গোত্রের এ দশ ব্যক্তি, যারা মুশরিকদের পতাকা উঠিয়েছিল, সবাই মারা গেল। এরপর গোত্রের কোন লোকই জীবিত থাকল না যে পতাকা উঠাতে পারে। কিন্তু ঐ সময় 'সুওয়াব' নামক তাদের এক হাবসী গোলাম লাফিয়ে গিয়ে পতাকা উঠিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী পতাকাবাহী মনিবদের চেয়েও বেশী বল বিক্রমে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত এক এক করে তার হাত দু'টি কর্তিত হয়। কিন্তু এর পরেও সে পতাকা পড়তে দেয় নি। বরং নিজের হাঁটুর ভরে বসে বক্ষ ও কাঁধের সাহায়্যে পতাকা খাড়া করে রাখে। অবশেষে সে কুযমানের হাতে নিহত হয়। ঐ সময়েও সে বলছিল, 'হে আল্লাহ! এখন তো আমি কোন ওয়র বাকী রাখি নি!' ঐ গোলাম অর্থাৎ সুওয়াব নিহত হওয়ার পর পতাকা ভূমির উপর পড়ে যায় এবং ওটা উঠাতে পারে এমন কেউই বেঁচে রইল না। এ কারণে ওটা পড়েই রইল।

#### অবিশিষ্ট অন্যান্য অংশসমূহে যুদ্ধের অবস্থা (الْقِتَالُ فِيْ بَقِيَّةِ النَّقَاطِ) :

একদিকে মুশরিকদের পতাকা যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, অন্য দিকে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যান্য অংশসমূহেও কঠিন যুদ্ধ চলছিল। মুসলিমগণের সারিসমূহের উপর ঈমানের রূহ ছেয়ে ছিল। এ কারণে তারা মুশরিক ও কাফির সৈন্যদের উপর ঐ জলপ্লাবনের মতো ভেঙ্গে পড়ছিলেন যার সামনে কোন বাঁধ টিকে থাকে না। এ সময় মুসলিমরা 'আমিত', 'আমিত' (মেরে ফেল, মেরে ফেল) বলছিলেন এবং এ যুদ্ধে এটাই তাঁদের নিদর্শনের রীতি ছিল।

এদিকে আবৃ দুজানাহ ( তার লাল পাগড়ী বেঁধে রাসূলুল্লাহ ( ে)-এর তরবারী উঠিয়ে নেন এবং ওর হক আদায় করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন ও যুদ্ধ করতে করতে বহু দূর পর্যন্ত ঢুকে পড়েন। যে মুশরিকের সাথেই তাঁর মোকাবালা হতো তাঁকেই তিনি হত্যা করে ফেলতেন। তিনি মুশরিকদের সারিগুলো উলট-পালট করে দেন।

যুবাইর ইবনু 'আউওয়াম ( বর্ণনা করেছেন, 'যখন আমি রাস্লুল্লাহ ( )-এর নিকট তরবারী চাই এবং তিনি আমাকে তা না দেন তখন আমার অন্তরে চোট লাগে। আমি মনে মনে চিন্তা করি যে, আমি রাস্লুল্লাহ ( )-এর ফুফু সাফিয়্যাহর পুত্র এবং একজন কুরাইশ। আমি তাঁর নিকট গিয়ে আবৃ দুজানাহর ( ) পূর্বেই তরবারী চাই।' কিন্তু তিনি আমাকে তা না দিয়ে আবৃ দুজানাহ ( দেন। এ জন্য আমি আল্লাহর নামে শপথ করি যে, আবৃ দুজানাহ ( ) তরবারী দ্বারা কী করেন তা আমি অবশ্যই দেখব। সুতরাং আমি তাঁর পিছনে পিছনে থাকতে লাগলাম। দেখি যে, তিনি তার লাল পাগড়ীটি বের করে মাথায় বেঁধে নিলেন। তাঁর এ কাজ দেখে আনসারগণ মন্তব্য করলেন, 'আবৃ দুজানাহ ( ) মৃত্যুর পাগড়ী বেঁধেছেন।' অতঃপর তিনি নিম্নের কবিতা বলতে বলতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন:

أنا الذي عاهدني خليلي \*\* ونحن بالسَّفْح لدى النَّخِيل ألا أقوم الدَّهْرَ في الكَيول \*\* أَصْرِب بسَيف الله والرسول

অর্থাৎ 'আমি খেজুর বাগান প্রান্তে আমার বন্ধু রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এ অঙ্গীকার করেছি যে, কখনই আমি সারির পিছনে থাকব না, (বরং সামনে অগ্রসর হয়ে) আল্লাহ এবং তার রাস্ল (ﷺ)-এর তরবারী চালনা করব।'

এরপর তিনি যাকেই সামনে পেতেন তাকে হত্যা করে ফেলতেন। এ দিকে মুশরিকদের মধ্যেও একজন লোক ছিল যে আমাদের কোন আহতকে পেলেই তাকে শেষ করে ফেলত। এ দুজন ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হতে যাচ্ছিল। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলাম যে, যেন তাদের দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে যায়। ঘটনা ক্রমে হলোও তাই। উভয়ে একে অপরের উপর আঘাত হানল। কিন্তু আবৃ দুজানাহ ( এ আক্রমণ ঢাল দ্বারা প্রতিরোধ করলেন এবং মুশরিকের তরবারী ঢালে আটকে থেকে গেল। এরপর তিনি ঐ মুশরিকের উপর তরবারীর আক্রমণ চালালেন এবং সেখানেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

এরপর আবৃ দুজানাহ ( মুশরিকদের সারিগুলো ছিন্ন-ভিন্ন করতে করতে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত কুরাইশী নারীদের নেত্রী পর্যন্ত পৌছে গেলেন। কিন্তু সে যে নারী এটা তাঁর জানা ছিল না। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, 'আমি একটি লোককে দেখলাম যে, সে খুব জোরে শোরে মুশরিক সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করছে। সুতরাং আমি তাকে আমার নিশানার মধ্যে নিয়ে ফেললাম। কিন্তু যখন আমি তাঁকে তরবারী দ্বারা আক্রমণ করার ইচ্ছে করলাম তখন সে হায়! হায়! চিৎকার করে উঠল। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, সে একজন মহিলা। আমি রাস্লুল্লাহ ( ক্রি)-এর তরবারী দ্বারা একজন মহিলাকে হত্যা করে তা কলংকিত করলাম না।'

এ মহিলাটি ছিল হিন্দা বিনতু 'উতবাহ। আমি আবৃ দুজানাহ ক্রো-কে দেখলাম যে, তিনি হিন্দা বিনতু 'উতবাহর মাথার মধ্যভাগে তরবারী উঁচু করে ধরলেন এবং পরক্ষণেই সরিয়ে নিলেন। আমি বললাম আল্লাহ এবং তার রাসূলই (ﷺ) ভাল জানেন।

এদিকে হামযাহও ( সংহের ন্যায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন এবং মধ্যভাগের সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ছিলেন। তাঁর সামনে মুশরিকদের বড় বড় বীর বাহাদুরেরা টিকতে পারছিল না। কিন্তু বড়ই আফসোসের কথা, এ ক্ষেত্রে তিনিও শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু তাঁকে সামনা সামনি বীর পুরুষের মতো শহীদ করা হয় নি বরং কাপুরুষের মতো গুপুভাবে শহীদ করা হয়েছিল।

## আল্লাহর সিংহ হামযাহ 🕮 এর শাহাদত (مُصْرَعُ أَسَدِ اللهِ مَمْزَةَ بُن عَبْدِ الْمُطّلِب) ।

হামযাহ ( বর্ণনা করছি। সে বর্ণনা করেছে, 'আমি যুবাইর ইবনু মৃত'ইমের গোলাম ছিলাম। তার চাচা তু'আইমাহ ইবনু 'আদী বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। যখন কুরাইশরা উহুদের যুদ্ধে বের হয় তখন যুবাইর ইবনু মৃত'ইম আমাকে বলে, 'তুমি যদি মুহাম্মদ ( ে)-এর চাচা হামযাহ ( ত্রা-)-কে আমার চাচার বিনিময়ে হত্যা কর তবে তোমাকে আযাদ করে দেয়া হবে।' তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমিও লোকদের সাথে রওয়ানা হয়ে যাই। আমি ছিলাম একজন হাবশী লোক এবং হাবশীদের মতো বর্শা নিক্ষেপের কাজে আমি খুব পারদর্শী ছিলাম। আমার বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো খুবই কম। লোকদের মধ্যে যুদ্ধ যখন চরমে পৌছে তখন আমি বের হয়ে হামযাহ ( ক্রা-কে খুজতে লাগলাম। অবশেষে আমি তাঁকে লোকদের মাঝে দেখতে পাই। তাঁকে ছায়া রং-এর উট বলে মনে হচ্ছিল। তিনি লোকদেরকে ছত্রভঙ্গ করে চলছিলেন।

আল্লাহর শপথ! আমি তাঁকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম এবং একটি বৃক্ষ অথবা একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমার নিকটে তাঁর আসার প্রতীক্ষা করছিলাম, ইতোমধ্যে সিবা ইবনু আবদিল 'উয্যা আমার আগে গিয়ে তাঁর নিকট পৌছে যায়। তিনি তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বলেন, 'ওরে লজ্জাস্থানের চামড়া কর্তনকারীর পুত্র, মজা দেখ।' এ কথা বলেই তিনি এত জোরে তাকে তরবারীর আঘাত করেন যে, তার মাথা দেহচ্যত হয়ে যায়।

এর সাথে সাথেই আমি বর্শা উঠিয়ে নেই এবং যখন তিনি আমার আওতার মধ্যে এসে পড়েন তখন আমি তাঁর দিকে ওটা ছুঁড়ে দেই এবং ওটা তাঁর নাভির নীচে লেগে যায় এবং পদদ্বয়ের মধ্যভাগ দিয়ে পার হয়ে যায়। তিনি

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৮-৬৯ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৬৯ পৃঃ।

আমার দিকে ধাওয়া করার ইচ্ছে করেন, কিন্তু অসমর্থ হন। আমি তাঁকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেই। শেষ পর্যন্ত তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। এরপর আমি তাঁর মৃত দেহের নিকট গিয়ে বর্শা বের করে দেই এবং সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ি। (আমার কাজ সমাপ্ত হয়েছিল) তিনি ছাড়া আর কারো সাথে আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। আমি শুধু আযাদ হওয়ার জন্যেই তাঁকে হত্যা করেছিলাম। সুতরাং আমি মকায় ফিরে গেলে আমাকে আযাদ করে দেয়া হয়।

#### भूসশিমগণের উচ্চে অবস্থান (السِّيْطَرَةُ عَلَى الْمَوْقِفِ)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (﴿ )-এর সিংহ হামযাহ ﴿ )-এর শাহাদতের ফলে মুসলিমগণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধে মুসলিমগণেরই পাল্লা ভারী থাকে। আবৃ বাক্র ﴿ ), উমার ﴿ ), 'আলী ﴿ ), যুবাইর ﴿ ), মুস'আব ইবনু 'উমায়ের ﴿ ), ত্বালহাহ ইবনু উবাইদুল্লাহ ﴿ ), আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ ﴿ ), সা'দ ইবনু মু'আয ﴿ ), সা'দ ইবনু 'উবাদাহ ﴿ ), সা'দ ইবনু রাবী ﴿ ), আনাস ইবনু নয়র ﴿ ), প্রভৃতি মহান ব্যক্তিবর্গ এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন যে, মুশরিকরা হতোদ্যম ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং তাদের দেহের শক্তি হাস পায়।

## পত্নীর বক্ষ ছেড়ে তরবারীর ধারের উপর (وَقَهِ) বক্ষি ছেড়ে তরবারীর ধারের উপর

এদিকে আর এক দৃশ্য চোখে পড়ে। উপর্যুক্ত আত্মত্যাগীদের মধ্যে আর একজন হচ্ছেন হান্যালাতুল গাসীল (মান), যিনি এক অদ্ভূত মাহাত্ম্য নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিন ঐ আবু আমির রাহিবের পুরা, যে পরবর্তীকালে ফাসিক নামে প্রসিদ্ধ হয় এবং যার বর্ণনা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। হান্যালা (মান) নব বিবাহিত ছিলেন। যখন যুদ্ধে গমনের জন্য ঘোষণা দেয়া হয় তখন তিনি নববধূকে আলিঙ্গন করছিলেন। যুদ্ধের ঘোষণা শোনা মাত্রই তিনি নববধূর বক্ষ ছেড়ে দিয়ে জিহাদের জন্যে বেরিয়ে পড়েন। যখন উহুদ প্রান্তরে ভীষণ যুদ্ধ চলছে তখন তিনি মুশরিকদের সারিগুলো ভেদ করে তাদের সেনাপতি আবৃ সুফ্ইয়ান পর্যন্ত পৌছে গেলেন এবং তাকে প্রায় ধরাশায়ী করতেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর ভাগ্যেই শাহাদত লিখে রেখেছিলেন। তাই যেমনই তিনি আবৃ সুফ্ইয়ানকে লক্ষ্য করে তরবারী উঁচু করে ধরেছেন, তেমনই শাদ্দাদ ইবনু আউস তাঁকে দেখে ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে আক্রমণ করে। ফলে তিনি নিজেই শহীদ হয়ে গেলেন।

#### ः (نَصِيْبُ فَصِيْلَةِ الرُّمَاةِ فِيْ الْمَعْرِكَةِ) छीतन्नाक्राप्तत्र कार्यकनाभ

জাবালে রুমাতের উপর যে তীরন্দাজদেরকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মোতায়েন করেছিলেন তাঁরাও যুদ্ধের গতি মুসলিমগণের অনুকৃলে আনবার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মক্কার ঘোড়সওয়াররা খালিদ ইবনু ওয়ালীদের নেতৃত্বে এবং আবৃ আমির ফাসিকের সহায়তায় মুসলিম সৈনিকদের বাম বাহু ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে তিন বার ভীষণ আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুসলিম তীরন্দাজগণ তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে এমনভাবে ঘায়েল করে দেন যে তাদের তিনটি আক্রমণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

## ः (الْهَزِيْمَةُ تَنْزِلُ بِالْمُشْرِكِيْنَ) म्यातिकत्मत्र अताष्ट्रय

কিছুক্ষণ ধরে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ চলতে থাকে এবং মুসলিমগণের ক্ষুদ্র বাহিনী যুদ্ধে পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। অবশেষে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তাদের সারিগুলো ডান, বাম, সম্মুখ ও পিছন দিক হতে ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন তিন হাজার মুশরিককে সাতশ নয়, বরং ত্রিশ হাজার মুসলিমগণের সাথে মোকাবালা করতে হচ্ছে। আর এদিকে মুসলিমরা ঈমান, বিশ্বাস এবং বীরত্বের অত্যন্ত উঁচুমানের মনোবল নিয়ে তরবারী চালনা করছিলেন।

ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৯-৭২ পৃ.। সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৩ পৃ.। অহশী তায়েফের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে এবং আবৃ বাক্র 🚌 এর খিলাফভকালে তার ঐ বর্শা দিয়েই ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কায্যাবকে (মিথ্যুককে) হত্যা করে। রোমকদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধেও সে শরীক হয়।

<sup>ै</sup> ফতহুল বারি ৭ম খণ্ড ৩৪৬ পৃঃ।

কুরাইশরা যখন মুসলিমগণের একাধিকবার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা সন্ত্ত্ও অক্ষমতা অনুভব করল এবং তাদের মনোবল এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ল যে, সুওয়াবের হত্যার পর কারো সাহস হল না যে, যুদ্ধ চালু রাখার জন্যে তাদের ভূপতিত পতাকার নিকটবর্তী হয়ে ওটাকে উঁচু করে ধরে, তখন তারা পালিয়ে যাবার পন্থা অবলম্বন করল এবং মুসলিমগণের উপর হতে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেল।

ইবনু ইসহান্ত্ব বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের উপর স্বীয় সাহায্য নাযিল করেন এবং তাঁদের সাথে কৃত ওয়াদা পুর্ণ করেন। মুসলিমরা মুশরিকদেরকে তরবারী দ্বারা এমনভাবে কর্তন করতে লাগলেন যে, তারা শিবির থেকেও পালিয়ে গেল এবং নিঃসন্দেহে তাদের পরাজয় ঘটে গেল।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ক্রিল্র বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ আমি দেখি যে, হিন্দা বিনতু 'উতবাহ এবং তার সঙ্গিনীদের পদনালী দেখা যাচ্ছে। তারা কাপড় উপরে উঠিয়ে নিয়ে পলায়ন করছে। তাদের প্রেফতারীতে কম বেশী কোনই প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

সহীহুল বুখারীতে বারা ইবনু আ'যিব ( হেনু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'মুশরিকদের সাথে আমাদের মোকাবালা হলে তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়, এমনকি আমি নারীদেরকে দেখি যে, তারা পায়ের গোছা হতে কাপড় উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত বেগে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পায়ের অলংকার দেখা যাচ্ছিল।'

আর এ সুযোগে মুসলিমরা মুশরিকদের উপর তরবারী চালাতে চালাতে ও তাদের পরিত্যক্ত মাল জমা করতে করতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন।'

#### 

তীরন্দার্জনিহিনী এতক্ষণ পর্বতমূলে অবস্থান গ্রহণ ক'রে নিজেদের কর্তব্য পালন করে আসছিলেন। কিন্তু এ আশাতীত জয়ের উল্লাসে এখন তাঁরা আত্মবিশৃত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (১৯) যে তাঁদেরকে যে কোন অবস্থায় তাঁদের স্থান ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে গণীমত সংগ্রহের জন্য সমরক্ষেত্রের দিক ছুটে যেতে লাগলেন। সে জন্য যুদ্ধের চেহারা বদলে গেল। মুসলিমগণ ভীষণভাবে ক্ষতির শিকার হলেন, স্বয়ং নাবী (১৯) শহীদ হতে হতে বেঁচে গেলেন!! আর এ কারণেই মুসলিম ভীতি যেটা বদর যুদ্ধের পরিণামে মুশরিকদের হদয়ে চুকে পড়েছিল সেটা অনেকটা দূরীভূত হতে লাগল। তার মূল কারণ হচেছ দুনিয়া প্রীতি, গণীমতের মালের লোভ। সুতরাং সে সময় তারা এক অপরকে বলছিল, গণীমত....! তোমাদের সঙ্গীগণ জিতে গেছেন..... আর অপেক্ষা কিসেরং তাঁদের নায়ক আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (১৯) তাঁদেরকে নিবারিত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর কঠোর নিষেধের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ সৈনিকগণ সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন, 'এখন আমাদের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে, সুতরাং এখন আর এখানে বসে থাকব কিসের জন্যং' এ কথা বলে তাঁদের অধিকাংশ সৈনিকই স্থান ত্যাগ করে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন। আব্দুল্লাহ ক্রে মাত্র নায়জন অথবা তার চেয়ে কমসংখ্যক লোককে নিয়ে এ স্থানে বসে রইলেন। তারা নিজ দায়িত্ব পালনে অটল থাকলেন যে, হয় তাঁদের প্রস্থানের অনুমতি দেয়া হবে, অন্যথায় তাঁরা আমৃত্যু সেখানে অবস্থান করবেন।

#### মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদের কৌশল নির্ধারণ

# : (خَالِهُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَقُوْمُ بِحُطَّةِ تَطْوِيْقِ الْجَيْشِ الْإِسْلَامِيْ)

এখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর কঠোর আদেশ এবং সেনাপতির নিষেধ অমান্য করার ফলও ফলতে শুরু হল। আরবের বিখ্যাত বীর এবং রণকুশলী সেনাপতি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ ঘোড়সওয়ার সেনাদল নিয়ে চারদিকে চক্রাকারে সুযোগের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। সে আর কালবিলম্ব না করে সেই অরক্ষিত পথের দিকে নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এবং দেখতে দেখতে পশ্চাদদিক দিয়ে মুসলিমগণের মাথার উপর এসে উপস্থিত হ'ল।

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৭৭ পৃঃ।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> এ কথা সহীহুল বুখারীতে বারা<sup>'</sup> ইবনু আযের কর্তৃক বর্ণিত আছে ১/৪২৬ পৃঃ।

শ্রেষ্ঠবীর আব্দুল্লাহ তাঁর সহচর কয়েকজনকে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ক্রিট্র)-এর আদেশ পালন করে চললেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁরা সবাই শাহাদত বরণ করলেন। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা নির্ভাবনায় গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে ব্যাপৃত আছেন। এমন সময় প্রথমে খালিদের ঘোড়সওয়ার সেনাদল এবং তার পর অন্যান্য ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সেনাদল অতর্কিত অবস্থায় তাদেরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করল এবং সতর্ক হবার আগেই বহু মুসলিমকে কুরাইশদের হাতে নিহত হতে হল। কুরাইশদের জাতীয় পতাকা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। খালিদের এ আক্রমণ এবং মুসলিমগণের উপস্থিত সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে আমরাহ বিনতু আলকামা নামে জনৈকা কুরাইশ বীরাঙ্গনা আবার তা তুলে ধরল। সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর ভূলুষ্ঠিত জাতীয় পতাকাকে পুনরায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে উডডীয়মান হতে দেখে বিক্ষিপ্ত ও পলায়নপর কুরাইশ সৈন্যগণ আবার সেই পতাকার দিকে ছুটে আসল এবং তারা আবার দলবদ্ধভাবে মুসলিমগণকে আক্রমণ করল। এবার মুসলিমরা অগ্রপশ্চাৎ দু' দিক হতে আক্রান্ত হয়ে যাঁতার মধ্যস্থলে পড়লে যে অবস্থা হয় তাই হল।

# রাস্লুলাহ (ﷺ)-এর বিপদসংকুল ফায়সালা এবং বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ : (مَوْقِفُ الرَّسُوْلِ الْبَاسِلِ إِزَاءَ عَمَلِ التَّطْوِيْقِ)

এ সময় রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) মাত্র নয়জন সাহাবীসহ পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং মুসলিমগণের শৌর্যবীর্য ও মুশরিকদের শোচনীয় অবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ খালিদ ইবনু ওয়ালীদের ঘোড়সওয়ার সৈন্যগণ তাঁর দৃষ্টি গোচর হয়। এরপর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর সামনে দু'টি পথ ছিল। আর তা হচ্ছে, হয় তিনি তাঁর নয় জন সহচরসহ দ্রুত গতিতে পলায়ন করে কোন এক সুরক্ষিত স্থানে চলে যেতেন এবং স্বীয় সেনা বাহিনীকে যারা ভিড়ের মধ্যে পড়ে যেতে চাচ্ছিলেন, তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতেন, নয়তো নিজের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে স্বীয় সাহাবীদেরকে ডাক দিতেন এবং এক নির্ভরযোগ্য সংখ্যক সাহাবাকে নিজের কাছে একত্রিত করে তাদের মাধ্যমে অবরোধ ভেঙ্গে দিয়ে নিজের সেনাবাহিনীর জন্যে উছদ পাহাড়ের উপরিভাগের দিকে চলে যাওয়ার পথ করে দিতেন। এ চরম সংকটময় মুহূর্তে রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর তুলনাবিহীন বীরত্ব প্রকাশিত হয়েছে। কেননা তিনি নিজের জীবন রক্ষা করে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নিজের জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে সাহাবায়ে কেরাম (১৯৯০)-এর জীবন রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তাই তো তিনি খালিদ ইবনু ওয়ালীদের ঘোড়সওয়ার সৈন্যদেরকে দেখা মাত্রই উচ্চেঃস্বরে স্বীয় সাহাবীদেরকে ডাক দেন, 'ওরে আল্লাহর বান্দারা এদিকে......।' অথচ তিনি জানতেন যে, তাঁর ঐ শব্দ মুসলিমগণের পূর্বে মুশরিকদেরই কানে পৌছবে। আর হলোও তাই। যেমন দেখা গেল যে, তাঁর ঐ আওয়াজ শুনে মুশরিকরা অবগত হল যে, এ মুহুর্তে তাঁর অবস্থান কোথায় রয়েছে। যার ফলে তাদের একটি বাহিনী মুসলিমগণের পূর্বেই তাঁর নিকটে এসে পড়ে এবং বাকী ঘোড়সওয়াররা দ্রুততার সাথে মুসলিমগণকে ঘিরে ফেলতে শুরু করে। এখন দুটি ভিড়ের বিস্তারিত বিবরণ পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করছি।

#### भूजिमगालित मार्या देज्डा विकिछ्ण (تَبَدُّدُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِي ٱلْمَوْقِفِ) :

যখন মুসলিমরা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েন তখন একটি দল তো জ্ঞানই হারিয়ে ফেলে। তাদের শুধু নিজেদের জীবনের চিন্তা ছিল। সুতরাং তারা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দিয়ে পলায়নের পথ ধরল। পিছনে কী ঘটছে তার কোন খবরই তাদের ছিল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো পালিয়ে গিয়ে মদীনায় ঢুকে পড়ে এবং কিছু লোক পাহাড়ের উপর উঠে পড়ে। আর একটি দল পিছনে ফিরল তারা মুশরিকদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। একে অপরকে চিনতে অসমর্থ হয়। এর ফলে মুসলিমগণেরই হাতে কোন কোন মুসলিম নিহত হয়। যেমন সহীহুল বুখারীতে 'আয়িশাহ

<sup>ু</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ডের ১০৭ পৃঃ। বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) শুধুমাত্র ৭ জন আনসার ও ২ জন কুরাইশী সাহাবীর মাঝে রয়ে গিয়েছিলেন।

<sup>ै</sup> এর দলীল আল্লাহ তা'আলার এ এরশাদ سورة آل عمران (١٥٣) ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ﴾ (١٥٣) سورة آل عمران তামাদেরকে তোমাদের ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ﴾ (١٥٣) سورة آل عمران তামাদেরকে তোমাদের

ভারা হতে বর্ণিত আছে যে, উহুদ যুদ্ধের দিন (প্রথমে) মুশরিকরা পরাজিত হয়। এরপর ইবলীস (সাধারণভাবে) ডাক দিয়ে বলে, 'ওরে আল্লাহর বান্দারা পিছনে (অর্থাৎ পিছন দিক হতে আক্রমণ কর)।' তার এ কথায় সামনের সারির সৈন্যরা পিছন দিকে ফিরে আসে এবং পিছনের সারির সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হ্যাইফা ভারারে সেন্যরা পিছন দিকে ফিরে আসে এবং পিছনের সারির সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হ্যাইফা ভারারে দেখেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামানের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি তখন বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! ইনি যে আমার পিতা।' কিন্তু আল্লাহর শপথ! (মুসলিম) সৈন্যগণ আক্রমণ হতে বিরত হলেন না। শেষ পর্যন্ত আমার পিতা নিহতই হয়ে গেলেন। হ্যাইফা ভারার বলেন, 'আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করন।' 'উরওয়া ভারার বলেন, 'আল্লাহর কসম! হ্যাইফা ভারার মধ্যে সদা স্বর্ধনা কল্যাণ বিরাজমান ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ তা আলার সাথে মিলিত হন।'

মোট কথা, এ দলের সারিতে কঠিন বিক্ষিপ্ততা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। বহু লোক চিস্তান্থিত ও পেরেশান ছিলেন। তাঁরা কোন্ দিকে যাবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় কোন ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা গোল যে, মুহাম্মদ (ক্রি) নিহত হয়েছেন। এ ঘোষণা ওনে তারা জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন। অধিকাংশ লোকেরই সাহস ও উদ্যম নষ্ট হয়ে গোল। কেউ কেউ যুদ্ধ বন্ধ করে দিল এবং দুপ্পতি হয়ে অস্ত্র শস্ত্র ফেলে দিয়ে কেউ কেউ এ চিন্তাও করল যে, মুনাফিন্বদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর সাথে মিলিত হয়ে তাকে বলা হোক যে, সে যেন আবৃ সুক্ইয়ানের নিকট তাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

কিছুক্ষণ পর ঐ লোকদের পাশ দিয়ে আনাস ইবনু নাযর ( ) গমন করেন। তিনি দেখেন যে, তারা হাতের উপর হাত ধরে পড়ে আছে। তাদেরকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কিসের অপেক্ষা করছ?' তাঁরা উত্তরে বলল, 'রাস্লুল্লাহ ( ) নিহত হয়েছেন।' তাদের এ কথা তনে আনাস ইবনু নাযর ( ) তাদেরকে বললেন, 'তাহলে রাস্লুল্লাহ ( ) -এর মৃত্যুর পর তোমরা জীবিত থেকে কী করবে? উঠো, যার উপর রাস্লুল্লাহ ( ) জীবন দিয়েছেন তার উপর তোমরাও জীবন দিয়ে দাও।' এরপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! ঐ লোকগুলো অর্থাৎ মুসলিমরা যা কিছু করেছে তার সাথে আমার সম্পর্কচেছদ করছি।' এ কথা বলে তিনি সম্মুখে অগ্লসর হলেন। সা'দ ইবনু মু'আয তান-এর সাথে দেখা হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আরু উমার ( ) কোথায় যাচ্ছেন?' আনাস তান-এর সাথে দেখা হলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আরু উমার ( ) আমি ওর সুগন্ধ অনুভব করিছ।' এরপর তিনি সামনের দিকে গেলেন এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভন্নী শুধু তাঁর আঙ্গুলগুলোর পোর দেখে তাঁকে চিনতে পারেন। তাঁকে বর্শা, তরবারী এবং তীরের আশিটিরও বেশী আঘাত লেগেছিল।

অনুরূপ সাবিত ইবনু দাহ্দাহ ( বীয় কওমকে ডাক দিয়ে বলেন, 'যদি মুহাম্মদ ( নিহত হয়ে থাকেন তবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ জীবিত রয়েছেন। তিনি মরতে পারেন না। তোমরা তোমাদের দ্বীনের জন্যে যুদ্ধ করে যাও। আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন।' তার এ কথা তনে আনসারের একটি দল উঠে পড়েন এবং সা বিত ত্রি তাদের সহায়তায় খালিদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর উপর হামলা করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে খালিদের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে যান। তার মতো তার সঙ্গীরাও যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত লাভ করেন।'

একজন মুহাজির সাহাবী একজন আনসারী সাহাবীর পাশ দিয়ে গমন করেন। যিনি রক্ত রঞ্জিত ছিলেন। মুহাজির তাঁকে বলেন, 'হে অমুক ভাই। আপনি তো অবগত হয়েছেন যে, মুহাম্মদ (﴿﴿

) নিহত হয়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন যে, তিনি আল্লাহর দ্বীন পৌছে দিয়েছেন। এখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে ঐ দ্বীনের হিফাযতের জন্যে যুদ্ধ করা। '

)

ই সহীহল বুখারী ১/৫৩৯, ২/৫৮১ ফতহুলবারী ৭/৩৫১, ৩৬২, ৩৬৩ শৃঃ, বুখারী ছাড়া অন্য বর্ণনার উল্লেখ আছে যে, রাস্লুলাহ (২০১) তাঁর দীয়াত দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হ্যায়ফা ক্লে বলেন যে, আমি তাঁর দীয়াত মুসলিম জাতিকে সদকা করে দিলাম। এ কারলে নাবী (২০১)-এর নিকটে হ্যায়ফা ক্লো-এর মঙ্গল বৃদ্ধি পায়। মুখতাসাক্লস সীরাহ, শায়খ আব্দুলাহ ২৪৬ পঃ।

<sup>े</sup> যাদৃদ মা'আদ ২য় খণ্ড ৯৩ ও ৯৬ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৯ পৃঃ।

<sup>ి</sup> আসুসীরাতুল হালাবিয়াহ ২য় খণ্ড ২২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> যাদুদ মা'আদ ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

এরপ সাহস ও উদ্যম বৃদ্ধিকারী কথায় মুসলিম সৈন্যদের উদ্যম বহাল হয়ে যায় এবং তাদের জ্ঞান ও চেতনা জাগ্রত হয়। সুতরাং তাঁরা তখন অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দেয়া অথবা ইবনু উবাই এর সাথে মিলিত হয়ে নিরাপস্তা প্রার্থনার চিন্তার পরিবর্তে অস্ত্রশস্ত্র উঠিয়ে নেন এবং মুশরিকদের সাথে মোকাবালা করে তাঁদের অবরোধ ভেঙ্কে দেন ও তাঁদের কেন্দ্রন্থল পর্যন্ত রাস্তা বানিয়ে নেয়ার চেষ্টায় রুত হয়ে যান ।

এ সময়েই তাঁরা এটাও অবগত হন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এর ফলে তাঁদের শক্তি আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়-এবং তাঁদের উদ্যুম ও উদ্দীপনায় নবীনতা এসে যায়। মুজরাং তারা এক কঠিন ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর অবরোধ ভেঙ্গে দিয়ে ভিড় হতে বের হতে এবং এক মজবুত কেন্দ্রের চতুর্দিকে একত্রিত হতে সফলকাম হন।

মুসলিম সেনাবাহিনীর তৃতীয় একটি দলের লোক ছিলেন তারা, যারা তথু রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর সম্পর্কেই চিন্তা করছিলেন। এরা এ ব্যবস্থাপনার কথা অবহিত হওয়া মাত্রই রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর দিকে ফিরে আসেন। এদের মধ্যে অগ্রভাগে ছিলেন আবৃ বাক্র সিদ্দীক (১৯), উমার ইবনুল খাত্তাব (১৯) এবং 'আলী ইবনু আবৃ ত্যালিব প্রভৃতি মহান ব্যক্তিবর্গ। এরা যোদ্ধাদের প্রথম সারিতেও সকলের অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু যখন নাবী কারীম (১৯)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জান্যে বিপদের আশংকা দেখা দিল, তখন তাঁর হিফাযত ও প্রতিরোধকারীদের মধ্যেও তাঁরা সকলের অগ্রগামী হন।

## রাস্প্রাহ ( ে)-এর আশে পাশে রকক্ষী সংগ্রাম (الْحَيْدَامُ الْقِتَالِ حَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ)

মুসলিম সেনাবাহিনী যখন ভীড়ের মধ্যে এসে মুশরিক দেরসারিগুলোর দুটি সারির মাঝে পড়ে যান এবং তাঁদেরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করা হয়, ঠিক সেই সময় রাস্লুল্লাহ (﴿﴿ )-এর আশে পাশেও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা মুসলিমগণকে যখন ঘিরে ফেলতে তক্ত করে তখন রাস্লুল্লাহ (﴿ )-এর নিকট মাত্র নয় জন সাহাবী ছিলেন এবং যখন মুসলিমগণকে ।﴿ ﴿ ) ভাক দেন তখন তাঁর ডাক আমার দিকে এসো, আমি আল্লাহর রাস্ল' এ কথা বলে আল্লাহর রাস্ল (﴿ ) ভাক দেন তখন তাঁর ডাক মুশরিকরা তনে ফেলে এবং তাঁকে চিনে নেয় (কেননা, ঐ সময় তারা মুসলিমগণের চেয়ে বেশী তাঁর নিকটবর্তী ছিল) সুতরাং তাঁরা দ্রুত বেগে ধাবিত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করে বসে এবং কোন মুসলমানের আগমনের পূর্বেই নিজেদের সম্পূর্ণ বোঝা নিক্ষেপ করে। এ আকন্মিক আক্রমণের ফলে ঐ মুশরিকদের ও সেখানে উপস্থিত নয় জন সাহাবীর মধ্যে ভীষণ লড়াই তক্ত হয়ে যায়। এতে নাবীপ্রেম, বীরত্বপনা এবং প্রাণ ত্যাগের অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হয়।

তাঁর এ কথা তনে একজন আনসারী সাহাবী অগ্নসর হন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। এরপর পুনরায় মুশরিকরা তাঁর একেবারে নিকটে এসে পড়ে এবং এবারও তিনি আগের মতোই কথা বলেন। এভাবে পালাক্রমে সাত জন আনসারী সাহাবী শহীদ হয়ে যান। এ দৃশ্য দেখে রাস্লুল্লাহ (ক্রি) স্বীয় অবশিষ্ট দু'জন সাহাবীকে বলেন, (এই কিটা বিভার তাম বা ।'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৭ পৃঃ, বাবু গাযওয়াতে উহুদ।

এ সাতজনের মধ্যে শেষের জন ছিলেন উমারাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু সাকান ( তিনি লড়তেই থাকেন, শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ১

## : (أَحْرَجُ سَاعَةٍ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﴿ مَلَا مَا مَاكُم مَاعَةٍ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﴿ مَا عَلَمُ مَا

'উমারাহ প্রিক্তি হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর সাথে মাত্র দু' জন কুরাইশী সাহাবী রয়ে গিয়েছিলেন। যেমন সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবৃ 'উসমান (১৯) হতে বর্ণিত আছে যে, যে যুগে রাসূলুল্লাহ (১৯) যুদ্ধ করেছেন ঐ যুদ্ধগুলার কোন একটিতে তাঁর সাথে তালহাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (১৯)-এর জন্যে অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল এবং মুশরিকদের জন্যে ছিল সুবর্ণ সুযোগের মুহুর্ত রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর জন্যে অত্যন্ত ভয়ংকর ছিল এবং মুশরিকদের জন্যে ছিল সুবর্ণ সুযোগের মুহুর্ত। প্রকৃত ব্যাপার হল, মুশরিকরা এ সুযোগের সদ্যবহার করতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করে নি। তারা একাদিক্রমে রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল এবং তাঁকে দুনিয়ার বুক হতে চিরতরে বিদায় করতে চেয়েছিল। এ আক্রমণেই 'উতবাহ ইবনু আবৃ অক্লাস তাঁকে পাথর মেরেছিল যার ফলে তিনি পার্শ্বদেশের ভরে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ডান্দিকের ক্রবাঈ দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আর তাঁর নীচের ঠোঁটটি আহত হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব যুহরী অগ্রসর হয়ে তাঁর ললাট আহত করে। আব্দুল্লাহ ইবনু ক্মিয়াহ নামক আর একজন দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার লাফিয়ে গিয়ে তাঁর কাঁধের উপর এতো জােরে তরবারীর আঘাত করে যে, তিনি এক মাসেরও বেশী সময় পর্যন্ত ওর ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করতে থাকেন। তবে তাঁর লােহবর্ম কাটতে পারে নি। এরপর সে আর একবার তাঁকে তরবারীর আঘাত করে, যা তাঁর চক্ষুর নীচের হাড়ের উপর লাগে এবং এর কারণে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া চেহারার মধ্যে ঢুকে যায়। গাথে সাথে সে বলে ওঠাে, 'এটা লও! আমি ক্মিয়া'র (টুকরােকারীর) পুত্র।' রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মুই) চেহারা হতে রক্ত মুছতে বলেন, 'আল্লাহ তােকে টুকরাে টুকরাে করে ফেলুন।'

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর রুবাঈ দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং মাথা আহত করা হয় এবং মাথা আহত

'ঐ কওম কিরপে কৃতকার্য হতে পারে যারা তাদের নাবী (ﷺ)-এর মুখমওল আহত করেছে এবং তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বাদ করছিলেন?'

ুর্ত্ত সময় আল্লাহ তা আলা নিমের আয়াত অবতীর্ণ করেন,

'আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন- এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই। কেন্না তারা হচ্ছে যালিম।'।

ই কিছুক্ষণ পরে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল রাস্লুলাহ (১)-এর নিকট এসে পড়েন। তারা কাফিরদেরকে উমারাহ ২ হতে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেন এবং তাঁকে রাস্লুলাহ (১)-এর নিকট নিয়ে আসেন। রাস্লুলাহ (১) তাঁকে নিজের পায়ের উপর ঠেকা লাগিয়ে দেন এবং উমারাহ এ অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন যে, তাঁর গও দেশ রাস্লুলাহ (১)-এর পায়ের উপর ছিল। (ইবনু হিশাম ২য় খও ৮১ পৃঃ) অবিশ্বনিকী যেন বাস্তবে রূপায়িও হল। তা হল: 'প্রাণ যেন নির্গত হয় আপনার পায়ের উপর এটাই মনের আকাক্ষা।'

<sup>े</sup> সহীত্র পুৰারী ১ম খণ্ড ৫১৭ পুঃ এবং ২য় খণ্ড ৫৮১ পু।

<sup>ঁ</sup> মুখের সম্পূর্ণ মধ্যে নীচের দুটি ও উপরের দুটি দাঁতকৈ সুনায়ী বলা হয় এবং ওর ডান দিকের ও বাম দিকের উপরের দুটি ও নীচের দুটি দাঁতকে কবাঈ দাঁত বলা হয়। কুচলী দাঁতের পূর্বে অবস্থিত।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> লোহা অথবা পাথরের টুপি। যা যুদ্ধের সময় মাথা এবং মুখমণ্ডল হেফাজতের জন্য ব্যবহার করা হয়।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দুয়া কবুল করে নেন। ইবনু কাময়াহ যুদ্ধ হতে বাড়ী ফিরে যাবার পর তার বকরী খুঁজতে বের হয়। তার বকরীগুলো সে পর্বত চূড়ায় দেখতে পায়। সে সেখানে উঠলে এক পাহাড়ী বকরী তার উপর আক্রমণ চালায় এবং শিং দ্বারা গুঁতো মারতে মারতে তাকে পাহাড়ের উপর হতে নীচে ফেলে দেয় (ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড ৩৭৩ পৃ.) আর তাবারানীর বর্ণনার আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ী বকরীকে তার উপর নির্দিষ্ট করেন যে তাকে শিং মেরে মেরে টুকরো টুকরো করে দেয়। (ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৬৬ পৃ.)

<sup>ٌ</sup> সহীহল বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৮২ পৃঃ।, সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

ज्ञावातानीत वर्णनाय तराह रम, खे फिन ताज्ञाहार (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) वर्णिहिल्मन, وَمُوْا وَجُهُ وَمُوْا وَجُهُ وَاللّهُمُ ا ﴿ وَسُولِهِ ) 'खे कउरात উপत आल्लाहत किंन गांखि हाक याता जांफत नावी (﴿﴿﴿﴿﴾)- ﴿ وَهُ مَا اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُؤَا لَقُورُ لِقَوْرِي فَإِنّهُمْ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُؤَا لِقَوْرِي فَإِنّهُمْ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُلّمُ اللللللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُم

সহীহ মুসলিমের হাদীসেও এটাই আছে যে, তিনি বার বার বলছিলেন,

(رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)

অর্থাৎ 'হে আমার প্রতিপালক! আমার ক্ওমকে ক্ষমা করে দিন, তারা জানে না।'

(اللهُمَّ اهْدِ قَوْيِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) कारी पारेशात्यत 'निका' গ্রন্থে निम्नानिथिण नेन तरस्र है,

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ। আমার কওমকে হিদায়াত দান করুন, নিশ্চয় তারা জানে না।'

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (১৯)-কে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু দু'জন কুরাইশী সাহাবী অর্থাৎ সা'দ ইবনু আবৃ অক্কাস (১৯) ও ত্বালহাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (১৯) অসাধারণ বীরত্ব ও অতুলনীয় বাহাদুরীর সাথে কাজ করে তথু দু'জনই মুশরিকদের সফলতা অসম্ভব করে দেন। এ দু'ব্যক্তি আরবের সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তাঁরা তীর মেরে মেরে আক্রমণকারী মুশরিকদেরকে রাসূলুলাহ (১৯) হতে দূরে সরিয়ে রাখেন।

রাস্লুল্লাহ (جنون সা'দ ইবনু আবী অক্কাস جنوب এর জন্যে স্বীয় তূণ হতে সমস্ত তীর বের করে ছড়িয়ে দেন এবং তাঁকে বলেন, (زَرُعُ فِذَكَ أَنِي وَأَرِي) 'তীর ছুঁড়তে থাক, তোমার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোন।' الرَّمُ فِذَكَ أَنِي وَأَرِي) 'তীর ছুঁড়তে থাক, তোমার উপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোন।' সা'দ عليه এর সোজন্য ও কর্মদক্ষতা এর স্কারাই অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি ছাড়া আর কারো জন্যে

রাসূলুল্লাহ (🚐) তাঁর পিতামাতা উৎসর্গিত হওয়ার কথা বলেন নি i<sup>৫</sup>

ত্বালহাহ ( এর কর্মদক্ষতা অনুমান করা থেতে পারে সুনানে নাসায়ীর একটি বর্ণনার মাধ্যমে, যাতে জাবির রাস্লুল্লাহ ( এই)-এর উপর মুশরিকদের ঐ সময়ের আক্রমণের উল্লেখ করেছেন যখন তিনি মৃষ্টিমেয় আনসারদের সাথে রয়ে গিয়েছিলেন।

জাবির 🚐 বলেন যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (😂)-এর নিকটবর্তী হয়ে গেলে তিনি বলেন,

(﴿ مَنْ لِلْقَوْمِ ) 'এদের সাথে মোকাবালা করে এমন কেউ আছ কি?'

উত্তরে ত্রালহাহ ( বলেন, 'আমি আছি।' এরপর জাবির ( আনসারদের অগ্রসর হওয়া এবং একে একে শহীদ হওয়ার কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যা সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি। জাবির ( বলেন যে, যখন তাঁরা শহীদ হয়ে যান তখন ত্রালহাহ ( সমুখে অগ্রসর হন এবং এগারো জন লোকের সমান একাই যুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতের উপর তরবারীর এমন এক আঘাত লাগে যে, এর ফলে তার হাতের আঙ্গুলিগুলো কেটে যায়। ঐ সময় তার মুখ দিয়ে 'হাস্স' শব্দ বের হয়। তখন রাস্লুল্লাহ ( ) বলেন,

(لَوْ قُلْتَ : بِشِمِ اللهِ، لَرَفَعَتْكَ الْمَلَاثِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ)

'তুমি যদি বিসমিল্লাহ বলতে তবে তোমাকে ফেরেশ্তা উঠিয়ে নিতেন এবং জনগণ দৈখতে পেত।' জাবির ( তেন যে, অতঃপর আল্লাহ তা আলা মুশরিকদেরকে ফিরিয়ে দেন। ইকলীলে হা কিমের বর্ণনা রয়েছে যে, উহুদের দিন তাঁকে ৩৯টি বা ৩৫টি আঘাত লেগেছিল এবং তাঁর শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলিদ্বয় অকেজাে হয়ে গিয়েছিল। ব

<sup>ৈ</sup> ফাতহুলবারী, ৭ম খণ্ড ৩৭৩ পৃঃ।

<sup>্</sup>রসহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, বাবু গায়ওয়াতে উহুদ ১০৮ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> কিতাবুশ শিষা বিতা'রীফি হুককিল মুসতফা (😂) প্রথম খণ্ড ৮১ পৃঃ।

<sup>ి</sup> সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৭, ২য় খণ্ড ৫৮০-৫৮১ পৃঃ।

<sup>&</sup>quot; সহীন্তল বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৭, ২য় খণ্ড ৫৮০-৫৮১ পৃঃ।

ইমাম বুখারী (রহ.) ক্রায়স ইবনু আবী হাযিম ( হেত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, 'আমি ত্বালহাহ করেছিলেন।' বিদ্যালয় বিদ্যালয় হিল। এ হাত দ্বারাই তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন নাবী ( ক্রি)-কে রক্ষা করেছিলেন।'

ইমাম তিরমিয়ীর (রহ.) বর্ণনায় রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ঐ দিন ত্বালহাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারে বলেছিলেন,

(مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى شَهِيْدٍ يَمْشِيْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ)

'কেউ যদি ভূ-পৃষ্ঠে কোন শহীদকে চলতে ফিরতে দেখতে চায় তবে সে যেন ত্বালহাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ

আবৃ দাউদ তায়ালেসী (ত্রা 'আয়িশাহ জ্রান্ত্রা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবৃ বাক্র (ত্রা যখন উহুদ যুদ্ধের আলোচনা করতেন তখন বলতেন, 'এ যুদ্ধ সম্পূর্ণটাই ত্বালহাহ (ত্রা)-এর জন্যে ছিল (অর্থাৎ এ যুদ্ধে রাস্লুল্লাহ (্রা)-কে হিফাযাত করার আসল কাজ তিনিই আন্যাম দিয়েছিলেন)। আবৃ বাক্র (ত্রা) তাঁর ব্যাপারে নিম্নের কথাও বলেন,

## يا طلحة بن عبيدُ الله قد وَجَبَثُ \*\* لك الجنان وبُوِّئتَ المَهَا العِيتَا

অর্থাৎ 'হে ত্বালহাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ 🚌, তোমার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং তুমি তোমার এখানে আয়তলোচনা হুরদের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছ।'

এ সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হতে স্বীয় সাহায্য নাযিল করেন। যেমন সহীহল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে সা'দ হাত বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'আমি উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (১৯)-কে দেখেছি, তার সাথে দু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাঁর পক্ষ হতে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। আমি এর পূর্বে এবং পরে এ দু'জন লোককে আর কক্ষনো দেখিনি।' অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা দু'জন ছিলেন জিব্রাঈল (১৯৯) ও মীকাঈল (১৯৯)। ব

त्राज्यक्षार (﴿﴿)-এর निकर जारावातः कितात्मत এकविष रुखात ज्वना ﴿﴿ إِنَّا لَهُ تَجَمُّعِ الصَّحَابَةِ حَوْلَ الرَّسُولِ ﴿ السَّمُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ

এ সব ঘটনা কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই একেবারে অকস্মাৎ এবং অত্যন্ত তৃড়িৎ গতিতে সংঘটিত হয়ে যায়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (১) র বাছাইকৃত সাহাবায়ে কেরাম, যারা যুদ্ধ চলাকালে প্রথম সারিতে ছিলেন, যুদ্ধের পট পরিবর্তন হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (১) এর নিকট দ্রুতগতিতে আসেন যাতে তাঁর কোন অঘটন ঘটে না যায়। কিন্তু তাঁরা প্রথম সারিতে থাকার কারণে এ সব খবর জানতে পারেন নি। অতঃপর যখন তাঁদের কানে এ খবর পৌছল তখন তাঁরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাসূলুল্লাহ (১) এর নিকট দৌড়িয়ে আসলেন। কিন্তু যখন তাঁরা তাঁর নিকট পৌছলেন তখন তিনি আহত হয়েই গেছেন। ৬ জন আনসারী শহীদ হয়েছেন এবং সপ্তম জন আহত হয়ে পড়ে আছেন। আর সা'দ ত্রে এবং ত্বালহাহ প্রাণপণে যুদ্ধ করে শক্রদেরকে প্রতিহত করছেন। তাঁরা পৌছা মাত্রই নিজেদের দেহ ও অন্তর দারা নাবী (১) এর চতুর্দিকে বেড়া তৈরি করে দেন এবং শক্রদের ভীষণ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেন। যুদ্ধের সারি হতে রাসূলুল্লাহ (১) এর নিকট যাঁরা ফিরে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম ছিলেন তাঁর গুহার বদ্ধু আবৃ বাক্র সিদ্দীক (২)।

<sup>ু</sup> ফাতহুলবারী, ৭ম খণ্ড ৩৬১ পৃঃ এবং সুনানে নাসায়ী, ২য় খণ্ড ৫২-৫৩ পৃঃ।

<sup>े</sup> ফাতহলবারী ৭ম খণ্ড ৩৬১ পূঃ।

<sup>°</sup> সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড ৫২৭-৫২৮ পৃঃ।

<sup>8</sup> মিশকাত, ২য় খণ্ড ৫৬৬ পৃঃ এবং ইবনু ইশাম, ২য় খণ্ড ৮৬ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ফাতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৩৬১ পৃঃ।

৬ মুখতাসার তারীখে দেমাশক ৭ম খণ্ড ৮২ পৃঃ, 'শারতে শুযুরিয়াহব' এর হাশিয়ার উদ্ধৃতিসহ ১১৪ পৃঃ।

<sup>ী</sup> সহীহল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮০ পৃঃ।

'তোমাদের ভাই ত্মালহাহ 🕮 এর তশ্রুষা কর। সে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।'

আবৃ বাক্র সিদ্দীক ( مرابع) বলেন, আমরা দেখি যে, রাস্লুল্লাহ ( المرابع)-এর চেহারা মুবারক আহত হয়েছে এবং শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া চক্ষুর নীচে গণ্ডদেশে ঢুকে আছে। আমি কড়া দুটি বের করতে চাইলে আবৃ 'উবাইদাহ ক্রিলনে, 'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বলছি যে, এ দু'টি আমাকেই বের করতে দিন।' এ কথা বলে তিনি দাঁত দিয়ে একটি কড়া ধরলেন এবং ধীরে ধীরে বের করতে তরু করলেন, যেন তিনি কষ্ট না পান। শেষ পর্যন্ত তিনি কড়াটি টেনে বের করলেন বটে, কিন্তু তাঁর নীচের একটি দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেল। এখন দ্বিতীয় কড়াটি আমিই বের করতে চাইলাম। কিন্তু এবারও তিনি বললেন, 'আবৃ বাক্র ( المرابع) আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্যে আপ্রনাকে আমি বলছি যে, এটাও আমাকেই বের করতে দিন।' এরপর দ্বিতীয়টিও তিনি আন্তে আন্তে টেনে বের করলেন। কিন্তু তাঁর নীচের আর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ ( المرابع) - বললেন, ( المرابع) - বললেন, ( المرابع)

'তোমাদের ভাই ত্বালহাহ 🚌 এর তথ্যষা কর, সে জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।'

আবূ বাক্র ( বললেন, এখন আমরা ত্বালহাহ ( বিন মনোযোগ দিলাম এবং তাঁকে সামলিয়ে নিলাম। তাঁর দেহে দশটিরও বেশী যখম হয়েছিল। ত্বালহাহ ( দিন প্রতিরোধ ও যুদ্ধে কত বীরত্বের সাথে কাজ করেছিলেন এর দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আর এ সংকটময় মুহুর্তেই প্রাণ নিয়ে খেলাকারী সাহাবাদের (﴿) একটি দলও রাস্লুল্লাহ (﴿)-এর চতুর্দিকে এসে পড়েন। তাঁরা হলেন, আবৃ দুজানাহ ﴿), আবৃ মুস'আব ইবনু 'উমায়ের ﴿), 'আলি ইবনু আবৃ জ্বালিব ﴿), সাহল ইবনু হুনায়েফ ﴿), মালিক ইবনু সিনান ﴿), আবৃ সাঈদ খুদরী ﴿)-এর পিতা, উম্মু 'উমারাহ নুসাইবাহ বিনতু কাব মাযিনিয়াহ ﴿), ক্বাতাদাহ ইবনু নু'মান ﴿), উমার ইবনুল খাতাব ﴿), হা'তিব ইবনু আবী বালতাআ'হ ﴿) এবং আবৃ ত্বালহাহ ﴿)।

## भूगितिकरमत्र ठान वृषि (نَشُرِكِينَ) अर्थोतिकरमत्र ठान वृषि (نَشَاعَفَ ضَغُطُ الْمُشْرِكِينَ)

এদিকে মুশরিকদের সংখ্যাওঁ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর ফলে তাদের আক্রমণও কঠিন হতে কঠিনতর আকার ধারণ করছিল যার ফলে শক্তি এবং চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ (১৯) ঐ কতগুলো গর্তের মধ্যে একটি গর্তে পড়ে যান যেগুলো আবৃ আ'মির ফা'সিক এ প্রকারের অনিষ্টের জন্যেই খনন করে রেখেছিল। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর হাঁটু মুবারক মচকে যায়। 'আলী ১৯) তাঁর হাত ধরে নেন এবং ত্বালহাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ক্রি) (যিনি নিজেও চরমভাবে আহত হয়েছিলেন) তাঁকে স্বীয় বক্ষে নিয়ে নেন। এরপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হ

<sup>&#</sup>x27; যা'দুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৫

না'ফে ইবনু জুবায়ের (ক্রা) বলেন যে, তিনি একজন মুহাজির সাহাবীকে বলতে ওনেছেন, 'আমি উহুদের যুদ্ধে হাযির ছিলাম। আমি দেখি যে, চতুর্দিক হতে রাস্লুল্লাহ (ক্রা)-এর উপর তীর বর্ষিত হচ্ছে, আর তিনি তীরগুলোর মাঝেই রয়েছেন। কিন্তু সমস্ত তীরই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে (অর্থাৎ তাঁকে বেষ্টনকারী সাহাবীগণ ওওলো ক্রখে নিচ্ছেন) আমি আরো দেখি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব যুহরী বলতেছিল, 'মুহাম্মদ (ক্রা) কাঁর বাহুতেই ছিলেন (আর্থাৎ তার অতি নিকটে ছিলেন) এবং তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। অভঃপর সে তাঁকে ছেড়ে সামনে এগিয়ে যায়। এ দেখে সাফওয়ান তাকে ভর্ৎসনা করে। জবাবে সে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে দেখতেই পাই নি। আল্লাহর শপথ! আমার নিকট হতে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছে। এরপর আমরা চারজন লোক তাঁকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করে বের হই। কিন্তু তাঁর কাছে পৌছতে পারি নি।'

#### অসাধারণ বীরত্ব ও প্রাণপণ লড়াই (أَيُطُولَاتُ النَّادِرَةُ) :

যাহোক এ সময় মুসলিমরা এমনভাবে বীরত্বের সাথে ও জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছেন এবং আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে মিলে না। যেমন আবৃ ত্বালহাহ (ক্রা) নিজেকে রাস্লুল্লাহ (ক্রা) এর সামনে ঢাল স্বরূপ বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি স্বীয় বক্ষ উপরে উঠিয়ে নিতেন, যাতে রাস্লুল্লাহ (ক্রা) নকে শক্রদের তীর হতে রক্ষা করতে পারেন। আনাস ক্রা বর্ণনা করেছেন যে, উহুদের দিন লোকেরা (অর্থাৎ সাধারণ মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে রাস্লুল্লাহ (ক্রা) এর নিকট আসার পরিবর্তে এদিক ওদিক পালিয়ে যায়, আর আবৃ ত্বালহাহ একটি ঢাল নিয়ে রাস্লুল্লাহ (ক্রা) এর সামনে দাঁড়িয়ে যান। তিনি একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি খুব টেনে তীর চালাতেন। এ দিন তিনি দু টি কিংবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ছিলেন।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে কোন লোক তৃণ নিয়ে গমন করলে তিনি বলতেন, (اَنَكُرُهَا لِأَبِي طَلَحَةَ) 'তোমার তৃণের তীরগুলো আবৃ ত্বালহাহ ﷺ)-এর জন্য ছড়িয়ে দাও।'

আর তিনি যখন এক একবার মাথা উঠিয়ে যুদ্ধের অবস্থা দেখতেন তখন আবৃ ত্বালহাই ( চমকিত হয়ে বলতেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ( আমার পিতামাতা আপনার প্রাণের বিনিময়ে উৎসর্গিত হোক। আমার দেহ আপনার দেহের ঢাল হোক। মাথা বের করবেন না।' এ সময় আবৃ ত্বালহাই ( রাসূলুল্লাহ ( এর প্রতিনিক্ষিপ্ত তীরগুলো নিজের বুক পেতে গ্রহণ করছিলেন।

আনাস ( থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, আবূ ত্মালহাহ নাবী ( সেই) সহ একই ঢালের মধ্যে আত্মরক্ষা করছিলেন। আবূ ত্মালহাহ ছিলেন খুব দক্ষ স্তীরন্দাজা যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নাবী কারীম ( ) গর্দান উঠিয়ে দেখতেন যে, তীরটি কোথায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

স্পাবৃ দুজানাহ ক্সে-এর বীরত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এ বিপদের মুহূর্তে তিনি রাস্লুল্লাহ (ক্সে)-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং নিজের পিঠকে করলেন ঢাল্ব। ওর উপর তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল অথচ তিনি ছিলেন অনড়।

হাতিব ইবনু বালতাআ'হ ( 'উতবাহ ইবনু আরী অক্কাসের পিছনে ধাওয়া করেন যে নাবী কারীম ( )এর দন্ত মুবারক শহীদ করেছিল। তাকে তিনি ভীষণ জোরে তরবারীর আঘাত করেন। এর ফলে তার মন্তক
দেহচ্যুত হয়ে যায়। তারপর তিনি তার ঘোড়া ও তরবারী অধিকার করে নেন। সা'দ ইবনু আরী অক্কাস ( ) তার
নিজের ঐ ভাই 'উতবাহকে নিজ হাতে হত্যা করার জন্য খুবই আকাক্ষী ছিলেন। কিন্তু এতে তিনি সফলকাম
হননি। বরং এ সৌভাগ্য হাতিব ( ) লাভ করেন।

সাহল ইবনু হুনায়েফ (২৯৯) একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (২৯৯)-এর নিকট মৃত্যুর দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অভ্যন্ত বীরত্বের সাথে মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

রাস্লুল্লাহ (২০) নিজেও তীর চালচ্ছিলেন। যেমন ক্বাতাদাহ ইবনু নু'মান ২০ বর্ণনা করেছেন, 'রাস্লুল্লাহ (২০) স্বীয় ধনুক দ্বারা এতো তীর চালিয়েছিলেন যে, ওর প্রান্ত ভেঙ্গে গিয়েছিল।' অতঃপর ঐ ধনুকটি ক্বাতাদাহ ইবনু

<sup>े</sup> যাদুল মাঅদ, ২য় খণ্ড ৯৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> স**হীহুল বুখা**রী, ২য় খণ্ড ৫৯১ পৃঃ।

<sup>ু</sup> সহীহল বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৬ পঃ।

নু'মান 😂 নিয়ে নেন এবং ওটা তার কাছেই থাকে। ঐ দিন এ ঘটনাও সংঘটিত হয় যে, ক্বাতাদাহ 😂 এর একটি চোখে চোট লেগে ওটা তাঁর চেহারার উপর ঝুলে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ হাতে ওটাকে ওর নিজ স্থানে ঢুকিয়ে দেন। এরপর তাঁর ঐ চক্ষুটিকেই খুব সুন্দর দেখাত এবং ওটারই দৃষ্টি শক্তিও বেশী তীক্ষ্ণ হয়েছিল।

আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ ক্লোক্স্বুদ্ধ করতে করতে মুখে আঘাতপ্রাপ্ত হন, ফলে তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর দেহে বিশটি কিংবা তার চেয়েও বেশী যখম হন। তাঁর পা যখম হয়, ফলে তিনি খোঁড়া হয়ে যান।

এ যুদ্ধে উম্মু 'উমারাহ নুসাইবাহ বিনতু কা'ব ক্রিল্লা নামী এক অসাধারণ মহিলাও অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি বিবি 'আয়িশাহ ক্রিল্লা ও অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে শুশ্রাষ কারিণীরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আহত সৈনিকদের পানি সরবরাহ এবং তাদের অন্যান্য প্রকার সেবা শুশ্রুষা করছিলেন। এমন সময় তিনি ভনতে পেলেন যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়েছেন এবং কুরাইশ সৈন্য রাস্লুল্লাহ (ক্রিল্লা) এক করতে শুক্ত করেছে। এ সংবাদ শ্রুবণ মাত্র উম্মু 'উমারাহ ক্রিল্লা কর্মিছেলেন। ঐ সময় মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করে রাস্লুল্লাহ (ক্রিল্লা) এর দেহ রক্ষা করছিলেন। উম্মু 'উমারাহ ক্রিল্লা কির্মিলার ক্রিল্লা করিছেলেন। ঐ সময় মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করে রাস্লুল্লাহ (ক্রিল্লা) এর দেহ রক্ষা করছিলেন। উম্মু 'উমারাহ ক্রিল্লাই কর্মাইশদেরকে ধ্বংস করতে লাগলেন। এক সময় তিনি ইবনু ক্রামিয়ার সামনে পড়ে গেলেন। ইবনু ক্রামিয়াহ তার কাঁধের উপর এত জােরে তরবারীর আঘাত করল যে, এর ফলে তার কাঁধ গভীরভাবে যখম হল। তিনিও তার তরবারী দারা ইবনু ক্রামিয়াহকে কয়েক্বার আঘাত করলেন। কিন্তু নরাধম দুটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিল বলে বেঁচে গেল। শক্রদের বর্শা ও তরবারীর আঘাতে তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত ও জর্জরিত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ বীরাঙ্গনা সে দিকে ক্রন্দেপ না করে নিজের কর্তব্য পালন করে যেতে লাগলেন। উহুদ যুদ্ধের বর্ণনাকালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ক্রিল্লা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছেন।'

উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের জাতীয় পতাকা মুস'আব ইবনু স্টমায়ের ( বি এর হাতে অর্পিত হয়েছিল। এ পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মুস'আব ( কেও প্রথম থেকেই যুদ্ধ করে আসতে হয়েছিল এবং তীর ও তরবারীর আঘাতে তার আপাদমন্তক একেবারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য কিপদের সময় দুর্ধর্ষ ইবনু ক্যমিয়াহ অগ্রসর হয়ে তাঁর দক্ষিণ বাহুর উপর তরবারীর আঘাত করল। বাহুটি কেটে যাওয়ার সাথে সাথে মুস'আব ( বি তাম হাতে পতাকা ধারণ করলেন। কিন্তু অবিলমে ইবনু ক্যমিয়াহর তরবারীর দ্বিতীয় আঘাতে তাঁর বাম বাহুটিও দেহচ্যুত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শক্রপক্ষের একটি তীর এসে তার জ্ঞান, ভক্তি ও বীরত্বপূর্ণ বক্ষটি ভেদ করে চলে গেল এবং তিনি কিন্তায় নিদ্রিত হয়ে শহীদের অমর জীবন লাভ করলেন। নাবী ( ক্রি)-এর আকৃতির সাথে মুস'আব ( বি তাম বাহুটিও সেই)-এর আকৃতির সাথে মুস'আব ( ক্রি)-এর আকৃতির সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং মুস'আব ( ক্রি)-কে শহীদ করে ইবনু ক্যমিয়াহ মুশরিকদের দিকে ফিরে গেল এবং চিৎকার করে করে বেষেণা করল যে, মুহাম্মদ ( ক্রি)-কে হত্যা করা হয়েছে।

নাবী (ﷺ)-এর শহীদ হওয়ার খবর এবং যুদ্ধের উপর এর প্রতিক্রিয়া (ﷺ):

এ ঘোষণায় নাবী (ﷺ)-এর শাহাদতের খবর মুসলিম ও মুশরিক উভয় দলের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। এ দুঃখ সংবাদ রটনার পর অধিকাংশ মুসলিমই ক্ষণিকের জন্যে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়লেন। একদল মুসলিম ইতোমধ্যেই শাহাদতপ্রাপ্ত হয়েছেন, জীবিতদের মধ্যে একদল গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনে হিশাম ২য় খণ্ড ৭১-৮৩ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯৭ পৃঃ।

(﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) শহীদ হয়েছেন শুনে একদল অস্ত্র ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ এমনকি কেউ কেউ মদীনায় পলায়ন পর্যন্ত করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর শাহাদতের এ খবরই আবার এদিক দিয়ে কল্যাণকররূপে প্রতীয়মান হয় যে, মুশারিকরা অনুভব করছিল যে, তাদের শেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং এখন বহু মুশারিক আক্রমণ বন্ধ করে মুসালিম শহীদদের মৃত দেহের মুসালা (নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়ার কাজ) করতে শুরু করে দেয়।

## রাস্পুরাহ (ﷺ)-এর উপর্পরি যুদ্ধ ও অবস্থার উপর আধিপত্য লাভ (الرَّسُولُ ﷺ क्रेंग्लूज़ोट् (ﷺ)

মুস'আব ইবনু 'উমায়ের ( ) এর শাহাদতের পর 'আলী ( ) কে রাস্লুল্লাহ ( ) পতাকা প্রদান করেন। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করে যান। সেখানে উপস্থিত অবশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামও অতুলনীয় বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ ও আক্রমণ করেন। এর দ্বারা অবশেষে এ সম্ভাবনা দেখা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ( ) মুশরিকদের সারিগুলো ভেদ করে ভিড়ের মধ্যে আগত সাহাবায়ে কেরামের দিকে পথ তৈরি করতে পারবেন। তিনি সামনে পা বাড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরামের দিকে আসলেন। সর্ব প্রথম তাঁকে চিনতে পারেন কা'ব ইবনু মা'লিক ( ) তিনি খুশীতে চিংকার করে ওঠেন, 'হে মুসলিমবৃন্দ! তোমরা আনন্দিত হও, এই যে রাস্লুল্লাহ ( ) তিনি তাঁকে ইঙ্গিত করেন, 'চুপ থাকো, যাতে মুশরিকরা আমার অবস্থান ও অবস্থানস্থলের টের না পায়।' কিন্তু কা'ব ( ) এর আগুয়াজ মুসলিমগণের কানে পৌছেই গিয়েছিল। সুতরাং তারা রাস্লুল্লাহ ( ) এর আশ্রয়ে চলে আসতে ওরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রায় ত্রিশ জন সাহাবী একত্রিত হয়ে যান।

যখন এ সংখ্যক সাহাবী সমবেত হয়ে যান তখন রাস্লুল্লাহ () পাহাড়ের ঘাঁটি অর্থাৎ শিবিরের দিকে যেতে শুকু করেন। কিন্তু এ সরে যাওয়ার অর্থ ছিল, মুশরিকরা মুসলিমগণকে তাদের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে ফেলার যে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছিল তা বিফল হয়ে যাওয়া। তাই, তারা মুসলিমগণের এ প্রত্যাবর্তনকে ব্যর্থ করার মানসে ভীষণ আক্রমণ শুকু করে দেয়। কিন্তু তা সত্বেও রাস্লুল্লাহ () ঐ আক্রমণকারীদের ভীড় ঠেলে রাস্তা তৈরি করেই ফেলেন এবং ইসলামের সিংহদের বীরত্বের সামনে তাদের কোন ক্ষমতাই টিকল না। এরই মধ্যে উসমান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুগীরাহ নামক মুশরিকদের একজন হঠকারী ঘোড়সওয়ার রাস্লুল্লাহ () এএর দিকে অগ্রসার হল এবং বলল, 'হয় আমি থাকব, না হয় সে থাকবে।' এদিকে রাস্লুল্লাহ () ওতার সাথে মোকাবালা করার জন্য থেমে গেলেন। কিন্তু মোকাবালা করার সুযোগ হল না। কেননা তার ঘোড়াটি একটি গর্তে পড়ে গেল। আর ইতোমধ্যে হারিস ইবনু সিমাহ তার নিকট পৌছে তার পায়ের উপর এমন জােরে তরবারীর আঘাত করলেন যে, সে ওখানেই বসে পড়ল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তার হাতিয়ার নিয়ে নিলেন এবং রাস্লুল্লাহ () এর খিদমতে হাযির হয়ে গেলেন। কিন্তু এরই মধ্যে আবার আব্দুল্লাই ইবনু জাবির নামক আর একজন মন্তার ঘোড়সওয়ার হারিস ইবনু সিমাহ ক্রি ক অক্রমণ করল এবং তাঁর কাঁধের উপর তরবারীর আঘাত করে যখম করে দিল। কিন্তু মুসলিমরা লাফিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। আর এদিকে মৃত্যুর সঙ্গে ক্রীড়ারত মর্দে মুজাহিদ আবৃ দুজানাই ক্রে, যিনি আজ লাল পাগড়ী বেঁধে রেখেছিলেন, আব্দুল্লাই ইবনু জাবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁকে এমন জােরে তরবারীর আঘাত করেন যে, তার মাথা উড়ে যায়।

কী আসমানী কুদরত যে, এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলাকালেই মুসলিমরা তন্দ্রাভিতৃত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিশ্রাম ও প্রশান্তি। আবৃ ত্বালহাহ ক্রেলেন, 'উহুদের যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাভিতৃত হয়ে পড়েছিলেন আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। এমনকি, আমার হাত হতে কয়েকবার তরবারী পড়ে যায়। প্রকৃত অবস্থা ছিল এরপ যে, ওটা পড়ে যাচ্ছিল এবং আমি ধরে নিচ্ছিলাম। আবার পড়ে যাচ্ছিল এবং আবারও আমি ধরে নিচ্ছিলাম।

সার কথা হল, এভাবে মরণপণ করে এ বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে পিছনে সরতে সরতে পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থিত শিবির পর্যন্ত পৌছে যান এবং বাকী সৈন্যদের জন্যেও এ সুরক্ষিত স্থানে পৌছার পথ পরিস্কার করে দেন। সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যরাও এখন রাস্লুল্লার্হ (১৯৯)-এর নিকট পৌছে গেলেন্থ খালিদের বাহিনী রাস্লুল্লাহ (১৯৯)-এর বাহিনীর সামনে অকৃতকার্য হয়ে গেল।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> **সহীহুল বুখা**রী ২য় খণ্ড ৫৮২ পৃঃ।



# উবাই ইবনু খালাফের হত্যা (مَقْتَلُ أَيْ بَنِ خَلَفٍ) :

ইবনু ইসহাক্ বর্ণনা করেছেন যে, রাস্লুলাহ (১) যখন ঘাঁটিতে পৌছে যান তখন উবাই ইবনু খালফ এগিয়ে গিয়ে বলে, 'মুহাম্মদ (১) কোথায়? হয় আমি থাকব, না হয় সে থাকবে।' তার এ কথা গুনে সাহাবায়ে কিরাম (৯) বলেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (১)! আমাদের মধ্য হতে কেউ তার উপর আক্রমণ করব কি?' উরে রাস্লুলাহ (১) বলেন, 'তাকে আসতে দাও।' সে নিকটবর্তী হলে রাস্লুলাহ (১) হারিস ইবনু সিম্মাহ ১ এর নিকট হতে একটি ক্ষুদ্র বর্শা চেয়ে নিয়ে নাড়া দেন। তিনি ওটা নাড়া দেয়া মাত্রই জনগণ এমনভাবে এদিকে ওদিকে সরে পড়ে যেমনভাবে উট তার শরীর নাড়া দিলে মাছিগুলো উড়ে যায়। এরপর তিনি তার মুখোমুখী হন এবং শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মধ্যস্থল গলার পার্ষে সামান্য জায়গা খোলা দেখে ওটাকেই লক্ষ্য করে এমনভাবে বর্শার আঘাত করেন যে, সে ঘোড়া হতে গড়িয়ে পড়ে যায়। তার ঘাড়ে খুব বড় একটা আঁচড় ছিল না, রক্ত বন্ধ ছিল, এমতাবস্থায় সে কুরাইশদের নিকট পৌছে বলে, 'মুহাম্মদ (১) আমাকে হত্যা করে ফেলেছে।' জনুগণ তাকে বলে, 'আল্লাহর কসম! তোমার মন দমে গেছে, নচেৎ তোমাকে আঘাত তো তেমন লাগে নি, তথাপি তুমি এত ছটফট করছো কেন?' উত্তরে সে বলে, 'সে মক্কায় আমাকে বলেছিল, আমি তোমাকে হত্যা করেব। এ জন্য, আল্লাহর কসম! যদি সে আমাকে থুথু দিত তা হলেও আমার জীবন শেষ হয়ে যেত।' অবশেষে এ শক্র মকা ফিরবার পথে 'সারিফ' নামক স্থানে পৌছে মৃত্যু বরণ করে। আবল আসওয়াদ (১) 'উরওয়া হাতে বর্ণনা করেছেন যে, সে বলদের মতো আওয়াজ বের করত এবং বলত, 'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ। যে কষ্ট আমি পাচিছ, যদি যুল মাজাযের সমস্ত অধিবাসী ঐ কষ্ট পেত তবে তারা সবাই মরে যেত।' তার পার প্রথা গের বর্ণনা করি পেত। যে কষ্ট আমি পাচিছ, যদি যুল মাজাযের সমস্ত অধিবাসী ঐ কষ্ট পেত তবে তারা সবাই মরে যেত।'

## ত্বালহাহ ( নাবী ( ্রে)-কে উঠিয়ে নেন ( ্রি بِالنِّيِّي । বৈ নাবী (

পাহাড়ের দিকে নাবী (﴿ )-এর প্রত্যাবর্তনের পথে একটি টিলা পড়ে যায়। তিনি ওর উপর আরোহণের চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু সক্ষম হলেন না। কেননা, একে তো তাঁর দেহ ভারী হয়েছিল, দ্বিতীয়ত, তিনি দুটি বর্ম পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তাছাড়া, তিনি কঠিনভাবে আঘাতপ্রাপ্তও হয়েছিলেন। সূতরাং ত্বালহাহ ইবন্ 'উবাইদ্রাহ ( ) নীচে বসে পড়েন এবং তাঁকে সওয়ার করিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে যান। এভাবে তিনি টিলার উপর পৌছে বলেন, ( اَلْمَهُمُ عَلَيْهُ ) 'ত্বালহাহ (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে।'

# ः (آخِرُ هُجُوْمٌ قَامَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ) अ्नितिकर्णतं रन्य आक्रमन

রাস্লুল্লাহ (﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ الللْهُ اللللْلِهُ اللللْلَّهُ الللللْكُولُكُوا الللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْ الللْلَّهُ اللللْلَّهُ اللْ

'হে আল্লাহ! এরা যেন আমাদের হতে উপরে যেতে না পারে।' অতঃপর উন্ধার ইবনু খাতাব (হ্রা) এবং মুহাজিরদের একটি দল যুদ্ধ করে তাদেরকৈ পাহাড়ের উপর হতে নীচে নামিয়ে দৈন।

ই ঘটনা হচ্ছে মকায় যখন রাস্পুলাহ (১)-এর সাথে উবাই এর সাক্ষাৎ হতো তখন সে তাঁকে বলউ, 'মুহাম্মদ (১) আমার নিকট 'আউদ'
নামক একটি ঘোড়া রয়েছে। আমি দৈনিক তাকে তিন সা' (সাড়ে সাত কিলোগ্রাম) দানা তক্ষণ করিয়ে থাকি। ওরই উপর আরোহণ করে আমি
তোমাকে হত্যা করব।' উত্তরে রাস্পুলাহ (১) তাকে বলতেন, 'ইনশাআলাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব।'

<sup>ै</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ, যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড ৭ পৃঃ।

<sup>ু</sup> মুখতাসার সীরাতুর রাস্ল (😂) শায়খ আব্ আব্দুল্লাহ প্রণীত, ২৪০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৬ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৬ পৃঃ।

মাগাযী উমভীর বর্ণনায় রয়েছে যে, মুশরিকরা পাহাড়ের উপর চড়ে বসলে রাস্লুল্লাহ () সা'দ () করেলন, (করেন।) 'তাদের উদ্যম নষ্ট করে দাও অর্থাৎ তাদেরকে পিছনে সরিয়ে দাও।' তিনি উত্তরে বললেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল () আমি একাই কিভাবে তাদের উদ্যম নষ্ট করব?' রাস্লুল্লাহ () তিন বার এ কথারই পুনরাবৃত্তি করেন। অবশেষে সা'দ () স্বীয় তৃণ হতে একটি তীর বের করেন এবং একটি লোকের উপর নিক্ষেপ করেন। লোকটি সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। সা'দ () বলেন, 'পুনরায় আমি আমার তীর গ্রহণ করি। আমি ওটা চিনতাম। ওটা দ্বারা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে মারলাম। সেও মারা গেল। তারপর আমি আবার ঐ তীর গ্রহণ কর্লাম এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে মারলাম। তাঁরও প্রাণ নির্গত হয়ে গেল। অতঃপর মুশরিকরা নীচে নেমে গেল। আমি বললাম যে এটা ব্রক্তপূর্ণ তীর। তার পর আমি ঐ তীর আমার তৃণের মধ্যে রেখে দিলাম।' এ তীর সারা জীবন সা'দ () এব কাছেই থাকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের নিকট থাকে।

#### শহীদগণের মুসলা (অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কর্তন) (ﷺ الشَّهُ الشُّهُ الشُّهُ السُّهُ السُّهُ السُّهُ المُنْهُ السُّهُ السَّهُ السَّالِي السَّهُ السَّالِ السَّهُ السَّالِي السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّالِي السَّلَّالِي السَّالِي السَّلَّالِ

এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (১)-এর বিরুদ্ধে শেষ আক্রমণ। রাস্লুল্লাহ (১)-এর পরিণাম সম্পর্কে যেহেতু মুশরিকদের সঠিক অবগতি ছিল না, বরং তাঁর শাহাদত সম্পর্কে তাদের প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, সেহেতু তারা তাদের শিবিরের দিকে ফিরে গিয়ে মকা ফিরে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ওরু করে। মুশরিকদের কিছু সংখ্যক নারী-পুরুষ মুসলিম শহীদের মুসলায় (নাক, কান ইত্যাদি কাটায়) লিগু হয়ে পড়ে। হিন্দ বিনতু 'উতবাহ হামযাহ এর কলিজা ফেড়ে দেয় এবং তা মুখে নিয়ে চিবাতে থাকে। সে ওটা গিলে নেয়ার ইচ্ছে করে। কিন্তু গিলতে না পেরে থুথু করে ফেলে দেয়। সে কাটা কান ও নাকের তোড়া ও হার বানিয়ে নেয়।

स्य পর্যন্ত युक्त कतात জন্যে মুসলিমগাণের তৎপরতা (مَدَى إِسَتِعْدَادِ أَبْطَالِ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْقِتَالِ حَتَى نِهَايَةِ الْمَعْرِكَةِ) । (مَدَى اِسْتِعْدَادِ أَبْطَالِ الْمُسْلِمِيْنَ لِلْقِتَالِ حَتَى نِهَايَةِ الْمَعْرِكَةِ)

অতঃপর এ শেষ সময়ে এমন দুটি ঘটনা সংঘটিত হয় যার দ্বারা এটা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয় যে, ইসলামের এ বীর মুজাহিদেরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্যে কেমন প্রস্তুত ছিলেন এবং আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্য কত আকাজ্ফিত ছিলেন।

১. কা ব ইবনু মালিক ( ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি ঐ মুসলিমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাঁরা ঘাঁটি হতে বাইরে এসেছিলেন। আমি দেখি যে, মুশরিকদের হাতে মুসলিম শহীদদের নাক, কান ইত্যাদি কাটা হচ্ছে। এ দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। তারপর সামনে এগিয়ে দেখি যে, একজন মুশরিক, যে ভারী বর্ম পরিহিত ছিল, শহীদদের মাঝ হতে গমন করছে এবং বলতে বলতে যাচেছ, 'কাটা বকরীদের নরম হাড়ের মতো ঢেরী লেগে গেছে।' আরো দেখি যে, একজন মুসলিম তার পথে ওৎ পেতে রয়েছেন। তিনিও বর্ম পরিহিত ছিলেন। আমি আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁর পিছনে রয়ে গোলাম। তারপর দাঁড়িয়ে গিয়ে মুসলিম ও কাফিরটিকে চোখের দৃষ্টিতে ওজন করতে লাগলাম।

এমনিভাবে যতটুকু প্রত্যক্ষ করলাম ভাতে ধারণা হল যে, মুশরিকটি দেহের বাঁধন ও সাজসরঞ্জাম উভয় দিক দিয়েই মুসলিমটির উপরে রয়েছে। এ পর্যায়ে আমি দুজনের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে উভয়ের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গোল এবং মুসলিমটি মুশরিকটিকে তরবারীর এমন আঘাত করলেন যে, ওটা তার পা পর্যন্ত কেটে চলে গেল। মুশরিক দুটুকরা হয়ে পড়ে গেল। তারপর মুসলিমটি নিজের চেহারা খুলে দিলেন এবং বললেন, 'ভাই কা'ব (ক্রে)। কেমন হল? আমি আবৃ দুজানাহ (ক্রে)।'

যুদ্ধ শেষে কিছু মুসলিম মহিলা জিহাদের ময়দানে পৌছেন। আনাস 🚌 বর্ণনা করেছেন, 'আমি 'আয়িশাহ বিনতু আবৃ বাক্র এবং উন্মু সুলায়েম -কে দেখি যে, তাঁরা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে

<sup>ু</sup> যাদুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৫ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> আল বিদয়াহ ও য়ান নিহাইয়াহ, ৪র্থ <del>খণ্ড</del> ১৭ পৃঃ।

নিয়ে পিঠের উপর পানির মশক বহন করে আনছেন এবং পানি বের করে কওমের (আহতদের) মুখে দিচ্ছেন।'' উমার (আহ) বর্ণনা করেছেন, 'উহুদের দিন উম্মু সালীত্ব ক্রিক্সী আমাদের জন্যে মশক ভরে ভরে পানি আনছিলেন।'

'সা'দ 🚌 উদ্মু আয়মান -এর বদলা নিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করুন।'

शिक्ति शिक्तिनीनाजां अत (إِلَى الشَّعْبِ) भाषित्व शिक्तिनीनाजां अत्र (إَبْعُدَ إِنْتِهَاءِ الرَّسُولِ ﷺ

যখন রাস্লুল্লাহ ( যাঁটির মধ্যে স্বীয় অবস্থানস্থলে কিছুটা স্থিতিশীল হন তখন 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব 'মহরাস' হতে স্বীয় ঢালে করে পানি ভরে আনেন। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, 'মহরাস' পাথরের তৈরি ঐ গর্তকে বলা হয় যার মধ্যে বেশী পানি আসতে পারে। আবার এ কথাও বলা হয়ে থাকে যে, 'মহরাস' উহুদের একটি ঝর্ণার নাম। যা হোক, 'আলী ( ঐ পানি নাবী ( রু)) এর খিদমতে পান করার জন্য পেশ করেন। নাবী ( রু) কিছুটা অপছন্দনীয় গন্ধ অনুভব করেন। সূতরাং তিনি ঐ পানি পান করলেন না বটে, তবে তা দ্বারা চেহারার রক্ত ধুয়ে ফেললেন এবং মাথায়ও দিলেন। ঐ সময় তিনি বলছিলেন,

## (إِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ نَبِيّهِ)

'ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর কঠিন গযব হোক, যে তার নাবী (🚎)-এর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে।'<sup>৫</sup>

সাহল সাহল বলেন, 'রাস্লুল্লাহ (ক্রেড্রা)-এর যখম কে ধুয়েছেন, পানি কে ঢেলে দিয়েছেন এবং প্রতিষেধকরপে কোন্ জিনিস প্রয়োগ করা হয়েছে তা আমার বেশ জানা আছে। তাঁর কলিজার টুকরা ফাতিমাহ জ্রিল্লা তাঁর যখম ধুচ্ছিলেন, 'আলী ক্রিট্রা ঢাল হতে পানি ঢেলে দিছিলেন এবং ফাতিমাহ ক্রিল্লা যখন দেখেন যে, পানির কারণে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না, তখন তিনি চাটাই এর অংশ নিয়ে জ্বালিয়ে দেন এবং ওর ভস্ম নিয়ে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দেন। এর ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।'

এদিকে মুহাম্মদ ইবনু মাসলামাহ ( মিষ্ট ও সুস্বাদু পানি নিয়ে আসেন। ঐ পানি নাবী ( ) পান করেন এবং কল্যাণের দু'আ করেন। যখমের ব্যথার কারণে রাসূলুল্লাই ( ) যুহরের সালাত বসে বসে আদায় করেন এবং সাহাবায়ে কিরামও ( ) তাঁর পিছনে বসে বসে সালাত আদায় করেন।

<sup>্</sup>রসহীহল বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃঃ, ২য় খণ্ড, ৫৮১ পৃঃ।

<sup>্</sup>ব সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড ৪০৩ পুঃ।

<sup>°</sup> সূতা কাটা আরব মহিলাদের বিশিষ্ট কাজ ছিল। এ জন্য সূতা কাটার ফিরকী আরব মহিলাদের এমন সাধারণ বস্তু ছিল যেরূপ আমাদের দেশে চুড়ি। এ স্থলে উল্লেখিত বাকরীতির ভাবার্থ ঠিক ওটাই,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> আসসীরাতুল হালবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড ২২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৫ পৃঃ।

<sup>৺</sup> সহীহুল বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৮৪ পুঃ।

<sup>ী</sup> আস সীরাতৃল হালবিয়্যাহ ২য় খণ্ড ৩০ পৃঃ।

बाव् त्रुष्ट्यात्नत जानम ७ उमात्र (عَنْ الْمَعْرِكَةِ) - अत्र नात्थ कत्थानकथन (وَحَدِيْثُهُ مَعَ عُمْرُ :

মুশরিকরা প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ফেললে আবৃ সুফ্ইয়ান উহুদ পাহাড়ের উপর দৃশ্যমান হল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলল, 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ ( المراققة) আছে কি?' মুসলিমরা কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বলল, 'তোমাদের মধ্যে আবৃ কুহাফার পুত্র আবৃ বাক্র আ আছে কি?' তাঁরা এবারও কোন জবাব দিল না। সে পুমরায় প্রশ্ন করে, 'তোমাদের মধ্যে উমার ইবনু খাত্তাব ( আছে কি?' সাহাবীগণ এবারও উত্তর দিলেন না। কেননা, নাবী ( ) তাদেরকে উত্তর দিতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আবৃ সুফ্ইয়ান এ তিন জন ছাড়া আর কারো ব্যাপারে প্রশ্ন করে নি। কেননা, তার ও তার কওমের এটা খুব ভালই জানা ছিল যে, ইসলাম এ তিন জনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মোট কথা, যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না তখন সে বলল, 'চলো যাই, এ তিন জন হতে অবকাশ লাভ করা গেছে।' এ কথা তনে 'উমার আর বৈর্য্য ধরতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওরে আল্লাহর শক্র। যাদের তুই নাম নিয়েছিস তাঁরা সবাই জীবিত রয়েছেন এবং এখনো আল্লাহ তোকে লাঞ্জিত করার উৎস বাকী রেখেছেন।' এরপর আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'তোমাদের নিহতদের মুসলা করা হয়েছে আর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এরূপ করতে আমি হুকুমও করিনি এবং এটাকে খারাপও মনে করিনি।' অতঃপর সে চিৎকার করে বলল, ( । এই) 'অর্থাৎ হুবল (ঠাকুর) সুউচ্চ হোক।'

নারী (﴿ اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ) তখন সাহাবীদেরকে ৰললেন, 'তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন? তারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল ﴿ اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُ) 'তোমরা বল, 'আল্লাহ সুউচ্চ ও অতি সম্মাদিত।' আবার আবৃ সুফ্ইয়ান চিৎকার করে বলল, (لَكَ عُزَى وَلَا عُزَى وَلَا عُزَى لَكُ عُرَى وَلَا عُزَى وَلَا عُزَى لَكُ مُ اللهُ الْعَزَى وَلَا عُزَى لَكُ مُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَرَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

নাবী (﴿ ﴿ পুনরায় সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা উত্তর দিছে না কেন?' তারা বললেন, 'কী উত্তর দিব?' তিনি বললেন, (﴿ مُوْلِي لَكُمُ وَلَا اللّٰهُ مَوْلَا اللّٰهُ مَوْلًا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَوْلًا اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

'উমার (🚍) এ কথার উত্তরে বলেন, 'সমান নয়। কেননা আমাদের নিহতরা জান্নাতে আছেন, আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে আছে।'

এরপর আবৃ সুক্ইয়ান বলল, 'উমার আ আমার নিকটে এসো।' রাস্লুল্লাহ ( তাঁকে বললেন, 'যাও, দেখা যাক কী বলে?' 'উমার আ নিকটে আসলে আবৃ সুক্ইয়ান তাঁকে বলে, 'আমি তোমাকে আল্লাহর মাধ্যম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, 'আমরা মুহাম্মদ ( কে হত্যা করেছি কি?' জবাবে 'উমার আ বলেন, 'আল্লাহর কসম। না, বরং এখন তিনি তোমাদের কথা ভনছেন।' আবৃ সুক্ইয়ান তখন বলল, 'তুমি আমার নিকট ইবনু ক্মিয়াহ হতে অধিক সত্যবাদী ওনির্ভর্যোগ্য।'

वमत्त जात्तकवात युक्ष कत्रात क्षिण्डा (مُوَاعَدَةُ التَّلَاقِ فِي بَدْرٍ)

ইবনু ইসহাত্ত্ব বর্ণনা করেছেন যে, আবৃ সুফ্ইয়ান এবং তাঁর সঙ্গীরা ফিরে যেতে ওরু করলে আবৃ সুফ্ইয়ান মুসলিমগণকে বলল, 'আগামী বছর বদরে আবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা থাকল।' রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তখন একজন

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৭ পৃঃ।

<sup>े</sup> অর্থাৎ কখনও একদল জয় যুক্ত হয় এবং কখনও অন্যদল। যেমন বালতি একবার একজন টেনে তোলে, আরেকবার অন্যজন

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯৩-৯৪ পৃঃ, যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড ৯৪ পৃঃ এবং সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৯ পৃঃ।

সাহাবীকে বললেন, (غُلْ: نَعَمْ، هُو بَيْنَنَا وَبَيْنَا مَوْعِدٌ) 'তুমি তাঁকে বলে, দাও ঠিক আছে, এখন আমাদের ও তোমাদের মাঝে এটার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল।'

## भ्मातिकरामत প্রত্যাগমনের সত্যাসত্য ষাচাই (نَيْكَ) بَالْمُشْرِكِينَ ﴿ التَّاتُبُتُ مِنْ مَوْقِفِ الْمُشْرِكِينَ

এরপর রাস্লুল্লাহ (﴿ 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব ﴿ কে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে বলেন, أُخُرُجُ فِيْ أَثَارِ الْقَوْمِ فَانْظُرْ مَاذَا يَضْنَعُونَ؟ وَمَا يُرِيْدُونَ؟ فَإِنْ كَانُوا قَدْ جَنَبُوا الْحَيْلَ، وَامْتَطُوا الْإِسِلَ، فَإِنَّهُمُ

يُرِيْدُونِ مَكَّةً، وَإِنْ كَالْثُوا قَدْ رَكِبُوا الْحَيْلَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَإِنَّهُمْ يُرِيْدُونَ الْمَدِيْنَة)

'(মুশরিক) কওমের পিছু পিছু যাও, অতঃপর তারা কী করে এবং তাদের উদ্দেশ্য কী তা পর্যবেক্ষণ কর। যদি দেখ যে, তারা ঘোড়াকে পার্শ্বে রেখে উটের উপর সওয়ার হয়ে চলছে, তবে জানবে যে, ফিরে যাওয়াই তাদের উদ্দেশ্য আর যদি দেখ যে, তাঁরা ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তবে জানবে যে, মদীনা (আক্রমণ করাই) তাঁদের উদ্দেশ্য।'

(وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَثِنْ أَرَادُوهَا لأَسِيْرَنَّ إِلَيْهِمْ فِيْهَا، ثُمَّ لأَنَاجِزَنَّهُمْ), ठात्रभत जिन वरनन

'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি মদীনা (আক্রমণ করাই) তাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে মদীনা গিয়ে আমি তাদের মোকাবালা করব।'

'আলী (ক্রে) বলেন, 'অতঃপর আমি তাদের পিছনে বের হয়ে দেখি যে, তারা ঘোড়াকে পাশে রেখে উটের উপর সওয়ার হয়ে আছে এবং মক্কামুখী রয়েছে।'<sup>২</sup>

## : (تَفَقُّدُ الْقَتْلِي وَالْجُرُلَى) শহীদ ও আহতদের অনুসন্ধান

কুরাইশের প্রত্যাবর্তনের পর মুসলিমরা তাঁদের শহীদ ও আহতদের খোঁজ খবর নেয়ার সুযোগ লাভ করেন। যায়দ ইবনু সাবিত ( করেন করেছেন : 'উহুদের দিন রাস্লুল্লাহ ( ) আমাকে প্রেরণ করেন যে, আমি যেন সা'দ ইবনু রাবী'র ( ) মৃতদেহ অনুসন্ধান করি এবং বলেন,

'যদি তাঁকে জীবিত দেখতে পাও তবে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং আমার কথা বলবে যে, সে নিজেকে কেমন পাছে তা রাস্লুল্লাহ () জানতে চান।' আমি তখন নিহতদের মধ্যে চক্কর দিতে দিতে তাঁর কাছে পৌছলাম। দেখি যে, তাঁর শেষ নিশ্বাস আসা যাওয়া করছে। তিনি বর্শা, তরবারী ও তীরের সন্তরেরও বেশী আঘাত পেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে সা'দ () রাস্লুল্লাহ () আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনি নিজেকে কেমন পাছেনে তা জানতে চেয়েছেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'রাস্লুল্লাহ () নক্ত)-কে আমার সালাম জানাবেন এবং তাঁকে বলবেন যে, আমি জানাতের সুগন্ধি পাছি। আর আপনি আমার কওম আনসারদেরকে বলবেন যে, যদি তাদের একটি চক্ষুও নড়তে থাকে এবং এমতাবস্থায় শক্ত রাস্লুল্লাহ () পর্যন্ত পৌছে যায় তবে আল্লাহ তা আলার নিকট তাদের কোন ওযর চলবে না।' আর এ মুহুর্তে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।'

মুসলিমরা আহতদের মধ্যে উসাইরিমকেও দেখতে পান, যার নাম ছিল 'আম্র ইবনু সা'বিত। তাঁর প্রাণ ছিল তখন ওষ্ঠাগত। ইতোপূর্বে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হতো, কিন্তু তিনি কবুল করতেন না। এ জন্য মুসলিমরা (বিস্মিতভাবে) পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করেন, 'এ উসাইরিম কিভাবে এখানে আসল? আমরা তো তাকে

<sup>&#</sup>x27; ইবনু হিশাম, ২য় ঋণ ৯৪ পৃঃ।

ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯৪ পৃঃ, হাফেজ ইবনু হাজর (রঃ) ফাতহুল বারী, সপ্ত খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, মুশরিকদের উদ্দেশ্য যাচাই করার জন্য সা'আদ ইবনু আবী আক্কাস 🚌 রওয়ানা হয়েছিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> যা'দুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম যে, সে এ দ্বীনের বিরোধী ছিল। তাই, তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উসাইরিম, কোন্ জিনিস তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে? তোমার সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উত্তেজনা, না ইসলামের আকর্ষণ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'ইসলামের আকর্ষণ। আসলে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূল (هَا مُو مِنْ أَمْلِ الْجُنِّية) করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে শরীক হয়েছি। তারপর যে অবস্থায় রয়েছি তা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।' এ কথা বলার পরই তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে যান। মুসলিমরা রাস্লুল্লাহ (هَوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنِّية) 'সে জান্লাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল।'

আবৃ হুরাইরাহ (আ) বলেন, 'অথচ তিনি আল্লাহর জন্যে এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করেন নি। (কেননা, ইসলাম গ্রহণের পর কোন সালাতের সময় হওয়ার পূর্বেই তিনি শহীদ হয়ে যান)।'

বা আটজন মুশরিককে হত্যা করেছিল। তাকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। মুসলিমরা তাকে উঠিয়ে বনু যাফারের মহল্লায় নিয়ে গেলেন এবং সুসংবাদ শুনালেন। সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমার যুদ্ধ তো শুধু আমার কওমের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই ছিল। এটা না থাকলে আমি যুদ্ধই করতাম না।' এরপর যখন তার যখমের কারণে সে অত্যধিক যন্ত্রণা অনুভব করল তখন সে নিজেকে জবাই করে আত্মহত্যা করল। এরপর যখনই রাস্লুল্লাহ (﴿﴿ النَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّالِ ) সে জাহান্নামী, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্য ছাড়া স্বদেশ বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে যুদ্ধকারীদের পরিণাম এরপই হয়ে থাকে, যদিও সে ইসলামের পতাকার নীচে রাস্লুল্লাহ (﴿ ﴿ ) এবং সাহাবীদের (﴿ ) সাথে শরীক হয়ে যুদ্ধ করে।

পক্ষান্তরে, নিহতদের মধ্যে বনু সা'লাবাহর একজন ইহুদীকে পাওয়া যায়। যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল তখন সে তার কওমকে বলেছিল, 'হে ইহুদীদের দল আল্লাহর কসম! তোমরা জান যে, মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।' তারা উত্তরে বলেছিল, 'কিন্তু আজ তো শনিবার।' সে তখন বলেছিল, 'তোমাদের জন্যে কোন শনিবার নেই।' অতঃপর সে নিজের তরবারী এবং সাজ-সরপ্তাম উঠিয়ে নেয় এবং বলে, 'আমি যদি নিহত হই তবে আমার মাল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অধিকারে চলে যাবে। তিনি তা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবেন।' এরপর ঐ ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যায় এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মন্তব্য করেন, ঠিনুই কর্মিই) 'মুখাইরীক একজন উত্তম ইহুদী ছিল।'

## स्टीमगनत्क वकविष्ठकत्रन ও माक्न (وَدَفْنُهُمْ)

এ সময় রাস্লুল্লাহ (🚎) নিজেও শহীদদেরকে পরিদর্শন করেন এবং বলেন,

أَنَا أَشْهَدُ عَلَى هُؤُلَاءِ إِنَّهُ مَا مِنْ جَرِيْجٍ يُجْرَحُ فِي اللهِ إِلَّا وَاللهِ بَعَثَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْى اللَّوْلُ لَوْلُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

'আমি এ লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকব। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উঠাবেন যে, তাঁর ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বইতে থাকবে। রঙ তো রক্তেরই হবে, কিন্তু সুগন্ধি হবে মিশকের মতো।'

কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ) তাঁদের শহীদদেরকে মদীনায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন শহীদদেরকে ফিরিয়ে এনে তাঁদের শাহাদতের স্থানেই দাফন করেন

<sup>ু</sup> যাদু'ল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৪ পুঃ। ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৯০ পুঃ।

<sup>ै</sup> যাদুল মাআ'দ, ২য় খণ্ড ৯৭-৯৮ পৃঃ এবং ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৮ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ৮৮-৮৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> **ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড** ৯৮ পৃঃ।

এবং আরো নির্দেশ দেন যে, তাঁদের অন্তঃ শুক্ত এবং চর্ম নির্মিত (যুদ্ধের) পোষাক যেন খুলে নেয়া না হয়, আর গোসল দেয়া ছাড়াই যে অবস্থায় তাঁরা রয়েছেন সেই অবস্থাতেই যেন তাঁদেরকে দাফন করে দেয়া হয়। তিনি দু'দুজনকে একই কাপড়ে জড়াতেন এবং দু' কিংবা তিন শহীদকে একই কবরে দাফন করতেন এবং প্রশ্ন করতেন, (الَّهُمُ أَكُرُ أَخُدُا لِلْقُرُانِ؟) 'এদের মধ্যে কুরআন কার বেশী মুখস্থ ছিল?' সাহাবী যার দিকে ইশারা করতেন তাকেই তিনি কবরে আগে রাখতেন এবং বলতেন, (أَنَا شَهِيْدُ عَلَى هُؤُلَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ) 'কিয়ামতের দিন আমি এ লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করবা' আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনু হারাম على এবং 'আম্র ইবনু জমূহ কে একই কবরে দাফন করা হয়। কেননা তাঁদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।'

হান্যালার (২) মৃতদেহ অদৃশ্য ছিল। অনুসন্ধানের পর এক জায়গায় এমন অবস্থায় দেখা গেল যে, যমীন হতে উপরে রয়েছে এবং ওটা হতে টপ্ টপ্ করে পানি পড়ছে। এ দেখে রাস্লুল্লাহ (২) সাহাবায়ে কিরামকে জানালেন যে, 'ফেরেশ্তারা একে গোসল করিয়ে দিচছেন।' তখন নাবী কারীম (২) বললেন, المَالُونَ الْمَالُهُ مَا 'তাঁর বিবিকে জিজেস কর প্রকৃত ব্যাপারটি কী ছিল?' তাঁর বিবিকে জিজেস করা হলে তিনি তার প্রকৃত ঘটনাটি বলেন। এখান থেকেই হান্যালা (২) এর নাম (غَسِيْلُ الْمَلَائِكَ فِي ) (অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ কর্তৃক গোসল প্রদন্ত) হয়ে যায়। ব

রাসূলুল্লাহ (১) তাঁর চাচা হাম্যাহ এব অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাঁর ফুফু সাফিয়াহ আগমন করেন এবং তিনিও তাঁর ভ্রাতা হাম্যাহ (১) তাঁর পুত্র যুবাইর (১) কে বলেন যে, তিনি যেন তাঁর মাতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর ভাইকে দেখতে না দেন।

এ কথা শুনে সাফিয়াহ বলেন, 'এটা কেন? আমি জানতে পেরেছি যে, আমার ভাই এর নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই আল্লাহর পথে রয়েছে। সুতরাং তার উপর যা কিছু করা হয়েছে তাতে আমি পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট আছি। আমি পুণ্য মনে করে ইনশাআল্লাহ ধৈর্য্য ধারণ করব।' অতঃপর তিনি হামযাহ ক্রি-এর নিকট আসেন, তাঁকে দেখেন, তাঁর জন্যে ইন্নালিল্লাহ পড়েন এবং দুআ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তারপর রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর নির্দেশ অনুযায়ী হামযাহ ক্রি-কে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ ক্রি-এর সাথে দাফন করা হয়। তিনি হামযাহ ক্রি-এর ভাগিনা এবং দুখভাইও ছিলেন।

ইবনু মাসউদ ( বর্ণনা করেছেন, রাস্পুলাহ ( হামযাহ ইবনু আবদিল মুন্তালিব হাল-এর জন্যে যেভাবে কেঁদেছেন তার চেয়ে বেশী কাঁদতে আমরা তাঁকে কক্ষনো দেখি নি। তিনি তাঁকে ক্বিবলাহমুখী করে রাখেন। অতঃপর তাঁর জানাযায় দাঁড়িয়ে তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে, শব্দ উঁচু হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে শহীদদের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। খাব্বাব ইবনু আরাত বর্ণনা করেছেন যে, হামযাহ এর জন্যে কালো প্রান্তবিশিষ্ট একটি চাদর ছাড়া কোন কাফন পাওয়া যায় নি। ঐ চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করলে পা খোলা থেকে যেত এবং পা আবৃত করলে মাথা খোলা থেকে যেত। অবশেষে মাথা ঢেকে দেয়া হয় এবং পায়ের উপর ইযখার হাস চাপিয়ে দেয়া হয়। ব

আবুর রহমান ইবনু আউস ক্রিবর্ণনা করেছেন, 'মুস'আব ইবনু 'উমায়ের ক্রি শহীদ হন এবং তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাঁকে একটি মাত্র চাদর দারা তাঁর মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকত এবং পা ঢাকলে মাথা খোলা থেকে যেত।' এ অবস্থার কথা খাকাবিও ক্রি বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু এটুকু বেশী বলেছেন, '(এ অবস্থা

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড ৯৮ পৃঃ, এবং সহীত্ত্রব্যারী, ২য় খণ্ড ৫৮৪ পৃঃ।

<sup>ৈ</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড, ৯৪ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> এটা ইবনে শাযানের বর্ণনা। শায়খ আব্দুল্লাহর মুখতাসারুস সীরাহ এর ২৫৫ পৃঃ দ্রঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> এটা মুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত এক প্রকার সুগন্ধময় ঘাস যা বহু জায়গায় চায়ে ফেলে দিয়ে চা তৈরি করা হয়। আরবে এ ঘাস এক হতে দেড় হাত পর্যন্ত লমা হয়। আর হিন্দুস্তানে এটা এক মিটারের চেয়েও বেশী লমা হয়।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> মুসনাদে আহমদ, মিশকাত, ১ম খণ্ড ১৪০ পৃঃ।

দেখে) নাবী (﴿ الْحَكُوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ الْإِذْخَى ) তার মাথা ঢেকে দাও, আর তার পায়ের উপর ইযখার (ঘাষ) ফেলে দাও।"

ताम्बूबार (ﷺ)-মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন এবং তাঁর নিকট দুআ করেন (الرَّسُولُ ) :

ইমাম আহমদ (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা মক্কার পথে ফিরে যায় তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ)-কে বলেন, 'তোমরা সমানভাবে দাঁড়িয়ে যাও, আমি কিছুক্ষণ আমার মহিমান্বিত প্রতিপালকের প্রশংসা ও গুণগান করব।' এ আদেশ অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ) তাঁর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে যান। তিনি বলেন,

(اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَصْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللهُمَّ أَبُسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكْتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ )

'হে আল্লাহ! আপনার জন্যেই সমন্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ! যে জিনিসকে আপনি প্রশন্ত করেন ওটাকে কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না, আর যে জিনিসকে আপনি সংকীর্ণ করে দেন ওটাকে কেউ প্রশন্ত করতে পারে না। যাকে আপনি পথস্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না এবং যাকে আপনি পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ প্রথম্রষ্ট করতে পারে না, যেটা আপনি আটকে রাখেন ওটা কেউ প্রদান করে না, আর যেটা আপনি প্রদান করেন ওটা কেউ আটকাতে পারে না, যেটাকে আপনি দূর করে দেন ওটাকে কেউ নিটকবর্তী করতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের উপর স্বীয় বরকত, রহমত, অনুগ্রহ এবং রিযুক্ প্রশন্ত কুরে দিন।

(اللهُمَّ إِنِيْ أَشَأَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَرُولُ اللهُمَّ إِنِيْ أَشَأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْحُوفِ اللهُمَّ إِنِيْ عَائِذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ اللهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الإِيْمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهُ إِلَيْنَا الْكُمُّ وَالْهُمَّ وَالْهُمَّ وَالْهُمَّ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ اللهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَخْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَخْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَخْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَخْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَأَخْيِنَا مِلْكُ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلَ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَدَابَكَ وَلَا مَفْتُونِيْنَ اللهُمَّ قَاتِلُ الْكُمَّ وَيُعْلَى مَا اللهُمَّ قَاتِلُ الْكَعَابُ وَيُعْلَى وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلَ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَدَابَكَ وَلَا مَفْتُونِيْنَ اللهُمَّ قَاتِلُ الْكَعَلَى اللهُمَّ قَاتِلُ الْكِمَّابُ إِلَّهُ الْحُقِّى )

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন নিয়ামতের জন্যে প্রার্থনা করছি যা স্থায়ী থাকে এবং শেষ হয় না। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দারিদ্রের দিনে সাহায্যের এবং ভয়ের দিনে নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার অকল্যাণ হতে এবং যা কিছু দেন নি তারও অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং ওটাকে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। আর কুফর, ফিসক ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিন এবং আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিম থাকা অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং মুসলিম থাকা অবস্থায় জীবিত রাখুন। আর আমরা লাঞ্ছিত হই এবং ফিংনায় পতিত হই তার পূর্বেই আমাদেরকে সংলোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি ঐ কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন এবং কঠিন শান্তি দিন, যারা আপনার নাবীদেরকে অবিশ্বাস করে এবং আপনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। হে আল্লাহ! ঐ কাফিরদেরকেও ধ্বংস করুন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, হে সত্য মা'বৃদ।'

<sup>&#</sup>x27; সহীহল বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৭৯ ও ৫৮৪ পৃঃ।

২ সহীহুল বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ। মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড ৩২৪ পৃঃ।

मिनाय প্राज्ञावर्णन व्यवस्थ्यमा अविकार प्राप्तावर्ण प्राप्तावर्य प्राप्तावर्ण प्राप्तावर्ण प्राप्तावर्ण प्राप्तावर्ण प्राप्तावर्ण प्र

শহীদদের দাফন কাফন এবং মহা মহিমান্বিত আল্লাহর গুণগান ও তাঁর নিকট দু'আর কাজ শেষ করে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন। যুদ্ধকালে সাহাবায়ে কিরাম (ﷺ) হতে প্রেম ও আত্মত্যাগের অসাধারণ ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক তেমনই পথ চলাকালে মুসলিম মহিলাগণ হতেও সত্যবাদিতা ও আত্মত্যাগের বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছিল।

পথে চলাকালেই সা'দ ইবনু মু'আয (المحتاب) এর মা রাস্লুল্লাহ (المحتاب) এর নিকট দৌড়াতে দৌড়াতে আসেন। এ সময় সা'দ ইবনু মু'আয (المحتاب) রাস্লুল্লাহ (المحتاب) এবং তাঁর পুর 'আয়র মা।' রাস্লুল্লাহ (المحتاب) তখন 'মারহাবা' বলেন। অতঃপর তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে থেমে যান এবং তাঁর পুর 'আয়র ইবনু মু'আয (المحتاب) তখন 'মারহাবা' বলেন। অতঃপর তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে থেমে যান এবং তাঁর পুর 'আয়র ইবনু মু'আয (المحتاب) তখন দাহাদতের উপর সমবেদনাসূচক কালেমা পাঠ করে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দেন। তখন তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাস্ল (المحتاب) যখন আমি আপনাকে নিরাপদ দেখতে পেয়েছি তখন সব বিপদই আমার কাছে অতি নগণ্য।' তারপর রাস্লুল্লাহ (المحتاب) উহুদের শহীদদের জন্যে দু'আ করেন এবং বলেন, 'গ্র্নুল্লাই (المحتاب) ভিন্নুল্লাই (المحتاب) 'হে উন্মু সা'দ المحتاب তুমি খুশী হয়ে যাও এবং শহীদদের পরিবারের লোকদেরকে সুসংবাদ তনিয়ে দাও যে, তাঁদের শহীদরা সবাই এক সাথে জানাতে রয়েছে। আর তাঁদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে তাঁদের সবারই শাফা'আত কবুল করা হবে।'

সা'দ (اللهُمَّ أَذْهِبُ حُزْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْبِرُ مُصِيْبَتِهِمْ، وَاجْبِرُ مُصِيْبَتِهُمْ، وَاجْبِرُ مُصِيْبَتِهِمْ، وَاجْبِرُ مُصِيْبَتِهِمْ، وَاجْبِرُ مُسْتِيتِهِمْ، وَالْبَاعِيْبَ وَالْمُعْلَقِيْنِهُمْ، وَالْعَلَقِيْبِ وَالْمُعْلِقِيْهِمْ، وَالْعِلْمُ عَلَيْهِمْ، وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللّهُمْ اللَّهُمْ الْمُرْبِعِيْبَهُمْ وَالْعَلْمُ اللَّهُمْ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُمْ الْعَلْمُ اللَّهُمْ الْعَلَالِهُ اللَّهُمْ اللَّهْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُمْ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّلْعُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ৯৯ পৃঃ।

رَأَحْسِنْ الحَلْفَ عَلَى مَنْ خُلِفُوْا) 'হে আল্লাহ! তাঁদের অন্তরের দুঃখ দূর করে দিন, তাঁদের বিপদের বিনিময় প্রদান করুন এবং জীবিত ওয়ারিসদেরকে উত্তমরূপে দেখা শোনা করুন।'

### রাসূলুলাহ (ﷺ) अদीনায় (الرَّسُولُ (ﷺ)

সেদিন হিজরী তৃতীয় সনের ৭ই শাওয়াল শনিবার সন্ধ্যার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (﴿ الْمَسِلِيْ عَنْ هٰذَا دَمَهُ يَا بُنَيَّهُ، فَوَاللّهِ لَقَدْ صَدَقَيْ الْيُومَ ) মদীনায় পৌছেন। বাড়িতে তিনি তাঁর নিজের তরবারীটি ফাতিমাহ ব্রুল্লা-কে দিয়ে বলেন, (الْمُسِلِيْ عَنْ هٰذَا دَمَهُ يَا بُنَيِّهُ، فَوَاللّهِ لَقَدْ صَدَقَيْ الْيُومَ ) শমা! এর রক্ত ধুয়ে দাও। আল্লাহর কসম! এটা আজ আমার নিকট খুবই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।' তারপর 'আলী তেওঁ তাঁর তরবারীখানা ফাতিমাহ ব্রুল্লা-এর দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এটারও রক্ত ধুয়ে ফেল। আল্লাহর শপথ! এটাও আজ অত্যন্ত সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।' তাঁর এ কথা খনে রাস্লুল্লাহ (﴿ ) তাঁকে বললেন, وَلَئِنْ كُنْتَ الْقِتَالَ، لَقَدْ صَدَقَ مَعَكَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَأَبُو دُجَانَة সাথে সুহায়েল ইবনু হুনায়েফ ﴿ এবং আবৃ দুজানাহ ﴿ ওবং বিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে। বি

#### শহীদ ও কাফির হত্যা সংখ্যা (قَتْلَى الْفَرِيْقِيْنَ) :

অধিকাংশ বর্ণনাকারী একমত যে, মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন, যাঁদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই ছিলেন আনসার, অর্থাৎ তাঁদের পঁয়ষট্টি জন লোক শহীদ হয়েছিলেন, খাযরাজ গোত্রের একচল্লিশ জন এবং আউস গোত্রের চবিশে জন। একজন ইহুদী নিহত হয়েছিল এবং মুহাজির শহীদদের সংখ্যা ছিল মাত্র চারজন।

এখন বাকী থাকল কুরাইশদের নিহতদের সংখ্যা নিয়ে কথা। ইবনু ইসহাক্টের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল বাইশ জন। কিন্তু আসহাবে মাগায়ী এবং আহলুস সিয়ার এ যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং যাতে যুদ্ধের বিভিন্ন স্থানে নিহত মুশরিকদের যে আলোচনা এসেছে তাতে গভীরভাবে চিন্তা করে হিসাব করলে এ সংখ্যা বাইশ নয়, বরং সাঁইত্রিশ হয়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

## 

মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধ হতে ফিরে এসে (তৃতীয় হিজরী সনের ৮ই শাওয়াল শনিবার ও রবিবার মধ্যবর্তী) রাত্রে উদ্বেগপূর্ণ অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। যুদ্ধ তাঁদেরকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। তবুও তাঁরা মদীনার পথে ও গমনাগমন স্থলে সারারাত পাহারা দিতে থাকেন এবং তাঁদের প্রধান সেনাপতি রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর হিফাযতের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কেননা, যে কোন দিক থেকেই তাঁর আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

## হামরাউল আসাদ অভিযান (غَرْوَةُ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ) :

এদিকে রাস্লুল্লাহ ( সুষ্ট অবস্থার উপর গভীর চিন্তা করে সারা রাত কাটিয়ে দেন। তাঁর আশজ্জা ছিল, যদি মুশরিকরা এ চিন্তা করে যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের পাল্লা তারী থাকা সত্ত্বেও তারা কোন উপকার লাভ করতে পারেনি, তাহলে তারা অবশ্যই লচ্জিত হবে এবং রাস্তা হতে ফিরে এসে মদীনার উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালাবে এ জন্যে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যে প্রকারেই হোক তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে।

আহলে সিয়ারের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উহুদ যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর ৮ই শাওয়াল রবিবার সকালে ঘোষণা করেন যে, শত্রুদের মোকাবালার জন্যে বের হতে হবে। সাথে সাথে তিনি এ

<sup>ু</sup> আস সীরাতৃল হালবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড, ১০০ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ১২২-১২৯ পৃঃ, ফাতহুলবারী, ৭ম খণ্ড, ৩৫ পৃঃ এবং মুহাম্মদ আহমদ বাশমীল রচিত 'গাযওয়ায়ে উহুদ ২৭৮, ২৭৯ ও ২৮০ পৃঃ।

ঘোষণাও দেন যে, (اَ عَنَىٰ اللهِ الهُ اللهِ ال

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ( বিনি উহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেন নি, এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নাবী কারীম ( কে)-এর খিদমতে আরজ পেশ করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ( কে) আমি চাচ্ছি যে, আপনি যে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন আমিও যেন সে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করি। কিন্তু যেহেতু এ যুদ্ধে (উহুদ) আমার পিতা তাঁর সন্তানদের দেখাশোনার জন্য আমাকে বাড়িতে রেখে দেন সেহেতু আমি তাতে শরীক হতে পারিনি। অতএব, আমাকে অভিযানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগদান করা হোক।' রাসূল কারীম ( ক্র) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন।

রাসূলুল্লাহ (ক্রিট্র) আগের মতো রণসাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অগ্রগামী হয়ে চলতে থাকলেন। আর সবাই চলছিলেন পায়ে হেঁটে। কর্মসূচী অনুযায়ী মদীনা হতে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌছে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে আশজ্জা করছিলেন যে, মুশরিকরা মদীনায় প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা ভাবনা করবে, তা ছিল সম্পূর্ণ সত্য।

মুশরিকরা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে 'রাওহা' নামক স্থানে পৌছে যখন শিবির স্থাপন করল তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, আমরা কোন কাজই করতে পারলাম না এবং আমাদের উদ্দেশ্য সফল হল না। আবৃ সুফ্ইয়ান, 'ইকরামা প্রভৃতি দলপতিগণ বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ (ক্রিট্রু) আহত এবং তার অধিক সংখ্যক ভক্তই আঘাতে জর্জরিত, এ অবস্থায় মদীনা আক্রমণ না করে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই যুক্তিসম্মত হচ্ছে না। মুসলিমগণকে সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করার জন্যই আমরা এত উদ্যোগ আয়োজন করলাম এবং সবকিছুই বিধ্বস্ত করে ফেললাম। এখন তার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, অথচ আমরা ফিরে যাচ্ছি, দু'দিন পরেই তারা আবারও সামলিয়ে উঠবে, তখন আমাদের উদ্দেশ্য সহজ সাধ্য হবে না। কেননা, তাদের শান-শওকত ও শক্তি কিছুটা খর্ব হলেও তাদের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেছে যারা আবার তোমাদের মাথাব্যথার কারণ হবে। অতএব, তোমাদের উচিত যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে তাদের মূলোৎপাটন করে ফেলবে।

আবৃ সুফ্ইয়ান বিভিন্ন গোত্রের যে সমস্ত লোকদেরকে নানাভাবে প্রশুব্ধ করে নিজেদের দলে আনয়ন করেছিলেন তারা বলতে লাগল, 'কী করতে এসেছিলাম আর কী করে যাচ্ছি। মদীনা আক্রমণ করে ধর্মের শক্রদেরকে বিধ্বস্ত করে ফেলব, মদীনার সমস্ত ধন-সম্পদ লুটে নিব, তাদের যুবতী ও কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট করব এবং যা খুশী তাই করব। কিন্তু এখন দেখছি এ সব কিছুই হল না। আমাদেরকে উল্টো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। তাই তারা সিদ্ধান্ত করল যে, মদীনা আক্রমণ করতেই হবে। উমাইয়ার পুত্র সাফওয়ান এর প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু কেউই তার কথা গ্রাহ্য করল না।

কিন্তু এ ধরণের কথাবার্তা থেকে ধারণা করা যায় যে, এটা ছিল মুশরিক কুরাইশদের একটি সাধারণ অভিমত যারা উভয় পক্ষের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখত না। কিন্তু সাফওয়ান বিন উমাইয়া, যিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি এ মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এরপ কাজ কর না। আমার ভয় হয় যে, মদীনার যারা উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তোমরা এ অবস্থায় ফিরে চল। এখন বিজয় রয়েছে তোমাদেরই। অন্যথায় আমার ভয় হয় যে, যদি এখন মদীনা আক্রমণ কর তাহলে বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু অধিক সংখ্যক লোকই এ মত গ্রহণ করল না এবং সিদ্ধান্ত হল যে, মদীনা আক্রমণ করতে হবে।

তখনো তারা শিবির ছেড়ে বের হয়নি এমন সময় মা'বাদ ইবনু আবী মা'বাদ খুয়া'য়ী তথায় গিয়ে হাজির হল। মা'বাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আবৃ সুফ্ইয়ান কিছুই জানত না। তাই তাকে দেখেই আবৃ সুফ্ইয়ান সাগ্রহে বলে উঠলেন, 'এ যে, মা'বাদ'। সংবাদ কী? মা'বাদ উত্তর দিল, 'সংবাদ আর কী, এখনই সরে পড়।' আবৃ সুফ্ইয়ান প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কী, মুহাম্মদ (১৯৯০) সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে না কি?' মা'বাদ জবাবে বলল, 'আছে বৈ কি। মুহাম্মদ (১৯৯০) বিপুল আয়োজনে অগ্রসর হচ্ছেন। এবার মদীনার প্রত্যেক মুসলিমই যোগদান করেছে।' এ কথা ভনে আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'আরে সর্বনাশ! তুমি বলছ কী? তাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকু বিনষ্ট করতে, তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করতে দৃঢ় সংকল্প করে আমরা মদীনার দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছি, মুহাম্মদ (১৯৯০) প্রত্যুষে আবার যুদ্ধ যাত্রা করেছে, এটাও কি সম্ভব? তুমি বলছ কী?' মা'বাদ জবাব দিল 'বলছি ভালই, এখনও মানে মানে সরে পড়। মুসলিম বাহিনী এসে পড়তে বেশী দেরী নেই, শীঘই সরে পড়।'

এমতাবস্থায় কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মনে ভীষণ ভীতি সঞ্চার হলো এবং তারা মক্কায় ফিরে যাওয়া ব্যতীত তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা দেখতে পেল না। আবৃ সুফ্ইয়ান তখন সকলকে মক্কার পথে যাত্রা করার আদেশ প্রদান করলেন। কুরাইশ বাহিনী আর কাল বিলম্ব না করে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হল। তবে আবৃ সুফ্ইয়ান একটা কাজ করল যে, মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿)}) যেন মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন না করেন এ জন্যে তাদের পাশ দিয়ে গমনকারী আব্দুল ক্বায়স গোত্রের এক কাফেলার লোকদেরকে বলেন, 'আপনারা মুহাম্মদ (﴿﴿﴿))-কে আমাদের একটি পয়গাম পৌছিয়ে দিবেন কি? আমি ওয়াদা করছি যে, আপনারা যখন মক্কা আসবেন তখন আমি এর বিনিময়ে আপনাদের উটগুলো যতো বহন করতে পারে ততো কিশমিস প্রদান করব।'

ঐ লোকগুলো বলল, 'জ্বী হঁ্যা পারব।'

আবূ সুফ্ইয়ান তখন তাদেরকে বললেন, 'মুহাম্মদ (ﷺ)-কে এ খবর পৌছে দিবেন যে, আমরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে খতম করে দেয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।'

এরপর এ কাফেলা যখন হামরাউল আসাদে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কিরামের পাশ দিয়ে গমন করে তখন তাদেরকে আবৃ সুফ্ইয়ানের এ পয়গাম শুনিয়ে দেয় এবং বলে,

﴿إِنَّ التَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَاللهُ ذُوْ فَصْلِ عَظِيْمٍ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক (মুশরিকরা) জামায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর, কিছু এটা তাঁদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক!' তারপর তাঁরা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিলেন, কোন অনিষ্ট তাঁদেরকে স্পর্শ করে নি, এবং আল্লাহ যাতে সম্ভষ্ট তাঁরা তারই অনুসরণ করেছিলেন এবং আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল

(সূরাহ আল-'ইমরান (৩) : ১৭৩-১৭৪)

রাস্পুলাহ (১) রবিবার হামরাউল আসাদে পৌছেছিলেন এবং সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর ৯ই, ১০ই এবং ১১ই শাওয়াল তথায় অবস্থান করেছিলেন, এরপর মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। ফিরবার পূর্বে আবৃ আয্যা জুমাহী রাস্পুলাহ (১)-এর হাতে বন্দী হয়। এ ছিল ঐ ব্যক্তি যে বদরের যুদ্ধে বন্দী

হওয়ার পর দারিদ্র ও কন্যার আধিক্যের কারণে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি পেয়েছিল। শর্ত ছিল, সে ভবিষ্যতে কখনও রাসূলুল্লাহ (১)-এর বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করবে না। কিছু সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে কবিতার মাধ্যমে নাবী (১) ও সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকে। অতঃপর উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে সে নিজেও আগমন করে, তাকে প্রেফতার করে যখন রাসূলুল্লাহ (১) র খিদমতে হাযির করা হয় তখন সে বলতে শুরু করে: 'মুহাম্মদ (১)! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমার শিশু সন্তানদের খাতিরে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি অঙ্গীকার করছি যে, এরপ অপরাধমূলক কাজ আর কখনও করব না।' নাবী (১) উত্তরে বলেন,

'এখন এটা হতে পারে না যে, মক্কায় ফিরে গিয়ে নিজের কপালে হাত মেরে বলবে, 'আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-কে দু'দুবার প্রতারিত করেছি। মু'মিনকে এক ছিদ্র হতে দু'বার দংশন করা হয় না।' এরপর তিনি যুবাইর ﷺ-কে অথবা আ'সিম ইবনু সাবিত ﷺ-কে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরা তাকে হত্যা করেন।

অনুরূপভাবে মক্কার একজন গুপ্তচরও মারা যায়। তার নাম ছিল মু'আবিয়া ইবনু মুগীরাহ ইবনু আবিল আস। সে ছিল আবুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নানা। উহুদের দিন মুশরিকরা যখন মক্কার দিকে ফিরে যায় তখন সে তার চাচাতো ভাই 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান ভা-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। 'উসমান ভা রাসূলুল্লাহ (ভা-)-এর নিকট তার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাস্লুল্লাহ (ভা-) তাকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করেন যে, সে যদি মদীনায় তিন দিনের বেশী অবস্থান করে তবে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু মদীনা যখন মুসলিম সৈন্য হতে শূন্য হয়ে গেল তখন এ লোকটি কুরাইশের গোয়েন্দাগিরি করার জন্য মদীনায় তিন দিনের বেশী থেকে যায়।

অতঃপর যখন মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনায় ফিরে আসে তখন সে পালাবার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দ ইবনু হারিসাহ ﷺ ও 'আম্মার ইবনু ইয়াসার ﷺ)-কে নির্দেশ দেন তারা যেন ঐ ব্যক্তির পিছু নিয়ে তাকে হত্যা করেন।

হামরাউল আসাদ অভিযানের বর্ণনা পৃথক নামে দেয়া হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা উহুদ যুদ্ধেরই একটা অংশ ও পরিশিষ্ট।

এই হলো উহুদ যুদ্ধে জয়-পরাজয় পর্যালোচনা। ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধের যথেষ্ট পর্যালোচনা করেছেন যে এ যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে না পরাজয় হয়েছে? এ যুদ্ধে মুশরিকরা তাদের সপক্ষে ভাল কিছু করতে পেরেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকম্ভ যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মূলত তাদের হাতেই ছিল। অন্যপক্ষে নিজেদের কর্মদোষে মুসলমানদেরই জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বেশি। হ্যাঁ, মুমিনদের একটি দলের মনমানসিকতা একেবারেই ভঙ্গে পড়েছিল এবং যুদ্ধের হাল কুরাইশদের পক্ষেই ছিল। তবে এমন কতক বিবেচ্য বিষয় রয়েছে যার ফলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না যে, মুশরিকদের বিজয় হয়েছিল। যেমন, আমরা বলতে পারি, মান্ধী বাহিনী মুসলিম শিবিরের দখল নিতে পারে নি এবং ব্যাপক ও কঠিন বিপদের মুহুর্তেও মাদানী বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে মদিনায় পালিয়ে যায় নি। বরং তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে নেতৃত্বের কেন্দ্রে একত্রিত হয়। আর তাদের হাত এমন ভেঙ্গে পড়েনি যে, মান্ধী বাহিনী তাদেরতে পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে এবং মদিনা বাহিনীর একজন সৈন্যও মান্ধী বাহিনীর হাতে বন্দী হয় নি। কাফিররা মুসলিমদের থেকে কোন গনীমতের মালও সংগ্রহ করতে পারেনি। মুসলিম সৈন্যবাহিনী তাদের শিবিরে অবস্থান করেছে; কিন্তু মুশরিকরা তৃতীয় দফায় যুদ্ধের জন্য সেখানে অবস্থান করেনি এমনকি জয়লাভকারী বাহিনীর যে সাধারণ নীতি আছে, তারা যুদ্ধ ময়দানে এক, দু বা

উহন যুদ্ধ এবং হামরাউল-আসাদ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ যাদুল মাজাদ ২য় খণ্ড, ১১-১০৮ পৃঃ, ইবুন হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬০-১২৯ পৃঃ, ফাতহুল বারী শারাহ, সহীহুল বুখারী, ৭ম খণ্ড, ৩৪৫-৩৭৭ পৃঃ এবং শায়খ আব্দুল্লাহর মুখতাসাক্রস সীরাহ ২৪২-২৫৭ পৃঃ জমা করা হয়েছে। আরও অন্যান্য সূত্রগুলোর হাওয়ালা সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে দেয়া হয়েছে।

তিনদিন অবস্থান করবে- মাক্কী বাহিনী তাও করেনি। বরং তারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে এবং মুসলমানদের পূর্বেই তারা যুদ্ধ ময়দান পরিত্যাগ করে। পরে মুশরিক বাহিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করেও নারী ও ধনসম্পদ লুষ্ঠনের জন্য মদিনাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। অথচ স্পষ্ট বিজয়ের এটা অন্যতম লক্ষণ।

সবিকছু পর্যালোচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, মক্কার কুরাইশদের পক্ষে বিজয় লাভ না হলেও এটা সম্ভব হয়েছিল যে, যুদ্ধের পট পরিবর্তনের পর মুসলমানদের সীমাহীন ও যথেষ্ট ক্ষতি সাধনের পরও রেহাই পেয়ে যায়। তবে এটাকে মুশরিকদের বিজয় কক্ষনোই বলা যায় না। বরং আবৃ সুফ্ইয়ানের দ্রুত পলায়ন করা ও প্রত্যাবর্তন করা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তৃতীয় দফায় যুদ্ধ করলে তার বাহিনীর নিদারুন ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারে সে খুবই ভীত ছিল। আর বিশেষ করে গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ আবৃ সুফয়ানের স্বীয় অবস্থান হতে এটা আরো ভালভাবে বোঝা যায়।

এরপ অবস্থায় আমরা এ যুদ্ধকে এক দলের বিজয় ও অন্য দলের পরাজয় না বলে অমীমাংসিত যুদ্ধ বলতে পারি, যাতে উভয় দল নিজ নিজ সফলতা ও ক্ষয়-ক্ষতির অংশ লাভ করেছে। অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন এবং নিজেদের শিবিরকে শক্রদের অধিকারে ছেড়ে দেয়া ছাড়াই যুদ্ধ করা হতে বিরত হয়েছে। আর অমীমাংসিত যুদ্ধ তো এটাকেই বলা হয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করে বলেছেন:

﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَرْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَّا تَأْلُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾

এ (শক্র) কওমের পশ্চাদ্ধাবনে দুর্বলতা দেখাকেনা, কেননা যদি তোমরা কষ্ট পাও, তবে তোমাদের মত তারাও তো কষ্ট পায়, আর তোমরা আল্লাহ হতে এমন কিছু আশা কর, যা তারা আশা করে না।

[আন-নিসা (৪): ১০৪]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি সাধনে ও ক্ষতি অনুভব করণে এক সেনা বাহিনীকে অন্য সেনা বাহিনীর সাথে উপমা দিয়েছেন। যার মর্মার্থ হল, দুই পক্ষেরই অবস্থান সমপর্যায়ের ছিল। উভয় পক্ষই এমন অবস্থায় ফিরে এসেছে যে, কেউ কারোরই উপর জয়ী হতে পারে নি

### এ যুদ্ধের উপর কুরআনের ব্যাখ্যা (الْقُرْآنُ يَتَحَدَّثُ حَوْلَ مَوْضُوْعِ الْمَعْرِكَةِ)

পরবর্তীতে কুরআন নাযিল হলে তাতে এ যুদ্ধের এক একটি মনযিলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং বিশদ ব্যাখ্যা করে ঐ কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলোর ফলে মুসলিমগণকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আর এ ধরণের ফায়সালাকৃত সময়ে ঈমানদার এবং এ উম্মতকে (যারা অন্যান্য উম্মতের মোকাবালায় শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে) যে সব উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে অস্তিত্বে আনা হয়েছে, ওগুলোর দিক দিয়ে এখনও তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে কী কী দুর্বলতা রয়েছে সেগুলো বলে দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে মুনাফিক্বদের বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। তাদের অন্তরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ক্ষ্মুট্র)-এর বিক্রদ্ধে যে শত্রুতা লুক্কায়িত ছিল তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সরলমনা মুসলিমগণের অন্তরে এ মুনাফিক্বরা এবং তাদের ভাই ইহুদীরা যে কুমন্ত্রণা ছড়িয়ে রেখেছিল তা দূরীভূত করা হয়েছে। এ প্রশংসনীয় হিকমত এবং উদ্দেশ্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা এ যুদ্ধের ফল ছিল।

এ युक्त সম্পর্কে স্রাহ আল-ইমরানের ষাটিটি আয়াত নায়িল হয়েছে। সর্ব প্রথম য়ৢয়ের প্রাথমিক মনয়িলের
 উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে, [ ١٢١ : ال عمران عمران كَبُوّئ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿ [ ال عمران ٢٠١ ]

(স্মরণ কর) যখন তুমি সকাল বেলায় তোমার পরিজন হতে বের হয়ে মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করছিলে। আলু 'ইমরান (৩): ১২১]

তারপর শেষে এ যুদ্ধের ফলাফল ও রহস্যের উপর ব্যাপক আলোকপাত করে ইরশাদ হয়েছে,
﴿ مَا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيْزَ الْحَبِيْثَ مِنَ الطّيّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبُ وَلَّهُ اللّهُ لِيَكُولُو عَلَيْهُ ﴾ الْغَيْبُ وَلْكِنَ اللّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرً عَظِيْمً ﴾

অসৎকে সং থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ মু'মিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে গায়িবের বিধান জ্ঞাত করেন না, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বেছে নেন, কাজেই তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রস্লগণের প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা ঈমান আন আর তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তোমাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।' [আলু 'ইমরান (৩): ১৭৯]

## ﴿ الْحِصْمُ وَالْغَايَاتُ الْمَحْمُودَةُ فِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ) प्रक आश्वार ठा जानात निक्स উष्मणा ७ तरुगा (الْحِصْمُ وَالْغَايَاتُ الْمَحْمُودَةُ فِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ)

আল্পামা ইবনুল কাইয়্যেম এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। হাফেয ইবনু হাজার (রঃ) বলেছেন যে, ওলামারা (ইসলামী পণ্ডিতগণ) বলেছেন যে, গাযওয়ায়ে উহুদ ও তার মধ্যে মুসলিমগণের পরাজয়ে মহান আল্লাহর ওরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও উপকার নিহিত ছিল। যেমন অবাধ্যতার প্রায়ন্টিত্ত ও বাধা না মানার দুর্বিপাক সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করা, কারণ তীরন্দাজগণকে নিজ স্থানে জয় ও পরাজয় উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকার জন্য রাস্লুল্লাহ (ক্রেট্রু) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে কেন্দ্র পরিত্যাগ করেছিল যার পরিণতি হিসেবে এ পরাজয়। একটি উদ্দেশ্য রাস্লগণের সুন্নাতের প্রকাশ করা, তাঁদেরকে প্রথমে বিপদে ফেলেশেষে বিজয়ী করা হয়। আর তাতে এ রহস্যও লুক্কায়িত আছে যে, যদি তাঁদেরকে বরাবর বিজয়ী করা হয়, তাহলে মুসলিম সমাজে এমন সব লোকের অনুপ্রবেশ ঘটবে যারা মুমিন নয়। তখন সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে না। আর যদি বরাবর পরাজয়ের পর পরাজয়ের সম্মুখীন হতো তাহলে নাবী প্রেরণের উদ্দেশ্যই সফল হবে না। কাজেই আকাজ্রিত উদ্দেশ্য প্রণের জন্য জয় পরাজয় দুটিরই প্রয়োজন আছে যাতে সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। কারণ মুনাফিক্বদের কপটতা মুসলিমগণের নিকট গোপন ছিল। যখন এ ঘটনা সংঘটিত হল তখন মুনাফিক্বণণ কথা ও কর্মে প্রকাশ করে দিল। আর মুসলিমগণ জানতে পারল যে, তাঁদের মধ্যেই নিজেদের শক্র বর্তমান। কাজেই মুসলিমগণ তাদের মোকাবালা করার জন্য প্রস্তুত ও সতর্ক হলেন।

একটা উদ্দেশ্য বা রহস্য এটাও ছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য আসতে বিলম্ব ঘটলে ন্ম্রতার সৃষ্টি হয় ও আত্ম-অহংকার নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই পরীক্ষায় পড়ে যখন মুসলিমগণ বিপন্ন হয়ে পড়লেন তখন তাঁরা ধৈর্য্য অবলম্বন করলেন আর মুনাফিকুগণ হা-হুতাশ আরম্ভ করে দিল।

একটা উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীগণের জন্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে এমন অনেক মর্যাদা (জান্নাত) তৈরি করেছেন, যেখানে তাঁদের আমল দ্বারা পৌঁছা সম্ভব নয়। কাজেই বিপদ ও পরীক্ষার মধ্যে এমন অনেক উপায় নিহিত রেখেছেন যদ্দ্বারা তাঁরা সেই সব মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন।

আর একটা হিকমত বা রহস্য ছিল, শাহাদত লাভ আওলিয়া কিরামের সর্বাপেক্ষা বড় পদমর্যাদা। কাজেই এ পদমর্যাদা তাঁদের জন্য সরবরাহ করে দেয়া হয়েছিল।

আরও একটি রহস্য নিহিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ শক্রদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ কুফরী, অত্যাচার ও আল্লাহর ওলীগণকে কষ্ট দেওয়াতে সীমাতিরিক্ত অবাধ্যতা (করার পরিণতিতে) ঈমানদারগণকে গোনাহ হতে পাক ও পরিচ্ছন্ন করলেন ও বিধর্মী কাফিরগণকে ধ্বংস ও নিঃশেষ করলেন। ২

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৯১-১০৮ পৃঃ।

২ ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৩৪৭ পৃঃ।

# السَّرَايَا وَالْبُعُوثُ بَيْنَ أُحُدٍ وَالْأَحْزَابِ

### উহুদ ও আহ্যাব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সারিয়্যাহ ও অভিযানসমূহ

উহুদের অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক পরিস্থিতি মুসলিমগণের সুখ্যাতি ও শক্তি সামর্থ্যের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে। এতে তাঁদের মনোবলের জোয়ার ধারায় কিছুটা ভাটার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এর ফলে বিরুদ্ধবাদীগণের অন্তর থেকে ক্রমান্বয়ে মুসলিম ভীতি হাস পেতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিমগণের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিভিন্ন দিক থেকে মদীনার উপর বিপদাপদ ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়। ইহুদী, মুনাফিক্ব এবং বেদুঈনগণ প্রকাশ্য শক্রতায় লিপ্ত হয় এবং মুসলিমগণকে অপমান করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তাদের এ চক্রান্ত ও শক্রদের উদ্দেশ্য ছিল এমনভাবে ইসলামের মূলোৎপাটন করে ফেলা যাতে কোনদিনই মুসলিমগণ আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। উহুদের পর দু'মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই এ লক্ষে বনু আসাদ গোত্র মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

অন্যদিকে চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'আযাল এবং ক্বারাহ গোত্র এমন এক চক্রান্তমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে ১০ জন সাহাবীকে শাহাদতের পেয়ালা পান করতে হয়। অধিকন্ত, এ সফর মাসেই বনু 'আমির প্রধান হীন চক্রান্ত ও শঠতার মাধ্যমে ৭০ জন সাহাবী (﴿﴿﴿﴿)})-কে শহীদ করে। এ ঘটনাকে 'বীরে মা'উনাহর ঘটনা' বলা হয়। ঐ সময়ে বনু নাযিরও প্রকাশ্যে শক্রতা আরম্ভ করে দেয়। এমনকি ৪র্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে তারা নাবী কারীম (﴿﴿﴿)})-কে হত্যার জন্যও চেষ্টা করে। এদিকে বনু গাত্বাফানের সাহস এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, চতুর্থ হিজরীর জমাদাল উলা মাসে মদীনা আক্রমণের সময়সূচি নির্ধারণ করে বসে।

মূল কথা হচ্ছে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণের যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের একের পর এক নানা বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা প্রসূত পরিচালনার মাধ্যমে সকল প্রকার চক্রান্ত, শঠতা ও বৈরিতা অতিক্রম করে পুনরায় গৌরব ও মর্যাদার সুউচ্চ আসনে মুসলিমগণকে প্রতিষ্ঠিত করতে পুরোপুরি সক্ষম হন। এ ব্যাপারে নাবী কারীম (ﷺ)-এর সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল হামরাউল আসাদ পর্যন্ত মুশরিকগণের পশ্চাদ্ধাবন করা। এ পদক্ষেপের ফলে নাবী কারীম (ﷺ)-এর সৈন্যদলের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারণ, এ পদক্ষেপ এতই গুরুত্ব ও বীরত্বপূর্ণ ছিল যে, এর ফলে প্রতিপক্ষণণ, অর্থাৎ মুশরিক, মুনাফিল্ব ও ইহুদীগণ একদম স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলে কারীম (ﷺ) আরও এমন সব সামরিক পদক্ষেপ অবলম্বন করেছিলেন যা শুধু মুসলিমগণের হৃতগৌরব পুন: প্রতিষ্ঠায় সাহায্যই করে নি, বরং তার বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতেও প্রভূত সাহায্য করেছিল। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

## (ك) षाव् त्रामामारत षा (سَرِيَّةُ أَبِيْ سَلَمَةَ) : (سَرِيَّةُ أَبِيْ سَلَمَةَ)

উহুদ যুদ্ধের পর সর্ব প্রথম মুসলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করে বনু আসাদ বিন খুযায়মাহ গোত্র। মদীনায় এ মর্মে খবর পৌঁছায় যে, খুওয়াইলিদের দু' ছেলে ত্বালহাহ ও সালামাহ নিজ দলের লোকজন এবং অনুসারীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য বনু আসাদকে আহ্বান জানাচছে। এ সংবাদ অবগত হয়ে নাবী কারীম (ﷺ) অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে দেড় শত সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করেন এবং আবু সালামাহর হস্তে পতাকা প্রদান করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে সেই বাহিনী প্রেরণ করেন। বনু আসাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই আবু সালামাহ (ﷺ) অতর্কিতভাবে তাদের আক্রমণ করেন, যার ফলে তারা হতচকিত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী তাদের পরিত্যক্ত উট ও বকরীর পাল এবং প্রাপ্ত গণীমতের মালামালসহ নিরাপদে মদীনা ফিরে আসেন। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীকে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় নি।

এ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরী মুহার্রম মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর। এ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আবৃ সালামাহ (क्क्क)-এর উহুদ যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে প্রাপ্ত ব্যথা পুনরায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

## (२) षातृपृक्षां विन छनारेन (بَعْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ) - अत्र प्राचित्र प्राचित्र प्राचित्र (بَعْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ) :

চতুর্থ হিজরীর মুহার্রম মাসের ৫ তারীখে এ মর্মে একটি সংবাদ পাওয়া যায় যে, খালিদ বিন সুফ্ইয়ান হ্যালী মুসলিমগণকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ করছে। শত্রুপক্ষের এ দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ।

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস ( মদীনার বাইরে ১৮ দিন অবস্থানের পর মুহার্রমের ২৩ তারীখে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি খালিদকে হত্যা করে তার মস্তক সঙ্গে নিয়ে আসেন। নাবী কারীম ( )-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি যখন মন্তকটি তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেন তখন তিনি তাঁর হাতে একটি 'আসা' (লাঠি) প্রদান করে বলেন, 'এটা কিয়ামতের দিন আমার ও তোমার মাঝে একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকবর্তী হল এ প্রেক্ষিতে তিনি সেই আসাটিকে তাঁর লাশের সঙ্গে কবরে দেয়ার জন্য অসিয়ত করলেন।

#### (७) त्रायी'त्र घटना (بَعْثُ الرَّحِيْمِ) :

এ গোত্রের একশত তীরন্দাজ তাঁদের অনুসন্ধান করতে থাকে। পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে গিয়ে নাগালের মধ্যে তাদের পেয়ে যায়। সাহাবাগণ একটি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় বনু লাহ্ইয়ান তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার পর বলতে থাকে, 'তোমাদের সঙ্গে এ মর্মে আমরা ওয়াদাবদ্ধ হলাম যে তোমরা যদি নীচে নেমে আস তাহলে আমরা কাউকেও হত্যা করব না। 'আসিম তাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। কিন্তু শক্রপক্ষের অবিরাম তীর বর্ষণের ফলে ৭ জন শাহাদতবরণ করেন। জীবিত রইলেন ৩ জন। তারা হচ্ছেন খুবাইব (), যায়দ বিন দাসিন্নাহ () এবং আরও একজন। আবারও বনু লাহ্ইয়ান তাদের ওয়াদা পুনর্ব্যক্ত করলে তাঁরা নীচে নেমে আসেন।

কিন্তু নাগালের মধ্যে পেয়েই তারা ওয়াদা ভঙ্গ করে ধনুকের ছিলা দ্বারা তাঁদের বেঁধে ফেলে। অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃতীয় সাহাবী তাদের সঙ্গে যেতে অঙ্গীকার করেন। তারা তাঁকে জোর করে সঙ্গে নি যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে। এদিকে খুবাইব (ক্রা) এবং যায়দ নি দাসিন্নাহকে (ক্রা) মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। এ সাহাবীদ্বয় বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদে হত্যা করেছিলেন।

<sup>&#</sup>x27; যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

<sup>ै</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬১৯-৬২০ পৃঃ।

খুবাইব ( কিছু দিন যাবৎ বন্দী অবস্থায় মক্কাবাসীদের নিকট থাকেন। অতঃপর মক্কাবাসীগণ তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যায়। তাঁকে শূলে চড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, 'দু' রাকাআত সালাত পড়ার জন্য সময় ও সুযোগ আমাকে দেয়া হোক।' তাঁকে সময় দেয়া হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে সালাম ফেরানোর পর তিনি বলেন, 'যদি তোমাদের এ বলার ভয় না থাকত যে আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরও দীর্ঘ সময় যাবৎ এ সালাত আদায় করতাম।'

এরপর তিনি বলেন, (اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا)

'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকেও অবশিষ্ট রেখো না।

এ কথার পর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد قاربوا أبناءهم ونساءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع

অর্থ: আমার শত্রুগণ তাদের দলবল ও তাদের গোত্রসমূহকে আমার চারদিকে একত্রিত করেছে এবং তাদের সকলেই এক স্থানে একত্রিত হয়েছে।

তারা আমার হত্যার দৃশ্য অবলোকন করার জন্য তাদের সম্ভান-সম্ভতি এবং নারীদেরকেও একত্রিত করেছে। আর আমাকে হত্যা করার জন্য প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় এক খেজুর বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হয়েছে।

إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد يضعوا لحيي وقد بؤس مطعمي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمع

হে আরশের মালিক (আল্লাহ)! আমাকে হত্যার ব্যাপারে আমার সঙ্গে তারা যা করতে চায় তুমি আমাকে তাতে ধৈর্য্য ধারণের শক্তিদান কর। কারণ, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আমার মাংসগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এবং মৃত্যুর মাধ্যমে আমার সকল আশা আকাজ্ফার নিরসন ঘটাবে।

আমাকে হত্যার পূর্বে কুফরী গ্রহণ করা কিংবা মৃত্যুবরণ করা এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ তারা দিয়েছিল, কিন্তু কুফরী গ্রহণ না করে ধর্মের পথে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছি। তখন আমার নয়ন যুগল বিনা অস্থিরতায় অশ্রু প্রবাহিত করেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে আমি অস্থির হই নি, বরং তাদের অন্যায় আচরণ ও নির্দ্ধিতার কারণে ক্ষোভে দুঃখে আমার নয়ন যুগল অশ্রু-সিক্ত হয়েছে।

لَسْتُ أَبَالِيْ حِيْنَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلْهِ مَصْرَعِي وَذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَشَأَ يُنَا لِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَرَّعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَإِنْ يَشَأَ يَعَالَى اللَّهِ مُعَرَّعِي اللَّهِ مَا يَتَا اللَّهِ وَإِنْ يَشَأَ

আমি যখন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর পথে কাফিরদের হাতে নিহত হচ্ছি তখন আমার হত্যা যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন, আমি কোন কিছুকে ভয় করি না।

আমি জানি যে, মহান আল্লাহর সম্ভুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমার মৃত্যু হচ্ছে। মহান আল্লাহ ইচ্ছে করলে আমার শরীরের বিখণ্ডীকৃত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই বরকত দান করতে পারেন।'

এরপর খুবাইব ( কে আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'তোমার নিকট এটা কি পছন্দনীয় যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ ( কে)-কে আমাদের এখানে পেয়ে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে আর তুমি নিজ আত্মীয় স্বজনসহ জীবিত থাকবে?' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমার নিকট এটা তো সহনীয়ই নয় যে, আমি আপন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেঁচে থাকি এবং তার পরিবর্তে মুহাম্মদ ( কে)-কে যেখানে তিনি অবস্থান করছেন একটি কাঁটার আঘাত লেগে যায় এবং সে আঘাতে তিনি ব্যথিত হন।'

এরপর মুশরিকরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করল এবং তাঁর লাশ দেখানোর জন্য লোক নিযুক্ত করে দিল। কিন্তু 'আমির বিন উমাইয়া যামরী ( তথায় আগমন করলেন এবং রাত্রিবেলা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে লাশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে কাফন-দাফন করলেন। খুবাইব ( তার করেছিল 'উক্বাহ বিন হারিস। খুবাইব ( তার পিতা হারিসকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, খুবাইব ( সর্বপ্রথম সম্মানিত ব্যক্তি যিনি হত্যার মুহূর্তে দু' রাক'আত সালাত আদায় করার প্রথা চালু করেছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল, অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না।

দ্বিতীয় সাহাবী যাকে এ ঘটনায় ধরা হয়েছিল তিনি ছিলেন যায়দ বিন দাসিন্নাহ। সাফওয়ান বিন উমাইয়া তাকে ক্রয় করে নিয়ে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

কুরাইশগণ 'আসিম ক্লো-এর দেহের অংশ বিশেষ আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে সনাজ করা। কারণ বদর যুদ্ধে তিনি বিশিষ্ট কোন এক কুরাইশ প্রধানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন এক ভীমকলের ঝাঁক প্রেরণ করলেন যারা কুরাইশ লোকজনদের দুরভিসন্ধি থেকে এ লাশ হেফাজত করল। কুরাইশদের পক্ষে লাশের কোন অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হল না। 'আসিম আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই এ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন। 'উমার যখন এ ঘটনা অবগত হলেন তখন বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে তাঁর মৃত্যুর পরেও হেফাজত করেন যেমনটি করেন জীবিত অবস্থায়।

## (৪) বি'রে মা'উনাহর মর্মান্তিক ঘটনা (يَأْسَاةُ بِثْرِ مَغُونَةِ)

যে মাসে রাযী' এর ঘটনা সংঘটিত হয় ঠিক সেই মাসেই বি'রে মা'উনাহর বেদনাদায়ক ঘটনাও সংঘটিত হয়। এ ঘটনা রাযী'র ঘটনার চেয়েও কঠিন ও বেদনাদায়ক।

এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, আবৃ বারা' 'আমির বিন মালিক যিনি 'মুলায়েবুল আসিনাহ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (বর্শা নিয়ে যিনি খেলা করেন) এক দফা মদীনায় নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না কিংবা তা থেকে সরেও গেলেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে (ﷺ) নাজদবাসীগণের নিকট প্রেরণ করেন তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে বলে আশা করি।'

রাস্লুল্লাহ (﴿ الْإِنْ أَخَافُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدٍ) 'নাজদবাসীদের থেকে নিজ সাহাবীগণ সম্পর্কে আমি ভয় করছি।'

আবৃ বারা' বললেন, 'তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন।'

এ কারণে ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে ৪০ জন এবং সহীহুল বুখারীর তথ্য মোতাবেক ৭০ জন সাহাবাকে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) তাঁর সঙ্গে প্রেরণ। ৭০ জনের সংখ্যাটি সঠিক বলে প্রমাণিত। মুন্যির বিন আমিরকে (বনু সায়েদা গোত্রের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল এবং 'মু'নিক লিইয়ামূত' (মৃত্যুর জন্য স্বাধীনকৃত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ সাহাবাবৃন্দ (﴿﴿﴿﴾) ছিলেন বিজ্ঞ, ক্কারী, এবং শীর্ষ স্থানীয়। তাঁরা দিবা ভাগে জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আহলে সুফ্ফাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন ও কুরআন শিক্ষা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রি বেলা আল্লাহর সমীপে মুনাজাত ও সালাতের জন্য দপ্তায়মান থাকতেন। এ ধারা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁরা মা'উনাহর কৃপের নিকট গিয়ে পৌছলেন। এ কৃপটি বনু 'আমির এবং হাররাহ বনু সুলাইমের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।

সেই স্থানে শিবির স্থাপনের পর এ সাহাবীগণ (緣) উম্মু সুলাইমের ভ্রাতা হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্রসহ আল্লাহর শত্রু 'আমির বিন তুফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রটি পাঠ করা তো দূরের

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ১৬৯-১৭৯ পৃঃ। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৯৯ পৃঃ, স<del>হীত্ল বুখা</del>রী ২য় খণ্ড ৫৬৮-৫৬৯, ৫৮৫ পৃঃ।

কথা তার ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি হারামকে পিছন দিক থেকে এত জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, দেহের অপর দিক দিয়ে ফুটা হয়ে বের হয়ে গেল। বর্শা-বিদ্ধ রক্তাক্তদেহী হারাম বলে উঠলেন, 'মহান আল্লাহ! কাবার প্রভুর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি।'

এর পরপরই আল্লাহর শত্রু আমির অবশিষ্ট সাহাবাদের (﴿ৣ) আক্রমণ করার জন্য তার গোত্র বনু আমিরকে আহ্বান জানাল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আবৃ বারা'র আশ্রমে ছিলেন সেহেতু তারা সেই আহ্বানে সাড়া দিল না। এদিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে বনু সুলাইমকে আহ্বান জানাল। বুন সুলাইমের তিনটি গোত্র উসাউয়া, রে'ল এবং যাকওয়ান এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ (﴿﴿ৣ)-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন বাদে সকলেই শাহাদত বরণ করলেন। কেবলমাত্র কা'ব বিন যায়দ (ﷺ) জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহীদগণের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

তাছাড়া আরও দু'জন সাহাবী- 'আম্র বিন উমাইয়া যামরী ( এবং মুন্যির বিন 'উক্বা বিন আমির ( উট চরাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে তাঁরা পাখী উড়তে দেখে সেখানে গিয়ে পৌছেন। অতঃপর মুন্যির তাঁর বন্ধুগণের সঙ্গে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। 'আম্র বিন উমাইয়া যামরীকে বন্দী করা হয়। কিন্তু যখন তারা অবগত হয় যে, মুযার গোত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে তখন আমির তার কপালের চুল কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ হতে- যার উপর একটি দাসকে স্বাধীন করার মানত ছিল-তাঁকে মুক্ত করে দেয়।

'আম্র বিন উমাইয়া যামরী ( বেদনা-দায়ক ঘটনার খবর নিয়ে মদীনায় পৌছলেন। ৭০ জন বিজ্ঞ মুসলিমের এ হৃদয় বিদারক শাহাদত উহুদ যুদ্ধের ক্ষতকে আরও বহুগুণে বর্ধিত করে তোলে। কিন্তু উহুদের তুলনায় এ ঘটনা আরও মর্মান্তিক ছিল এ কারণে যে, এ যুদ্ধে মুসলিমগণ শক্রদের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিমগণ চরম এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

'আম্র বিন উমাইয়া যামরী (২৯৯) প্রত্যাবর্তনকালে কানাত উপত্যকার প্রান্তভাগে অবস্থিত ক্বারক্বারাহ নামক স্থানে পৌছে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করেন। বনু কিলাব গোত্রের দু' ব্যক্তিও তথায় অবস্থান গ্রহণ করে। তারা উভয়েই যখন ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে তখন 'আম্র বিন উমাইয়া (২৯৯) তাদেরকে নিশ্চিক্ত করে ফেলল। তাঁর ধারণা ছিল যে, এদের হত্যা করে তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। অথচ তাদের দু' জনের নিকট রাস্লুল্লাহ (২৯৯)-এর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ছিল, কিন্তু 'আম্র বিন উমাইয়া (২৯৯) তা জানতেন না। কাজেই, মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যখন তিনি রাস্লুল্লাহ (২৯৯)-কে ব্যাপারটি অবহিত করেন তখন তিনি বললেন যে, (১৯৯) 'তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ যাদের শোনিত পাতের খেসারত অবশ্যই আমাকে করতে হবে।' এরপর রাস্লুল্লাহ (২৯৯) মুসলিম এবং তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ইহুদীদের নিকট থেকে শোনিত পাতের খেসারত একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটাই পরিণামে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।' এর বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

মা'উনাহ এবং রাযী'র উল্লেখিত বেদনা-দায়ক ঘটনাবলীতে যা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছিল রাস্লুল্লাহ (ﷺ) এতই ব্যথিত হয়েছিলেন এবং এ পরিমাণ চিন্তিত ও মর্মাহত হন যে, যে সকল গোত্র ও সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সাহাবীগণকে (﴿﴿) হত্যা করে, নাবী কারীম (﴿) এক মাস যাবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সমীপে বদ দু'আ করতে থাকেন। তিনি ফজরের সালাতে রে'ল, যাকওয়ান, লাহইয়ান এবং

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ১৮৩-১৮৫ পৃঃ। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১০৯-১১০ পৃঃ এবং সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৪ ও ৪৮৬ পৃঃ।

<sup>ै</sup> ইমাম ওয়াকেদী লিখেছেন যে, 'রাযী" এবং 'মাউনা' ঘটনার সংবাদ রাস্লুস্থাহ (🚐)-এর নিকট একই রাত্রিতে পৌছেছিল। ত আনাস 📟 হতে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, বীরে মাউনার মর্মাজিক ঘটনায় নাবী কবীম (৯)-কে যে পরিমাণ ব্যথিত ১

<sup>ঁ</sup> আনাস 🚌 হতে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনায় নাবী করীম (🐃)-কে যে পরিমাণ ব্যথিত ও মর্মাহত হতে দেখা গিয়েছিল অন্য কোন ব্যাপারেই তাঁকে এত অধিক পরিমাণে মর্মাহত হতে দেখি নি। শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসাক্রস সীরাহ ২৬০ পৃঃ।

উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্-দোয়া করেন এবং বললেন যে, (عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ) 'উসাইয়া আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফারমানী করেছে।'

আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে স্বীয় নাবীর উপর আয়াত অবতীর্ণ করেন যা পরবর্তীকালে মানসুখ হয়ে যায়। সেই আয়াত ছিল এরপ- (بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْه) 'আমাদের সম্প্রদায়কে এ কথা বলে দাও যে, আমরা আপন প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের উপর সম্ভুষ্ট হয়েছেন, আমরাও তাঁর উপর সম্ভুষ্ট হয়েছে। এরপর থেকে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿ ) কুনৃত পাঠ করা ছেড়ে দেন। '

#### : (غَزْوَةُ بَنِي النَّضِير) वनू नायीत युक

ইতোপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম এবং মুসলিমগণের নামে 'ইহুদীগণ জ্বলে পুড়ে' যেতে থাকে। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ভীরু ও কাপুরুষ এবং যুদ্ধের ময়দানে পেরে ওঠার ক্ষমতা তাদের ছিল না, সেহেতু তারা শঠতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করত। যুদ্ধের পরিবর্তে তারা ষড়যন্ত্র ও হীন কূটকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নানাভাবে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার কাজে লিপ্ত থাকত। অবশ্য বনু ক্বায়নুক্বা'র দেশত্যাগ এবং কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ফলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের চক্রান্তমূলক কাজকর্মে কিছুটা ভাটা পড়ে যায়। কিন্তু উহুদের যুদ্ধের পর তাদের পূর্বের আচরণ ধারায় আবার তারা ফিরে আসে, অর্থাৎ চক্রান্তমূলক ক্রিয়াকর্ম পুনরায় শুরু করে দেয়। তারা প্রকাশ্যে শক্রতা আরম্ভ করে, অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং মদীনার মুনাফিক্ব ও মক্কার মুশরিকদের সাহায্য করতে থাকে। ব

সব কিছু অবগত হওয়া সত্ত্বেও নাবী কারীম (ﷺ) অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে চলতে থাকেন। কিন্তু রাযী' ও মা'উনাহর বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর মাধ্যমে তারা সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও বাড়াবাড়ির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নাবী কারীম (ﷺ)-কে খতম করার এমন এক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা নিম্নে উল্লেখিত হল :

কয়েকজন সাহাবা (রাথিয়াল্লাহু আনহুম)-কে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহুদীদের নিকট গমন করে বনু কিলাব গোত্রের সেই দু' ব্যক্তির শোনিতপাতের খেসারত সম্পর্কে কথোপকথন করছিলেন 'আমির বিন উমাইয়া যামরী ভুলক্রমে যাদের হত্যা করেছিলেন। তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কারণে এ ব্যাপারে সহায়তা করা ছিল আশু কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ (১৯) যখন তাদের সঙ্গে কথোপকথনরত ছিলেন তারা বলল, 'আবুল কাশেম! আমরা আপনার কথা মতোই কাজ করব। আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমরা আপনার প্রয়োজন পূরণ করছি।' রাসূলুল্লাহ (১৯) তাদের এক বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসে পড়লেন এবং তাদের ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় রইলেন। নাবী কারীম (১৯)-এর সঙ্গে ছিলেন আবু বাক্র ১৯, 'উমার ১৯, 'আলী ১৯, এবং আরও কয়েকজন সাহাবা কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) একটি দল।

এদিকে ইহুদীগণ গোপনে একত্রিত হলে শয়তান তাদের পেয়ে বসল এবং তাদের ভাগ্য লিখনে যে দুভার্গ্যের প্রসঙ্গটি লিপিবিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে তাকে আরও সুশোভন করে উপস্থাপন করল। এ প্রেক্ষিতে তারা নাবী কারীম (ﷺ)-কে হত্যার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পরস্পর বলাবলি করল, 'কে এমন আছে যে, এই চাকীটা নিয়ে দেয়ালের উপর উঠে যাবে, অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ)-এর মাথার উপর তা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করবে?'

দুর্ভাগা ইহুদী 'আম্র বিন জাহহাশ বলল, 'আমি'।

তাদের মধ্যে থেকে সাল্লাম বিন মিশকাম বলল, 'তোমরা এমন কর না, কারণ আল্লাহর কসম! তোমরা যা করতে চাচ্ছ সে সম্পর্কে তাঁকে অবগত করিয়ে দেয়া হবে। অধিকম্ব, আমাদের এবং তাঁদের মধ্যে যে অঙ্গীকারনামা রয়েছে, এ কাজ হবে তারও বিপরীত।'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহী**হুল বুখা**রী ২য় **খণ্ড** ৫৮৬-৫৮৮।

<sup>ै</sup> সুনানে আবৃ দাউদ শারাহ আওনৃপ মা'বৃদসহ ৩য় খণ্ড ১১৬-১১৭ পৃঃ, 'খবরে নাযীর' অধ্যায়ের বর্ণনা হতে এ কথা গৃহীত হয়েছে। দ্র: সুনানে আবৃ দাউদ। ফর্মা নং-২২

কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত না করে তাদের চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড বান্তবায়নের ব্যাপারে অটল রইল। এদিকে মহান রাব্দুল আলামীনের পক্ষ থেকে জিবরাঈল (ﷺ) আগমন করে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ইহুদী চক্রান্তের ব্যাপারটি অবগত করিয়ে দিলেন। তিনি সেখান থেকে দ্রুত গাত্রোখান করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। পরে সাহাবাবৃন্দ এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি সেখান থেকে চলে এলেন, অথচ আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ইহুদী চক্রান্তের বিষয়টি তখন তাঁদের নিকট ব্যক্ত করলেন। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'ইহুদীগণ এক ভয়ংকর চক্রান্ত করেছিল যা আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করেছেন।'

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) তাৎক্ষণিকভাবে মুহাম্মদ বিন মাসলামাহকে বনু নাথীরের নিকট এ নির্দেশসহ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন অবিলম্বে মদীনা থেকে বেরিয়ে অন্যত্র চলে যায়। মুসলিমগণের সঙ্গে তারা আর বসবাস করতে পারবে না। মদীনা পরিত্যাগ করে যাওয়ার জন্য তাদের দশ দিন সময় দেয়া হল। এ নির্ধারিত সময়ের পরে তাদের মধ্য থেকে যাকে মদীনায় পাওয়া যাবে তার গ্রীবা কর্তন করা হবে। এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর মদীনা পরিত্যাগ করে যাওয়া ছাড়া ইহুদীদের আর কোন গত্যন্তর রইল না।

নাবী কারীম (ৄুুুুুুু)-এর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্তির পর মদীনা পরিত্যাগের জন্য তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু মুনাফিক্ নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই মদীনা ত্যাগ না করে আপন আপন স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান করতে থাকার জন্য পরামর্শ দেয়। সে বলে যে, তার নিকট দু'হাজার সাহসী সৈন্য রয়েছে, যারা তাদের দূর্গাভ্যন্তরে থেকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তৈরি থাকবে। অধিকন্ত্র, যদি তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হয় তাহলে তাদের সঙ্গে তারাও দেশত্যাগ করবে, যদি তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয় তারা তাদের সাহায্য করবে এবং তাদের কোন ব্যাপারেই তারা কারো নিকট মাথা নত করবে না। তাছাড়া বনু কুরাইযাহ এবং বনু গাত্মফান যারা তোমাদের 'হালীফ' (সহযোগী) তারাও তাদের সাহায্য করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَتَنْصُرَنَّكُمْ ﴾

'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব, আর তোমাদের ব্যাপারে আমরা কক্ষনো কারো কথা মেনে নেব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' [আল-হাশর (৫৯): ১১]

আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব পাওয়ার পর ইহুদীদের মনোবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে মদীনা পরিত্যাগ না করে বরং মুসলিমগণকে মোকাবালা করবে। তাদের নেতা হুওয়াই বিন আখতাবের বিশ্বাস ছিল যে, মুনাফিক্ব নেতা যা বলেছে তা সে পূরণ করবে। এ কারণে প্রত্যুত্তরে সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলে পাঠাল যে তারা কিছুতেই তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে যাবে না। তিনি যা করতে চান তা করতে পারেন।

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলিমগণের জন্যে এ পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কারণ, ইতিহাসের সংকটপূর্ণ অধ্যায়ে শক্রদের সঙ্গে মোকাবালা করার ব্যাপারটি তেমন আশা কিংবা উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। এর পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তখন সমগ্র আরব জাহান ছিল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এবং মুসলিমগণের দৃটি প্রচারক দলকে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছিল। তাছাড়া বনু নাযীরের ইহুদীগণ এতই শক্তিশালী ছিল যে, তাদের হাত হতে অস্ত্রশস্ত্র নামানো মোটেই সহজ সাধ্য ছিল না। অধিকম্ভ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারটিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আশঙ্কামুক্ত ছিল না। কিম্ব 'বীরে মা'উনাহর' বেদনাদায়ক ঘটনার পূর্বে ও পরে পরিস্থিতি যেভাবে মোড় নিয়েছিল যার ফলশ্রুতি ছিল অঙ্গীকার ভঙ্গ ও মুসলিমগণকে নির্মভাবে হত্যা এবং যা মুসলিমগণের মনে এ সকল অপরাধ সম্পর্কে অভূতপূর্ব এক সচেতনতা ও চৈতন্যের উন্মেষ ঘটিয়েছিল, তার ফলে মুসলিমগণের মনে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুভূতি এবং ইচ্ছেও হয়েছিল তীর।

এ কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যেহেতু বনু নাযীর নাবী কারীম (ﷺ)-কে হত্যার এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল সেহেতু যে কোন মূল্যে যুদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাতে ফলাফল যাই হোক না কেন।

এমনি এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নাবী কারীম (ﷺ) যখন হুওয়াই বিন আখতাবের নিকট থেকে তার নির্দেশনার প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হলেন তখন তিনি এবং তাঁর উপস্থিত সাহাবীগণ (ﷺ) আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে ফেটে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ প্রস্তুতি। আব্দুল্লাহ বিন উন্মু মাকতৃমের উপর মদীনার প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণের পর বনু নাবীর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন মুসলিম বাহিনী। পতাকা ছিল 'আলী বিন আবৃ ত্বালিবের হাতে। বনু নাবীর এলাকায় পৌছে মুসলিম বাহিনী তাদের দূর্গ অবরোধ করেন।

এদিকে বনু নাযীর দূর্গ অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে দূর্গ প্রাচীর থেকে তীর এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। যেহেতু খেজুর বাগানগুলো তাদের ঢাল বা যুদ্ধাবরণ হিসেবে বিদ্যমান ছিল সেহেতু সেগুলোকে কেটে ফেলার কিংবা পুড়িয়ে ফেলার জন্য নাবী কারীম (ﷺ) নির্দেশ প্রদান করেন। পরে এর প্রতি ইঙ্গিত করে হাসসান ﷺ বলেছেন,

## وهان عَلَى سَرَاةِ بني لُؤي \*\* حريـق بالبُوَيْرَةِ مسـتطيـر

আর্থ: বনু লুওয়াইদের নেতাদের জন্য এটা অতি সাধারণ কথা ছিল যে, বুওয়াইরাতে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে (বনু নাযীরের খেজুরের বাগানের নাম ছিল বুওয়াইরা) এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন,

'তোমরা খেজুরের যে গাছগুলো কেটেছ আর যেগুলোকে তাদের মূলকাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই (করেছ)।' [আল-হাশর (৫৯): ৫]

যাহোক, যখন তাদের অবরোধ করা হল তখন বনু কুরাইয়াহ তাদের থেকে পৃথক রইল। আব্দুল্লাহ বিন উবাইও প্রতিশ্রুতি পালন করল না। তাছাড়া, তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ গাত্মফান গোত্রও সাহায্যার্থে এগিয়ে এল না। মোট কথা, তাদের এ সংকটকালে কেউই তাদের কোনভাবেই সাহায্য করল না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ঘটনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আয়াত নাযিল করেন,

'(তাদের মিত্ররা তাদেরকে প্রতারিত করেছে) শয়ত্বানের মত। মানুষকে সে বলে- 'কুফুরী কর'। অতঃপর মানুষ যখন কুফুরী করে তখন শয়ত্বান বলে- 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

[আল-হাশর (৫৯) : ১৬]

অবরোধ বেশী দীর্ঘদিন হয় নি, অবরোধ অব্যাহত ছিল ছয় রাত্রি মতান্তরে পনের রাত্রি। এর মধ্যেই আল্লাহ তা আলা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন। যার ফলে তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং তারা অস্ত্র সংবরণ করতে সম্মত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿)})-এর নিকট তারা প্রস্তাব করে যে মদীনা পরিত্যাগ করে তারা অন্যত্র চলে যেতে প্রস্তুত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿)}) তাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্যান্য যে সব দ্রব্য তারা উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে তা নিয়ে যাবে। পরিবার পরিজনও তাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

এ স্বীকৃতির পর বনু নাযীর অন্ত্র সমর্পণ করে। অতঃপর গৃহাদির জানালা দরজাগুলো যাতে উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে নিজ হাতে নিজ নিজ ঘরবাড়িগুলো ধ্বংস করে ফেলে। এদের কোন কোন লোককে ছাদের কড়া এবং দেয়ালের খুঁটি নিয়ে যেতেও দেখা যায়। অতঃপর শিশু ও মহিলাদের উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে ছয়শত উটের উপর সব কিছু বোঝাই করে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। অধিক সংখ্ নী এবং তাদের প্রধানগণ যেমন হুয়াই বিন আখতাব এবং সাল্লাম বিন আবিল হুকুাইকু খায়বার অভিমুখে

দল যায় সিরিয়া অভিমুখে। তথু ইয়ামিন বিন 'আম্র এবং আবৃ সা'ঈদ বিন ওয়াহাব ইসলাম গ্রহণ করে। কাজে, তাদের মালামালের উপর হাত দেয়া হয় নি।

আরোপিত শর্তাদির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বনু নাথীরের অস্ত্রশস্ত্র, জমিজমা ও বাড়িঘর নিজ অধিকারভুক্ত করে নেন। অস্ত্রসম্ত্রের মধ্যে ছিল ৫০টি লৌহ বর্ম, ৫০টি হেলমেট এবং ৩৪০টি তরবারী।

বনু নাযীরের ঘরবাড়ি, জমিজমা ও বাগ বাগিচার উপর একমাত্র নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾)-এর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর এতটুকু স্বাধীনতা ছিল যে, ইচ্ছে করলে তিনি সব নিজ অধিকারে রেখে দিতে পারেন, কিংবা যাকে ইচ্ছে দিয়েও দিতে পারেন। ফলে তিনি যুদ্ধ লব্ধ অর্থ সম্পদের ন্যায় এ সবের এক পঞ্চমাংশ বের করেন নি। কারণ আল্লাহ তা'আলা রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾)-কে 'ফাই' (ফাও) সম্পদের ন্যায় সে সব সম্পদ দান করেছিলেন। উট, ঘোড়া কিংবা তরবারী ব্যবহার করে তা জয় করা হয় নি। কাজেই রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾) এ বিশেষ অধিকার বলে পূর্বে হিজরতকারীগণের মধ্যে সেই সম্পদ বন্টন করে দেন। তবে অভাবগ্রস্ত থাকার কারণে আনসারী সাহাবী আবৃ দুজানাহ ﴿﴿﴿﴾) এবং সাহল বিন হুনাইফ ﴿﴿﴾)-কে কিছু অংশ প্রদান করেন। অধিকন্ত, একটি ছোট অংশ নিজের জন্য সংরক্ষণ করেন যদ্ঘারা নিজ পবিত্র বিবিগণের পূর্ণ এক বছরের ব্যয় করতেন। অবশিষ্টাংশ যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং অস্ত্র সংগ্রহের কাজে ব্যয় করেন।

বনু নাথীর যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা পুরো সূরাহ হাশর অবতীর্ণ করেন। এতে ইহুদীগণের দেশান্তর পর্বটি চিত্রায়ন করে মুনাফিক্বগণের শঠতাপূর্ণ ক্রিয়াকর্মের পর্দা উন্মোচিত হয়েছে এবং লব্ধ সম্পদের হুকুমসমূহ উল্লেখ প্রসঙ্গে মুহাজির ও আনসারগণের প্রশংসা করা হয়েছে। অধিকম্ভ, এও বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের প্রয়োজনে শক্রদের বৃক্ষ কর্তন কিংবা তাতে অগ্নি সংযোগ করে তা জ্বালিয়ে দেয়া যেতে পারে। এরপ করাকে ভূপৃষ্টে বিপর্যয় সৃষ্টি করা বলা চলে না। অতঃপর ঈমানদারদের জন্য তাকওয়ার অপরিহার্যতা এবং পরকাল প্রস্তুতির জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়াদি বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হামদ ও সানা বর্ণনার পর নিজ নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে সূরাহটি সমাপ্ত করেন।

ইবনু 'আব্বাস ( সুরাহ হাশর সম্পর্কে বলতেন, এ সূরাহটিকে সূরাহ বনী নাযীর বল। 
ইবনু ইসহাক্ব এবং অধিকাংশ সীরাত রচয়িতাদের বর্ণনামতে এটাই হচ্ছে বনু নাযীর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত সার।
অন্যপক্ষে আবৃ দাউদ, আব্দুর রাজ্জাক এবং অন্যান্য সীরাত রচয়িতাগণ এ যুদ্ধের চিত্র অন্যভাবে বর্ণনা
করেছেন তা হলো-

বদর যুদ্ধের পর কাফির মুরাইশগণ ইহুদীদের নিকট এ মর্মে একখানা পত্র লেখে যে, আপনারা হলেন সুদক্ষ তীরন্দায ও সুরক্ষিত দুর্গের অধিবাসী। আপনারা আমাদের কুরাইশ ভাইদের সাথে হয়তো যুদ্ধ করবেন নয়তো আমরা যা করবার তা করে বসবো। আর এতে আমাদের ও আপনাদের সম্রান্ত মহিলাদের মধ্যে কোন বাধা থাকবেনা অর্থাৎ তাদের ইয্যত লুষ্ঠন করা হবে। কুরাইশদের এ পত্র পাওয়ার সাথে সাথে বনু রায়ী'র গোত্র যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)—এর নিকট দূত পাঠিয়ে খবর দেয় যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাথীসহ আমাদের কাছে আগমন করুন এবং আমরাও আমাদের ত্রিশজন পণ্ডিতকে প্রেরণ করবো। এরপর আমরা অমুক স্থানে একত্রিত হবো। এতে তারা আমাদের এবং আপনাদের মাঝে ফায়সালাকারী হবে। তারা আপনার কথা শ্রবণ করবে। অতঃপর যদি আমাদের পণ্ডিতগণ আপনার কথাকে সত্যায়ন করে এবং আপনার প্রতি ঈমান আনে তবে আমরা সকলেই আপনার প্রতি ঈমান আনবো। এ কথা মোতাবেক নাবী (১৯৯০) তাঁর ত্রিশজন সাহাবা (১৯৯০) কে নিয়ে বের হলেন। অন্যদিকে ইহুদীদেরও ত্রিশজন পণ্ডিত বের হলো। এমতাবস্থায় তারা কোন এক উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হবেন, তখন কতক ইহুদী পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, তোমরা কিভাবে তাদের মোকাবালায় পেরে উঠবে অথচ তার সাথে ত্রিশজন জানবাজ সাহাবা (১৯৯০) রয়েছেন? যারা

<sup>&#</sup>x27; ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ১৯০-১৯২ পৃঃ। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৭১ ও ১১০ পৃঃ এবং সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৭৪-৫৭৫ পৃঃ।

সকলেই মুহাম্মাদের মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের মৃত্যুকে পছন্দ করে। সুতরাং তোমরা মুহাম্মাদের নিকট এ বলে খরব পাঠাও যে, আমরাই কিভাবে বুঝবো বা তারাই বা কিভাবে বুঝবে অথচ তারা ত্রিশজন লোক। অর্থাৎ এসাথে বেশিসংখ্যক লোক হলো বিষয় বুঝতে কষ্টকর হবে। তাই আপনার সাথীদের থেকে কেবল তিনজনকে সাথে নিয়ে আসেন এবং আমাদেরও তিন পণ্ডিত গিয়ে আপনার সাথে কথাবার্তা বলবে। তারা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসলে আমরা সকলে আপনার প্রতি ঈমান নিয়ে আসবো এবং আপনাকে সত্য নাবী বলে বিশ্বাস করবো। এ কথামতো নাবী (🚎) তিনজন সাহাবা (🞄)-কে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং ইহুদীরা খানাযিয় নামক স্থানে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (💨)-কে অকস্যাৎ আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করতে লাগল। এ সংবাদ অবগত হয়ে বনু নাযীরের এক ইহুদী শুভাকাঙ্ক্ষী মহিলা তার ভাইকে খবর প্রেরণ করে। সে ছিল একজন মুসলিম আনসার। ঐ মহিলা তাকে রাসূলুল্লাহ (🚎)-এর সাথে বনু নাযীরের দূরভীসন্ধীমূলক চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত করে। অতঃপর তার ভাই দ্রুতগতিতে আগমন করে রাসূলুল্লাহ (🚎) বনু নাযীরের লোকেদের কাছে পৌছার পূর্বেই তাঁকে ইহুদী চক্রান্ত সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ (🚎) পথিমধ্যে হতে ফিরে যান। পরদিন সকালেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনু নাযীরকে অবরোধ করে। তিনি তাদেরকে এ নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমাদের সাথে কোন প্রকার অন্যায় আচরণ না করার মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে সন্ধি সম্পাদন ব্যতীত নিরাপদে বসবাস করতে পারবে না। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। ফলে তিনি মুসলমানদের নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। পরদিন সকালে তিনি (🚎) বনু নাযীরকে ছেড়ে দিয়ে বাহিনীসহ বনু কুরাইযাহর উপর আক্রমন করেন এবং তাদেরকেও একই আহ্বান জানান। তারা এতে রাযি হয়ে যায়। ফলে তিনি পরদিন সকালে সেখান হতে ফিরে এসে আবার বনু নাযীরকে আক্রমন করেন। শেষ পর্যন্ত তারা অস্ত্র ব্যতীত উটের পিঠে যা বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে তা নিয়ে যাওয়ান অনুমতি সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর বনু নাযীর উটের পিঠে তাদের মালসামানা, ঘর-বাড়ি, দরজা-জানালা ইত্যাদি চাপিয়ে বহন করে নিয়ে যায়। তারা বের হয়ে যাওয়ার সময় নিজ হাতে তাদের বাড়িঘরকে ধ্বংশ করে দেয়। তারা সিরিয়া অভিমুখে চলে যায় এবং তাদের কোন কাফেলা এই প্রথম সিরিয়া গমন করে।

#### (৬) নাজ্দ যুদ্ধ (غَزُوةُ خُدِ) :

কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার ছাড়াই বুন নাযীর যুদ্ধে মুসলিমগণের এক চমৎকার সাফল্য লাভ সম্ভব হয়। এর ফলে মদীনায় বসবাসকারী মুসলিমগণের অবস্থা বেশ মজবুত হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে মুনাফিক্বগণ বহুলাংশে হীনবল হয়ে পড়ে। এরপর থেকে প্রকাশ্যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার সাহস তারা হারিয়ে ফেলে। এবার রাস্লুল্লাহ (ক্রি) ঐ সকল বেদুঈনের খবরাখবর নেয়ার জন্য উদ্যোগী হন যারা উহুদ যুদ্ধের পর মুসলিমগণকে এক কঠিন বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল এবং অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ইসলাম প্রচারকদের উপর হামলা চালিয়ে তাঁদের হত্যা করেছিল। এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সাহস এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা মদীনা আক্রমণেরও চিন্তা ভাবনা করছিল।

বনু নাথীর যুদ্ধ হতে মুক্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) যখন সেই ওয়াদাভঙ্গকারী বেদুঈনদের শায়েস্তা করার কথা চিন্তা ভাবনা করছিলেন এমন সময় হঠাৎ সংবাদপ্রাপ্ত হন যে, বুন গাত্বাফানের দু'টি গোত্র বনু মুহারিব এবং বনু সালাবাহ মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেদুঈন ও পল্লীবাসীদের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এ সংবাদপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাবী কারীম (১৯৯০) নাজ্দ আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল সেই সকল পাষাণ হৃদয় বেদুঈনদের মনে এমনভাবে ভীতির সঞ্চার করা যাতে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে পূর্বের ন্যায় কোন কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি করতে তারা সাহসী না হয়।

এদিকে উদ্ধত বেদুঈনদের মধ্য থেকে যারা লুষ্ঠনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল মুসলিমগণের আকস্মিক আক্রমণে তারা ভীত সম্ভ্রম্ভ অবস্থায় পলায়ন করে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমগণ এ সকল লুষ্ঠনকারী গোত্রসমূহের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর নিরাপদে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

জীবনী লেখকগণ এ সময়ে একটি নির্দিষ্ট যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন যা ৪র্থ হিজরীর রবিউল আখের কিংবা জুমাদাল উলা মাসে নাজদে সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা এ যুদ্ধকেই 'যাতুর রিক্বা" বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ সময় নাজদ ভূমিতে একটি যুদ্ধ যে সংঘটিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, তখন মদীনার পরিস্থিতি ঠিক সেই রপই ছিল। উহুদ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পরবর্তী বছর মদীনা প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য আবৃ সুফ্ইয়ান যে আহ্বান জানিয়েছিল এবং মুসলিমরা মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন সেই সময়টা ক্রমেই নিকটবর্তী হয়ে আসছিল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কোনক্রমেই সমীচীন ছিল না যে, বেদুঈন ও গ্রামবাসীদেরকে তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে দিয়ে বদরের মতো ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য মদীনাকে মুজাহিদশূন্য অবস্থায় রাখা হবে। বরং এটাই অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার ছিল যে, বদর প্রান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস না পায়।

প্রসঙ্গক্রমে এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ৪র্থ হিজরীর রবিউল আখের কিংবা জুমাদাল উলা মাসে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাকে যাতুর রিক্না যুদ্ধ বলে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে আমার অনুসন্ধান মোতাবেক তা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, যাতুর রিক্না যুদ্ধে আবৃ হুরায়রাহ আ এবং আবৃ মুসা আশ'আরী আ উপস্থিত ছিলেন এবং আবৃ হুরাইরাহ আ খায়বার যুদ্ধের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণের পর খায়বারেই নাবী (আ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা যে খায়বার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৪র্থ হিজরীর বেশ কিছু কাল পর যে যাতুর রিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাওফের সালাত আদায় করেছিলেন। খাওফের সালাত সর্ব প্রথম আদায় করা হয় গাযওয়ায়ে 'উসফানে। আর গাযওয়ায়ে 'উসফান যে খন্দক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর শেষ ভাগে।

#### (৭) विতীয় বদর যুদ্ধ (القَانِيَةِ) :

মরুচারী আরবদের প্রভাব প্রতিপত্তির মূল উৎপাটন এবং বেদুঈনদের অনিষ্ট থেকে স্বস্তিলাভের পর মুসলিমগণ তাদের প্রবল পরাক্রান্ত শক্র কুরাইশদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। কারণ বছর দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল এবং উহুদ যুদ্ধ শেষে এক পক্ষের ঘোষিত এবং অন্য পক্ষের সমর্থিত সময় ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল। রাস্লুল্লাহ্ (ﷺ) এবং সাহাবা কিরাম (﴿﴿)-এর জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য ছিল য়ে, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে আবৃ সুফ্ইয়ান এবং কওমের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন এবং হিকমত ও কৌশলের সঙ্গে যুদ্ধে যাঁতা ঘোরাবেন য়ে, য়ে দল বেশী হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং স্থায়িত্ব লাভের উপযুক্ত, অবস্থার মোড় সঙ্গতভাবে তাদের দিকেই ফিরে যাবে।

সুতরাং ৪র্থ হিজরীর শা'বান মোতাবেক ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাসূলুল্লাহ্ (১৯৯০) মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ক্রি-এর উপর ন্যন্ত করে বিঘোষিত বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেড় হাজার সাহাবী এবং ঘোড়া ছিল দশটি। তিনি পতাকা প্রদান করেন 'আলী ক্রি-এর হস্তে। অতঃপর বদরে পৌছে মুশরিকদের অপেক্ষায় শিবির সনিবেশ করেন। অপর দিকে আবৃ সুফ্ইয়ান পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ারসহ দু' হাজার মুশরিক সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়। অতঃপর মক্কা হতে এক মরহালা দূরত্বে মারক্ষ্ যাহরান নামক স্থানে পৌছে মাজানাহ নামক প্রসিদ্ধ ঝর্ণার নিকট শিবির স্থাপন করে, কিন্তু মক্কা হতে রওয়ানা হওয়ার পর থেকেই যুদ্ধের ব্যাপারে সে নিরুৎসাহিত বোধ করতে থাকে। মুসলিমগণের সঙ্গে বারংবার যুদ্ধে লিগু

ইয়ানস্থায় সালাতকে খণ্ডফের সালাত বলা হয়। এ সালাতের একটা নিয়ম হচ্ছে অর্ধসংখ্যক সৈন্য অন্ধ্রে-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থাতেই ইমামের পিছনে সালাত আদায় করবেন আর বাকী অর্ধেক সৈন্য অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় শক্রদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এক রাকায়াত সালাতের পর দ্বিতীয় অর্ধেক ইমামের পিছনে চলে আসবেন এবং প্রথম অর্ধেক শক্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য চলে যাবেন। ইমাম দ্বিতীয় রাকায়াত পুরো করে নেবেন এবং সেনাবাহিনীর উভয় দল নিজ নিজ সালাত পালাক্রমে পুরো করে নেবেন। এর সঙ্গে সঙ্গতিশীল এ সালাতের আরও কয়েকটি নিয়ম রয়েছে যা যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আদায় করা হয়ে থাকে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাদীসের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

হওয়ার কথা চিন্তা করে অন্তঃকরণ ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকে। মারক্রয্ যাহরানে পৌছে সে সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং মক্কা প্রত্যাবর্তনের অজুহাত খুঁজতে থাকে। অবশেষে সে নিজ সঙ্গী সাথীদের বলল, 'হে কুরাইশগণ, এ সময়টি যুদ্ধের উপযুক্ত সময় নয়। ঐ সময় হচ্ছে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত যখন ভূমি সজীব থাকবে, জীবজানোয়ার ঘাস খেতে পাবে এবং তোমরাও দুগ্ধ পান করতে পারবে। এখন শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান রয়েছে। অতএব আমি প্রত্যাবর্তন করার মনস্থ করেছি, তোমরাও আমার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন কর।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যে সৈন্যদের সকলেই যেন ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েছিল। কারণ, কোন প্রকার বিরোধিতা ছাড়াই সকলেই ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করল। সফর অব্যাহত রাখা কিংবা মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কেউই মত দেয়নি।

এদিকে মুসলিমগণ আট দিন পর্যন্ত বদর প্রান্তরে শত্রুদের প্রতীক্ষায় থাকেন এবং এরই মধ্যে ব্যবসায়ের পণ্যাদি বিক্রয় করে এক দিরহামকে দু' দিরহামে পরিণত করতে থাকেন। এরপর অত্যন্ত শান শওকাতের সঙ্গে তাঁরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধ 'গাযওয়ায়ে বদরে মাওউদ (ওয়াদাকৃত বদর যুদ্ধ), বদরে সানিয়াহ (দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ), বদরে আখির (শেষ বদর যুদ্ধ) এবং বদরে সুগরা (ছোট বদর যুদ্ধ) নামে পরিচিত।

#### : (غَزْوَةُ دُومَةِ الْجُنْدَلِ) शायखं प्रााष्ट्रन जाननान (غَزْوةُ دُومَةِ الْجُنْدَلِ)

কাজেই দ্বিতীয় বদর যুদ্ধের পর ছয় মাস পর্যন্ত পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ক্লিই) মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি অবগত হন যে, সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জানদাল নামক স্থানের আশপাশে বসবাসরত গোত্রগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গমনাগমনকারী লোকজনদের উপর চড়াও হয়ে তাদের মালপত্রাদি লুটপাট করে নিয়ে যায়। অধিকন্ত তিনি এ সংবাদও অবগত হন যে, মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে তারা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছে।

এ প্রেক্ষিতে সেবা বিন 'উরফুতাহ গিফারী ( কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে এক হাজার মুসলিম সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনীসহ নাবী কারীম (ক্রি) অকুস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। এটি ছিল ৫ম হিজরী ২৫শে রবিউল আওয়ালের ঘটনা। পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নেয়া হয়েছিল বনু 'উযরাহ গোত্রের মাযকুর নামক এক ব্যক্তিকে।

এ অভিযানে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) রাত্রি বেলায় পথ চলতেন এবং দিবাভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করা। তাঁরা যখন লক্ষ্যস্থানের নিকটবর্তী হলেন তখন জানতে পারলেন যে, তারা বাইরে গেছে। কাজেই, তাদের গবাদি পাল ও রাখালদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু সংখ্যক গবাদি পশু হস্তগত করা হয়। অন্যশুলো নিয়ে রাখালেরা পলায়ন করে।

যতদ্র পর্যন্ত দ্মাতৃল জানদালের অধিবাসীদের সংবাদ জানা গেছে তা হচ্ছে, যে যেদিকে সুযোগ পেল সে সেদিকে পলায়ন করল। দ্মাতৃল জানদালে উপস্থিত হয়ে মুসলিমগণ কাউকেও পেলেন না। রাস্লুল্লাহ (ক্রি) সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে এদিক সেদিক লোক পাঠালেন, কিন্তু কেউ তাদের নাগালের মধ্যে পড়ে নি। অবশেষে রাস্লুল্লাহ (ক্রি) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ অভিযানকালে উয়াইনা বিন হিস্নের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়। দ্মাতৃল জানদাল হচ্ছে সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত একটি শহর। এখান থেকে দামেশকের দূরত্ব পাঁচ রাত্রির পথ এবং মদীনার দূরত্ব পনের রাত্রির পথ।

<sup>े</sup> এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দ্রষ্টব্য,ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২০৯ ও ২১০ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১১২ পৃঃ।

এ আকস্মিক ও মীমাংসাস্চক অভিযান এবং ক্টনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন; এর ফলে যুগ প্রবাহের মোড় মুসলিমগণের অনুক্লে পরিবর্তিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরস্থ বিপদাপদের কাঠিন্য, যা তাঁদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল, তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মুনাফিক্বেরা নীরব এবং নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। ইহুদীদের একটি গোত্রকে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়। অন্যান্যরা সত্যের সমর্থন ও চুক্তিবদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে। বেদুঈন এবং কুরাইশেরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সব কিছুর প্রেক্ষাপটে মুসলিমগণ ইসলাম প্রচার করার এবং রাব্বল আলামীনের পয়গাম দেশ দেশান্তরে পৌছে দেয়ার এক অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।

# غَرْوَةُ الْأَحْزَابِ

#### গাযওয়ায়ে আহ্যাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ)

এক বছরকালব্যাপী উপর্যুপরি সামরিক অভিযান এবং কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে আরব উপদ্বীপে শান্তি ও স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সর্বত্র সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। কিন্তু যে সকল ইহুদীকে নিজেদের দুষ্ম্ম ও চক্রান্তের কারণে নানা প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনার আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল তখনো তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, অঙ্গীকারভঙ্গ, ধোঁকাবান্তি, আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্মের অন্তভ ফলাফল থেকে কোন শিক্ষাই তাদের হয়নি। কাজেই, মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে খায়বার যাওয়ার পর মুসলিম ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে যে সামরিক টানাপোড়েন চলছিল তার ফলাফল কী দাঁড়ায় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তারা অপেক্ষমান থাকে। কিন্তু যখন তারা প্রত্যক্ষ করল যে, পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে যাচ্ছে এবং তাঁদের শাসন ক্ষমতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে তখন তারা হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। শেষ বারের মতো মুসলিমগণকে এমন এক চরম আঘাত হানার জন্য তারা প্রস্তুতি গুকু করে দিল যাতে তাঁদের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মুসলিমগণের সঙ্গে সরাসরি মোকাবালা করার সাহস তাদের ছিল না সেহেতু এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন করল যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল:

বনু নাথীর গোত্রের ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কার কুরাইশগণের নিকট উপস্থিত হয়ে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদের উদ্ধৃদ্ধ করতে থাকে এবং যুদ্ধে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার
জন্যও নিশ্চয়তা প্রদান করে। সেহেতু উহুদ যুদ্ধের দিন কুরাইশরা পুনরায় মুসলিমগণের সঙ্গে বদরে মোকাবালা
করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে যোদ্ধা হিসেবে তাদের যে সুখ্যাতির হানি হয়
তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই বনু নাথীরের প্রস্তাব তাদের উৎসাহিত করে এবং তারা তা মেনে নেয়।

এরপর ইহুদীগণের এ দলটি বনু গাত্বাফান গোত্রের নিকট যায় এবং কুরাইশদের মতো তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বৃদ্ধ করতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। অধিকন্ত, এ প্রতিনিধি দলটি আরবের অবশিষ্ট গোত্রগুলোর নিকট ঘোরাফেরা করে তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বৃদ্ধ এবং উৎসাহিত করতে থাকে। যার ফলে তারা অনেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবে ইহুদীগণ অত্যন্ত কার্যকরভাবে নাবী কারীম (ক্রিছ), ইসলামী দাওয়াত এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের বড় বড় গোত্র এবং দলগুলোকে উত্তেজিত ও উদ্বৃদ্ধ করে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে নেয়।

অতঃপর নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দক্ষিণদিক হতে কুরাইশ, কিনানাহ এবং তুহামায় বসবাসরত দ্বিতীয় হালিফ (চুক্তিবদ্ধ) গোত্রসমূহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এদের সংখ্যা ছিল চার হাজার এবং সার্বিক নেতৃত্বে ছিল আবৃ সুক্ইয়ান। এ বাহিনী মারক্রয্ যাহরান গিয়ে পৌছলে বনু সুলাইম গোত্র এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করে। ঐ সময় পূর্বদিক হতে গাত্বাফানী গোত্র ফাযারা, মুররাহ এবং আশজা' গোত্র রওয়ানা হয়ে যায়। ফাযারাহর সেনাপতি ছিলেন উয়াইনাহ্ বিন হিস্ন, মুররাহ গোত্রের নেতৃত্বে ছিল হারিস বিন 'আওফ এবং বনু আশজা' গোত্রের নেতৃত্বে ছিল মিসআর বিন ক্রহাইলাহ। তাদের নেতৃত্বাধীনে বনু আসাদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোত্রের অনেক লোকজনও এসেছিল।

উল্লেখিত গোত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় এবং নির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে কয়েক দিনের মধ্যেই মদীনার আশপাশে দশ হাজার সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী সমবেত হল। তারা এত বেশী সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেছিল যে মদীনার মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকের সমষ্টিগত সংখ্যার চেয়েও তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশী। শক্রপক্ষের এ সৈন্য সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যদি আকস্মিকভাবে মদীনার দেয়াল পর্যন্ত পৌছে যেত তাহলে মুসলিমগণের জন্য তা হতো অত্যন্ত বিপজ্জনক। তখন এতে আশ্রুর্য হওয়ার মতো কিছুই থাকত না যে, মুসলিমগণের মূলোৎপাটন করে তাঁদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হত।

কিন্তু মদীনার নেতৃত্বে ছিল অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন মস্তিস্ক এবং পরিচালনা ছিল নিচ্ছিদ্র যত্মশীল। তাঁর সচেতন হস্তের আঙ্গুলগুলো সর্বক্ষণ পরিস্থিতির নাড়ির গতির উপর ছিল বিদ্যমান। পরিস্থিতির গতিধারার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ঠিক ঠিক আঁচ অনুমান ও তথ্য পরিবেশন এবং তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ অবলম্বন করে আসছিলেন। কাজেই কাফিরদের বিশাল বাহিনী যখনই মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য সচেষ্ট হল তখনই মদীনার সংবাদ সরবরাহকারীগণ পরিচালকের নিকট ত্রিৎ সংবাদ পরিবেশন করলেন।

সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া মাত্রই রাস্লুল্লাহ (ৄৣৣৣ৯) নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণের পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করেন এবং প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে সলা পরামর্শ করেন। শুরার প্রতিনিধিগণ অনেক চিন্তা ভাবনার পর সর্বসম্মতক্রমে সালমান ফারসী (ৣৣৣ৯)-এর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সালমান ফারসীর (ৣৣৣ৯) প্রস্তাবটির ভাষ্য ছিল নিমুরপ:

'হে আল্লাহর রাসূল (ৄুৣে)! পারস্যে যখন আমাদেরকে অবরোধ করা হতো তখন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে পরিখা খনন করে নিতাম।'

প্রতিরোধ সংক্রান্ত এ প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। আরববাসীগণ এ প্রস্তাবের হেকমত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) তা বাস্তবায়ণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ অবলম্বন করেন। এতে প্রতি দশ জনের উপর ৪০ (চল্লিশ) হাত পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দায়িত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিখা খননে আত্মনিয়োগ করেন। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾) এ কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে থাকেন এবং নিজেও পুরোপুরিভাবে ওতে অংশগ্রহণ করেন। সাহল বিন সা'দ হতে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর সঙ্গে আমরা খন্দকে ছিলাম। লোকজনেরা খনন করছিলেন এবং আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾) অর্থ: 'হে আল্লাহ! পরকালীন জীবন তো হছেে প্রকৃত জীবন, অতএব মুহাজিরীন এবং আনসারগণকে ক্ষমা করে দাও।'

আনাস হতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খন্দকের দিকে আগমন করলেন তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, এক শীতের সকালে আনসার ও মুহাজিরীনগণ খনন করছেন। তাদের নিকট এমন কোন দাস নেই যে তাদের পরিবর্তে দাসগণ এ কাজ করে দেয়। তাদের কষ্ট এবং ক্ষুধার ভাব দেখে রাস্লাহ (ﷺ) বললেন,

'হে আল্লাহ! অবশ্যই, পরকালীন জীবনটাই প্রকৃত জীবন। অতএব, আনসার এবং মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।

আনসার এবং মুহাজিরগণ প্রত্যুত্তরে বললেন,

**অর্থ: '**আমরা সেই ব্যক্তি যারা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর হস্তে জিহাদের বাই'আত করেছি, আমাদের এ প্রতিজ্ঞা চূড়ান্ত ও স্থায়ী।

সহীহুল বুখারীতে বারা' বিন 'আযিব হতে বর্ণিত আছে, 'আমি রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। এ মাটি বহন করার কারণে তাঁর দেহ মুবারক ধূলি ধূসরিত হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় তাঁকে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম:

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড বাবু গাযওয়াতুল খন্দক ৫৮৮ পৃঃ।

<sup>্</sup>বসহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৩৯৭ পু, ২য় খণ্ড ৫৮৮ পুঃ।

اللهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا \*\* وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزَلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا \*\* وَتَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقِيْنَا فَأَنْزَلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا \*\* وَبَيْتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقِيْنَا فَيْنَا \*\* وَإِن أَزَادُوْا فِتْنَة أَبِيْنَا

**অর্থ:** 'হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, আমরা দান খায়রাত করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। অতএব আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মোকাবালা হয় তাহলে আমাদেরকে ধৈর্য্যদান করিও। তারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করেছে। যদি তারা ফেংনা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে আমরা কখনই মাথা নত করব না।

বারা' বিন 'আযিব বলেছেন, 'শেষের শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিক টান দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন, অন্য একটি বর্ণনায় কবিতাটির শেষাংশ ছিল নিমুরূপ:

**অর্থ:** 'তারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে এব তারা যদি আমাদেরকে ফেৎনায় নিক্ষেপ করতে চায়, আমরা কখনই মাথা নত করে তা মেনে নেব না।'  $^{5}$ 

মুসলিমগণ একদিকে এতই আবেগের সঙ্গে কাজ করছিলেন, অপর দিকে তাঁদের ক্ষুধার তাড়না এত অধিক ছিল যে, তা চিন্তা করতে গেলে অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আনাস ( বর্ণনা করেন যে, পরিখা খননরত মুসলিমগণের জন্য যে সামান্য পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আনা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এ দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। ব

আবৃ ত্বালহাহ ( কর্মান করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ( কর্মান)-এর নিকট আমরা ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং নিজ নিজ পেটের আবরণ উন্মোচন করে পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখা পাথর দেখালাম। রাসূলুল্লাহ ( কর্মান) আপন পেটের আবরণ উন্মোচণ করে দেখালেন যে, তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা আছে।

পরিখা খননকালে নবুওয়াতের কতিপয় নিদর্শনও প্রকাশিত হয়। সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, নাবী কারীম (﴿

কারীম (﴿

কারীম (বিশ্রু)-এর তীব্র ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (

করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক সা' (আনুমানিক আড়াই কেজি) যব পিসে আটা তৈরি করলেন। অতঃপর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীসহ একান্তে তাঁর বাসায় তাশরীফ আনয়নের জন্য নাবী কারীম (﴿

কিন্তু) পরিখা খননরত সকল সাহাবী (﴿

)-কে (যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার) সঙ্গে নিয়ে তাঁর গৃহে গমন করলেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে এ স্বল্প খাদ্যে সাহাবীগণের সকলেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন অথচ গোশতের পাত্রে সাবেক পরিমাণ গোশত অবশিষ্ট রইল এবং আটার পাত্রেও সাবেক পরিমাণ আটা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় ক্রমাগতভাবে রুটি তৈরি হতে থাকল।

তাঁর পিতা এবং মামাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নু'মান ইবনু বাশীরের বোন অল্প খেজুরসহ খন্দকের নিকট আগমন করলে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তা চেয়ে নিয়ে একটি কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দেন। অতঃপর খননরত সাহাবীদের দাওয়াত দিয়ে তা খেতে বললেন। সাহাবীগণ খেতে থাকলে খেজুরের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে সকল সাহাবীর খাওয়ার পরেও এ পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল য়ে, তার কিছু পরিমাণ কাপড়ের বাইরেও পড়েছিল। ব

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহীহুল বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৮৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> জামে তিরমিয়ী, মিশকাত ২য় খণ্ড ৪৪৮ পৃঃ।

<sup>ి</sup> এ ঘটনা সহীহুদ বুখারীতে বর্ণিত আছে দ্র: ২য় খণ্ড ৫৮৮-৫৮৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ২১৮ পৃঃ।

খন্দক খননকালে উপর্যুক্ত ঘটনাবলীর চেয়েও উল্লেখযোগ্য আরও ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেন, আমরা পরিখা খনন কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। কয়েকজন সাহাবী নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! একটি অত্যন্ত শক্ত গোছের পাথর আমাদের খনন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।'

নাবী কারীম (ৄুুুুুুু) বললেন, 'আমি অবতরণ করছি', অতঃপর তিনি যখন সেখানে তাশরীফ আনয়ন করলেন তখনো তাঁর পেটের উপর একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমরাও তিন দিন যাবৎ কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুুুুু) যখন এ খণ্ডের উপর আঘাত করলেন তখন তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে স্তুপে পরিণত হয়ে গেল।

বারা' বর্ণনা করেছেন, 'খন্দক খননকালে এক স্থানে একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর দৃষ্টিগোচর হল। এ পাথরটিকে কোদাল দ্বারা আঘাত করলে সে আঘাতে পাথরটির কিছুই হল না, বরং কোদাল প্রত্যাঘাত খেয়ে ফিরে আসতে থাকল। উপায়ান্তর না দেখে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴿)})-কে ব্যাপারটি অবহিত করা হল। ব্যাপারটি অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿)) সেখানে আগমন করলেন এবং কোদাল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলার পর পাথরটিকে আঘাত করলেন। এ আঘাতের ফলে পাথরের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বললেন,

'আল্লান্থ আকবার! আমার হাতে সিরিয়া দেশের চাবি কাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী আছেন, সেখানকার লাল দালানগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।'

অতঃপর যখন তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন তখন অন্য একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি বললেন,

'আল্লাহ আকবার! আমাকে পারস্য সাম্রাজ্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এ সময় আমি মাদায়েনের সাদা দালানগুলো প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর বিসমিল্লাহ্ সহকারে তিনি তৃতীয় বার আঘাত করলেন। তখন পাথরটির অবশিষ্টাংশ ভেঙ্গে পড়ল। এবার তিনি বললেন,

'আল্লান্থ আকবার! আমাকে ইয়ামান রাজ্যের চাবিগুলো প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এখন আমি সানআর সিংহদ্বার প্রত্যক্ষ করছি। সালমান ফারসী ( বিশ্ল)-এর রওয়ায়েত থেকে ইবনু ইসহাক্ অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন।

যেহেতু উত্তর দিক ছাড়া অন্যান্য সব দিক থেকেই মদীনা নগরী পাহাড়, পর্বত এবং খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল সেহেতু একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ সৈনিক হিসেবে যথার্থই তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মদীনার উপর এত বিশাল এক বাহিনীর আক্রমণ একমাত্র উত্তর দিক থেকেই সম্ভব হতে পারে এবং সেই দিকেই তিনি পরিখা খনন করেছিলেন।

মুসলিমগণ পরিখা খনন কাজ একটানা অব্যাহত রাখেন। দিবা ভাগে তাঁরা খনন কাজ চালিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে যেতেন। এভাবে মদীনার পার্শ্ববর্তী দেয়াল পর্যন্ত কাফিরদের সুসজ্জিত সৈন্যদল পৌছার পূর্বেই নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খন্দক তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

এদিকে চার হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী রূমাহ, জুরফ এবং জাগাবার মধ্যবর্তী মাজমাউল আসয়াল নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। অন্যদিকে গাত্মফান এবং তাদের নাজদী সঙ্গীরা

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৮ পৃঃ।

<sup>े</sup> সুনানে নাসায়ী ২য় খণ্ড, মুসনাদে আহমদ। নাসায়ীতে এ শব্দগুলো নাই এবং নাসায়ীতে জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিড হয়েছে।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২১৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবনু

ছয় হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে উহুদের পূর্ব পাশে যানাবে নাক্মা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এহেন পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

'মু'মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল— আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ও'য়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আগ্রহই বৃদ্ধি পেল।' [আল-আহ্যাব (৩৩): ২২]

কিন্তু মুনাফিক্ এবং দুর্বল অন্তঃকরণের লোকেদের দৃষ্টি যখন সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর পতিত হলো তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [ الأحزاب: ١٦]

'আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিক্রা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল– আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ও'য়াদা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।' [আহ্যাব (৩৩): ১২]

যাহোক, শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবালার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (﴿ الْحَمْ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْ

আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ যখন মদীনার দিকে অগ্রসর হল তখন প্রত্যক্ষ করল যে, একটি প্রশন্ত পরিখা তাদের এবং মুসলিমগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে অবরোধ সৃষ্টির কথা ভাবতে হল অথচ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় এ রকম কোন চিন্তা ভাবনা কিংবা প্রস্তুতি তাদের ছিল না। কারণ প্রতিরোধের এ পরিকল্পনা তাদের নিজেদের কথা অনুযায়ী এমন একটি চাতুর্যপূর্ণ কৌশল, যে সম্পর্কে আরবগণের কোন ধারণা ছিল না। কাজেই, এ ধরণের রণ-কৌশল সম্পর্কে তারা চিন্তাই করে নি।

খন্দকের নিকট উপস্থিত হয়ে মুশকিরগণ তাদের ধারণাতীত এ রণ-কৌশল প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চক্কর দিতে থাকল। এ অবস্থায় তারা এমন কোন দুর্বল স্থানের অনুসন্ধান করছিল যেখান দিয়ে অবতরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। এদিকে মুসলিমগণ তাদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন এবং তারা যাতে খন্দকের নিকটবর্তী হতে সাহসী না হয় এ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ করছিলেন যাতে তারা খন্দকের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়তে কিংবা অংশ বিশেষ ভরাট করে ফেলে পথ তৈরি করে নিতে না পারে।

এদিকে কুরাইশ অশ্বারোহীগণ এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না যে খন্দকের পাশে অবরোধ সৃষ্টি করে ফলাফলের আশায় অনর্থক অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ তারা বসে থাকবে। এ জাতীয় ব্যবস্থা ছিল তাদের অভ্যাস ও শানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই, তাদের একটি দল যার মধ্যে ছিল 'আম্র বিন আবদে উদ্দ, 'ইকরামা বিন আব্ জাহল এবং যারার বিন খাত্তাব একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে খন্দক পার হয়ে গেল এবং তাদের ঘোড়াগুলাও সাল'আর মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর দিতে থাকল। পক্ষান্তরে 'আলী এবং কয়েকজন সাহাবী (秦) খন্দকের যে অংশ দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিল সেখানে অবস্থান নিয়ে তাদের পথ বন্ধ করে দিলেন। এর প্রেক্ষিতে 'আম্র বিন আবদে উদ্দ সামনা সামনি মোকাবালার জন্য উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানাল। 'আলী (ক্র) তার সঙ্গে মোকাবালার জন্যে মুখোমুখী হয়ে এমন এক বাক্য উচ্চারণ করেন যার ফলে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় সে ঘোড়া হতে লাফ দিয়ে অবতরণ করে। সে অশ্বের পদযুগল কর্তন ও অবয়ব বিকৃত করত- সে অন্যতম বীর ও সাহসী মুশরিক

ছিল। 'আলী ্রি—এর সম্মুখে এসে পড়ে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে শুরু হল মোকাবালা। চলল উভয়ের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের পালা। অবশেষে প্রবল আঘাত হেনে 'আলী ্রি তাকে হত্যা করেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য মুশরিকগণ ভীত সন্তুম্ভ অবস্থায় খন্দক পেরিয়ে পলায়ন করে। তারা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, পলায়নের সময় 'ইকরামা তার বর্শা ফেলে দিয়ে পলায়ন করে।

মুশরিকগণ কোন কোন সময় খন্দক অতিক্রম করে যাওয়ার কিংবা এর প্রশস্ততা কমিয়ে পথ তৈরি করে নেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু মুসলিমগণও খন্দক থেকে তাদের দূরে রাখার লক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেতে থাকেন। তারা অদম্য সাহস এবং দক্ষতার সঙ্গে তীর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিপক্ষের তীরন্দাজির মোকাবালা করে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেন।

শক্রপক্ষের সঙ্গে অব্যাহত মোকাবালা করার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ (ﷺ)-এর পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় নি। যেমনটি সহীহাইনের মধ্যে জাবির ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন 'উমার বিন খাত্তাব আগমন করেন এবং কাফিরগণ সম্পর্কে কিছু ভালমন্দ কথা বলার পর আর্য করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! অদ্য সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় খুব কষ্টে সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (﴿ وَأَنَا وَاللَّهِ مَـا صَـلَّيْتُهَا) বললেন, (وَأَنَا وَاللَّهِ مَـا صَـلَّيْتُهَا) 'আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি এখনো সালাত আদায় করতে পারি নি।'

এরপর আমরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে বুতহান নামক স্থানে অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে অযূ করেন এবং আমরাও অযূ করি। অতঃপর তিনি 'আসরের সালাত আদায় করেন। এটি ছিল সূর্য অস্ত মিত হয়ে যাওয়ার পরের কথা। এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করা হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে এ সালাত আদায় করতে না পারার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি বদ দু'আ করেছিলেন। বুখারী শরীফে 'আলী ﷺ—এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

'হে আল্লাহ! ঐ সকল মুশরিকের বাড়িঘর ও কবর এমনভাবে আগুণে পরিপূর্ণ করে দাও যেভাবে তারা আমাদেরকে 'সালাতে উস্তা' বা মধ্যবর্তী সলাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে এবং এভাবে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।

মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে শাফেরীতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-কে যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে। এ প্রেক্ষিতে তিনি একত্রে এ সালাত আদায় করেন। ইমাম নাবাবী বলেন, 'উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে সমাধান হবে, খন্দক যুদ্ধের কয়েকদিন পর্যন্ত এ সমস্যা চালু ছিল। কাজেই, কোন দিন এ রকম এবং অন্য দিন ভিন্ন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

এখান থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকগণের পক্ষ থেকে খন্দক অতিক্রম করার প্রচেষ্টা এবং মুসলিমগণের পক্ষ থেকে অব্যাহত প্রতিরোধ কয়েক দিন পর্যন্ত চালু ছিল একটি বিরাট প্রতিবন্ধক, এ জন্যে সামনাসামনি সংগ্রামের সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। যুদ্ধের গতিধারা তীর নিক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অবশ্য, তীর নিক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষেরই কয়েক ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করতে হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা সম্ভব। মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ছয় জন এবং মুশরিকদের পক্ষে দশ জন। এর মধ্যে এক কিংবা দু' জন তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল।

<sup>&#</sup>x27; সহীহুল বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৯০ পৃঃ

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী, ২য় খণ্ড ৫৯ পৃঃ।

<sup>°</sup> শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত 'মুখতাসারুস" সীরাহ ২৮৭ পৃঃ এবং ইমাম নববীর শাবহে মুসলিম ১ম খণ্ড ২২৭ পৃঃ।

ঐ দু' প্রতিপক্ষ দলের পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপের এক পর্যায়ে সা'দ বিন মু'আয তীরবিদ্ধ হন। তীরের আঘাতে তাঁর হাতের মূল শিরা কর্তিত হয়। হাব্বান বিন আরিকাহ নামক এক কুরাইশীর তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। আহত হওয়ার পর তিনি প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, যে সম্প্রদায় তোমার রাসূল (ক্রিট্র)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাকে দেশ হতে বের করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারটি আমার নিকট যত প্রিয়, অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকট ততটা প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, এখন তুমি তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দিয়েছ। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে এখনো যদি কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমাকে তাদের জন্য অবশিষ্ট রেখে দাও যেন আমি তাদের সঙ্গে জিহাদে লিগু হতে পারি। আর যদি তুমি যুদ্ধ শেষ করে থাক তাহলে এ আঘাতকে বাকী রেখে এটাকে আমার মৃত্যুর কারণ করে দাও। তিনি তাঁর দু'আয় সর্বশেষে বলেছেন, বনু কুরাইযাহর ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিওনা।

যে প্রকারেই হোক এক দিকে মুসলিমগণ শক্রদের সামনাসামনি হয়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানে তৎপর রয়েছেন, অন্য দিকে ষড়যন্ত্রকারী এবং কপটদের শঠতা-স্বর্প আপন গর্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে এবং প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, তারা মুসলিমগণের দেহে গরল ঢেলে দেবে। যেমন বনু নাযীরের বড় অপরাধী হুওয়াই বিন আখতাব বনু কুরাইযাহর আবাসস্থলে এসে তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ কুরাযীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ কা'ব বিন আসাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বনু কুরাইযাহর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার পালনের অধিকার রাখত এবং যে রাস্লুল্লাহ (ক্রেই)-এর সঙ্গে এ চুক্তি করেছিল যে, যুদ্ধের সময় সে তাঁকে সাহায্য করবে। (যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) হুওয়াই এসে যখন দরজায় করাঘাত করে তখন সে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু হুওয়াই তার সঙ্গে এমন এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য সে দরজা খুলে দেয়। হুওয়াই বলল, 'হে কা'ব! আমি তোমার নিকট যুগের ইজ্জত এবং জোয়ারের সাগর নিয়ে এসেছি। আমি নেতা ও পরিচালকগণসহ মুশরিকদেরকে নিয়ে এসে রুমার মাজমাউল আসয়ালে অবতরণ করিয়েছি। তাছাড়া, বনু গাত্মফানকে তাদের পরিচালক ও নেতৃবৃন্দসহ উহুদের নিকট যানাবে নাকুমাতে শিবির স্থাপন করিয়েছি। তারা আমার সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছে,

'মুহাম্মদ এবং তার সঙ্গী সাথীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তারা এখান থেকে ফিরে যাবে না।'

কা'ব বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি আমার নিকট যুগের অপমান এবং বর্ষণ-মুখর মেঘমালা নিয়ে এসেছ যা শুধু বিজলীর চমক দিচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে ফলোৎপাদক কিছুই নেই; হুওয়াই, আমি দুঃখিত আমাকে আমার আপন অবস্থার উপর থাকতে দাও। আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মধ্যে সততা ও বিশ্বাস রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কিছুই দেখি নি।'

কিন্তু শুওয়াই অনবরত তার চুলের খোপা এবং কাঁধের মধ্যে মোচড় দিতে এবং ফুসলাতে থাকল। এভাবেই তাকে বশীভূত করে ফেলল। অবশ্য এ ব্যাপারে শুওয়াইকে কা'বের সঙ্গে একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়। অঙ্গীকারটি ছিল এরপ যে, কুরাইশগণ যদি মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿)})-কে হত্যা না করে ফিরে আসার পথ ধরে তাহলে সেও তাদের সঙ্গে তাদের দূর্গে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের অবস্থা যা হবে তারও তাই হবে। উভয়ের এ অঙ্গীকারের ফলে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿))-এর সঙ্গে কা'বের সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং এর ফলে মুসলিমগণের সহযোগী হয়ে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তাদের শক্রদের পক্ষাবলম্বন করে।

এরপর বনু কুরাইযাহর ইহুদীগণ প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ইবনু ইসহাক্টের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুন্তালিব ( হাস্সান বিন সাবিত ত্রা)-এর 'ফারে' নামক দূর্গের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে হাস্সানও ( সখানে ছিলেন। সাফিয়্যাহ হ্রা) বলেন, 'আমাদের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে এক জন ইহুদী গমন করল এবং দূর্গের চারদিকে

<sup>🛂</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২২৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২২০-২২১ পৃঃ।

ঘোরাফেরা করতে থাকল। এটি হচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা যখন বনু কুরাইযাহ রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর সঙ্গে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তির শর্তাবলী থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিল। আর আমাদের এবং তাদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে, তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। রাস্লুল্লাহ (ক্রি) মুসলিমগণকে নিয়ে শক্রদের মোকাবালায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের নিকট আসতে পারতেন না। এ জন্য আমি বললাম, 'হে হাস্সান! আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এ ইন্থদী আমাদের দূর্গের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে। আল্লাহর কসম! আমি আশন্ধা করছি যে, এ ব্যক্তি অন্যান্য ইন্থদীদেরকে আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে দেবে। এদিকে রাস্লুল্লাহ (ক্রি) ও সাহাবায়ে কেরাম (৯) শক্রর মোকাবালায় এতই ব্যস্ত রয়েছেন যে, তাঁরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারবেন না। সুতরাং আপনি গিয়ে তাকে হত্যা করে আসুন।

উত্তরে হাসান (ক্রা) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি জানেন যে, আমি এ কাজের লোক নই।' সাফিয়্যাহ বললেন, 'আমি এখন নিজেই কোমর বাঁধলাম। তারপর স্তম্ভের একটি কাঠ নিলাম এবং দূর্গ হতে বের হয়ে ঐ ইছদীর কাছে গেলাম। অতঃপর ঐ কাঠ দ্বারা আঘাত করে করে তার দফা শেষ করে দিলাম এবং দূর্গে ফিরে এসে হাসান (ক্রা)—কে বললাম, যান, এখন তার অন্তশন্ত্র ও আসবাব পত্রগুলো নিয়ে আসুন। সে পুরুষ লোক বলে আমি তার অন্ত খুলিনি। আমার এ কথা শুনে হাসান (ক্রা) বললেন, তার অন্ত এবং আসবাবপত্রের আমার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম শিশু এবং মহিলাগণের হেফাযতের উপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর ফুফুর ঐ ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের অত্যন্ত গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে সাধারণ ইহুদীগণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে এ দূর্গবাসীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য মোতায়েন রয়েছে এবং এ কারণেই তারা দূর্গের উপর চড়াও হওয়ার সাহস করে নি। অথচ দূর্গের মধ্যে তখন কোন সৈন্যই ছিল না।

তবে মূর্তিপূজক আক্রমণকারীদের সঙ্গে তাদের একাত্মতার প্রমাণস্বরূপ তারা তাদের জন্য রসদ সরবরাহ করতে থাকে। ঐ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তাদের রসদবাহী বিশটি উট আটক করেছিলেন। যাহোক, রাস্লুল্লাহ (ক্রিট্রু) যখন ইহুদীগণের অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য তৎক্ষণাৎ মনোনিবেশ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বনু কুরাইযাহর মনোভাব অবহিত হওয়ার পর প্রয়োজন বোধে সে আলোকে সামরিক কৌশল পুনর্বিন্যাস করে দেয়া।

কাজেই, এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের জন্য রাস্লুল্লাহ (১৯) সা'দ বিন মু'আয, সা'দ বিন 'উবাদাহ, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা এবং খাওয়াত বিন জুবায়ের ১৯-০কে প্রেরণ করেন। বনু কুরাইয়াহ সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সঠিক না মিথ্যা সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তিনি তাদের পরামর্শ দেন। যদি সঠিক হয় তাহলে আভাষ ইঙ্গিতে ওধু তাঁর কাছেই তা ব্যক্ত করার জন্য পরামর্শ দেন। সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, যদি তারা অঙ্গীকার মান্য করে চলে তাহলে তা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ ও আলোচনা করার জন্য পরামর্শনান করেন।

যখন তারা বনু কুরাইযাহর নিকট গিয়ে পৌছলেন তখন তাদেরকে চরম বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তারা প্রকাশ্যে গালিগালাজ করল, শক্রতামূলক কথাবার্তা বলল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি অবমাননাসূচক উক্তি করল। তারা এমন সব কথাবার্তাও বলল, 'আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে? আমাদের এবং মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মধ্যে কোন অঙ্গীকার নেই।'

বনু কুরাইয়াহর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁরা ইঙ্গিতে বললেন, আযল ও ক্যুরাহ। এর অর্থ হল 'আযাল ও ক্যুরাহ গোত্র যেমন রাযী' এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, বনু কুরাইয়াহর ইহুদীগণও অনুরূপভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

<sup>&#</sup>x27; ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২২৮ পৃঃ।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলেই ওয়াকেবহাল হয়ে গেলেন এবং এর ফলে আসন্ন এক বিপদের আভাষ ক্রমেই তাদের সামনে প্রকাশ পেতে থাকল। প্রকৃতই মুসলিমগণ সে সময় এক অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পিছনে ছিল বনু কুরাইযাহ যাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই মুসলিমগণের ছিল না। সম্মুখভাগে ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মুশরিক বাহিনী যাদের সম্মুখ থেকে সরে আসা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। অধিকন্ত, মুসলিম শিশু ও মহিলাগণ বিশেষ কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই বিশ্বাসঘাতক ইহুদীগণের সন্নিকটে অবস্থান করছিলেন। বিভিন্ন কারণে মুসলিমগণ দারুণ দুর্ভাবনার মধ্যে নিপতিত হন যে সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে,

﴿وَإِذْ زَاغَتُ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَطْتُونَ بِاللهِ الظُّنُونَا هُلٰلِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُـوْا زِلْـزَالًا شَدِيْدًا﴾[ الأحزاب:١٠،

'তখন তোমাদের চক্ষু হয়েছিল বিস্ফোরিত আর প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত; আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম (খারাপ) ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, এখানে মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল।' [আল-আহ্যাব (৩৩): ১০]

এমনি জটিল এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কতগুলো মুনাফিক্ও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ (ﷺ) আমাদের সঙ্গে ও'য়াদা করতেন যে, আমরা ক্বায়সার ও কিসরার ধন ভাগুর ভোগ করব, অথচ এখন অবস্থা হচ্ছে, প্রস্রাব এবং পায়খানার জন্য বের হলেও জীবনের ভয় রয়েছে। কোন কোন মুনাফিক্ তাদের সম্প্রদায়ের নিকট এমন কথাও বলল যে, 'আমাদের ঘরবাড়িগুলো শক্রদের সামনে খোলা পড়ে রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের ঘরবাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক।' সে সময় পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে দাঁড়াল যে, বনু সালামাহ গোত্রের লোকজনদের মন ভেঙ্গে গেল এবং তাঁরা ফিরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতে থাকল। এ সব লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন,

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَأَهُلَ يَثُوبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَشْتَأْذِنُ فَرِيْقُ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

'আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিক্রা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলেছিল— আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ও'য়াদা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- হে ইয়াসরিববাসী! তোমরা (শক্রর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না, কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল এই বলে নাবীর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।' [আল-আহ্যাব (৩৩): ১২-১৩]

এদিকে সৈন্যদের অবস্থা যখন ছিল এরপ, অন্যদিকে তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বনু কুরাইযাহর অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ অবগত হওয়ার পর বস্ত্র দ্বারা মুখমগুল আবৃত অবস্থায় দীর্ঘ সময় চিং হয়ে গুয়ে রইলেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে লোকজনদের দুর্ভাবনা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। কিন্তু কিছু সময় পরই রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখমগুল আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আল্লান্থ আকবার' বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

(أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِفَتْحِ اللهِ وَنَصْرِهِ)

'ওহে মুসলিমগণ সাহায্য এবং তোমাদের বিজয়ের শুভ সংবাদ শুনে নাও।'

অতঃপর উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবালার লক্ষ্যে নাবী কারীম (ক্র্রু) এক কর্মসূচি প্রণয়ন করেন এবং তার ব্যবস্থা হিসেবে মদীনার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেনা বাহিনীর একটি অংশকে সেখানে প্রেরণ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশু ও মহিলাদের অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে কুচক্রী ইহুদীগণ যাতে তাদের আক্রমণ করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করা।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যে, শক্রদের নিজেদের মধ্যেই বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং এর ফলে তাদের সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং প্রখরতা স্তিমিত হয়ে পড়ল। ঘটনাটি হল, বনু গাত্মাফান গোত্রের নুয়াইম ইবনু মাসউদ ইবনু 'আমির আশজা'ঈ রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি মুসলিম হয়ে গেছি। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানতে পারেনি। সুতরাং আপনি আমাকে কোন আদেশ করুন।'

রাস্লুলাহ (﴿ ﴿ أَخَدُ عَدُ عَلَى الْمُتَظَعْتَ، فَإِنَّ الْحُرْبَ خَدْعَ فَ) 'ব্যক্তি হিসেবে যেহেতু তুমি নিতান্তই একক, সেহেতু কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং তাদের মনোবল নষ্ট করার মতো কোন কৌশল তুমি অবলম্বন করতে পার। কারণ, শক্রপক্ষকে ঘায়েল করার ব্যাপারে এ সব কৃটকৌশল অত্যন্ত মূল্যবান। যুদ্ধ হচ্ছে কৃটকৌশলের খেলা। এ প্রেক্ষিতে নুয়াইম তৎক্ষণাৎ বুন কুরাইযাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

জাহেলিয়াত যুগে বনু কুরাইযাহর সঙ্গে নুয়াইমের সুসম্পর্ক ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, আপনাদের এবং আমার মধ্যে যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, আপনারা অবশ্যই তার স্বীকৃতি প্রদান করবেন। তারা বলল, 'জী হাঁয়।'

নুয়াইম বললেন, 'তাহলে আপনারা এ কথাটাও অবশ্যই স্বীকার করবেন যে কুরাইশদের ব্যাপারটা আপনাদের ব্যাপার হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এ অঞ্চল আপনাদের নিজেদের। এখানে আপনাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ সব কিছুই রয়েছে। আরও রয়েছে পরিবার পরিজন। এ সব কিছু পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কুরাইশ ও গাত্মফান এ দু' গোত্র এসেছে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আর আপনারা হাত মিলিয়েছেন যুদ্ধ পিপাসু এমন দু' গোত্রের সঙ্গে এখানে যাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ কিংবা পরিবার পরিজন বলতে কিছুই নেই। এ কারণে, এখানে কোন সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকলে তারা পদক্ষেপ নেবে, নচেৎ গোলমাল সৃষ্টি করে বিদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, এখানেই আপনাদের থাকতে হবে এবং

মুহাম্মদ (ﷺ) থাকবে। আপনারা যদি তাঁর শক্রপক্ষের সঙ্গে হাড মিলিয়ে তাদের সাহায্য করেন তাহলে যেভাবেই হোক তিনি অবশ্যই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।' নুয়াইমের মুখে এ কথা শোনা মাত্রই বনু কুরাইযাহ সতর্ক হয়ে বলল, 'নুয়াইম! বলুন এখন কী করা যায়?' তিনি বললেন, 'যে পর্যন্ত কুরাইশ তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্ধক হিসেবে আপনাদের জিম্মায় না রাখবে আপনারা তাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না।'

বনু কুরাইযাহ বলল, 'আপনি অত্যন্ত সঙ্গত কথাই বলেছেন।'

এরপর নুয়াইম সোজা কুরাইশদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর বললেন, 'আপনাদের প্রতি আমার যে ভালবাসা এবং সদিচ্ছা রয়েছে তা অবশ্যই আপনাদের বোধগম্য রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

তারা বলল, 'জী হ্যা'।

নুয়াইম বললেন, 'বেশ তাহলে শুনুন, 'ইহুদীগণ মুহাম্মদ (১) এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তাদের স্বীকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং এ কারণে তারা লজ্জিতও হয়েছে। বর্তমানে তারা এ শর্তে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে যে, বন্ধক হিসেবে তারা আপনাদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক গ্রহণ করার পর মুহাম্মদ (১)-এর নিকট সমর্পণ করবে এবং এর মাধ্যমে অঙ্গীকার ভঙ্গের ঘাটতি পূরণ করে নেবে। কাজেই ইহুদীগণ বন্ধক হিসেবে কুরাইশদের নিকট থেকে কিছু সংখ্যক লোক চাইলেও কিছুতেই তা দেয়া যাবে না। এরপর নুয়াইম গাত্মফান গোত্রে গিয়ে কুরাইশদের নিকট যা বলেছিলেন তার পুনারাবৃত্তি করলেন। এতে তারাও সজাগ হয়ে উঠল।

এরপর পঞ্চম হিজরীর শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাত্রিতে কুরাইশগণ ইহুদীগণের নিকট এ পয়গাম প্রেরণ করে যে, তাদের অবস্থা কোন সুবিধাজনক স্থানে নেই। ঘোড়া এবং উটগুলো মারা যাছে। অতএব, ওিদক থেকে আপনারা এবং এদিক থেকে আমরা উভয় দল এক সঙ্গে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর আক্রমণ পরিচালনা করি। এর উত্তরে ইহুদীগণ বলল, 'আজ শনিবার এবং আপনারা অবগত আছেন যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে যারা এ দিবসে শরীয়তের আদেশ অমান্য করেছিল কিভাবে তাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকম্ভ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের কিছু সংখ্যক লোককে বন্ধক হিসেবে আমাদের নিকট না রাখবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব না।।

সংবাদ বাহক যখন ইহুদীদের নিকট থেকে এ উত্তর নিয়ে ফেরং এল তখন কুরাইশ এবং গাত্মফানগণ বলল, 'আল্লাহর কসম! নুয়াইম তো সত্যই বলেছিল।' কাজেই, তারা ইহুদীগণকে এ কথা বলে পাঠাল, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের হাতে কোন লোককে বন্ধক রাখব না। আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন এবং আমরা উভয় পক্ষ এক যোগে দু'দিক থেকে মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿﴿)})-এর বাহিনীকে আক্রমণ করি। এ কথা শুনে বনু কুরাইযাহর লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে বলল, 'আল্লাহর কসম! নুয়াইম তোমাদেরকে সত্যই বলেছিলেন।' এভাবে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার পথ বন্ধ হয়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে গেল। যার ফলশ্রুতিতে তাদের সাহস এবং মনোবল ভেঙ্গে পড়ল।

এ সময় মুসলিমগণ আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিমুলিখিত দুয়া করছিলেন:

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দোষক্রটি ঢেকে রাখুন এবং আমাদেরকে ভয়ভীতি এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন।

রাসূলুল্লাহ (🚎) নিমুরূপ দুয়া করেছিলেন:

**অর্থ**: হে আল্লাহ! হে কিতাব অবতীর্ণকারী! দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! এ সেনাবাহিনীকে পরাভূত করুন। হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাভূত করুন এবং প্রকম্পিত করুন।  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড

অবশেষে আল্লাহ আপন রাসূল (ﷺ) এবং মুসলিমদের দু'আ কবুল করে মুশরিকদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেন এবং মনোবল ভেঙ্গে দেন। অতঃপর তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ুর তুফান প্রেরণ করেন। যা তাদের তাঁবু উপড়ে দেয়, মৃত পাত্রসমূহ উপ্টে দেয়, তাঁবুর খুঁটিসমূহ উৎপাটন করে ফেলে এবং সব কিছুকে তছনছ করে ফেলে। এর সঙ্গে প্রেরণ করেন কেরেশ্তাবাহিনী যাঁরা তাদের অবস্থানকে নড়চড় করে দেন এবং অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেন।

সেই তীব্র শীতের রাত্রিতে রাস্লুল্লাহ (১৯) হুযায়ফা বিন ইয়ামান (১৯)-কে প্রেরণ করেন মুশরিকদের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি যখন তাদের সমাবেশ স্থলের নিকট পৌছেন তখন প্রত্যক্ষ করেন যে, প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁদের প্রস্তুতিপর্ব প্রায় সম্পন্ন। হুযায়ফা নাবী কারীম (১৯)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাদের ফেরং যাত্রা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। প্রভাতে রাস্লুল্লাহ (১৯) প্রত্যক্ষ করেন যে, তাদের প্রত্যাবর্তনের ফলে ময়দান একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। কোন প্রকার সাফল্য লাভ ছাড়াই গভীর অসন্তোষ এবং ক্রোধসহ মুসলিমগণের শক্রদের আল্লাহ তা'আলা ফেরং পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একাকী যথেষ্ট হয়েছেন। মোট কথা এভাবে আল্লাহ আপন ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং নিজ সৈন্যদের ইজ্জত প্রদান করেছেন। এ অবস্থার প্রক্ষাপটে রাস্লুল্লাহ (১৯) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

বিশুদ্ধ মতে থন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মে হিজরীর শাওয়াল মাসে এবং মুশগিরকগণ আনুমানিক এক মাস যাবৎ রাসূলুল্লাহ ( এবং মুসলিমগণকে অবরোধ করে রেখেছিল। প্রাপ্ত উৎসপ্তলোর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অবরোধ সূচিত হয়েছিল শাওয়াল মাসে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল জুল কা'দা মাসে। ইতিহাসবিদ ইবনু সা'দের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ( দিন খন্দক থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সে দিনটি ছিল বুধবার এবং জুলকা'দা মাস শেষ হতে অবশিষ্ট ছিল সাত দিন।

আহ্যাব যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ ছিল না, বরং সেটা প্রকৃত পক্ষে স্নায়ুযুদ্ধ ছিল। এতে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির সংঘর্ষ সংঘটিত হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসে এ যুদ্ধ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধের ফলপ্রুতিতে মুশরিকদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে এবং সর্ব সমক্ষে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরবের কোন শক্তির পক্ষেই মদীনার মুসলিমগণের ক্রমবিকাশমান এ শক্তিকে নিঃশেষ করা সম্ভব নয়। কারণ, আহ্যাব যুদ্ধের জন্য যে বিশাল বাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল, এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী বাহিনী সংগ্রহ করা তাদের জন্য সম্ভবপর ছিল না। এ জন্য আহ্যাব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মি) বলেন,

অর্থ: 'এখন থেকে আমরাই তাদের উপর আক্রমণ করব, তারা আমাদের উপর আক্রমণ করবে না। এখন আমাদের সৈন্যরা তাদের দিকে যাবে।' (সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৯০ পৃঃ)

[www.QuranerAlo.com - Database of authentic Bangla Islamic Materials]

# बेंर्र्ड हैं न्युं हैर्र्डे वेंर्डे वेंर्डे वेंर्डे वेंर्ड वेंर्ड वेंर्ड वेंर्ड वेंर्ड वेंर्ड वेंर्ड वेंर्ड वेंर्ड

খন্দকের যুদ্ধ প্রান্তর থেকে যেদিন রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) প্রত্যাবর্তন করলেন সে দিন যুহরের সময় যখন তিনি উন্মু সালামাহ ক্রিল্লা-এর গৃহে গোসল করছিলেন তখন জিবরাঈল (﴿﴿﴿﴾) আগমন করলেন এবং বললেন, 'আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন? ফেরেশ্তাগণ কিন্তু এখনো অস্ত্রশস্ত্র খোলেন নি। আমিও শক্রদের পশ্চাদ্ধাবন করে সরাসরি এখানেই চলে আসছি। উঠুন এবং স্বীয় সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বনু কুরাইযাহ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকুন। আমি অগ্রভাগে গিয়ে তাদের দূর্গসমূহে কম্পন সৃষ্টি করে তাদের অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার করে দিব।' রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) ফেরেশ্তাগণের দলভুক্ত হয়ে যাত্রা করলেন।

এদিকে রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুু) একজন সাহাবীর মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন যে, যাঁরা শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর দপ্তায়মান আছেন তাঁরা 'আসরের সালাত পড়বেন বনু কুরাইযাহয় গিয়ে। এরপর ইবনু উম্মু মাকত্ম ﴿ﷺ এর উপর মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়ত্ব অর্পণ করলেন এবং 'আলী ﴿ﷺ এর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিয়ে বুন কুরাইযাহ অভিমুখে প্রেরণ করলেন। যখন তিনি বনু কুরাইযাহর দূর্গসমূহের নিকট গিয়ে পৌছলেন তারা তখন রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুু)-এর উপর গালিগালাজের বৃষ্টি বর্ষণ করিছিল।

অতঃপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুহাজিরীন ও আনসারদের একটি সুসংগঠিত দল নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বনু কুরাইযাহর 'আন্না' নামক এক কূপের পাশে অবতরণ করলেন। অন্যান্য সাধারণ মুসলিমগণও যুদ্ধের ঘোষণা শুনে দ্রুতগতিতে বনু কুরাইযাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে আসর সালাতের সময় হয়ে গেল। তখন কেউ কেউ বললেন, 'আমাদের যেভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আমরা সেভাবেই কাজ করব। আমরা বনু কুরাইয়াহয় গিয়ে আসর সালাত আদায় করব।' এ কারণে কেউ কেউ এশার পর আসর সালাত আদায় করেন।

কিন্তু কোন কোন সাহাবা এ কথাও বলেন, 'নাবী কারীম (ﷺ)-এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, সালাতের ব্যাপারে আমরা অন্য মত কিংবা পথ অবলম্বন করি। বরং তিনি এটাই চেয়েছিলেন যে, বিলম্ব না করে আমরা যেন বনু কুরাইয়াহর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। যাঁরা এ ধারণা পোষণ করেছিলেন তাঁরা পথেই সময় মতো আসর সালাত আদায় করে নিয়েছিলেন। তবে ব্যাপারটি যখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পেশ করা হয় তখন তিনি এ প্রসঙ্গে কোন পক্ষকেই ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলেন নি।

যে প্রকারেই হোক বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম সৈন্যদল বনু কুরাইযাহ ভূমিতে গিয়ে পৌছলেন এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। অতঃপর বনু কুরাইযাহর দূর্গসমূহকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন। মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং অশ্বের সংখ্যা ছিল ত্রিশটি।

বনু কুরাইযাহর ইহুদীগণ যখন আঁটষাট অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিপতিত হল তখন ইহুদী নেতা কা'ব বিন আসাদ তাদের সামনে তিনটি পরিবর্তনশীল প্রস্তাব উপস্থাপন করল। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে :

- ১. হয় ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দ্বীনে প্রবেশ করে স্বীয় জানমাল এবং সন্তান সন্ততির ধ্বংস প্রাপ্তি থেকে রক্ষা করবে, এ প্রস্তাব উপস্থাপনকালে কা'ব বিন আসাদ এ কথাও বলেছিল যে, 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি হচ্ছেন প্রকৃতই একজন নাবী এবং রাসূল। অধিকন্ত তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা স্বীয় আল্লাহর কিতাবে অবগত হয়েছ।'
- ২. অথবা স্বীয় সন্তান সম্ভতিগণকে স্বহস্তে হত্যা করবে। অতঃপর তলোয়ার উত্তোলন করে নাবী (ﷺ)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করবে। পরিণামে হয় আমরা বিজয়ী হব, নতুবা সমূলে নিঃশেষ হয়ে যাব।
- অথবা রাস্লুল্লাহ (ৣৣৣুুুু) এবং সাহাবা কেরাম (ৣৣৣৣৣৣৣু)-কে ধোঁকা দিয়ে শনিবার দিবস তাঁদের উপর
  আক্রমণ পরিচালনা করবে। কারণ এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত থাকবেন যে, এ দিবসে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ
  অনুষ্ঠিত হবে না।

কিন্তু ইহুদীগণ এ তিনটি প্রস্তাবের একটিও মঞ্জুর করল না। তার ফলে কা'ব বিন আসাদ রাগান্তিত হয়ে বলল, 'মায়ের কোলে জনুগ্রহণ করার পর তোমরা কেউই একটি রাতও বুদ্ধিমন্তার সঙ্গে অতিবাহিত করনি।

এ প্রস্তাব তিনটি প্রত্যাখ্যানের পর বনু কুরাইযাহর সামনে শুধুমাত্র যে পথটি অবশিষ্ট রইল তা হল, তারা রাসূলুল্লাহ (﴿)-এর নিকট অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করে আত্মসমর্পণ করবে এবং আপন ভাগ্য নির্ধারণের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (﴿)-এর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেবে। কিন্তু তারা আরও ভেবে চিন্তে স্থির করল যে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে অর্থাৎ অস্ত্র সমর্পণের পূর্বে তাদের সঙ্গে সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ মুসলিমগণের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করবে। সম্ভবত এর মাধ্যমে অস্ত্র ত্যাগের ফলাফল সম্পর্কে তারা কিছুটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

এ প্রেক্ষিতে তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এ মর্মে প্রস্তাব পাঠাল যে, 'আবৃ লুবাবাকে তাদের নিকট প্রেরণ করা হোক।' যেহেতু আবৃ লুবাবার সঙ্গে তারা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল সেহেতু তার সঙ্গে তাদের পরামর্শ করা প্রয়োজন। অধিকম্ভ আবৃ লুবাবার বাগ-বাগিচা, সন্তান-সন্ততি এবং গোত্রীয় লোকেরা ছিল সেই অঞ্চলেরই বাসিন্দা।

যখন আবৃ শুবাবা সেখানে উপস্থিত হল তখন পুরুষগণ তাকে দেখে দৌড়ে তার নিকট এল এবং শিশু ও মহিলাগণ করণ কণ্ঠে ক্রন্দন শুরু করল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আবৃ শুবাবার অন্তরে ভাবাবেগের সৃষ্টি হল। ইছদীগণ বলল, 'আবৃ শুবাবা! আপনি কি যুক্তিযুক্ত মনে করছেন যে, বিরোধ নিম্পত্তির জন্য আমরা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট অন্ত্রশন্ত্র সমর্পণ করি?'

বলল, 'হাা', কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দ্বারা কণ্ঠনালির দিকে ইঙ্গিত করল, যার অর্থ ছিল হত্যা। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সে উপলব্ধি করল যে, ব্যাপারটি হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ক্ষ্ণু)-এর সুস্পষ্ট খিয়ানত। এ কারণে সে রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্ণু)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন না করে সরাসরি মসজিদে নাবাবীতে গিয়ে উপস্থিত হল এবং নিজেই নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে শপথ করল যে, রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্ণু) সহস্তে তাকে না খোলা পর্যন্ত সে এ অবস্থাতেই থাকবে এবং আগামীতে কোন দিন বনু কুরাইযাহর ভূমিতে প্রবেশ করবে না। এদিকে তার প্রত্যাবর্তনে বিলম্বিত হওয়ার ব্যাপারটি রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্ণু) গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন। অতঃপর তিনি প্রকৃত ব্যাপারটি অবগত হয়ে বললেন,

(أَمَا إِنَّهُ لَوْ جَاءَنِيْ لَآسَتَغْفَرْتُ لَهُ، أَمَا إِذْ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أَظلَقَهُ مِنْ مَكَانِهِ حِتَّى يَتُوبَ اللَّهَ عَلَيْهِ)

'যদি সে আমার নিকট আসত তাহলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কিন্তু যেহেতু সে নিজের মতকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেই এ কাজ করে বসেছে সেহেতু আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ তার তওবা কবুল না করছেন ততক্ষণ আমি তাকে বন্ধন মুক্ত করতে পারব না।'

এদিকে আবৃ লুবাবার কূটকৌশল জনিত গোপন ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও বনু কুরাইযাহ রাস্লুল্লাহ (১)-এর নিকট অন্ত্র সমর্পণ করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং তিনি যা উপযুক্ত বিবেচনা করবেন তা তারা নির্বিবাদে মেনে নেবে বলে স্থির করল। অথচ দীর্ঘকাল যাবৎ এ অবরোধের ধকল সহ্য করার মতো সামর্থ্য ও সহনশীলতা বনু কুরাইযাহর ছিল। কারণ এক দিকে যেমন তাদের নিকট প্রচুর খাদ্য মজুদ ছিল, পানির ঝরণা এবং কৃপ ছিল, অন্যদিকে তেমনি মজবুত ও সুসংরক্ষিত দূর্গও ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমগণকে উন্যুক্ত আকাশের নীচে রক্ত জমাটকারী শীত ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছিল এবং খন্দক যুদ্ধের প্রথমাবস্থা থেকেই অবিরাম যুদ্ধ ব্যস্ততার মধ্যে থাকার দক্ষন ক্লান্তি ও অবসাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ ছিল প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রসূত এক বিরোধমূলক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছিলেন, এর ফলে তাদের যুদ্ধোন্যাদনা এবং উদ্যম ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। তাদের ক্রমবিলীয়মান এ উদ্যম ঐ সময় শেষ সীমায় গিয়ে পৌছল যখন 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব এবং জুবায়ের বিন 'আউওয়াম 🕽 তাদের দূর্গ তোরণের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং 'আলী বিল্লু বজ্ব নিনাদে ঘোষণা করলেন যে, 'আল্লাহর সেনাগণ! আল্লাহ শপথ! আমি

হয় সেই অমৃতের পেয়ালা থেকে পান করব যা হামযাহ করেছে আর না হয় এটা সুনিশ্চিত যে, এ দূর্গ জয় করব।'

'আলী ক্রাণ্ট'র এ প্রাণপণ সংকল্পের কথা অবগত হয়ে বনু কুরাইযাহ তড়িঘড়ি রাস্লুল্লাহ (ক্রাণ্ট)-এর সমীপে নিজেদের সমর্পণ করে দিল যাতে তিনি তাদের জন্য যা সঙ্গত বলে বিবেচনা করবেন এরপ একটি পন্থা অবলম্বন করেন। রাস্লুল্লাহ (ক্রাণ্ট) পুরুষদের বন্দী করার নির্দেশ প্রদান করায় মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ আনসারীর তত্ত্বাবধানে বনু কুরাইযাহর সকল পুরুষ লোককে বন্দী করা হল এবং মহিলা, শিশু ও অক্ষম পুরুষদের সয়ে পৃথকভাবে রাখা হল। আওস গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বলে রাস্লুল্লাহ (ক্রাণ্ট)-এর নিকট আবেদন পেশ করল যে, 'বনু ক্বায়নুক্বা' গোত্রের সঙ্গে আপনি যে আচরণ করেছেন তা আপনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন। আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, 'বনু ক্বায়নুক্বা' গোত্র আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের হালীফ ছিলেন এবং এ সকল লোকজন আমাদের হালীফ আছেন। অতএব অনুগ্রহ করে তাদের উপর ইহসান কর্নন।'

नावी कातीय (ﷺ) वलालन, (१ مِنْكُمْ) र्नावी कातीय (﴿ وَنُكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

'আপনারা কি এ ব্যাপারে সম্ভষ্ট নন যে, আপনাদেরই এক ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে মীমাংসা করে দেবেন? তারা জবাব দিল, খ্রি)) জী হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (هَذُكَ إِلَى سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ) 'সা'দ বিন মু'আযের দায়িত্বে দিয়ে দিই।' তারা জবাব দিল, 'এমনটি হলে আমাদের সম্ভষ্ট না হওয়ার কোনই কারণ নেই।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'ভালো কথা, এ ব্যাপারটি সা'দ বিন মু'আয এর দায়িত্বে রইল।' তারা বলল, 'আমরা এর উপর সম্ভষ্ট আছি।'

অতঃপর সা'দ বিন মু'আযকে ডেকে পাঠানো হল। তিনি তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। সৈন্যদের সঙ্গে বনু কুরাইযাহয় আগমন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ, খন্দকের যুদ্ধে তাঁর হাতের শিরা কর্তিত হওয়ার ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁকে একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির করা হয়। যখন তিনি সেখানে গিয়ে পৌছলেন তখন গোত্রীয় লোকজন চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে থাকলেন, 'হে সা'দ! স্বীয় হালীফদের সাথে উত্তম ও কল্যাণকর মীমাংসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনাকে এ জন্যই বিচারক নির্বাচিত করেছেন যে, আপনি তাদের সঙ্গে সদ্মবহার করবেন। কিন্তু তিনি তাদের কথার উত্তর না দিয়ে চুপচাপ রইলেন। কিন্তু লোকজন এ ব্যাপারে তাঁকে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি বললেন, 'এখন এমন এক সময় সমাগত যখন সা'দ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোন নিন্দুকের নিন্দার চিন্তা কিংবা ভয় করেন না। এ কথা শোনার পর কিছু লোক মদীনায় আসে এবং বন্দীদের মৃত্যু অনিবার্য বলে ঘোষণা করে।

এরপর সা'দ 🚌 যখন নাবী কারীম ()-এর নিকট পৌছলেন তখন তিনি ইরশাদ করলেন,

(مُوْمُـوْا إِلَى سَـيِّدِكُمْ) 'তোমরা উঠে তোমাদের নেতার দিকে এগিয়ে যাও।' যখন তাঁকে অবতরণ করিয়ে আনা হল তখন রাসূলুল্লাহ (﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

সা'দ বললেন, 'আমার মীমাংসা কি এদের উপর প্রযোজ্য হবে?' জবাবে লোকেরা বলল, 'জী হাঁা'।
তিনি বললেন, 'মুসলিমগণের উপরেও কি?'
লোকেরা বলল, 'জী হাঁা'।

তিনি আবারও বললেন, 'এখানে যাঁরা উপস্থিত রয়েছেন তাদের উপরেও কি তা প্রযোজ্য হবে?' তাঁর ইঙ্গিত ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র অবতরণ স্থানের দিকে, কিন্তু সম্মান ও ইজ্জতের কারণে মুখমণ্ডল ছিল অন্যদিকে ফেরানো।

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (👺) বললেন, 'হ্যাঁ, আমার উপরেও হবে।'

সা'দ বললেন, 'তাহলে তাদের সম্পর্কে আমার বিচারের রায় হচ্ছে এই যে, পুরুষদের হত্যা করা হোক, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করে রাখা হোক এবং সম্পদসমূহ বন্টন করে দেয়া হোক।'

রাস্লুল্লাহ (﴿ ) বললেন, (الَقَدُ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ) 'আপনি তাদের ব্যাপারে ঠিক সেই বিচারই করেছেন যেমনটি করেছেন আল্লাহ তা'আলা সাত আসমানের উপর।'

সা'দের এ বিচার ছিল অত্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক। কারণ, বনু কুরাইযাহ মুসলিমগণের জীবন মরণের জন্য অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে যা করতে চেয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিভীষিকাময়। অঙ্গীকার ভঙ্গের একটি জঘন্য অপরাধও তারা করেছিল। অধিকন্তু, মুসলিমগণকে নিঃশেষ করে ফেলার জন্য তারা দেড় হাজার তরবারী, দু'হাজার বর্শা, যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী তিন শত লৌহবর্ম এবং পাঁচ শত প্রতিরক্ষা ঢাল সংগ্রহ করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে সেগুলো মুসলিমগণের অধিকারে আসে।

এ সিদ্ধান্তের পর রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশে বনু কুরাইযাহ গোত্রের লোকজনকে মদীনায় এনে বনু নাজ্জার গোত্রের হারিসের কন্যার বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখা হয়। অতঃপর মদীনার বাজারে একটি পরিখা খনন করে বন্দীদের এক একটি দলকে সেখানে নিয়ে গিয়ে শিরঃচ্ছেদ করা হয়। এহেন অবস্থায় নিপতিত অবশিষ্ট কিংকর্তব্যবিমৃঢ় বন্দীগণ যখন স্বীয় নেতা কা'ব বিন আসাদের নিকট জানতে চাইল যে, 'যাদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে।'

সে বলল, 'এতটুকু উপলব্ধি করার মতো সাধারণ বোধও কি তোমাদের নেই। তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে, যাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারা আর ফিরে আসছে না। কোন অনুরোধকারীর অনুরোধ রক্ষা করা হচ্ছে না। আল্লাহর শপথ! হত্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই হচ্ছে না।'

এভাবে বন্দীদের সকলের (যাদের সংখ্যা ছয় এবং সাত শতের মধ্যবর্তী ছিল) শিরচ্ছেদ করা হয়।

উল্লেখিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিপক্ক অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বনু কুরাইযাহর বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করে ফেলা হয়। মুসলিমগণকে নিঃশেষ করে ফেলার উদ্দেশ্যে তাঁদের দুঃখ দুর্দশা ও দারুন দুঃসময়ে শক্রদের সাহায্যদান করে তারা যে জঘন্য যুদ্ধ অপরাধ করেছিল তাতে তারা যথার্থই প্রাণদণ্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

বনু কুরাইযাহর ন্যায় বনু নাযীর গোত্রের নিকৃষ্ট শয়তান ও আহ্যাব যুদ্ধের বড় অপরাধী হুয়াই বিন আখতাবও তার নানা অন্যায় অত্যাচারের কারণে শান্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েছিল। এ ব্যক্তি উন্মূল মু'মিনীন সাফিয়্যাহ ক্রিট্রা'র পিতা ছিল। কুরাইশ এবং গাত্বাফানদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন বনু কুরাইযাহকে অবরোধ করা হয় এবং তারা দূর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে তখন বনু কুরাইযাহর সঙ্গে হুয়াই বিন আখতাবও দূর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। কারণ, আহ্যাব যুদ্ধের সময় এ ব্যক্তি যখন কা'ব বিন আসাদকে বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিল তখন যে অঙ্গীকার করেছিল তখন চলছিল সে অঙ্গীকারেরই বাস্তবায়ন।

তাকে যখন খিদমতে নাবাবীতে নিয়ে আসা হল তখন সে এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রেখেছিল। এ পোষাককে সে নিজেই প্রত্যেক দিক থেকে এক এক আঙ্গুল করে চিরে রেখেছিল যাতে তাকে লুষ্ঠিত মালামালের মধ্যে গণ্য করা না হয়। তার হাত দুটি গ্রীবার পেছন দিকে দড়ি দ্বারা একত্রে বাঁধা অবস্থায় ছিল। সে রাস্লে কারীম (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি আপনার শক্রতার জন্য নিজে নিজেকে নিন্দা করি নি। কিন্তু যে আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পরাজিত হয়।'

অতঃপর লোকজনকে সম্বোধন করে বলল, 'ওহে লোকেরা, আল্লাহর ফায়সালায় কোন অসুবিধা নেই। এটাতো ভাগ্যের লিখিত ব্যাপার। এটি হচ্ছে এক বড় হত্যাকাণ্ড যা বনু ইসরাইলের উপর আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।' এরপর সে বসে পড়ল এবং তার গলা কেটে দেয়া হল।

এ ঘটনায় বনু কুরাইযাহর এক মহিলাকেও হত্যা করা হয়। সে খাল্লাদ বিন সুয়াইদ ( এর উপর যাঁতার একটি পাট নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করেছিল। তাই এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিদান হিসেবেই তাকে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ প্রদান করেন যে, যাদের নাভির নিম্নদেশের লোম গজিয়েছে তাদের হত্যা করা হোক। আতিয়া কুরাযীর তখনো সে লোম গজায়নি যার ফলে তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে অন্যতম সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সাবিত বিন ক্বায়স যুবাইর বিন বাতা এবং তার পরিবারবর্গকে তাঁকে হেবা করে (দান) দেওয়ার জন্য আবেদন পেশ করেন। এর কারণ হল, যুবাইর সাবেতের উপর কিছু ইহসান করেছিল। তার আবেদন মঞ্জুর করে যুবাইর এবং তার পরিবারবর্গকে তাকে দিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর সাবিত বিন ক্বায়স যুবাইরকে বলেন যে, 'রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) তোমাকে এবং তোমার পরিবারবর্গকে আমার অনুরোধে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন।

এখন আমি সকলকে তোমার হাওয়ালা বা জিন্মায় প্রদান করছি। (অর্থাৎ তুমি তোমার পরিবার পরিজনসহ মুক্ত)। কিন্তু যুবাইর বিন বাতা যখন জানতে পারল যে তার গোত্রীয় সকলকেই হত্যা করা হয়েছে তখন সে বলল, 'সাবিত, তোমার উপর আমি যে ইহসান করেছিলাম তাকেই মাধ্যম করে আমি বলছি যে, তুমিও আমার উপর একটু ইহসান করো অর্থাৎ আমার গোত্রীয় ভাইদের ভাগ্যে যা ঘটেছে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটতে দাও। এ প্রেক্ষিতে তার শিরচ্ছেদ করে তাকেও তার গোত্রীয় ইহুদী ভাইদের দলভুক্ত করে দেয়া হয়। তবে সাবিত যুবাইর বিন বাতার সন্তান আব্দুর রহমানকে হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন।

অনুরূপভাবে বনু নাজ্জারের একজন মহিলা উম্মূল মুন্যির সালামাহ বিনতে ক্রায়স আরজী পেশ করল যে, সামওয়াল কুরাযীর সন্তান রিফাআ'হকে তাঁর জন্য হেবা করা হোক। তাঁর আরজী গ্রহণ করে রিফাআ'হকে তাঁর নিকট সমর্পণ করা হয়। এভাবে রিফাআ'হকে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। পরে রিফাআ'হ ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন।

বনু কুরাইযাহর আরও কিছু সংখ্যক লোক অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপণ ও আত্মসমর্পণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই, তাদের জীবন, ধনসম্পদ ও সন্তানাদি সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। এ রাত্রিতেই 'আম্র বিন সা'দী নামক এক ব্যক্তি বনু কুরাইযাহর অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ না করে দূর্গ থেকে বের হয়ে যায়। প্রহরীদের কমাণ্ডার মুহাম্মদ বিন মসলামা তাকে দেখে চিনতে পারেন এবং ছেড়ে দেন। পরে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

রাসূলে কারীম (ক্রুট্র) বনু কুরাইযাহর ধন সম্পদের এক পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে বন্টন করে দেন। ঘোড়সওয়ারদের তিন অংশ প্রদান করেন। এক অংশ আরোহীদের জন্য এবং দু' অংশ ঘোড়াগুলোর জন্য। যাঁরা পদব্রজে গমন করেছিলেন তাঁদের এক অংশ প্রদান করেন। কয়েদী এবং শিশুদেরকে সা'দ বিন যায়দ আনসারীর তত্ত্বাবধানে নাজ্দ দেশে প্রেরণ করে তাদের বিনিময়ে ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে নেয়া হয়।

রাসূলে কারীম (ৄৣর্ক্র) বনু কুরাইযাহর মহিলাদের মধ্য থেকে রায়হানাহ বিনতে 'আম্র বিন খুনাফাহকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা হতে নাবী (ৄৣর্ক্র)'র ওফাত প্রাপ্তি পর্যন্ত রায়হানাহ তাঁর মালিকানাতেই ছিলেন। কিন্তু কালবীর বর্ণনামতে নাবী কারীম (ৄৣর্ক্র) ৬৯ হিজরীতে তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পরে বিদায় হজ্জ্ব পালন শেষে যখন তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ (ৄৣর্ক্র) তাঁকে জানাতুল বাকী নামক কবরস্থানে কবরস্থ করেন। ব

ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৪৫ পৃঃ।

र তালকিহুল ফুহুম ১২ পৃঃ।

বনু কুরাইযাহ গোত্রর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর যখন চূড়ান্ত সমাধান হয়ে গেল তখন সং বান্দা সা'দ বিন মু'আযের প্রার্থনা যে আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশের সময় এসে গেল যার উল্লেখ আহ্যাব যুদ্ধের আলোচনায় এসেছে। তাই তার ক্ষত বিদীর্ণ হয়ে গেল। ঐ সময় তিনি মসজিদে নাবাবীতে অবস্থান করছিলেন। নাবী কারীম (ক্রি) তাঁর জন্য মসজিদেই শিবির স্থাপন করে দিয়েছিলেন যাতে নিকটে থেকেই তাঁর সেবা শুক্রাষা করা যায়। 'আয়িশাহ ক্রিল্লা—এর বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, তাঁর বিদীর্ণ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। মসজিদে বনু গিফার গোত্রের লোকজনের কয়েকটি শিবিরও ছিল। যেহেতু তাদের দিকে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল তারা দেখে বলল, 'ওহে শিবির ওয়ালা! এগুলো কী যা তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিক বয়ে আসছে? তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সা'দের ক্ষতস্থান হতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আহত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে জাবির 🚌 হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল কারীম (🚎) ইরশাদ করলেন,

সা'দ বিন মু'আয ( বি মৃত্যুতে আল্লাহ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠল। ইমাম তিরমিয়ী আনাস হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যা বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন যে, যখন সা'দ বিন মু'আয ( বিশ্ব জানাযা উঠানো হল তখন মুনাফিক্বগণ বলল, 'এর লাশ কতই না হালকা। রাসূল কারীম ( ক্রি) বললেন,

'আল্লাহর ফেরেশ্তাগণ তাঁর লাশ উত্তোলন করেছিলেন।<sup>°</sup>

বনু কুরাইযাহর অবরোধকালে একজন মুসলিম শহীদ হন। তাঁর নাম ছিল খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ। তিনি ছিলেন সেই সাহাবী যাঁর উপর বনু কুরায়যার এক স্ত্রীলোক যাঁতার একটি পাট নিক্ষেপ করেছিল। এছাড়া হয়রত উক্কাশার ভাই আবৃ সিনান বিন মিহসান এ অবরোধকালে মৃত্যু বরণ করেন।

যতদ্র জানা যায় আবৃ লুবাবা ছয় রাত্রি পর্যন্ত খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রত্যেকবার সালাতের সময় তাঁর স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিত। সালাত শেষে পুনরায় তিনি খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতেন। অতঃপর প্রত্যুষে তাঁর তওবা কবুল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ওহী নাযিল হয়। সে সময় নাবী কারীম (ﷺ) উম্মু সালামাহ ক্রিল্লা-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আবৃ লুবাবা বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালামাহ আপন গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'হে আবৃ লুবাবা! শুভ সংবাদ, সম্ভষ্ট হয়ে যাও, আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। এ কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (﴿) তাঁর বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু রাসূল কারীম (﴿) ছাড়া অন্য কারো হাতে বাঁধন খুলে নিতে তিনি অস্বীকার করলেন। তাই ফজরের সালাতের জন্য বের হয়ে নাবী কারীম (﴿) যখন সেখানে দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বাঁধন খুলে দেন।

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যুল ক্বা'দাহ মাসে। গাঁচিশ দিন পর্যন্ত বনু কুরাইযাহর অবরোধ স্থায়ী থাকে। সূরাহ আহ্যাবে আল্লাহ তা'আলা খন্দকের যুদ্ধ এবং বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং এ দু' যুদ্ধের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন। মু'মিন ও মুনাফিক্দের বিভিন্ন অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ এতে পাওয়া যায়। সূরাহ আহ্যাবের এ বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারীমাসমূহে শক্রদের বিভিন্ন দলের ভাঙ্গন ও উদ্যমহীনতা এবং আহলে কিতাবের অঙ্গীকার ভঙ্গের ফলাফল সম্পর্কে সুম্পষ্ট আলোকপাত হয়।

<sup>্</sup>র সহীন্তল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৯১ পুঃ।

<sup>े</sup> সহীত্তল বুখারী ১ম খণ্ড ৫৩৬ পৃঃ সহীহ মসলিম ২য় খণ্ড ২৯৪ পৃঃ, এবং জামে তিরমিয়ী ২য় খণ্ড ২২৫ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> জামে তিরমিযী ২য় খণ্ড ২২৫ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড ২৩৮ পৃঃ, যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দ্র: ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৩৬-২৩৭ পৃঃ। সহীহল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৯১ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড।

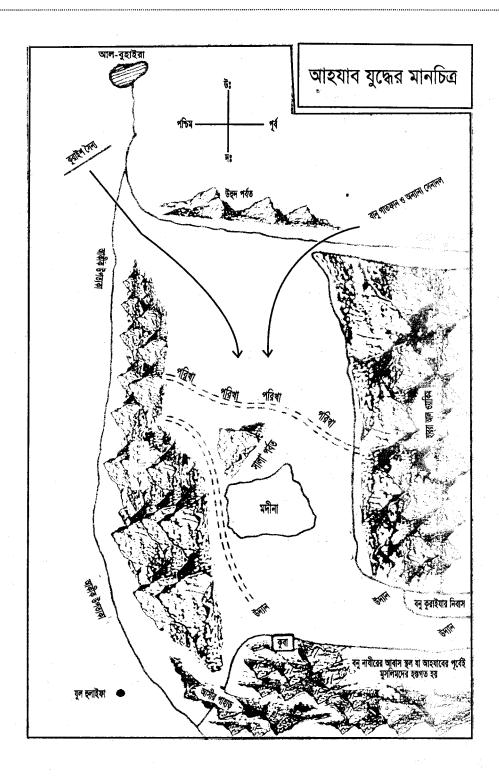

# النَّشَاطُ الْعَسْكَرِيْ بَعْدَ لهٰذِهِ الْغَزْوَةِ ه (আহ্যাব ও কুরাই্যাহ) যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাবলী

## : (مَقْتَلُ سَلَّامِ بْنِ أَبِيْ الْحَقَيْقِ) अाञ्चाम विन व्याविन एक्। रिक्त रुजा إِنْ الْحَقَيْقِ ا

সাল্লাম বিন আবিল শুক্বাইক্বের উপনাম ছিল আবৃ রাফি'। ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলামের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ইন্থানী প্রধানদের সে ছিল অন্যতম ব্যক্তি। মুসলিমগণের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে প্ররোচিত ও প্রলোভিত করার ব্যাপারে সে সব সময় অপ্রণী ভূমিকা পালন করত এবং ধন সম্পদ ও রসদ সরবরাহ করে তাদের সাহায্য করত। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ক্রি)-কে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সর্বক্ষণ সে উদ্বাহু থাকত। এ কারণে মুসলিমগণ যখন বনু কুরাইযাহর সমস্যাবলী থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন তখন খার্যরাজ গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করার জন্য নাবী কারীম (ক্রি)-এর অনুমতি প্রার্থী হলেন। যেহেতু ইতোপূর্বে আউস গোত্রের কয়েকজন সাহাবা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করেছিলেন, সেহেতু খা্যরাজ গোত্রও অনুরূপ একটি দুঃসাহসিক কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁরা অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে চাইলেন।

রাসূলে কারীম (ক্রু) তাঁদের অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, মহিলা এবং শিশুদের যেন হত্যা করা না হয়। রাসূলুল্লাহ (ক্রু)-এর অনুমতি লাভের পর পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল অভীষ্ট গন্তব্য অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। এরা সকলেই ছিলেন খাযরায গোত্রের শাখা বনু সালামাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের দলনেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন 'আতীক।

এ দলটি সোজা খায়বার অভিমুখে গেলেন। কারণ আবৃ রাফি'র দূর্গটি তথায় অবস্থিত ছিল। যখন তাঁরা দূর্গের নিকটে গিয়ে পৌছলেন সূর্য তখন অস্তমিত হয়েছিল। লোকজনরা তখন গবাদি পশুর পাল নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল। আব্দুল্লাহ বিন 'আতীক তাঁর সঙ্গীদের বললেন, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা করতে থাকে। আমি দরজার প্রহরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে এমন সৃষ্ণা কৌশল অবলম্বন করব ফলে হয়তো দূর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ সম্ভব হতে পারে। এরপর তিনি দরজার নিকট গেলেন এবং মাথায় ঘোমটা টেনে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করলেন যাতে দেখলে মনে হয় যে, কেউ যেন প্রস্রাব কিংবা পায়খানার জন্য বসেছে। প্রহরী সে সময় চিৎকার করে ডাক দিয়ে বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! যদি ভেতরে আসার প্রয়োজন থাকে তবে এক্ষুনি চলে এসো, নচেৎ আমি দরজা বন্ধ করে দিব।'

আব্দুল্লাহ বিন 'আতীক বলছেন, 'আমি সে সুযোগে দূর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম এবং নিজেকে গোপন করে রাখলাম। যখন লোকজন সব ভেতরে এসে গেল প্রহরী তখন দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাবির গোছাটি একটি খুঁটির উপর ঝুলিয়ে রাখল। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর যখন লক্ষ্য করলাম যে, সমগ্র পরিবেশটি নিশ্চুপ ও নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তখন আমি চাবির গোছাটি হাতে নিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

আবৃ রাফি' উপর তলায় অবস্থান করছিল। সেখানেই তার পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হত। বৈঠক শেষে বৈঠককারীগণ যখন নিজ নিজ স্থানে চলে গেল তখন আমি উপর তলায় উঠে গেলাম। আমি যে দরজা খুলতাম ভেতর থেকে তা বন্ধ করে দিতাম। আমি এটা স্থির করে নিলাম যে যদি লোকজনেরা আমার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অবহিত হয়েও যায়, তবুও আমার নিকট তাদের পৌছবার পূর্বেই যেন আবৃ রাফি'কে হত্যা করতে পারি। এভাবে আমি তার কাছাকাছি পৌছে গেলাম। কিন্তু সে পরিবার পরিজন এবং সন্তানাদি পরিবেষ্টিত অবস্থায় এক অন্ধকার কক্ষে অবস্থান করছিল। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না যে, সে কক্ষের ঠিক কোন্ স্থানে অবস্থান করছে। এ কারণে আমি তার নাম ধরে ডাক দিলাম, 'আবৃ রাফি'।'

সে উত্তরে বলল, 'কে ডাকে?'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ফডুহুলাবারী ৭/৩৪৩ পৃঃ।

তৎক্ষণাৎ আমি তার কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করে দ্রুত অগ্রসর হলাম এবং তরবারী দ্বারা জোরে আঘাত করলাম। কিন্তু আমার দৈহিক ও মানসিক অবস্থাজনিত বিশৃঙ্খলার কারণে এ আঘাতে কোন ফল হল না বলে মনে হল। এদিকে সে জোরে চিৎকার করে উঠল। কাজেই, আমি দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম এবং অল্প দূরে এসে থেমে গেলাম। অতঃপর কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে আবার ডাক দিলাম, 'আবৃ রাফি', এ কণ্ঠস্বর কেমন?'

সে বলল, 'তোমার মা ধ্বংস হোক! অল্পক্ষণ পূর্বে এ ঘরেই কে আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে।'

আব্দুল্লাহ বিন 'আতীক বললেন, 'আমি আবার প্রচণ্ড শক্তিতে তরবারী দ্বারা তাকে আঘাত করলাম। তার ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে থাকল। কিন্তু এতেও তাকে হত্যা করা সম্ভব হল না। তখন আমি তরবারীর অগ্রভাগ সজোরে তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলাম। তরবারীর অগ্রভাগ তার পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌছে গেল। এখন আমি স্থির নিশ্চিত হলাম যে, সে নিহত হয়েছে। তাই আমি একের পর এক দরজা খুলতে খুলতে নীচে নামতে থাকলাম। অতঃপর সিঁড়ির মুখে শেষ ধাপে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমি মাটিতে পৌছে গেছি। কিন্তু কিছুটা অসাবধানতার সঙ্গে মাটিতে পা রাখতে গিয়ে আমি নীচে পড়ে গেলাম।

চাঁদের আলোয় আলোকিত ছিল চার দিক। নীচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের গোড়ালি গেল স্থানচ্যুত হয়ে। মাথার পাগড়ী খুলে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম পায়ের গোড়ালি। অতঃপর দরজা হতে দূরে গিয়ে বসে পড়লাম এবং মনে মনে স্থির করলাম যে, যতক্ষণ না ঘোষণাকারীর মুখ থেকে তার মৃত্যুর ঘোষণা শুনতে পাচ্ছি ততক্ষণ আমি এ স্থান পরিত্যাগ করব না।

মোরগের ডাক শুনে বুঝতে পারলাম, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় দূর্গ শীর্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, 'আমি হিজাযের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবৃ রাফি'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। এ কথা শ্রবণের পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বললাম, 'আল্লাহ তা'আলা আবৃ রাফি'কে তার মন্দ কথা-বার্তা ও মন্দ কাজের চূড়ান্ত বিনিময় প্রদান করেছেন। আবৃ রাফি' নিহত হয়েছে। চলো আমরা এখন এখান থেকে পলায়ন করি।'

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হলাম এবং ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করলাম। ঘটনাটি অবগত হওয়ার পর তিনি বললেন, 'তোমার পা প্রসারিত কর।' আমার পা প্রসারিত করলে তিনি স্থানচ্যুত গোড়ালিটির উপর তাঁর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন। তাঁর হাত পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গেই এটা অনুভূত হল যে, ব্যথা-বেদনা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু তাই নয়, ঐ স্থানে যে কোন সময় ব্যথা বেদনা ছিল সে অনুভূতিও যেন তখন ছিল না।

এ হচ্ছে সহীহুল বুখারী শরীফের বর্ণনা। ইবনু ইসহাক্টের বর্ণনায় রয়েছে যে, আবৃ রাফি'র ঘরে পাঁচ জন সাহাবীই (秦) প্রবেশ করেছিলেন এবং তার হত্যার ব্যাপারে সকলেই সক্রিয় ছিলেন। তবে যে সাহাবী তরবারীর আঘাতে তাকে হত্যা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন উনায়েস।

এ বর্ণনায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, তাঁরা যখন রাত্রিতে আবৃ রাফি'কে হত্যা করেন এবং আব্দুল্লাহ বিন 'আতীকের পায়ের গোড়ালি স্থানচ্যুত হয়ে যায় তখন তাঁকে উঠিয়ে এনে দূর্গের দেয়ালের আড়ালে যেখানে ঝর্ণার নহর ছিল সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন।

এদিকে ইহুদীগণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করে অনুসন্ধান চালাতে থাকল। অনেক অনুসন্ধানের পরও যখন তারা কোন খোঁজ না পেল তখন নিরাশ হয়ে নিহত ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করল। এ সুযোগে সাহাবীগণ আব্দুল্লাহ বিন 'আতীককে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হলেন। প্রেরিত এ ক্ষুদ্র বাহিনীটির সফল অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর যুল ক্বা'দাহ অথবা যুল হিজ্জাহ মাসে। প্র

<sup>&#</sup>x27; সহীহল বুখারী ২/৫৭৭ পৃঃ।

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড, ২৭৪-২৭৫ পৃঃ।

<sup>ু</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন, ২য় খণ্ড ২২৩ পৃঃ এবং আহ্যাব যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লেখিত অন্যান্য উৎস।

রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন আহ্যাব এবং বনু কুরাইয়াহ যুদ্ধ হতে নিস্কৃতি লাভ করলেন এবং যুদ্ধাপরাধীর বিচার কাজ সমাধা করলেন তখন শান্তি শৃষ্পলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী গোত্রসমূহ এবং বেদুঈনদের বিরুদ্ধে সংশোধনী আক্রমণ পরিচালনা শুরু করলেন। এ পর্যায়ে তিনি যে সকল অভিযান পরিচালনা এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হল।

#### २. यूरायम विन याजनायार'त पिंचान (مَسْرَيَّةُ مُحَمَّدِ بْن مَسْلَمَة) :

আহ্যাব ও বনু কুরাইযাহ সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার পর এটাই ছিল প্রথম অভিযান। ত্রিশ জন মর্দে মু'মিনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এ অভিযাত্রী দলটি। এ অভিযান পরিচালনার্থে অভিযাত্রী দলটি প্রেরিত হয়েছিলেন নাজদের অভ্যন্তর ভাগে বাকারাত অঞ্চলে যারিয়্যাহর পার্শ্ববর্তী 'ক্রারত্বা-' নামক স্থানে। যারিয়্যাহ এবং মদীনার অবস্থান ছিল সাত রাত্রি দূরত্বের ব্যবধানে। অভিযাত্রীগণের এ অভিযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর ১০ই মুহার্রম। তাদের লক্ষ্যস্থলে ছিল বনু বাক্র বিন কিলাব গোত্রের একটি শাখা।

মুসলিমগণ অতর্কিত শত্রুদের আক্রমণ করলে তারা হতকচিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পলায়ন করে। তাদের পরিত্যক্ত ধন সম্পদ এবং গবাদি পশুসমূহ মুসলিমগণের হস্তগত হয়। সে সকল ধন সম্পদ এবং গবাদির পাল নিয়ে তাঁরা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁরা যখন মদীনায় প্রত্যাগমন করেন তখন মুহার্রম মাসের মাত্র একদিন অবশিষ্ট ছিল। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা বনু হানীফার সরদার সুমামাহ বিন আসাল হানাফীহকেও বন্দী করে নিয়ে আসেন। সে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের নির্দেশে নাবী কারীম (ক্র্ট্রি)-কে হত্যা করার জন্য ছদ্মবেশে বের হয়েছিল। কিন্তু অভিযানকারী সাহাবীগণ তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন এবং মসজিদে নাবাবীর খুঁটির সঙ্গে বেধে রাখেন।

এমতাবস্থায় নাবী কারীম (ﷺ) যখন সেখানে আগমন করলেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে সুমামাহ! তোমার নিকট কী আছে?'

প্রত্যুত্তরে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ (ﷺ)! আমার নিকট (কল্যাণ) ধন-সম্পদ রয়েছে। যদি তুমি আমাকে হত্যা কর তবে প্রকৃতই একজন খুনী আসামীকে হত্যা করবে। আর যদি অনুগ্রহ কর তবে প্রকৃতই একজন গুণগ্রাহী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবে। পক্ষান্তরে যদি ধন-সম্পদ চাও তাহলে যা চাবে তাই পাবে।' তার মুখ থেকে এ সব কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ঐ একই অবস্থার মধ্যে রেখে চলে গেলেন।

অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) যখন দ্বিতীয় বার সেখানে এসে উপস্থিত হলেন তখন উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলোই তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তরও দিল ঠিক পূর্বের মতোই। এবারও রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাকে একই অবস্থার মধ্যে রেখে চলে গেলেন। এরপর যখন তিনি তৃতীয় বার আগমন করলেন তখনো ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সুমামা এবারও একই উত্তর প্রদান করলেন। তৃতীয় বার তার মুখ থেকে উত্তর শোনার পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ প্রদান করলেন তাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য।

তাঁরা তাকে মুক্ত করে দিলে সে মসজিদে নাবাবীর নিকট একটি খেজুর বাগানে গেল। সেখানে গোসল করে পাক সাফ হওয়ার পর রাস্লুল্লাহ (क्ष्णे)-এর নিকট ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর বলল, 'আল্লাহর শপথ! পৃথিবীর বুকে কোন মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের চেয়ে অধিক ঘৃণিত ছিল না, কিন্তু এ মুহূর্তে আমার নিকট আপনার মুখমণ্ডলের চেয়ে অধিক প্রিয় মুখমণ্ডল আর পৃথিবীতে নেই। সে আরও বলল, 'আল্লাহর শপথ! ইতোপূর্বে পৃথিবীর বুকে আপনার প্রচারিত দ্বীন ছিল আমার নিকট সব চেয়ে ঘৃণিত, কিন্তু এ মুহূর্তে আপনার দ্বীন আমার নিকট সব চেয়ে প্রিয় এবং পবিত্র বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ অভিযানে প্রেরিত অভিযাত্রীগণ আমাকে এমন সময় গ্রেফতার করেছিল যখন আমি 'উমরাহ পালনের জন্য মনস্থির করছিলাম।

রাসূলে কারীম (ﷺ) তাকে 'উমরাহ পালনের নির্দেশ এবং শুভ সংবাদ প্রদান করলেন। 'উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যখন সে কুরাইশদের অঞ্চলে পৌছল তখন তারা তাকে বলল, 'হে সুমামাহ তুমিও বেদ্বীন হয়ে গেছ?'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সিরাতে হালবিয়া ২য় খণ্ড ২৯৭ পৃঃ।

সুমামাহ বলল, 'না, বরং আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর হাতে বাই'আত হয়ে মুসলিম হয়েছি।' তিনি আরও বললেন, 'জেনে রেখ, আল্লাহর কসম! ইয়ামামা হতে তোমাদের নিকট গমের একটি দানাও আসবে না, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান না করবেন।' ইয়ামামা মক্কাবাসীগণের শস্য ভূমির মর্যাদা রাখত।

সুমামাহ দেশে ফিরে গিয়ে মক্কা অভিমুখী খাদ্যদ্রব্যের চালান বন্ধ করে দিলেন। এর ফলে মক্কাবাসীগণ খাদ্য সংকটজনিত অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলেন। এ প্রেক্ষিতে আত্মীয়তার সূত্র উল্লেখ করে তারা রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴿﴾)-এর নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যাতে তিনি সুমামাহকে খাদ্যদ্রব্য চালান বন্ধ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। রাসূলে কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) সুমামাহকে খাদ্যদ্রব্যের চালান বন্ধ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন। ১

### ৩. বনু লাহ্ইয়ান যুদ্ধ (نَايَيْ كَيَانَ) :

কিন্তু কাফের মুশরিকগণ যখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং দলে ভাঙ্গন ধরার ফলে তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) এটা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, রাযী নামক স্থানে লাহ্ইয়ান গোত্রের লোকজনেরা সাহাবীগণকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময় সমাগত। কাজেই ৬ ছ হিজরীর রবিউল আওয়াল, মতান্তরে জুমাদালউলা মাসে দু' শত সাহাবী সমভিব্যাহারে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) রাযী অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন ইবনু উন্মু মাকত্মের উপর এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি শাম রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেছেন।

অগ্রাভিযানের এক পর্যায়ে অভিযাত্রী দলসহ তিনি আমাজ এবং 'উসফান স্থান দ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত বাতনে গুরান নামক উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। এখানেই বনু লাহ্ইয়ান গোত্রের লোকেরা সাহাবীগণকে হত্যা করেছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি শহীদ সাহাবাগণের (﴿﴿﴿﴿﴾) জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে রহমতের প্রার্থনা করলেন। এদিকে বনু লাহ্ইয়ান গোত্রের লোকেরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের সংবাদ অবগত হয়ে পর্বতশীর্ষ অতিক্রম করে পলায়ন করল, ফলে তাদের কাউকেও গ্রেফতার করা সম্ভব হল না।

রাসূলে কারীম (ﷺ) তাঁর বাহিনীসহ বনু লাহ্ইয়ান গোত্রের আবাসস্থানে দু'দিন অবস্থান করলেন, কিন্তু এ গোত্রের কোন লোকজনেরই খোঁজ খবর তিনি পান নি। দ্বিতীয় দিনের পর তিনি সেখান হতে 'উসফানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। সে স্থানে পোঁছার পর তিনি দশ জন যোড়সওয়ারকে কুরাউল গামীমের দিকে প্রেরণ করেন। যাতে কুরাইশগণও নাবী কারীম (ﷺ)-এর অভিযান সম্পর্কে অবগত হন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি। এভাবে মোট চৌদ্দ রাত মদীনার বাইরে অতিবাহিত করার পর তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

<sup>े</sup> যা'দুল মাআদ, ২য় খণ্ড ১১৯ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ মোখতাসারুস সীরাহ ২৯২-২৯৩ পৃঃ।

#### : (مُتَابَعَةُ الْبُعُوْثِ وَالسَّرَايَا) अवग्राह्य अवियानमभूर (مُتَابَعَةُ الْبُعُوْثِ وَالسَّرَايَا

বনু লাহ্ইয়ান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (ﷺ) ক্রমাম্বয়ে একের পর এক অভিযানের পর অভিযান পরিচালনা করতে থাকেন। পরিচালিত সে সকল অভিযানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদন্ত হল:

গামরের অভিযান (سَرِيَّهُ عُكَّاشَةَ بُنِ مِحْصَنِ إِلَى الْغَنْرِ) : ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আওয়াল, মতান্তরে রবিউল আথের মাসে 'উক্কাশাহ ক্রি-এর নেতৃত্বে চল্লিশ জন সাহাবী (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর সমন্বয়ে এক বাহিনী গাম্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ হচ্ছে বনু আসাদ গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম। মুসলিম বাহিনীর অ্প্রাভিযানের সংবাদ অবগত হয়ে বনু আসাদ গোত্রের লোকজনেরা তাদের গবাদি পাল পেছনে রেখে প্রাণভয়ে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনী তাদের পরিত্যক্ত দু' শত উট নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

যুল ক্বাস্সাহর প্রথম অভিযান (سَرِيَّهُ مُحَمَّدِ بَنِ مَسْلَمَهُ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ) : উল্লেখিত ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আওয়াল কিংবা রবিউল আখের মাসে মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ ক্রিড্রা-এর নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট এক সৈন্যদল যুল ক্বাস্সাহ অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এটা বনু সা'লাবাহ নামক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। শক্রদলের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক শত। শক্রদল একটি গুপ্তস্থানে আত্যগোপন করে।

কিছুটা অসতর্ক অবস্থায় মুসলিম বাহিনী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন এমন সময় শক্র বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ পরিচালন করে তাঁদের সকলকে হত্যা করে। শুধুমাত্র মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ ( মারাত্মকভাবে আহত হয়ে কোনভাবে প্রাণে বেঁচে যান।

यून কাস্সাহর দিতীয় অভিযান (الَّرِيَّةُ أَبِيْ عُبِيْدَةُ بُنِ الْجُرَّاحِ إِلَى ذِي الْقَصَّةِ) : বনু সা'লাবাহ অভিযানে শাহাদতপ্রাপ্ত সাহবীগণের এ শোকাবহ ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বনু সা'লাবাহকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে রবিউল আথের মাসেই রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿) আবৃ উবায়দাহ ﴿﴿﴿) এর নেতৃত্বে যুল ক্বাস্সাহ অভিমুখে চল্লিশ সদস্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে এ বাহিনী বনু সা'লাবাহ গোত্রের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে অতর্কিত আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু বনু সা'লাবাহর লোকজনেরা দ্রুত গতিতে পর্বতশীর্ষ অতিক্রম করে পলায়ন করে। মুসলিম বাহিনীর পক্ষে তাদের নাগাল পাওয়া সন্তব হয় নি। তাঁরা শুরু এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়, যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিমগণের দলভুক্ত হয়ে যান। কাজেই, বনু সা'লাবাহ গোত্রের পরিত্যক্ত গবাদি পশুর পাল নিয়ে মুসলিম বাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

ছাম্ম অভিযান (سَرِيَّةُ زَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ إِلَى الْجَدُومِ) : ৬৯ হিজরীর রবিউল আখের মাসে যায়দ বিন হারিসাহর নেতৃত্বে জাম্ম অভিমুখে এ বাহিনী প্রেরণ করা হয়। জাম্ম হচ্ছে মারক্রয যাহরানে (বর্তমান ফাত্বিমাহ উপত্যকা) বনু সুলাইম গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম যায়দ ( তাঁর বাহিনীসহ সেখানে পৌছার পর পরই মুযাইনা গোত্রের হালীমাহ নাম্মী এক মহিলা তাঁদের হাতে বন্দিনী হয়। এ মহিলার নিকট হতে বনু সুলাইম গোত্রের নির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন তথ্য তাঁরা অবগত হন। বনু সুলাইমের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁরা বহু লোককে বন্দী করেন এবং অনেক গবাদি পশু তাঁদের হস্তগত হয়। যায়দ এবং তাঁর বাহিনী এ সকল বন্দী ও গবাদি পশুসহ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। রাস্লুল্লাহ ( ﴿ الله كَالله كَا الله كَا ال

'ঈস অভিযান (سَرِيَّهُ زَيْدِ إِلَى الْعِيْصِ) : ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে যায়দ বিন হারিসাহর নেতৃত্বে ঈস অভিমুখে এক বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ বাহিনীতে ছিলেন এক শত সত্তর জন ঘোড়সওয়ার মর্দে মুজাহিদ। এ অভিযানকালে এক কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার কিছু সম্পদ মুজাহিদ বাহিনীর হস্তগত হয়। এ কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলাটি রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর জামাতা আবুল 'আসের নেতৃত্বাধীনে ভ্রমণরত ছিল। আবুল 'আস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

কাফেলার সম্পদসমূহ মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হওয়ায় গ্রেফতার এড়ানো এবং মালপত্র ফেরত পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মদীনা অভিমুখে পলায়ন করেন এবং নাবী তনয়া যায়নাবের আশ্রয় গ্রহণ করে কাফেলার সকল সম্পদ যাতে ফেরত দেয়া হয় সে ব্যাপারে তার পিতাকে অনুরোধ করার জন্য তাঁকে বলেন। যায়নাব পিতার নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলে কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকেই সকল সম্পদ ফেরত দানের জন্য সাহাবীগণকে নাবী কারীম (ৄৄৣৣর্ছু) নির্দেশ প্রদান করেন। রাস্লুল্লাহ (ৄৣৄৣর্ছু)-এর নির্দেশ মোতাবেক সাহাবায়ে কেরাম কাফেলার সকল সম্পদ ফেরত প্রদান করেন। সমস্ত ধন সম্পদসহ আবুল 'আস মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মালিকগণের নিকট সমস্ত মালামাল প্রত্যাবর্তন করার পর ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেন। পূর্বের বিবাহের ভিত্তিতেই রাস্লুল্লাহ (ৄুৣু্রু) মেয়ে যায়নাবকে তার হাতে সমর্পণ করেন। সহীহ হাদীসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলুলাহ (১) পূর্বের বিবাহের ভিত্তিতে এ জন্য তাঁর মেয়ে যায়নাবকে সমর্পণ করেছিলেন যে ঐ সময় পর্যন্ত মুসলিম মহিলাদের উপর কাফের স্বামীর সঙ্গে বসবাস করা হারাম হওয়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। অন্য এক হাদীসে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নতুন বিবাহের মাধ্যমে নাবী তনয়া যায়নাবকে তাঁর স্বামীর নিকট সমর্পণ করা হয়েছিল। এটা অর্থ ও বর্ণনাপঞ্জী কোন হিসেবে সহীহ নয়। অধিকন্ত এ কথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, ছয় বছর পর তাঁকে সমর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু সনদ কিংবা অর্থগত কোন দিক দিয়েই এ হাদীস বিশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয় না। বরং উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এ হাদীস দুর্বল। যায়া এ হাদীসের কথা উল্লেখ করেন তাঁরা অভ্ত রকমের দু' বিপরীতমুখী কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, ৮ম হিজরীর শেষভাগে মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে আবুল 'আস মুসলিম হয়েছিলেন। অথচ কেউ কেউ এ কথাও বলে থাকেন যে, ৮ম হিজরীর প্রথম ভাগে যায়নাব মৃত্যুবরণ করেন। অথচ যদি এ কথা দু'টি মেনে নেয়া যায় তাহলৈ বিপরীতমুখী আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশ্ন হছে, এমতাবস্থায় আবুল 'আসের ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত করে তার মদীনা গমণের সময় যায়নাব জীবিত থাকলেন কোথায় যে নতুনভাবে বিবাহের ব্যবস্থা হবে কিংবা পুরাতন বিবাহের ভিত্তিতেই তাঁকে সমর্পণ করা হবে। এ বিষয়ের উপর আমি বুলুগুম মারাম গ্রন্থের টীকাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।"

বিখ্যাত মাগায়ী বিশারদ মুসা বিন 'উক্বাহর ঝোঁক এ দিকেই আছে যে, এ ঘটনা সপ্তম হিজরীতে আবৃ বাসীর এবং তার বন্ধুদের হাতে ঘটেছিল। কিন্তু এর অনুকূলে কোন বিশুদ্ধ অথবা যঈফ সমর্থন পাওয়া যায় না।

জুমাদাল আখের মাসে। যায়দ বিন হারিসাহর নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ বাহিনীটি প্রেরণ করা হয় ত্বারিফ অভিমুখে। এ স্থানটি ছিল বনু সা'লাবাহ গোত্রের অঞ্চলে অবস্থিত। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর অগ্র যাত্রার সংবাদ অবগত হওয়া মাত্রই বেদুঈনরা সেস্থান থেকে পলায়ন করল। পলায়নরত বেদুঈনদের বিশটি উট মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়েছিল। সেখানে চারদিন অবস্থানের পর তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বেদুঈনদের ভয় ছিল যে, রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্প্রে) নিজেই আগমন করেছেন।

ः (سَرِيَّةُ زَيْدٍ أَيْضًا إِلَى وَادِيْ الْقُرْيِ) अग्रानिन क्ता अध्यान

এ অভিযানটিও যায়দ বিন হারিসাহর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ১২ জন সাহাবীর সমন্বয়ে সংগঠিত হয়েছিল এ অভিযাত্রী দল। ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে অনুষ্ঠিত হয় ওয়াদিল কুরা অভিযান। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শক্রদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া। কিন্তু ওয়াদিল কুরার অধিবাসীগণ আকস্মিকভাবে মুসলিম

<sup>े</sup> সুনানে আবৃ দাউদ, শারহ আওনুল মাবুদ সহ। স্ত্রী পরে মুসলিম হলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রত্যাবর্তন অধ্যায়।

<sup>े</sup> এ দুটি আলোচনা সম্পর্কে তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১৯৫, ১৯৬ পৃঃ।

<sup>ু</sup> ইতহাফুল কিরাম ফী তা'লীকি বুলুগিল হারাম।

ফর্মা নং-২৪

বাহিনীকে আক্রমণ করে ৯ জন সাহাবীকে হত্যা করে। শুধুমাত্র ৩ জন সাহাবী এ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পান। এ তিন জনের অন্যতম ছিলেন যায়দ বিন হারিসাহ।

খাবাত্ব অভিযান (مَرَبِّدُ الْحَبِّدُ): এ অভিযানের সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে ৮ম হিজরীর রজব মাস। কিন্তু হিসাব করে দেখা যায় যে এ অভিযান ছিল হুদায়বিয়াহর পূর্বের ঘটনা। জাবির ( হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী কারীম ( المُحَبِّدُ) এ অভিযানে তিনশত ঘোড়সওয়ারের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এ অভিযানের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয় আবৃ 'উবায়দাহ বিন জাররাহর ( উপর। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এক কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করা ও খোঁজ খবর সংগ্রহ করা। কথিত আছে যে, এ বাহিনী পরিচালনাকালে অভিযাত্রীগণ চরম অনাহারে ও ক্ষুধার মধ্যে নিপতিত হন। খাদ্য সামগ্রীর সংস্থান করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে এক পর্যায়ে এ বাহিনীর সদস্যগণকে ক্ষুধা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে গাছের পাতা ভক্ষণ করতে হয়। এ প্রেক্ষিতেই এ অভিযানের নামকরণ হয়েছিল 'খাবাত্ব অভিযান (ঝরানো পাতাসমূহকে খাবাত্ব বলা হয়)। অবশেষে এক ব্যক্তি তিনটি উট যবেহ করেন, অতঃপর তিনটি উট যবেহ করেন, পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় তিনটি উট যবেহ করেন। কিন্তু আরও উট যবেহ করার ব্যাপারে আবৃ 'উবায়দাহ তাকে বাধা প্রদান করেন।

এর পরেই সমুদ্রবক্ষ হতে 'আদার' নামক এক জাতীয় একটি বিশালকায় উথিত মাছও নিক্ষিপ্ত হয়। অভিযাত্রীদল অর্ধমাস যাবং এ মংস্য ভক্ষণ এবং এর দেহ নিঃসৃত তেল ব্যবহার করতে থাকেন। এ মংস্য ভক্ষণের ফলে তাদের ঝিমিয়ে পড়া মাংস পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রগুলো পুনরায় সুস্থ ও সতেজ হয়ে ওঠে। আবৃ 'উবায়দাহ এ মাছের একটি কাঁটা নেন এবং সৈন্যদলের মধ্যে সব চেয়ে লদা ব্যক্তিটিকে সব চেয়ে উঁচু উটটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে সেই কাঁটার ঘেরের মধ্য দিয়ে যেতে বলেন এবং অনায়াসেই তিনি তা করেন। মংস্যটির বিশালতা প্রমাণের জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা করেন।

সেই মৎস্য দেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ বিশেষ সংরক্ষণ করে তা মদীনা প্রত্যাগমনের সময় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে সেই মৎস্য বৃত্তান্ত পেশ করা হলে তিনি বলেন,

'এ হচ্ছে তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রদন্ত এক প্রকারের রুজী বা আহার্য। এর গোস্ত তোমাদের নিকট যদি আরও কিছু থাকে তাহলে আমাদেরকেও খেতে দাও। কিছুটা গোস্ত আমরা তাঁর খিদমতে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

খাবাত্ব অভিযানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হুদায়বিয়াহর সন্ধির পূর্বে। এর কারণ হচ্ছে, হুদায়বিয়াহর সন্ধিচুক্তির পর মুসলিমগণ কোন কুরাইশ কাফেলার চলার পথে কোন প্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করেন নি।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> রহমাতুল্পিল আলামীন ২য় খণ্ড ২২৬ পৃঃ। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১২০-১২২ পৃঃ এবং তালকিন্ত ফুন্তুমি আহলিল আসরের টীকা ২৮ ও ২৯ পৃঃ। এ অভিযানসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যাবে।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহী**হল বুখারী ২য় খণ্ড ৬২৫-৬২৬ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ২**য় **খণ্ড ১৪৫-১৪৬ পৃঃ**।

# غَرْوَةُ بَنِيْ الْمُصْطَلَقِ أَوْ غَرْوَةُ الْمُرَيْسِيْعِ (في شعبان سنة ٥ أو ٦ هـ) বনু মুসত্বালাকু যুদ্ধ বা গাযওয়ায়ে মুরাইসী' (শম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরী)

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে এ যুদ্ধের গুরুত্ব তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের বিকাশ, বৈশিষ্ট্য এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের কারণে এ যুদ্ধ ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধের ফলে ইসলামী সমাজে দারুণ চাঞ্চল্য এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, মুনাফিক্বদের যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং অন্য দিকে এমনই শান্তির বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয় যার ফলে ইসলামী সমাজ, সভ্যতা মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ করে। প্রথমে আমরা যুদ্ধের প্রসঙ্গ আলোচনা করব এবং পরে আনুষ্ঠিক অন্যান্য ঘটনাবলী উপস্থাপন করব।

অধিকাংশ যুদ্ধ-বিবরণবিদগণের মতে, এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর শা'বান মাসে আর ইবনু ইসহাত্ত্বের বর্ণনা মতে ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে। যটনা সূত্রে জানা যায়, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) অবগত হন যে বনু মুসত্বালাক্ব এর সর্দার হারিস বিন আবী যিরার মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য স্বগোত্রীয় এবং অন্য আরবীয় লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বুরায়দাহ বিন হুসাইব আসলামীকে আত্যানুসন্ধান ও পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এ গোত্রে গিয়ে হারিস বিন আবী যিরার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করেন। তারপর ফিরে এসে নাবী কারীম (ﷺ)-কে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন।

হারিস বিন আবী যিরার এবং তার বন্ধু ও সহচরগণ যখন অবগত হল যে, মুসলিমগণ তাদের প্রেরিত গোয়েন্দাকে হত্যা করেছে এবং রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছেন তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। যে সকল বেদুঈন তাদের সঙ্গে ছিল তারাও সকলে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾﴾) মুরাইসী'ই নামক ঝর্ণা পর্যন্ত যখন অগ্রসর হলেন তখন বনু মুসত্বালাক্ব গোত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মুরাইসী' সাহিলের কুদাইদ সন্নিকটপ্ত একটি ঝর্ণার নাম।

<sup>&#</sup>x27; কারণ, ইবনু ইসহাক্ত্বের মতে ইমাম যুহরী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ হতে। আর উতবাহ বর্ণনা করেছেন আয়েশা হ্রিল্লা হতে। তবে এতে সা'দ বিন মু'আয়ের পরিবর্তে উসাইদ বিন হুযাইরের উল্লেখ রয়েছে। অতএব ইমাম আবৃ মুহাম্মদ ইবনু হাযম বলেছেন যে, এটাই হচ্ছে সঠিক এবং সা'দ বিন মু'আয়ের উল্লেখ হয়েছে ভুলক্রমে। (যাদুল মাআদ ২য় খণ্ড ১১৫ পৃঃ)।

লেখক বলেছেন যে, যদিও প্রথম পক্ষের দলীল বিশেষ নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে, (আর এ জন্যই প্রথম দিকে আমরাও তাদের সঙ্গে একমত ছিলাম)
কিন্তু সৃক্ষভাবে চিন্তা ভাবনা করলে এটা সৃস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এ দলীলের কেন্দ্র বিদ্দু হচ্ছে 'নাবী করীম (১৯)-এর সঙ্গে যয়নব ক্রিন্তা-এর বিবাহ ৫ম হিজরীর শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয়।" অথচ তার পক্ষে কতকগুলো প্রতীকী কারণ ছাড়া পূর্ণ কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই।অন্যদিকে ইফকের ঘটনা এবং তার পরে সা'দ ইবনু মু'আযের (মৃত ৫ম হিজরী) উপস্থিতি যা একাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তাকে ভ্রান্ত বলে সাব্যন্ত করা অবশ্যই একটি কঠিন ব্যাপার। এ প্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে বিষয়টি এভাবে সামাঞ্জন্য বিধান করা যায় যে, যয়নব ক্রিন্তা-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪র্থ হিজরীর শেষভাগে কিংবা ৫ম হিজরীর ১ম ভাগে, যেমনটা কোন বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। আর ইফকের ঘটনা এবং রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর মুসতালিক যুদ্ধ ৫ম হিজরীর সা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

<sup>ै</sup> মুরাইসী' কুদাইদ অঞ্চলে সমুদ্র উপকৃলের নিকট বনু মুসতালিক গোত্রের একটি ঝর্ণার নাম।

রাসূলে কারীমও (ৄুুুুুুু) যুদ্ধ প্রস্তুতি হিসেবে তাঁর সাহাবাগণ (ৣু)-কে সারিবদ্ধ করে নিলেন। পুরো বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন আবৃ বাক্র সিদ্দিক (ৣু) এবং আনসারদের বিশেষ পতাকাটি ছিল সা'দ বিন 'উবাদাহ (ৣু)-এর হাতে। কিছুক্ষণ উভয় দলের মধ্যে কিছু তীর বিনিময় হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (ৣু)-এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে সহজে বিজয় অর্জন করেন। মুশরিকগণ পরাজিত এবং কিছু সংখ্যক নিহত হল। মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হল। ছাগল ও অন্যান্য চতুম্পদ জন্তুগুলো মুসলিমগণের অধিকারে এল। মুসলিমগণের পক্ষে মাত্র একজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। একজন আনসার সাহাবী ভুলক্রমে তাঁকে শত্রু ভেবে আঘাত করেছিলেন।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে চরিতকারদের বর্ণনা এরপ। কিন্তু আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন যে, এ ধারণা ভ্রমাত্মন। কারণ, বনু মুসত্বালাক্বের সঙ্গে মুসলিমগণের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। বরং মুসলিম বাহিনী ঝর্ণার ধারে বনু মুসত্বালাক্বের উপর আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করে মহিলা ও শিশুদের আটক করেন এবং সম্পদ ও চতুম্পদ জন্তুগুলোকে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম (ﷺ) তাঁর বাহিনীসহ যখন আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করেন, তখনও বনু মুসত্বালাক্ব অসতর্ক অবস্থায় ছিল। হাদীস শেষ পর্যন্ত।

ধৃত শক্রদের মধ্যে জুওয়াইরিয়াহও দ্রা ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসত্থালাক্ গোত্রের নেতা হারিস বিন আবী যিরারের কন্যা। বন্টনের সময় তিনি সাবিত বিন ক্বায়সের অংশে পড়েন। সাবিত তাঁকে মুকাতিব হিসেবে চুক্তিতে শর্তারোপ করেন। অতঃপর নাবী কারীম (ক্রু) তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এ বিবাহের ফলশ্রুতিতে মুসলিমগণ বনু মুসত্থালাক্ব গোত্রের এক শত পরিবারের লোকজনদের মুক্ত করে দেন এঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে এটা বলা হতে থাকল যে এঁরা সকলেই রাসূলুল্লাহ (ক্রু) শৃশুর বংশের লোক। ত্র

এটাই ছিল বনু মুসত্বালাক্ব যুদ্ধের বিবরণ। অবশিষ্ট থাকে আরও কিছু ঘটনাবলী যা সংঘটিত হয়েছিল এ যুদ্ধে। তবে যেহেতু সে সবের মূল হোতা ছিল মুনাফিক্ব নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার বন্ধুগণ, সেহেতু প্রথমে ইসলামী সমাজের মধ্যে তাদের কার্যকলাপের কিছু কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ এবং পরে সে সবের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলে তা অর্থহীন কিংবা অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে না।

### वन मुमञ्जानाक युष्कत পূর্বে मूनांकिक्ष्मत রীতিনীতি (يَكُورُ الْمُنَافِقِيْنَ قَبْلَ غَرْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلَقِ)

ইতোপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় সাধারণভাবে মুসলিমগণের এবং বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমনের ব্যাপারটি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, আউস এবং খাযরাজ এ দু' গোত্রের নেতৃত্বের পদে তাঁকে বরণ করে নেয়ার জন্য যখন মুকুট তৈরি হচ্ছিল এমন এক ক্রান্তি লগ্নে মদীনায় ইসলামের আলোক পৌছায়। জনগণের মনোযোগ আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হল। এ কারণে এ ধারণাটি তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ই তাকে তার এ মান-সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি নিজের এ বিদ্বেষমূলক মনোভাব এবং মনোকষ্ট হিজরতের প্রথম অবস্থাতেই সূচিত হয় এবং বেশ কিছুকাল যাবং তা অব্যাহত থাকে। কারণ, তখনো সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার একটি ঘটনা থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। সা'দ বিন 'উবাদাহর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁকে দেখার জন্য একদা রাস্লুল্লাহ (ﷺ) গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় পথ চলছিলেন, এমনি

<sup>े</sup> দুষ্টব্য সহীভ্ল বুখারী, ইত্ক পর্ব ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ। ফতভ্লবারী ৭ম খণ্ড ৪৩১ পৃঃ।

<sup>ै</sup> মুকাতিব ঐ দাস বিংবা দাসীকে বলা হয় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্বীয় মনিবকৈ দেয়ার চুক্তি সম্পদান করে এবং এ অর্থ পরিশোধ করার পর স্বাধীন হয়ে যায়।

<sup>ঁ</sup> যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১১২-১১৩ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৮৯, ২৯০, ২৯৪ ও ২৯৫ পৃঃ।

সময়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাইসহ কতগুলো লোক পথের ধারে আলাপ আলোচনায় রত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে পথ চলতে দেখে সে তার নাকে কাপড় চাপা দিয়ে বলল, 'আমাদের উপর ধূলোবালি উড়িয়ো না।'

অতঃপর রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন উপস্থিত লোকজনদের নিকট কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করলেন তখন সে বলল, 'আপনি আপন ঘরে বসেই এ সব করুন। এ সবের মধ্যে আমাদের জড়াবেন না।'

কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলিমগণের অসামান্য সাফল্য প্রত্যক্ষ করার পর যখন ব্যাপারটি তার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করা খুবই বিপদজনক হবে, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর রাসূল (ক্রি) এবং মুসলিমগণের শক্রই রয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল তার একটি বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। গোপনে গোপনে সে ইসলামী সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ইসলামের দাওয়াতী ব্যবস্থাকে দুর্বল করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। শুধু তাই নয়, ইসলামের শক্রদের সঙ্গেও সে ঘনিষ্ট সহযোগিতা ও আঁতাত গড়ে তুলতে থাকে। এক্ষেত্রে বনু ক্বায়নুক্বার্ণর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনু ক্বায়নুক্বার্ণর ব্যাপারে সে অত্যন্ত বিবেকহীনতার পরিচয় দিয়েছিল (ইতোপূর্বে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। একইভাবে সে উহুদের যুদ্ধেও শঠতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাদের কাতারে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ব্যাকুলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল (এ বিষয়টিও পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

এ মুনাফিক্ (কপট) ব্যক্তিটি নানা ছল-চাত্রী-প্রতারণা ও ধূর্ততার মাধ্যমে রাসূলুলাহ (১৯)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতেই থাকত। প্রত্যেক জুমআর দিনে খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে নাবী (১৯) যখন আগমন করতেন তখন সে অ্যাচিতভাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে বলত, 'হে লোক সকল! তোমাদের মাঝে এ ব্যক্তি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল (১৯)। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে মান সম্মান ও ইজ্জত দান করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তোমরা তাঁর হাতকে শক্তিশালী করবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে।' এ সকল অ্যাচিত ও অ্রথহীন কথাবার্তার পর সে বসে পড়ত। রাসূলুল্লাহ (১৯) এর পর উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা দান করতেন।

এভাবে তার ঔদ্ধত্য, অন্যায় আচরণ এবং নির্লজ্জতা এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌছল যে, উহুদ যুদ্ধের পর যখন জুমু'আর দিন উপস্থিত হল, এ যুদ্ধের সময় অনন্ত শঠতা, কপটতা এবং প্রতারণামূলক ভূমিকা পালনের পরেও খুৎবার পূর্বে সে দাঁড়িয়ে সে সব কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকল যা ইতোপূর্বে সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছিল। কিন্তু এবার উপস্থিত মুসলিম জনতা নির্বিবাদে তার এ সব কথা মেনে নিতে পারল না। চতুর্দিক থেকে তারা তার কাপড় টেনে ধরে বলল, 'ওহে আল্লাহর শক্র, বসে পড়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুমি যে ভূমিকা পালন করেছ তারপর তুমি এর যোগ্য নও।'

বিক্ষুব্ধ লোকজনদের প্রতিবাদে সে বকবক করতে করতে মসজিদ পরিত্যাগ করল। মসজিদ পরিত্যাগকালে তার কণ্ঠ-নিঃসৃত এ প্রলাপ বাক্যগুলো সকলের শ্রুতিগোচর হল, 'আমি যেন এখানে কোন অপরাধী এসেছি। আমিতো তাঁরই সমর্থনে বলার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম।'

ভাগ্যক্রমে দরজায় একজন আনসারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক! ফিরে চল! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে দিবেন। সে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমি চাই না যে, তিনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

এছাড়াও, ইবনু উবাই বনু নাযীর গোত্রের সঙ্গেও গোপনে আঁতাতের মাধ্যমে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছিল।

আল-কুরআনের ভাষায় বনু নাযীরকে বলা হয়েছিল:

﴿لَثِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَّإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ﴾ [ الحشر: ١١]

<sup>े</sup> ইবনু হিশম, ১ম খণ্ড, ৫৮৪ ও ৫৮৭ পৃঃ সহীহুল বুখারী ৯২৪ পৃঃ সহীহ মুসলীম ২য় খণ্ড ১০৯ পৃঃ।

'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব, আর তোমাদের ব্যাপারে আমরা কক্ষনো কারো কথা মেনে নেব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' [আল-হাশর (৫৯): ১১]

অনুরপভাবে খন্দকের যুদ্ধেও সে মুসলিমগণের মধ্যে বিশৃষ্খলা, চাঞ্চল্য ও ভীতি সঞ্চারের জন্য নানা কূট কৌশল প্রয়োগ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা সূরাহ আহ্যাবের নিমু বর্ণিত আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন:

আমাদেরকে যে ও'য়াদা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল-হে ইয়াসরিববাসী। তোমরা (শক্রর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না, কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তাদের একদল এই বলে নাবীর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত, অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পালিয়ে যাওয়াই তাদের ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। যদি শত্রুপক্ষ (মাদীনাহ নগরীর) চারদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করতো, অতঃপর তাদেরকে কুফুরীর আহ্বান করা হত, তবে তারা তাই করে বসত। তাতে তারা মোটেও বিলম্ব করত না। অথচ তারা ইতোপূর্বে আল্লাহুর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত ও'য়াদা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। বল, পলায়নে তোমাদের কোনই লাভ হবে না, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তাহলে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। বল, তোমাদেরকে আল্লাহ ('র শাস্তি) হতে কে রক্ষে করবে তিনি যদি তোমাদের অকল্যাণ করতে চান অথবা তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে চান? তারা আল্লাহকে ছাড়া তাদের জন্য না পাবে কোন অভিভাবক, আর না কোন সাহায্যকারী। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদেরকে নিশ্চিতই জানেন কারা বাধা সৃষ্টিকারী আর কারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে- আমাদের কাছে এসো। যুদ্ধ তারা সামান্যই করে তোমাদের প্রতি কৃপণতার বশবর্তী হয়ে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে। অতঃপর বিপদ যখন কেটে যায় তখন ধনের লালসায় তারা তোমাদেরকে তীক্ষ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করে। এরা ঈমান আনেনি। এজন্য আল্লাহ তাদের কার্যাবলী নিক্ষল করে দিয়েছেন, আর তা আল্লাহর জন্য সহজ। তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। সম্মিলিত বাহিনী যদি আবার এসে যায়, তাহলে তারা কামনা করবে যে, যদি মরুচারীদের মধ্যে থেকে তারা তোমাদের সংবাদ নিতে পারত! তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ সামান্যই করত। আল-আহ্যাব (৩৩) : ১২-২০

উল্লেখিত আয়াতসমূহে অবস্থা বিশেষে মুনাফিক্বদের চিন্তা ও ভাবধারা, কার্যকলাপ, অহংকার ও আত্মন্তরিতা এবং সুযোগ সন্ধান ও সুবিধা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকণ করা হয়েছে।

এত সব কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইহুদী, মুনাফিক্, মুশরিকগণ এক কথায় ইসলামের শক্রগণ এটা ভালভাবেই ওয়াকেফহাল ছিল যে, মুসলিমগণের বিজয়ের কারণ প্রাকৃতিক প্রাধান্য, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী কিংবা বাহিনীর লোকজনদের সংখ্যাধিক্য নয়, ববং এর প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহর দাসত্ত্বরণ এবং একনিষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন যার দ্বারা পূর্ণ ইসলামী সমাজ সংগঠন সম্ভব হয়েছিল এবং এর ফলে দ্বীন ইসলামের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন পরিতৃপ্ত ও নিবেদিত। তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবানও মনে করতেন একমাত্র দ্বীনের কারণে। ইসলামের শক্রগণ এটাও ভালভাবেই জানত যে মুসলিমগণের অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিল রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর সন্ত্বা মুবারক যা মুসলিমগণের চরিত্র সম্পদ ও চরিত্র মাধ্র্যের অলৌকিকত্বের চূড়ান্ড পর্যায় পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে ছিল সব চেয়ে বড় আদর্শ।

অধিকম্ভ, ইসলাম ও মুসলিমগণের শক্ররা চার পাঁচ বছর যাবৎ শক্রতা, হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সাধ্যমতো সব কিছু করেও যখন তারা এটা উপলব্ধি করল যে, এ দ্বীন এবং অনুসারীগণকে অক্তের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়, তখন তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকল। তাদের এ বিকল্প কৌশল হিসেবে তারা মুসলিমগণের শক্তি এবং শৌর্যবীর্যের প্রধান চরিত্র-সম্পদের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের হীন চক্রান্তের প্রথম লক্ষ্যস্থল নির্বাচন করল আল্লাহর নাবী (ক্রিট্রা)-কে। কারণ, মুনাফিক্রা মুসলিমগণের শেণীতে ছিল পঞ্চম বাহিনী। মদীনায় বসবাস করার ফলে মুসলিমগণের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ তাদের ছিল। এ কারণে কৃট কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে সহজভাবে প্রলুব্ধ করার সুযোগও তাদের ছিল। তাদের এ জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা শুরু করল ব্যাপক অপপ্রচার। মুনাফিক্বগণ তাদের এ প্রচার অভিযানের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছিল অথবা তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আর এর নেতৃত্বের ভার স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন উবাই বহন করছিল।

যখন যায়দ বিন হারিসাহ ( যায়নাবকে তালাক প্রদান করেন এবং নাবী কারীম ( ) তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন মুনাফিক্বগণ রাসূলুল্লাহর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করা ও অপ্রপ্রচারের একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কারণ, তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথায় পোষ্য পুত্রকে প্রকৃত সন্তানের মর্যাদা ও স্থান দেয়া হতো এবং পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকে প্রকৃত পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় অবৈধ গণ্য করা হত। এ কারণে, নাবী কারীম ( যখন যায়নাবকে বিবাহ করলেন তখন তারা নাবীর ( বিশ্ব)

যায়নাব জ্রিল্পা-কে রাসূলুল্লাহ (ক্লিক্ট্র)-এর বিবাহ করার ব্যাপারে মুনাফিক্ত্বগণ তাদের অপ-প্রচারের আরও যে সূত্রটি আবিস্কার ও ব্যবহার করল তা হচ্ছে

- ১. যায়নাব ্রুক্স্স্র তাঁর পঞ্চম পত্নী। তাদের প্রশ্ন ছিল, কোরআন শরীফে যেখানে চারটির অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয় নি, সেক্ষেত্রে এ বিবাহ কিভাবে বৈধ হতে পারে?
- ২. তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, যায়নাব হচ্ছে নাবী কারীম (ﷺ)-এর ছেলের (পোষ্য পুত্রের) স্ত্রী। তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এ বিবাহ ছিল অবৈধ এবং কঠিন পাপের কাজ।

এ বিবাহকে কেন্দ্র করে তারা নানা অলীক ও ভিত্তিহীন কাহিনী রচনা করে এবং জোর গুজব ছড়াতে থাকে। লোকে এমনটিও বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (ﷺ) জয়নবকে দেখা মাত্র তাঁর সৌন্দর্য্যে এমনভাবে আকৃষ্ট হল যে, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মন দেয়া নেয়া হয়ে গেল। যায়দ এ খবর জানতে পারল তখন সে যায়নাবকে তালাক দিল।

মুনাফিকুগণ এত জোরালোভাবে এ ঘৃণ্য কল্প কাহিনী প্রচার করতে থাকল যে, এর জের হাদীস এবং তফসীর কিতাবে এখন পর্যন্ত চলে আসছে। এ সময় এ সমস্ত অপ-প্রচার দুর্বল চিন্ত এবং সরলমন মুসলিমগণের অন্তরকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন। যার মধ্যে সন্দেহ ব্যাধিতে আক্রান্ত অন্তরসমূহের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। প্রাসন্তিক আয়াতে কারীমা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ প্রচারের ব্যাপকতা কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। স্রাহ আহ্যাবের স্চনাই হয়েছিল এ আয়াতে কারীমা দারা: ﴿اللَّهُ النَّبِي النَّهِ اللّهُ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا النَّبِي النَّهِ اللّهُ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا النَّبِي النَّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

'হে নাবী! আল্লাহ্কে ভয় কর, আর কাফির ও মুনাফিক্দের আনুগত্য কর না, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা, মহাপ্রজ্ঞাময়।'[আল-আহ্যাব: ১]

এ আয়াতে কারীমা ছিল মুনাফিক্বদের কার্যকলাপ ও কর্মকাণ্ডের প্রতি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং তাদের চক্রান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। নাবী কারীম (ক্রুড্র্রু) তাঁর স্বভাবজাত উদারতা এবং ধৈর্যের সঙ্গে মুনাফিক্বদের এ সকল অন্যায় আচরণ সহ্য করে আসছিলেন। সাধারণ মুসলিমগণও তাদের প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে নিজেদের রক্ষা করার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে চলছিলেন। কারণ, তাঁদের নিকট বহুবার এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, মুনাফিক্বগণ আল্লাহর তরফ থেকেই মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে আসছে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল মাজীদে ইরশাদ করেছেন:

﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾ [التوبة :١٢٦]

'তারা কি দেখে না যে, প্রতি বছরই তাদেরকে একবার বা দু'বার পরীক্ষায় ফেলা হয় (তাদের ঈমান আনার দাবী সত্য না মিথ্যা তা দেখার জন্য) তারপরেও তারা তাওবাও করে না, আর শিক্ষাও গ্রহণ করে না।'

[আত-তাওবাহ (৯) : ১২৬]

#### वन मुज्ञानाक गायखाम मूनाकिक्रमत कार्यकनाथ (وَوُرُ الْمُنَافِقِيْنَ فِيْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلَقِ)

যখন বনু মুসত্মলাক্ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুনাফিক্গণও এতে অংশ গ্রহণ করে তখন তারা ঠিক তাই করেছিল নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন,

'তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃংখলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ৪৭]

অতএব, এ যুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দুটি সুযোগ তাদের হাতে আসে। তার ফলশ্রুতিতে তারা মুসলিমগণের মধ্যে বিভিন্ন রকম চঞ্চলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অপ-প্রচার চালাতে থাকে। তাদের প্রাপ্ত সুযোগ দু'টির বিবরণ হচ্ছে যথাক্রমে নিমুরূপ:

#### : (قَوْلُ الْمُنْفِقِيْنَ : [لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَ ] अ. मिना राज निक्षे राकित्मत विकात क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र الْأَذَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِنْهَا الْأَذَلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْرُ مِنْهَا الْأَذَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْرُ مِنْهَا الْأَذَلُ الْمُنْفِقِيْنَ : [لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْرُ مِنْهَا الْأَذَلَ الْعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْمِ الْمُعْرَاقِيْنَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْعَلَيْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْعَلْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ وَلَيْعَالَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ وَالْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ لَا الْمُعْرَاقِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُرُولُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْعُلْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْعَلَقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِق

বনু মুস্তালাক্ গাযওয়ার পর রাস্লুল্লাহ (১৯) তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কতগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমণ করে। আগমণকারীদের মধ্যে 'উমার ১৯ এর একজন শ্রমিকও ছিল। তাঁর নাম ছিল জাহ্জাহ গিফারী। ঝর্ণার নিকট আরও একজন ছিল যার নাম ছিল সিনান বিন অবার জুহানী। কোন কারণে এ দুজনের মধ্যে বাক বিতত্তা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধন্তি ও মল্লুযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু করে দেয়, 'হে আনসারদের দল! (আনসারী লোকজন) সাহায্যের জন্য ক্রত এগিয়ে এস। অপরপক্ষে জাহ্জাহ আহ্বান করতে থাকে, 'ওগো মুহাজিরিনের দল! (মুহাজিরগণ) আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।'

রাসূলুল্লাহ (💬) এ সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করলেন এবং বললেন,

'আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছি অথচ তোমরা জাহেলী যুগের মত আচরণ করছ। তোমরা এ সব পরিহার করে চল, এ সব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।'

আব্দুল্লাহ বিন উবাই এ ঘটনা অবগত হয়ে ক্রোধে একদম ফেটে পড়ল এবং বলল, 'এর মধ্যেই এরা এ রকম কার্যকলাপ শুরু করেছে? আমাদের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা আমাদের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্ধিতা শুরু করেছে এবং আমাদের সমকক্ষ হতে চাচ্ছে? আল্লাহর কসম! আমাদের এবং তাদের উপর সে উদাহরণ প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে যেমনটি পূর্ব যুগের লোকেরা বলেছেন যে, 'নিজের কুকুরকে লালন-পালন করিয়া স্বষ্টপুষ্ট কর যেন সে তোমাকে ফাড়িয়ে খাইতে পারে।' শোন, আল্লাহর কসম! যদি আমি ফিরে যেতে পারি তাহলে দেখবে যে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিগণই নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের মদীনা থেকে বহিস্কার করেছে।'

অতঃপর উপস্থিত লোকজনদের লক্ষ্য সে বলল, 'এ বিপদ তোমরা নিজেরাই ক্রয় করেছ। তোমরা তাকে নিজ শহরে অবতরণ করিয়েছে এবং আপন সম্পদ বন্টন করে দিয়েছ। দেখ, তোমাদের হাতে যা কিছু আছে তা দেয়া যদি বন্ধ করে দাও তবে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।'

ঐ সময় এ বৈঠকে যায়দ বিন আরক্বাম নামক এক যুবক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফিরে এসে তাঁর চাচাকে ঐ সমস্ত কথা বলে দেন। তাঁর চাচা তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সব কিছু অবহিত করেন। ঐ সময় সেখানে 'উমার ﷺ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হুজুর (ﷺ) 'আব্বাদ বিন বিশরকে নির্দেশ দিন, সে ওকে হত্যা করুক।'

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ৄৣৣৣৣৣৣৣৄু)! আপনি যদি চান তাহলে তাকে মদীনা থেকে বের করে দেয়া হবে। আল্লাহর শপথ! সে নিকৃষ্ট এবং আপনি পরম সম্মানিত।

অতঃপর সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তার সঙ্গে সহনশীলতা প্রদর্শন করুন। কারণ আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আপনাকে আমাদের মাঝে এমন এক সময় নিয়ে আসেন, যখন তার গোত্রীয় লোকেরা তাকে মুকুট পরানোর জন্য মণিমুক্তাসমূহের মুকুট তৈরি করছিল। এ কারণে এখন সে মনে করছে যে আপনি তার নিকট থেকে তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন।

অতঃপর তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ দিবস এবং সকাল পর্যন্ত পূর্ণ রাত্রি পথ চলতে থাকেন এবং এমনকি পরবর্তী দিবস পূর্বাহ্নে ঐ সময় পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন যখন রৌদ্রের প্রখরতা বেশ কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছিল। এর পর অবতরণ করে শিবির স্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সফরসঙ্গীগণ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভূমিতে দেহ রাখতে না রাখতেই সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। এ একটানা দীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, লোকজনেরা যেন আরামে বসে গল্প গুজব করার সুযোগ না পায়।

এদিকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন জানতে পারল যে যায়দ বিন আরক্বাম তার সমস্ত কথাবার্তা প্রকাশ করে দিয়েছে তখন সে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হল এবং বলল যে, আল্লাহর শপথ! যায়দ আপনাকে যে সকল কথা বলেছে আমি তা কখনই বলি নি এবং এমনকি মুখেও আনি নি।

ঐ সময় আনসার গোত্রের যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এখন ও নাবালক ছেলেই আছে এবং হয়তো তারই ভুল হয়েছে। সে ব্যক্তি যা বলেছিল হয়তো সে ঠিক ঠিকভাবে তা স্মরণ রাখতে পারে নি।

এ কারণে নাবী (ৄৣে) ইবনু উবাইয়ের কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যায়দ ল বলেছেন, 'এর পর এ ব্যাপারে আমি এতই দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ইতোপূর্বে আর কখনই কোন ব্যাপারে আমি এতটা দুঃখিত হই নি। সে চিন্তাজনিত দুঃখে আমি বাড়িতেই বসে রইলাম।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সূরাহ মুনাফিক্ নামে একটি সূরাহ অবতীর্ণ করলেন যার মধ্যে উভয় প্রসঙ্গেরই উল্লেখ রয়েছে:

﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ مَ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ مَ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُونَ جِ (١) اللّهِ مَنْ اللهِ مَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذٰلِكَ بِأَنَهُمْ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى اللّهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ المُنْوِقِ وَالْمُوْمِنِينَ وَلْحِنَّ اللهُ الْذِينَ يَقُولُونَ لَا يُفْقُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهِ اللهُ المُؤْتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَلْحِنَّ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُونِ وَالْمُومِ وَلَحِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (٧) يَقُولُونَ لَهُ وَاللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلْحِنَّ الْمُنْوِقِينَ لَا يَفْقَوْنَ (٧) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ع (٨) ﴾

'১. মুনাফিকুরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহুর রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যেবাদী। ২. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আর এ উপায়ে তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা কতই না মন্দ। ৩. তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্ত রে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না ৪. তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে। আর যখন তারা কথা বলে তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ ভরে শুন, অথচ তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মত (দেখন-সূরত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই না)। কোন শোরগোল হলেই তারা সেটাকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে (কারণ তাদের অপরাধী মন সব সময়ে শঙ্কিত থাকে- এই বুঝি তাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে গেল)। এরাই শক্র, কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। এদের উপর আছে আল্লাহ্র গযব, তাদেরকে কিভাবে (সত্য পথ থেকে) ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে! ৫. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'এসো, আল্লাহ্র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তুমি দেখতে পাও তারা সদন্তে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৬. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কক্ষনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী জাতিকে কক্ষনো সঠিক পথে পরিচালিত করেন না। ৭. তারা বলে- 'রসূলের সঙ্গী সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করো না, শেষে তারা এমনিতেই সরে পড়বে।' আসমান ও যমীনের ধন ভাণ্ডার তো আল্লাহরই. কিন্তু মুনাফিক্বরা তা বুঝে না। ৮. তারা বলে- 'আমরা যদি মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সম্মানীরা অবশ্য অবশ্যই হীনদেরকে সেখানে থেকে বহিষ্কার করবে।' কিন্তু সমস্ত মান মর্যাদা তো আল্লাহ্র, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের; কিন্তু মুনাফিকুরা তা জানে না।' [আল-মুনাফিকুন (৬৩): ১-৮]

যায়দ বলেছেন, 'এর পর রাসূলুল্লাহ (﴿ اللَّهُ عَدْ صَدَقَك ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং এ আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন। আতঃপর বললেন, (إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَقَك) 'আল্লাহ তা'আলা তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত করেছেন।'১

উল্লেখিত মুনাফিক্টের সন্তানের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। সন্তান ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত সৎ স্বভাবের মানুষ এবং উত্তম সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পিতার নিকট থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দপ্তায়মান হলেন মদীনার দরজায়। যখন তার পিতা সেখানে গিয়ে পৌছেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ!

<sup>े</sup> সহীত্তল বুখারী ১ম খণ্ড, ৪৯৯ পৃঃ, ২য় খণ্ড ২২৭-২২৯ পৃঃ, ইকনু হিশমা ২য় খণ্ড ২৯০-২৯২ পৃঃ।

আপনি এখান থেকে আর অগ্রসর হতে পারবেন না যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ (১) অনুমতি না দিবেন। কারণ নাবী (১) প্রিয়, পবিত্র ও সম্মানিত এবং আপনি নিকৃষ্ট। এরপর নাবী কারীম (১) যখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন তখন পুত্র পিতার পথ ছেড়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ঐ ছেলেই রাসূলুল্লাহ (১)-এর নিকট এ বলে আর্য করলেন, 'আপনি তাকে হত্যা করার ইচ্ছে পোষণ করলে আমাকে নির্দেশ প্রদান করন। আল্লাহর কসম! আমি তার মন্তক দ্বিখণ্ডিত করে আপনার খিদমতে এনে হাজির করব।'

#### ২. मिथा अপবাদের ঘটনা (حَدِيثُ الْإِفْكِ) :

উল্লেখিত যুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারটি। এ ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিয়ম ছিল সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণের মধ্যে লটারী করে নিতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠত তাঁকে তিনি সফরে নিয়ে যেতেন। এ অভিযানকালে লটারীতে 'আয়িশাহ —এর নাম বের হয়। সেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফরে যান।

অভিযান শেষে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করা হয়। শিবিরে থাকা অবস্থায় 'আয়িশাহ ক্রিল্লা নিজ প্রয়োজনে শিবিরের বাইরে গমন করেন। সফরের উদ্দেশ্যে যে স্বর্ণাহারটি তাঁর বোনের নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন এ সময় তা হারিয়ে যায়। হারানোর সময় হারের কথাটি তাঁর স্মরণেই ছিল না। বের থেকে শিবিরে ফিরে আসার পর হারানো হারের কথাটি স্মরণ হওয়া মাত্রই তার খোঁজে তিনি পুনরায় পূর্বস্থানে গমন করেন। এ সময়ের মধ্যেই যাঁদের উপর নাবী পত্নির ক্রিল্লা হাওদা উটের পিঠে উঠিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাঁরা হাওদা উঠিয়ে দিলেন। তাদের ধারণা যে, উম্মূল মু'মিনীন হাওদার মধ্যেই রয়েছেন। যেহেতু তাঁর শরীর খুব হালকা ছিল সেহেতু হাওদা হালকা থাকার ব্যাপারটি তাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া করে নি। তাছাড়া, হাওদাটি দু' জনে উঠালে হয়তো তাদের পক্ষে অনুমান করা সহজ হতো এবং সহজেই ভুল ধরা পড়ত। কিন্তু যেহেতু কয়েক জনে মিলে মিশে ধরাধরি করে হাওদাটি উঠিয়ে ছিলেন, তাই ব্যাপারটি অনুমান করার ব্যাপারে তাঁরা কোন ক্রেক্সেই করেন নি।

যাহোক, হারানো হারটি প্রাপ্তির পর মা 'আয়িশাহ ক্রিল্লা আশ্রয়স্থলে ফিরে এসে দেখলেন যে পুরো বাহিনী ইতোমধ্যে সে স্থান পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেছেন। প্রান্তরটি ছিল সম্পূর্ণ জনশূন্য। সেখানে না ছিল কোন আহ্বানকারী, না ছিল কোন উত্তরদাতা। তিনি এ ধারণায় সেখানে বসে পড়লেন যে, লোকেরা তাঁকে যখন দেখতে না পাবেন তখন তাঁর খোঁজ করতে করতে এখানেই এসে যাবেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ প্রভু আল্লাহ তা'আলা আপন কাজে সদা তৎপর ও প্রভাবশালী। তিনি যেভাবে যা পরিচালনা করার ইচ্ছে করেন সেভাবেই তা বান্তবায়িত হয়। অতএব, আল্লাহ তা'আলা বিবি 'আয়িশাহর ক্রিল্লা চক্ষুদ্বয়কে ঘুমে জড়িয়ে দেয়ায় তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর সফওয়ান বিন মু'আতাল এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি জাগ্রত হলেন। তিনি বলছিলেন, 'ইনা লিল্লাহ ওয়া ইনা ইলাইহি রাজিউন, রাসূলে কারীম (ক্রিক্রে)-এর স্ত্রী?'

সফওয়ান (সনাদলের শেষ অংশে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল একটু বেশী ঘুমানো। 'আয়িশাহ ক্রিক্রা-কে এ অবস্থায় দেখা মাত্রই তিনি চিনতে পারলেন। কারণ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। অতঃপর 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠরত অবস্থায় তিনি আপন সওয়ারীকে নাবী পত্নীর ক্রিক্রা নিকট বসিয়ে দিলেন। 'আয়িশাহ ক্রিক্রা সওয়ারীর উপর আরোহণ করার পর সফওয়ান তিনি তার লাগাম ধরে টানতে টানতে হাঁটতে থাকলেন এবং সর্বক্ষণ মুখে উচ্চারণ করতে থাকলেন ইন্না লিল্লাহি.....।

সফওয়ান ইন্নালিল্লাহ..... ছাড়া অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করেননি। তিনি (আছু) 'আয়িশাহ জ্বিত্রী-কে সঙ্গে নিয়ে যখন সৈন্যদলে মিলিত হলেন, তখন ছিল ঠিক খরতপ্ত দুপুর। সৈন্যদল শিবির স্থাপন করে বিশ্রামরত ছিলেন। 'আয়িশাহ জ্বিত্রী-কে এ অবস্থায় আসতে দেখে লোকেরা আপন আপন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নিরিখে

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৯০-২৯২ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসারুস সীরাহ ২৭৭ পৃঃ।

ব্যাপারটি আলোচনা পর্যালোচনা করতে থাকলেন। সং প্রকৃতির লোকেরা এটাকে সহজভাবেই গ্রহণ করল। কিন্তু অসং প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির লোকেরা এটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চিন্তা করতে থাকল নানাভাবে। বিশেষ করে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (﴿﴿)-এর দুশমন অপবিত্র খবিশ আব্দুল্লাহ বিন উবাই এটিকে পেয়ে বসল তার অপপ্রচারের একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে। সে তার অন্তরে কপটতা, হিংসা বিদ্বেষর যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল এ ঘটনা তাতে ঘৃতাহুতির ন্যায় অধিকতর প্রভাবিত ও প্রজ্জ্বলিত করে তুলল। সে এ সামান্য ঘটনাটিকে তার স্বকপোলকল্পিত নানা আকার প্রচার ও রঙচঙে চিত্রিত ও রঞ্জিত করে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার শুরু করে দিল।

পুণ্যের তুলনায় পাপের প্রভাবে মানুষ যে সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে এ সত্যটি আবারও অত্যন্ত নিষ্করণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এ অপপ্রচারে অনেকেই প্রভাবিত হয়ে পড়ল এবং তারাও অপপ্রচার শুরু করল। এমনি দ্বিধাদ্বর ও ভারাক্রান্ত মানসিকতাসম্পন্ন বাহিনীসহ রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। মুনাফিক্বেরা মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে আরও জোটবদ্ধ হয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিল।

এ অপবাদ ও অপপ্রচারের মুখোমুখী হয়ে রাসূলে কারীম (ﷺ) ওহীর মাধ্যমে এর সমাধানের আশায় নীরবতা অবলম্বন করলেন।

কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা সত্ত্বেও ওহী নাযিল না হওয়ায় 'আয়িশাহ জ্বিন্তু হতে পৃথক থাকার ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবাবর্গের সঙ্গে পরামর্শের ব্যবস্থা করলেন। 'আলী ক্লিন্তু আভাষ ইন্সিতে তাঁকে পরামর্শ দিলেন তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য। কিন্তু উসামা ও অন্যান্য সাহাবীগণ (緣) শক্রদের কথায় কান না দিয়ে 'আয়িশাহ জ্বিল্পানক তাঁর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার পরামর্শ দিলেন।

এরপর আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কপটতাজনিত কষ্ট হতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (
রিষরে উঠে এক ভাষণের মাধ্যমে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এ প্রেক্ষিতে সা'দ বিন মু'আয তাকে
হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সা'দ বিন 'উবাদাহ (যিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের খাযরাজ গোত্রের
নেতা ছিলেন) গোত্রীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে খুব শক্তভাবে এর বিরোধিতা করায় উভয়ের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু
হয়ে যায়। যার ফলে উভয় গোত্রের লোকেরাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (
ক্রিউ) অনেক চেষ্টা করে উভয়
গোত্রের লোকজনদের উত্তেজনা প্রশমিত করেন এবং নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'আয়িশাহ জ্রিল্লী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক নাগাড়ে এক মাস যাবং অসুস্থতায় ভূগতে থাকেন। এ অপবাদ সম্পর্কে অবশ্য তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু তাঁর অসুস্থ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ক্লিক্ট্র্)'র কাছ থেকে যে আদর যত্ন ও সেবা শুশ্রুষা পাওয়ার কথা তা না পাওয়ার তাঁর মনে কিছুটা অস্বস্তি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়ে যায়।

বেশ কিছু দিন যাবত রোগ ভোগের পর ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। সুস্থতা লাভের পর পায়খানা প্রস্রাবের জন্য এক রাত্রি তিনি উন্মু মিসত্যুহর সঙ্গে সন্নিকটস্থ মাঠে গমন করেন। হাঁটতে গিয়ে এক সময় উন্মু মেসতাহ স্বীয় চাদরের সঙ্গে জড়ানো অবস্থায় পা পিছলে মাটিতে পড়ে যায়। এ অবস্থায় সে নিজের ছেলেকে গালমন্দ দিতে থাকে। 'আয়িশাহ ভ্রান্ত্রী তাঁর ছেলেকে গালমন্দ দেয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলায় সে বলে, আমার ছেলেও সে অপবাদ সম্পর্কিত অপপ্রচারে জড়িত আছে ব'লে অপবাদের কথা 'আয়িশাহ ভ্রান্ত্রী-কে শোনান। 'আয়িশাহ ভ্রান্ত্রী সে অপবাদ ও অপপ্রচার সম্পর্কে জানতে চাইলে উন্মু মেসতাহ তাঁকে সকল কথা খুলে বলেন। এভাবে তিনি অপবাদের কথা জানতে পারেন। এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পিতামাতার নিকট যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ক্রিড)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ক্রেড) তাঁকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি পিতা-মাতার নিকট গমন করলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিতরূপ অবগত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিরবচ্ছিন্ন কান্নার মধ্যে তাঁর দু' রাত ও এক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও তাঁর অশ্রুর ধারা বন্ধ হয় নি কিংবা ঘুমও আসেনি। তাঁর এ রকম একটা উপলব্ধি হচ্ছিল যে, কান্নার চোটে তাঁর কলিজা ফেটে যাবে। ঐ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ক্রেড) সেখানে তাশরীফ আনয়ন করলেন এবং কালেমা শাহাদত সমন্বয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন,

(أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْنَةٌ فَسَيُبُرِثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسَتَغْفِرِيْ اللهَ وَتُوبِيْ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبَرَفَ بِذَنْبِهِ، ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ قَابَ اللهُ عَلَيْهِ).

'হে 'আয়িশাহ তোমার সম্পর্কে কিছু জঘন্য কথাবার্তা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি এ কাঁজ থেকে পবিত্র থাক তাহলে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে এর সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ না করুন, তোমার দ্বারা যদি কোন পাপ কাজ হয়ে থাকে তাহলে তুমি আল্লাহ তা'আলার সমীপে ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তওবা কর। কারণ, পাপ কাজের পর কোন বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে খালেস অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সমীপে তওবা করে তিনি তা কবুল করেন।'

রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর বক্তব্য শোনার পর 'আয়িশাহ দ্রাল্লা-এর অশ্রুণারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর চোখে তখন এক ফোঁটা পানিও যেন অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে বললেন যে, তাঁদেরকে নাবী (১৯)-এর এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু জবাব দেয়ার মতো কোন ভাষাই যেন তাঁরা খুঁজে পেলেন না। পিতা-মাতাকে অত্যন্ত অসহায় ও নির্বাক দেখে 'আয়িশাহ দ্রালা নিজেই বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনারা যে কথা শুনেছেন তা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং আপনারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এ কারণে, আমি যদি বলি যে, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র আছি এবং আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি পবিত্র আছি, তবুও আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন না। আর যদি আমি ঐ জঘন্য অপবাদকে সত্য বলে স্বীকার করে নেই— অথচ আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, আমি তা থেকে পবিত্র আছি- তবে আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য ঐ উদাহরণটাই প্রযোজ্য হবে যা ইউসূফ (২০)-এর পিতা বলেছিলেন:

#### ﴿فَصَبْرُ جَمِيْلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ ﴾ [يوسف: ١٨]

'থৈর্য ধারণই উত্তম পথ এবং তোমরা যা বলছ তার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।' [ইউসুফ (১২) : ১৮] এরপর 'আয়িশাহ ্রান্ত্রা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঐ সময়ই রাসূলে কারীম (﴿كَا اللهُ عَالَى اللهُ وَهَا اللهُ عَالَى اللهُ وَهَا اللهُ اللهُ وَهَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَهَا اللهُ وَهَا لَهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

'১১. যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহা শাস্তি। তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না আর বলল না, 'এটা তো খোলাখুলি অপবাদ।' তারা চারজন সাক্ষী হাযির করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি সেহেতু আল্লাহ্র নিকট তারাই মিথ্যেবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যাতে তড়িঘড়ি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করত। যখন এটা তোমরা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট তা ছিল গুরুতর ব্যাপার। তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ! আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা আর কক্ষনো এর (অর্থাৎ এ আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, বড়ই হিকমাতওয়ালা। যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শান্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ দয়ার্দ্র, বড়ই দয়াবান।' [আন্-নুর (২৪) ১১-২০]

এরপর মিথ্যা অপবাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অপরাধের দায়ে মিসত্ত্বাহ বিন আসাসাহ, হাস্সান বিন সাবিত এবং হামনাহ বিনতে জাহ্শকে আশি (৮০) দোররা কার্যকর করা হল। তবে খবিস আব্দুল্লাহ বিন উবাই এ শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল। অথচ অপবাদ রটানোর কাজে জড়িত জঘন্য ব্যক্তিদের মধ্যে সে ছিল প্রথমে এবং এ ব্যাপারে সব চেয়ে অপ্রগামী ভূমিকা ছিল তারই। তাকে শাস্তি না দেয়ার কারণ হয়তো এটাই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে তাকে শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাকে এখন শাস্তি প্রদান করা হলে তার পরকালের শাস্তি হালকা হয়ে যাবে এ ধারণায় শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নি। কিন্তু অন্যান্য যাদের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয় তাদের পরকালীন পাপ ভার হালকা এবং পাপসমূহের কাফ্ফারা হিসেবেই তা করা হয়। অথবা এমন কোন ব্যাপার এর মধ্যে নিহিত ছিল যে কারণে তাকে হত্যা করা হয় নি।

এভাবে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সন্দেহ, আশক্ষা, অশান্তি, অশুভ ও ব্যাকুলতার বিষবাম্প থেকে মদীনার আকাশ বাতাস পরিস্কার হয়ে উঠল। এর ফলশ্রুতিতে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই এতই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হল যে, সে আর দ্বিতীয়বার মস্তক উত্তোলন করতে সক্ষম হল না। ইবনু ইসহাক্ব বলেছেন যে, এর পর যখনই সে কোন গণ্ডগোল পাকাতে উদ্যত হয় তখনই তার লোকজনেরা তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকত এবং বলপ্রয়োগ করে বসিয়ে দিত। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) 'উমার ﷺ—কে বললেন,

(كَيْفَ تَرَى يَا عُمَرُ ؟ أَمَا وَاللهِ لَوْقَتَلْتَهُ يَوْمَ قُلْتَ لِيْ : أَقْتُلْهُ، لَأَرْعَدَثَ لَهُ آنِفُ، وَلَوْ أَمَرْتُهَا الْيَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلَتْهُ)

হে 'উমার! এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কী? দেখ আল্লাহর শপথ! যে দিন তুমি আমার নিকট অনুমতি চেয়েছিলে সে দিন যদি আমি অনুমতি দিতাম আর যদি তুমি তাকে হত্যা করতে তাহলে এ জন্য অনেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু আজকে যদি সেই সব লোকদের আদেশ দেয়া হয় তাহলে তারাই তাকে হত্যা করবে।

'উমার (২) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ভালভাবেই হাদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি যে, রাসূলে কারীম (২)-এর কাজ আমার কাজের তুলনায় অনেক বেশী বরকতপূর্ণ।

ইসলামী শরীয়তে এরপ বিধান আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথচ প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম না হয় তাহলে তাকে আশি কোড়া মারতে হবে।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৩৬৪ পৃঃ, ২য় খন্ড ৬৯৬-৬৯৮ পৃঃ, যা'দুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১১৩-১১৫ পৃঃ. ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৯৭-৩০০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইকসু হিশাম ২য় খণ্ড ২৯৩ পৃঃ।

# الْبُعُوْثُ وَالسَّرَايَا بَعْدَ غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيْعِ গাযওয়ায়ে মুরাইসী'র পরের সামরিক অভিযানসমূহ

ك. मिस्रात वन् कानव অভিযান দ্মাতৃল জানদাল কেতে ( بَنِيْ كُلْبٍ بِدُوْمَةِ كُلْبٍ بِدُوْمَةِ ) نَارِ بَنِيْ كُلْبٍ بِدُوْمَةِ ) الجُنْدَل :

উঠ হিজরীর শা'বান মাসে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ المناقبة এর নেতৃত্বে এ অভিযান প্রেরিত হয়। রাস্লে কারীম (هُ الله المناقبة) দলনেতাকে সামনে বসিয়ে স্বীয় মুবারক হাতে তাঁর পাগড়ি বেঁধে দিয়ে অভিযানে উত্তম পন্থা অবলম্বনের জন্য পরামর্শদান করেন। তিনি এ ব'লে তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন যে, المنافبة (المناقبة) 'যদি তারা তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় তাহলে তুমি তাদের সমাটের মেয়েকে বিয়ে করে নেবে।' আব্দুর রহমান বিন 'আওফ গন্তব্য স্থলে পৌছার পর একাদিক্রমে তিন দিন যাবত ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন, ইসলামী জীবনধারার অলৌকিক বৈশিষ্ট্যগুলো এবং মুসলিমগণের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা মুসলিম হয়ে যায়। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন 'আওফ তুমাজির বিনতে আসবাগকে বিয়ে করেন। ইনিই ছিলেন আব্দুর রহমানের পুত্র আবৃ সালামাহর মাতা। এ মহিলার পিতা স্বজাতির নেতা এবং বাদশাহ ছিলেন।

## २. कामाक जक्षाल मिয়ाয় वन भाम जियान (مَرِيَّةُ عَلِيَ بَنِ اللهِ بَنِي سَعْدِ بَنِ بَكِر بِفَدَك)

৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে 'আলী ্রা-এর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানের কারণ ছিল যে, রাস্লুল্লাহ (্রাহ্রা) বিশেষ সূত্রে অবগত হয়েছিলেন যে বনু সা'দ গোত্রের একটি দল ইহুদীদের সাহায্য করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। এর প্রতিকারার্থে রাস্লুল্লাহ (্রাহ্রা) 'আলী (্রাহ্রা)-এর নেতৃত্বে দু' শত মর্দে মুজাহিদের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এরা রাত্রিতে ভ্রমণ করতেন এবং দিবাভাগে আত্যগোপন করে থাকতেন। অবশেষে শক্রপক্ষের একজন গোয়েন্দা তাঁদের হাতে ধরা পড়ে। সে স্বীকার করল যে খায়বারের খেজুরের বিনিময়ে তারা সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে এ সংবাদও সংগৃহীত হল যে, বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা কোন্ জায়গায় অবস্থান করছে। প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে মুসলিম বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে পাঁচশত উট ও দু' হাজার ছাগল হস্তগত করেন। তবে শিশু ও মহিলাসহ বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা পলায়ন করে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। তাদের নেতা ছিল অবার বিন 'উলাইম।

# ७. खয়ानिल क्ता অভিযান (مَرِيَّةُ أَبِي بَكِر الصِّدِيْقِ أَوْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَى وَادِي الْقُرْي)

এ অভিযান প্রেরণ করা হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে আবৃ বাক্র সিদ্দীক (क) কিংবা যায়দ বিন হারিসাহ (क)-এর নেতৃত্ব। রাস্লুল্লাহ (ক)-কে হত্যা করার জন্য বনু ফাযারা গোত্রের একটি শাখা শঠতা ও চক্রান্ত মূলক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তাদের এ জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে রাস্লুল্লাহ (ক) এক মুজাহিদ বাহিনীসহ আবৃ বাক্র সিদ্দীক (ক)-কে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সালামাহ বিন আকওয়ার বিবরণ সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন যে, 'এ অভিযানে আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফজরের সালাত আদায় করার পর তাঁর নির্দেশক্রমে আমরা শক্রপক্ষের উপর আকশ্বিকভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে ঝর্ণার উপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলাম। অধিকার প্রতিষ্ঠার পর শক্রপক্ষের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করা হল। এদের অন্য একটি দলের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এদের সঙ্গে মহিলা এবং শিশুও ছিল। আমার ভয় হচ্ছিল যে, লোকজন আসার পূর্বে এরা পর্বতের উপর পৌছে না যায়। এ জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে তাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌছলাম এবং তাদের ও পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি তীর নিক্ষেপ করলাম। তীর দেখে তারা থেমে গেল। এ দলের মধ্যে ছিল উন্মু কির্বফাহ নামুী এক মহিলা যিনি পুরাতন চর্ম নির্মিত পোশাক পরিহিতা ছিলেন। তার

সঙ্গে ছিল তার এক কন্যা। এ কন্যাটি আরবের সুন্দরী মহিলাদের দলভুক্ত ছিল। আমি তাদেরকে আবৃ বাক্র ক্রে-এর নিকট নিয়ে এলাম। অতঃপর এ কন্যাটিকে আমার নিকট সমর্পণ করা হল। কিন্তু সে যে পোশাকে ছিল সে পোশাকেই রইল। এর মধ্যে তার পোশাক পরিবর্তন করা হয় নি।' পরে রাসূলে কারীম (ক্রিট্রু) এ মহিলাকে সালামাহ বিন আকওয়ার নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে মঞ্চায় প্রেরণ করেন এবং বিনিময়ে কিছু সংখ্যক মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করিয়ে নেন।

উন্মু বি্রফাহ ছিল একজন শয়তান মহিলা। নাবী কারীম (ﷺ)-কে হত্যার জন্য সে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং এতদুদ্দেশ্যে স্বীয় পরিবার থেকে ত্রিশজন সওয়ারীর ব্যবস্থা করেছিল। তার এ ষড়যন্ত্র ও দুষ্কর্মের প্রতিফলস্বরূপ ত্রিশ জন সওয়ারীকেই হত্যা করা হয়েছিল।

#### : (سَرِيَّةُ كُرْزِ بْن جَابِر الْفَهْرِيُ إِلَى الْعُرَنِيَيْنَ) 8. 'উत्रानिग्रीन पिखरान

৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে কুর্য বিন জাবির ফিহরী ক্রি-এর নৈতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানের পটভূমি হচ্ছে, 'উকাল এবং 'উরাইনাহর কতগুলো লোক মদীনায় আগমন ক'রে ইসলাম গ্রহণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাঁদের স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল না হওয়ার কারণে রাস্লুল্লাহ (ক্রি) কতগুলো উটসহ তাদেরকে চারণ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার পরামর্শ দেন। অতঃপর লোকগুলো যখন সুস্থ হয়ে উঠল তখন একদিন রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো খেদিয়ে নিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল। এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় তারা কুফুরী অবলম্বন করল। উল্লেখিত কারণে রাস্লুল্লাহ (ক্রি) তাদের খোঁজ করার জন্য কুর্য বিন জাবির ফিহরীকে বিশ জন সাহাবাসহ প্রেরণ করেন। এ বাহিনী প্রেরণের সময় নাবী কারীম (ক্রি) এ প্রার্থনা করেছিলেন, (اللهُمُ أَمْنَيُهُ مِنْ مَسَكِ)

'হে আল্লাহ! উরানিয়্যীনদের পথ অন্ধকার করে দাও এবং কঙ্কণ চেয়েও বেশী খাটো করে দাও। প্রিয় নাবী (ৄৣৣয়)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ তা'আলা তাদের পথ অন্ধকার করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে তারা অভিযাত্রী দলের হাতে ধরা পড়ে যায়। মুসলিম রাখালদের সঙ্গে তারা যে শঠতামূলক আচরণ করেছিল তার প্রতিফল ও প্রতিশোধস্বরূপ তাদের হাত পা কেটে দেয়া হল, চোখে দাগ দেয়া হল এবং হাররাহ নামক স্থানের এক প্রান্তে তাদের ছেড়ে দেয়া হল। সেখানে তারা মাটি অনুসন্ধান করতে করতে স্বীয় মন্দ কাজের শাস্তি পর্যন্ত গৌছে গেল। তাদের এ ঘটনা সহীহল বুখারী এবং অন্যান্য কিতাবে আনাস (ৣৄয়য়) হতে বর্ণিত আছে।

চরিতকারগণ এরপর আরও একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে 'আম্র বিন উমাইয়া যামরী ( ) এবং সালামাহ বিন আবী সালাম ( ) দু'জনের সমন্বয়ে। এ অভিযান সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে বলা হয়েছে যে আবৃ সুফ্ইয়ানকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে 'আম্র ইবনু উমাইয়া মক্কায় গমন করেছিলেন। এর কারণ হচ্ছে, রাস্লুল্লাহ ( ) -কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আবৃ সুফ্ইয়ান একজন বেদুঈনকে মদীনায় পাঠিয়েছিল। তবে এ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় নি।

এ প্রসঙ্গে চরিতকারগণ আরও বলেছেন যে, এ সফরকালেই 'আম্র বিন উমাইয়া যামরী তিন জন কাফেরকে হত্যা করেছিলেন এবং খুবাইব ( বিল্লা) এর লাশ উঠিয়ে এনেছিলেন। অথচ খুবাইবের শাহাদত বরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রায়ী র কয়েক দিন কিংবা কয়েকমাস পর এবং তা সংঘটিত হয়েছিল ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে।

<sup>े</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৮ পৃঃ বলা হয়েছে এ অভিযান ৭ম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

<sup>ै</sup> কুর্য বিন জাবের ফাহরী 🚌 ছিলেন সে ব্যক্তি যিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে সফওয়ান যুদ্ধে মদীনার চতুষ্পদ জন্তুর পালের উপর আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় শাহাদত বরণ করেন।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> যাদুল মা'আদা ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ, কিছু অতিরিক্তসহ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৬২ ও অন্যান্য কিতাব।

এ কারণে এটা আমার সঠিক বোধগম্য হচ্ছে না যে, তাহলে কি এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সফরের ঘটনা ছিল? কিন্তু চরিতকারগণ এ দুটি ব্যাপারকে একই সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়ে কেমন যেন একটা গোলমাল করে ফেলেছেন। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, ব্যাপার দুটি একই সফরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু চরিতকারগণ ভুলক্রমে ৪র্থ হিজরীর পরিবর্তে ৬ষ্ঠ হিজরীর উল্লেখ করেছেন। আল্লামা মানসুরপুরী (রঃ) এ ঘটনাকে যুদ্ধোদ্যম কিংবা অভিযান হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আল্লাইই ভাল জানেন।

এগুলোই হচ্ছে ঐ সকল অভিযান বা যুদ্ধ যা আহ্যাব ও বনু কুরাইযাহ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল। ঐ সকল অভিযানে বড় আকারের তেমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নি, এ সবের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবের ছোটখাট ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অতএব ঐ সকল অভিযানকে যুদ্ধ না বলে অগ্রগামী সৈনিক প্রহরী দল 'টহলদারী বাহিনী', তথ্যানুসন্ধানীদল ইত্যাদি বলাই শ্রেয়, এ সব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মূর্য বেদুঈন এবং শক্রদের অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার করা। পরবর্তী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় য়ে, আহ্যাব যুদ্ধের পর অবস্থা ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে আসতে থাকে। এর ফলে শক্রদের মনোবল ও উদ্যম ভেঙ্গে পড়তে থাকে। ইসলামী দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেয়া কিংবা এর মর্যাদাকে ভূলুষ্ঠিত করে দেয়ার যে দুঃস্বপ্প তারা দেখত তার ছিটে ফোঁটাও তাদের মনে অবশিষ্ট রইল না। পরিস্থিতি যে ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে যাচ্ছিল তা অধিকম্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল হুদায়বিয়াহর চুক্তির মাধ্যমে। এ চুক্তির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল আরব মুশরিকগণ কর্তৃক ইসলামী শক্তিকে স্বীকৃতি প্রদান এবং একটি শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যাপারে আরব মুশরিকগণ কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার অবসান।

## عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ (فِيْ ذِيْ الْقَعْدَةِ سَنَةَ ٦ هـ) হুদায়বিয়াহর 'উমরাহ (৬৯ হিজরীর যুল ক্বা'দাহ মাস)

#### ह्माय्यवियाद्य 'फॅमतार- अत कात्र (سَبَبُ عُمْرَةِ الْحُدَّيْبِيةِ) :

আরব উপদ্বীপের অবস্থা যখন বহুলাংশে মুসলিমগণের অনুকূলে এসে গেল তখন ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা ও বৃহত্তম বিজয়ের বিভিন্ন নিদর্শন ধীরে ধীরে প্রকাশ লাভ করতে থাকল। মুশরিকগণ ছয় বছর যাবত মসজিদুল হারামে মুসলমানদের প্রবেশ বন্ধ করে রেখেছিল সেখানে মুসলিমগণের ইবাদত বন্দেগীর ইতিবাচক দাবীর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল।

মদীনায় রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-কে স্বপুযোগে দেখানো হল যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশ লাভ করছেন। তিনি কা'বাহ গৃহের চাবি গ্রহণ করে সাহাবীগণসহ আল্লাহর ঘর ত্বাওয়াফ এবং 'উমরাহ পালন করছেন। অতঃপর কিছু সংখ্যক লোক মন্তক মুগুন করেছেন এবং কিছু সংখ্যক লোক চুল কর্তন করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) সাহাবীগণকে এ স্বপু সম্পর্কে অবহিত করলে তাঁরা বড়ই আনন্দিত হন। এর ফলে তাঁরা এটাও ধারণা করতে থাকেন যে, আল্লাহর রহমতে শীঘই তাঁরা মক্কায় প্রবেশাধিকার লাভ করবেন। রাস্লে কারীম (১৯৯০) সাহাবীগণকে এ কথাও বললেন যে, তিনি 'উমরাহ পালনের মনস্থ করেছেন। এপ্রেক্ষিতে সাহাবীগণ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকলেন।

#### भूजियगला (अका) गमत्नद्र त्यायना (السَتِنْفَارُ الْمُسْلِمِيْنَ) :

রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) তাঁর সঙ্গে মকা গমনের জন্য মদীনা এবং পার্শ্ববর্তী জনবহুল বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোষণা দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আরবীগণ যাত্রা শুরু করার ব্যাপারে কিছুটা বিলম্ব করে ফেললেন। এদিকে রাস্লেকারীম (১৯৯০) স্বীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিস্কার করে নিলেন। অতঃপর মদীনায় ইবনু উন্মু মাকত্ম কিংবা নুমাইলাহ লাইসীকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন এবং ক্বাসওয়া নামক নিজ উটের উপর আরোহণ করে ৬ চ হিজরীর ১লা যুল ক্বা'দাহ মকা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উন্মুল মু'মিনীন উন্মু সালামাহ জীলী, সঙ্গ নিলেন চৌদ্দশত (মতান্তরে পনের শত) সাহাবী। সফররত অবস্থায় অন্ত্র গ্রহণের নিয়মে কোষাবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া পৃথক কোন খোলা অন্ত্রশন্ত্র সঙ্গে নেননি।

### মক্কা অভিমুখে মুসলিমগণের অথবাত্রা (الْمُسْلِمُونَ يَتَحَرَّكُونَ إِلَى مَكَّةَ) ।

রাসূলুল্লাহ (১৯) এবং সাহাবীগণ (১) মক্কা অভিমুখে ছিলেন অগ্রসরমান। যখন তাঁরা যুল হুলায়ফায় গিয়ে পৌছলেন তখন কুরবানীর পশুকে হার পরিয়ে দিলেন। উটের পিঠের উঁচু জায়গা কেটে চিহ্নিত করলেন এবং 'উমরাহর জন্য ইহ্রাম বাঁধলেন। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল, লোকজনেরা যেন নিশ্চিন্ত থাকে যে যুদ্ধ করবেন না। কুরাইশদের খবরাখবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খুয়া'আহ সম্প্রদায়ের এক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করা হল অগ্রভাগে। রাসূলুল্লাহ (১৯) দলবলসহ 'উসফান নামক স্থানে যখন পৌছলেন তখন এ গোয়েন্দা ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করলেন যে, মুসলিমগণের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করার জন্য কা'ব বিন লুওয়াই সাহায্যকারী আহাবীশ (মিত্র) গোত্রকে সংঘবদ্ধ করছে এবং আরও সৈন্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। সে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার এবং আল্লাহর ঘর থেকে আপনাকে বিরত রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে এক পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হলেন এবং ইরশাদ করলেন,

ই হাদী ঐ পশুকে বলা হয় যা হজ্জ এবং উমরাহ পালনকারীগণ মক্কা অথবা মদীনায় যবহ করেন। জাহেলিয়াত যুগে আববের প্রচলিত নিয়ম ছিল যে হাদীর পশু ভেড়া কিংবা বকরী হলে তার গলায় হার দেযা হত। পক্ষান্তরে তা উট হলে তার পিঠের উঁচু অংশ চিরে কিছুটা রক্ত বের করে দেয়া হত। এ পশুকে কোন ব্যক্তি বাধা দিত না। শরীয়তে এ বিধান বহাল রয়েছে।

## (أَتَرَوْنَ نَمِيْلُ إِلَى ذَرَارِيَ هُؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَعَانُوهُمْ فَنَصِيْبَهُمْ؟ فَإِنْ قَعَدُوْا قَعَدُوا مُوْتُـوْرِيْنَ مَحْـرُوْنِيْنَ، وَإِنْ خَجَـوْا يَكُنْ عُنُقُ قَطَعَهَا اللهُ، أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ نَوْمَ هٰذَا الْبَيْتِ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ؟)

'আপনাদের অভিমত কি এটা যে, যে সকল লোক আমাদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আমরা তাদের পরিবারবর্গের উপর আক্রমণ চালিয়ে সে সব দখল করে নেই। এর পর যদি তারা চুপচাপ বসে পড়ে তাহলে সেটা হবে মঙ্গলজনক। এতে আমরা ধারণা করব যে, যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতি, চিন্তা ভাবনা এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেই তারা বসে পড়েছে। আর যদি তারা পলায়ন করে তাতেও তাদের এমন এক অবস্থার মধ্যে দেখব যে আল্লাহ তাদের গর্দান কেটে দিয়েছেন অথবা আপনারা এ অভিমত পোষণ করছেন যে আমরা কা'বাহ গৃহ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকি। আমাদের যাত্রাপথে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হব।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে আবৃ বাক্র সিদ্দীক (১৯৯০) আরয় করলেন যে, 'কী করতে হবে তা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (১৯৯০) ভাল জানেন, তবে আমরা এসেছি 'উমরাহ পালন করতে, যুদ্ধ করতে নয়। অবশ্য কেউ যদি আমাদের এবং আল্লাহর ঘরের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হব।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'ভাল কথা, চল তোমরা সামনের দিকে অসগ্রসর হতে থাক।' কাজেই সকলে যাত্রা শুরু করলেন।

# খাল্লাহর ঘর হতে মুসলিমগণকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা (بَيْتِ عَن الْبَيْتِ عَن الْبَيْتِ الْبَيْتِ ( كُاوَلَهُ قُرَيْشِ صَدُّ الْمُسْلِمِيْنَ عَنِ الْبَيْتِ)

এদিকে কুরাইশগণ যখন মুসলিমগণের আগমন সম্পর্কে অবহিত হল তখন তারা একটি পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, যে প্রকারেই হোক আল্লাহর ঘর হতে মুসলিমগণকে নিবৃত্ত করতেই হবে। এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) কুরাইশগণের সাহায্যকারী লোকজন অধ্যুষিত জনপদের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। এ সময় বনু কা'ব গোত্রের এক লোক এসে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾)-কে অবহিত করল যে, কুরাইশগণ যী'তাওয় নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ দু' শত ঘোড়সওয়ার সৈন্য দল নিয়ে কুরাউল গামীমে প্রস্তুত রয়েছে। (কুরাউল গামীম মক্কা যাওয়ার পথে মধ্যস্থলে এবং যাতায়াতের মহা সড়কের উপর অবস্থিত।) খালিদ মুসলিমগণকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল।

খালিদ এমন এক স্থানে ঘোড়সওয়ারদের মোতায়েন করল যেখান থেকে উভয় দলই পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল। যুহর সালাতের সময় খালিদ প্রত্যক্ষ করল যে, মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে রুকু সিজদাহ করছে। এতে তার ধারণা হল যে, সালাতের মধ্যে যখন তারা বহির্জগত সম্পর্কে গাফেল অবস্থায় থাকে তখন আক্রমণ চালালে সহজেই তাদের পরাভূত করা সম্ভব হতে পারে। তার এ ধারণার প্রেক্ষিতে সে স্থির করল যে, আসর সালাতের সময় তার বাহিনী নিয়ে সে আকস্কিভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঠিক সেই সময়েই খাওফের সালাতের (যুদ্ধাবস্থার বিশেষ সালাত) আয়াত নাযিল করলেন। ফলে খালিদের সে সুযোগ লাভ সম্ভব হল না।

#### রক্তক্ষরী সংঘর্ষ এড়ানোর প্রচেষ্টার পথ পরিবর্তন (إِلَقَاءِ الدَّانِيَ । ইন্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্রান্ট্

রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) কুরাউল গামীমের প্রধান পথ পরিহার করে আঁকাবাঁকা অন্য এক পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকলেন। এ পথটি ছিল একটি পাহাড়ী পথ, প্রধান সড়কটি বাম পাশে রেখে ডান দিকে ঘুরে হামযের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এমন পথ ধরলেন, যে পথ সান্নায়াতুল মুরারের উপর দিয়ে চলে গেছে। সান্নায়াতুল মুরার হতে হুদায়বিয়া তে নেমেছে। হুদায়বিয়াহ মক্কার নিমু অঞ্চলে অবস্থিত। পরিবর্তিত পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হল, কুরাউল গামীমের সে প্রধান সড়ক যা তানঈম হতে হারাম শরীফ পর্যন্ত গেছে এবং যেখানে খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্য বাহিনী মোতায়েন ছিল তাকে বাম দিকে রেখে এগিয়ে যাওয়ার ফলে সংঘর্ষের ঝুঁকিটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। মুসলিমগণের পথ চলার ফলে বাতাসে যে ধূলোবালির আভাষ প্রকাশ যাচ্ছিল তা প্রত্যক্ষ করে

খালিদ এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হল যে, তারা পথ পরিবর্তন করেছে। তখন সে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে কুরাইশগণকে অবহিত করার জন্য তার ঘোড়াকে যতটুকু সম্ভব উত্তেজিত করল এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে মক্কা অভিমুখে ছুটে চলল।

এদিকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যথারীতি সফর অব্যাহত রাখলেন এবং যখন সান্নায়াতুল মুরারে এসে পৌছলেন তখন উট বসে পড়ল। লোকজনেরা বললেন, 'বসলে কেন, চল।' কিন্তু সে বসেই রইল। লোকেরা বললেন, 'ক্বাসওয়া (নাবী ﷺ)'র উটের নাম) বেঁকে বসেছে।'

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, (مَا خَلَاَتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِحُلْقٍ، وَلْكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْل 'ক্বাসওয়া থামেনি এবং এটা তার স্বভাব কিংবা অভ্যাসও নয়। কিন্তু একে সেই সন্ত্রাই বিরত রেখেছেন যে সন্ত্রা হাতীকে বাধা দিয়ে রেখেছিলেন।

অতঃপর রাস্লুল্লাহ (اللهِ يِيَدِهِ لَا يَشَأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيْهَا حُرُمَاتِ ইরশাদ করলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَشَأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيْهَا حُرُمَاتِ ইরশাদ করলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يَشَأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيْهَا حُرُمَاتِ 'ঐ সন্তার কসম! যাঁর হাতে রয়েছে আমার আত্মা, এরা এমন কোন বিষয়ের দাবী করলে যার মধ্যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বন্ধর সম্মান প্রদর্শিত হয়, আমি অবশ্যই তা স্বীকার করে নিব।

এরপর নাবী (১৯) উটকে ধমক দিলেন। তখন সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাস্লে কারীম (১৯) পথের সামান্য পরিবর্তন করে অগ্রসর হলেন এবং হুদায়বিয়াহর শেষ প্রান্তে একটি ঝর্ণার নিকট অবতরণ করলেন। সেখানে সামান্য পরিমাণ পানি ছিল এবং লোকেরা অল্প করে তা নিচ্ছিলেন। কাজেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি নিঃশেষ হয়ে গেল।

পিপাসার্ত লোকজন যখন রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর খেদমতে পানির জন্য আর্য ক্রলেন তখন তিনি শরাধার থেকে একটি শর বা তীর বের করে দিয়ে তা তাদের হাতে দিলেন এবং সেটিকে ঝর্ণায় নিক্ষেপ করার পরামর্শদান করলেন। ঝর্ণায় তীর নিক্ষেপ করার সঙ্গে ঝর্ণায় এত পরিমাণ পানি প্রবাহিত হল যে সকলেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করলেন।

#### : (بُدَيْلُ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) وَقُرَيْشِ) युनांरेल विन अत्रकांत सथाञ्चा (

রাসূলে কারীম (১) যখন একটু স্বস্তি বোধ করলেন তখন বুদাইল বিন অরক্বা খ্রা'রী আপন খুযা'আহ গোত্রের করেক জন লোকসহ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তুহামার অধিবাসীগণের মধ্যে এ গোত্রই (খুযা'আহ) রাসূলুল্লাহ (১) র মঙ্গলকাজ্জী ছিল। বুদাইল বলল, 'আমি কা'ব বিন লুওয়ায়কে দেখে আসছি যে, সে হুদায়বিয়াহর পর্যাপ্ত পানির আশ্রয়ের উপর শিবির স্থাপন করেছে। তাদের সঙ্গে শিশু এবং মহিলাগণও রয়েছে। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং আল্লাহর ঘর হতে আপনাদের নিবৃত্ত রাখার ব্যাপারে তারা বদ্ধ-পরিকর।'

রাস্পুলাহ (😂) বললেন,

(إِنَّا لَمْ نَجِى ْ لِقِتَالِ أَحَدِ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوْا مَادَدْتُهُمْ، وَيَخْلُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَّدْخُلُوا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوْا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوْا ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا إِلَّا الْقِتَالَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِيْ هٰذَا حَتَى تَنْفَردُ سَالِفَتْي، أَوْ لَيَنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ)

'কারো সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আগমন করি নি। অতীতের যুদ্ধসমূহ কুরাইশগণকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদন্ত ও তছ্নছ্ করে ফেলেছে। এতে তাদের ক্ষতিও হয়েছে অসামান্য। তাই যদি তারা চায় তাহলে আমি তাদের সঙ্গে একটি সময় নির্ধারণ করব যে সময় তারা আমার ও বিপক্ষীয় লোকজনের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। এতে বড় আকারের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে। অন্যথায় যদি তারা যুদ্ধ চায় তাহলে তাদের ঔদ্ধত্য জনিত কৃতকার্যের শান্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর যুদ্ধই যদি তাদের একমাত্র কাম্য হয়ে থাকে, তবে সেই সন্তার কসম। যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন আমি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ

করে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীরে আত্মা থাকে, কিংবা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করে না দেন।

বুদাইল বলল, 'আপনি যা বললেন আমি তা কুরাইশগণকে অবহিত করব।'

অতঃপর সে কুরাইশগণের নিকট গিয়ে বলল, 'আমি মদীনার ঐ নাবী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করে এসেছি। আমি তাঁর নিকট একটা কথা শুনেছি, যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের নিকট তা উপস্থাপন করব।'

এ কথার প্রেক্ষিতে নির্বোধ এবং স্কল্পরুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বলল, 'আমাদের এমন কোন প্রয়োজন নেই যে, তুমি কোন কথা আমাদের নিকট বর্ণনা কর।'

কিন্তু যারা বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিল তারা বলল, 'তুমি তাঁর কাছ থেকে কী শুনেছ তা আমাদের শুনতে দাও।' বুদাইলের নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল কথা বলেছিলেন সে তাদের নিকট তা বর্ণনা করল। এ প্রেক্ষিতে কুরাইশরা মিকরায বিন হাফসকে তাঁর নিকট প্রেরণ করল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'এ ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গকারী।'

কিন্তু যখন সে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অগ্রসর হয়ে আলাপ আলোচনা করল তখন তিনি তাকে সেই সব কথাই বললেন যা বুদাইল এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিকট বলেছিলেন। অতঃপর সে মক্কা ফিরে এসে কুরাইশগণকে তার আলাপ আলোচনার বিষয়াদি অবহিত করল।

#### কুরাইশগণের দৃত (رُسُلُ قُرَيْشِ) :

আলাপ আলোচনার বিষয়াদি অবহিত হয়ে বনু কিনানাহ গোত্রের হুলাইস বিন 'আলক্বামাহ বলল, 'আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও।' লোকজনেরা বলল, 'বেশ তবে যাও।'

যখন সে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿ )-এর দরবারে উপস্থিত হল তখন নাবী কারীম (﴿﴿ ) সাহাবীগণ (﴿ )-কে লক্ষ্য করে বললেন, (﴿ هَذَا فَلَانٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدُنَ، فَابْعَتُوهَا) 'এ ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যারা হাদ্য়ীর পশুকে অনেক সম্মান করে। অতএব পশুগুলোকে দাঁড় করে দাও।'

সাহাবীগণ (秦) পশুগুলোকে দাঁড় করে দিলেন এবং নিজেরাও লাব্বায়েক বলে তাকে খুশ আহমেদ জানালেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সে ব্যক্তি আনন্দে বিভোর হয়ে বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! এ সকল লোককে আল্লাহর ঘর হতে বিরত রাখা কোন মতেই সমীচীন হবে না।' এ কথা বলেই সে তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল।

ফিরে গিয়ে সে কুরাইশগণের নিকট বলল, 'আমি হাদয়ীর পশু দেখে এলাম যাদের গলায় হার দেওয়া আছে এবং পৃষ্ঠদেশ চিরে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আল্লাহর ঘর থেকে তাদের নিবৃত্ত রাখা আমি সমীচীন মনে করছি না।' তার এ সকল কথার প্রেক্ষাপটে কুরাইশ লোকজন ও তার মধ্যে এমন কিছু বাক্য বিনিময় হয়ে গেল যার ফালে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এমন সময় 'উরওয়া বিন মাসউদ সাক্যুফী হস্তক্ষেপ করল এবং বলল, 'ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মদ 😂) তোমাদের নিকট একটি ভাল প্রস্তাব দিয়েছে। তোমরা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে নাও এবং আমাকে তাঁর নিকট যেতে দাও।"

লোকজনেরা তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলে সে রাস্লুল্লাহ (১)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কথোপকথন আরম্ভ করল। আলোচনায় নাবী কারীম (১) তাকে সে সব কথাই বললেন, যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। প্রত্যুত্তরে 'উরওয়া বলল, 'হে মুহাম্মদ (১)! যদি আপনি নিজ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন তবে কি আপনার পূর্বের কোন আরব সম্পর্কে ওনেছেন যে, সে নিজ জাতিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে? আর যদি দ্বিতীয় অবস্থা ঘটে যায় তবে আল্লাহর কসম! আমি এমন কতগুলো মুর্খ ও লম্পট দেখছি যারা আপনাকে ছেড়ে পলায়ন করবে।'

এ কথা শুনে আবৃ বাক্র ( বললেন, 'লাতের লজ্জাস্থানের ঝুলন্ত চর্ম চুষতে থাক, আমরা নাবী ( )-কে ছেড়ে পলায়ন করব?

'উরওয়া বলল, 'এ লোকটি কে?' লোকজনেরা বলল, 'তিনি আবূ বাক্র।' সে আবৃ বাক্রকে সম্বোধন করে বলল, 'দেখ, সেই সন্তার কসম! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন যদি এমন ব্যাপার না হতো যে, তুমি আমার একটি উপকার করেছিলে এবং আমি তার প্রতিদান দিতে পারি নি, তবে অবশ্যই এর জবাব আমি দিয়ে দিতাম।'

এরপর 'উরওয়া পুনরায় নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করল এবং আলাপ-আলোচনা চলা অবস্থায় বার বার নাবী কারীম (ﷺ)-এর দাড়ি মুবারক ধরে নিচ্ছিল। মুগীরাহ বিন শো'বা নাবী কারীম (ﷺ)-এর মাথার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি তরবারী। আলোচনার সময় 'উরওয়া যখন নাবী কারীম (ﷺ)-এর দাড়ি মুবারকের দিকে হাত বাড়াত তখন তিনি তরবারীর হাতল দ্বারা তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন, নাবী কারীম (ﷺ)-এর দাড়ি মুবারক হতে হাত দূরে রাখ।'

অবশেষে 'উরওয়া নিজ মন্তক উত্তোলন করে বলল, 'এ লোকটি কে?'

লোকেরা বলল, মুগীরাহ বিন শো'বা। তাতে সে বলল, 'অঙ্গীকার ভঙ্গকারী! আমি কি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে দৌড় ঝাঁপ করছিনা?"

এরপর 'উরওয়া নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক সৌকর্যের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকল। অতঃপর সে স্বগোত্রীয় লোকজনদের নিকট ফিরে এসে বলল, 'হে গোত্রীয় ভ্রাতৃবর্গ! আল্লাহর কসম! আমি ক্বায়সার ও কিসরা এবং নাজাসীদের সমাটের দরবারে গিয়েছি, আল্লাহর কসম! আমি কোন সমাটকে দেখি নি যে, তাঁর অনুসারী বা সঙ্গীসাথীগণ তাঁর এতটুকু সম্মান করছে মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তাঁর সাহাবাবর্গ যত বেশী সম্মান করছে। আল্লাহর কসম! তিনি যখন থু-থু ফেলছেন তখন যে কেউ তা হাতে নিয়ে আপন মুখমগুলে কিংবা শরীরে তা মেখে নিচ্ছেন। যখন তিনি কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করছেন তখন তা বাস্ত বায়নের জন্য সকলের মধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়ে যাছে। যখন তিনি অযু করছেন তখন মনে হছেে যেন তাঁর ব্যবহৃত পানির জন্য লোকেরা যুদ্ধ শুরু করে দেবে। যখন তিনি কোন কথা বলছেন তখন সকলের কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যাছে। তাঁর সম্মানের খাতিরে সাহাবীগণ কখনই তাঁর প্রতি পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন না। নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে এমন গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে যার ফলে সাহাবীগণ তাঁকে এতটা শ্রদ্ধা করছেন। তিনি তোমাদের জন্য একটি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছেন। তোমাদের উচিত তা গ্রহণ করে নেয়া।'

# : (هُوَ الَّذِيْ كُفٌّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ) अवा यिनि তाদের হাত তোমাদের হতে निव्ख कরলেन (مُوَ الَّذِيْ كُفٌّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ)

যখন কুরাইশগণের যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধোন্মাদ যুবকগণ দেখল যে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সন্ধির পক্ষপাতি, তখন তারা নেতৃস্থানীয়দের এড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, রাত্রির অন্ধকারে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারা মুসলিমগণের শিবিরে প্রবেশ করবে এবং এমনভাবে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলবে যাতে আপনা থেকেই যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে।

অতঃপর তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে রাতের আঁধারে সত্তর কিংবা আশি জন যুবক তানঈম পর্বত হতে অবতরণ করে মুসলিমগণের শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম শিবির প্রহরীদের পরিচালক মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ তাদের সকলকে বন্দী করেন। কিন্তু সিদ্ধিচুক্তির খাতিরে নাবী কারীম (ক্ষ্মি) সকলকে ক্ষমা প্রদর্শন ক'রে মুক্ত করে দেন। সে সম্পর্কেই আল্লাহর তরফ থেকে তখন আয়াত নাবিল হয়:

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ ابَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤]

'তিনি সেই সন্তা যিনি তোমাদের উপর হতে তাদের হাতকে নিবৃত্ত করলেন মক্কা প্রান্তরে এবং তোমাদের হাতকে তাদের হতে। এর পূর্বেই তিনি তাদেরকে তোমাদের আয়ত্বে এনে দিয়েছিলেন।' [আল-ফাত্ই (৪৮): ২৪]

#### ' अभ्यात्मत्र (मोठकार्य (يَثِيرُ إِلَى قُرَيْشِ) अभ्यात्मत्र स्नोठकार्य :

রাস্লুল্লাহ (১) চিন্তা করলেন যে, এ সময় কুরাইশদের নিকট এমন একজন দৃত প্রেরণ করা প্রয়োজন যিনি বর্তমান ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্পর্কে জোরালোভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন। রাস্লুল্লাহ (১) প্রথমে 'উমার (১)-কে এ কাজের জন্য আহ্বান জানালে তিনি এ বলে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন যে, 'হে আল্লাহর রাস্লা! সেখানে যদি আমাকে কষ্ট দেয়া হয় তাহলে মক্কায় বনু কা'ব গোত্রের এমন একজন লোকও নেই যে আমার সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে। আপনি বরং 'উসমান বিন 'আফ্ফান (১)-কে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করুন। তাঁর আত্মীয় এবং গোত্রীয় লোকজনদের অনেকেই এখনো মক্কায় রয়েছেন। তিনি আপনার বার্তা খুব ভালভাবেই পৌছে দিতে সক্ষম হবেন।

অতঃপর রাসূলে কারীম (ﷺ) 'উসমান ﷺ।কে আহ্বান জানিয়ে কুরাইশগণের নিকট গমনের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, 'তুমি গিয়ে তাদেরকে বলে দাও যে যুদ্ধ করার জন্য আমরা আসি নি। আমরা এসেছি 'উমরাহ পালনের জন্য। তাছাড়া তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ কর।'

অধিকন্ত, তিনি 'উসমান ক্রি)-কে এ নির্দেশ দিলেন যে, 'তুমি মক্কায় ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট গিয়ে অদূর ভবিষ্যতে মুসলিমগণের মক্কা বিজয়ের শুভ সংবাদ শুনিয়ে দেবে এবং এ কথাও বলে দেবে যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে শীঘই মক্কায় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করবেন। কাজেই, আল্লাহর দ্বীনে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য কাউকেও আত্মগোপন করে থাকার প্রয়োজন হবে না।'

'উসমান ( নাবী কারীম ( ের)-এর বার্তা নিয়ে মক্কা গমন করলেন। বালদাহ নামক স্থানে কুরাইশগণের নিকট দিয়ে যখন তিনি পথ চলছিলেন তখন তারা জিজ্ঞেস করল, কী উদ্দেশ্যে কোথায় এ যাত্রা? তিনি বললেন, 'একটি বার্তাসহ আল্লাহর নাবী মুহাম্মদ ( ু) আমাকে এ স্থানে প্রেরণ করেছেন।'

তারা বলল, 'আমরা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কথা শুনেছি, আপনি নিজ কাজে চলে যান।'

অন্য দিকে সাঈদ বিন 'আস উঠে এসে 'মারহাবা' বলে তাঁকে খুশ আমদেদ জানালেন। অতঃপর তিনি নিজ ঘোড়ার উপর জিন চাপিয়ে তাতে আরোহণ করলেন এবং 'উসমান ()-কে সঙ্গে বসিয়ে নিয়ে মক্কায় নিজ বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে 'উসমান () নেতৃস্থানীয় কুরাইশগণের নিকট রাসূলুল্লাহ ()-এর বার্তা শোনালেন। বার্তা পৌছানোর মাধ্যমে যখন তিনি আরোপিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন তখন কুরাইশগণ প্রস্তাব করল যে, তিনি যেন আল্লাহর ঘর ত্বাওয়াফ করেন। কিন্তু রাস্লুল্লাহ ()-এর ত্বাওয়াফের পূর্বে ত্বাওয়াফ করা সমীচীন মনে না করায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

### 'উসমানের শাহাদাতের শুজব এবং রিযওয়ান প্রতিজ্ঞা (إِشَاعَةُ مَقْتَلِ عُثْمَانٍ وَبَيْعَةُ الرِّصْوَانِ) :

'উসমান তাঁর উপর আরোপিত দৌত-মহোদ্যম সম্পূর্ণ করলেন কিন্তু কুরাইশগণ তাঁকে আটকাবস্থায় রাখলেন। সম্ভবত উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারার কারণেই এবং কিছুটা বিলম্বে হলেও তাঁর মাধ্যমে তারা তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক রেখেছিল। যেহেতু ব্যাপারটি ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত বিতর্কমূলক এবং এ ব্যাপারে তাদের আরও সলা-পরামর্শের প্রয়োজন ছিল সেহেতু তারা 'উসমান ক্রিল্ল)-এর প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু 'উসমান এর প্রত্যাবর্তনে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার কারণে মুসলিমগণের মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, 'উসমান কে হত্যা করা হয়েছে। রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) যখন এ সংবাদ অবগত হলেন, তখন ঘোষণা দিলেন যে, (﴿﴿ الْمَدَرُ مُ كَا يُنْرَحُ كَا يَنْرَحُ كَا يَنْرَحُ كَا يَنْرَحُ كَا يَنْرَحُ كَا يَنْرَحُ كَا يَنْرَحُ كَا يَنْ وَالْمَا يَعْمَى الله وَهِ الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَهُ الله وَالله وَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَهُ الله وَالله وَالله

হলেন যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবেন না। অন্য এক দল মৃত্যুবরণ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করতে হলেও তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করবে না। সর্ব প্রথম অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন আবৃ সিনান আসাদী। সালাম বিন আকওয়া তিন দফা অঙ্গীকার করলেন। প্রথমে, মধ্যে ও শেষে। রাস্লে কারীম (ক্রি) স্বয়ং নিজ হাত ধরে বললেন, (ঠেই এই এই) 'এ হচ্ছে 'উসমানের হাত।' ইতোমধ্যে যখন অঙ্গীকার গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়ে গেল তখন 'উসমান ক্রি) প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তিনিও অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। এ অঙ্গীকার পর্বে মাত্র একজন অংশ গ্রহণ করে নি। সে ছিল মুনাফিক্ব। তার নাম ছিল জুদ বিন ক্বায়স।

রাস্লুলাহ (১৯) এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন একটি বৃক্ষের তলদেশে। 'উমার ১৯ পবিত্র হাতকে উত্তোলিত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং মাকাল বিন ইয়াসার ১৯ বৃক্ষের কতগুলো শাখা ধরে রাসূলে কারীম (১৯)-এর উপর থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। এ অঙ্গীকারের নাম হচ্ছে বাইয়াত রিযওয়ান। এ বাইয়াত সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿ الآية [الفتح: ١٨]

'মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদাইবিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়'আত নিল 🖟

[আল-ফাত্হ (৪৮) : ১৮]

### সিক্ষিক্তি এবং চুক্তির দফাসমূহ (وَبُنُودُهُ) :

যাহোক, কুরাইশগণ পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করল এবং অনতিবিলমে সুহাইল বিন 'আমরকে সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর দরবারে প্রেরণ করল। তাকে প্রেরণের সময় এ পরামর্শ দিল যে, সন্ধিচুক্তিতে অবশ্যই এ চুক্তিটি উল্লেখিত হবে যে, এ বছর 'উমরাহ পালন না করেই তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবেন যাতে মক্কার লোকেরা এমন চিন্তার অবকাশ না পায় যে, নাবী কারীম (১৯) জোর জবরদন্তি করে আমাদের শহরে প্রবেশ করেছেন। কুরাইশগণের নিকট হতে এ সকল নির্দেশ সহকারে সুহাইল বিন 'আম্র নাবী কারীম (১৯)-এর নিকট উপস্থিত হল। তাকে আসতে দেখে নাবী কারীম (১৯) সাহাবীগণ (১৯)-কে বললেন, (১৯) কিন্তি কিন্তি তামাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তিকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরাইশগণ সন্ধি চাচ্ছে।' সুহাইল নাবী কারীম (১৯)-এর নিকট আগমনের পর বহুক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল এবং অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির দফাসমূহ স্থিরীকৃত হল। চুক্তির দফাগুলো হচ্ছে যথাক্রমে নিমুরূপ:

- ১. রাস্লুল্লাহ (২০০০) এ বছর মঞ্চায় প্রবেশ না করেই সঙ্গী সাথীগণসহ মদীনায় ফিরে যাবেন। মুসলিমগণ আগামী বছর মঞ্চায় আগমন করবেন এবং সেখানে তিন দিন অবস্থান করবেন। তাঁদের সঙ্গে সফরের প্রয়োজনীয় অন্ত্র থাকবে এবং তরবারী কোষবদ্ধ থাকবে। তাঁদের আগমনে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।
- ২. দশ বছর পর্যন্ত দু' পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ সময় লোকজন নিরাপদ থাকবে, কেউ কারো উপর হাত উত্তোলন করবে না।
- ৩. যে সকল গোত্র কিংবা জনগোষ্ঠি মুহাম্মদ (১৯৯০)-এর অঙ্গীকারাঙ্গনে প্রবেশ লাভ করতে চাইবে, প্রবেশ লাভ করতে পারবে। যে গোত্র যে দলে অংশ গ্রহণ করবে তাকে এ দলের অংশ গণ্য করা হবে। এরপ ক্ষেত্রে কোন গোত্রের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।
- ৪. কুরাইশদের কোন লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পলায়ন করে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দলভুক্ত কোন লোক আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে পলায়ন করে কুরাইশদের নিকট গেলে কুরাইশগণ তাকে ফেরত দেবে না।

এরপর নাবী কারীম (ﷺ) 'আলী ﴿ﷺ)-কে সন্ধির দফাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন লিখ, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

এর প্রেক্ষিতে সুহাইল বলল, 'রহমান' বলতে যে কী বুঝায় আমরা তা জানি না। আপনি এভাবে লিখুন, 'বিসমিকা আল্লাহ্ন্মা' (হে আল্লাহ তোমার নামে)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আলী ﷺ-কে সেভাবেই লিখতে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সেভাবেই তা লিখলেন।

অতঃপর নাবী কারীম (﴿﴿ )-এর নির্দেশে 'আলী ﴿ লেখলেন, (هُذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله) 'এগুলো হচ্ছে সে সব কথা যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাসূল (﴿ সন্ধি করলেন।"

এ কথার প্রেক্ষিতে সুহাইল বলল, 'আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাস্ল তাহলে আপনাকে আল্লাহর ঘর হতে বিরত রাখতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধও করতাম না। কাজেই, আপনি লিখুন, 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ।'

নাবী কারীম (﴿ اللَّهِ وَإِنْ كَـذَبْتُمُونِ) বললেন, (إِنِّي رَسُـوُلُ اللَّهِ وَإِنْ كَـذَبْتُمُونِ) 'তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও এটা এক মহা সত্য যে, আমি আল্লাহর রাসূল (﴿ اللَّهِ وَإِنْ كَانَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ كَـنَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

অতঃপর 'রাসূলুল্লাহ' কথাটি মুছে ফেলে তার পরিবর্তে 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখার জন্য তিনি 'আলী क्रिक्त) কে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু 'আলী ( 'রাসূলুল্লাহ ( কর্মা)' কথাটি মুছে ফেলার ব্যাপারটিকে কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছিলেন না। 'আলী ( রাম)'র মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে নাবী কারীম ( রাম) স্বীয় মুবারক হাত দ্বারাই কথাটি মুছে ফেললেন। তার পর পুরো চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেল।

যখন সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল তখন বনু খুয়া'আহ গোত্র রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর অঙ্গীকারাঙ্গনে প্রবেশ করল। এরা প্রকৃতপক্ষে আব্দুল মুত্তালিবের সময় হতেই বনু হাশিমের হালীফ ছিল। যেমনটি পুস্তকের প্রারম্ভে উল্লেখিত হয়েছে।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর অঙ্গীকারাঙ্গনে বনু খুযা'আহর প্রবেশের ব্যাপারটি ছিল পূর্বতন প্রতিজ্ঞারই ফলশ্রুতি বা পরিপক্ক অবস্থা। অন্যদিকে কুরাইশদের অঙ্গীকারাঙ্গনে প্রবেশ করল বনু বাক্র গোত্র।

আবৃ জান্দালের প্রত্যার্পন (زَدُّ أَيْ جَنْدَلِ) : সদ্ধিপত্র লেখার কাজ তখন চলছিল এমন সময় সুহাইলের পুত্র আবৃ জান্দাল লৌহ শিকল পরিহিত অবস্থায় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে সেখানে উপস্থিত হল। সে মক্কার নিমাঞ্চল হতে বের হয়ে এসেছিল। সে এখানে পৌছে নিজে নিজেই মুসলিমগণের দলের মধ্যে শামিল হল। তার এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে সুহাইল বলল, 'এ আবৃ জান্দালই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যার সম্পর্কে আপনার সঙ্গে মত বিনিময় করেছি যে, আপনি তাকে ফেরত দেবেন।'

নাবী কারীম বললেন, 'না, না, অস্তত পক্ষে এতটুকু তোমাকে করতেই হবে।' সে বলল, 'না, আমি তা করতে পারি না।'

অতঃপর সুহাইল আবু জান্দালের মুখের উপর চপেটাঘাত করল এবং মুশরিকদের নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর গলবস্ত্র ধারণ করে হেঁচড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

আবৃ জান্দাল তখন জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি কি মুশরিকদের কাছে ফিরে যাব এবং তারা আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে ফেৎনায় নিক্ষেপ করবে?'

রাসূলুল্লাহ (😂) বললেন,

(يَا أَبَا جَنْدَلِ، اِصْيِرْ وَاحْتَسِبْ، فَإِنَّ الله جَاعِلُ لَّكَ وَلِمَنْ مَّعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا، إِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، وَأَعْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذٰلِكَ، وَأَعْطُونَا عَهْدَ اللهِ فَلَا نَغْدِرُ بِهِمْ)

'আবৃ জান্দাল! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং একে সওয়াব লাভের উপায় মনে করে নাও। আল্লাহ তা আলা তোমার এবং তোমার মতো দুর্বল ও নির্যাতিত মুসলিমগণের জন্য প্রশস্ত আশ্রয় স্থান তৈরি করে রেখেছেন। আমরা কুরাইশগণের সঙ্গে সন্ধি করেছি এবং আমরা পরস্পরের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। এ কারণে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারব না।'

#### ' ﴿ النَّحْرُ وَالْحَلُّ وَالْحَلُّ عَنْ الْعُمْرَةِ ﴾ ﴿ وَالنَّحْرُ وَالْحَلُّةُ لِلْحِلِّ عَنْ الْعُمْرَةِ ﴾ ﴿ وَالنَّحْرُ وَالْحَلُّةُ لِلْحِلِّ عَنْ الْعُمْرَةِ ﴾ ﴿ وَالنَّحْرُ وَالْحَلُّةُ لِلْحِلِّ عَنْ الْعُمْرَةِ ﴾

সদ্ধি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিস্কৃতি লাভের পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (افَوْمُـوْا فَـاثَحُرُوا) 'তোমরা দাঁড়াও ও কুরবানী করে নাও।' কিন্তু আল্লাহর শপথ! কেউই আপন স্থান ত্যাগ করলেন না।

এমনকি নাবী কারীম (ﷺ) তিন বার তাঁর উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু কেউই স্থান ত্যাগ করলেন না। তখন তিনি বিবি উদ্মু সালামাহ —এর নিকট গেলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। উদ্মূল মু'মিনীন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি চান যে, সকলে নিজ নিজ পশু কুরবানী করে মন্তক মুগুন করুক তাহলে আর কাউকেও কিছু না বলে নিজ পশু যবহ করুন এবং হাজ্জামকে (নাপিতকে) ডাকিয়ে নিয়ে নিজ মন্তক মুগুন করে নিন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মূল মু'নিনীনের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন, অর্থাৎ কারো সাথে কোন কথা না বলে নিজ হাদয়ের পশু যবেহ করলেন এবং হাজ্জামকে ডাকিয়ে নিয়ে নিজ মস্তক মুগুন করিয়ে নিলেন।

রাস্লুলাহ (ৄুুুুুুু)-কে কুরবানী ও মন্তক মুণ্ডন করতে দেখে অন্যেরা সকলেই নিজ নিজ পশু যবেহ করলেন এবং একে অন্যের সাহায্য নিয়ে মন্তক মুণ্ডন করে নিলেন। সমগ্র পরিবেশটা তখন গান্তীর্যপূর্ণ এবং সকলেই এতই চিন্তাযুক্ত ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল অত্যধিক চিন্তিত থাকার কারণে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে ফেলবে। সে সময় সাত সাত জনের জন্য একটি গরু এবং একটি উট যবেহ করা হয়।

রাস্লুলাহ (১) আবৃ জাহলের একটি উট যবেহ করেন যার নাকে রূপোর তৈরি একটি নোলক বালি বা বৃত্ত ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে কুরাইশ মুশরিকগণ যেন মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। অতঃপর রাস্লে কারীম (১) মন্তক মুগুনকারীদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং কাঁচি দ্বারা চুল কর্তনকারীদের জন্য একবার দু'আ করেন। এ সফরে আল্লাহ তা'আলা কা'ব বিন 'উজরাহ সম্পর্কে এ হুকুম নাযিল করেন যে, যে ব্যক্তি কষ্টের কারণে নিজ মন্তক মুগুন করবে (ইহ্রামের অবস্থায়) সে যেন রোযা পালন করে, অথবা সদকা করে কিংবা কোন পশু যবেহ করে তা উৎসর্গ করে।

## : (الْإِبَاءُ عَنْ رَدِّ الْمُهَاجِرَاتِ) रिজরতকারিণী মহিলাগণকে ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি

এরপর কিছু সংখ্যক মহিলা মুহাজির আগমন করলেন। তাদের অভিভাবকগণ দাবী করল যে, হুদায়াবিয়ার যে সিদ্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এদের ফেরত প্রদান করা হোক। কিন্তু তাদের এ দাবী রাস্লুল্লাহ (ﷺ) প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন যে, এ চুক্তির শর্ত সম্পর্কে সন্ধিপত্রে যে কথা লিখা হয়েছিল তা ছিল-

## (وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا رَجُلُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ عَلَيْنَا)

'এ শর্ত সাপেক্ষে এ সন্ধি করা হচ্ছে যে, আমাদের যে ব্যক্তি আপনার নিকট চলে যাবে আপনি অবশ্যই তাকে ফেরত পাঠাবেন যদিও সে আপনার দ্বীনের অনুসারী হয়।

অতএব, এ মহিলাগণ সন্ধিচুক্তির শর্তাবলীর আওতাভুক্ত ছিলেন না। অন্য দিকে আবার এ মহিলাগণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কারীমও নাযিল করেন,

﴿ إِنَّا يُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوآ إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾، حَتى بَلَغَ ﴿ يِعِصَمِ الْكُوَافِي ﴾ [الممتحنة: ١٠]

'হে মু'মিনগণ! ঈমানদার নারীরা যখন তোমাদের কাছে হিজরাত করে আসে তখন তাদেরকে পরখ করে দেখ (তারা সতিয়ই ঈমান এনেছে কি না)। তাদের ঈমান সম্বন্ধে আল্লাহ খুব ভালভাবেই জানেন। অতঃপর তোমরা যদি জানতে পার যে, তারা মু'মিনা, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য হালাল নয়, আর কাফিররাও মু'মিনা নারীদের জন্য হালাল নয়। কাফির স্বামীরা (মাহর স্বরূপ) যা তাদের জন্য খরচ করেছিল তা কাফিরদেরকে ফেরত দিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে মাহর প্রদান করতঃ বিয়ে করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদেরকে (বিবাহের) বন্ধনে আটকে রেখ না।' [আল-মুমতাহিনাহ (৬০: ১০]

উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যখনই কোন মহিলা হিজরত করে আসতেন তখন রাসূলে কারীম (১৯৯০) আল্লাহর এ নির্দেশের আলোকে তাঁর পরীক্ষা গ্রহণ করতেন,

﴿ يَائِّهَا النَّيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَّلَا يَـشْرِقْنَ وَلَا يَـرْنِيْنَ وَلَا يَـوْنِيْنَ وَلَا يَـوْنِيْنَ وَلَا يَـوْنِيْنَ وَلَا يَـقْـتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله له إِنَّ الله غَفُورُ رَحِيْمُ (١٢)﴾ [المتحنة : ١٦]

'হে নাবী! যখন মু'মিনা নারীরা তোমার কাছে এসে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে শারীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা ক'রে রটাবে না এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না— তাহলে তুমি তাদের বাই'আত (অর্থাৎ তোমার প্রতি আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।' [আল-মুমতাহিনাহ (৬০: ১২]

এ প্রেক্ষিতে মহিলাগণ এ আয়াতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ করবে বলে যখন অঙ্গীকার করত, নাবী কারীম (ই) তখন তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। অতঃপর তাদরকে আর ফেরত দেয়া হতো না।

এ নির্দেশাবলী পালনার্থে মুসলিমগণ নিজ নিজ কাফেরা মুশরিকা স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করেন। ঐ সময় 'উমারের দাম্পত্যে দু' অংশীবাদী মহিলা ছিল। তিনি তাদের দু' জনকে তালাক প্রদান করেন। এদের একজনকে বিবাহ করেন মুওয়াবিয়া এবং অন্য জনকে বিবাহ করেন সফওয়ান বিন উমাইয়া।

#### अवित्र प्रकानगृरक्त नातनश्यक्त (مَاذَا يَتَمَخَّضُ عَنْ بُنُودِ الْمُعَاهَدَةِ)

ইসলামের ইতিহাসে দিক পরিবর্তনকারী এবং সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি হচ্ছে হুদায়বিয়াহর সন্ধি। যে ব্যক্তি এ সন্ধির দফাগুলো এবং পরবর্তী দৃশ্যপট সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবেন এটা তাঁর নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এ সন্ধি ছিল মুসলিমগণের জন্য একটি বিরাট বিজয় স্বরূপ। কারণ এর পূর্ব পর্যন্ত কুরাইশগণ ইসলামী সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্বই স্বীকার করত না। এমনকি একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এরা ছিল বন্ধপরিকর। তারা এ অপেক্ষায় ছিল যে, এক দিন না একদিন এদের শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে। অধিকন্তু,

<sup>&#</sup>x27; সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৩৮০ পৃঃ।

কুরাইশগণ আরব উপদ্বীপে ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং পার্থিব প্রধানের দায়িত্বে সমাসীন থাকার কারণে ইসলামী দাওয়াত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক ছিল।

এর পরবর্তী দৃশ্যপট বিশ্লেষণ করলে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, এ সন্ধিতে আপাত: দৃষ্টিতে মুসলিমগণের কিছুটা নতি স্বীকার করার কথা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে ছিল মুসলিমগণের শক্তির স্বীকারোক্তি এবং এ সত্যের স্বীকৃতি যে ইসলামী শক্তিকে পিষ্ট কিংবা নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা কুরাইশদের নেই।

তৃতীয় দফার ক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, কুরাইশগণের নিকট পরিবর্তিত পরিস্থিতির ব্যাপারটি তাদের অতীতের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে তেমন কোন সচেতনতা যেন ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের ভূমিকা যে ছিল শীর্ষস্থানে এ কথাটি তারা প্রায় ভূলতেই বসেছিল। অধিকন্তু, আরব উপদ্বীপের সাধারণ মানুষের কথাটাও যেন তাদের চিন্তা ও চেতনার বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আরব উপদ্বীপের সকল সাধারণ মানুষ যদি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তাতেও যেন তাদের মাথা ব্যথার আর তেমন কিছুই ছিল না এবং এ ব্যাপারে তারা আর কোন প্রতিবন্ধকও হবে না। কুরাইশগণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সংকল্পের প্রেক্ষাপটে এটা কি তাদের জন্য প্রকাশ্য পরাজয় ছিল না? পক্ষান্তরে, মুসলিমগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে এটা কি তাদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয় ছিল না?

অবশেষে মুসলিম ও ইসলামের শক্রদের মধ্যে যে রক্তক্ষরী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল এর লক্ষ্য, এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কী ছিল যে, বিশ্বাস বা দ্বীনের ব্যাপারে জনসাধারণ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং ক্ষমতার অধিকারী হবে? অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছেনুযায়ী যে ব্যক্তি যা ইচ্ছে করবে তাই অবলম্বন করতে পারবে? মুসলিম হতে চাইলে মুসলিম হবে, আর কাফের থাকতে চাইলে কাফের থাকবে। তাদের ইচ্ছে বা আকাজ্ফার সামনে কোন শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মুসলিমগণের এ ইচ্ছে তো কখনই ছিল না যে শক্রদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হোক, তাদেরকে মৃত্যু ঘাটে অবতরণ করা হোক এবং জোরজবরদন্তি করে মুসলিম করা হোক। অর্থাৎ মুসলিমগণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটা ছিল যা আল-কুরআন বর্ণনা করছে,

#### ﴿فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩]

'কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।' (সূরাহ আল-কাহ্ফ ১৮ : ২৯)

লোকেরা যা করতে চায় এ ব্যাপারে কোন শক্তিই যেন বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এ সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমগণের উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাদি অর্জিত হয়ে গেল এবং সে সব এভাবে অর্জিত হল যে, অধিকাংশ সময় যুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেও তা সম্ভব হয় নি। সন্ধির মাধ্যমে প্রচার কাজের ঝুঁকি এবং বিপদাপদের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়ায় ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ময়দানে মুসলিমগণ অভ্তপূর্ব কৃতকার্যতা অর্জন করতে থাকেন। সন্ধির পূর্বে যে ক্ষেত্রে মুসলিমগণের সৈন্য সংখ্যা কখনই তিন হাজারের অধিক হয় নি, সে ক্ষেত্রে সন্ধির পর মাত্র দু' বছরের ব্যবধানে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তা দশ হাজারে পৌছে গেল।

দ্বিতীয় দফাও প্রকৃতপক্ষে এ প্রকাশ্য বিজয়েরই অংশ ছিল। কারণ, সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুশরিকগণই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'প্রথমে তারাই তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ১৩]

যে অঞ্চল পর্যন্ত মুসলিম প্রহরী চক্র বা টহলদারী সৈন্য দলের কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল মুসলিমগণের এটা উদ্দেশ্য এবং আশা ছিল যে, কুরাইশগণ তাদের নির্বৃদ্ধিতাপ্রসূত অহংকার পরিহার করে আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবে এবং সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে কার্যাদি সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষই আপন আপন লক্ষ্যে কার্যাদি নিম্পন্ন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এখন চিন্তা করে দেখলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির সন্ধি ছিল তাদের অর্থহীন অহংকার এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার। অধিকন্তু, এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, যারা যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল তারা দুর্বল এবং পর্যুদন্ত হওয়ার ফলে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়ে গেল।

প্রথম দফার প্রসঙ্গটি বিশ্লেষণ করলেও এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, আপাত দৃষ্টিতে মুসলিমগণের জন্য অবমাননাকর মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল তাঁদের সাফল্যেরই প্রতীক। কারণ, এ শর্তের মাধ্যমে মুসলিমগণ মসজিদুল হারামে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন যেখানে তাঁদের প্রবেশের ব্যাপারে কুরাইশরা ইতোপূর্বে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। তবে এ শর্তের মধ্যে কুরাইশদের পরিতৃপ্ত হওয়ার যে বিষয়টি ছিল তা হচ্ছে, তারা ঐ বছরের জন্য মুসলিমগণকে মক্কায় প্রবেশ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সফলকাম হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল নিতান্ত গুরুত্বীন একটি সাময়িক ব্যাপার।

এ সন্ধির ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনার আরও একটি বিষয় হচ্ছে, কুরাইশগণ মুসলিমগণকে তিনটি বিষয়ে সুযোগদানের বিনিময়ে তারা মাত্র একটি সুযোগ গ্রহণ করেছিল যা ৪র্থ দফায় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ ছিল খুবই সাধারণ এবং গুরুত্বহীন। এতে মুসলিমগণের কোন ক্ষতি হয় নি। কারণ, এটা একটা বিদিত বিষয় ছিল যে, যতক্ষণ কোন মুসলিম ইসলামের বন্ধনের মধ্যে থাকবে সে ততক্ষণ আল্লাহর রাস্ল (১৯৯০) এবং মদীনাতুল ইসলাম হতে পলায়ন করবে না। মাত্র একটি কারণেই সে পলায়ন করতে পারে এবং তা হচ্ছে স্বধর্ম ত্যাগ। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক কোন মুসলিম যখন স্বধর্ম ত্যাগ করবে তখন তো মুসলিম সমাজে তার কোন প্রয়োজন থাকবে না। বরং মুসলিম সমাজে তার উপস্থিতির চেয়ে তার পৃথক হয়ে যাওয়াই হবে বহু গুণে উত্তম। এ মোক্ষম ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলে কারীম (১৯৯০) ইরশাদ করেছেন

**অর্থ:** যে আমাদের ছেড়ে মুশরিকদের নিকট পলায়ন করল আল্লাহ তাকে দূর করে দিলেন এবং ধ্বংস করে দিলেন।

এরপর অবশিষ্ট থাকে মক্কার সেই সব অধিবাসীর কথা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিংবা ইসলাম গ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। অবশ্য এ চুক্তির ফলে যদিও তাদের জন্য একটি সান্ত্বনার বিষয় এ ছিল যে, 'আল্লাহর জমিন প্রশস্ত।' ইসলামের প্রথম পর্যায়ে মক্কার মুসলিমগণের অত্যন্ত সংকটময় মুহুর্তে কি হাবাশাকে মুসলিমগণের জন্য তার বাহুবন্ধন উন্মুক্ত করে দেয় নি যখন মদীনার অধিবাসীগণ ইসলামের নাম পর্যন্ত শোনেনি? অনুরূপভাবে আজও পৃথিবীর যে কোন অংশ মুসলিমগণের জন্য স্বীয় বাহু বন্ধন উন্মুক্ত করতে পারে।

এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করে রাস্লুল্লাহ (﴿ كَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُ فَرَجًا وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُ فَرَجًا ) অর্থ : তাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আসলে আল্লাহ তার জন্য যে কোন সুরাহা এবং প্রশস্ততা বের করে দেবেন। ই

অতঃপর এ ধরণের নিরাপন্তা ব্যবস্থা যদিও বাহ্যিকভাবে কুরাইশগণের সাময়িক মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য তা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাকুলতা, চিন্তাভাবনা, গোত্রীয় চাপ এবং বিপর্যয়ের নিদর্শন। অধিকন্ত, এ থেকে এমনটিও বোধগম্য হচ্ছিল যে, তারা তাদের মূর্তিপূজক সমাজ সম্পর্কে খুবই ভীতসন্ত্রন্ত ছিল। তাছাড়া তারা এটাও উপলব্ধি করছিল যে, শিশুদের খেলা ঘরের ন্যায় ঠুনকো ও অর্থহীন সমাজ-ব্যবস্থা এমন একটি ফাঁকা অন্তসারশূন্য এবং অভ্যন্তর ভাগ হতে খননকৃত পরিখার পাশে অবস্থিত যা যে কোন মুহুর্তে ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব এর হেফাজতের জন্য ঐ জাতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল।

অন্যপক্ষে, রাসূলুল্লাহ (ই) যে উদার অন্তঃকরণের সঙ্গে এ শর্তগুলোর স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন যে, কুরাইশগণের নিকট আশ্রিত কোন মুসলিমকে ফেরত চাইবেন না, তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত করে যে, প্রস্তর

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> স**হীহ মুসলিম ২**য় খণ্ড ১০৫ পৃঃ, হুদায়বিয়ার সন্ধি অধ্যায়।

<sup>े</sup> ক সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৫ পৃঃ, হুদায়বিয়ার সন্ধি অধ্যায়।

প্রতিম সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত ইসলামী সমাজের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ পুরোমাত্রায় কার্যকর ছিল। এ প্রকার শর্তে সম্মতি জ্ঞাপনের ব্যাপারে তাঁর মনে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কিংবা আশংকার কোনই কারণ ছিল না।

# स्मिनिमगलित विख्ना ववर 'উমার ﷺ- এর विতर्ক (ﷺ عُمَرَ النَّبِيِّ عُمَرَ النَّبِيِّ عَمَرَ النَّبِيِّ بِهِا اللهِ عَمْرَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللهِ اللهِ

ভ্দায়বিয়াহ সন্ধি চুক্তির শর্তাদি এবং তার সমীক্ষাসূচক আলোচনা ইতোপূর্বে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এ শর্তসমূহের মধ্যে দুটি শর্ত স্পষ্টতঃ এ প্রকারের ছিল যা মুসলিমগণের মনে দারুন দুঃখ, বেদনা, হতাশা ও বিষণ্ণতার ভাব সৃষ্টি করেছিল। সেগুলো হচ্ছে (১) রাসূলুল্লাহ (১) বলেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর ঘরের নিকট গমন করবেন এবং ত্বাওয়াফ করবেন, কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ত্বাওয়াফ না করেই মদীনা ফিরে যাওয়ার শর্তে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। (২) তিনি আল্লাহর রাসূল (১) এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে জয়য়ুক্ত করবেন বলে তিনি ঘোষণাও দিয়েছিলেন, অথচ কুরাইশগণের চাপে পড়ে কী কারণে তিনি সন্ধির এ অবমাননাকর শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন তা কিছুতেই মুসলিমগণের বোধগম্য হচ্ছিল না। এ দুটি বিষয় মুসলিমগণের মনে দারুণ সংশয়্য সন্দেহ এবং শঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। এ দুটি বিষয়ে মুসলিমগণের অনুভৃতি এতই আঘাতপ্রাপ্ত ও আহত হয়েছিল যে, বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এর সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার মতো মানসিক ধৈর্য তাঁদের ছিল না। ভাবানুভৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং সম্ভবত 'উমার (১৯) আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সব চেয়ে বেশী।

তিনি নাবী কারীম (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি সত্যের উপর দগুয়মান নই এবং কাফিরেরা বাতিলের উপর?

নাবী কারীম (🚎) উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই?'

তিনি পুনরায় আর্য করলেন, 'আমাদের শহীদগণ জান্নাতে এবং তাদের নিহতগণ কি জাহান্নামে নয়? 'তিনি বললেন, 'কেন নয়।'

'উমার বললেন, 'তবে কেন আমরা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে মুশরিকদের চাপে পড়ব এবং এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করব যে, এখনও আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনই ফয়সালা করেন নি?'

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (يَا اَبْنَ الْخَطَّابِ، إِنِّيْ رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيَهُ، وَهُوَ نَاصِرِيْ وَلَنْ يُضَيِّعَنِيْ أَبَدًا) 'ওহে খাত্তাবের সন্তান! আমি আল্লাহর রাসূল এবং কখনই তাঁর অবাধ্য হতে পারব না। আমি বিশ্বাস করি যে সকল প্রয়োজনে তিনিই সাহায্য করবেন এবং কখনই আমাকে ধ্বংস হতে দেবেন না।'

'উমার 🚌 বললেন, 'আপনি কি আমাদের বলেন নি যে, আপনি আল্লাহর ঘরের নিকট গমন করবেন এবং ত্বাওয়াফ করবেন?'

নাবী কারীম (جَيلَ، فَأَخْبِرُتُكَ إِنَّا تَأْتِيهُ الْعَامَ؟) বললেন, (﴿ بَيلَ، فَأَخْبِرُتُكَ إِنَّا تَأْتِيهُ الْعَامَ؟) 'অবশ্যই, কিন্তু আমি কি এ কথা বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরই আসব।' তিনি উত্তর করলেন, 'না'

নাবী (ﷺ) বললেন, (فَإِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَوِّفُ بِهِ) 'যাহোক ইনশাআল্লাহ্ তোমরা আল্লাহর ঘরের নিকট আসবে এবং ত্যাওয়াফ করবে।

এরপর 'উমার ( ক্রে) ক্রোধে ও অভিমানে অগ্নিশর্মা হয়ে আবৃ বাক্র সিদ্দীক ( এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাকেও সে সব কথা বললেন যা রাস্লুল্লাহ ( ক্রে)-কে বলেছিলেন। প্রত্যুত্তরে আবৃ বাক্রও ( সে সব কথাই বললেন যা রাস্লুল্লাহ্ ( ক্রে) বলেছিলেন এবং পরিশেষে এটুকুও বললেন যে, ধৈর্য সহকারে নাবী ( ্রে) পথের উপর দপ্তায়মান থাক যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য সমাগত না হয়। কেননা আল্লাহর শপথ তিনি সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।'

এরপর ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا لَكِ فَتَحَا لَمِينًا﴾ 'আমি তোমাকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয়।' [আল-ফাত্হ (৪৮): ১] আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার মধ্যে এ সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿ لَهِ كَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

নাবী কারীম (🕮) বললেন, 'হাা"।

এতে তিনি সাত্ত্বনা লাভ করলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

পরে 'উমার ( যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখন অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের বর্ণনা হচ্ছে, 'আমি সে দিন যে ভুল করেছিলাম এবং যে কথা বলেছিলাম তাতে ভীত হয়ে আমি অনেক আমল করেছি, প্রচুর দান খয়রাত করে আসছি, রোযা রেখে আসছি এবং দাস মুক্ত করে আসছি। এত শত করার পর এখন আমার মঙ্গলের আশা করছি।

# मूर्वन भूञनिभगत्वत जभजा। जभाधान क्षत्रक (آنُعَلَّتُ أَرْمَةُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ) :

মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুুু) কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অন্য এক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে গেল। একজন মুসলিম- মক্কায় যার উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল- কোনভাবে মুক্ত হয়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হল। তাঁর নাম ছিল আবৃ বাসীর। তিনি সাক্ষীফ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কুরাইশদের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁকে ফেরত নেয়ার জন্য কুরাইশগণ দু' ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করে। তাঁরা রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুুু)-কে বলল, 'আমাদের ও আপনার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা কার্যকর করে আবৃ বাসীরকে ফেরত দিন।'

তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) আবৃ বাসীরকে তাদের হস্তে সমর্পণ করে দিলেন। তারা দুজন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল। পথ চলার এক পর্যায়ে তারা যুল হুলাইফা নামক স্থানে অবতরণ করে খেজুর খেতে লাগল। খাওয়া দাওয়া চলাকালীন অন্তরঙ্গ পরিবেশে আবৃ বাসীর একজনকে বলল, 'ওগো ভাই! আল্লাহর শপথ! তোমার তরবারীখানা আমার নিকট খুবই উকৃষ্ট মনে হচ্ছে। সে ব্যক্তি কোষ থেকে তরবারীখানা বের করে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! এ হচ্ছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একে বার বার পরীক্ষা করে দেখেছি।'

আবূ বাসীর বলল, 'তরবারীখানা আমার হাতে একবার দাও ভাই, আমিও দেখি।'

সে তার কথা মতো তরবারীখানা তার হাতে দিল। এদিকে তরবারী হাতে পাওয়া মাত্রই আবৃ বাসীর তাকে আক্রমণ করে স্তুপে পরিণত করে দিল।

দিতীয় ব্যক্তি প্রাণভয়ে পলায়ন করে মদীনায় এসে উপস্থিত হল এবং দৌড় দিয়ে মসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (﴿ الْقَدْ رَأَى لَمْذَا ذُعْرًا) 'কী হয়েছে একে এত ভীত দেখাচ্ছে কেন?'

লোকটি নাবী (ৄৣৣৣ)-এর নিকট অগ্রসর হয়ে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাকেও হত্যা করা হবে।' এ সময় আবৃ বাসির সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (ৄৣৣৣৣুুুুু)! আল্লাহ আপনার অঙ্গীকার পূরণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে তাদের হস্তে সমর্পণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ আমাকে তাদের নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (﴿ وَيُلُ أُمِّهِ، مِشْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدًّا) 'তার মাতা ধ্বংস হোক, এ কোন সঙ্গী পেলে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবে।'

ই হুদায়বিয়া সন্ধির চুক্তির বিস্তারিত বিবরণের উৎসগুলো হচ্ছে যথাক্রমে বারী ৭ম খণ্ড ৪৩-৪৫৮৮, সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৩৭৮-৩৮১পৃ, ২য় খণ্ড, ৫৯৮-৬০০ ও ৭১৭ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১০৪-১০৬ পৃঃ। ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩০৮-৩২২ পৃঃ। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১২২-১২৭ পৃঃ, মোখতাসাক্রস সীরাহ (শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত) ২০৭-৩৫০ পৃঃ, ইবনু জাও্যী লিখিত তারীখে ওমর বিন খান্তাব ৩৯-৪০ পৃঃ।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ কথা শুনে আবৃ বাসীর বুঝে নিলেন যে, পুনরায় তাকে কাফিরদের হস্তেই সমর্পণ করা হবে। কাজেই, কালবিলম্ব না করে তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে সমুদ্রোপকূল অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

এদিকে আবৃ জান্দাল বিন সুহাইলও কোনভাবে মুক্ত হয়ে মক্কা হতে পলায়ন করেন এবং আবৃ বাসীরের সঙ্গে মিলিত হন। এরপর থেকে কুরাইশদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে মক্কা থেকে পলায়ন করে গিয়ে আবৃ বাসীরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতেন। এভাবে একত্রিত হয়ে তারা একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয়ে যান।

এরপর থেকে শাম দেশে গমনাগমনকারী কোন কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার খোঁজ খবর পেলেই তাঁরা তাদের উপর চড়াও হয়ে লোকজনদের মারধাের করতেন এবং ধনমাল যা পেতেন তা লুটপাট করে নিয়ে যেতেন। বার বার প্রহৃত এবং লুষ্ঠিত হওয়ার ফলে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে অবশেষে কুরাইশগণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট এসে আল্লাহ এবং আত্মীয়তার মধ্যস্থতার বরাত দিয়ে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, তিনি যেন তাঁদেরকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসেন। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদেরকে মদীনায় আগমনের জন্য আহ্বান জানালে তাঁরা মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশরা আরও প্রস্তাব করে যে, যে সকল মুসলিম মক্কা থেকে মদীনা চলে যাবে তাদের আর ফেরত চাওয়া হবে না।"

# क्रारेण खाष्ठ्वत्मत रुमनाम थरन (إِشَلَامُ أَبْطَالٍ مِّنْ قُرَيْشِ) :

ভ্দায়বিয়াহর সন্ধিচুক্তির পর সপ্তম হিজরী সালের প্রথম ভাগে 'আম্র বিন আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং 'উসমান বিন ত্বালহাহ (علم خَمَاء عنه الله عنه الله

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> পূর্ব উৎস দ্রষ্টব্য।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> এ সাহাবাগণ কোন বছর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তি বৃত্তান্ত সংক্রান্ত পুন্তকসমূহে একে অষ্টম হিজরীর ঘটনা বলা হয়েছে। কিন্তু নাজ্জাশীর নিকট আমর বিন আসের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি প্রসিদ্ধ ছিল যা সপ্তম হিজরীতে ঘটেছিল। অধিকন্ত, এটাও বিদিত বিষয় যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ওসমান বিন ত্থালহাহ ঐ সময় মুসলিম হয়েছিলেন। কারণ তিনি হাবশ হতে ফিরে এসে মদীনায় আসার ইচ্ছে করেন তখন পথিমধ্যে ঐ দু' জনের সাথে সাক্ষাত হয় এবং তিন জনেই এক সঙ্গে খিদমতে নববীতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, এঁরা সকলেই সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে মুসলিম হয়েছিলেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

# الْمَرْحَلَةُ التَّانِيَةُ দিতীয় অধ্যায় طَوْرٌ جَدِيْدٌ

## নবতর পরিবর্তন ধারা

ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে হুদায়বিয়াহর সিদ্ধ প্রকৃতই এক নবতর পরিবর্তন ধারার সূচনা করে। কারণ, ইসলামের শক্রতা ও বিরোধিতায় কুরাইশগণই সর্বাধিক দৃঢ়, একগ্র্যে এবং দাঙ্গাবাজ সম্প্রদায় হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। কিন্তু যখন তারা যুদ্ধের ময়দানে পশ্চাদপসরণ করে সিদ্ধিক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল তখন যুদ্ধবাজ তিনটি দলের মধ্যে (কুরাইশ, গাত্বাফান ও ইহুদী) সব চেয়ে শক্তিশালী দলটি (কুরাইশ) নমনীয়তা অবলম্বন করায় তাদের ঐক্যজোটের সুদৃঢ় বন্ধন আলগা হয়ে পড়ল। অধিকন্তু সমগ্র আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজার চাবিকাঠি এবং মূর্তিপূজকদের নেতৃত্ব ছিল কুরাইশদের হাতে, কিন্তু তারা যখন যুদ্ধের ময়দান হতে পিছু হটে গেল তখন মূর্তিপূজকদের যুদ্ধোন্মাদনা ও উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে গেল এবং মুসলিমগণের প্রতি উৎকট বৈরীভাবের গোত্র গাত্বাফানের দিক হতে বড় রকমের শক্রতামূলক ক্রিয়াকলাপ কিংবা গোলমাল সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়নি। এ সব ব্যাপারে তারা যদি কিছু করেও থাকে তা তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার ফলশ্রুতি ছিল না, বরং তা ছিল ইহুদীদের প্ররোচনার কারণে।

ইন্থদীগণের ব্যাপার ছিল, ইয়াসরিব হতে বিতাড়িত হওয়ার পর তারা খায়বারকে সর্বরকম যোগসাজশ এবং ষড়যন্ত্রের আখড়া বা কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল। সেখানে শয়তান তাদের সর্বরকম ইন্ধনের যোগান দিচ্ছিল এবং তারা ফেংনা ফাসাদের আগ্ন প্রজ্জ্বলিত করার কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মদীনার পার্শ্ববর্তী আবাদীর বেদুঈনদের উত্তেজিত করা এবং নাবী কারীম (ক্র্েক্ট্র)ও মুসলিমগণকে নিঃশেষ করা কিংবা তাঁদের উপর খুব বড় রকমের আঘাত হানার ফন্দি ফিকিরে ব্যস্ত ছিল। এ জন্যই হুদায়বিয়াহর সন্ধির পর নাবী কারীম (ক্র্েক্ট্র) সর্ব প্রথম ইহুদীদের প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

যাহোক, হুদায়বিয়াহর সন্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও শান্তি-স্বস্তির যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামী প্রচারাভিযান ও দাওয়াতের বিস্তৃতির ব্যাপারে মুসলিমগণের জন্য তা একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ সুযোগের ফলে তাঁদের উদ্যম যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল, তেমনি কর্মক্ষেত্রের পরিধিও প্রসারিত হতে থাকল। যুদ্ধ মহোদ্যমের তুলনায় শান্তিকালীন প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া অনেক বেশী কার্যকর প্রমাণিত হল। বিষয়ের উপস্থাপনা ও আলোচনার সুবিধার্থে সন্ধি পরবর্তী কার্যক্রমকে দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবশেন করা হল।

১. প্রচারাভিযান এবং স্মাট ও সমাজপতিদের নামে পত্র প্রেরণ এবং

#### ২. युक्तािंखान ।

অবশ্য, এটা বলা অন্যায় কিংবা অমূলক হবে না যে, এ স্তরের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে বলার আণে সম্রাট এবং সমাজপতিগণের নামে পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা প্রয়োজন। কারণ ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রচার এবং প্রকাশের কথাই আগে আসে এবং এ কারণেই মুসলিমগণকে নানা নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, ফেংনা-ফাসাদ ও দুর্ভাবনার শিকার হতে হয়েছিল।

# বাদশাহ ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ (وُكَاتَبَةُ الْمُلُوْكِ وَالْأُمْرَاءِ)

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদায়বিয়াহ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ ও সমাজপতিদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

নাবী কারীম (﴿ প্রার্থিক পত্রসমূহ লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাঁর নিকট এ ব'লে আরয় করা হল যে, বাদশাহগণ সে অবস্থায় প্রত্র গ্রহণ করবেন যখন তার উপর সীলমোহর অংকিত থাকবে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (﴿ ) একটি রূপোর আংটি করিয়ে নিলেন যার উপর মুদ্রিত বা খোদিত ছিল মুহাম্মদ রাস্লুল্লাহ (﴿ )। এ ফর্মা নং-২৬

মূদ্রণ ছিল তিন পংক্তি বিশিষ্ট এক পংক্তিতে মুহাম্মাদ, অন্য এক পংক্তিতে 'রাসূল' এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'আল্লাহ' শব্দটি মুদ্রিত ছিল।

এ মুদ্রনের আকৃতি ছিল ঠিক এরপ : '

এ মুদ্রনের আকৃতি ছিল ঠিক এরপ : '

অতঃপর বিচক্ষণ, সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহাবীগণণকে (ﷺ) বার্তাবাহক মনোনীত করে তাঁদের মাধ্যমে বাদশাহ ও সমাজপতিগণের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। আল্লামা মানসুরপুরী দৃঢ়তার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর খায়বার যাত্রার কয়েক দিন পূর্বে ১লা মুহররম ৭ম হিজরীতে এ বার্তা বাহকগণকে প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তী পংক্তিগুলোতে ঐ সকল পত্র ও তার পরিপ্রেক্ষিত এবং কার্যকর প্রভাবসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপন করা হল।

## الْكِتَابُ إِلَى التَّجَاشِي مَلِكِ الْحَبَشَة) अ. श्वरमंत्र त्रभाष्ठ नाष्त्राणीत नात्म शवा الْحَبَشَة (الْكِتَابُ إِلَى التَّجَاشِي مَلِكِ الْحَبَشَة)

উল্লেখিত নাজাশীর নাম ছিল আসহামা বিন আব্যার। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর নামে যে পত্রখানা লিখেছিলেন তা 'আম্র বিন উমাইয়া যামরীর হাতে ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ কিংবা ৭ম হিজরীর প্রথমভাগে প্রেরণ করেছিলেন। তাবারী এ পত্রের রচনা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে এটা মনে হয় যে, এ পত্রটি সেই পত্র নয় যা রাস্লুল্লাহ (ﷺ) হুদায়বিয়াহর সন্ধির পর লিখেছিলেন বরং এটা ছিল সেই পত্র যা নাবী কারীম (ﷺ) মক্কা যুগে জা'ফরকে তাঁর হাবশ হিজরতের সময় দিয়েছিলেন। কারণ, পত্রের শেষাংশে এ সকল হিজরতকারীর সম্পর্কে বলা হয়েছে নিমুলিখিত ভাষায় :

'আমি আপনার নিকট আমার চাচাতো ভাই জা'ফরকে মুসলিমগণের একটি দলসহ প্রেরণ করলাম। যখন তাঁরা আপনার নিকট পৌছবেন তখন তাঁদেরকে আপনার নিজের পাশে আশ্রয় দেবেন এবং কোন প্রকার জোর জবরদন্তি অবলম্বন করবেন না।'

ইমাম বায়হান্বী ইবনু ইসহাক্ (রহ.) হতে অন্য একটি পত্রের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন যা নাবী কারীম (
) নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন তা হল এরপ:

(بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. هٰذَا كِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى التَّجَاشِيْ، الْأَصْحَمِ عَظِيْمِ الحُبَشَةِ، سَلَامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى التَّجَاشِيْ، الْأَصْحَمِ عَظِيْمِ الحُبَشَةِ، سَلَامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدٰي، وَامَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَمْ يَتَّخِـ دُ صَـاحِبَهُ وَلَا وَلَدًا، وَأَنَّ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِشْلَامِ، فَإِنِيْ أَنَا رَسُولُهُ فَأَشْلِمْ تَشْلَمْ،

সালাম তাদের উপর যারা হেদায়াত অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস করবে। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনই অংশীদার নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর কোন সন্তানও নেই। আমি আরও সাক্ষ্যদান করছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বান্দা এবং রাসূল। আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ), অতএব, ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন।

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> সহী**হুল বুখা**রী ২য় **খণ্ড** ৮৭২-৮৭৩ পৃঃ।

<sup>े</sup> রহমাতৃত্মিল আলামীন ১ম খণ্ড ১৭১ পুঃ।

'হে কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ! এমন এক কথার দিকে আসুন যা আমাদের এবং আপনাদের মাঝে সমান তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করি না, তাঁর কোন অংশীদার গণ্য এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রবের কথা চিন্তা করি না। সুতরাং যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও যে সাক্ষী থাক, আমরা কিন্তু মুসলিম। যদি আপনি (এ দাওয়াত) গ্রহণ না করেন তবে আপনার উপর নিজ জাতি নাসারাদের (খ্রিষ্টানদের) পাপ বর্তাবে।" [সুরাহ আলু 'ইমরান (৩): ৬৪]

ডক্টর হামীদুল্লাহ সাহেব (প্যারিস) ভিন্ন একটি পত্রের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন যা নিকট অতীতে হস্ত গত হয়েছে। শুধুমাত্র একটি শব্দের পার্থক্যের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেমের গ্রন্থ যাদুল মা'আদেও উল্লেখিত হয়েছে। এ পত্রখানার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ব্যাপারে ডক্টর সাহেব যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। নতুন যুগের আবিস্কারসমূহের নিরীখে তথ্যাদি চয়ন করে এ পত্রখানার ফটো কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। পত্রখানার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিমুরূপ:

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ إِلَى النَّجَاشِيْ عَظِيْمِ الْحَبَشَةِ، سَلَامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ:

قَالِيْ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهُ الَّذِي لَا إِللهَ إِلَّه إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيْسَى مِنْ رَوْحِهِ وَنَفْخِهِ، كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، رُوحُ اللهِ وَكَلِمْتُهُ ٱلْقُهَا إِلَى مَرْيَمَ الْبُتُولِ الطَّيِبَةِ الحَصِيْنَةِ، فَحَمَلَتْ بِعِيْسَى مِنْ رُوحِهِ وَنَفْخِهِ، كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، وَإِنْ أَدْعُو إِلَى اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَالْمُوالَاهُ عَلَى طَاعَتِهِ، وَأَنْ تَتَّبِعَنِي، وَتُؤْمِنَ بِالَّذِيْ جَاءَنِي، فَإِنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى وَلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَلَّعْتُ وَنَصَحْتُ، فَأَقْبِلْ نَصِيْحَتِيْ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَلَّعْتُ وَنَصَحْتُ، فَأَقْبِلْ نَصِيْحَتِيْ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَلَّعْتُ وَنَصَحْتُ، فَأَقْبِلْ نَصِيْحَتِيْ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِيْ أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللهِ عَرِّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَلَّعْتُ وَنَصَحْتُ، فَأَقْبِلْ نَصِيْحَتِيْ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِيْ أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللهِ عَرِّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَلَّعْتُ وَنَصَحْتُ، فَأَقْبِلْ نَصِيْحَتِيْ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ الله

#### বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (💬)-এর পক্ষ হতে হাবশের সম্মানিত সম্রাট নাজাশীর নামে,

সে ব্যক্তির উপর সালাম যে হেদায়াতের অনুসরণ করবে। অতঃপর আমি আপনার প্রতি ঐ আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। যিনি পবিত্র এবং শান্তি বিধানকারী, নিরাপত্তা প্রদানকারী, সংরক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, ঈসা (अध्य) বিন মরিয়ম আল্লাহ প্রদত্ত আত্মা এবং তাঁর কালেমা। আল্লাহ তাঁকে পবিত্রা এবং সতী-সাধ্বী মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তাঁর প্রদত্ত আত্মা ও ফুৎকারের মাধ্যমে মরিয়ম ঈসার জন্য গর্ভ ধারণ করেছিলেন, যেমনভাবে আদমকে, স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন। আমি এক আল্লাহর প্রতি যাঁর কোনই অংশীদার নেই এবং তাঁর আনুগত্যের উপর পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাছি এবং সে কথার প্রতি ডাক দিচ্ছি যে, আপনি আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করবেন এবং আমার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন। কারণ, আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (ক্রিট্রা)। আমি আপনাকে এবং আপনার সৈন্য সম্পদকে আল্লাহর প্রতিবিন মহা-সম্মানিত ও মহা মহীয়ান-আহ্বান জানাছি। আল্লাহ আমার উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য অর্পণ করেছেন তা আপনাদের পৌছে দিয়ে তা গ্রহণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করলাম। অতএব আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। সে ব্যক্তির জন্য সালাম যিনি হিদায়াত গ্রহণ ও অনুসরণ করবেন।

ডক্টর হামীদুল্লাহ পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, এটি সে পত্র রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যা হুদায়বিয়াহর সন্ধির পরে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এ পত্রের প্রমাণপঞ্জী ভিত্তিক তথ্যাদি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এ কথার কোন দলিল পাওয়া যায় না যে, নাবী কারীম (ﷺ)

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ডক্টর হামিদুল্লাহ বিরচিত 'রাসুলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী" দ্র: পৃঃ ১০৮, ১০৯, ১২২, ১২৩, ১২৫, যাদুল মা'আদ এ শেষ বাক্য 'সালাম ঐ ব্যক্তির উপর যে হিদায়াত অনুসরণ করবে" এর পরিবর্তে আপনি মুসলিম হউন দ্র: ৩য় খণ্ড ৬০ পৃঃ।

ভূদায়বিয়াহর পরে এ পত্রখানা প্রেরণ করেছিলেন, বরং ইবনু ইসহাত্ত্ব এর বর্ণনায় ইমাম বায়হাত্ত্বী যে পত্রখানা উদ্বত করেছেন তার বিষয়বস্তুর মিল ঐ সকল পত্রের সঙ্গে পরিলক্ষিত হয় নাবী কারীম (ﷺ) হুদায়বিয়াহর সন্ধির পরে খ্রিষ্টান সমাট এবং সমাজপতিগণের নিকট যে সকল পত্র লিখেছিলেন। কারণ, উল্লেখিত পত্রসমূহে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে আয়াতে কারীমাহ:

# ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلْمَةٍ...﴾

উদ্ধৃত করেছেন, অনুরূপভাবে বায়হাঝীর বর্ণনাকৃত পত্রেও এ আয়াতে কারীমার উদ্ধৃতি রয়েছে। তাছাড়া, এ পত্রে স্পষ্টভাবে আসহামার নামও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ডক্টর হামীদুল্লাহর উদ্ধৃত পত্রে কারো নামের উল্লেখ নেই। এ কারণে আমার জোরালো ধারণা হচ্ছে, ডক্টর হামীদুল্লাহর উদ্ধৃত পত্রখানা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সে পত্র যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আসহামার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নামে লিখেছিলেন এবং সম্ভবত এ কারণেই ওর মধ্যে কারও নাম উল্লেখিত হয় নি।

পরে উল্লেখিত তরতীরের ব্যাপারে আমার নিকট কোনই প্রমাণ নেই, বরং ওর ভিত্তি শুধু ঐ অন্তর্নিহিত প্রমাণাদি যা উল্লেখিত পত্রসমূহের রচনা বা বিষয়বস্তু হতে পাওয়া যায়। তবে ডক্টর হামীদুল্লাহর উপস্থাপনের ব্যাপারে আমি অবাক হচ্ছি এই কারণে যে, তিনি ইবনু 'আব্বাস ()-এর বর্ণনা হতে বায়হাক্বীর উদ্ধৃত পত্রখানাকেই পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে নাবী কারীম () এর সে পত্র সাবাস্ত করেছেন যা আসহামার মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীর নামে লিখেছিলেন, অথচ এ পত্রে স্পষ্টভাবে আসহামার নাম উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান আছে আল্লাহর নিকটে।

যাহোক, যখন 'আম্র বিন উমাইয়া যামরী () নাবী কারীম () এর পত্রখানা নাজাশীর নিকট সমর্পণ করলেন, তখন নাজাশী তা নিয়ে চোখের উপর রাখলেন এবং সিংহাসন থেকে অবতরণ করে জা'ফর বিন আবী ত্বালিবের নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নাবী কারীম () এর নিকট পত্র লিখেন যার বিষয়বস্তু ছিল নিমুর্নপ:

[بِشِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ. إِلَى مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ مِنَ النَّجَّاشِيْ أَصْحَمَةَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللهِ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةِ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ، اللهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ بَلَغَنِيْ كِتَابَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِيْمَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ عِيْسِي، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ عِيْسِي لَا يَزِيْدُ عَلَى مَا ذَكَرْتَ تُفْرُوقًا، إِنَّهُ كَمَا قُلْتَ، وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بُعِثْتَ بِهِ إِلَيْنَا، وَقَدْ قَرِيْنًا اِبْنُ عَمِّكَ وَأَصْحَابِكَ، فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ صَادِقًا مُصَدِّقًا، وَقَدْ بَايَعْتُكَ، وَبَايَعْتُ اِبْنَ عَمِّكَ، وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ).

#### বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (😂)-এর খিদমতে নাজাশী আসহামার পক্ষ হতে,

হে আল্লাহর রাসূল (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)! আল্লাহর তরফ হতে আপনার উপর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তা যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার উপযুক্ত নয়। অতঃপর হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অতীব মূল্যবান পত্রখানা আমার হস্তগত হয়েছে যার মধ্যে আপনি নাবী ঈসা (﴿﴿﴿﴾)-এর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মালিক আল্লাহর কসম! আপনি যা উল্লেখ করেছেন ঈসা (﴿﴿﴾﴾) তা হতে এক কণাও অতিরিক্ত ছিলেন না। তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন যেমনটি আপনি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর আপনি যা কিছু আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন আমরা তা অবগত হলাম এবং আপনার চাচাত ভাই ও সাহাবাবৃন্দকে আপ্যায়ন করলাম। সুতরাং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি সত্যই আল্লাহর রাসূল।

<sup>&#</sup>x27; ডক্টর হামীদুল্লাহ সাহেবের গ্রন্থ 'হযুর আকরাম (😂) কী সিয়াসী জিন্দেগী পৃঃ ১০৮, ১১৪ এবং পৃঃ ১২১-১২৩।

<sup>ै</sup> ঈসা (ﷺ)-এর সম্পর্কে এ বাক্য ড: হামিদুল্লাহ সাহেবের এ মতামতের সাহায্য করছে যে, তার উল্লেখকৃত পত্রে আসহামার নাম ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমি আপনার পত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার চাচাত ভাইয়ের হাতে হাত রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

নাবী কারীম (ﷺ)নাজাশীকে এ কথাও রলেছিলেন যে, তিনি যেন জা'ফর এবং অন্যান্য হাবশ মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেন। এ কারণে তিনি 'আম্র বিন উমাইয়া যামরী ﷺ-এর সঙ্গে দুটি নৌকা করে তাদের প্রেরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। একটি নৌকায় আরোহীদের মধ্যে ছিলেন জা'ফর, আবৃ মুসা আশআরী এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (ﷺ)। তাঁরা সরাসরি খায়বারে পৌছে খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হলেন। দ্বিতীয় নৌকার আরোহীদের মধ্যে ছিল বেশির ভাগই বিভিন্ন পরিবারের লোকজন। তারা সোজাসুজি মদীনায় গিয়ে পৌছল। বি

এ নাজাশী সম্রাট তাবৃক যুদ্ধের পর ৯ম হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর দিনই নাবী কারীম (ﷺ) সাহাবীগণ (ﷺ)-কে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। তাঁর মৃত্যুর পর অন্য একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সিংহাসনে সমাসীন হন। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর নিকটেও একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

# ২. মিশরের সম্রাট মুক্বাওক্বিসের নামে পত্ত (مثيلك مِصْرِ) :

নাবী কারীম (ﷺ) মিশর ও ইসকান্দারিয়ার সম্রাট জুরাইজ বিন মাত্তার<sup>8</sup> নামে একটি মূল্যবান পত্র প্রেরণ করেন। তার উপাধি ছিল মুক্বাওক্বিস। পত্রখানার বিষয়বস্তু ছিল নিমুরূপ:

(بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ، سَلَامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُ لَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِيْ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِشْلَامِ، أَشْلِمْ تَشْلَمْ، وَأَشْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمُ أَهْلِ الْقَهُ بَعْدُ، فَإِنِيْ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِشْلَامِ، أَشْلِمْ تَشْلَمْ، وَأَشْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمُ أَهْلِ الْقَهُ عَلَيْكَ إِنْمُ أَهْلِ الْقَهُ عَلَيْكَ إِنْهُ أَهْلِ

﴿ لِأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلَمَةٍ سَوَاءٍ ' بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْقًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْقًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴾

#### বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (😂)-এর পক্ষ হতে কিব্ত প্রধান মুক্বাওক্বিসের প্রতি-

সালাম তার উপর যে হিদায়াত অনুসরণ করবে। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করবেন। কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে কিবতীগণের পাপ বর্তিবে আপনারই উপর। হে কিবতীগণ এমন একটি কথার প্রতি তোমরা এগিয়ে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান তা এই যে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করব না এবং কাউকেও তাঁর অংশীদার করব না। অধিকন্ত, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও রব বা প্রভু বানাবো না। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম। ব

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> যাদুল মা'আদ ৩য় <del>খণ্ড</del> ৬২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> ইবনু হিশাম ২য় **খণ্ড ৩**৫৯ পৃঃ ও অন্যান্য।

<sup>°</sup> এ কথার অংশ বিশেষ সহীহ মুসলিমের র্বণনা হতে গ্রহণ করা যেতে পারে যা আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে। ২য় খন্ড ৯৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> এ নাম আল্লামা মানসুরপুরী রহমাতুল্লিল আলামীন গ্রন্থে ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃঃ উল্লেখ করেছেন। ড. হামীদুল্লাহ তাঁর নাম বিণয়ামিন বলেছেন, দ্র: 'রাসূলে আকরাম (ই) কী সিয়াসী জিন্দেগী পৃঃ ১৪১।

<sup>ি</sup> ইবনুল কাইয়্যেম রচিত যাদুল মা'আদ ৩/৬১ পৃঃ। অল্পদিন পূর্বে এ পত্র হস্তগত হয়েছে। ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেব যে ফটোকফি ছেপেছেন তাতে এবং যাদুল মাআদে লিখিত পত্রে কেবল দুটি অক্ষরের পার্থক্য আছে। যাদুল মা'আদে আছে, 'আসলিম তাসলাম, আসলিম ইয়ুতিকাল্লাহ......
আল ডক্টর হামিদুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ফটোকপির পত্রে আছে, 'ফাআসলিম তাসলাম ইয়ুতিকাল্লাহ। এভাবে যাদুল মা'আদে আছে 'ইসমু আহলিল কিবতি' এবং পত্রে আছে 'ইসমুল কিবতি' দ্রষ্টব্য 'রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী" পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

এ পত্রখানা পৌছানোর জন্য হাতিব বিন আবী বালতাআ'হ-কে মনোনীত করা হয়। তিনি মুক্বাওকিসের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'এ পৃথিবীর উপর তোমাদের পূর্বে এমন ব্যক্তি গত হয়ে গেছেন যিনি নিজেই নিজেকে বড় প্রভু মনে করতেন। আল্লাহ তাঁকে শেষ ও প্রথমের জন্য মানুষের শিক্ষণীয় করেছেন। প্রথমে তো তাঁর দ্বারাই মানুষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তাঁকেই প্রতিশোধের লক্ষ্য স্থলে পরিণত করেছেন। অতএব, অন্যদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করনে এবং এমন যেন না হয় যে, অন্যেরা আপনার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।'

মুক্নাওক্টিস বলল, 'আমাদের একটি ধর্ম আছে এবং যতক্ষণ এর চেয়ে উত্তম কিছু না পাব ততক্ষণ আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারব না।'

হাতিব বিন আবী বালতাআ'হ বলেন 'আমরা আপনাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি যে ধর্মকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সকল ধর্মের পরিপূরক হিসেবে তৈরি করেছেন। দেখুন, এ নাবী (ﷺ) মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। কুরাইশরা এ ব্যাপারে সব চেয়ে শক্তভাবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং ইহুদীরা সব চেয়ে বেশী শক্রতা করেছে। কিন্তু খ্রিষ্টানগণ সব চেয়ে নিকটে থেকেছে। আমার জীবনের শপথ! মুসা (ﷺ) যেভাবে ক্রসা (ﷺ) সম্পর্কে শুভ সংবাদ দিয়েছেলেন, আমরা কুরআন মজীদের প্রতি আপনাদের ঐভাবে দাওয়াত দিচ্ছি, যেমনটি আপনারা তওরাতের অনুসারীদের ইঞ্জিলের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন। যখন যে সম্প্রদায়ের মাঝে যে নাবীর আবির্ভাব হয় তখন সেই সম্প্রদায়ের লোকজনদের সেই নাবীর উন্মত হিসেবে গণ্য করা হয়। সে নাবীর আনুগত্য করা তখন সে সম্প্রদায়ের লোকজনদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য হয়ে পড়ে। আপনারা এ নাবীর অনুসরণ করেছেন। আমরা কিন্তু আপনাদেরকে মসীহ-র দ্বীন হতে বিরত থাকতে বলছিনা, বরং তারই দ্বীনের পরিপূরক ব্যবস্থার অনুসরণের জন্য দাওয়াত দিচ্ছি।

মুক্বাওিক্বিস বললেন, 'এ নাবীর ব্যাপারে আমি চিন্তাভাবনা করলাম। এতে আমি এটুকু পেলাম যে, তিনি কোন অপছন্দীয় কথা কিংবা কাজের নির্দেশ প্রদান করেন নি এবং কোন পছন্দনীয় কথা কিংবা কাজ হতে নিষেধও করেন নি। তাকে ভ্রন্ট যাদুকর কিংবা মিথ্যুক ভবিষ্যুদ্ধকা বলেও মনে হয় না, বরং আমি তাঁর নিকট নবুওয়াতের এ সকল নিদর্শন পাছিছ যে তিনি গোপনকে প্রকাশ করেন এবং পরামর্শের সংবাদ দিতেছেন। আমি এ ব্যাপারে অধিক চিন্তাভাবনা করব। মুক্বাওক্বিস নাবী কারীম (ক্র্ন্টে)-এর পত্রখানা হাতে নিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে হাতীর দাঁতের তৈরি একটি বাব্রে রাখলেন এবং তাতে সীলমোহর লাগিয়ে তা যত্ন সহকারে রেখে দেয়ার জন্য একজন দাসীর হাতে দিলেন। অতঃপর আরবী ভাষা লিখতে সক্ষম একজন কেরানী (লেখক) কে ডাকিয়ে নিয়ে রাসূলে কারীম (ক্র্ন্ট্রে)-এর খিদমতে নিমুবর্ণিত পত্রখানা লিখলেন।

(بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِمُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ الْمُقَوْقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ، وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِيْهِ، وَمَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا بَقِيٍّ، وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرِجُ بِالشَّامِ، وقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ، وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ، لَهُمَا مَكَانُ فِيْ الْقِبْطِ عَظِيْمٌ، وَبِكِشُوقٍ، وَأَهْدَيْتُ بَغْلَةً لِتَرْكِبِهَا، والسَّلامُ عَلَيْكَ).

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, মুহাম্মদ (ক্রিট্রা) বিন আব্দুল্লাহর প্রতি মহান মুক্বাওিক্বিস কিবতের পক্ষ হতে : 'আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন। অতঃপর, আপনার পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রে উল্লেখিত আপনার কথাবার্তা ও দাওয়াত আমি উপলব্ধি করেছি। এখন যে একজন নাবীর আবির্ভাব ঘটবে সে বিষয়ে আমার ধারণা রয়েছে। আমরা ধারণা ছিল যে, শাম রাজ্য থেকে আবির্ভূত হবেন।

আমি আপনার প্রেরিত সংবাদ বাহকের যথাযোগ্য সম্মান ও ইচ্জত করলাম। আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আপনার খিদমতে দুটি দাসী প্রেরণ করলাম। কিবতীদের মাঝে যারা বড় মর্যাদার অধিকারিণী। অধিকন্তু, আপনার পরিধানের জন্য কিছু পরিচ্ছদ এবং বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি খচ্চর পাঠালাম সামান্য উপটোকন হিসেবে। অতঃপর আপনার খিদমতে পুনরায় সালাম পেশ করলাম।

মুক্বাওক্বিস এর অতিরিক্ত আর কিছুই লিখেন নি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও তিন কিন্তু ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেন নি। তাঁর প্রেরিত দাসী দুটির নাম ছিল মারিয়া এবং শিরীন। খচ্চরের নাম ছিল দুলদুল। খচ্চরিট মু'আবিয়ার সময় পর্যন্ত জীবিত ছিল। ১

নাবী কারীম (ﷺ) মারিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে নাবী পুত্র ইবরাহীম জন্মলাভ করেন। শিরীনকে হাস্সান বিন সাবিত আনসারীর হাতে দেয়া হয়।

## ৩. পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট পত্র (سركِ مَلِكِ مَلِكِ مَلِكِ فَارس) :

নাবী কারীম (ৄৣৣৣর্জ্জ) পারস্য সমাট কিসরার (খসরু) নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। এ প্রত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিমুরপ:

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدِ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيْمِ فَـارِسِ، سَـلَامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُـدَى، وَآمَـنَ بِـاللهِ وَرَسُوْلُهِ، وَشَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللهِ، فَإِنَّ أَنَا رَسُوْلُ اللهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَحَدَهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللل

#### বিসমিল্লাহির রমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (🕮)-এর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি।

সে ব্যক্তির উপর সালাম যে হেদায়াতের অনুসরণ করবে, আল্লাহ ও তার রাস্লের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ (ক্ষ্মুত্র) তাঁর বান্দা ও রাস্ল। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি। কারণ, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য প্রেরিত, যাতে পাপাচারের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে জীবিতদের সতর্ক করে দেয়া যায় এবং কাফিরদের নিকট সত্য প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ দলিল প্রমাণাদি পুরোপুরি কার্যকর থাকে) অতঃপর তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে নিরাপদে থাকবে। আর যদি তা অস্বীকার কর তাহলে তোমার উপর অগ্নি পূজকদের পাপও বর্তিবে।

এ পত্র বহনের দৃত হিসেবে নাবী কারীম (ক্র্রু) আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকে মনোনীত করেন। তিনি এ পত্রখানা বাহরাইনের প্রধানের নিকট সমর্পণ করেন। কিছ্র এ কথাটা জানা নেই যে, বাহরাইনের শাসনকর্তা এ পত্রখানা তার নিজস্ব লোক মারফত কিসরার নিকট পাঠিয়েছিলেন, না আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সাহমীকেই প্রেরণ করেছিলেন। যাহোক, যখন এ পত্রখানা কিসরাকে পড়ে শোনানো হয় সে তা ছিড়ে ফেলে দিয়ে দান্তিকতার সঙ্গে বলল, 'আমার প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত একজন নিকৃষ্ট দাস তার নিজ নাম আমার নামের পূর্বে লিখেছে।'

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন কিসরার এ ঔদ্ধত্যের কথা অবগত হলেন তখন বললেন, 'আল্লাহ যেন তার সামাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করে বিনষ্ট করে ফেলেন।' আর যা তিনি বললেন বাস্তবক্ষেত্রে তাই কার্যকর হয়ে গেল।

অতঃপর কিসরা তার ইয়ামানের গর্ভর্ণর বাজানকে এ বলে লিখল যে, 'দুজন কর্মঠ এবং শক্তিশালী লোক পাঠিয়ে হিজাযের সেই লোককে আমার দরবারে হাজির কর।' কিসরার নিদেশানুযায়ী বাজান দু' ব্যক্তিকে মনোনীত করল। তাদের একজন ছিল ক্বাহারমানা বানুভী, সে ছিল কিসরার কোষাধ্যক্ষ ও পত্র লেখক। দ্বিতীয় জন হলো পারস্যের খারখাসির। তাদের হাতে একটি পত্র রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নিকট প্রেরণ করল। পত্রে রাসূলে কারীম (ﷺ)-কে কিসরা প্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

যখন তারা মদীনা গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে উপস্থিত হল তখন তাদের একজন বলল, 'স্মাট কিসরা ইয়ামানের গভর্নর বাজানের নিকট একটি পত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেছেন একজন লোক পাঠিয়ে আপনাকে কিসরা প্রাসাদে হাজির করার জন্য। বাজান প্রধান সে নির্দেশ পালনার্থে আপনার নিকট আমাদের

<sup>&#</sup>x27; যাদুল মাআদ ৩য় খন্ড ৬১ পৃঃ।

প্রেরণ করেছেন। অতএব, আপনি আমাদের কিসরা প্রাসাদে চলুন। সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই ধমকের সুরে কথাবার্তাও বলল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আগামী কাল সাক্ষাত কর।'

এদিকে মদীনায় যখন এ চিন্তাকর্ষক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল তখন কিসরা প্রাসাদে খসরু পারভেজের পরিবারে তার বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হচ্ছিল। এর ফলশ্রুতিতে ক্বায়সারের সৈন্য দলের হাতে পারস্য সৈন্যদের পর পর পরাজয়ের পর খসরুর ছেলে শিরওয়াইত্ পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করে। এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৭ম হিজরীর ১০ই জুমাদাল উলা মঙ্গলবার রাত্রে। ওহীর মাধ্যমে রাস্লুল্লাহ (১৯) এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন।

পরবর্তী প্রভাতে যখন পারস্য প্রতিনিধিদ্বয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হল তখন তিনি তাদেরকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তারা বলল, 'বৃদ্ধি-সৃদ্ধি কিছু আছে কি? এ আপনি কী বললেন? এ থেকে অনেক কিছু সাধারণ কথাও আমরা আপনার অপরাধণ্ডলোর অন্তর্ভুক্ত গণনা করেছি। তবে কি আপনার এ কথা বাদশাহর নিকট লিখে পাঠাব?'

নাবী (১৯৯০) বললেন, 'হাাঁ, তাকে আমার এ সংবাদ জানিয়ে দাও এবং এ কথাও বলে দাও যে আমার দ্বীন ও আমার শাসন ঐ পর্যন্ত পৌছবে যেখানে কিসরা পৌছেছে, বরং তার চেয়েও অগ্রসর হয়ে ঐ জায়গায় গিয়ে থামবে যার আগে উট এবং ঘোড়ার পা যাবে না। তোমরা উভয়ে তাকে এ কথাও বলে দিবে যে, যদি সে মুসলিম হয়ে যায় তাহলে তার আয়জ্বাধীনে যা কিছু সমস্তই তাকে দিয়ে দেয়া হবে এবং তাকে তোমাদের জাতির জন্য বাদশাহ করে দেয়া হবে।'

এরপর তারা দুজন মদীনা থেকে যাত্রা করে বাজানের নিকট গিয়ে পৌছল এবং তাকে বিস্তারিতভাবে সব কিছুই অবহিত করল। কিছু সময় পরে এ মর্মে একটি পত্র এল যে, শিরওয়াইহ্ আপন পিতাকে হত্যা করেছে। শিরওয়াইহ্ তার পত্র মাধ্যমে এ উপদেশও প্রদান করল যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমার পিতা তোমাদের পত্র লিখেছিল পুনরায় নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তাঁকে উত্তেজিত করবে না।'

এ ঘটনার ফলে বাজান এবং তার পারসীয়ান বন্ধুগণ (যারা ইয়ামানে অবস্থান করছিল) মুসলিম হয়ে গেল 🖹

## রামের সম্রাট ক্বায়সারের নামে পত্র (فَرْمِ) রামের স্মাট ক্বায়সারের নামে পত্র (ক্রিক্র)

সহীত্ল বুখারীর একটি দীর্ঘ হাদীসে এ পত্রখানার বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। নাবী কারীম (হ্রু) এ পত্রখানা রোম সমাট হিরাকৃল (হিরাক্লিয়াস) এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। এ পত্রখানার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিমুরপ:

(بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقِلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى، أَشَلِمْ أَشْلِمْ أَشْلِمْ يُوْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمُ الْأَرَيْسِيِّيْنَ ﴿يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كُلْمَةٍ سَوَاءٍ ا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّـوْا فَقُولُـوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُشْلِمُوْنَ﴾ [آل عمران:٦٤]

#### বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (🚎)-এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্ত্ব এর প্রতি-

সেই ব্যক্তির উপর সালাম যে হেদায়াতের অনুসরণ করে চলবে। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন আল্লাহ আপনাকে দিগুণ প্রতিদান করবেন। কিন্তু যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনার উপর প্রজাবৃন্দেরও পাপ বর্তাবে। হে আল্লাহর গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়! এমন এক কথার প্রতি আসুন যা আমাদের ও আপনাদের মাঝে সমান তা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক বা অংশীদার করব না। তা সত্ত্বেও যদি লোকজন মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।

<sup>ু</sup> আল্লামা ইবনু হাাজার প্রণীত গ্রন্থ ফতহুলবারী, ৮ম ১২৭ পুঃ।

<sup>े</sup> আল্লামা খ্যরী 'মোহযারাত ১ম খণ্ড ১৪৭ পৃঃ, ফতহলবারী ৮ম খণ্ড ১২৭-১২৮ পৃঃ এবং রহমাতুল্লিল আলামীন দ্রঃ।

<sup>°</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৪-৫ পৃঃ।

এ পত্র প্রেরণের জন্য নাবী কারীম (১) দৃত মনোনীত করলেন দাহয়াহ বিন খলীফা কালবীকে। নাবী (১) তাঁকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, তিনি যেন এ পত্রখানা বসরার প্রধানের নিকট সমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি সেটা পৌছে দেবেন ক্বায়সারের নিকট। এরপর এ প্রসঙ্গে যা কিছু সংঘটিত হয়েছিল তাঁর বিবরণ সহীহুল বুখারীতে ইবনু 'আব্বাস (২) সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হিরাক্বল তাঁকে একটি কুরাইশ দলের সঙ্গে ডেকে পাঠান। এ দলটি হুদায়বিয়াহ সিদ্ধিচুক্তির আওতায় নিরাপত্তা লাভ হেতু শামদেশে গিয়েছিল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে। এঁরা ঈলিয়া বায়তুল মুক্বাদাস) নামক স্থানে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন।

হিরাক্বল তাঁদেরকে তাঁর দরবারে আহ্বান করলেন। ঐ সময় তাঁর পাশে রোমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দোভাষীর মাধ্যমে মুসলিমগণের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে নাবী বলে দাবী করেছেন তাঁর সঙ্গে আপনাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট?' আবৃ সুফ্ইয়ানের বর্ণনা যে, 'আমি বললাম, আমি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট।'

হিরাক্বল বললেন, 'তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো এবং তার সঙ্গী সাথীদেরকেও তার পেছনে বসাও।" এরপর হিরাক্বল নিজ দোভাষীকে বললেন, 'আমি এ ব্যক্তিকে এ নাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। এ যদি মিথ্যা বলে তবে তোমরা তা মিথ্যা বলে প্রমাণ করবে।'

আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'আল্লাহর কসম! মিথ্যা বলার কারণে আমাকে মিথ্যুক বলে আ্যখায়িত করার ভয় যদি না থাকত তবে আমি অবশ্যই নাবী () সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।'

আবৃ সুফ্ইয়ান বলেছেন, 'এরপর নাবী (ﷺ) সম্পর্কে হিরাক্ত্বল আমাকে প্রথম যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন তা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন?

আমি বললাম, 'তিনি উচ্চ বংশোদ্ভূত।'

হিরাক্ল বললেন, 'তবে এ কথা তাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি বলেছিল।?'

আমি বললাম, 'না", হিরাক্ল পুনরায় বললেন, 'তাঁর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিল? আমি বললাম, 'না'। হিরাক্ল বললেন, 'আচ্ছা, তবে সম্মানিত লোকজন তাঁর অনুসরণ করেছে, না দুর্বল লোকজন?'

আমি বললাম, 'বরং দুর্বল লোকজন।'

হিরাকুল জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ না কমছে?'

আমি বললাম, 'কমছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

হিরাক্বল বললেন, 'এ দ্বীন গ্রহণের পর কোন ব্যক্তি কি বিদ্রোহী হয়ে ধর্মত্যাগ করছে?'

আমি বললাম, 'না'।

হিরাক্বল বললেন, 'তিনি যখন থেকে এ সব কথা বলছেন তাঁর পূর্বে কি তাঁকে তোমরা কোন মিথ্যার সঙ্গে জড়িত দেখেছ?'

আমি বললাম, 'না'।

হিরাক্ল বললেন, 'তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন?'

আমি বললাম, না, তবে এখন আমরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছি। এর মধ্যে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। জানি না, এ ব্যাপারে এরপর তিনি কী করবেন।'

এ প্রসঙ্গে আবৃ সুফ্ইয়ান বলেছেন যে, এ বাক্যটি ছাড়া অন্য কথা তাঁর বিপক্ষে বলার সুযোগ আমি পাই নি।

<sup>&#</sup>x27; ঐ সময় কায়সার সে কথার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য হিমস হতে ঈলিয়া (বায়তুল মোকদ্দাস) গিয়েছিল যে, আল্লাহ তার হাতে পারস্যবাসীকে পরাজিত করেছে। (সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৯৯ পৃঃ) এর বিস্তারিত বিবরণ হচেছ পারস্যবাসী খসরু পারভেজকে হত্যা করার পর রোমীয়দের নিকট হতে তাদের দখলকৃত অঞ্চলসমূহ ফেরতের শর্তে সিন্ধি করল এবং তারা ক্রুশও ফেরত দিল। যে কারণে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস যে এর উপর ঈসা (ৣৣয়)-কে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল। উক্ত সদ্ধির পর কায়সার ক্রুশকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রকাশ্যে বিজয়ের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ৭ম হিজরী তে (ঈলিয়া) বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়েছিল।

হিরাক্ল বললেন, 'কোন সময় তাঁর সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছ?' আমি বললাম, 'হ্যা'।

হিরাকুল বললেন, 'তোমাদের এবং তাঁর যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ ছিল?

আবৃ সুক্ইয়ান বললেন, আমাদের ও তাঁর মাঝে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা ছিল বালতির ন্যায় অর্থাৎ তিনি আমাদের পরাজিত করেছেন এবং আমরাও তাঁকে পরাজিত করেছি।'

হিরাক্ল বললেন, 'তিনি তোমাদেরকে কী ধরণের কথাবার্তা এবং কাজকর্মের নির্দেশ করেন?' আমি বললাম,

يَقُولُ: (اُعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاثْرُكُوا مَا يَقُولُ أَبَاؤُكُمْ) ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلْوَةِ وَالصِّدْقِ وَالْصَلْةِ. ''छिनि आमाप्ततरक এकमाव आञ्चारत छेभानना कतरक, जात नरङ काउँरक्छ मतीक ना कतरक, जामाप्तत भूर्वभूकरमता या वलरकन का एहए पिरक, जालाक कारसम कतरक, जज्जवापिका, भाभ এिएरस कला ७ भूग्रमील जाकत्व कतरक এवर आजीसप्तत नरङ महावरात कतरक निर्दर्भ पिरकरूत कर्ता करतक विद्रा अधिस्त नर्द्ध महावरात कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति विद्रा कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति विद्रा कर्ति क्षित कर्ति क्षा कर्ति करियोग कर्ति करियोग कर्ति करियोग कर्ति करियोग करियोगी करियोगी

এরপর হিরাক্ত্রল তাঁর দোভাষীকে বললেন, 'তুমি ঐ ব্যক্তিকে (আবৃ সুফ্ইয়ানকে) বল যে, আমি এ নাবীর সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম তখন তুমি বললে যে, তিনি হচ্ছেন উচ্চবংশোদ্ভূত ব্যক্তি। এটাই নিয়ম যে নিজ জাতির ক্ষেত্রে নাবীগণ উচ্চ বংশীয় হয়ে থাকেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, (নবুওয়াতের) এ কথা তাঁর পূর্বেও কি তোমাদের মধ্যে কেউ বলেছিল? তুমি উত্তর দিয়েছ 'না'। আমি বলছি যে, এর পূর্বে অন্য কেউ যদি এ কথা বলে থাকত তাহলে আমি বলতাম যে এ ব্যক্তি এমন এক কথার অনুকরণ করছে যা এর পূর্বে বলা হয়েছিল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তাঁর পিতা কিংবা পিতৃব্যের মধ্যে কেউ কি বাদশাহী করেছেন। এর উত্তরে তুমি বলেছ, 'না"। এ প্রসঙ্গে আমি বলছি যে, যদি পিতা কিংবা পিতৃব্যের মধ্য হতে কেউ বাদশাহী করেছেন বলে প্রমাণিত হতো তাহলে বলতাম যে, এ ব্যক্তি পিতা কিংবা পিতৃব্যের রাজত্বের দাবীদার হওয়ার প্রেক্ষাপটেই এ কথা বলছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইতোপূর্বে তাঁকে কি মিথ্যুক বলে দোষারোপ করা হয়েছে? তুমি বললে, 'না'।

আমি ভালভাবেই জানি যে, যে লোক মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করে না সে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর অনুসরণকারীগণ বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোক, না নিমুবিত্ত ও দুর্বলতর শ্রেণীর লোক। তার উত্তরে তুমি বললে যে, দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এ শ্রেণীর লোকেরাই পয়গম্বরদের অনুসারী হয়ে থাকেন।

আমি জিজ্জেস করেছিলাম যে, 'এ দ্বীনে প্রবেশ করার পর কি কেউ বিরক্ত হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়?' উত্তরে তুমি বলেছ, 'না'। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি হচ্ছে, দ্বীনে প্রবেশকারী ব্যক্তি ঈমানের আস্বাদ পেয়ে গেলে এরপই হয়ে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকেন?

উত্তরে তুমি বলেছিলে, 'না'।

পয়গম্বরের ব্যাপার এ রকমই হয়ে থাকে। তিনি কক্ষনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না ।

আমি এ প্রশুও করেছিলাম যে, তিনি কী ধরণের কথা এবং কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন? উত্তরে তুমি বললে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক না করার জন্য বলেছেন। অধিকন্তু, মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতে, সলাত কায়েম করতে এবং মিথ্যাচারিতা হতে বেঁচে থাকতে, সত্যবাদিতা ও পুণ্যশীলতা অবলম্বন করতে বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে এখন কথা হচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে তুমি যা কিছু বলেছ তা যদি সঠিক ও সত্য হয়, তাহলে এ ব্যক্তি খুব শীঘই আমার দু' পদতলের জায়গার অধিকার লাভ করবেন। আমার জানা ছিল যে, এ নাবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আসবেন। যদি নিশ্চিত হতাম যে আমি তাঁর নিকট পৌছতে সক্ষম হব তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কষ্ট স্বীকার করতাম। আর যদি তাঁর নিকটবর্তী হতাম তাহলে তাঁর পদন্বয় ধৌত করে দিতাম।'

এরপর হিরাক্ল রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর প্রেরিত পত্রখানা চেয়ে নিয়ে পাঠ করলেন। পত্রখানা পাঠ করে যখন শেষ করলেন তখন সেখানে শ্রুত কণ্ঠস্বরসমূহ ক্রমান্বয়ে উচ্চমার্গে উঠতে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত খুব শোরগোল সৃষ্টি হয়ে গেল। হিরাক্লের নির্দেশে আমাদের তখন সেখান থেকে বের করে দেয়া হল। আমাদের যখন বাইরে নিয়ে আসা হল তখন আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, 'আবৃ কাবশার' ছেলের ব্যাপারটি বড় শক্তিশালী হয়ে গেল। তার সম্পর্কে বনু আসফার' (রোমীয়দের) সম্রাট ভয় করছেন। আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, এর পর রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর দ্বীন জয়যুক্ত হয়ে যাবে। এমনকি আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলামের স্থান করে দিলেন।

এ ক্বায়সারের উপর নাবী কারীম (১৯৯০)-এর মুবারক পত্রের যে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল তা আবৃ সুফ্ইয়ান নিজেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ মুবারক পত্র যে ক্বায়সারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, এর প্রভাবে তিনি রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর দৃত দাহয়াহ কালবী ১৯৯০-কে অর্থ সম্পদ এবং মূল্যবান পোশাক দ্বারা পুরস্কৃত করেছিলেন। কিন্তু দাহয়াহ কালবী ১৯৯০ যখন এ সকল উপটোকনসহ প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন হাস্মা নামক স্থানে জুযাম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক তাঁর কাছ থেকে সব কিছু লুট পাট করে নিয়ে যায়। দাহয়াহ মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর নিজ গৃহে না গিয়ে খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হন এবং নাবী কারীম (১৯৯০)-কে সব কিছু অবহিত করেন।

যেহেতু নাবী কারীম (ৄু) এবং জুযাম গোত্রের মধ্যে পূর্ব হতেই সন্ধিচুক্তি বলবৎ ছিল সেহেতু এ গোত্রের অন্যতম নেতা যায়দ বিন রিফাআ'হ জুযামী কালবিলম্ব না করে নাবী কারীম (ৄু) সমীপে উপস্থিত হয়ে বাদানুবাদ ও বিতর্কে লিপ্ত হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ করলেন। এ গোত্রের কিছু লোকজনসহ যায়দ বিন রিফাআ'হ পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে দাহয়াহ কালবী যখন ডাকাত দলের কবলে পতিত হলেন তখন তিনি তাঁর সাহায্যও করেছিলেন। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ (ৄু) তাঁর প্রতিবাদ গ্রহণ করে গণিমতের সম্পদ এবং আটককৃতদের ফেরতদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সাধারণ যুদ্ধের ইতিহাস বিশারদগণ উল্লেখিত ঘটনাকে হুদায়বিয়াহ সন্ধির পূর্বের ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু তা হচ্ছে চরম ভ্রান্তির ব্যাপার। কারণ, ক্বায়সারের নিকট মুবারক পত্র প্রেরণের ঘটনাটি ছিল হুদায়বিয়াহ সন্ধির পরের। এ জন্যই আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন যে, এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে হুদায়বিয়াহ সন্ধির পরে।

# ﴿ الْكِتَابُ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِيْ) क. मूनियत्र विन সाणीत्र नात्म शबा

মুন্যির বিন সাভী ছিলেন বাহরাইনের গভর্ণর। ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে নাবী কারীম (১৯) তাঁর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রখানা বহন করেন আলা ইবনুল হাযরামী (১৯)। পত্র পাওয়ার পর মুন্যির রাসূলুল্লাহ (১৯)-কে এ মর্মে উত্তর প্রদান করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (১৯)। আপনার পত্রখানা আমি বাহরাইনবাসীগণকে পাঠ করে শুনিয়ে দিলাম। কতগুলো লোক ইসলামের ভালবাসা এবং পবিত্রতার মনোভাব

ই আবৃ কাবশার ছেলে বলতে স্বয় নাবী করীম (ক্রু)-কে বুঝান হয়েছে। নাবী করীম (ক্রু)-এর দাদা কিংবা নানা উভয়ের মধ্যে কোন এক জনের উপনাম ছিল আবৃ কাবশা। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ উপনামটি ছিল নাবী করীম (ক্রু)-এর দুধ পিতার, অর্থাৎ হালীমাহ সা'দিয়ার স্বামীর। যাহোক, আবৃ কাবশা নামটির পরিচিতি তেমন একটা ছিল না। তৎকালীন আরবের একটি নিয়ম ছিল এ রকম যে, কেউ কারো দোষ বের করার ইচ্ছে করত তখন তাকে তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে হতে কোন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেয়া হত।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> রানুল আাসফার বলতে আসফারের সন্তান বুঝানো হয়েছে। আসফার অর্থ হলুদ রঙ। রোমীদেরকে বানুল আসফার বলা হত। কারণ রোমের যে ছেলের মাধ্যমে রোমীয় বংশের উদ্ভব হয়েছিল কোন কারণে সে আসফার উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

<sup>°</sup> দ্রষ্টব্য আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রচিত যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ, তালকিহল ফোহুমের পৃষ্ঠার হাশিয়াহ ২৯ পৃঃ।

ব্যক্ত করে তার সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমার জমিনে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকও আছে। অতএব এ ব্যাপারে আপনি আপনার নিজম্ব কর্ম প্রক্রিয়া অবলম্বন করুন।

প্রত্যুত্তরে রাসূলে কারীম (😂) তাঁকে এ পত্র লিখলেন,

(بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِيْ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِيْ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَذْكُرُكَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَنْـصَحُ فَإِنَّمَـا يَنْـصَحُ لِتَفْسِهِ، وَإِنَّهُ مَنْ يُطِيْعُ رُسُلِيْ وَيَتَّبِعُ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ، وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِيْ، وَإِنَّ رُسُلِيْ قَدْ أَثْنَـوْا عَلَيْـكَ خَيْرًا، وَإِنِّي قَدْ شَفَعْتُكَ فِيْ قُومِكَ، فَاتْرُكْ لِلْمُشْلِمِيْنَ مَا أَشْلَمُوا عَلَيْهِ، وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ، فَاقْبِلْ مِنْهُمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا تَصْلِحُ فَلَمْ نَعْزِلْكَ عَنْ عَمَلِكَ. وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُوْدِيَةٍ أَوْ مَجُوْسِيَةٍ فَعَلَيْهِ الْجِزْيِةُ).

#### বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (😂)-এর পক্ষ হতে মুনযির বিন সাভীর নিকট পত্র-

আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সর্ব প্রথমে আমি ঐ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করছি যিনি ব্যতীত অন্য কেউ প্রশংসা কিংবা উপাসনার উপযুক্ত নয়। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (🚎) তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসুল।

অতঃপর আমি তোমাদেরকে আল্লাহ আয়যা ওয়া জাল্লার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এটা অবশ্যই স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তি সৌজন্য প্রদর্শন করবে এবং পুণ্য অর্জন করবে সে নিজের উপকারার্থে তা করবে এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতিনিধির অনুকরণ ও তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করবে সে যেন আমারই আনুগত্য করবে। যে তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে, সে যেন আমারই সঙ্গে তা করল। আমার প্রতিনিধিগণ আপনার প্রশংসা করেছে এবং আপনার জাতি সম্পর্কে আমি আপনার সুপারিশ গ্রহণ করেছি। অতএব, মুসলিমগণ যে অবস্থার মধ্যে ঈমান এনেছে তাদরকে সেই অবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিন। আমি অপরাধীদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছি। অতএব, তাদেরকে গ্রহণ করে নিন এবং যতক্ষণ আপনি সংশোধনের পথ অবলম্বন করে থাকবেন আমরা আপনাদেরকে আপনাদের কাজ হতে অপসারিত করব না। তবে যারা ইন্থদী ধর্ম অথবা মাজসিয়াতের উপর বিদ্যমান থাকবে তাদের উপর (জিজিয়া) কর প্রযোজ্য হবে 🖒

# ७. ইয়ামামা প্রধান হাওযাহ বিন 'আলীর নিকট পত্র (الْكِتَابُ إِلَى هَوْذَةَ بُنِ عَلِيّ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ) : নাবী কারীম (﴿ كَتَابُ إِلَى هَوْذَةَ بُنِ عَلِيّ صَاحِبِ الْيَمَامَةِ) ইয়ামামার গভর্ণর হাওযাহ বিন 'আলীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তা নিম্নে

লিপিবদ্ধ করা হল।

(بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هَوْدَةَ بْنِ عَلِي، سَلَامٌ عَلَى مَنْ إِتَّبَعَ الْهُدَى، وَاعْلَمْ أَنَّ دِيْنِي سَيَظْهَرُ إِلَى مُنْتَهِي الْحُقِّ وَالْحَافِرِ، فَأَشْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدَيْكَ).

#### বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (🚎)-এর পক্ষ হতে হাওযা বিন 'আলীর প্রতি- সে ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। আপনাদের জানা উচিত যে আমার দ্বীন উট এবং ঘোড়াগুলোর উপস্থিতির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে থাকবে। অতএব, ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনার অধীনস্থ যা কিছু আছে তা আপনার জন্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখব।

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৬১-৬২ পুঃ। এ পত্রখানা নিকট অতীতে হস্তগত হয়েছে। ড: হামীদুল্লাহ এর ফটো প্রচার করেছেন। যাদুল মা'আদের রচনা এবং সেই ফটোর রচনায় শুধু একটি শব্দের পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ফটোতে লা ইলাহা ইল্লা হুয়ার পরিবর্তে লা ইলাহা গায়রুহ রয়েছে।

এ পত্রখানা বহনের জন্য দৃত বা প্রতিনিধি হিসেবে সালীত্ব বিন 'আম্র 'আমেরীকে ( মনানীত করা হয়। সালীত্ব ( মাহরাঙ্কিত পত্রখানা নিয়ে হাওয়াহর নিকট গমন করেন। হাওয়াহ তাঁকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন ও আতিথ্য প্রদান করেন। সালীত্ব ( তাঁকে পত্রখানা পাঠ করে শোনান। পত্রের মর্ম অবগত হওয়ার পর তিনি মধ্যম পন্থায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ ( ে এর খিদমতে লিখলেন,

'আপনি যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন তার উৎকর্ষতা এবং শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার কিছুই নেই। এ ব্যাপারে আমার অন্তরে যথেষ্ট ভয় ভীতির সঞ্চার হয়েছে এবং আমি কিছু খিদমত প্রদানের মনস্থ করেছি। অতএব, আমার উপর কিছু কাজ কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে আমি আপনার আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত আছি।' তিনি সালীত্ব ( ে)-কে অনেক উপটোকনও প্রদান করেন। তাঁকে হিজরের তৈরি কাপড় চোপড়ও প্রদান করেন। সালীত্ব ( ক্রে) এ সকল উপটোকনসহ মদীনায় ফিরে এসে খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হন এবং সব কিছুর সম্পর্কে অবহিত করেন।

নাবী কারীম (ﷺ)-কে পত্রখানা পাঠ করে শোনানো হলে তিনি বললেন,

'যদি সে জমিনের একটি অংশ আমার নিকট থেকে চায় তবুও আমি তাকে তা দিব না। সে নিজে ধ্বংস হবে এবং তার হাতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে"। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের পর ফিরে আসেন তখন জিবরাঈল (ﷺ) এ সংবাদ প্রদান করেন যে, হাওযাহর মৃত্যু হয়েছে।

नावी कातीय (﴿ أَمَا إِنَّ الْيَمَامَةَ سَيَخْرِجُ بِهَا كَذَّابُ يَتَنَبِي، يُقْتَـلُ بَعْدِيُ ' रनान! ইয়য়য়য়য় একজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে যাকে আমার পর হত্যা করা হবে।'

একজন বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাকে কে হত্যা করবে।' নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, اُلْتَ وَالْمُعَانِكُ)
دُوْنَ وَالْمُعَانِكُ وَالْمُعَانِينِ وَال

१. मािंभात्क्त गण्मत शातिम विन पािंची गािंभत गाम्मािनीत नात्म भव ( اَلْغَسَّانِيْ صَاحِبِ دِمَشِقِ
 الْغَسَّانِيْ صَاحِبِ دِمَشِقِ

নাবী কারীম (🚎) তাঁর নিকট যে পত্র লিখেছিলেন তার বিষয়বস্তু নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

(بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ شَمِرٍ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدٰى، وَأَمَنَ بِاللهِ وَصَدَقَ، وَإِنِيْ أَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، يَبْقِيْ لَكَ مُلْكَكَ).

#### বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (ক্ষ্মুই)-এর পক্ষ হতে হারিস বিন আবী শামির গাস্সানীর প্রতি। সে ব্যক্তির উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং হেদায়াতের অনুসরণ করে। আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে, সেই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুন যিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোনই অংশীদার নেই এবং যিনি একমাত্র উপাসনার উপযুক্ত। ইসলামের দাওয়াত কবুল করুন, আপনাদের জন্য আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।'

<sup>ৈ</sup> যা'দুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৬৩ পুঃ।

এ পত্র প্রেরণ করা হয় আসাদ বিন খুযায়মাহ গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবী শুজা' বিন অহাব (क्रिक्क)-এর হাতে। যখন তিনি এ পত্রখানা হারিসের হাতে সমর্পণ করেন তখন সে বলল, 'আমার রাজত্ব কে ছিনিয়ে নিতে পারে? আমি তার উপর আক্রমণ পরিচালনা করব।' সে ইসলাম গ্রহণ করল না।

এতদ শ্রবণে বাদশাহ ক্বায়সার তার সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসা করে তাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার অনুমতি দেয়। হারিস শুজা বিন অহাবকে উর্দী কাপড় ও খাদ্যসামগ্রী দিয়ে উত্তমপন্থায় বিদায় করেন।

## ৮. আম্মানের সম্রাটের নামে পত্র (الْكِتَابُ إِلَى مَلِكِ عُمَانَ) :

নাবী কারীম (ﷺ) আম্মানের সম্রাট জাইফার এবং তাঁর ভাই আবদের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাদের উভয়ের পিতার নাম ছিল জুলান্দাই। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল নিমুরূপ:

(بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ إِلَى جَيْفَرَ وَعَبْدِ ابْنِيْ الْجَلَنْدَيْ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِيْ أَدْعُوْكُمَا بِدِعَايَةِ الْإِشلَامِ، أَشلِمَا تَشلِمَا، فَإِنِّى رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ، فَإِنَّكُمَا إِنْ أَقْرَرْتُمَا بِالْإِسْلَامِ وَلَّيْتُكُمَا، وَإِنْ أَبَيْتُمَا [أَنْ تُقِرًا بِالْإِسلَامِ] فَإِنَّ مُلْكَكُمَا زَائِلُ، وَخَيْلِى تَحِلُ بِسَاحَتِكُمَا، وَتَطْهَرُ نُبُوتِيْ عَلَى مُلْكِكُمَا)

#### বিসমিল্লাহির রহামানির রহীম

মুহাম্মদ (😂) বিন আব্দুল্লাহর পক্ষ হতে জুলান্দাই'র দু'পুত্র জাইফার এবং আবদের নামে 🛚

শান্তি বর্ষিত হোক সে ব্যক্তির উপর যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করে চলেন। অতঃপর আমি আপনাদের দু'জনকে ইসলামের দাওয়াত দিছিছ। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বমানবের নিকট প্রেরিত হয়েছি যাতে জীবিত ব্যক্তিদের শেষ পরিণতির বিভীষিকা হতে সতর্ক করে দেই এবং কাফিরদের উপর আল্লাহর কথা সত্য প্রমাণিত হয়। যদি আপনারা দু'জন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন তবে আপনাদেরকেই শাসক এবং গভর্ণর নিযুক্ত করে দিব। কিন্তু আপনারা যদি ইসলামের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আপনাদের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের রাজত্বে ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের আক্রমণ পরিচালিত হবে এবং আপনাদের রাজত্বের উপর আমার নবুওয়াত জয়যুক্ত হবে।

এ পত্র বহনের জন্য প্রতিনিধি হিসেবে 'আম্র বিন আসকে মনোনীত করা হয়। তিনি বর্ণনা করেছেন, 'মদীনা থেকে যাত্রা করে আমি আম্মানে গিয়ে পৌছি এবং আবদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। দু' ভাইয়ের মধ্যে তিনিই অধিক দূরদর্শী এবং কোমল স্বভাবের ছিলেন। আমি বললাম, আমি আপনার এবং আপনার ভাইয়ের নিকট রাস্লে কারীম (﴿)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেছি।' তিনি বললেন, বয়স এবং রাজত্ব উভয় দিক দিয়েই আমার ভাই আমার চেয়ে বড় এবং আমার উর্ধ্বতন। এ কারণে আমি আপনাকে তাঁর নিকট পৌছে দিচ্ছি যেন তিনি আপনার পত্রখানা পাঠ করেন।

অতঃপর তিনি বললেন, 'বেশ! আপনি কোন্ কথার দাওয়াত দিচ্ছেন?'

আমি বললাম, 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যিনি একক এবং অদ্বিতীয়, যাঁর কোন অংশীদার নেই এবং যিনি ব্যতীত আর কেউ উপাসনার উপযুক্ত নয়। আমরা বলছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের উপাসনা করা হচ্ছে তাদের পরিত্যাগ করুন এবং সাক্ষ্য প্রদান করুন যে, মুহাম্মদ (১৯৯০) আল্লাহর বান্দা এবং প্রেরিত পুরুষ।'

আবদ বললেন, 'হে আমর! আপনি নিজ সম্প্রদায়ের নেতার পুত্র। বলুন, আপনার পিতা কী কী করেছেন? কারণ, তাঁর কার্যক্রম হবে আমাদের অনুসরণীয়।' আমি বললাম, তিনি তো মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন ছাড়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং নাবী (ﷺ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন তাহলে কতই না ভাল হত! আমিও তাঁর পূর্বে তাঁর মতোই ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ আমার প্রতি ইসলামের হিদায়াত প্রদান করেছেন।

আবদ বললেন, 'আপনি কখন তার আনুগত্য স্বীকার করেছেন?'
আমি বললাম, 'অল্প কিছু দিন হল।"
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন।'
আমি বললাম, 'নাজাশীর নিকট। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।'
আবদ জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর সম্প্রদায় ও সাম্রাজ্যের লোকেরা কী করল?'
আমি বললাম, তাঁকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাঁর আনুগত্য করে।'
তিনি বললেন, মন্ত্রী পরিষদ এবং রাহিবগণও কি আনুগত্য করেছে?'
আমি বললাম, 'হাা'।

আবদ বললেন, 'হে 'আমর, এ কী বলছেন। কারণ, মানুষের কোন অভ্যাস মিথ্যার চেয়ে অপমানজনক আর কিছুই নেই।'

আমি বললাম, 'আমি মিথ্যা বলছি না এবং 'আমাদের দ্বীনে মিথ্যা বলা বৈধ মনে করি না।' আবদ বললেন, 'আমি মনে করছি, হিরাক্বল নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের খবর জানেন না।' আমি বললাম, 'কেন নয়?'

আবদ বললেন, আপনি এ কথা কিভাবে জানলেন?

আমি বললাম, নাজাশী হিরাক্লকে কর দিতেন কিন্তু যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন তখন বললেন, 'আল্লাহর কসম! এখন যদি তিনি আমার নিকট একটি টাকাও চান তবুও আমি তা দেব না।'

হিরাকৃল যখন এ সংবাদ অবগত হলেন, তখন তাঁর ভাই ইয়ান্নাকৃ বললেন, 'আপনার দাস যদি আপনাকে টাকা না দেয় তাহলে কি আপনি তাকে ছেড়ে দেবেন? তাছাড়া, সে যদি আপনার পরিবর্তে অন্য এক জনের দ্বীন অবলম্বন করে? হিরাকৃল বললেন, 'এ ব্যক্তি যিনি এক নতুন দ্বীন পছন্দ করেছেন এবং নিজের জন্য তা অবলম্বন করেছেন। এখন আমি তার কী করতে পারি? আল্লাহর কসম! যদি আমার নিজের রাজত্বের লোভ না থাকত তাহলে তিনি যা করেছেন আমিও তাই করতাম।'

আবদ বললেন, "আম্র দেখুন! আপনি কী বলছেন?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে সত্যই বলছি।' আবদ বললেন, ভাল, তাহলে আমাকে বলুন, 'তিনি কোনু কথা কিংবা কাজের নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং কোনু কথা কিংবা কাজ থেকে নিষেধ করছেন।'

আমি বললাম, 'মহিমান্বিত আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করছেন, সৎ এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করছেন। অন্যায়, অনাচার, ব্যভিচার, মদ্যপান, প্রস্তরমূর্তি এবং ক্রুশের আরাধনা বা উপাসনা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিচ্ছেন।'

আবদ বললেন, 'যে সব কথার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন তা কতই না উত্তম! যদি আমার ভাইও এ কথার উপর আমার অনুসরণ করত তাহলে যানবাহনে চড়ে যাত্রা করতাম। এমনকি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতাম এবং সত্যায়ন করতাম। কিন্তু আমার ভাইয়ের রাজত্বের মোহ এতই বেশী যে কিছুতেই কারো অধীনতা স্বীকার করতে তিনি রাজী নন।'

আমি বললাম, 'যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে রাস্লে কারীম (ﷺ) তাঁর সম্প্রদায়ের উপর তাঁর রাজত্ব স্থায়ী করে দেবেন এবং তাদের যারা সম্পদশালী তাদের নিকট থেকে সাদকা গ্রহণ করে দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন ও বিতরণ করে দেবেন।'

আবদ বললেন, 'এ তো বড় ভাল কথা। আচ্ছা বল তো সাদকা কী?

প্রত্যুত্তরে আমি সম্পদশালীদের বিভিন্ন সম্পদের মধ্য থেকে আল্লাহর রাস্ল (১৯) কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বের করে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের ব্যাপারটিকে যে সাদকা বলা হয় সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। যখন উটের প্রসঙ্গ এল তখন তিনি বললেন, 'হে 'আমর! আমাদের সে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকেও কি সাদকা দিতে হবে যা নিজেই বিচরণ করতে থাকে?'

আমি বললাম, 'হ্যা'।

আবদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয় না যে, আমার সম্প্রদায় স্বীয় রাজত্বের প্রশস্ততা এবং সংখ্যাধিক্যতা সত্ত্বেও এটা মেনে নেবেন।'

'আম্র বিন আসের বর্ণনায় আছে যে, 'আমি তাঁর বারান্দায় কয়েক দিন অবস্থান করলাম। তিনি তাঁর ভাইয়ের নিকট গিয়ে আমার সকল কথা তাঁর নিকট ব্যক্ত করলেন। অতঃপর একদিন তিনি আমাকে তাঁর নিকট ডেকে পাঠালেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে প্রহরীগণ আমার বাহু ধরে বসল। তিনি বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দেয়া হল। আমি বসতে চাইলাম কিন্তু প্রহরীগণ আমাকে বসতে দিল না। আমি সমাটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বললেন, 'আপনার কথা কী তা বলে দিন।' আমি তখন মোহরকৃত প্রখানা তাঁর হস্তে সমর্পণ করলাম।

তিনি সীল মোহর খুলে পত্রখানা পাঠ করলেন। পাঠ শেষ হলে পত্রখানা তিনি তাঁর ভাইয়ের হাতে দিলেন। তাঁর ভাইও তা পাঠ করলেন। এ প্রসঙ্গে আমি লক্ষ্য করলাম যে সম্রাটের তুলনায় তাঁর ভাই ছিলেন অধিক মাত্রায় কোমল স্বভাবের।

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে বল, কুরাইশগণ কিরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে?'

আমি বললাম, 'সকলেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে, কেউ কেউ আল্লাহর দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে এবং অন্যেরা তরবারীর দ্বারা পরাভূত হয়ে।'

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর সঙ্গে কেমন লোকেরা আছেন?'

আমি বললাম, 'ঐ সকল লোকেরা আছেন যাঁরা পূর্ণ সম্ভৃষ্টির সঙ্গে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সব কিছুর উপর একে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর প্রদন্ত হিদায়াত এবং আপন বিবেকের আলোকে এ কথা উপলব্ধি করলেন যে পূর্বে তাঁরা ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত ছিলেন। আমি জানি না যে, এ অঞ্চলে এখন আপনি ছাড়া আর অন্য কেউ দ্বীনের বাইরে অবশিষ্ট আছে। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ (ক্ষ্মুত্র)-এর আনুগত্য না করেন তাহলে ঘোড়সওয়ার বাহিনী আপনাকে পদদলিত করবে এবং আপনাদের সজীবতাকে নিশ্চিক্ত করে ফেলবে। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন এবং রাসূলে কারীম (ক্ষ্মুত্র) আপনাকে আপনার কওমের শাসক নিযুক্ত করবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে কোন ঘোড়সওয়ার কিংবা পদাতিক আপনার এলাকায় প্রবেশ করবে না।'

সমাট বললেন, 'আমাকে একটু চিন্তাভাবনা করার সময় দাও। আগামী কাল আবার এসো।' অতঃপর আমি তাঁর ভাইয়ের নিকট আবার ফিরে গেলাম।

তিনি বললেন, 'আম্র! আমার আশা হচ্ছে, যদি রাজত্বের লোভ জয়ী না হয় তাহলে সে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।'

'আম্র বিন 'আস (ﷺ) বললেন, 'দ্বিতীয় দিবস পুনরায় সম্রাটের নিকট গেলাম কিন্তু তিনি অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করলেন, এ কারণে আমি তাঁর ভাইয়ের নিকট ফিরে গিয়ে বললাম যে, সম্রাটের সাক্ষাত লাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এ প্রেক্ষিতে তাঁর ভাই আমাকে তাঁর নিকট পৌছে দিলেন।

তিনি বললেন, 'তোমার দাওয়াতের ব্যাপারে আমি চিন্তাভাবনা করেছি। যদি আমি রাজত্ব এমন এক ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করে দেই যাঁর নিপুণ ঘোড়সওয়ার এখানে পৌছেও নি তখন আমি আরবের মধ্যে সব চেয়ে দুর্বল ব্যক্তিতে পরিগণিত হয়ে যাব। পক্ষান্তরে, যদি তাঁর ঘোড়সওয়ার বাহিনী এখানে পৌছে যায় তাহলে এমন এক সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যাবে যেমনটি ইতোপূর্বে তাঁদের সঙ্গে আর কক্ষনো হয় নি।'

# الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ पिठीस अधास طَوْرٌ جَدِيْدً

## নবতর পরিবর্তন ধারা

ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে হুদায়বিয়াহর সন্ধি প্রকৃতই এক নবতর পরিবর্তন ধারার সূচনা করে। কারণ, ইসলামের শক্রতা ও বিরোধিতায় কুরাইশগণই সর্বাধিক দৃঢ়, একগুঁয়ে এবং দাঙ্গাবাজ সম্প্রদায় হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। কিন্তু যখন তারা যুদ্ধের ময়দানে পশ্চাদপসরণ করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানের প্রতি ঝুঁকে পড়ল তখন যুদ্ধবাজ তিনটি দলের মধ্যে (কুরাইশ, গাত্বাফান ও ইহুদী) সব চেয়ে শক্তিশালী দলটি (কুরাইশ) নমনীয়তা অবলম্বন করায় তাদের ঐক্যজোটের সুদৃঢ় বন্ধন আলগা হয়ে পড়ল। অধিকন্তু সমগ্র আরব উপদ্বীপে মূর্তিপূজার চাবিকাঠি এবং মূর্তিপূজকদের নেতৃত্ব ছিল কুরাইশদের হাতে, কিন্তু তারা যখন যুদ্ধের ময়দান হতে পিছু হটে গেল তখন মূর্তিপূজকদের যুদ্ধোন্মাদনা ও উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে গেল এবং মুসলিমগণের প্রতি উৎকট বৈরীভাবের গোত্র গাত্বাফানের দিক হতে বড় রকমের শক্রতামূলক ক্রিয়াকলাপ কিংবা গোলমাল সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়ন। এ সব ব্যাপারে তারা যদি কিছু করেও থাকে তা তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনার ফলশ্রুতি ছিল না, বরং তা ছিল ইহুদীদের প্ররোচনার কারণে।

ইহুদীগণের ব্যাপার ছিল, ইয়াসরিব হতে বিতাড়িত হওয়ার পর তারা খায়বারকে সর্বরকম যোগসাজশ এবং ষড়যন্ত্রের আখড়া বা কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল। সেখানে শয়তান তাদের সর্বরকম ইন্ধনের যোগান দিচ্ছিল এবং তারা ফেংনা ফাসাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মদীনার পার্শ্ববর্তী আবাদীর বেদুঈনদের উত্তেজিত করা এবং নাবী কারীম (ৄৣৣৣ৯)ও মুসলিমগণকে নিঃশেষ করা কিংবা তাঁদের উপর খুব বড় রকমের আঘাত হানার ফন্দি ফিকিরে ব্যস্ত ছিল। এ জন্যই হুদায়বিয়াহর সন্ধির পর নাবী কারীম (ৄৣৣ৯) সর্ব প্রথম ইহুদীদের প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

যাহোক, হুদায়বিয়াহর সন্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও শান্তি-শ্বন্তির যে বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল ইসলামী প্রচারাভিযান ও দাওয়াতের বিস্তৃতির ব্যাপারে মুসলিমগণের জন্য তা একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ সুযোগের ফলে তাঁদের উদ্যম যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল, তেমনি কর্মক্ষেত্রের পরিধিও প্রসারিত হতে থাকল। যুদ্ধ মহোদ্যমের তুলনায় শান্তিকালীন প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া অনেক বেশী কার্যকর প্রমাণিত হল। বিষয়ের উপস্থাপনা ও আলোচনার সুবিধার্থে সন্ধি পরবর্তী কার্যক্রমকে দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবশেন করা হল।

১. প্রচারাভিয়ান এবং স্মাট ও সমাজপতিদের নামে পত্র প্রেরণ এবং

২. युक्षािंगिन।

অবশ্য, এটা বলা অন্যায় কিংবা অমূলক হবে না যে, এ স্তরের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে বলার আগে সম্রাট এবং সমাজপতিগণের নামে পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা প্রয়োজন। কারণ ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে প্রচার এবং প্রকাশের কথাই আগে আসে এবং এ কারণেই মুসলিমগণকে নানা নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট, ফেংনা-ফাসাদ ও দুর্ভাবনার শিকার হতে হয়েছিল।

# বাদশাহ ও সমাজপতিদের নিকট পত্র প্রেরণ ( وَالْأُمْرَاءِ )

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে হুদায়বিয়াহ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বাদশাহ ও সমাজপতিদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

নাবী কারীম (ﷺ) প্রস্তাবিত পত্রসমূহ লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাঁর নিকট এ ব'লে আরয করা হল যে, বাদশাহগণ সে অবস্থায় প্রত্র গ্রহণ করবেন যখন তার উপর সীলমোহর অংকিত থাকবে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি রূপোর আংটি করিয়ে নিলেন যার উপর মুদ্রিত বা খোদিত ছিল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ ফর্মা নং-২৬

আমি বললাম, 'আচ্ছা তাহলে আগামী কাল আমি ফেরত চলে যাচছি।' যখন আমার ফেরত যাওয়ার ব্যাপারটি তাঁদের মনে একটি স্থির বিশ্বাসের সৃষ্টি করল তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এককভাবে আলাপ আলোচনা করলেন এবং বললেন, 'এ পয়গম্বর যাঁদের উপরী বিজয়ী হয়েছেন তাঁদের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে আমাদের তেমন কোন স্থানই নেই। অধিকম্ভ, তিনি যাঁদের নিকট দাওয়াত প্রেরণ করেছেন তাঁরা সকলেই সে দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়েছেন।

অতএব, পরবর্তী দিবস সকালে তাঁরা পুনরায় আমাকে আহ্বান জানালেন। আমি সেখানে উপস্থিত হলে সমাট এবং তার ভাই উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। সাদকা গ্রহণ করা এবং লোকজনদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য আমাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলেন এবং আমার বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা অবলম্বন করলেন।

এ ঘটনা সূত্রে এটা জানা যাচ্ছে যে, অন্যান্য শাসক কিংবা বাদশাহ্র তুলনায় এ দু' জনের নিকট প্রেরিত পত্র বেশ বিলম্বে কার্যকর হয়েছিল। সম্ভবত এটি ছিল মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা।

উপর্যুক্ত পত্রসমূহের মাধ্যমে নাবী কারীম (১৯৯০) পৃথিবীর অধিকাংশ রাজা বাদশাহর নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিয়েছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে কেউ কেউ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন, কেউ কেউ অস্বীকারও করেছিলেন। কিন্তু এর ফলে এ সুবিধাটুকু হল যে, যারা দ্বীন অস্বীকার করল তারাও এ ব্যাপারে মনোযোগী হল এবং নাবী কারীম (১৯৯০)-এর নাম ও তাঁর দ্বীন তাদের নিকট বেশ পরিচিত হয়ে উঠল।

<sup>&#</sup>x27; যাদুৰ মা'আদ ৩য় খণ্ড ৬৩-৬৪ পৃঃ। ফৰ্মা নং-২৭

# النَّشَاطُ الْعَسْكَرِيْ بَعدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ अश्रि श्रिक्त श्रिक्त

शी-वा युक्त ज्वथवा यु कातान युक्त (﴿ عَرْوَةُ الْغَابَةِ أَوْ غَرْوَةُ الْغَابَةِ أَوْ غَرْوَةُ الْعَالِمِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

প্রকৃত পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল বনু ফাযারার একটি দলের বিরুদ্ধে। ওরা রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর গৃহপালিত পশু লুটপাট করে নিয়ে যাওয়ার কারণে সূত্রপাত হয়েছিল এ যুদ্ধের।

ভ্দায়বিয়াহর পরে এবং খায়বারের পূর্বে এটি ছিল একমাত্র যুদ্ধ যা রাসূলে কারীম (ৄৣৄৣু)-এর সামনে সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম বুখারী (রঃ) এ পর্বটি নির্ধারণ করে বলেন যে, খায়বারের মাত্র তিন দিন পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধের অন্যতম বিশিষ্ট সৈনিক সালামাহ বিন আকওয়া' ৄৄৣ হতেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা সহীহ মুসলিম শরীফে দেখা যেতে পারে। যুদ্ধ বিশারদ ইতিহাসবিদগণের অধিকাংশের মতে আলোচ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ভ্দায়বিয়াহ সন্ধির পূর্বে। কিন্তু সহীভ্ল বুখারীতে যে কথা বর্ণিত হয়েছে আহলে মাগাযীদের বর্ণনায় তুলনায় তাই অধিক বিশুদ্ধ। ব

এ যুদ্ধের সেরা বীর সালামাহ বিন আকওয়া হাত যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর সারাংশ হচ্ছে, নাবী কারীম (হাত চারণের উদ্দেশ্যে তাঁর সোয়ারীর উট পাঠিয়েছিলেন চারণভূমিতে স্বীয় দাস রাবাহর তত্ত্বাবধানে। আবৃ ত্বালহাহর ঘোড়াসহ আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সকাল নাগাদ আকস্মিকভাবে আব্দুর রহমান ফাযারী এ পশুপালের উপর হামলা চালিয়ে রাখালকে হত্যার করার পর পশুপাল নিয়ে পলায়ন করে। আমি বললাম, 'রাবাহর এ ঘোড়া লও। তুমি একে ত্বালহাহর নিকট পৌছে দিও এবং রাসূলে কারীম (হাত)-কে এ দুর্ঘটনার সংবাদ দেবে। অতঃপর একটি ছোট পাহাড়ের উপর গিয়ে দাঁড়াই এবং মদীনামুখী হয়ে তিন বার চিৎকার করি, হায় প্রাতঃকালীন আক্রমণ! এরপর আক্রমণকারীদের পিছন পিছন আমি অগ্রসর হতে থাকি। এ পর্যায়ে তাঁদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে করতে এ চরণটি আবৃতি করতে থাকি,

# [خُذُها] أنا ابنُ الأكْوَع \*\* واليومُ يومُ الرُّضّع

**অর্থ :** এটা গ্রহণ করো। আমি আকওয়ার পুত্র এবং অদ্য দুগ্ধপানের দিন, অর্থাৎ অদ্য জানা যাবে যে, কে নিজ মায়ের দুধ পান করেছে।

সালামাহ বিন আকওয়া বলেছেন যে, আল্লাহর শপথ! আমি অবিরাম তীর নিক্ষেপের দ্বারা তাদের ক্ষতবিক্ষত করতে থাকি। যখন কোন ঘোড়সওয়ার আমাকে লক্ষ্য করে ফিরে আসত তখন আমি কোন গাছের আড়ালে বসে গা ঢাকা দিতাম। যতক্ষণ তারা পর্বতের অপ্রশস্ত রাস্তায় প্রবেশ না করল ততক্ষণ আমি পর্বতের উপর উঠে গেলাম এবং পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাঁদের অগ্রগতি সম্পর্কে আঁচ করতে থাকলাম। যে পর্যন্ত না রাসূলে কারীম (ক্রু)-এর উটগুলো তারা তাদের পিছনে ছেড়ে না দিল সে পর্যন্ত আমি একই ধারায় কাজ করে চললাম। তারা রাসূলুল্লাহ (ক্রু)-এর উটগুলো ছেড়ে দিলেও আমি তাদের পিছু ধাওয়া অব্যাহত রেখে তীর ছুঁড়তে থাকলাম। তারা অত্যন্ত ক্রেত্বতাতিতে অগ্রসর হতে থাকল। তাদের গতির মাত্রা ঠিক রাখার প্রয়োজনে বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে বিশেরও অধিক চাদর এবং বর্শা তারা ফেলে দিয়ে যায়। যে সকল জিনিস তারা ফেলে যাছিল চিহ্নস্বরূপ সে সবের উপর আমি পাথর চাপা দিয়ে রাখছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলে কারীম (ক্রু) এবং তাঁর সঙ্গীগণ যেন চিনতে পারেন যে, এগুলো হচেছ শক্রদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ।

এরপর মাটির একটি অপ্রশস্ত মোড়ে বসে তারা দুপুরের খাবার খেতে লাগল। আমিও একটি চূড়ার উপর গিয়ে বসলাম। আমাকে এ অবস্থায় দেখে তাদের মধ্য থেকে চার জন পর্বতের উপর উঠে আমার দিকে আসতে

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> দ্রঃ- সহীহুল বুখারী, যাতুকারদ যুদ্ধের অধ্যায় ২/৬০৩ পৃঃ সহীহ মুসলিম বাবু গাযওযাতি যী কারাদ অগাইরিহা ২/১১৩-১১৫ পৃঃ ফতহুল বারী ৭/৪৬০-৪৬২পু, যাদুল মা'আদ ২/১২০ পৃঃ।

থাকল। (যখন তারা এতটুকু নিকটে এসে গেল যাতে আমার কথা শুনতে পাবে তখন) আমি বললাম, 'তোমরা কি আমাকে চেন? আমার নাম সালামাহ বিন আকওয়া'।' তোমাদের মধ্য হতে যার পিছনে আমি ধাওয়া করব তাকে খুব সহজেই নাগালের মধ্যে পেয়ে যাব। কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার পিছু ধাওয়া করলে কখনই আমার নাগাল পাবে না।'

আমার এ কথা শোনার পর তারা চার জনই ফিরে গেল। আমি কিন্তু আমার জাগাতেই রয়ে গেলাম। আমি সেখানেই অপেক্ষমান থাকলাম যে পর্যন্ত না রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘোড়সওয়ারগণকে বৃক্ষসারির মধ্যে অগ্রসরমান অবস্থায় দেখতে পেলাম। সকলের পুরোভাগে ছিলেন আখরাম (ﷺ)। তাঁর পিছনে ছিলেন আবৃ ক্বাতাদাহ (ﷺ) এবং তাঁর পিছনে ছিলেন মিকুদাদ বিন আসওয়াদ।

ঘটনাস্থলে পৌছে আব্দুর রহমান ও আখরামের টক্কর লাগে। আখরাম আব্দুর রহমানের ঘোড়াকে আঘাত করলে তা আহত হয়। কিন্তু আব্দুর রহমান বর্শা নিক্ষেপ করে আখরামকে শহীদ করে দেয় এবং তাঁর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। ঠিক এমনি সময় আবৃ ক্বাতাদাহ ( বর্শা দ্বারা আব্দুর রহমানকে আঘাত করেন। এ আঘাতের ফলে সে আহত হয়। অন্যেরা পশ্চাদপসরণ করে পলায়ন করে। আমরা তাদের অনুসরণ করে আগ্রসর হতে থাকি। আমি আমার পায়ের ভরে লাফ দিয়ে চলছিলাম। সূর্যান্তের কিছু পূর্বে তারা একটি ঘাটি অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে যেখানে ছিল যু ক্বারাদ নামে একটি ঝর্লা। তাঁরা পিপাসার্ত থাকার কারণে সেখানে পানি পান করার ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে ঝরণা থেকে দ্রে থাকতে বাধ্য করার ফলে তাঁরা এক ফোঁটা পানি পান করতে সক্ষম হয় নি। রাসূলে কারীম (ক্রিট্রু) এবং ঘোড়সওয়ার সাহাবীগণ ( ক্রি) আমার নিকট পৌছেন সূর্যান্তের পর।

আমি আরয করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তারা ছিল পিপাসার্ত, যদি আপনি আমার সঙ্গে একশত লোক দেন তাহলে আমি পালানসহ তাদের ঘোড়াগুলো ছিনিয়ে আনতে পারি এবং তাদের গলা ধরে আপনার দরবারে তাদের হাজির করে দিতে পারি।'

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'আকওয়ার পুত্র! তুমি অনেক করেছ এখন একটু ক্ষান্ত হও, এ সময় বনু গাত্মফান গোত্রে তাদের আপ্যায়িত করা হচ্ছে।'

রাসূলে কারীম (ﷺ) এ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বলেন, 'আজকের আমাদের সব চেয়ে উত্তম ঘোড়সওয়ার আবৃ ক্টাতাদাহ এবং উত্তম পদাতিক সালামাহ বিন আকওয়া।'

সালামাহ বলেন, 'যুদ্ধলব্ধ অর্থ হতে নাবী কারীম (ﷺ) আমাকে দু' অংশ প্রদান করেন। এক অংশ পদাতিক হিসেবে এবং অন্য অংশ ঘোড়সওয়ার হিসেবে। অধিকন্ত, মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে আমাকে (সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ) তাঁর আযবা নামক উটের উপর নিজের পিছনে আরোহণ করিয়ে নেন।

এ যুদ্ধের সময় রাসূলে কারীম (ﷺ) মদীনার পরিচালনা ভার ইবনু উম্মু মাকত্মের উপর অর্পণ করেছিলেন এবং পতাকা বহনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন মিকুদাদ বিন 'আমরের উপর।'

<sup>&#</sup>x27; পূর্বোক্ত উৎসসমূহ।

# غَزْوَةُ خَيْبَرَ وَوَادِي الْقُرْي (في المحرم سنة ٧ هـ)

## খায়বার ও ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ (মুহার্রম, ৭ম হিজরী)

খায়বার ছিল মদীনার উত্তরে আশি (৮০) কিংবা ষাট মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি বড় শহর। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন সেখানে একটি দূর্গ ছিল এবং চাষাবাদেরও ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সেটি একটি জন বসতি এলাকায় পরিণত হয়েছে। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য তেমন উপযোগী নয়।

## युष्कत कांत्रण (سَبَبُ الْغَزْوَةِ) :

ভূদায়বিয়াহর সন্ধির ফলে রাস্লে কারীম (ﷺ) যখন আহ্যাব যুদ্ধের তিনটি শক্তির মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী দল কুরাইশদের শক্রতা থেকে মুসলিমগণকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করলেন, তখন অন্য দু'টি শক্তি ইভূদী ও নাজদ গোত্রসমূহের সঙ্গেও একটি সমঝোতায় আসার চিন্তাভাবনা করতে থাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল এ সকল জনগোষ্ঠির সঙ্গে শক্রতা ও বৈরীভাব পরিহারের মাধ্যমে মুসলিমগণের শান্তি ও স্বন্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবন যাপন এবং ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অধিক পরিমাণে আত্মনিয়োগ।

যেহেতু খায়বার ছিল বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী ও কোন্দলকারীদের আড্ডা, সৈনিক মহড়ার কেন্দ্র এবং প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা ও যুদ্ধের দাবানল সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু সেহেতু এ স্থানটি সর্বাগ্রে মুসলিমগণের মনোযোগদানের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে এখন একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, খায়বার সম্পর্কে মুসলিমগণের যে ধারণা তা যথার্থ ছিল কি না, এ ব্যাপারে মুসলিমগণের ধারণা যে যথার্থ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কারণ, এ খায়বারবাসী খন্দক যুদ্ধে মুশরিক শক্তিগুলোকে সংগঠিত করে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লিপ্ত হতে সাহায্য এবং উৎসাহিত করেছিল। তাছাড়া, মুসলিমগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এরাই বনু কুরাইযাহকে সর্বতোভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অধিকম্ভ, এরাই তো ইসলামী সমাজের পঞ্চম বাহিনীভুক্ত মুনাফিক্দের সঙ্গে, আহ্যাব যুদ্ধের তৃতীয় শক্তি বনু গাত্মফান এবং বেদুঈনদের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রেখে চলছিল এবং নিজেরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। তাঁরা তাদের এ সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলিমগণকে একটা চরম অস্বন্তিকর অবস্থা ও অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেছিল। এমনকি নাবী কারীম (ক্রুড্র্ট্রে)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র তারা করেছিল। এ সমস্ত অস্বন্তিকর অবস্থার প্রেক্ষাপটে অন্যন্যোপায় হয়ে মুসলিমগণ বার বার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সকল যুদ্ধের মাধ্যমে কোন্দল সৃষ্টিকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা ও পরিচালক সাল্লাম বিন আবিল হুক্বাইক এবং আসির বিন যারিমকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। অথচ শক্রমনোভাবাপন্ন ইহুদীদের শায়েক্তা করার ব্যাপারটি মুসলিমগণের জন্য ততোধিক প্রয়োজনীয় ছিল।

কিন্তু এ ব্যাপারে যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলিমগণ যে কারণে বিলম্ব করেছিলেন তা হচ্ছে, কুরাইশ মুশরিকগণ ইন্থদীদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী, যুদ্ধে অভিজ্ঞ ও উদ্ধৃত ছিল এবং শক্তি সামর্থ্যে মুসলিমগণের সমকক্ষ ছিল। কাজেই কুরাইশদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার পূর্বে ইন্থদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে শক্তি ও সম্পদ ক্ষয় করাকে নাবী কারীম (ক্রিন্তু) সঙ্গত মনে করেন নি। কিন্তু কুরাইশদের সঙ্গে যখন একটা সমঝোতায় আসা সন্তব হল তখনই ইন্থদীদের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার অবকাশ তিনি লাভ করলেন এবং তাদের হিসাব গ্রহণের জন্য ময়দান পরিস্কার হয়ে গেল।

# : (الْخُرُوْجُ إِلَى خَيْبَرَ) थाग्रवात पिक्स्पि याजा

ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে জানা যায় যে, ছদায়বিয়াহ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলে কারীম (ﷺ) পুরো যুল হিজ্জাহ মাস এবং মুহার্রম মাসের কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর মুহার্রম মাসেরই শেষভাগে কোন এক সময়ে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। মুফাস্সিরগণের বর্ণনা রয়েছে যে খায়বারের ব্যাপারে আল্লাহর যে ওয়াদা ছিল তা নিম্নে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ [الفتح: ٢٠]

'আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গানীমাতের ও'য়াদা দিয়েছেন যা তোমরা লাভ করবে। এটা তিনি তোমাদেরকে আগেই দিলেন।' [আল-ফাত্হ (৪৮): ২০]

এর অর্থ ছিল হুদায়বিয়াহর সন্ধি এবং অনেক গণীমতের সম্পদ এর অর্থ ছিল খায়বার প্রসঙ্গ।

# ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা (يَهُلَايِنَ) :

যেহেতু মুনাফিক্গণ এবং দুর্বল প্রকৃতির মুসলিমগণ হুদায়বিয়াহর সফর হতে বিরত থেকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)'র সঙ্গ লাভের পরিবর্তে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করেছিল সেজন্য আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-কে তাদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করে বলেন,

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلِّقُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُثُمْ ج يُرِيْدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ ط قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ج فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ط بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيْلًا (١٥) ﴾

'তোমরা যখন গানীমাতের মাল সংগ্রহ করার জন্য যেতে থাকবে তখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকগুলো বলবে- 'আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্র ফরমানকে বদলে দিতে চায়। বল 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না, (খাইবার অভিযানে অংশগ্রহণ এবং সেখানে পাওয়া গানীমাত কেবল তাদের জন্য যারা ইতোপূর্বে হুদাইবিয়ার সফর ও বাই'আতে রিয্ওয়ানে অংশ নিয়েছে) এমন কথা আল্লাহ পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তখন তারা বলবে- 'তোমরা বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ করছ।' (এটা যে আল্লাহ্র হুকুম তা তারা বুঝছে না) তারা খুব কমই বুঝে।' [আল-ফাত্হ (৪৮): ১৫]

কাজেই রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন খায়বার অভিযানের কথা ঘোষণা করলেন তখন ইরশাদ করলেন যে, এ অভিযানে তথু সে সকল ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করতে পারবেন যাঁরা প্রকৃত জিহাদের জন্য আগ্রহী। এ ঘোষণার ফলে তাঁর সঙ্গে তথু সে সকল লোকই যাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন যাঁরা হুদায়বিয়াহর বৃক্ষের নীচে বাইয়াতে রিযওয়ানে শরীক হয়েছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দশত জন।

ঐ সময়ে আবৃ হুরাইরাহ্ও (২৯) ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আগমন করেছিলেন। এ সময় সিবা' বিন 'উরফুতাহ ফজরের জামাতে ইমামত করছিলেন। সালাত সমাপ্ত হলে আবৃ হুরাইরাহ্ (২৯) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর আবৃ হুরাইরাহ্ (২৯) খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিতির জন্য খায়বার অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি যখন খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হলেন তখন খায়বার বিজয় পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। রাসূলে কারীম (২৯) সাহাবায়ে কেরাম (১৯)-এর সঙ্গে আলোচনা করে আবৃ হুরাইরাহ্ (২৯) ও তাঁর বন্ধুগণকেও গণীমতের অংশ প্রদান করেন।

## ইহুদীদের জন্য মুনাফিক্বদের ব্যস্ততা (اِتِّصَالُ الْمُنَافِقِيْنَ بِالْيَهُودِ) :

খায়বারবাসী যখন এ সংবাদ অবগত হল তখন বনু গাত্বাফানের সাহায্য লাভের জন্য তারা কেননা বিন আবিল হুক্বাইক্ব এবং হাওয়া বিন ক্বায়সকে সেখানে প্রেরণ করল। কারণ, বনু গাত্বাফান ছিল খায়বারবাসীগণের মিত্র এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারী। বনু গাত্বাফানের নিকটে তারা এ প্রস্তাবও পাঠাল যে, যদি তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে জয়লাভে সক্ষম হয় তাহলে খায়বারের উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক তাদের দিয়ে দেয়া হবে।

# খায়বারের পথে (يَرْيُقُ إِلَى خَيْبَرَ)

খায়বার যাওয়ার পথে রাস্লে কারীম (ﷺ) 'ইসর পর্বত অতিক্রম করেন। অতঃপর ('ইসরকে 'আসারও বলা হয়) 'সাহ্বা' নামক উপত্যকা দিয়ে গমন করেন। এরপর রাযী' নামক উপত্যকায় গিয়ে পৌছেন। (এ রাযী' কিন্তু ঐ রাযী' নায় যেখানে 'আযাল ও ঝ্বারাহর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বনু লাহ্ইয়ান গোত্রের হাতে আট জন সাহাবী (ﷺ) শাহাদত বরণ করেন, যায়দ ও খুবাইব ﷺ-কে বন্দী করা হয় এবং পরে মক্কায় শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হয়।)

রাযী হতে মাত্র একদিন ও একরাত্রির ব্যবধানে বনু গাত্বাফানের জনবসতি অবস্থিত ছিল। যুদ্ধ প্রস্তুতি সহকারে বনু গাত্বাফান খায়বারবাসীগণের সাহায্যার্থে খায়বার অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু পথের মধ্যে তাদের পিছন দিক থেকে কিছু শোরগোল শুনতে পেয়ে তারা ধারণা করল যে, তাদের শিশু ও পশুপালের উপর মুসলিমগণ আক্রমণ চালিয়েছে, এ কারণে তারা খায়বারকে মুসলিমগণের হাতে ছেড়ে দিয়ে পিছন ফিরে চলে।

এরপর রাস্লে কারীম (﴿ ) যে দুজন পথ- অভিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁরা সৈন্যদের পথ প্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন- তাঁদের মধ্যে এক জনের নাম ছিল হুসাইল- তাঁদের নিকট থেকে এমন এক পথের খোঁজ জানতে চাইলেন যে পথ ধরে মদীনার পরিবর্তে তার উত্তরদিক দিয়ে সিরিয়ার পথ ধরে খায়বারে প্রবেশ করা যায়। নাবী কারীম (﴿ )-এর এ কৌশল অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল শাম রাজ্যের দিকে ইহুদীদের পলায়নের পথ রোধ করা এবং বনু গাত্যাফান থেকে ইহুদীদের সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করে দেয়া।

একজন পথ-অভিজ্ঞ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! 'আমি আপনাকে সে পথ দিয়ে নিয়ে যাব।' অতঃপর আগে আগে চলতে থাকলেন। চলার এক পর্যায়ে তাঁরা এমন এক জায়গায় পৌছেন যেখান থেকে একাধিক পথ বের হয়ে গেছে। তিনি আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ), এর সকল পথ ধরে গিয়ে আপনি গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারবেন।'

নাবী (😂) বললেন, 'প্রত্যেকটি পথের নাম বলে দাও।'

তিনি বললেন, 'এটির নাম হায্ন (কঠিন এবং কর্কশ)। নাবী (ﷺ) এ পথ ধরে যাওয়া পছন্দ করলেন না। দ্বিতীয় পথটির নাম বললেন, 'শাশ' (বিযুক্তকরণ এবং চাঞ্চল্যকর) নাবী কারীম (ﷺ) এটাও গ্রহণ করলেন না। তিনি তৃতীয়টির নাম বললেন, 'হাতিব' (কাষ্ঠ সংগ্রহকারী) নাবী কারীম (ﷺ) এ পথ ধরে চলতেও অস্বীকার করলেন।

হুসাইল বললেন এখন অবশিষ্ট থাকে আর একটি মাত্র পথ। 'উমার 🚎 বললেন, এ পথটির নাম কী? হুসাইল বললেন, 'এ পথের নাম 'মারহাব'। নাবী কারীম (🚎) এ পথ ধরে চলা পছন্দ করলেন।

## अधिमधा इ घटनावली (بَعْضُ مَا وَقَعَ فِي الطّريق

১. সালামাহ বিন আকওঁয়া' ( বেলছেন যে, নাবী কারীম ( )-এর সঙ্গে একত্রে খায়বার অভিমুখে পথ চলতে থাকলাম। রাতের বেলা আমরা চলছিলাম। এক ব্যক্তি 'আমিরকে বললেন, 'হে 'আমির! তোমার কিছু অসাধারণ কথা কাহিনী আমাদের শুনাচ্ছ না কেন? 'আমির ছিলেন একজন কবি। এ কথা শুনে তিনি বাহন থেকে অবতরণ করলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। কবিতার চরণগুলো ছিল নিমুর্নপ:

اللهُمَّ لولا أنت ما اهتدينا \*\* ولا تَصدَّقْنا ولا صَلَّينا فاغفر فِدَاءً لك ما اقْتَقَيْنا \*\* وَثِبِّت الأقدام إن لاقينا وأَلْقِينَ سكينة علينا \*\* إنا إذا صِيحَ بنا أبينا وبالصياح عَوَّلُوا علينا \*\* আর্থ: হে আল্লাহ! যদি তুমি অনুগ্রহ না করতে তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, সাদক্বাহ করতাম না, সালাত আদায় করতাম না, আমরা তোমার নিকট উৎসর্গকৃত হলাম, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। যতক্ষণ আমরা তাকওয়া অবলম্বন করি এবং যদি যুদ্ধ করি তখন আমাদের কদম মযবুত করে রেখ এবং আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ কর। যখন আমাদের ভয় প্রদর্শন করা হয় তখন যেন আমরা অটল হয়ে যাই এবং চ্যালেঞ্জকালীন অবস্থায় আমাদের প্রতি লোকেরা আস্থা রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯৯) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কবিতা আবৃত্তিকারী কে?' লোকেরা বললেন, ''আমির বিন আকওয়া'।'

নাবী কারীম বললেন, 'আল্লাহ,তার উপর রহম করুন।'

সম্প্রদায়ের একজন বললেন, 'এখন তো তাঁর শাহাদত কার্যকর হয়ে গেল। আপনি তাঁর অস্তিত্বের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ কেন দিলেন না।

সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) জানতেন যে যুদ্ধের সময় রাসূলে কারীম (ﷺ) কারো জন্য বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার অর্থই ছিল তাঁর শহীদ হওয়ার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া। খায়বার যুদ্ধে 'আমিরের ব্যাপারে এ সত্যটি প্রমাণিত হয়েছিল। এ জন্যই সাহাবীগণ আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর দরবারে আর্থ করলেন যে কেন তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করা হল না যাতে আমরা তাঁর অস্তিত্বের দ্বারা ভবিষ্যতে আর্ও উপকৃত হতে পারতাম।

২. খায়বারের সন্নিকটে সাহ্বা নামক উপত্যকায় নাবী (ৣৄর্ছু) 'আসরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর সামান পত্র চাইলেন। কিন্তু শুধু আনা হল ছাতু এবং রাস্লুলাহ (ৣৄর্ছু)-এর নির্দেশে তা মাখানো হল। নাবী (ৣৄর্ছু) এবং সাহাবাবৃন্দ (ৣ৽র্ছু) সে খাবার খেলেন। এরপর নাবী কারীম (ৣৄর্ছু) মাগরিব সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। অবশ্য সালাতের প্রস্তুতি হিসেবে শুধু কুলি করলেন। সাহাবীগণও (ৣ৽র্ছু) কুলি করলেন। অতঃপর নতুনভাবে অযু না করে সালাত আদায় করলেন। পূর্বের অজুকেই যথেষ্ট মনে করলেন। অতঃপর এশা ওয়াজের সালাতও আদায় করলেন।

অথ্যাত্রার এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী খায়বারের এত নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলেন যে, সেখান থেকে শহর পরিস্কারভাবে দেখতে পাওয়া গেল। তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বাহিনীকে থেমে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করায় তাঁরা থেমে গেলেন। অতঃপর তিনি এ পর্যায়ে প্রার্থনা করলেন,

(اللهُمَّ رَبُّ السَّمَوْتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبُّ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبُّ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبُّ اللهُمُّ رَبُّ اللهُمُّ وَمَا أَذْرِيْنَ، فَإِنَّا نَشَأَلُكَ خَيْرَ لهٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ لهٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، أَقْدِمُوْا، بِشِمِ اللهِ).

অর্থ: হে আল্লাহ! সপ্ত আকাশ এবং যার উপর এর ছায়া রয়েছে তাদের প্রভু এবং সপ্ত জমিন ও যাদের সে উঠিয়ে রয়েছে তাদের প্রভু এবং শয়তানসমূহ এবং যাদেরকে তারা ভ্রষ্ট করেছে তাদের প্রতিপালক আমরা আপনার নিকট এ বস্তির মঙ্গল, এর বাসিন্দাদের মঙ্গল এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। এ বসতির অনিষ্টতা, এখানে বসবাসকারীদের অনিষ্টতা এবং এখানে যা কিছু আছে তার অনিষ্টতা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (এরপর বললেন) চল, আল্লাহর নামে সামনে অগ্রসর হও।

<sup>ి</sup> সহীহুল বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ৬০৩ পৃঃ, সহীহ মুসলিম যী কারাদ যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খন্ড ১১৫ পৃঃ।

<sup>ै</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ১১৫ পৃঃ।

**<sup>°</sup> সহীহুল বুখা**রী ২য় খণ্ড ৬০৩ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> মাগাযী আলওয়াকেদী, খায়বর যুদ্ধ ১১২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩২২ পৃঃ।

# ः (الجُيْشُ الْإِسْلَامِيْ إِلَى أَسْوَارِ خَيْبَرَ) थाय़वात्र पक्कामा रिनगपन (أَشُوارِ خَيْبَرَ)

যে প্রভাতে খায়বার যুদ্ধ আরম্ভ হয় মুসলিম সৈন্যদল তার পূর্ব রাত্রি খায়বারের সন্নিকটে অতিবাহিত করেন। কিন্তু ইছদীগণ এ ব্যাপারে কোন খবর পায় নি। রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿)})-এর নিয়ম ছিল, কোন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে চাইলে সেখানে গিয়ে রাত্রি যাপন করতেন এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ পরিচালনা করতেন না। এ প্রেক্ষিতে রাত যখন শেষ হওয়ার উপক্রম হল তখন অন্ধকার থাকা অবস্থায় তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ঘোড়সওয়ার মুসলিম সৈন্যগণ খায়বার অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এদিকে খায়বারবাসীগণ তাদের প্রাত্যহিক কাজের ন্যায় আজও চাষাবাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরপ্রামাদি নিয়ে মাঠের দিকে যাছিল। কিন্তু অগ্রসরমান মুসলিম সৈন্যদের হঠাৎ দেখতে পেয়ে তারা শহরের দিকে দৌড় দিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলতে থাকল যে, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (﴿﴿﴿﴿)) তাঁর সৈন্য সহকারে এসে গেছেন। নাবী কারীম (﴿﴿)) এ দৃশ্য দেখে বললেন,

'আল্লাহ আকবর, খায়বার ধ্বংস হল, আল্লাহ আকবর খায়বার ধ্বংস হল। যখন কোন সম্প্রদায়ের ময়দানে অবতরণ করি যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় তাদের সকাল মন্দ হয়ে যায়। $^{5}$ 

### খায়বারের দুর্গসমূহ (﴿ خُصُونُ خَيْبَرُ) :

খায়বারের জনবসতি দুটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটি অঞ্চলে নিমুলিখিত পাঁচটি দূর্গ ছিল,

১. নায়িম দূর্গ, ২. সা'ব বিন মু'আয দূর্গ, ৩. যুবাইরের কেল্পা দূর্গ, ৪. উবাই দূর্গ, ৫. নিযার দূর্গ। এসবের প্রথম তিনটি দূর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে নাত্বাত বলা হত। অবশিষ্ট দু'টি দূর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল শাকু নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

খায়বারের জনবসতির দ্বিতীয় অঞ্চলকে কাতিবাহ বলা হত। এর মধ্যে মাত্র তিনটি দূর্গ ছিল,

১. ক্বামৃস দৃর্গ, (এটা বনু নাযীর গোত্রের আবুল হুক্বাইক্বের দূর্গ ছিল)। ২. ওয়াতীহ্ দূর্গ, ৩. সুলালিম দূর্গ। উপরি উল্লেখিত ৮টি দূর্গ ছাড়াও খায়বারের ছোট বড় আরও কিছু সংখ্যক দূর্গ এবং ঘাঁটি ছিল। কিন্তু শক্তি সামর্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যাপারে এ সকল দূর্গ পূর্বোক্তগুলোর সমপর্যারের ছিল না। তুলনামূলকভাবে এ দূর্গগুলো ক্ষুদ্রাকারের ছিল।

## श्रेमिय त्नना निवित्र (إِيْسَلَامِيُ الْجِيشِ الْإِسْلَامِيُ )

খায়বার যুদ্ধ প্রথম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় অঞ্চলের দূর্গ তিনটিতে যোদ্ধাদের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমগণের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিল।

নাবী কারীম (﴿ সৈন্যদের শিবির স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করলেন। এ প্রেক্ষিতে হুবাব বিন মুন্যির (
আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (﴿ )। এ কথাটা বলুন যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ স্থানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন না যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসেবে আপনি এটা করছেন? এটা কি আপনার ব্যক্তিগত অভিমত?

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'না, এটা হচ্ছে নেহাত একটি অভিমতের ব্যাপার। যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক মনে করেই করা হচ্ছে।'

হবাব বিন মুন্যির (ক্রা) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ক্রা)! এ স্থানটি নাত্বাত দূর্গের সন্নিকটে অবস্থিত এবং খায়বারের যুদ্ধ-অভিজ্ঞ সৈনিকগণ এ দূর্গে অবস্থান করছে। সেখান থেকে তারা আমাদের সকল অবস্থা ও অবস্থানের খবর জানতে পারবে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদের কোন অবস্থার খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। অধিকন্ত, আমরা তাদের নৈশকালীন আক্রমণ থেকেও নিরাপদে থাকব না। তাদের তীর আমাদের নিকট পৌছে

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬০৩-৬০৪ পৃঃ।

যাবে কিন্তু আমাদের তীর তাদের নিকট পৌছবে না। তাছাড়া, এ স্থানটি খেজুর বাগানের মধ্যে নিচু ভূমিতে অবস্থিত। এ স্থানে রোগ ব্যাধি সংক্রমণেরও আশঙ্কা থাকবে। এ সকল অসুবিধার প্রেক্ষাপটে আপনি এমন কোন স্থানে শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করুন যাতে আমরা এ সকল ক্ষতিকর অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে পারি। রাসূলে কারীম (ক্ষ্মি) বললেন, 'তুমি যে পরামর্শ দিলে তা যথার্থ।' অতঃপর তিনি স্থান পরিবর্তন করে শিবির স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করলেন।

# : (التَّهِيُّوُ لِلْقِتَالِ وَيَشَارَهُ الْفَتْحِ) युष প্রস্তুতি এবং খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ

যে রাত্রিতে নাবী কারীম (ৣৣৣৣৣৣৣৣ) খায়বার সীমানায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি বললেন,

(لَأَعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، [يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ])

'আগামী কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা প্রদান করব, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ভালবাসা রাখেন এবং যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন।'

রাত্রি শেষে যখন সকাল হল তখন সাহাবায়ে কেরাম (♣) রাসূলুল্লাহ (ৄৄুুুু)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকেরই আশা পতাকা তাঁর হাতেই আসবে। রাসূলে কারীম (ৄুুুুুুুুু) বললেন, 'আলী ইবনু আবৃ তালেব কোথায়? সাহাবীগণ (♣) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চোখের পীড়া হয়েছে"।

রাস্লুল্লাহ (ৄু) বললেন, 'তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।' তাঁকে ডেকে আনা হল। রাস্লুল্লাহ (ৄু) নিজ মুখ থেকে লালা নিয়ে তা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিয়ে দু'আ করলেন। তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন, যেন তাঁর পীড়াজনিত কোন যন্ত্রনা ছিল না। অতঃপর তাঁর হাতে পতাকা প্রদান করা হল। তিনি আর্য করলেন, 'ইয়া রাস্লাল্লাহ (ৄু)! আমি তাদের সঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করব যে, তারা আমাদের মতো হয়ে যাবে।"

নাবী কারীম (🚎) বললেন,

(أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْيِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِ اللهِ فِيْهِ، فَوَاللهِ، لَأَنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرً لَكَ مِنْ أَنْ يَّكُونَ لَكَ مُمْرُ النِّعَمِ).

শান্তির সঙ্গে চল এবং তাদের ময়দানে অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত প্রাপ্য রয়েছে যা তাদের কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাধ্যমে যদি এক জনকেও হিদায়াত দেন তাহলে তোমাদের জন্য তা লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।

# युष्कत एक এবং নায়িম দৃর্গ বিজয় (عِيضَ نَاعِيم) : (بَدْءُ الْمَعْرِكَةِ وَفَتْحُ حِضْن نَاعِيمِ)

উল্লেখিত ৮টি দূর্গের মধ্যে সর্ব প্রথম নায়িম দূর্গের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। কারণ, অবস্থানগত দিক এবং যুদ্ধ কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে এ দূর্গটি ছিল প্রথম শ্রেণীর ও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অধিকন্ত, এটি ছিল মারহাব নামীয় সে পরাক্রান্ত ও পরিশ্রমী ইহুদীর দূর্গ যাকে এক হাজার পুরুষের সমকক্ষ মনে করা হতো।

'আলী বিন আবৃ ত্বালিব ক্লি মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে এ দূর্গের সামনে গিয়ে পৌছে ইহুদীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তারা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের সম্রাট মারহাবের পরিচালনাধীনে মুসলিমগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য অবস্থান গ্রহণ করল। প্রথমে মারহাব প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মুসলিমগণকে আহ্বান জানাল।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সেই অসুখের কারণে তিনি পিছনে পড়েছিলেন, অতঃপর গিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

<sup>ै</sup> সহীহুল বুখারী খায়বর যুদ্ধ ২য় খণ্ড ৯০৫-৬০৬ পৃঃ, কোন কোন বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, খায়বরের একটি দূর্গ বিজয়ে একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আলী (ﷺ)-কে পতাকা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে সেটাই যা উপরে উল্লেখিত।

যার অবস্থা সম্পর্কে সালামাহ বিন আকওয়া বর্ণনা করেছেন যে, 'যখন আমরা খায়বারে পৌছলাম তখন ইহুদী সম্রাট মারহাব স্বীয় তরবারী হস্তে আত্মন্তরিতা প্রকাশ করে গর্বভরে বলল,

**অর্থ :** 'খায়বার অবহিত আছে যে, আমি মারহাব অস্ত্রে সজ্জিত বীর এবং অভিজ্ঞ, যখন যুদ্ধ ও সংঘাত অগ্নিশিখা নিয়ে সামনে আসে।'

এ প্রেক্ষিতে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার চাচা 'আমির এগিয়ে এসে বললেন,

'খায়বার জানে যে, আমি 'আমির, অস্ত্র সজ্জিত, বীর এবং যোদ্ধা।"

অতঃপর উভয়ে উভয়ের প্রতি আঘাত হানে। মারহাবের তরবারী আমার চাচার ঢালে গিয়ে বিদ্ধ হয়। 'আমির তাকে নীচ হতে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর তরবারী ছোট থাকার কারণে তিনি ইহুদীর পায়ের গোছার উপর আঘাত হানেন। কিন্তু সে আঘাত মারহাবের পায়ে না লেগে তাঁর নিজের হাঁটুতেই এসে লাগে। নিজের তলোয়ারে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েই অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নাবী কারীম (ﷺ) নিজের দুটি আঙ্গুল একত্রিত করে দেখিয়ে তাঁর সম্পর্কে বলেন যে,

'তিনি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবেন। তিনি বড় পরিশ্রমী যোদ্ধা ছিলেন। অল্প সংখ্যকই আরব তাঁর মতো কোন জমিনের উপর চলে থাকবে।

এরপর মারহাব অন্য আরেকজনকে প্রতিদ্বন্ধীতার জন্য আহ্বান করল এবং বলতে উপর্যুক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে থাকল।

যাহোক, 'আমির (হার)-এর আহত হওয়ার পর মারহাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য 'আলী (হার) গমন করেন। সালাম বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, 'ঐ সময় 'আলী একটি কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করছিলেন,

**অর্থ :** আমি সেই ব্যক্তি আমার মাতা যার নাম রেখেছিলেন হায়দার (বাঘ) বনের বাঘের মতো ভয়ংকর, আমি তাদেরকে 'সা' এর বিনিময়ে বর্শার দ্বারা তাদের মাপ পূর্ণ করে দিব।

অতঃপর তিনি মারহাবের মাথার উপর তরবারী দ্বারা এমনভাবে আঘাত করলেন যে, সে সেখানে স্তপ হয়ে গেল। এভাবে 'আলী —এর হাতে বিজয় অর্জিত হল। ২

যুদ্ধের মাঝে 'আলী ( ইহুদীদের দূর্গের নিকট পৌছলেন তখন একজন ইহুদী দূর্গের উঁচু স্থান থেকে উঁকি দিয়ে দেখার পর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? 'আলী ( ) বললেন, 'আমি 'আলী বিন আবু ত্বালিব।'

ইহুদী বলল, 'সে গ্রন্থের শপথ! যা মুসা (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তোমরা সুউচ্চে রয়েছ।' এরপর মারহাবের ভাই ইয়াসির এ কথা বলে বের হল, 'কে এমন আছে যে, আমার সামনে আসবে?'

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> সহীহুল বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ। যী কারাদ ইত্যাদি যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ১১৫, সহীহুল বুখারী খায়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬০৩ পঃ।

<sup>ী</sup> মারহাবের হত্যাকারীর নামের ব্যাপারে অনেক মত বিরোধ রয়েছে, তাছাড়া এ তথ্যের মধ্যেও মত বিরোধ রয়েছে যে কোন দিন তাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং কোন দিন এ দূর্গ জয় করা হয়েছিল। সহীহাইনের বর্ণনা করেছি তা বুখারীর র্বণনাকে প্রধান্য দিয়ে স্থির করেছি।

তার এ আহ্বানে যুবাইর (হাট্র) ময়দানে অবতরণ করেন। তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখে তাঁর মা সাফিয়্যাহ ক্রিক্সা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার পুত্র কি শহীদ হয়ে যাবে?'

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'না, বরং তোমার ছেলে তাকে হত্যা করবে।' কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের উক্তি সত্য প্রমাণিত হল, যুবাইর (ﷺ) ইয়াসিরকে হত্যা করলেন।

এরপর নায়িম দূর্গের নিকট উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ইহুদী নিহত হয়। অবশিষ্ট ইহুদীগণ হতোদ্যম হয়ে পড়ে যার ফলে মুসলিমগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। কতগুলো সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ যুদ্ধ কয়েক দিন যাবত অব্যাহত ছিল এবং মুসলিমগণকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দূর্গ থেকে মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এ কারণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তারা এ দূর্গ পরিত্যাগ করে সা'ব নামক স্থানে চলে যায়। ফলে নায়িম দূর্গ মুসলমানদের দখলে চলে আসে।

# সাবি বিন মু'আয দুর্গ বিজয় (పাহঁ তুণ্ بِصَنِ الصَّعَبِ نَوْ مُعَاذُ) :

অত্যন্ত সুরক্ষিত ও মজবুত দূর্গ হিসেবে নায়িম দূর্গের পরেই ছিল সা'ব বিন মু'আয দূর্গের স্থান। মুসলিমগণ হবাব বিন মুনযির আনসারী ( েব) এর নেতৃত্বাধীনে এ দূর্গের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তিন দিন যাবত তারা অবরোধ করে রাখেন। তৃতীয় দিবসে রাস্লুল্লাহ ( েব) এ দূর্গের উপর বিজয় লাভের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন।

ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, আসলাম গোত্রের শাখা বনু সাহ্মের লোকজন রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আর্য করলেন, 'আমরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়েছি, আমাদের সহায় সম্পদ বলতে কিছু নেই।' নাবী কারীম (ﷺ) প্রার্থনা করলেন,

'হে আল্লাহ! তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে আপনি সব চেয়ে বেশী জানেন, আপনি অবশ্যই অবগত রয়েছেন যে, তাঁদের সহায় সম্পদ কিছু নেই এবং আমার নিকটেও এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমি তাঁদের সাহায্য করতে পারি। অতএব, ইহুদীদের এমন এক দূর্গের উপর তাঁদেরকে বিজয় দান করুন যা তাঁদের জন্য সকল দিক দিয়ে ফলোৎপাদক হয় এবং যেখান থেকে অধিক খাদ্য ও চর্বি হস্তগত হয়।'

এরপর সাহাবীগণ (歲) প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ পরিচালনা করলেন এবং মহান আল্লাহ সা'ব বিন মু'আয দূর্গের উপর মুসলিমগণকে বিজয় প্রদান করলেন। খায়বারে এমন কোন দূর্গ ছিল না যেখানে এ দূর্গের তুলনায় অধিক খাদ্য ও চর্বি ছিল।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করার পর নাবী কারীম (ﷺ) যখন এ দূর্গে আক্রমণ পরিচালনার জন্য মুসলিমগণকে নির্দেশ প্রদান করলেন তখন আক্রমণকারীদের মধ্যে বনু আসলাম অগ্রভাগে ছিল। এখানেও দূর্গের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ হয়। অতঃপর সূর্যান্ত যাওয়ার পূর্বেই দূর্গটি মুসলিমগণের দখলে আসে। এ দূর্গের মধ্যে মুসলিমগণ কিছু মিনজানীক ও দাববাব যন্ত্রও প্রাপ্ত হন।

ইবনু ইসহাক্ট্রের বর্ণনায় যে কঠিন ক্ষুধার আলোচনা করা হয়েছে তার ফল হচ্ছে লোকেরা (বিজয় অর্জন হতে না হতেই) গাধা যবেহ করল এবং চুলায় চাপিয়ে দিয়ে তা রান্নার আয়োজন করল। রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন এ ব্যাপারটি অবগত হলেন তখন গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করে দিলেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩২ পৃঃ।

প্রকাষ্ঠ নির্মিত এবং সুরক্ষিত গাড়ীর ন্যায় নীচে কয়েকজন মানুষ প্রবেশ করে দেয়ালের নিকটে পৌছে শক্র হতে আত্মরক্ষা করে দূর্গের দেওয়াল ফুটো করতো তাকে দাববাবা বলা হত। বর্তমানে ট্যাঙ্ককে দাববাবা বলা হয়। মিনজানীক এক প্রকার যুদ্ধান্ত্র যদ্ঘারা বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়, যাকে তোপ বলা যেতে পারে।

## श्वादेत पूर्ण विषय (فَتُحُ قِلْعَةِ الزُّبَيْرِ) :

# উবাই দৃর্গ বিজয় (إِنَّ عَلْعَةِ أَيِّ) :

নিযার দূর্গ বিজয় (فَتَحُ حِصْنِ النِزَارِ) : এটি ছিল এ অঞ্চলের সব চেয়ে শক্ত ও মজবুত দূর্গ। ইহুদীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এ দূর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মুসলিমগণের পক্ষে সম্ভব হবে না। এ জন্য তাদের মহিলা ও শিশুদের নিয়ে তারা এ দূর্গ মধ্যে অবস্থান করছিল। পূর্বোল্লিখিত চারটি দূর্গের কোনটিতেই মহিলা ও শিশুদের রাখা হয় নি।

মুসলিমগণ এ দূর্গটিও অবরোধ করলেন এবং প্রবল চাপ সৃষ্টি করে চললেন। কিন্তু যেহেতু দূর্গটি একটি উঁচু পর্বত চূড়ায় অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থানে ছিল সেহেতু দূর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভের কোন সুযোগ মুসলিম সৈন্যরা করে নিতে পারছিলেন না। এদিকে দূর্গের বাইরে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস ইহুদীদের ছিল না। তবে দূর্গের অভ্যন্ত র ভাগ থেকেই তারা মুসলিমগণের উপর প্রবলভাবে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে আসছিল।

নিযার দূর্গ জয় করা যখন খুব আয়াসসাধ্য মনে হল তখন রাসূলুল্লাহ (क्ष्ण्र) মিনজানীক যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিলেন। কয়েকটি কামানের গোলা আঘাত হানার ফলে তাদের দেয়ালে বেশ বড় আকারে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায়। সে ফাটলের পথ ধয়ে মুসলমানেরা দূর্গ মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং ইহুদীদের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধে ইহুদীরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করার পর ইতন্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দূর্গ ছেড়ে পলায়ন করে। তারা প্রাণভয়ে এতই ভীত হয়ে পড়ে যে, তাদের মহিলা ও শিশুগণকে পিছনে রেখেই পলায়ন করে এবং তাদেরকে মুসলিমগণের দয়ার উপর ছেড়ে যায়। সুরক্ষিত নিযার ঘাঁটি দখলের ফলে খায়বারের প্রথম অর্ধেক অর্থাৎ নাত্বাত ও শাক্ব অঞ্চলের সকল অংশই মুসলিমগণের দখলে চলে আসে। এ অঞ্চলে আরও কিছু সংখ্যক ছোট ছোট দূর্গ ছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো মুসলিমগণের দখলে চলে যাওয়ার ফলে ইহুদীরা ছোট খাট দূর্গগুলো পরিত্যাগ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে খায়বার শহর পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় অঞ্চলে অর্থাৎ কাতীবার দিকে পলায়ন করে।

## খায়বারের দিতীয়ার্ধের বিজয় (پَمْرَ خَيْبَرَ) ।

নাত্বাত ও শাক্ অঞ্চল বিজয়ের পর রাসূলে কারীম (ﷺ) কাতীবা, অতীহ এবং সালালিম অঞ্চলের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। সালালিম বনু নাযির গোত্রের এক প্রসিদ্ধ ইহুদী আবুল হুক্বাইক্বের দূর্গ ছিল। এদিকে নাত্বাত ও শাক্ অঞ্চলের বিজিত ইহুদীগণ এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং এ দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করেছিল।

এ তিনটি দূর্গের কোনটিতে যুদ্ধ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে যুদ্ধ বিশারদগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। ইবনু ইসহাক্ত্রের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, কোমুস দূর্গ বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করা হয়েছিল এবং বর্ণনাভঙ্গী থেকে এটা বুঝা যায় যে, যুদ্ধের মাধ্যমেই এ দূর্গের উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ দূর্গ স্বেচ্ছায় সমর্পণের ব্যাপারে মুসলিমগণের সঙ্গে ইহুদীদের কোন কথাবার্তা হয়নি।

কিন্তু ওয়াক্বিদী স্পষ্টভাবে দুটি শব্দে প্রকাশ করেছেন যে, এ অঞ্চলের দূর্গ তিনটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলিমগণের হাতে সমর্পণ করা হয়। সম্ভবত ক্বামূস দূর্গটি নিয়ে প্রথমাবস্থায় যুদ্ধ হয় এবং তারপর আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। তবে অন্য দুটি যুদ্ধ ছাড়াই মুসলিমগণের হাতে সমর্পণ করা হয়।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী কাতীবা গমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবরোধ সৃষ্টি করেন। এ অবরোধ চৌদ্দ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবরোধকালে ইহুদীগণ সে সময় পর্যন্ত দৃর্গ হতে বাইরে আসে নি যে পর্যন্ত না রাসূলে কারীম (ﷺ) মিনজানীক যুদ্ধান্ত ব্যবহারের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এ যুদ্ধান্ত ব্যবহারের আশঙ্কায় যখন তারা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল তখন সন্ধির মনোভাব ব্যক্ত করল।

### সিশ্বর কথাবার্তা (الْمُفَاوَضَةُ):

ইবনু আবিল হুক্বাইক্ব সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এ ব'লে সংবাদ প্রেরণ করে যে, 'আমি কি আপনার নিকট আগমণ করে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি? নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'হ্যা"।

রাসূলুলাহ (ﷺ)'র হাঁা সূচক উত্তর লাভের পর সে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ শর্তের ভিত্তিতে সিদ্ধি করল যে, দূর্গের মধ্যে যে সকল সৈন্য অবস্থান করছে তাদের জীবন রক্ষা করতে হবে, তাদের পরিবারবর্গকে তাদের সঙ্গে থাকতে দিতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে দাস দাসী বানানো যাবে না), পরিবার পরিজনসহ তাদের খায়বার জমিন ছেড়ে বাইরে যেতে দিতে হবে। তাদের সম্পদাদি, যথা- বাগ-বাগিচা, সোনা-দানা, অশ্ব, যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য লৌহবর্ম ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট সমর্পণ করবে। শুধু সে কাপড়গুলো তারা সঙ্গে নিতে পারবে যা মানুষের লজ্জা নিবারণ ও জীবন ধারণের প্রয়োজন হবে।

ताज्ञ कातीम (﴿ وَبَرِئَتُ مِنْكُمْ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إِنْ كَتَمْتُمُ وَنِي شَيْئًا) 'यि তোমরা आমার निकर थिरक किছু গোপন কর তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (﴿ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَذِمَّةُ وَسُولِهِ إِنْ كَتَمْتُمُ وَنِي شَيْئًا) अवात्नन, (نَاللهِ وَذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ إِنْ كَتَمْتُمُ وَنِي شَيئًا) 'यि তোমরা আমার निकर थिरक किছু গোপন কর তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (﴿ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

ইহুদীগণ এ সকল শর্ত মেনে নেয়ার ফলে মুসলিমগণের সঙ্গে তাদের সন্ধি হয়ে গেল। এ সন্ধির ফলশ্রুতিতে আলোচ্য দূর্গ তিনটি মুসলিমগণের অধিকারে এসে যায় এবং এভাবে খায়বার বিজয় সম্পূর্ণ হয়।

# ওয়াদা ভবের কারণে আবুল হুক্বাইক্বের দু' ছেলের হত্যা (يَقَضِ الْعَهْضِ الْعَهْضِ الْعَهْضِ الْعَهْضِ الْعَهْدِ)

আবুল হুক্।ইক্টের দু' ছেলে এ সন্ধি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে অনেক সম্পদ গোপনে সরিয়ে নেয়। তারা একটি চামড়াও উধাও করে দেয় যার মধ্যে অনেক সম্পদ এবং হুয়াই বিন আখতাবের অলঙ্কারাদি ছিল। হুয়াই বিন আখতাব মদীনা হতে বনু নাযিরের বিতাড়নের সময় এ সকল অলঙ্কারাদি সঙ্গে এনেছিল।

<sup>ু</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩১, ৩৩৬-৩৩৭ পৃঃ।

<sup>ै</sup> কিন্তু সুনানে আবৃ দাউদের মধ্যে এ কথা উল্লেখিত হয়েছে যে, এ শর্ডের উপর তিনি সন্ধি চুক্তি করেছিলেন যে, খায়বর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নিজ্ঞ নিজ্ঞ সওয়ারীর উপর যে পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তাদের দেয়া হবে। দ্রঃ আবৃ দাউদ ২য় খণ্ড পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৩৬ পৃঃ।

ইবনু ইসহাক্টের বর্ণনায় আছে যে, যখন কিনানাহ বিন আবিল হুক্টেক্ট্রেক্টের রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসা হল, তখন তার নিকট বনু নাযিরের সম্পদ গচ্ছিত ছিল। কিন্তু রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন তখন সে তার জানার ব্যাপারটি সরাসরি অস্বীকার করে বলল যে, এ গচ্ছিত সম্পদের স্থান সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এরপর একজন ইহুদী এসে বলল যে, 'আমি কিনানাহকে প্রতিদিন এ বিজন প্রান্ত রের কোন এক স্থানে ঘোরাফেরা করতে দেখি।'

ইহুদীর এ কথার প্রেক্ষিতে রাস্লুল্লাহ (﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْنَاهُ عِنْدَكَ ٱلْقَتْلَكِ ﴾ (أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْنَاهُ عِنْدَكَ ٱلْقَتْلَكِ ﴾ (أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْنَاهُ عِنْدَكَ ٱلْقَتْلَكِ ﴾ কথা বল যে, যদি এ গচ্ছিত সম্পদ আমরা তোমার নিকট থেকে বের করে নিতে পারি তাহলে তোমাকে হত্যা করব কি না?'

সে বলল, 'জী হ্যা'।

সাহাবীগণ (緣)-কে সেই প্রান্তর খননের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কিছু সম্পদ পাওয়া গেল। অবশিষ্ট সম্পদ সম্পর্কে নাবী কারীম (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলে আগের মতোই সে অস্বীকার করল। ফলে তার শাস্তি বিধানের জন্য তাকে যুবাইরের হস্তে সমর্পণ করা হল এবং এ কথাও বলা হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সম্পদ আমাদের হস্তগত হবে না ততক্ষণ শাস্তিদান অব্যাহত থাকবে।

যুবাইর ক্রি চকমকি পাথর দ্বারা তার বক্ষে আঘাত করতে থাকেন যার ফলে জীবন মরণ সন্ধিক্ষণের অবস্থা সৃষ্টি হল তার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ক্রি) মুহাম্মদ বিন মাসলামাহর হস্তে তাকে সমর্পণ করেন। তিনি মাহমূদ বিন মাসলামাহর হত্যার বদলাস্বরূপ তার গ্রীবা কর্তন করে তাকে হত্যা করেন। (মাহমূদ ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে নায়িম দূর্গের দেয়ালের পাশে বসেছিলেন। এমনি সময়ে এ ব্যক্তি তাঁর উপর একটি চাক্কির পাট নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে।)

ইবনুল কাইয়্যেমের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, রাসূলে কারীম (ﷺ) আবুল হুক্বাইক্বের দু'জন ছেলেকে হত্যা করেছিলেন। ঐ দুজনের বিরুদ্ধে সম্পদ গোপন করার সাক্ষ্য দিয়েছিল কিনানাহর চাচাত ভাই। এরপর রাসূলে কারীম (ﷺ) হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাহকে বন্দী করেন। সে ছিল কিনানাহ বিন আবিল হুক্বাইক্বের স্ত্রী এবং তখনো সে নববধূ ছিল এ অবস্থায় তার বিদায় দেয়া হয়েছিল।

## গণীমতের মাল বন্টন (قِسْمَةُ الْغَنَائِمِ) :

রাস্লুলাহ (১৯) ইচ্ছে করেছিলেন খায়বার হতে ইহুদীদের বিতাড়িত করতে এবং সেই শর্তেই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু ইহুদীগণ রাস্লুলাহ (১৯)-এর নিকট আরয় পেশ করল এ জমিন তাদের থাকতে দেয়ার জন্য। তারা বলল, 'আমাদের এ জমিন থাকতে দিন, আমরা এর দেখাশোনা করব। কারণ, এ জমিন সম্পর্কে আপনাদের তুলনায় আমাদের দক্ষতা এবং অভিক্ষতা অনেক বেশী। এদিকে রাস্লুলাহ (১৯) এবং সাহাবীগণ (৯)-এর নিকট এমন দাস ছিল না যারা এ জমিন দেখাশোনা এবং চাষাবাদ ও বুননের কাজকর্ম করতে পারবে। তাছাড়া, সাহাবী (৯)-গণের এমন অবসর ছিল না যে, তাঁরা এ সকল কাজকর্ম করতে পারবেন। এ কারণে নাবী কারীম (১৯) এ শর্তে খায়বারের ভূমি ইহুদীদের হাতে হেড়ে দিলেন যে সমস্ত ক্ষেত খামার ও বাগ-বাগিচার উৎপাদনের অর্ধাংশ ইহুদীদের দেয়া হবে এবং তিনি যতদিন চাবেন ততদিন এ ব্যবস্থা বজায় থাকবে (যখন প্রয়োজন বোধ করবেন তখন তাদের বিতাড়িত করা হবে) উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আবৃদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (১৯)-কে নিয়োজিত করা হয়।

খায়বারের লব্ধ সম্পদ ছত্রিশ অংশে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এর প্রতি অংশ পুনরায় একশত অংশে বিভাজন করে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে মোট সম্পদ বন্টন করা হতো তিন হাজার ছয়শ অংশে। এর মধ্য হতে অর্ধেক অর্থাৎ এক হাজার আটশ অংশ ছিল রাসূলুল্লাহ (১৯) এবং সাহাবীগণের (৯)। সাধারণ মুসলিমগণের মতোই রাসূলুল্লাহ (১৯) মাত্র একটি অংশ গ্রহণ করতেন। অবশিষ্ট এক হাজার আটশ অংশ (অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধ) রাসূলুল্লাহ (১৯) মুসলিমগণের সামাজিক প্রয়োজন এবং আপৎকালীন সময়ের জন্য পৃথক করে রাখতেন।

খায়বারের লব্ধ সম্পদ এ কারণে আঠার শত অংশে বন্টনের ব্যবস্থা ছিল যে, হুদায়বিয়াহ'তে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটা ছিল এক বিশেষ দান। উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্যই অংশের ব্যবস্থা ছিল। হুদায়বিয়াহ'তে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শত। খায়বার আসার সময় এরা দুশ ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু আরোহী ছাড়া ঘোড়ারও অংশ নির্ধারিত ছিল এবং প্রতিটি ঘোড়ার জন্য দু'টি অংশ ধার্য ছিল। সেহেতু লব্ধ সম্পদ আঠারশ অংশে বন্টন করা হয়েছিল। দু'শ ঘোড়সওয়ারকে তিন তিন অংশ হিসেবে ছয়শ অংশ এবং বারশ পদাতিককে এক এক অংশ হিসেবে বার শত অংশ সর্ব মোট আঠারশ অংশে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

খায়বারের যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের আধিক্যের কথা সহীহুল বুখারীর আব্দুল্লাহ বিন 'উমার ( বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এ কথাও বলেছেন, যে পর্যন্ত না খায়বার বিজয় করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম সে পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। অনুরূপ প্রমাণ 'আয়িশাহ জ্বিল্লী বর্ণিত হাদীসেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, 'যখন খায়বার যুদ্ধে মুসলিমগণ বিজয়ী হলেন তখন আমরা বললাম এখন পেট পুরে খেজুর খেতে পারব। বাস্লুল্লাহ ( মদীনায় ফিরে আসার পর খায়বার থেকে প্রচূর পরিমাণ সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে অভাবমুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে মুহাজিরগণ আনসারদের দেয়া খেজুর বাগানসমূহ তাদেরকে প্রত্যার্পণ করলেন।

# : (قُدُومُ جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْأَشْعَرِيِّينَ) का'कत विन आतू ज्वानिव এवर जान'आती সাহাবাদের আগমন

সেই যুদ্ধের মধ্যে জা'ফর বিন আবৃ ত্বালিব ( খিলু খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আশ'আরী মুসলিমগণ অর্থাৎ আবৃ মুসা ( এবং তাঁর বন্ধুগণ ( ্র)।

আবৃ মুসা আশ'আরী ( ) বর্ণনা করেছেন যে, 'আমরা যখন রাস্লুল্লাহ ( ) এর আবির্ভাব সম্পর্কে অবগত হলাম তখন আমাদের সম্প্রদায়ের পঞ্চাশ জন লোকসহ আমার ভাই ও আমি হিজরতের উদ্দেশ্যে একটি নৌকা করে যাত্রা করলাম খিদমতে নাবাবীতে পৌছার জন্য। কিন্তু আমাদের নৌকাটি নাজাশীর দেশে নিয়ে গিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। জা'ফার ( ) এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সেখানেই আমাদের সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন যে, রাস্লুল্লাহ আমাদের এখানে প্রেরণ করেছেন, আপনারাও আমাদের সঙ্গে অবস্থান করুন। এ প্রেক্ষিতে আমরাও তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করলাম এবং খিদমতে নাবাবীতে সে সময় পৌছতে পারলাম যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। নাবী কারীম ( ) জা'ফার ( ) ও তাঁর বন্ধুদের এবং আমাদের সঙ্গে আগত নৌকার আরোহীদের জন্যও গনীমতের অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। এছাড়া যাঁরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি তাঁদের জন্য কোন হিসুসা নির্ধারণ করা হয় নি।

জা'ফার (ا تعام الله على الله

এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ সকল লোকজনকে নিয়ে আসার জন্য রাসূলে কারীম (ﷺ) 'আম্র বিন উমাইয়া যামরী ﷺ-কে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ঐ সকল লোকজনকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন। ফলে নাজাশী দুটি নৌকা করে তাঁদের মদীনার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। এঁরা ছিলেন সর্বমোট যোল জন। অধিকন্ত, কিছু সংখ্যক মহিলা এবং শিশুও ছিল সে দলে, আর অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা এর পূর্বেই মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। 
ব

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৩৭-১৩৮ পৃঃ, ব্যাখ্যাসহ।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৬০৯ পৃঃ।

<sup>ి</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৪৪৩ পৃঃ, ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৪৮৪-৪৮৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> যা**দুল মা**'আদ ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> তারী**খে খু**যরী ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ।

## সাফিয়্যাহর সঙ্গে বিবাহ (الزَّوَاجُ بِصَفِيَّةَ) :

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, সাফিয়্যাহর স্বামী কিনানাহ বিন আবিল হুক্বাইক্ব স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে মুসলিমগণের হাতে নিহত হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর স্ত্রী সাফিয়্যাহকে বন্দী মহিলাদের দলভুক্ত করা হয়। এরপর যখন এ বন্দী মহিলাদের একত্রিত করা হয় তখন দাহয়াহ বিন খলীফা কালবী ( নাবী কারীম ( ে)-এর খিদমতে আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর নাবী! বন্দী মহিলাদের থেকে আমাকে একটি দাসী প্রদান করুন।'

নাবী কারীম (১৯) বললেন, 'তাদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করে নিয়ে যাও।' তিনি সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে থেকে সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াইকে মনোনীত করেন। এ প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি নাবী কারীম (১৯)-এর নিকট আর্য করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (১৯)! বনু কুরাইযাহ ও বনু নাযীর গোত্রের সাইয়েদা সাফিয়্যাহকে আপনি দাহয়াহর হাতে সমর্পণ করলেন, অথচ সে ওধু আপনার জন্য শোভনীয় ছিল।

নাবী (👺) বললেন, 'সাফিয়্যাহসহ দাহয়াহকে এখানে আসতে বল।'

দাহয়াহ যখন সাফিয়্যাহকে সঙ্গে নিয়ে রাস্লুল্লাহ্ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন তখন তিনি বললেন, (خُذْ جَارِيَةً مِّنَ السَّيَ غَيْرَهَا) 'বন্দী মহিলাদের মধ্য থেকে তুমি অন্য একজনকৈ দাসী হিসেবে গ্রহণ কর।'

অতঃপর নাবী (ক্ষ্মুট্র) নিজে সাফিয়্যাহর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। তাঁর এ মুক্ত করণকে বিবাহে তাঁর জন্য মাহর নির্ধারণ করা হয়।

মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে সাদ্দে সাহ্বা নামক স্থানে পৌছলে সাফিয়্যাহ ( হালাল হয়ে গেলেন। তখন উন্মু সুলাইম ( নাবী কারীম ( ে)-এর জন্য তাঁকে সাজগোজ ও শৃঙ্গার সহকারে প্রস্তুত করে দিলেন এবং বাসর রাত্রি যাপনের জন্য প্রেরণ করলেন। দুলহা হিসেবে তাঁর সঙ্গে সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন। অতঃপর খেজুর, ঘি এবং ছাতু একত্রিত করে অলীমা খাওয়ালেন এবং রাস্তায় দুলহা দুলহানের রাত্রি যাপন হিসেবে তিন দিন তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলেন। এই সময় নাবী কারীম ( হার্ক) তাঁর মুখমগুলের উপর শ্যামল চিহ্ন দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ওটা কী?

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খায়বার আগমনের পূর্বে আমি স্বপুযোগে দেখেছিলাম যে, চাঁদ তার কক্ষচ্যুত হয়ে এসে পড়ল আমার কোলের উপর। আল্লাহ তা'আলা জানেন, আপনার সম্পর্কে আমার কোন কল্পনাও ছিল না। কিন্তু আমার স্বামীর নিকট যখন এ স্বপু বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম তখন তিনি আমার মুখে এক চপেটাঘাত করে বললেন, 'মদীনার বাদশাহর প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয়েছে।

## विষাক্ত বকরির ঘটনা (أَمْرُ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ) विषाक বকরির ঘটনা

খায়বার বিজয়ের পর যখন রাসূলে কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) নিরাপদ হলেন এবং তৃপ্তিবোধ করলেন তখন সালাম বিন মুশরিকের স্ত্রী যায়নাব বিনতে হারিস উপটোকন হিসেবে বকরির ভূনা গোশত তাঁর নিকট প্রেরণ করে। সে বিভিন্ন সূত্র থেকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জেনে নিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾) বকরির গোশতের কোন কোন অংশ অধিক পছন্দ করেন। তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি রানের গোশত অধিক পছন্দ করেন। এ জন্য সে রানের গোশতগুলো ভালভাবে বিষ মিশ্রিত করেছিল এবং অবশিষ্ট অন্যগুলোতেও বিষ প্রয়োগ করেছিল। অতঃপর সে গোশতগুলো নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর সামনে এনে রাখা হলে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) রানের গোশতের টুকরোটি উঠিয়ে তার কিছু অংশ চিবুনোর পর মুখ থেকে বের করে তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, ﴿إِنَّ هَٰذَا الْعَظْمُ 'এ হাডিড আমাকে বলছে যে এর সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে।'

<sup>্</sup>ব সহীত্ত বুখারী ১ম খণ্ড ৫৪ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৬০৪-৬০৬ পৃঃ,, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৩৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৩৭ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩৬ পৃঃ।

এরপর নাবী কারীম (﴿ যারনাবকে ডাকিয়ে নিয়ে তাকে যখন বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন তখন সে বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করল। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এমন কাজ করলে কেন? সে উত্তরে বলল, 'আমি চিন্তা করলাম যে, এ ব্যক্তি যদি বাদশাহ হন তাহলে আমরা তাঁর থেকে নিস্কৃতি লাভ করব, আর যদি তিনি নাবী হন তাহলে তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়া হবে এবং তিনি বেঁচে যাবেন। তার এ কথা শুনে নাবী কারীম (﴿ ) তাকে ক্ষমা করলেন। এ সময় নাবী (﴿ ) এর সঙ্গে ছিলেন বিশর বিন বারা' বিন মা'র্য় ﴿ ) তিনি এক গ্রাস গিলে ফেললেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এ মহিলাকে নাবী (ﷺ) ক্ষমা করেছিলেন কিংবা হত্যা করেছিলেন সে ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নাবী (ﷺ) প্রথমে মহিলাকে ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু যখন বিশর ﷺ-এর মৃত্যু সংঘটিত হয়ে গেল তখন তাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হল।

#### খায়বার যুদ্ধে দু'দলের প্রাণহানি (يَتْنَى الْفَرِيْقَيْنِ فِيْ مَعَارِكِ خَيْبَرَ)

খায়বারের বিভিন্ন সংঘর্ষে সর্ব মোট শহীদ মুসলিমগণের সংখ্যা ছিল ষোল জন। বনু কুরাইশের চার জন, বনু আশজা'র এক জন, বনু আসলামের এক জন, খায়বার অধিবাসীদের মধ্যে হতে এক জন এবং বাকিরা অন্যান্য আনসার গোত্রের। তাছাড়া আঠার জনের কথাও বলা হয়ে থাকে। আল্লামা মানসুরপুরী উনিশ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন যে, আমি অন্বেষণ করে তেইশ জনের নাম পেয়েছি। যানীফ বিন ওয়ায়েলার নাম শুধু অকেদী উল্লেখ করেছেন। তাবারী বলেছেন শুধু যানীফ বিন হাবীবের নাম। বিশর বিন বারা বিন মার্রের মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধশেষে সে বিষ মিশ্রিত মাংস খাওয়ার ফলে যা যায়নাব ইহুদীয়া পাঠিয়েছিল রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর নিকট উপটোকনম্বরূপ। বিশর বিন আব্লুল মুন্যির সম্পর্কে দুটি বর্ণনা রয়েছে। ১. তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, ২. খায়বার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। আমার মতে প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী ও সমর্থনযোগ্য। বন্য পক্ষ অর্থাৎ ইহুদীগণের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল তিরানব্বই।

#### ফাদাক (এ৯৬) :

খায়বারে পৌছে রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য মুহায়্যিসা বিন মাসউদকে ফাদাক অঞ্চলে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। ফাদাকবাসীগণ মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে প্রথমত ইসলাম গ্রহণের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন খায়বারের ইহুদীদের উপর মুসলিমগণকে বিজয় দান করলেন তখন তারা মনে প্রাণে ভীত হয়ে পড়ল এবং রাস্লে কারীম (১৯৯০)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে খায়বারবাসীগণের চুক্তির অনুরূপ ফাদাকের উৎপাদনের অর্ধেক দেয়ার প্রতিশ্রুতিসহ সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব করল। রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যার ফলে অত্যন্ত সহজভাবে ফাদাকের উপর মুসলিমগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমগণকে ঘোড়া, উট কিংবা তরবারীর ব্যবহার করতে হয় নি।

#### ওয়াদিল কুরা (وَادِيْ القُرْي ) :

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মনের দিক দিয়ে যখন কিছুটা মুক্ত হলেন তখন ওয়াদিল কুরা বা কুরা উপত্যকায় গমন করলেন। সেখানে ইহুদীদের একটি দলের বসবাস ছিল। এক পর্যায়ে আরবদের একটি দল গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

মুসলিমগণ যখন কুরা উপত্যকায় অবতরণ করলেন তখন ইহুদীগণ তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে আক্রমণ করল। তারা পূর্ব হতেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের এ আক্রমণে রাস্লুল্লাহ

<sup>ু</sup> বাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৩৯-১৪০ পঃ, ফতহুলী বারী ৭ম খণ্ড ৪৯৭ পৃঃ, মূল ঘটনা সহীহুল বুখারীতে বিস্তারিত এবং সংক্ষিপ্ত দুভাবে বর্ণিত হয়েছে ১ম খণ্ড ৪৪৯ পৃঃ, ২য় ৬১০ ও ৮৬০ পৃঃ ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩৭ ও ৩৩৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৬৮-২৭০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৩৭ ও ৩৫৩ পৃঃ।

(ﷺ)-এর মিদ'আম নামক একজন দাস মৃত্যুমুখে পতিত হল। লোকজনেরা বললেন, 'তার জন্য জানাত বরকতময় হোক। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(كَلَّا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمَ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا)

'কখনই না। সে সন্তার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন, খায়বার যুদ্ধে এ ব্যক্তি যুদ্ধ লব্ধ মাল হতে বন্টনের পূর্বেই যে চাদরখানা চুরি করেছিল তা আগুনে পরিবর্তিত হয়ে ওর জন্য দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে।'

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর এ কথা শুনে একটি ফিতা, দুটি ফিতা কিংবা যিনি যে জিনিস গোপনে নিয়ে গিয়েছিলেন সে সব রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর খিদমতে এনে হাজির করলেন। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

"এ একটি কিংবা দুটি ফিতা ছিল আগুনের।" (شِيرَاكُ مِنْ نَّارٍ أَوْ شِيرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ)

ঐ দিন যখন সালাতের সময় হতো তখন সাহাবাদের নিয়ে নাবী কারীম (ﷺ) সালাত পড়তেন। সালাতের পর পুনরায় ইহুদীদের সামনে ফিরে যেতেন এবং তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন।

এভাবে যুদ্ধ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন সকালে পুনরায় গমন করলেন। তখনো সূর্য বর্শা বরাবর উপরে ওঠেনি এমন সময় তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা সম্পূর্ণ নাবী কারীম (﴿﴿)-এর হাতে সমর্পণ করে দিল। অর্থাৎ নাবী (﴿) শক্তি দিয়ে বিজয় অর্জন করেন এবং আল্লাহ তা আলা তাদের সম্পদসমূহের সব্টুকুই নাবী কারীম (﴿)-এর হাতে গণীমত হিসেবে প্রদান করেন। বহু সাজ-সরঞ্জামাদি সাহাবীগণ (﴿)-এর হস্তগত হয়।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) ওয়াদিল কুরা নামক স্থানে চার দিন অবস্থান করেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সাহাবীগণ (১৯৯০)-এর মধ্যে বন্টন করে দেন। তবে জমিজমা খেজুরের বাগানগুলো ইহুদীদের হাতেই ছেড়ে দেন এবং খায়বারবাসীগণের অনুরূপ ওয়াদিল কুরাবাসীগণের সঙ্গেও একটি চুক্তি সম্পাদন করেন।

#### তাইমা (تَيْمَاء) :

তাইমার ইহুদীগণ যখন খায়বার, ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরার অধিবাসীদের পরাভূত হওয়ার খবর পেল তখন তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শক্তির মহড়া প্রদর্শন ছাড়াই সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)- এর নিকট দৃত প্রেরণ করল। রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) তাদের সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ করে সম্পদাদিসহ বসবাসের অনুমতি দেন। অতঃপর তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন যার ভাষা ছিল নিমুরূপ:

'এ দলিল লিখিত হল আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে বনু 'আদিয়ার জন্য। তাদের উপর কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল এবং মুসলিমগণ তাদের জিম্মাদার হলেন। তাদের উপর কোন প্রকার অন্যায় করা হবে না এবং দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা হবে না। রাত্রি হবে তাদের সাহায্যকারী এবং দিন হবে পূর্ণতা প্রদান কারী (অর্থাৎ এ চুক্তি হবে স্থায়ী ব্যবস্থা) এ চুক্তি লিপিবদ্ধ করেন খালিদ বিন সাঈদ। <sup>8</sup>

<sup>&#</sup>x27; সহীহল বুখারী ২য় খণ্ড ৬০৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৪৬ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৪০ পৃঃ। এ ঘটনা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং সাধারণ হাদীস পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃঃ।

#### भिना প্রত্যাবর্তন (الْعَوْدَةُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)

তাইমায়াবাসীগণের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর নাবী কারীম (ﷺ) মদীনা প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। প্রত্যাবর্তনকালে লোকজনেরা একটি উপত্যকার নিকট পৌছে সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন الْكُبَرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ لَا اللهُ اللهُ

'স্বীয় আত্মার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর। তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিতকে আহ্বান করছ না, বরং সে সন্তাকে আহ্বান করছ যিনি শ্রবণ করছেন এবং নিকটে রয়েছেন।'

পথ চলার সময় একবার রাত্রি বেলা দীর্ঘ সময় যাবত চলার পর রাত্রির শেষভাগে পথের মধ্যে কোন এক জায়গায় শিবির স্থাপন করলেন এবং শয্যা গ্রহণের সময় বিলাল ( ক এ বলে তাগাদা দিয়ে রাখলেন যে, 'রাত্রিতে আমাদের প্রতি খেয়াল রেখ (অর্থাৎ প্রত্যুষে আমাদের জাগিয়ে দিও)।' কিন্তু বিলাল ( মুমিয়ে পড়েছিলেন, তিনি পূর্ব দিকে মুখ করে নিজ সওয়ারীর উপর হেলান দিয়ে বসেছিলেন এবং সেভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত্রি শেষে সকলের গায়ে রোদের আঁচ লাগলেও কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সর্ব প্রথম ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং সকলকে ঘুম থেকে জাগত করেন। নাবী ( সেতু) সে উপত্যকা হতে বের হয়ে সামনের দিকে কিছুদ্র অগ্রসর হন। অতঃপর লোকজনদের ফজরের সালাতের ইমামত করেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ঘটনাটি অন্য কোন সফরের ঘটেছিল। ব

খায়বার সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণাদি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, নাবী কারীম (ﷺ)-এর মদীনা প্রত্যাবর্তন হয় ৭ম হিজরী সফর মাসের শেষ ভাগে কিংবা রবিউল আওয়াল মাসে।

# अातिग्रात्य षावान विन आकिष् (سَرِيَّهُ أَبَانَ بْنِ سَعِيْدٍ) :

সেনাধ্যক্ষগণের তুলনায় নাবী কারীম (ক্রু) অধিক গুরুত্বের সঙ্গে এ কথা বলতেন যে, হারাম মাসগুলো শেষ হওয়ার পর মদীনাকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত রাখা কোন ক্রমেই দূরদর্শিতা কিংবা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মদীনার আশেপাশে এমন সব বেদুঈনদের অবস্থান ছিল যারা লুটতরাজ এবং ডাকাতি করার জন্য সব সময় মুসলিমগণের অমনোযোগিতাজনিত সুযোগের অপেক্ষায় থাকত। এ কারণে তাঁর খায়বার অভিযানের প্রাক্কালে বেদুঈনদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আবান বিন সাঈদের ক্রি নেতৃত্বে নাজদের দিকে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। আবান বিন সাক্ষদ তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন শেষে প্রত্যাবর্তন করলে খায়বারে নাবী কারীম (ক্রি)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। ঐ সময় খায়বার বিজয় পর্ব শেষ হয়েছিল। অধিকতর বিশুদ্ধ তথ্য হচ্ছে, অভিযান ৭ম হিজরীর সফর মাসে প্রেরণ করা হয়েছিল। সহীত্বল বুখারীতে এর উল্লেখ রয়েছে। হাফেজ ইবনু হাজার লিখেছেন, 'এ অভিযানের অবস্থা আমি জানতে পারিনি।"

**<sup>&#</sup>x27; সহীহুল বুখা**রী ২য় খণ্ড ৬০৫ পুঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৪০ পূঃ। এ ঘটনা বিশেষভাবে প্ৰসিদ্ধ এবং সাধারণ হাদীস পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। যাদুল মা<sup>4</sup>আদ ২য় খণ্ড ১৪৭ পূঃ।

<sup>ి</sup> সহীহ বৃখারী যুদ্ধের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য, ২য় খণ্ড ৬০৮-৬০৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ফ**তহুল বা**রী ৭ম খণ্ড ৪৯১ পৃঃ।

# ফুরুটি । নিন্তার ভূটারিরা ভূটারিরা ও যুদ্ধসমূহ

যাতুর রিক্বা যুদ্ধ (خَوْرَةُ ذَاتِ الرَّقَاعِ) :

রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) যখন আহ্যাবের তিনটি অঙ্গের মধ্যে দুটি শক্তিশালী অঙ্গকে বিধবস্ত করে দিয়ে কিছুটা নিশিন্ত ও স্বস্তিবোধ করলেন, তখন তৃতীয় অঙ্গটির প্রতি পুরোপুরি মনোযোগদানের সুযোগ লাভ করলেন। তৃতীয় অঙ্গ ছিল ঐ সব বেদুঈন যারা নাজদের বালুকাময় প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে বসবাস করত এবং মাঝে মাঝে ডাকাতি ও লুট-তরাজে লিপ্ত হত।

যেহেতু এ বেদুঈনগণ স্থায়ী কোন জনপদ কিংবা শহরের অধিবাসী ছিল না এবং তাদের স্থায়ী কোন দূর্গও ছিল না, সেহেতু মক্কা ও খায়বারের অধিবাসীদের ন্যায় তাদের বশীভূত করা কিংবা অন্যায় ও অনিষ্টতা থেকে তাদের বিরত রাখার ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কাজেই, তাদের শায়েন্তা করার জন্য তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ সন্ত্রাসমূলক ও শান্তিমূলক কার্যকলাপকেই উপযোগী বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল।

এ প্রেক্ষিতে বেদুঈনদের মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার, চমক সৃষ্টি এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে একত্রিত বেদুঈনদের বিক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে নাবী কারীম (ﷺ) যে শান্তিমূলক আক্রমণ পরিচালনা করেন তা 'যাতুর রিকা' যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে।

সাধারণ যুদ্ধ বিশারদ ইতিহাসবিদগণ ৪র্থ হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন যে, ৭ম হিজরীতে তা সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু এ যুদ্ধে আবৃ মুসা আশ আরী ও আবৃ হ্রায়রাহ আ অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু এটা প্রমাণিত হয় যে, এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিল (সম্ভবত মাসটি ছিল) রবিউল আওয়াল। কারণ খায়বার যুদ্ধের জন্য রাস্লুল্লাহ ( ) যখন মদীনা হতে বের হয়েছিলেন সে সময় আবৃ হ্রায়রাহ্ মদীনায় পৌছে ইসলামের ছায়াতলে প্রবিষ্ট হন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি খায়বার গিয়ে যখন থিদমতে নাবাবীতে পৌছেন তখন খায়বার বিজয় পর্ব শেষ হয়েছিল।

অনুরূপভাবে আবৃ মুসা আশ'আরী ( ) আবিসিনিয়া হতে গিয়ে ঐ সময় খিদমতে নাবাবীতে পৌছেছিলেন যখন খায়বার বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। যাতুর রিকা' যুদ্ধে সাহাবী ( ) দয়ের অংশগ্রহণ এটাই প্রমাণিত করে যে, এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে চরিতলেখকগণ যা কিছু বলেছেন তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, নাবী কারীম (১৯) আনমার অথবা বনু গাত্বাফান গোত্রের দৃটি শাখা বনু সা'লাবাহ এবং বনু মুহারিবের লোকজনদের সমবেত হওয়ার সংবাদ পেয়ে আবৃ যার কিংবা 'উসমান ইবনু আফ্ফানের উপর মদীনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ৪০০ শ' কিংবা ৭০০ শ' সাহাবা (৯)-কে সঙ্গে নিয়ে নাজ্দ অভিমুখে যাত্রা করেন। আর মদীনার দায়ত্ব আবৃ যার্র ক্রির হাতে অর্পন করেন। অতঃপর মদীনা হতে দু' দিনের দূরত্বে অবস্থিত নাখল নামক স্থানে গিয়ে পৌছেন। তথায় বনু গাত্বাফান গোত্রের মুখোমুখী হতে হয়, এতে উভয় পক্ষই ভীত সন্ত্রন্ত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ হয় নি। তবে রাস্লুল্লাহ (১৯) ঐ সময় খওফের (যুদ্ধাবস্থার) সালাত আদায় করেন।

সহীত্দ বুখারীর এক বর্ণনায় বিবৃত হয়েছে যে, সালাতের ইকামত বলা হল এবং নাবী (ﷺ) এক দলকে দু' রাকাত সালাত পড়ালেন অতঃপর তারা পিছনে চলে গেলেন এবং নাবী কারীম (ﷺ) দ্বিতীয় দলকে দু' রাকাত সালাত পড়ালেন। এমনিভাবে নাবী কারীম (ﷺ)-এর চার রাকাত এবং সাহাবা কেরামের দু' দু' রাকাত করে হল।

সহীত্ল বুখারীতে আবৃ মুসা আশ'আরী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ()-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা ছিলাম ছ' জন। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি উট যার উপর আমরা পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলাম।

<sup>ি</sup> সহী**হুল বুখারী ১ম খণ্ড** ৪০৭-৪০৮ পৃঃ। ২য় খণ্ড ৫৯৩ পৃঃ।

এ কারণে আমাদের পা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। আমার পা দুটি আহত হয়েছিল এবং নখ ঝরে পড়েছিল। কাজেই আমরা নিজ নিজ পায়ের উপর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলাম। এ কারণে এ যুদ্ধের নাম দেয়া হয়েছিল যাতুর রিকা' (ছিন্ন বস্ত্রের যুদ্ধ)।

সহীত্ব বুখারীতে জাবির হ্রা হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'যাতুর রিকা'' যুদ্ধে আমরা রাস্ব্লাহ (ক্রি)-এর সঙ্গে ছিলাম। (নিয়ম ছিল) আমরা যখন ছায়াদানকারী বৃক্ষের নিকট পৌছতাম তখন তা নাবী কারীম (ক্রি)-এর জন্য ছেড়ে দিতাম। এক দফা, নাবী কারীম (ক্রি) শিবির স্থাপন করলেন, তখন লোকজনেরা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের মাঝে এদিক সেদিক এলোমেলো অবস্থায় ছড়িয়ে পড়ল। রাস্ব্লাহ (ক্রি) একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করেন এবং বৃক্ষের সঙ্গে তরবারীখানা ঝুলিয়ে রেখে ভয়ে পড়েন।

জাবির (স্ক্রি) বলেছেন, 'আর্মরা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম, এমন সময় এক মুশরিক এসে নাবী কারীম (ক্রি)-এর তরবারীখানা হাতে নিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে ভয় করছ?' নাবী কারীম (ক্রি) বললেন, 'না"। সে বলল, 'তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' নাবী কারীম (ক্রি) বললেন, 'আল্লাহ"। জাবির ক্রের বলেছেন, 'রাসূলে কারীম (ক্রি)) হঠাৎ আমাকে ডাক দিলেন। আমরা সেখানে পৌছে দেখলাম যে একজন বেদুঈন রাসূল (ক্রি)-এর নিকট বসে রয়েছে।

নাবী (ৼুকু) বললেন,

(إِنَّ هٰذَا إِخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوْ فِي يَدِهِ صَلْتًا. فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ: الله، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ)

"আমি শুয়েছিলাম এমন সময় এ ব্যক্তি আমার তরবারীখানা টেনে হাতে নিলে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে তরবারীখানা হাতে নিয়ে বলল, 'আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?' আমি বললাম, 'আল্লাহ'। এ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে বসে রয়েছে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (🕮) তাকে কোন প্রকার তিরস্কার করলেন না বা ধমক দিলেন না।

আবৃ আওয়ানার ( বর্ণনা সূত্রে আরও বিস্তারিত জানা যায় যে, নাবী কারীম ( থে) যখন তার উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ', তখন তরবারীখানা তার হাত থেকে পড়ে গেল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ্ ( থেই) তরবারীখানা নিজ হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, 'এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' সে বলল, 'আপনি ভাল ধৃতকারী প্রমাণিত হলেন।' (অর্থাৎ দয়া করুন) রাসূলুল্লাহ্ ( থেই) বললেন,

(کَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِيْ رَسُـوْلُ اللَّهِ؟) 'তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (﴿﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَنِيْ رَسُـوْلُ اللَّهِ؟)।'

সে বলল, 'আমি অঙ্গীকার করছি যে,আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব না এবং যারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের সঙ্গেও থাকব না ।'

জাবির ( এর বর্ণনায় রয়েছে যে এরপর রাস্লুল্লাহ ( তাকে ছেড়ে দেন। অতঃপর সে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলে, 'আমি সর্বোত্তম মানুষের নিকট থেকে তোমাদের এখানে আসছি। ব

সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় মুসাদ্দাদ, আবু আওয়ানা হতে এবং তিনি আবু বিশর হতে বর্ণনা করেছেন যে, সেই লোকটির নাম ছিল গাওরাস বিন হারিস। ইবনু হাজার বলেছেন যে, ওয়াক্বিদীর নিকট এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে এ কথা বলা হয়েছে যে, এ বেদুঈনের নাম ছিল দু'সূর এবং সে ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল। কিন্তু ওয়াক্বিদীর কথা থেকে জানা যায় যে এ দুটি ছিল ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা যা ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহী<del>হল বুখা</del>রী যাতুর রেকা যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৫৯২ পৃঃ, সহীহ মুসলিম যাতুর রেকা অধ্যায় ২য় খণ্ড ১১৮ পৃঃ।

<sup>ै</sup> **শাইখ** আব্দুক্লাহ নাজদীকৃত মোখতাসাক্রস সীরাত ২৬৪ পৃঃ। ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৪১৬ পৃঃ।

**<sup>ঁ</sup> সহীহুল বুখা**রী ২য় খণ্ড ৫৯৩ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ফ**তহুল** বারী ৭ম খণ্ড ৪১৭-৪২৮ পৃঃ।

এ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে সাহাবীগণ (緣) একজন মুশরিকা মহিলাকে বন্দী করেন। এর প্রেক্ষিতে তাঁর স্বামী মানত করল যে, সে মুহাম্মদ (ৄৣৣুুুুু)-এর সাহাবীগণ (緣)-এর মধ্যে থেকে এক জনের রক্ত প্রবাহিত করবে। এ উদ্দেশ্যে সে রাত্রিতে বের হল।

অবস্থা বুঝে সুঝে সঙ্গী বললেন, 'আপনি আমাকে জাগান নি কেন?

তিনি বললেন, 'আমি একটি স্রাহ পাঠ করছিলাম। সম্পূর্ণ করা থেকে বিরত হওয়াটা আমি পছন্দ করি নি।' পাষাণ হৃদয় বেদুঈনদের ভীত সন্ত্রস্ত করার ব্যাপারে এ যুদ্ধের প্রভাব ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আয়োজিত অভিযানসমূহ সম্পর্কে সমীক্ষা চালালে দেখতে পাওয়া যায় য়ে, এ যুদ্ধের পর গাত্বাফানদের ঐ সমস্ত গোত্র মাথা উঁচু করার আর সাহস পায় নি। তাদের মনোবল ক্রমে ক্রমে শিথিল হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা পরাভূত হল এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিল। এমনকি সে সকল বেদুঈনদের কতগুলো গোত্রকে মক্কা বিজয়ের সময় এবং ছ্নাইন যুদ্ধে মুসলিমগণের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল এবং তাদেরকে হ্নায়েন যুদ্ধের গণীমতের অংশও প্রদান করা হয়েছিল। আবার মক্কা বিজয় হতে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের সদকা গ্রহণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারা নিয়মিত সদকা ও যাকাত আদায় করেছিল। মূলকথা হচ্ছে, এ কৌশল অবলম্বনের ফলে ঐ তিনটি শক্তি ভেঙ্গে যায় যারা খন্দকের যুদ্ধে মদীনার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল এবং যার ফলে সমগ্র অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা বিষ্নিত হয়েছিল।

এরপর কতগুলো গোত্র বিভিন্ন অঞ্চলে যে গণ্ডগোল ও চক্রান্তমূলক কাজকর্ম আরম্ভ করেছিল মুসলিমগণ খুব সহজেই তাদের আয়ত্ত্বে নিতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকন্তু, এ যুদ্ধের পর বড় বড় শহর ও বিভিন্ন দেশ বিজয়ের পথ প্রশস্ত হতে তরু করে। কারণ, এ যুদ্ধের পর দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ইসলাম ও মুসলিমগণের নিরাপত্তা ও শান্তি স্বস্তির জন্য পুরোপুরি অনুকূল হয়ে ওঠে।

সপ্তম বিজরীর কয়েকটি অভিযান (وَبَعْثُ يَوْ خِلَالِ ذٰلِكَ عِدَّهُ سَرَايَا. وَهَاكَ بَعْضُ تَفْصِيْلِهَا

উল্লিখিত যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সপ্তম হিজরীর শওয়াল মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় মদীনায় অবস্থানকালে তিনি যে সকল অভিযান প্রেরণ করেন তার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল-

১. কুদাইদ অভিযান (৭ম হিজরী সফর কিংবা রবিউল আওয়াল মাস) : বনু মূলাওওয়াহ্ গোত্রকে শায়েস্তার জন্য গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়সীর পরিচালনাধীনে কুদাইদ নামক স্থানে এ অভিযান প্রেরিত হয়। বনু মূলাওওয়াহ বিশ্ব বিন সুওয়াইদের বন্ধুগণকে হত্যা করেছিল। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এ অভিযাত্রী দল রাত্রি বেলা আক্রমণ করে বনু মূলাওওয়াহ গোত্রের অনেক লোককে হত্যা করেন এবং গবাদি পশু খেদিয়ে নিয়ে আসেন। শক্র পক্ষ একটি বড় আকারের বাহিনীসহ মুসলিম বাহিনীকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীর উপর পাল্টা আঘাত হানা। কিন্তু তারা যখন মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি এসে পড়েন তখন প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে প্রাবন দেখা

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১১২ পৃঃ। এ যুদ্ধের বিস্তারিত তথ্যাদির জন্য আরও দ্রষ্টব্য ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২০৩ থেকে ২০৯ পৃঃ। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১১০-১১২ পৃঃ। ফতহুল বারী ৪১৭-১২৮ পৃঃ।

দেয়। এ প্লাবনই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিরক্ষা প্রাচীর হিসেবে কাজ করে। সে সুযোগে মুসলিম বাহিনী নিরাপত্তা ও শান্তির মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করেন।

- ২. **হিস্মা অভিযান (৭ম হিজরী, জুমাদাস সানীয়াহ)** : এ অভিযান সংক্রান্ত আলোচনা রাজন্যবর্গের নিকট পত্রলিখন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।
- ৩. তুরাবাহ্ অভিযান (৭ম হিজরী শা'বান মাস) : এ অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল 'উমার বিন খাতাব এর নেতৃত্বে। এ অভিযানে ত্রিশ জন মুসলিম সৈন্য অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা রাত্রি বেলা সফর করতেন এবং দিবা ভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। এ অভিযানের লক্ষ্যস্থল ছিল বনু হাওয়াযিন। মুসলিম অগ্রাভিযানের খবর পেয়ে বনু হাওয়াযিন পলায়ন করে যার ফলে মুসলিম বাহিনী সেখানে কাউকে না পেয়ে মদীনা ফিরে আসেন।
- 8. ফাদাক অঞ্চল অর্ডিমুখে অভিযান (৭ম হিজরী শাবান মাস) : এ অভিযান প্রেরণ করা হয় বাশীর বিন সা'দ আনসারী আ এন এর নেতৃত্বে বনু মুররার সংশোধন উপলক্ষে। এ অভিযাত্রী দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন। বশীর আ তাদের অঞ্চলে পৌছে ভেড়া, বকরী এবং গবাদি পশু খেদিয়ে নিয়ে মদীনার পথে অগ্রসর হন। কিন্তু রাত্রে শক্রদল তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করে। অভিযাত্রীগণ তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তীর শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা নিরন্ত্র হয়ে পড়েন এবং অবশেষে সকলকেই শাহাদত বরণ করতে হয়। কেবল মাত্র বাশীর আ আহত অবস্থায় জীবিত থাকেন। আহত অবস্থায় তাকে ফাদাকে আনা হয়। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইন্থদীগণের নিকট অবস্থান করেন। সুস্থতা লাভের পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।
- ৫. মাইফা'আহ অভিযান (৭ম হিজরীর রমাযান মাস) । এ অভিযান প্রেরণ করা হয় গালিব বিন আব্দুল্লাহ লাইসীর নেতৃত্বে বনু 'উওয়াল ও বনু আবদ বিন সা'লাবাহর সংশোধন উপলক্ষে এবং বলা হয়েছে যে, জুহায়নাহ গোত্রের শাখা হুরাকাতকে শিক্ষা দানের জন্য। অভিযাত্রীদলের সদস্য সংখ্যা ছিল একশ ত্রিশ।

মুসলিম মুজাহিদগণ সংঘবদ্ধভাবে শক্রদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং যে কেউ মাথা উঁচু করে আক্রমণ প্রতিহত করতে আসে তাকে হত্যা করেন। অতঃপর শক্রপক্ষের গবাদি পশুগুলো খেদিয়ে নিয়ে আসেন। এ অভিযানকালে উসামা বিন যায়দ নাহিক বিন মের্দাসকে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা সত্ত্বেও হত্যা করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (क्ष्ण्य) নিন্দা করে রলেছিলেন,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? 'তুমি তার অন্তর চিরে কেন বুঝবার চেষ্টা করল না সে সত্যবাদী কি মিথ্যাবাদী ছিল?'

৬. খায়বার অভিযান (৭ম হিজরী, শাওয়াল মাস) : এ অভিযান ছিল ত্রিশ জন ঘোড়সওয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি দল। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল এ অভিযান। এ অভিযানের কারণ ছিল, আসীর অথবা বাশীর বিন যারাম মুসলিমগণের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য গাত্বাফানদের একত্রিত করছিল।

মুসলিমগণ যথাস্থানে পৌঁছার পর আসীরকে এ মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে খায়বারের গর্ভনর নিযুক্ত করবেন। তার ত্রিশ জন বন্ধুসহ তাঁদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তাঁরা তাকে উন্ধুদ্ধ করলেন। কিন্তু ক্বারক্বারাহ নিয়ার পৌঁছার পর দু' দলের মধ্যে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ার ফলে আসীর এবং তার ত্রিশ জন সাথী মুসলিমগণের হাতে নিহত হয়। ওয়াক্বিদী এই সারিয়্যাকে খায়বারের কয়েক মাস পূর্বে ৬৯ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৭. ইয়ামন ও জাবার অভিযান (৭ম হিজরী শাওয়াল মাস) : জাবার এর জিম-এ জবর (হরকত) আছে। এটা বনু গাত্বাফান এবং বলা হয়েছে য়ে, বনু ফাযারা ও বনু 'উয়রা এলাকার নাম। বাশীর বিন কা'ব আনসারী ক্রো-কে তিনশ মুসলিম সৈন্যের একটি দলসহ সেখানে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল মদীনার উপর আক্রমণ চালানোর লক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণরত এক বিরাট বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অভিযাত্রী মুসলিম বাহিনী রাত্রিবেলা

পথ চলতেন এবং দিবাভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। শত্রুরা যখন বাশীরের অ্যাভিযানের সংবাদ অবগত হল তখন তারা পলায়ন করল। বাশীরের বাহিনী শত্রুপক্ষের দু' ব্যক্তিকে বন্দী করতে এবং অনেকগুলো গবাদি পশু আয়ত্ত্বে নিতে সক্ষম হন। বন্দী দু'জনকে খিদমতে নাবাবীতে হাজির করা হলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

৮. গা-বা অভিযান : ইমাম ইবনুল কাইয়েয়ম এ অভিযান 'উমরায়ে ক্বাযার পূর্বে ৭ম হিজরীর অভিযানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ অভিযানের মূল কথা হচ্ছে, জুশাম বিন মু'আবিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি অনেক লোকজন নিয়ে গা-বা নামক স্থানে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনু ক্বায়স গোত্রের লোকজনদের একত্রিত করা। এ সংবাদ অবগত হয়ে নাবী কারীম (ক্র্রু) আবৃ হাদরাদ ক্রিন্তু নাত্র দ্বায়স গোত্রের লোকজনদের একত্রিত করা। এ সংবাদ অবগত হয়ে নাবী কারীম (ক্রু) আবৃ হাদরাদ ক্রেন্ত নাত্র দ্বায় নাত্র বিরুদ্ধে মাত্র দুব্দির মাত্র বিরুদ্ধে বলাকায় পৌছে যায়। তারপর আবৃ হাদরাদ একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তাঁর দু সঙ্গী আরেক স্থানে অবস্থান নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকেন। এদিকে গোত্রের প্রধান অনেক বিলম্বে আগমন করলেন এমনকি এশার ওয়াক্ত গত হলো। অতঃপর তাদের সর্দার একাকী বের হয়ে হাদরাদ এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার বক্ষপ্রল লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে যায় এবং তার বাক রুদ্ধ হয়ে গেলে হাদরাদ তার মন্তক ছিন্ন করে। তারপর হাদরাদ একদিক হতে শক্র বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাকবীর ধ্বনী দেন এবং তার পর সাথীদ্বয়ও অন্যদিক হতে তাকবীর ধ্বনী দিয়ে আক্রমণ করেন। হাদরাদ ক্রিট, ভেড়া ও ছাগল খেদিয়ে নিয়ে আসেন। ব

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৪৯-১৫০ পৃঃ এ অভিযানগুলো বিস্তাারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২২৯-২৩১ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৪৮-১৫০ তালকীহুল ফুহুম, টীকাসহ ৩১ পৃঃ আব্দুল্লাহ নাজদী লিখিত সীরাত গ্রন্থের ৩২২-৩২৪ পৃঃ।

## केर्ते विक्यां कायां 'उमजार

ইমাম হাকিম বলেছেন, এ সংবাদ ধারাবাহিকতার সঙ্গে প্রমাণিত যে, যখন যুল ক্বা'দাহর চাঁদ দেখা গিয়েছিল, তখন নাবী কারীম (ক্রু) সাহাবাবৃন্দের (緣) প্রত্যেককেই ক্বাযা হিসেবে নিজ নিজ 'উমরাহ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। যাঁরা হুদায়বিয়াহ'তে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই 'উমরাহ আদায়ে শরীক হবেন, কেউ পিছনে থাকবেন না। এ প্রেক্ষিতে (সে সময়) যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁরা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই যাত্রা করেন। হুদায়বিয়াহ'তে উপস্থিত ছিলেন না এমন কিছু সংখ্যক লোকও 'উমরাহ আদায়ের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে বের হন। এভাবে 'উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বহির্গত লোকের সংখ্যা ছিল দু' হাজার। মহিলা এবং শিশুরা ছিল এ সংখ্যার অধিক।

রাসূলে কারীম (১৯৯০) এ সময়ে 'উওয়াইফ বিন আযবাত্ব দীলী বা আবৃ রুহ্ম গিফারী (১৯৯০)—কে মদীনায় তাঁর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন ৬০টি উট এবং সে সব দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়ুক্ত করেছিলেন নাজিয়া বিন জুন্দুব আসলামী (১৯৯০)—কে। যুল হুলাইফাতে 'উমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধলেন এবং লাব্বায়িক ধ্বনি উঁচু করলেন। নাবী কারীম (১৯৯০)—এর সঙ্গে মুসলিমরাও লাব্বায়িক পড়লেন। মুশরিকদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কায় কাফেলার লোকজনদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং যুদ্ধ সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের সঙ্গে নেয়া হয়েছিল। ইয়া'জুজ নামক উপত্যকায় পৌছার পর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ বর্ম, ঢাল, তরবারী, তীর, বর্শা সব কিছু রেখে দেয়া হল এবং ওগুলো তত্ত্বাবধানের জন্য আওস বিন খাওলী আনসারী (১৯৯০)—কে ২০০ লোকসহ নিযুক্ত করা হল। আরোহীগণ অস্ত্র ও খাপে রক্ষিত তরবারী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

মঞ্চায় প্রবেশের সময় রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ক্বাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন। মুসলিমগণ তরবারীগুলো কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং রাস্লে কারীম (ﷺ)-কে সকলের মধ্যস্থলে রেখে লাব্বায়িক ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন।

মুশরিকরা মুসলিমগণের এ অগ্রাভিযানকে একটি তামাশা সুলভ ব্যাপার মনে করে তা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরে হয়ে এসে কা'বাহ গৃহের উত্তর দিকে অবস্থিত কু'আইক্বি'আন নামক পাহাড়ের উপর গিয়ে বসেছিল এবং কথোপকথন সূত্রে তারা পরস্পর বলাবলি করছিল যে, 'তোমাদের নিকট এমন একটি দল আসছে ইয়াসরিবের অর্থাৎ মদীনার জুর যাদের একদম নষ্ট করে দিয়েছে।' এ কারণে নাবী কারীম (১৯) সাহাবীগণ (৯)-কে এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, প্রথম তিনটি চক্কর যেন তাঁরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শেষ করেন। ক্রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্বাভাবিক অবস্থায় অতিক্রম করবে। সাত চক্করে দৌড় পালন করার নির্দেশ শুধুমাত্র রহমত ও মমত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই দেন নি, বরং উল্লেখিত নির্দেশ প্রদানের অভিপ্রায় এই ছিল যে, মুশরিকগণ নাবী কারীম (১৯)-এর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করুক। ও ছাড়া রাস্লুল্লাহ (১৯) সাহাবীগণ (৯)-কে ইযতিবার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। ইযতিবার অর্থ হচ্ছে, ডান কাঁধ খোলা রাখা এবং গায়ের চাদরখানা ডান বগলের নীচ দিয়ে অতিক্রম করিয়ে অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিক হতে তার দ্বিতীয় কোণটি বাম কাঁধের উপর নিয়ে নেয়া।

রাসূলে কারীম (১৯) সেই গিরিপথ ধরে মক্কায় প্রবেশ করলেন যা হাজ্নের দিকে বের হয়েছে। নাবী কারীম (১৯)-কে দেখার জন্য মুশরিকগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তিনি একটানা 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করে চলছিলেন। অতঃপর হারামে পৌছে তিনি নিজ লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা'বাহ ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। মুসলিমগণও কা'বাহ ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। ঐ সময় আব্দুল্লাহ বিন

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫০০ পৃঃ।

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৫১ পৃঃ।

<sup>ँ</sup> সহীহুদ বুখারী ১ম খণ্ড ১১৮ পূ, ২য় খণ্ড ৬১০-৬১১পৃঃ, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৪১২ পৃঃ।

রাওয়াহা ( তরবারী কাঁধে ঝুঁলিয়ে রাসূলে করীম ( )এর আগে আগে গমন করছিলেন এবং যুদ্ধাবৃত ছন্দের নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন-

বর্ণনা সমূহের মধ্যে উল্লেখিত কবিতাগুলো এবং তার বিন্যাস সম্পর্কে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলোকে আমি একত্রিত করে দিয়েছি।

خلوبني الكفار عنسبيله خلوا فكل الخيرفي رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله بأن خير القتال في سليله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليه

আর্থ : 'কাফিরগণের পুত্র! এদের পথ ছেড়ে দাও। পথ ছেড়ে দাও এই জন্য যে, যাবতীয় কল্যাণ তাঁর পয়গদ্বত্বে রয়েছে। রহমান স্বীয় কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ সহীফা সমূহের মধ্যে যা তাঁর পয়গদ্বরের উপর পাঠ করা হয়। হে আমার প্রতিপালক! আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তা গ্রহণ করা সত্য বলে আস্থা পোষণ করছি যে, ঐ নিহত হওয়াই সর্বোত্তম যা আল্লাহর পথে হয়। আজ আমরা তাঁর কোরআন অনুযায়ী তোমাদেরকে এভাবে মারব যে মাথার খুলি মাথা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বন্ধুকে বন্ধু হতে বেখবর করে দেবে।'

আনাস ( ) এর বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে, এ প্রেক্ষিতে 'উমার বিন খাত্তাব ( ) বললেন, 'ওহে রাওয়াহার পুত্র! তুমি রাসূলে কারীম ( ) এর সামনে এবং আল্লাহর পবিত্র ও মর্যাদামণ্ডিত স্থানে কবিতা আবৃত্তি করছ?'

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তখন বললেন, (خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَـضْجِ النَّبْـلِ) "হে 'উমার! ওকে আবৃত্তি করতে দাও। কারণ, এটা তাদের জন্য বর্শার আঘাত হতেও অধিক তীক্ষ্ণ।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ দৌড় দিয়ে তিন চক্কর শেষ করলেন। তা প্রত্যক্ষ করে মুশরিকগণ বলতে থাকল, তোমরা যে ধারণা করেছ, এ সকল লোকজন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তাতো সঠিক নয়<sup>২</sup> বরং এরা সাধারণ লোকজন হতেও অধিক শক্তিশালী।

আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে নাবী কারীম (ﷺ) সাফা'ও মারওয়ার সা'ঈ করলেন। ঐ সময়ে নাবী কারীম (ﷺ)-এর কুরবানীর পশু মারওয়া পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সা'ঈ শেষে বললেন, 'এটা হচ্ছে কুরবানীর জায়গা এবং মক্কার সমস্ত জায়গা কুরবানীর স্থান। এরপর মারওয়ার নিকটে পশুগুলোকে কুরবানী করে দিলেন। অতঃপর মাথা মুগুন করলেন। সাহাবগণও (﴿﴿) অনুরূপ করলেন। এরপর কিছু সংখ্যক লোককে ইয়াজুজ পাঠিয়ে দেয়া হল। উদ্দেশ্য ছিল এঁরা সেখানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্রগুলোকে তত্ত্বাবধান করবেন এবং যাঁরা এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা 'উমরাহ পালন করবেন।

রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করলেন। চতুর্থ দিবসে যখন সকাল হল তখন মুশরিকগণ 'আলী ১৯৯০ এর নিকট এসে বলল, 'তোমাদের সঙ্গীকে বল তিনি যেন এখান থেকে চলে যান। কারণ, সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এরপর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) মক্কা থেকে বেরিয়ে এসে সারেফ নামক স্থানে অবতরণ করে অবস্থান করলেন।

<sup>े</sup> তিরমিয়ী- 'আদব ও অনুমতি' অধ্যায় কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড ১০৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহীহ মুসলিম ১ম <del>খণ্ড</del> ৪১২ পুৎ

মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার প্রাক্কালে নাবী কারীম (১)-এর পিছনে পিছনে হামযাহ ()-এর কন্যাও 'চাচা, চাচা' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে এসে পড়ল। 'আলী () তাকে কোলে তুলে নিলেন। এরপর তার সম্পর্কে 'আলী, জা'ফার এবং যায়দের মধ্যে বিতর্ক হয়ে গেল। প্রত্যেকেই দাবী করছিল যে, তিনি তার লালন পালনের জন্য অধিক দাবীদার। নাবী কারীম (১) জা'ফারের অনুকূলে মীমাংসা করলেন। কারণ, জা'ফারের স্ত্রী ছিলেন এ মেয়েটির খালা।

উল্লেখিত 'উমরাহ পালনকালে নাবী কারীম (﴿) মায়মুনাহ বিনতে হারিস 'আমিরিয়াহ ল্লা-কে বিবাহ করেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌছার পূর্বে রাস্লুল্লাহ (﴿) জা'ফার বিন আবৃ ত্বালিবকে মায়মুনাহ শুল্লা-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত দায়দায়িত্ব 'আব্বাসকে সমর্পণ করেছিলেন। কারণ, মায়মুনাহর বোন উম্মুল ফযল ছিলেন তাঁর স্ত্রী। 'আব্বাস (﴿) নাবী কারীম (﴿) –এর সঙ্গে মায়মুনাহর বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। অতঃপর মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনের সময় নাবী (﴿) আবৃ রা'ফেকে পিছনে রেখে যান যেন তিনি মায়মুনাহ শুল্লা-কে সওয়ারীর উপর আরোহন করিয়ে তাঁর খিদমতে নিয়ে যান। যখন সারেফ নামক স্থানে পৌছলেন তখন নাবী পত্নী মায়মুনাহ শুল্লা-কে তাঁর খিদমতে পৌছে দেয়া হল।

উল্লেখিত 'উমরাহকে 'উমরায়ে ক্বাযা' এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, তা 'উমরায়ে হুদায়বিয়াহর ক্বাযা হিসেবেই আদায় করা হয়েছিল। অথবা হুদায়বিয়াহর সন্ধিচুক্তির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তা পালন করার কারণে (এ ধরণের সন্ধি বা আপোষকে আরবীতে ক্বাযা বা মুক্বাযাত বলা হয়ে থাকে)। দ্বিতীয় কারণটিকে মুহাঞ্জিক্বীনে কেরাম অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এ 'উমরাহ চারটি নামে পরিচিত আছে যথা-'উমরায়ে ক্বাযা, 'উমরায়ে ক্বাযিয়া, 'উমরায়ে ক্বিসাস এবং 'উমরায়ে সুল্হ্।"

আরও কতগুলো অভিযান : ক্রাযা 'উমরাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কয়েকটি অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। সেগুলো হলো :

3. ইবনে আবুল "আওজা' অভিযান (৭ম হিজরীর যুল হিজ্জাহ মাসে সংঘটিত) (سَرِيّةُ ابْنِ أَبِيْ الْعَوْجَاء) : বনু সুলাইম গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে রাস্লে কারীম (ﷺ) আবুল 'আওজার নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দল প্রেরণ করেন। বনু সুলাইমকে যখন ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয় তখন তারা উত্তরে বলল, 'তোমরা যে কথার দাওয়াত দিছে আমাদের তার কোনই প্রয়োজন নেই।' অতঃপর তারা মুসলিমগণের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ যুদ্ধে আবুল 'আওজা আহত হন। মুসলিমগণ শক্রদলের দু' জনকে বন্দী করতে সক্ষম হন।

خ. গালিব বিন আব্দুল্লাহ অভিযান (৮ম হিজরীর সব্দর মাসে সংঘটিত) ( سَرِيَّةُ غَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَصَابِ بَ سَعْدٍ بِفَدَكِ : দু'শ লোকের সমন্বয়ে গঠিত দলের সঙ্গে তাঁকে ফাদাক অঞ্চলে বাশীর বিন সা'দের বন্ধুদের শাহাদত স্থলে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা শক্রদের পশুসম্পদ হস্তগত করেন এবং একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করেন।

৩. যাত-ই-আত্পাহ অভিযান (৮ম হিজরীর রবিউর মাসে সংঘটিত) (سَرِيَّةُ ذَاتِ أُطْلَح) : এ অভিযানের বিবরণ হচ্ছে, বনু কুযা'আহ মুসলিমগণের আক্রমণের উদ্দেশ্যে বড় একটি দলকে একত্রিত করেছিল। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) যখন এ ব্যাপারটি অবগত হলেন তখন কা'ব বিন 'উমাইরের ﴿﴿﴿﴿﴾) নতৃত্বে মাত্র পনের জন সাহাবী (﴿﴿﴿﴾)-এর

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৫২ পৃঃ।

<sup>ै</sup> যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৭২ পৃঃ। ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫০০ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> যাদুদ মা'আদ ১ম খণ্ড ১৭২ পৃঃ, এবং ফডহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫০০ পৃঃ।

একটি দলকে সেখানে প্রেরণ করেন। সাহাবীগণ তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যানের পর তীর দ্বারা ছিদ্র করে সকলকে শহীদ করে। মাত্র একজন জীবিত ছিলেন যাকে নিহতদের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়।

8. যাত-ই-ইরক্ অভিযান (৮ম হিজরী রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত) : (سَرِيَّهُ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى بَنِيْ هَوَازِنَ) এ অভিযানের কারণ হচ্ছে, বনু হাওয়াযিন গোত্র বার বার শক্রপক্ষকে সাহায্য করছিল। কাজেই তাদের শায়েস্তা করার জন্য ৫০ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে শুজা' বিন অহাব আসদীর ( নত্ত্বে প্রেরণ করা হয়। মুসলিমগণের সঙ্গে শক্রদের যুদ্ধ হয়ন। তবে শক্র পশু সম্পদ মুসলিমগণের হস্তগত হয়। ব

রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৩১ পৃঃ। 'ঐ এবং তালকিহুল ফুহুম ৩৩ পৃঃ (টীকা)।

## مَعْرِكَةُ مُؤْتَة মুতাহ যুদ্ধ

মুতাহ হচ্ছে জর্দান অঞ্চলে 'বালক্বা' নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। সেখান হতে বায়তুল মুক্বাদাস দু' মনজিল ভ্রমণ পথের দূরত্বে অবস্থিত। আলোচ্য যুদ্ধ এ স্থানে সংঘটিত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় মুসলিমগণের সামনে এটাই ছিল সব চেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং এ যুদ্ধ ছিল পরবর্তী পর্যায়ের খ্রিষ্টান দেশসমূহ বিজয়ের পূর্ব সূত্র। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে।

#### युष्कत कात्रन (سَبَبُ الْمَعْرِكَةِ) :

এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হারিস বিন 'উমায়ের আঘদী ﴿ﷺ—)-কে একটি পত্রসহ বুসরার শাসকের নিকট প্রেরণ করেন এবং তদানীন্তন রোম স্মাটের গর্ভণর শুরাহবিল বিন 'আম্র গাস্সানী যিনি 'বালক্বা' নামক স্থানে নিযুক্ত ছিলেন তিনি হারিস ﴿ﷺ—)-কে বন্দী করার পর শক্ত করে বেঁধে হত্যা করেন।

প্রকাশ থাকে যে, রাষ্ট্রীয় দৃত এবং সংবাদ বাহকদের হত্যা করার ব্যাপারটি সব চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ এবং জঘন্যতম অপরাধ। এ ধরণের কাজ ছিল যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, বরং বলা যায় যে, তার চেয়েও ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ সংবাদ অবগত হলেন তখন তাঁর সামনে অনভিপ্রেত এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল। মুসলিমগণের পক্ষে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। এ উদ্দেশ্যে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তিনি প্রস্তুত করে নিলেন। এবং এটাই ছিল সব চেয়ে বড় ইসলামী যোদ্ধা বাহিনী। এর পূর্বে আহ্যাব যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে মুসলিমগণের এত বড় বাহিনী সংগঠিত হয় নি।

'সৈন্য পরিচালকগণ এবং রাস্পুল্লাহ (﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ

রাস্লুল্লাহ (ﷺ) জায়েদ বিন হারিসাহকে এ সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং অসিয়ত করেন যে, যায়দকে যদি শহীদ করা হয় তবে জা'ফার এবং জা'ফারকে শহীদ করা হলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবেন। সৈন্যদলের জন্য সাদা পতাকা বেঁধে তা যায়দের হাতে দিলেন। অতঃপর সৈন্যদলের উদ্দেশ্যে নিমুবর্ণিত উপদেশাবলী প্রদান করলেন।

যে জায়গায় হারিস বিন 'উমায়েরকে শহীদ করা হয়েছে তথায় উপস্থিত হয়ে তথাকার অধিবাসীগণের নিকট প্রথমে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেটা হবে উত্তম। অন্যথায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তিনি আরও বললেন,

(اُغْرُوْا بِشِمِ اللهِ، فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، لَا تَغْدِرُوْا، وَلَا تَغْلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيَدًا وَلَا اِمْرَأَةً، وَلَا كَبِـيْرًا فَانِيًا، وَلَا مُنْعَزِلًا بِصَوْمَعَةٍ، وَلَا تَقْطَعُوا خَمَّلًا وَلَا شَجَرَةً، وَلَا تَهْدِمُوْا بِنَاءً).

আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে, আল্লাহর সঙ্গে কুফরকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সাবধান! অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না, আমানতের খিয়ানত কর না, শিশু মহিলা, বৃদ্ধ এবং গীর্জায় অবস্থানরত পুরোহিতদের হত্যা কর না,খেজুর কিংবা অন্য কোন বৃক্ষ কর্তন কর না এবং বাড়ি ঘর ও দালানকোঠা বিনষ্ট কর না ৷<sup>8</sup>

<sup>ু</sup> যাদুল মা আদ ২য় খণ্ড ১৫৫ পৃঃ, ফতহুলবারী ৭ম খণ্ড ৫১১ পৃঃ।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী শাম রাজ্যে মৃতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

<sup>়</sup> শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মুখতাসারুস সীরাহ ৩২৭ পৃঃ।

<sup>ి</sup> পূর্বোক্ত এবং রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৭১ পৃঃ।

रेंअनामी रिनामलित यां विष् वायुमुद्वार विन ताखसारात कन्मन ( عَبْدِ اللهِ وَبُكَاءُ عَبْدِ اللهِ ) : (بَن رَوَاحَةَ

ইসলামী সৈন্যদল যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল তখন লোকেরা এসে রাসূলে কারীম ( ক্রি) কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতিদেরকে বিদায়ী সালাম জানালেন। ঐ সময় অন্যতম সেনাপতি রাওয়াহা ক্রন্দন করতে লাগলেন। জনগণ বললেন, 'আপনি কেন ক্রন্দন করছেন?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'দেখ, আল্লাহর শপথ! এর কারণ পৃথিবীর মায়া মহব্বত কিংবা তোমাদের সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক এ জন্য নয়, বরং আমি রাসূলে কারীম (ﷺ)-কে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত পড়তে শুনেছি যাতে জাহান্নামের উল্লেখ আছে। আয়াতটি হচ্ছে:

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জাহান্নাম অতিক্রম করতে হবে না, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য ফায়সালা।'[মারইয়াম (১৯) : ৭১]

আমি জানি না যে, জাহান্নামের নিকট আগমনের পর কেমন করে ফিরে আসতে পারব?

অন্যেরা বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গী হয়ে নিরাপত্তা দান করবেন, আপনার পক্ষ হতে শক্রদের প্রতিহত করবেন, আপনাকে সওয়াব দ্বারা পুরস্কৃত করবেন এবং ফিরে এসে গণীমত দান করবেন। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা আবৃত্তি করলেন:

> لكنني أسأل الرحمن مغفرة \*\* وضربة ذات فرع تقذف الزبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة \*\* بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدثي \*\* أرشده الله من غاز وقد رشدا

আর্থ: 'কিন্তু আমি দয়ালু আল্লাহর নিকট ক্ষমা এবং হাড় কোঁকড়ান, মস্তিষ্ক বিদীর্ণকারী তরবারীর কর্তন অথবা কোন বর্শা পরিচালনাকারীর হাতগুলো, নাড়িভূঁড়িসমূহ এবং কলিজার উপর অতিক্রমকারী বর্শার আঘাতের প্রার্থনা করছি। যাতে লোকজনেরা যখন আমার কবরের পাশ দিয়ে যাত্রা করবে তখন যেন তারা বলে কী আন্চর্য এ সেই গাজী যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দিয়েছিলেন এবং যিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এরপর সৈন্যদল যাত্রা শুরু করলেন। রাস্লে কারীম (ﷺ) এঁদের অনুসরণ করে সান্নায়াতুল অদা' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন এবং সেখান হতে তাদের আলবিদা (বিদায়) বলেন।

: (تَحَرَّكُ الْجِيْشِ الْإِسْلَابِيْ، وَمُبَاغَتَتُهُ حَالَة رَهِيْبَة) रिमामलात आगमन এवर रुठां९ खरानक अवश्वंत अभूतीन (جَرَك الجَيْشِ الْإِسْلَابِيْ، وَمُبَاغَتَتُهُ حَالَة رَهِيْبَة)

ইসলামী সৈন্যদল উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মা'আন নামক স্থানে পৌছেন। এ স্থানটি উত্তর হিজাযের সন্নিকটে শামী (জর্দানী) অঞ্চলে অবস্থিত। মুসলিম বাহিনী এখানে শিবির স্থাপন করেন। মুসলিম বাহিনীর গোয়েন্দাগণ সংবাদ পরিবেশন করেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্ত্ল বালক্বা' নামক অঞ্চলের মাআব নামক স্থানে এক লক্ষ রোমান সৈন্যসহ অবস্থান করেছেন এবং লাখম ও জুযাম বালক্বাইন ও বাহরা এবং বালী (আরবের বিভিন্ন গোত্র) গোত্রের অতিরিক্ত এক লক্ষাধিক সৈন্য তাদের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে।

भा' आन नामक ছানে পরামর্শ বৈঠক (پَمَعَانِ) :

মুসলিমগণের ধারণায় এ চিন্তা মোটেই ছিল না যে, যুদ্ধপ্রিয় এরূপ এক বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন তাঁদের হতে হবে। এ দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করার পরে হঠাৎ এ সমস্যার মুখোমুখী হয়ে তাঁরা চিন্তায় একদম জর্জরিত

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৩৭৩-৩৭৪ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ মুখতাসারুস সীরাহ ৩২৭ পৃঃ।

হয়ে পড়লেন। তাঁদের সামনে এখন যে প্রশ্নটি সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল তা হচ্ছে, দু' লক্ষ সৈন্যের সমূদ্র সমতুল্য এ বিশাল বাহিনীর সঙ্গে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁরা মোকাবালা করবেন কিনা। চিন্তায় চিন্তায় তাঁরা যেন অস্থির ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন এবং দারুন দুশ্চিন্তা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দু' রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করলেন। কিছু সংখ্যক মুজাহিদ এ রকম একটি চিন্তাভাবনা করছিলেন যে, একটি পত্র লিখে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ (ক্ষেট্র)-কে অবহিত করা হোক। এর ফলে তাঁর নিকট থেকে সঠিক নির্দেশনা লাভ কিংবা অধিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনা থাকবে।

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ( এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, 'হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহর কসম! যে ব্যাপারটিকে আপনারা ভয় করছেন সেটি হচ্ছে সেই শাহাদত যার খোঁজে আপনারা বের হয়েছেন। এটা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন যে, শক্রর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সৈন্য সংখ্যা, শক্তি কিংবা সমরাক্রের আধিক্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে, যার দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই, চলুন আমরা অগ্রসর হই। আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের জন্য রয়েছে দুটি কল্যাণ এবং এর যে কোন একটি আমরা পাবই। আমরা বিজয়ী হলে বিজয়ের সম্মান লাভ করব, আর যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করব।' অবশেষে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার প্রস্তাবকৃত কথার উপর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

## । (الجِيْشُ الْإِسْلَامِيْ يَتَحَرَّكُ خُوَ الْعَدُو) শক্রদের আক্রমণ :

মূল কথা, ইসলামী সৈন্যদল মা'আন নামক স্থানে দু' রাত্রি অতিবাহিত করার পর শক্রদের আক্রমণ করেন এবং 'বালক্বা' নামক জায়গায় একটি বস্তিতে, যার নাম ছিল 'শারিফ', হিরাক্লের সৈন্যদের সম্মুখীন হন। এরপর শক্রু সৈন্য আরও নিকটবর্তী হলে মুসলিম সৈন্যগণ মুতাহ নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর সৈন্যদের শৃঙ্খলা বিন্যাস করা হয়। ডান বাহুতে কুত্বাহ বিন ক্বাতাদাহ 'উযরী (ত্র্রা)-কে এবং বাম বাহুতে 'উবাদাহ বিন মালিক আনসারী (ত্রা)-কে নিযুক্ত করা হয়।

## : (بدَايَةُ الْقِتَالِ، وَتَنَاوُبُ الْقَوَادِ) युष्कांत्रष्ठ এবং সেনাপতিগণের পর পর শাহাদত বরণ

এরপর মুতায় দু' দলের মধ্যে মুখোমুখী সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে অত্যন্ত সাধারণ অস্ত্র সম্ভার সজ্জিত মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য, অন্যপক্ষে উন্নত সমর সাজে সজ্জিত দু' লক্ষ সৈন্য। এ যুদ্ধ ছিল সৈন্য সংখ্যা এবং সাজ-সরঞ্জামের দিক থেকে এক অকল্পনীয় অসম যুদ্ধ। সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়াভিভূত হয়ে লক্ষ্য করছিল এর গতি প্রকৃতি। কিন্তু যখন ঈমানের বসন্তকালীন হাওয়া প্রবাহিত হয় তখন ঠিক সে রকম বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ হয়ে যায়।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর পরম প্রিয় যায়দ বিন হারিসাহ ﷺ সর্ব প্রথম পতাকা গ্রহণ করেন এবং এমন উদ্দীপনা ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন যে, ইসলামী বাজপক্ষীদের ছাড়া অন্য কোথাও আর এর নজীর পাওয়া যায় না। অমিত বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন এবং যুদ্ধ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর যুদ্ধোন্মাদনার এক পর্যায়ে শক্রপক্ষের বর্শা বিদ্ধ হয়ে শাহাদতের পেয়ালায় অমৃত পান করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এরপর পালা ছিল জা'ফার ক্রিল্লা-এর। অনতিবিলমে তিনি পতাকা উঠিয়ে নিলেন এবং পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। যুদ্ধ যখন পূর্ণ মাত্রায় পৌছল তখন তিনি তাঁর লাল-কালো ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়লেন। ঘোড়ার পাসমূহ কর্তন করে দিলেন এবং আঘাতের পর আঘাত হেনে বাধা দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে শক্রর আঘাতে তাঁর দক্ষিণ হাতটি কর্তিত হয়ে পড়ল। এরপর বাম হাত দ্বারা পতাকা ধারণ পূর্বক তাকে উর্ধেব উত্তোলিত অবস্থায় রাখার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তাঁর বাম হাতও কর্তিত হল। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাতের অবশিষ্টাংশ দ্বারা বুকের সঙ্গে পতাকা জড়িয়ে ধরে যতক্ষণ না শাহাদতের পেয়ালা পান করলেন ততক্ষণ পতাকা সমুনুত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন।

বলা হয়েছে যে, একজন রোমীয় তাঁকে এমনভাবে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছিল যে, তাতে তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাই দু' হাতের বিনিময়ে জান্নাতে তাঁকে দু'টি হাত প্রদান করেছেন যার ফলে তিনি যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াতে পারছেন। এ জন্য তাঁকে জা'ফার ত্বাইয়ার এবং 'যুল জানাহাইন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর উপাধিসহ নাম হয়েছে জা'ফার ত্বাইয়ার যুল জানাহাইন বা দু' পাখা বিশিষ্ট উড়ন্ত জা'ফার (ত্বাইয়ার অর্থ উড়ন্ত এবং যুল জানাহাইন অর্থ দু' বাহু বিশিষ্ট)।

ইমাম বুখারী (রঃ) নাফি'র বরাতে ইবনু 'উমার ক্রি হতে বর্ণনা করেছেন যে, মুতাহ যুদ্ধের দিন জা'ফার ক্রি-এর শাহাদতের পর তাঁর শরীরে বর্শা ও তরবারীর ৫০টি আঘাত গণনা করেছিলাম। এসবের মধ্যে একটি আঘাতও পিছন দিক থেকে লাগেনি।

অন্য এক সূত্রের ভিত্তিতে ইবনু 'উমার 🚎 হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি সে যুদ্ধে মুসলিমগণের সঙ্গে ছিলাম। জা'ফার বিন আবৃ ত্বালিবের খোঁজ করতে গিয়ে আমরা তাঁকে শাহাদতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পেলাম। আমরা তাঁর দেহে বর্শা এবং তীরের নক্ষইটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করলাম।

নাফি' হতে ইবনে 'উমার ( )এর বর্ণনায় আরও অতিরিক্ত এ কথাগুলো আছে যে, 'এ আঘাতের চিহ্নগুলো আমরা তাঁর শরীরের সামনের দিকে পেলাম।"

এভাবে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করার পর জা ফার 🕽 শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (क्क) পতাকা ধারণ করে নিজের ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং তাঁর সঙ্গে মোকাবালা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে নীচের কবিতার চরণগুলো আবৃত্তি করতে থাকলেন,

আর্থ : 'হে আত্মা! আমি শপথ করছি যে, তুমি অবশ্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতরণ করবে, ইচ্ছেয় কিংবা অনিচ্ছায় হোক যদি লোকেরা যুদ্ধরত থাকে এবং বর্শা পরিচালনা করতে থাকে তাহলে আমি তোমাকে জান্নাত হতে কেন পশ্চাদপসরণ করতে দেখছি।'

এরপর তিনি প্রতিদ্বন্ধিতায় অবতরণ করেন। এমতাবস্থায় তাঁর চাচাত ভাই মাংসযুক্ত একটি হাড় নিয়ে আসেন এবং বলেন, এ দ্বারা আপন পৃষ্ঠদেশ শক্ত করে নাও। কারণ এ দিবসে তোমাকে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তিনি হাড়টি নিয়ে একবার কামড়ালেন তারপর তা ফেলে দিয়ে তরবারী ধরলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।

## ः (الرَّايَةُ إِلَى سَيْفِ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ) अोखां, जाहारित उरलां प्रांतनम्रहत संग टराज अक जरनां प्रांत होए

ওই সময় বনু 'আজলান গোত্রের সাবিত বিন আক্রাম নামক এক সাহাবী লাফ দিয়ে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে বললেন, 'হে মুসলিম ভ্রাতাগণ! আমাদের মধ্য হতে কোন এক জনকে সেনাপতি নির্বাচিত করে নাও।' সাহাবীগণ (緣) বললেন, 'আপনি এ দায়িত্ব পালন করুন।'

এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'এ দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' এ প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ (緣) খালিদ বিন ওয়ালীদকে সেনাপতি মনোনীত করেন। সেনাপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। সহীহুল বুখারীতে খালিদ বিন ওয়ালীদ নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, 'মৃতাহ যুদ্ধের দিন আমার হাতে ৯টি তলোয়ার ভেঙ্গেছিল এবং ইয়ামানের তৈরি মাত্র একটি ছোট

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী শাম রাজ্যে মৃতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> ঐ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড ৫১২ পৃঃ। বাহ্যত দৃ' হাদীসে সংখ্যার পার্থক্য পরিদৃষ্ট হচ্ছে, সামঞ্জস্য বিধান হেতু বলা হয়েছে যে, তীরের আঘাত হিসেবে ধরার কারণে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্র: ফতহুল বারী)।

তলোয়ার হাতে অবশিষ্ট ছিল। স্বন্য এক বর্ণনায় তাঁর বিবরণটি এভাবে রয়েছে যে, 'মুতাহ যুদ্ধের দিন আমার হাতে ৯ খানা তরবারী ভেঙ্গে যায় এবং মাত্র এক খানা ইয়ামানী তরবারী অবশিষ্ট থাকে। ই

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধের ময়দান থেকে কোন খবর না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। এমন সময় ওহীর মাধ্যমে তাঁকে খবর দেওয়া হয় যে,

পতাকা হাতে যুদ্ধ করতে গিয়ে যায়দ স্টো শহীদ হয়েছেন। অতঃপর জা'ফার স্ট্রা পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান। তাঁর শাহাদত বরণের পর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহ পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়ে যান।

এ সংবাদ অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (💨)-এর চক্ষুযুগল অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলার তলোয়ারসমূহের মধ্য হতে এক তলোয়ার পতাকা হাতে নিয়ে অমিত বিক্রমে এমনভাবে যুদ্ধ করতে থাকেন যে, আল্লাহ মুসলিমগণকে বিজয়ী করেন।

#### यु (क्वे शिक्र शिक्र शिक्ष (نِهَايَةُ الْمَعْرِكَةِ)

জীবন বাজী রেখে যতই বীরত্ব এবং সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করুক না কেন এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, অত্যন্ত রণ পিপাসু ও রণ কুশলী বিশাল রোমীয় বাহিনীর মোকাবালায় মুসলিমগণের ছোট্ট একটি বাহিনী পর্বতের ন্যায় অটল থাকবে এবং তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল খালিদ বিন ওয়ালীদের রণ প্রজ্ঞা ও রণ নৈপুণ্য। মুতাহ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা থেকে সম্মানের সঙ্গে বের করে আনার ব্যাপারে তিনি যে রণ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে এবং প্রত্যেক মুসলিমগণের জন্য তা গর্ব ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, যুদ্ধের প্রথম দিন খালিদ বিন ওয়ালিদ রোমীয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বক্ষণই অটল থাকেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমন এক রণ কৌশল অবলম্বন করেন যা রোমীয়গণের মনে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ভীতির সঞ্চার করে এবং অত্যন্ত দক্ষতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে মুসলিম বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করে নিতে সক্ষম হন। তাঁর এ রণ কৌশলের কারণেই রোমীয় বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করার সাহস পায়নি। সৈন্য সংখ্যার ব্যাপারে এ যুদ্ধ ছিল দারুণ অসম দু' পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। কাজেই, মুসলিমগণের সসন্মানে পশ্চাদপসরণ ছিল অনিবার্য। কিন্তু পশ্চাদপসরণের ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের পশ্চাদ্ধাবনের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদ ক্ষ্মি শত্রুদেরকে পশ্চাদ্ধাবনের প্রশুধ্বতা থেকে শুধু যে বিরত রেখেছিলেন তাই নয় বরং তারা কিছুটা ভীত সন্ত্রপ্ত হয়ে পড়েছিল।

তাঁর পরিবর্তিত রণ কৌশলের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় দিবসে প্রভাতে তিনি নতুন এক ধারায় তাঁর বাহিনীকে বিন্যন্ত করে নেন। এ বিন্যাস সাধন করতে গিয়ে তিনি সম্মুখ ভাগের দলকে পশ্চাদ ভাগে এবং পশ্চাদ ভাগের দলকে সম্মুখ ভাগে, ডান পাশের দলকে বাম পাশে এবং বাম পাশের দলকে ডান পাশে স্থানান্তরিত করেন। পরিবর্তিত বিন্যাস ধারা প্রত্যক্ষ করে শক্র চমকিত হয়ে ভাবল যে তাঁরা নতুনভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে। এর ফলে তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল। এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ (আই) সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যন্ত মুসলিম বাহিনীকে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে সরিয়ে নিতে শুক্র করেন।

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> সহী**হুল বুখা**রী শাম রাজ্যে মৃতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

<sup>े</sup> সহীন্ত্রল বুখারী শাম রাজ্যে মৃতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> সহীহুল বুখারী শাম রাজ্যে মৃতা যুদ্ধ সম্পর্কিত অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

কিন্তু রোমীয়গণ এই ভেবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল না যে, মুসলিমগণ হয় তো এমন এক কৌশল অবলম্বন করেছেন যার মাধ্যমে তাদের রোমীয়রা মরু প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে এবং তেমনি যদি হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে দারুণ দুর্বিপাকে নিপতিত হতে হবে। এর ফলে রোমীয়গণ মুসলিমগণকে পশ্চাদ্ধাবন করার পরিবর্তে নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রস্থান করল। এ দিকে মুসলিমগণ নিরাপদে পশ্চাদপসরণ ক'রে মদীনা প্রত্যাবর্তন করল।

#### উভয় পক্ষের নিহত সৈন্য সংখ্যা (قَتْنَى الْفَرِيْقَيْنِ) :

এ যুদ্ধে ১২ জন মর্দে মু'মিন শাহাদত বরণ করেন। কিন্তু কত জন রোমীয় সৈন্য নিহত হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় নি। তবে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, তাদের বহু সৈন্য নিহত হয়েছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ ( একা যখন নিজ হাতে নয় খানা তলোয়ার ভেঙ্গেছেন তখন নিহত এবং আহতের সংখ্যা কতই না অধিক হতে পারে।

## प्रकात विकिसा (أَثَرُ الْمَعْرِكَةِ)

যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের নিপতিত করা হয়েছিল যদিও সে প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব হয় নি, তবুও মুসলিমগণের জন্য তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুসলিমগণ যে একটি অকুতোভয় জাতি এবং কোন পার্থিব শক্তি তা যত বিশালই হোক না কেন তার কাছে যে তাঁরা মাথা নোয়াতে পারেন না, তা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, মুসলিমগণের শৌর্যবীর্যের কথাও বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল এবং এর ফলশ্রুতিতে সমগ্র আরব জাহান স্তম্ভিত ও হতচকিত হয়ে পড়ল। কারণ, তদানীন্ত ন রোমক শক্তি ছিল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎশক্তি। শক্রুভাবাপন আরব জাহান মনে করেছিল রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি হবে মুসলিমগণের জন্য আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু মাত্র তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুদক্ষ দু' লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে মোকাবালা করে উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি ছাড়াই নিরাপদ পশ্চাদপসরণে সক্ষম হওয়ার ব্যাপারটি ছিল একটি অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। অধিকন্ত্রে, আরব জাহানের নিকট এ সত্যটিও উদঘাটিত হয়ে গেল যে, আরব ভূখণ্ডে যে ধরণের লোকজন সম্পর্কে তাদের পরিচিতি ছিল, মুসলিমগণ' সে সব হতে ভিন্নতর অনন্যসাধারণ একটি গোষ্ঠি। এঁরা হচ্ছেন আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য ও সহানুভূতিপ্রাপ্ত এবং তাঁদের পরিচালক প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল (ক্ষেত্র)।

এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাই যে, আরবের যে সকল গোত্র মুসলিমগণের প্রতি বৈরিতা পোষণ করত এবং কারণে অকারণে যখন তখন তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো মুতাহ যুদ্ধের পর তারাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। এদের মধ্যে বনু সুলাইম, আশজা', গাত্বাফান, যুবইয়ান এবং ফাযারাহ ও অন্যান্য কতগুলো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়েই রোমকদের সঙ্গে মুসলিমগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আরম্ভ হয়ে যায়, যার ফলে পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ বিজয় এবং দূর দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর মুসলিমগণের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

#### श्राक्त जानाजिन अिथान (سَرِيَّةُ ذَاتِ السَّلَاسِل) :

মুতাহ যুদ্ধের ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন শাম রাজ্যে বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহের মনোভাব বুঝতে পারলেন যে মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা রোমকদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল, তখন তিনি এমন এক কৌশল স্বলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করলেন যার মাধ্যমে এক দিকে গোত্রসমূহ ও রোমকদের প্রক্যবোধের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি করা যায় এবং অন্যদিকে মুসলিমগণের নিকটে নিজেদেরকে তাদের বন্ধু হিসেবে পরিচয় প্রদানের মাধ্যমে তাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থার মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এ রকম এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ভবিষ্যতে তারা আর মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রোমকদের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রয়োজন বোধ করবে না।

<sup>े</sup> ফতহুলী বারী ৫১৩-৫১৪ পৃঃ। যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ। যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রাণ্ডপ্ত কিতাবসহ এ দু' কিতাব হতে গৃহীত হয়েছে।

আলোচ্য উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের জন নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) 'আম্র বিন 'আসকে ﴿﴿﴾)-কে মনোনীত করেন। কারণ, উপত্যকার বালী গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। তাই মুতাহ যুদ্ধের পর পরই অর্থাৎ ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাতে সে সকল গোত্রের লোকদেরকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম (﴿﴿﴾) 'আম্র বিন 'আস ﴿﴿﴾)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। বলা হয়েছে যে, গোয়েন্দাগণ এ খবরও দিয়েছিল যে বনু কুযা'আহ গোত্র মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সৈন্যদল সংগ্রহ করে রেখেছে। সম্ভবত এ দু'টি উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখেই রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴾)-এর 'আম্র বিন 'আস ﴿﴾)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেন।

যাহোক, 'আম্র বিন 'আস ( এর হাতে একটি সাদা ও একটি কালো পতাকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ( তাঁর অধীনে মুহাজিরীন ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত তিনশ সৈন্যর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর সঙ্গে ত্রিশটি ঘোড়াও ছিল। বিদায়কালে বাহিনী প্রধানের নিকট তিনি এ নির্দেশ প্রদান করলেন যে, বালী, 'উযরা এবং বালক্বাইন গোত্রের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় যে সকল লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হবে তাদের সাহায্য কামনা করবে। মুসলিম বাহিনী রাতের অন্ধকারে ভ্রমণ করতেন এবং দিবাভাগে আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে চলতে চলতে তাঁরা যখন শক্র পক্ষের কাছাকাছি গিয়ে পৌছলেন তখন জানতে পারলেন যে, তাদের বাহিনীতে বহুগুণে বেশী সৈন্য রয়েছে। তাই 'আম্র বিন 'আস ( সাহায্য পাঠানোর আর্যিসহ রাফি' বিন মাকীস জুহানী ( এক)-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন।

এ প্রেক্ষিতে তিনি আবৃ 'উবাইদাহ বিন জাররাহ ) এর হস্তে পতাকা প্রদান করে তাঁর নেতৃত্বাধীনে দু'শ সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে মুহাজিরীনদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেমন, আবৃ বাক্র সিদ্দীক এবং 'উমার ইবনু খাত্তাব () এবং আনসার প্রধানগণও ছিলেন। আবৃ 'উবাইদাহকে এ নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, তিনি যেন 'আম্র বিন 'আসের সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয়ে একত্রে মিলে মিশে কাজ-কর্ম সম্পন্ন করেন, কোন ব্যাপারে যেন মতবিরোধের সৃষ্টি না হয়, 'আম্র বিন 'আস () এর সঙ্গে মিলিত হয়ে আবৃ 'উবাইদাহ () ইমামত করতে চাইলে 'আম্র বিন 'আস () বললেন, 'আপনি তো এসেছেন আমার সাহায্যকারী হিসেবে আর আমি এসেছি বাহিনীর পরিচালক হিসেবে।' আবৃ 'উবাইদাহ () সে কথা মেনে নিলেন। 'আম্র বিন 'আস () সালাতে ইমামত করতে থাকলেন।

সাহায্য আসার পর মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে কুযা'আহর অঞ্চলে প্রবেশ করলেন এবং এ অঞ্চলকে পদানত করার পর দূর দূরান্তের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে গেলেন। অগ্রগমনের এক পর্যায়ে এক দল সৈন্যের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ বেধে যায়। কিন্তু মুসলিমগণ যখন তাদের আক্রমণ করল তখন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে এদিক সেদিক পলায়ন করল।

এরপর 'আওফ বিন মালিক আশজা'ঈ ক্রি—কে সংবাদ বাহক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (ক্রি)-এর খিদমতে প্রেরণ করা হয়। তিনি মুসলিম বাহিনীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধের অন্যান্য খবরাদি রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর খিদমতে পেশ করেন। যাতুস সালাসিল (সুলাসিল উভয়ই পড়া যেতে পারে, সে দেশের একটি মাঠের নাম) ওয়াদিউল কুরা হতে কিছু দূর অগ্রসর হয়। এখান হতে মদীনার দূরত্ব দশ দিনের পথ। ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনার সূত্রে জানা যায় যে, মুসলিমগণ জুযাম গোত্রের দেশে 'সালসাল' নামক স্থানে একটি ঝর্ণার নিকটে অবতরণ করেছিলেন। এ কারণেই এ যুদ্ধের নাম 'যাতুস সালাসিল' হয়েছিল।

## খাযিরাহ অভিযান (آرَيْهُ أَبِيْ قَتَادَةً إِلَى خَضِرَةً)

এ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল ৮ম হিজরী শা'বান মাসে। এ অভিযানের কারণ ছিল, নাজ্দের অন্তর্ভুক্ত মুহারিব গোত্রের অঞ্চলে খাযিরাহ নামক জায়গায় বনু গাত্বাফান সৈন্য একব্রিত করছিল। এ প্রেক্ষিতে তাদের সমুচিত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পনের জন মুজাহিদসহ আবৃ ক্বাতাদাহ ( প্রেরণ করা হয়। তিনি শক্রদের একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা এবং বন্দী করেন। কিছু গণীমতও হস্তগত হয়। এ অভিযানে তাঁরা পনের দিন বাইরে অবস্থান করেন। ২

<sup>&#</sup>x27;ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬২৩-৬২৬ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৫৭পৃঃ।

<sup>े</sup> রহমাতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড ২৩৩ পৃঃ, তালকীহুল ফুহুম ৩৩ পৃঃ।

## 

ইমাম ইবনুল কাইয়েয়ম মক্কা বিজয় সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'এ ছিল সে মহাবিজয় যার মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় দ্বীনকে, স্বীয় রাসূল (ক্রিড্রা)-কে, স্বীয় সৈন্যসম্পদকে এবং স্বীয় আমানত রক্ষাকারী দলকে ইজ্জত দান করেছেন এবং স্বীয় শহর ও স্বীয় ঘরকে, বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, কাফির ও মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেছেন। এ বিজয়ে আসমানবাসীগণের অন্তরেও খুশীর চল নেমেছিল এবং তাদের মান-ইজ্জতের রশ্মিণ্ডলো আকাশের চূড়ার কাঁধের উপর বিস্তৃতি লাভ করেছিল, যার ফলে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল এবং পৃথিবীর মুখমণ্ডল আলোর ঝলকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

## युरक्षत्र कार्त्रण (سَبَبُ الْغَزْوَةِ)

ভ্দায়বিয়াহর সন্ধি সংক্রান্ত আলোচনায় এটা উল্লেখিত হয়েছে যে, এ সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কেউ যদি মুহাম্মদ (ক্র্ট্ট্র)-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তাহলে হতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাকেও সে সুযোগ এবং স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্ত, এ রকম আশ্রিত কোন ব্যক্তি কিংবা গোত্র যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে এ আক্রমণকে আশ্রয়দাতা পক্ষের উপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে।

উল্লেখিত শর্তের আওতায় বনু খুযা'আহ গোত্র রাসূলুল্লাহ (क्ष्ण्रिक)-এর আশ্রিত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বনু বাক্র কুরায়শদের আশ্রিত হিসেবে। এভাবে আপাতৎদৃষ্টিতে উভয় গোত্র পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ ও দন্দ সংঘাত থেকে নিস্কৃতি ও নিরাপত্তা লাভ করল। কিন্তু যেহেতু উল্লেখিত গোত্রদ্বয়ের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগ হতে পারস্পরিক শক্রতা বিবাদ চলে আসছিল সেহেতু চুক্তিবদ্ধ দুটি পক্ষের আশ্রিত হয়েও প্রতিহিংসার প্রশুটি তাদের মন থেকে অপসৃত হল না। সেজন্য যখন ইসলাম প্রভাব বিস্তার আরম্ভ করল ও হুদাইবিয়ার চুক্তি লিপিবদ্ধ হল তখন কুরাইশদের পক্ষ অবলঘন করার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মনে করে বনু বাক্র গোত্র বনু খুযা'আহ্র উপর তাদের পুরাতন শক্রতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মোক্ষম সুযোগ মনে করল। এ ধারণার প্রেক্ষিতে নাওফাল বিন মু'আবিয়া দীলী ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে বনু বকরের একটি বাহিনী নিয়ে রাতের আঁধারে বনু খুযা'আহকে আক্রমণ করে বসল। এ সময় বনু খুযা'আহ গোত্র ওয়াতীর নামক এক ঝর্ণার ধারে শিবির স্থাপন করে বসবাস করছিল। এ আক্রমণে খুযা'আহ গোত্রের অনেক লোক নিহত হয়।

এ যুদ্ধে কুরাইশগণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বনু বাক্রকে সাহায্য করে। এমনকি রাতের অন্ধকারে কুরাইশ যোদ্ধাগণও এ যুদ্ধে বনু বকরের পক্ষে অংশ গ্রহণ করে। এ যুদ্ধে বনু খুযা'আহর বহুলোক নিহত হয় এবং তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে হারাম পর্যন্ত পৌছে দেয়।

হারামে পৌছে বনু বাক্র বলল, 'হে নাওফাল! এখন তো আমরা হারামে প্রবেশ করেছি। তোমাদের উপাস্য! তোমাদের উপাস্য! এর উত্তরে নাওফাল একটি অত্যন্ত শুক্রতর কথা বলল। সে বলল, 'হে বনু বাক্র! আজ কোন উপাস্য নেই, প্রতিশোধ গ্রহণ করে নাও। আমার জীবনের কসম! তোমরা হারামে চুক্তি করেছ, তা সত্ত্বেও কি হারামে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না?'

এদিকে বনু খুযা'আহ গোত্র মক্কায় পৌছে বুদাইল বিন অরক্বা' খুযা'য়ী এবং নিজেদের মুক্ত করা দাস রাফি'র গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর 'আম্র বিন সালিম খুযা'য়ী সেখান থেকে বের হয়ে তৎক্ষণাৎ মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মদীনা পৌছে তিনি রাসূলুক্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন।

সে সময় রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে নাবাবীতে সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ)-এর মাঝে অবস্থান করছিলেন। 'আম্র বিন সালেম বললেন,

<sup>&#</sup>x27; যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৬০ পৃঃ।

حلف أبينا وأبيه إلا تلدا یا رب إنی ناشد محمدًا كُنتَ لنا أبًا وكنا ولدًا ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا وادع عباد الله يأتوا مددا فانصر هداك الله نصرًا (عتدا) فيهم رسول الله قد تجرّدا أبيض مثل الشمس ينمو صعدا في فيلق في البحر تجري مزبدًا إن سيم خسفًا وجهه تربدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا إن قريشًا لموافوك الموعدا وزعموا أن لست تدعو إحدا وجعلوا لي في كداء رصدا وهم أذل وأقل عددا هم (وجدونا) بالحطيم هُجّدا

وقتلونا رُكّعًا وسُجّدًا

অর্থ: 'হে প্রতিপালক! আমি মুহান্দদ (১৯৯)-এর নিকটে তাঁর প্রতিজ্ঞা এবং তাঁর পিতার পুরাতন প্রতিজ্ঞার দোহাই উদ্ধৃত করছি। আপনারা শিশু ছিলেন এবং আমরা ছিলাম জন্মদাতা। অতঃপর আমরা অনুগত হয়েছি এবং কখনও হাত টেনে নেই নি। আল্লাহ আপনাদেরকে হিদায়াত করুন আপনি শক্তভাবে সাহায্য করুন এবং আল্লাহর বান্দাদের আহ্বান করুন। তাঁরা সাহায্যের জন্য আসবেন যেখানে আল্লাহর রাসূল (১৯৯৯) থাকেন। অস্ত্রসজ্জিত এবং পূর্ণিমার চাঁদের মতো এবং গমের রঙের মতো সুন্দর। তাদের উপর যদি অত্যাচার করা হয় এবং তাদের অবমাননা করা হয় তবে মুখমণ্ডল বিবর্ণ করে উঠবে। আপনি এক যুদ্ধপ্রিয় সৈন্যদলের মধ্যে আগমন করবেন যা হবে ফেনায় পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গযুক্ত। কুরাইশগণ অবশ্যই আপনার প্রতিজ্ঞার বিরোধিতা করেছে এবং আপনার পরিপক্ক অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা আমার জন্য কোদা নামক স্থানে গোপনে অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং মনে করেছে যে সাহায্যের জন্য আমি কাউকেও আহ্বান করব না। অথচ তারা বড়ই নিকৃষ্ট এবং সংখ্যায় অল্প। তারা রাত্রি বেলায় ওয়াতিরে আক্রমণ চালিয়েছে এবং আমাদেরকে রুকু ও সিজদাহ অবস্থায় হত্যা করেছে। অর্থাৎ আমরা ছিলাম মুসলিম এবং আমাদেরকে তাঁরা হত্যা করেছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'হে 'আম্র বিন সালিম, তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে। এর পর আকাশে মেঘমালার একটি অংশ দেখতে পাওয়া যায়। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'এ মেঘমালা বনু কা'বের সাহায্যের শুভ সংবাদে চমকাচ্ছে।

এর পর বুদাইল বিন অরক্বা' খুযা'য়ীর তত্ত্বাবধানে বনু খুযা'আহর একটি দল মদীনায় আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অবহিত করলেন কারা নিহত হয়েছেন এবং কিভাবে কুরাইশগণ বনু বাক্রকে সাহায্য করেছে। এরপর এ লোক মক্কায় ফিরে গেলেন।

: (أَبُوْ سُفْيَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُجَدِّدَ الصُّلْحَ) नष्ट्नाडात मिक्कित खना आव् प्रक्रेशातित मनीना आगमन

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরাইশ এবং তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ দল যা করেছিল তা ছিল প্রকাশ্য অঙ্গীকারভঙ্গ এবং সন্ধিচুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের এ ধরণের কাজকর্মকে কোনক্রমেই সঠিক কিংবা সঙ্গত বলা যেতে পারে না। এ কারণে কুরাইশরাও সঙ্গে সঙ্গে এটা অনুধাবন করল যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সত্যি সত্যিই তারা অন্যায় করেছে এবং এর ফলাফল অত্যন্ত তিক্ত ও ভয়াবহ হতে পারে। এ আশঙ্কায় তারা একটি পরামর্শ

<sup>े</sup> এ ছারা সে প্রতিজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বনু খোযায়া এবং বনু হাশেমের মধ্যে আব্দুল মুন্তালিবের সময় হতে চলে আসছিল।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> এ **দারা সে কথা**র প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা আবদে মানাফের মা অর্থাৎ কুসাইয়ের স্ত্রী হুবা খোযায়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্য পুরো পরিবারটাকে বনু খোযায়ার সন্তান বলা হয়েছে।

বৈঠকের আয়োজন করে। এ বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, চুক্তির পুনরুজ্জীবনের জন্য দলের পরিচালক আবৃ সুফ্ইয়ানকে অনতিবিলমে মদীনায় প্রেরণ করা হোক।

সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের পর কুরাইশগণ কী করতে পারে সে সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সাহাবা কেরামের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এমন অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁদের বললেন,

'আমি যেন আবৃ সুফ্ইয়ানকে দেখছি যে, অঙ্গীকারনামা পুন: দৃঢ়তর করা এবং সন্ধিচুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সে মদীনায় এসে গিয়েছে।'

এদিকে কুরাইশদের পরামর্শ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবৃ সুফ্ইয়ান যখন 'উসফান নামক স্থানে পৌছলেন তখন বুদাইল বিন অরক্বার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়ে গেল। বুদাইল মদীনা হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। আবৃ সুফ্ইয়ান বুঝতে পারল যে, সে নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট থেকে ফিরে আসছে। 'সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বুদাইল! কোথা থেকে আসছ?'

বুদাইল বলল, 'আমি খুযা'আহর সঙ্গে এ পার্শ্ববর্তী তীরে এবং উপত্যকায় গিয়েছিলাম।' আবৃ সুফ্ইয়ান জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট গিয়েছিলে? 'সে বলল, 'না'।

কিন্তু বুদাইল যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল তখন আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'সে যদি মদীনায় গিয়ে থাকে তাহলে সেখানে তার উটকে যে ফলের আঁটি খাইয়েছিল তা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। অতঃপর সে বুদাইল যেখানে তার উটকে বসিয়েছিল সেখানে গেল এবং উটের বিষ্টায় খেজুরের বীচি দেখতে পেল। খেজুরের বীচি পরখ করে সে বলল, 'আল্লাহর কসম! বুদাইল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট গিয়েছিল।

যাহোক, আবৃ সৃষ্ইয়ান মদীনায় গিয়ে পৌছল এবং নিজ কন্যা উন্মূল মু'মিনীন হাবীবাহ জ্লিছ্ম-এর ঘরে গেল। সে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিছানায় বসার ইচ্ছে করল তখন তিনি বিছানা জড়িয়ে নিলেন। এ অবস্থা দেখে আবৃ সৃষ্ইয়ান বলল, 'হে আমার কন্যা! তুমি কি মনে করছ যে, এ বিছানা আমার জন্য উপযুক্ত নয়, না আমি এ বিছানার উপযুক্ত নই?'

উম্মূল মু'মিনীন বললেন, 'এ হচ্ছে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর বিছানা, আপনি হচ্ছেন অপবিত্র মুশরিক।' শুনে আবৃ সুফ্ইয়ান বলতে লাগল, 'আল্লাহর কসম! আমার পরে তোমাকে অমঙ্গল পেয়ে বসেছে।'

অতঃপর আবৃ সৃষ্ইয়ান সেখান থেকে বের হয়ে রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর নিকট গেল এবং কথাবার্তা বলল। নাবী কারীম (১৯) তার কোন কথারই উত্তর দিলেন না। এর পর সে আবৃ বাক্র (১৯)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর সঙ্গে কথা বলতে বলল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য কেন সুপারিশ করব?' আল্লাহর কসম! আমি যদি একটি লাঠি ছাড়া অন্য কিছু না পাই তাহলে তার দ্বারাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তবুও তোমাদের ক্ষমা করব না।'

অতঃপর সে 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব ( )-এর নিকট গেল। সেখানে ফাতিমাহ ক্রিল্প এবং হাসানও ( ) ছিলেন। হাসান ( ) তখনো ছোট ছিলেন এবং লাফালাফি করে বেড়াচ্ছিলেন। আবৃ সুক্ইয়ান বলল, 'হে 'আলী! অন্যান্যদের তুলনায় তোমাদের সঙ্গে আমার গাঢ় বংশীয় সম্পর্ক আছে। আমি এখন একটি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। এমনটি যেন না হয় যে, আমাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। তুমি আমার জন্য মুহাম্মদ ( )-এর নিকট সুপারিশ কর। 'আলী ( ) বললেন, 'আবৃ সুক্ইয়ান! তোমার উপর দুঃখ, রাস্লুল্লাহ ( ) একটি কথার উপর কৃতসংকল্প হয়ে গেছেন। সে ব্যাপারে আমরা তাঁর নিকট কোন কথাই বলতে পারব না। এরপর সে ফাতিমাহ ক্রিল্পা-কে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি কি আমার জন্য এতটুকু করতে পারবেন যে, আপনার এ ছেলেকে নির্দেশ করবেন যেন সে লোকজনের মাঝে আমার আশ্রয়ের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে সর্ব সময়ের জন্য আরবের নেতা হয়ে যাবে। ফাতিমাহ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার এ ছেলে তেমন উপযুক্ত হয় নি যে, সে লোকজনের

মাঝে কারো আশ্রয়ের জন্য ঘোষণা করতে পারবে। তাছাড়া রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর উপস্থিতিতে অন্য কেউ ঘোষণা দিতেও পারবে না।

উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে আবৃ সুফ্ইয়ানের সামনে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। অত্যন্ত ভীত সন্ত্রন্ত্র চিন্তি ত ও নৈরাশ্যজনক অবস্থায় সে বলল, 'হে হাসানের পিতা! আমি অনুধাবন করছি যে অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, আমাকে ভবিস্যুৎ কর্মপন্থার ব্যাপারে কিছুটা ইঙ্গিত প্রদান কর।'

'আলী (ক্রা) বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমার উপকারে আসতে পারে এমন কোন পথ আমি দেখছি না। তবে যেহেতু তুমি বনু কিনানাহর সর্দার, সেহেতু জনগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে আশ্রয়ের ঘোষণা করে দাও। অতঃপর আপন দেশে প্রত্যাবর্তন কর।

আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'তুমি কি মনে করছ যে, এটা আমার জন্য ফলপ্রসূ হবে।'

'আলী ( বললেন, 'না, আল্লাহর কসম! তোমার জন্য এটা ফলপ্রসূ হবে আমি তা মনে করি না। কিন্তু এর বিকল্প অন্য কোন কিছুই আমার মনে আসছেনা। এরপর আবৃ সুফ্ইয়ান মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'হে জনগণ! সকলের মাঝে আমি আশ্রয়ের ঘোষণা করছি। অতঃপর স্বীয় উটের পিঠে আরোহণ করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল।

অতঃপর সে যখন কুরাইশদের নিকট গিয়ে পৌছল তখন কুরাইগণ তার পিছনের অবস্থা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে কথাবার্তা বললাম, কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি কোন উত্তর দেন নি। এরপর আবৃ কুহাফার ছেলের নিকট গেলাম, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন মঙ্গল দেখতে পেলাম না। সেখান থেকে 'উমার ইবনু খাত্তাব ﷺ-এর নিকট গেলাম। তাঁকে পেলাম সব চেয়ে শক্রর ভূমিকায়। অতঃপর গেলাম 'আলীর নিকটে, মন মানসিকতার ক্ষেত্রে তাঁকে পেলাম সব চেয়ে নরম অবস্থায়। সে আমাকে কিছু পরামর্শ দিল এবং সেই মোতাবেক কাজ করলাম। কিন্তু কার্যকর হবে কিনা তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। লোকেরা বলল, 'সে পরামর্শটা কী?'

আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'তাঁর পরামর্শ ছিল, আমি জনগণের নিকট আশ্রয়ের ঘোষণা করে দেই। পরে আমি তাই করলাম।'

কুরাইশগণ বলল, 'তাহলে কি মুহাম্মদ (ﷺ) তা বাস্তবায়ন করে মেনে নিয়েছে।' লোকেরা বলল, 'তুমি ধ্বংস হও। ঐ ব্যক্তি ('আলী) তোমার সঙ্গে কেবল রহস্যই করেছে।' আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'আল্লাহর কসম! এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ই ছিল না।'

## সলোপণে যুদ্ধ প্রস্তৃতি (التَّهَيُّو لِلْغَزْوَةِ وَمُحَاوَلَهُ الْإِخْفَاءِ)

ইমাম তাবারানীর বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গের তিন দিন পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ —কে সফরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রস্তুতি সঙ্গোপনে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এ খবর কেউ জানতেন না। 'আয়িশাহ যখন প্রস্তুতি পর্বে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আবৃ বাক্র ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'কন্যা! এ কিসের প্রস্তুতি?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না।'

আবৃ বাক্র (২৯) বললেন, 'এ তো বনু আসফার অর্থাৎ রোমকদের সাথে যুদ্ধের সময় নয়। তাহলে রাসূলুল্লাহ (২৯)-এর ইচ্ছে আবার কোন দিকের? 'আয়িশাহ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই।'

তৃতীয় দিবসে প্রত্যুষে 'আম্র বিন সালিম খুযা'য় ৪০ জন ঘোড়সওয়ারসহ মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন এবং পূর্বেকার কবিতাটি পড়লেন,.....শেষ পর্যন্ত। তখন সাধারণ লোকেরা জানতে পারলেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হয়েছে। এরপর এল বুদাইল। অতঃপর আবৃ সুফ্ইয়ান এল। অবস্থার প্রেক্ষাপটে জনগণ পরিস্থিতির প্রকৃতি অনুধাবন করলেন। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (﴿﴿ اللَّهُمُ خُذِ الْعُيُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى نَبَعْتُهَا فِيْ بِلَادِهَا) 'হে আল্লাহ!

গোয়েন্দাদের এবং কুরাইশদের নিকট এ সংবাদ পৌছতে বাধার সৃষ্টি কর এবং থামিয়ে দাও যাতে আমরা তাদের অজানতেই একেবারে তাদের মাথার উপর গিয়ে পৌছতে পারি।'

অতঃপর অত্যন্ত সঙ্গোপনে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ৮ম হিজরী রমাযান মাসের প্রথম ভাগে আবৃ ক্বাতাদাহ বিন রিব'রী (क्क्य)-এর নেতৃত্বে আট জন মুজাহিদ সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট বাহিনীকে বাতনে ইজামের দিকে প্রেরণ করেন। এ স্থানটি যু খাশাব এবং যুল মারওয়াহর মধ্যস্থলে মদীনা হতে প্রায় ৩৬ আরবী মাইল দূরত্বে অবস্থিত। উদ্দেশ্য ছিল এ অভিযান প্রত্যক্ষ করে সাধারণ মানুষ যেন ধারণা করে যে, নাবী কারীম (ক্ক্রে) এ অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং শেষ পর্যন্ত খবরটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এ দলটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌছলে তখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, রাস্লুল্লাহ (ক্রে) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন। অতঃপর তাঁরাও গিয়ে নাবী কারীম (ক্রে)-এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

এদিকে হাতিব বিন আবী বালতাআ'হ কুরাইশের নিকট এক পত্র লিখে এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (🐃) মক্কা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণ করেন। মহিলা তাঁর চুলের খোঁপার মধ্যে পত্রটি রেখে পথ চলছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (🚟) আসমান হতে ওহীর মাধ্যমে হাতিবের এ গতিভঙ্গী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হলেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি 'আলী 🚍, মিকুদাদ 🚌, যুবাইর এবং আবৃ মারসাদ গানাভী 🚌 -কে এ বলে প্রেরণ করলেন যে, 'তোমরা 'খাখ' নামক উদ্যানে গিয়ে সেখানে একটি হাওদানশীন মহিলাকে দেখতে পাবে, সে পত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে। উল্লেখিত সাহাবীগণ ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলার নাগাল পাওয়ার জন্য ছুটে চললেন। তাঁদের অগ্রাভিযানের এক পর্যায়ে তাঁরা উটের পিঠে আরোহণকারিণী মহিলাটির নাগাল পেলেন। তাঁরা তাঁকে উটের পিঠ থেকে অবতরণ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তার কাছে কোন পত্র আছে কিনা। কিন্তু সে তার নিকট পত্র থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তার উটের হাওদা তল্লাশী করেও তাঁরা কোন পত্র না পাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে 'আলী 🚌 বললেন, 'আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ (🚎) মিথ্যা বলেন নি, কিংবা আমরাও মিথ্যা বলছিনা। হয় তুমি পত্রখানা বের করে দেবে, নতুবা আমরা তোমাকে একদম উলঙ্গ করে তল্লাশী চালাব। সে যখন তাদের দৃঢ়তা অনুধাবন করল, তখন বলল, 'আচ্ছা তাহলে তোমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাও।' অন্য দিকে মুখ ফেরালে মহিলা তার খোঁপা থেকে পত্রখানা বের করে তাঁদের নিকট সমর্পণ করল। তাঁরা পত্রখানা নিয়ে নাবী কারীম (🚎)-এর নিকট গিয়ে পৌছল। পত্রখানা খুলে পড়া হল। তাতে লেখা ছিল.

হাতিব বিন আবী বালতাআ'হর পক্ষ হতে কুরাইশদের প্রতি। অতঃপর কুরাইশগণকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছিল।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> এটা ওই বাহিনী যাদের সঙ্গে আমর বিন আহবতের দেখা হলে সে ইসলামী কায়দায় সালাম করে। কিন্তু মোহাল্লাম বিন জোসামা পুর্বের ক্রোধের কারণে তাকে হত্যা করেন এবং তার্ উট ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিজ দখলে নিয়ে নেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, 'অলা তাকুলু লিমান আলকা ইলাই কুমুস সালা মা লাসতা মু'মিনা'... শেষ পর্যন্ত।

আর্থ: যিনি তোমাদের প্রতি সালাম করেন তাকে তুমি 'মুমিন নও' বোলনা। আয়াত নাযিল হওয়ার কারণে সাহাবা কেরাম মোহাল্লামকে নাবী ()-এর দরবারে নিয়ে আসলেন এ হেতু যে, নাবী () তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু মোহাল্লাম যখন নাবী ()-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তিন বার বললেন, 'হে আল্লাহ! মোহাল্লামকে ক্ষমা কর না।' এ কথা খনে মোহাল্লাম নিজ কাপড়ের আঁচলে অশ্রু মুছতে মুছতে সেখান থেকে উঠে গোলেন। ইবনু ইসাহাকের বর্ণনা থেকে জ্ঞানা যায়, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছেন যে, পরে আল্লাহর নাবী () তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যাদুল মা আদ ২য় খণ্ড ১৫০ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬২২, ৬২৭ ও ৬২৮ পৃঃ।

ইমাম সোহাইলী কতকগুলো যুদ্ধের ঐতিহাসিক বিবরণের উদ্ধৃতিপূর্বক এ পত্রের বিবরণ দিয়েছেন,তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, 'অতঃপর, হে কুরাইশগণ, রাস্লে করীম () তোমাদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধাকারে প্রবাহিত সমুদ্র প্রোতের ন্যায় অগণিত সৈন্য সম্পদ নিয়ে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। আল্লাহর কসম! তিনি যদি একাকীও তোমাদের নিকটে যান তাহলেও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করে তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন। অতএব, নিজেদের ব্যাপার তোমরা চিন্তা করে নিও। তোমাদের প্রতি আমার সালাম। ইমাম ওয়াকেদী একটি মুর্সাল সনদে বর্ণিত বিষয়বস্তু উদ্ভূত করে বলেছেন যে, হাতেব সোহাইল বিন আমর, সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং একরামার নিকট এ পত্র লিখেছিলেন যে, নাবী করীম () লোকদের মাঝে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। আমি তোমাদের ছাড়া অন্য কারো ধারণা করি না এবং আমি চাচ্ছি যে, আমার দ্বারা তোমাদের একটি উপকার হোক। ফতহল বারী ৭ম খণ্ড ৫২১ পুঃ।

নাবী কারীম (🚎) হাতিবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন তুমি এহেন গুরুতর কাজ করেছ?

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আমার বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমি স্বধর্মত্যাগী হই নি এবং আমার মধ্যে কোন পরিবর্তনও আসেনি। কুরাইশদের সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্কও নেই। তবে কথা হচ্ছে, কোন ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং আমার পরিবারের সদস্য এবং সন্তান-সন্ততিরা সেখানেই আছে। তাদের সঙ্গে আমার এমন কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নেই যে, তারা আমার পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনা করবে। পক্ষান্তরে আপনার সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন মক্কায় তাঁদের সকলেরই আত্মীয় স্বজন রয়েছে যাঁরা তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যদিও সম্পূর্ণ বেআইনী ও অধিকার বহির্ভূত তবুও ঐ একই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে আমি কুরাইশদের জন্য একটু এহসানি করতে চেয়েছিলাম যার বিনিময়ে তারা আমার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি যত্মশীল হবে।

এ কথাবার্তার প্রেক্ষিতে 'উমার বিন খান্তাব (ক্রান্ত) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গ্রীবা কর্তন করে ফেলি। কারণ, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ক্রান্ত)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং সে মুনাফিক্ব হয়ে গিয়েছে। রাসূলে কারীম (ক্রান্ত) তখন বললেন,

(إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيْكَ يَا عُمَرُ لَعَلَّ اللَّهُ قَدْ إِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اِعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)

'হে 'উমার! তুমি কি জান না যে, সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। আর হতে পারে আল্লাহ তা'আলা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বলে দিয়েছেন যে, 'তোমরা যা চাও তা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'

এ কথা শ্রবণ করে 'উমার 🕮-এর চক্ষুদ্বয় অশু সজল হয়ে উঠল। অতঃপর বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (😂) ভাল জানেন।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা গোয়েন্দাদের গ্রেফতার করিয়ে দেন এবং মুসলিমগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি সংক্রান্ত কোন খবর কুরাইশদের নিকট পৌছানোর পথ বন্ধ করে দেন।

## : (الجُيْشُ الْإِسْلَابِيْ يَتَحَرَّكُ نَحُو مَكَّةً) ইসলামী বাহিনী মক্কার পথে

৮ম হিজরী ১০ই রমাযান নাবী কারীম (ﷺ) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর দশ হাজার সাহাবী (緣)-এর এক বাহিনী। এ সময় মদীনার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আবৃ রুহ্ম গিফারী ৄ—এর উপর।

জুহ্ফাহ কিংবা তার কিছু আগে নাবী কারীম (১৯)-এর চাচা 'আব্বাস বিন আব্দুল মুস্তালিব ১৯-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় পরিবার পরিজনসহ তিনি মদীনা হিজরত করে যাচ্ছিলেন। আবার আবওয়া নামক স্থানে নাবী কারীম (১৯)-এর চাচাতো ভাই আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারিস এবং ফুফাতো ভাই আবৃদুল্লাহ বিন উমাইয়ার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের উভয়কে দেখে নাবী কারীম (১৯) মুখ ফিরিয়ে নেন। কারণ এরা উভয়েই নাবী কারীম (১৯)-কে দারুণ দুঃখ কষ্ট দিয়েছিল এবং তাঁর নামে কুৎসা রটনা করেছিল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে উন্মু সালামাহ ব্রুল্লী আর্য করেন, এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, আপনার চাচাতো এবং ফুফাতো ভাই আপনার নিকট সব চেয়ে বেশী হতভাগ্য হবে। এদিকে 'আলী ক্রি আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারিসকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর সন্মুখে গিয়ে সে কথা বল যা ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিলেন।

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِيْنَ ﴾ [يوسف:٩١]

'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপর সম্মানিত করেছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা দোষী ছিলাম।' [ইউসুফ (১২): ৯১]

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীছল বুখারী ১ম খণ্ড ৪২২, ২য় খণ্ড ৬১২ পৃঃ। যুবায়ের এবং আবৃ মুরশেদের নামের অতিরিক্ত উল্লেখ সহীহুল বুখারীর অন্য বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে।

কারণ, নাবী কারীম (ﷺ) এটা পছন্দ করবেন না যে, অন্য কারো উত্তর তাঁর চেয়ে উত্তম ছিল। অতএব, আবৃ সুফ্ইয়ান তা ই করল এবং উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাৎক্ষণিকভাবে বললেন,

﴿قَالَ لَا تَثْرَيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِيْنَ ﴿ [يوسف:٩٢]

'অদ্য তোমাদের উপর কোন নিন্দা নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়াশীলদের চেয়েও অধিক দয়ালু।' [ইউসুফ (১২): ৯২]

এ প্রেক্ষিতে আবৃ সুফ্ইয়ান কবিতার নিমুরূপ কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করে শোনাল,

لعمرك إني حين أجمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لكالمدلج الحيران أظلم ليله فلهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطرد

অর্থ : 'তোমার জীবনের কসম! সেই সময় আমি এ জন্য পতাকা উত্তোলন করেছিলাম যে, লাতের ঘোড়সওয়ার মুহাম্মদ ( ু)-এর ঘোড়সওয়ারের উপর বিজয়ী হবে, তখন আমার অবস্থা সে রাত্রিকালের প্রবাসীর ন্যায় ছিল যে অন্ধকারে দিখিদিক হারিয়ে ঘুরতে থাকে। কিন্তু এখন সময় এসে গেছে যে, আমাকে পথ দেখানো হবে এবং আমি হিদায়াত লাভ করব। আমাকে আমার আত্মার পরিবর্তে একজন পথ প্রদর্শক হিদায়াত করেছেন এবং সে ব্যক্তিই আমাকে আল্লাহর পথের কথা বলেছেন যাকে আমি প্রতি মুহুর্তে তিরস্কারের মাধ্যমে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

এ কবিতা শ্রবণান্তে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তার বক্ষে একটি থাবা মারলেন এবং বললেন, 'প্রতি মুহুর্তে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

## ः (الجَيْشُ الْإِسْلَامِيْ يَنْزِلُ بِمَرِّ الطَّهْرَانِ) भाततूर् यारुतान नामक ছात्न देनलामी रिमनारलत शिवित छालन

রাস্লুলাহ (১) নিজ সফর অব্যাহত রাখলেন। এ সফরকালে রাস্লুলাহ (১) এবং সাহাবীগণ (১) রোযাবস্থায় ছিলেন। কিন্তু 'উসফান এবং কুদাইদের মধ্যবর্তী স্থানে কাদীদ নামক ঝর্ণার নিকট পৌছে রোযা ভঙ্গ করলেন। সাহাবীগণও রোযা ভঙ্গ করলেন। এরপর আবার সফর অব্যাহত রাখলেন, এভাবে রাত্রির পূর্বভাগ সফর করে মাররুষ্ যাহরান ফাত্বিমাহ উপত্যকায়- পৌছে অবতরণ করলেন। সেখানে তাঁর নির্দেশক্রমে লোকেরা পৃথক পৃথক আগুন জ্বালাল। এভাবে দশ হাজার স্থানে আগুন জ্বালানো হয়। রাস্লুলাহ (১) 'উমার বিন খাত্তাব প্রান্ত করেন।

## ः (أَبُوْ سُفْيَانَ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) आवृ मुक्टेंग्नान नावी कांत्रीय (﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

মাররুয় যাহরানে শিবির স্থাপনের পর 'আব্বাস ( রাস্পুল্লাহ ( ্রাহ)-এর সাদা খচ্চরের উপর আরোহণ করে বের হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যদি উপযুক্ত কোন লোক পাওয়া যায় তাহলে তার মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট এ খবরটি পাঠানো যে, রাস্পুল্লাহ ( ্রাহ)-এর মক্কা প্রবেশের পূর্বেই তারা যেন নাবী কারীম ( ্রাহ)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এদিকে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের নিকট খবর পাঠানোর সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে এ সংক্রান্ত কোন খবরাখবরই তাদের নিকট পৌছেনি। তবে তারা অত্যন্ত ভীত ও আতঙ্কিত অবস্থায় কাল যাপন

ই আবৃ সৃষ্ইয়ানের ইসলাম গ্রহণের ফলে পরবর্তী সময়ে তাঁর মধ্যে অনেক গুণাবলীর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যখন হতে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হতে লজ্জায় রাস্লে করীম (১৯)-এর সামনে মাথা উচু করে দাঁড়ান নি। নাবী করীম (১৯) তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর জন্য জানাতের শুভ সংবাদ দিতেন এবং বলতেন আমার আশা আছে যে, এ হামযার বিনিময় প্রমাণিত হবে। মৃত্যুর সময় আবৃ সৃষ্ইয়ান বলতেছিলেন, 'আমার জন্য ক্রন্দন করনা। কারণ ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কখনো পাপের কথা বলিনি।' যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৬২-১৬৩-পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৬১৩ পৃঃ।

করছিল এবং আবৃ সুফ্ইয়ান বারবার বাইরে খবরাখবর নেয়ার চেষ্টা করছিল। ঐ সময় সে এবং হাকীম বিন হিযাম এবং বুদাইল বিন অরক্বা খবর জানার জন্য বাইরে গিয়েছিল।

'আব্বাস ( বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাস্লে কারীম ( )-এর খচ্চরের উপর সোওয়ার হয়ে যাচিলাম এমন সময় আবৃ সুফ্ইয়ান এবং বুদাইল বিন অরক্বার কথোপকথন আমার কর্ণগোচর হল। আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, আল্লাহর কসম! অদ্য রাত্রির মতো এত অধিক আগুন এবং সৈন্য আমি ইতোপূর্বে কক্ষনো দেখি নি।

উত্তরে বুদাইল বলল, 'আল্লাহর কসম! এরা বনু খুযা'আহ। যুদ্ধ তাদের রাগান্বিত করেছে।'

আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'বনু খুযা'আহ সংখ্যায় কতই না অল্প এবং নিকৃষ্ট সৈন্যবাহিনীতে এত লোকজন এবং এত আগুন তারা পাবে কোথায়?'

'আব্বাস ( বললন, 'আমি তাদের কথোপকথন শুনে সব কিছু বুঝে নিলাম এবং বললাম, 'আরু হান্যালাহ না কি? সে আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলল, 'আবূল ফ্যল না কি?'

আমি বললাম, হ্যা'।

সে বলল, 'কী ব্যাপার? আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।'

আমি বললাম, 'সেখানে লোকজনসহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রয়েছেন। হায় কুরাইশদের ধ্বংস! আল্লাহর শপথ!' সে বলল, 'এখন উপায় কী? আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।'

আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! তিনি যদি তোমাদের পেয়ে যান তাহলে গ্রীবা কর্তন করে ফেলবেন। অতএব, এসো আমার এ খচ্চরের পেছনে বসে যাও। আমি তোমাদেরকে রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' অতঃপর আবৃ সুফ্ইয়ান আমার পিছনে উঠে বসল। তার অন্য দু' বন্ধু ফিরে চলে গেল।

'আব্বাস (আ) বলছেন, 'আমি আবৃ সুফ্ইয়ানকে নিয়ে চললাম। যখন কোন উনুনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সেখানকার লোকেরা বলছিলেন, কে যায়?' কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখত যে, রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর খচ্চর এবং আমি তার সোওয়ার তখন বলত যে, রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾)-এর চাচা এবং তাঁর (নাবী কারীম (﴿﴿﴾)) খচ্চর। এভাবে চলতে চলতে যখন 'উমার বিন খাত্তাব (ﷺ)-এর উনুনের নিকট গোলাম, তিনি বললেন, 'কে'? অতঃপর গাত্রোখান করে আমার নিকট আসলেন এবং আমার পিছনে আবৃ সুফ্ইয়ানকে দেখে তিনি বললেন, 'আবৃ সুফ্ইয়ান আল্লাহর দুশমন। যাক, আল্লাহর অশেষ প্রশংসা যে, কোন অঙ্গীকার কিংবা কৌশল ছাড়াই তাকে আমাদের মধ্যে পাওয়া গেছে।' এ কথা বলার পর সেখান থেকে বের হয়ে তিনি দ্রুতপদে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর অবস্থান স্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমিও খচ্চরকে উত্তেজিত করে দ্রুত এগিয়ে চললাম।

আমি কিছুক্ষণ আগেই সেখানে গিয়ে পৌছলাম এবং খচ্চর পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ (১)-এর নিকট উপবিষ্ট হলাম। ইতোমধ্যে 'উমার (১)-ও এসে পৌছলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইনি আবৃ সুফ্ইরান! আমাকে নির্দেশ দেয়া হোক, আমি তাঁর গর্দান কেটে ফেলি।' তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (১) আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। তারপরে আমি রাসূল (১)-এর নিকট বসে তাঁর মাথা ধরে বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি ছাড়া অন্য কেউ আজ রাত্রে আপনার সাথে কানাঘুষা করবে না।' এদিকে আবৃ সুফ্ইয়ান সম্পর্কে 'উমার (২) বারবার বলতে থাকলেন। তখন আমি বললাম, 'উমার (২) থাম, আল্লাহর কসম! এ যদি বনু 'আদী বিন কা'ব গোত্রের লোক হত, তুমি এমন কথা বলতে না। 'উমার (২) বললেন, ''আব্রাস তুমি থাম, আল্লাহর কসম! তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট খাতাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে (সে যদি ইসলাম গ্রহণ করত) অধিক পছন্দনীয় ছিল। এর কারণ এই যে, রাস্লুল্লাহ (১)-এর নিকট তোমার ইসলাম গ্রহণ খাতাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ছিল।'

রাস্লুল্লাহ (﴿ ) वनलन, (اِذْهَبْ بِهِ يَا عَبَّاسُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِذَا أَصْبَحَتْ فَأْتِنِيْ بِهِ) ''आकाम একে (আवृ সুফ্ইয়ানকে) নিজ তাঁবুতে নিয়ে যাও, প্রত্যুষে আমার নিকট নিয়ে এসো। নাবী কারীম (﴿ ) এ নির্দেশ মোতাবেক তাকে তাঁবুতে নিয়ে যান এবং সকালে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর খিদমতে হাযির করেন। তাঁকে দেখে তিনি (﴿﴿﴿﴿﴾) বললেন, (﴿اللهُ إِلَّا اللهُ ﴾) 'হে আবৃ সুফ্ইয়ান! তোমার উপর দুঃখ হচ্ছে এ জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এ মহাসত্য উপলব্ধি করার সময় কি এখনো তোমার হয় নি?

আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি যে কত সহনশীল, কত সম্মানিত এবং স্বজনরক্ষক! আমি বুঝে নিয়েছি যে, যদি অন্য কোন উপাস্য থাকত তাহলে এতদিন তা আমার কাজে আসত।'

আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক। আপনি কতইনা ধৈর্যশীল, কতইনা দয়ালু ও আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনকারী! কিন্তু ঐ ব্যাপারে এখনো কিছু না কিছু সংশয় তো আছেই। এ প্রেক্ষিতে 'আব্বাস () বললেন, 'ওহে শোন! গ্রীবা কর্তনের পূর্বেই ইসলাম কবুল করে নাও এবং এ কথা স্বীকার করে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা এবং মুহাম্মদ () আল্লাহর রাসূল () খাব্বাস () খাব্বাস () কথার প্রেক্ষিতে আবৃ সুফ্ইয়ান ইসলাম কবুল করলেন এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে কালেমা পাঠ করলেন।

'আব্বাস ( বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবৃ সুফ্ইয়ান সম্মান প্রিয়, তাই তাঁকে কোন সম্মান প্রদান করুন।' নাবী কারীম ( ক্রি) বললেন,

(نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوْ أُمِنَّ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوْ أُمِنً، وَمَنْ دَخَلَ الْمَشْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أُمِنً). 'ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবৃ সুফ্ইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে আশ্রিত হবে এবং যে নিজ ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে নেবে সে আশ্রিত হবে এবং যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও আশ্রিত হবে।

## : (اَجْيَشُ الْإِسْلَامِيْ يُغَادِرُ مَرَّ الطَّهْرَانِ إِلَى مَكَّةً) रमाभी रमना मातक्रय् यारुवान रए मकात मिरक

ঐ সকালেই মঙ্গলবার ৮ম হিজরী ১৭ ই রমাযান রাস্লুল্লাহ (১৯) মাররুষ্ যাহরান হতে মঞ্চা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি 'আব্দাস (১৯)-কে এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, 'আবৃ সুফ্ইয়ানকে উপত্যকার সংকীর্ণতার উপর পর্বত প্রান্তে থামিয়ে রাখবে যাতে ঐ পথ দিয়ে গমণাগমণকারী আল্লাহর সৈনিকদের সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারে। 'আব্বাস (১৯) রাসল্লাহ (১৯)-এর নির্দেশ পালন করলেন। এদিকে গোত্রগুলো নিজ নিজ পতাকা বহন করছিলেন এবং সেখান দিয়ে যখন কোন গোত্র গমন করত তখন আবৃ সুফ্ইয়ান জিজ্ঞেস করতেন, এ সকল লোকজন কারা?' উত্তরে 'আব্বাস (১৯) উদাহরণস্বরূপ হয় তো বলতেন, 'বনু সুলাইম। আবৃ সুফ্ইয়ান তখন বলতেন, 'সুলাইমের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

অতঃপর পরবর্তী গোত্রের গমনের সময় আবৃ সুফ্ইয়ান জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা?

'আব্বাস 🖼 বললেন, 'মুযায়নাহ'।

আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'মুযায়নাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?'

এমনিভাবে গোত্রগুলো এক এক করে গমন করল, যখন কোন গোত্র গমন করত তখন আবৃ সুফ্ইয়ান 'আব্বাস (ﷺ)-কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, যখন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতো তখন তিনি গোত্রের নাম ধরে বলতেন, 'এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?'

অতঃপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন তাঁর সবুজ দলের মাঝে অত্যন্ত জাঁকজমক ও জমকালো অবস্থার মধ্য দিয়ে আগমন করলেন তিনি মুহাজির ও আনসারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এখানে মানুষ ব্যতিরেকে শুধু লোহার বেড়া দেখা যাচ্ছিল। আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'সুবহানল্লাহ। হে 'আব্বাস। এরা কারা?'

তিনি বললেন, 'আনসার ও মুহাজিরগণের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) আগমন করছেন।' আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'এদের সঙ্গে প্রতিদ্বিতা করার ক্ষমতা কি কারো কক্ষনো হতে পারে?'

এরপর আরো বললেন, 'আবুল ফযল! তোমার ভাতিজার রাজত্ব আল্লাহ বড় জবরদন্ত করে দিয়েছেন।' 'আব্বাস ্ল্রেন্ট্র) বললেন, 'আবৃ সুফ্ইয়ান! এ হচ্ছে নবুওয়াতী সম্মান।'

আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'হ্যা', এখন তো তাই বলতে হবে।'

এ সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে যায়। আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ বিন 'উবাদাহ ( এর নিকট। তিনি আবৃ সুফ্ইয়ানের নিকট দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আজ রক্তক্ষরণ এবং মারপিটের দিন, আজ হারামকে হালাল করা হবে।'

আল্লাহ আজ কুরাইশদের ভাগ্যে অপমান নির্ধারিত করে রেখেছেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি সে কথা শোনেননি যা সা'দ বলল। তিনি বললেন সা'দ কী বলেছেন? আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'এ কথা বলেছে।'

এ কথা শুনে ''উসমান (ﷺ) এবং আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (ﷺ) আরয় পেশ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। আমরা এ ভয় করছি যে, সা'দ আবার না জানি কুরাইশদের মারধর শুরু করে দেয়।'

আল্লাহর রাসূল (جَيِلِ الْيَوْمَ يَوْمٌ تُعَظِّمُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ، الْيَوْمَ يَوْمٌ أَعَزَّ اللهُ فِيْهِ قُرَيْسًا) 'না তা হবে না, বরং আজকের দিনটি হবে সে দিন যে দিন কা'বাহ ঘরের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শিত হবে। আজকের দিনটি হবে সে দিন যে দিন কারহশদের ইজ্জত প্রদান করবেন। '

এর পর নাবী কারীম (ﷺ) লোক পাঠিয়ে সা'দ ﷺ-এর নিকট থেকে পতাকা আনিয়ে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়েসের হাতে প্রদান করেন। উদ্দেশ্য ছিল এটা তাঁকে বুঝতে দেয়া যে, পতাকাখানা তাঁর হাতেই রইল, তাঁর থেকে বের হল না। অবশ্য, এ কথাও বলা হয়েছে যে, নাবী কারীম (ﷺ) পতাকা নিয়ে যুবায়ের ﴿ﷺ)-এর হাতে প্রদান করেছিলেন।

## ः (فُرَيْشُ تَبَاغَتَ زَحْفَ الْجِيْشِ الْإِسْلَامِيْ) अविश्विक छारव रिज़ना क्त्रारेशानत माथात छात्र (فُرَيْشُ تَبَاغَتَ زَحْفَ الْجِيْشِ الْإِسْلَامِيْ)

রাস্লে কারীম (১৯) যখন আবৃ সুফ্ইয়ানের নিকট হতে চলে গেলেন তখন 'আব্বাস (১৯) তাঁকে বললেন, 'শীঘ্র এখন মক্কায় নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন কর।' আবৃ সুফ্ইয়ান অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মক্কায় ফিরে এসে উচ্চকণ্ঠে এ বলে আহ্বান জানালেন, 'ওহে কুরাইশগণ! মুহাম্মদ (১৯) এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আগমন করছেন যার সঙ্গে মোকাবালা বা প্রতিদ্বিতা করার ক্ষমতা কারও নেই। কিন্তু যারা আবৃ সুফ্ইয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তারা আশ্রিত হবে। এ কথা তনে তাঁর স্ত্রী হিন্দা বিনতে 'উতবাহ এসে তাঁর গোঁক ধরে বলল, 'মেরে ফেল এ চর্বিযুক্ত ও শক্ত মাংসধারী মশককে। এরপ সংবাদ পরিবেশকারী ও পূর্বাভাষদাতা বিনষ্ট হোক।'

আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'তোমাদের সর্বনাশ হোক। দেখ, তোমাদের জীবন সম্পর্কে এ মহিলা যেন তোমাদের ধোঁকায় নিক্ষেপ না করে। কারণ মুহাম্মদ (ক্ষ্মুই) এত অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আগমন করছেন যে, এর সঙ্গে মোকাবালা করার সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় যে আবৃ সুফ্ইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে আশ্রয় লাভ করবে।

লোকেরা বলল, 'আল্লাহ যেন তোমাকে ধ্বংস করে। তোমার বাড়ি আমাদের কত জনের আশ্রয় স্থান হবে?'

আবৃ সুফ্ইয়ান বললেন, 'আরো কথা আছে। যারা ভিতর থেকে নিজ নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে তারাও আশ্রিত বলে গণ্য হবে। অধিকম্ভ, যারা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করবে তারাও আশ্রিত বলে গণ্য হবে। এ কথা শোনার পর লোকেরা সকলে নিজ নিজ ঘর ও মসজিদুল হারাম অভিমুখে পলায়ন করতে থাকল।

তবে কিছু সংখ্যক লম্পটকে তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল এবং বলল যে, 'এদেরকে আমরা অ্যভাগে রাখছি। যদি কুরাইশগণ কৃতকার্য হয় তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হব, কিন্তু যদি তাদের খুব মারধর করা হয় তাহলে আমাদের নিকট হতে যা কিছু চাওয়া হবে আমরা মেনে নিব।

মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এ সকল নির্বোধ কুরাইশগণ 'ইকরামা বিন আবৃ জাহল, সফওয়ান বিন উমাইয়া এবং সুহাইল বিন 'আমরের পরিচালনায় খান্দামায় একত্রিত হল। তাদের মধ্যে বনু বাক্র গোত্রের হিমাস বিন ক্বায়স নামক এক লোকও ছিল যে ইতোপূর্বে অস্ত্র ঠিক ঠাক করছিল। এ প্রেক্ষিতে তার স্ত্রী এক দিন বলেছিল, 'আমি যা কিছু দেখছি তা কিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে?'

সে বলল, 'মুহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে মোকাবালার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

স্ত্রী বলল, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের মোকাবালায় কোন কিছুই টিকতে পারবে না।'

সে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমার আশা যে, আমি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কোন সঙ্গীকে তোমার খাদেম করে ছাড়ব।' তারপর সে বলল,

অর্থ : তারা যদি প্রতিদ্বন্ধিতায় আসে তবে আমার কোন আপত্তি হবে না। এ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র, লম্বা ফলা বিশিষ্ট বর্শা এবং আকস্মিক আক্রমণাত্মক দু' ধার বিশিষ্ট তরবারী রয়েছে।

খান্দামার যুদ্ধে এ ব্যক্তিও এসেছিল।

#### ः (الجَيْشُ الْإِسْلَامِيْ بِذِيْ طُوْي) यू जूखबा नामक द्यांत रूननाभी रतना

অগ্রগমনের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর বাহিনী মাররুষ্ যাহরান হতে যূ তুওয়ায় গিয়ে পৌছলেন, সে সময় আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ীর সম্মানের জন্য অত্যধিক বিনয়ের সঙ্গে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) স্বীয় মন্তক এমনভাবে অবনমিত রেখেছিলেন যে, দাড়ির লোম সওয়ারীর খড়ির সঙ্গে গিয়ে লাগছিল। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) যূ তুওয়ায় গিয়ে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা বিধান ও বিন্যাস করে নিলেন। ডান পাশে নিযুক্ত করলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ ﴿﴿﴿﴾)-কে । সে স্থানে ছিল আসলাম, সুলাইম, গিফার, মুযায়নাহ, জুহায়নাহ এবং আরও অন্যান্য গোত্রসমূহ। খালিদ বিন ওয়ালিদ ﴿﴿﴿﴾)-কে নির্দেশ দেয়া হল- নীচু অঞ্চল দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে, কুরাইশগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাদের সকলকে হত্যা করে দিবে, তারপর সাফা পাহাড়ের উপর নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করবে।

যুবাইর বিন 'আউওয়াম (ﷺ) ছিলেন বাম পাশে। তাঁর সঙ্গে ছিল রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর পতাকা। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁকে নির্দেশ প্রদান করলেন মক্কার উপরিভাগ অর্থাৎ কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করতে এবং হাজুনে গিয়ে পতাকা উত্তোলন করে তথায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে।

পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন আবৃ 'উবাইদাহ (ﷺ)। নাবী (﴿ﷺ) তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, বাতনে ওয়াদীর পথ দিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হতে যাতে তিনি রাসূলে কারীম (﴿ﷺ)-এর পূর্বেই মঞ্চায় অবতরণ করতে সক্ষম হন।

## : (الْجَيْشُ الْإِسْلَائِي يَدْخُلُ مَكَّةً) अकास रेजनामी जिलान क्षर्वन

উপর্যুক্ত এ নির্দেশনা লাভের পর ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী নিজ নিজ নির্ধারিত পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকলেন। খালিদ বিন ওয়ালীদের বাহিনীর সম্মুখে যে সকল মুশরিক এসেছিল তাদের সকলকেই হত্যা করা হল। অবশ্য, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে থেকে কুর্ম বিন জাবির ফিহ্রী এবং খুনাইস বিন খালিদ বিন রাবী আহ শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। এর কারণ ছিল এই যে এ দু' জন সেনা বাহিনী থেকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভিন্ন পথ ধরে গমন করছিলেন। সেই অবস্থায় তাদের হত্যা করা হয়।

খান্দামায় পৌছানোর পর খালিদ হার এবং কুরাইশ লম্পটদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সামান্য সংঘর্ষে বারো জন মুশরিক নিহত হওয়ার পর তাদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। হিমাস বিন ক্বায়স- যে মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পূর্ব থেকেই অস্ত্রশস্ত্র ঠিক-ঠাক করে রেখেছিল- যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার পর নিজ গৃহে প্রবেশ করল এবং তার স্ত্রীকে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও।' তার স্ত্রী বলল, 'ওই কথাটি কোথায় গেল যা তুমি বলতেছিলে?' উত্তরে সে বলল,

إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لهم نهيت خلفنا وخمهمه

অর্ধ: 'তুমি যদি খান্দামায় যুদ্ধের অবস্থা দেখতে যখন সাফওয়ান ও 'ইকরামা পলায়ন করতে উদ্যত হয় এবং উনুক্ত তরবারী দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় যা হাতের কবজি এবং মাথার খুলিগুলোকে এমনভাবে কর্তন করছিল যে পিছনে তাদের গর্জন ও গোলমাল ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তবে তুমি নিন্দনীয় একটুও কথা বলতে পারতে না।'

এরপর খালিদ ( দুও পদে মক্কার গলিপথগুলো অতিক্রম করে সাফা পাহাড়ের উপর রাসূলুল্লাহর ( সেই) সঙ্গে মিলিত হন।

এদিকে যুবাইর ( অগ্রভাগে এগিয়ে গিয়ে হাজ্ন নামক স্থানে ফাতাহ মসজিদের নিকট রাস্লুল্লাহর ( গেতাকা উত্তোলন এবং তাঁর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করেন। অতঃপর সেখানে একটানা অবস্থান করতে থাকলেন যতক্ষণ না রাস্লুল্লাহ ( স্থানে আগমন করলেন।

মাসজিদুল হারামে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর প্রবেশ ও মূর্তি অপসারণ ( الْمُسُولُ الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ ) الرَّسُولُ ﴿﴾ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ ) :

এরপর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) উঠলেন এবং সম্মুখে পেছনে ডান ও বাম পাশে মোতায়েন আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে মাসজিদুল হারামে আগমন করলেন। মাসজিদুল হারামে আগমনের পর সর্বাগ্রে তিনি হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তার পর আল্লাহর ঘর ত্বাওয়াফ করলেন। ঐ সময় রাস্লুল্লাহ (১৯৯০)-এর হাতে একটি কামান (ধনুক) ছিল এবং আল্লাহর ঘরের আশপাশে ও ছাদের উপর ৩৬০টি মূর্তি ছিল। নাবী কারীম (১৯৯০) সে ধনুক দ্বারা মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে করতে বলেছিল,

﴿جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ [الإسراء: ٨١] ﴿ فَلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴾ [سبأ: ٤٩]

'হক এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। আর বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়।' (আল-ইসরা (১৭): ১৮] 'বল- সত্য এসে গেছে, আর মিথ্যের নতুন করে আবির্ভাবও ঘটবে না, আর তার পুনরাবৃত্তিও হবে না।' [সাবা (৩৪): ৪৯]

নাবী কারীম (😂)-এর আঘাতে মূর্তিগুলো ভূপতিত হচ্ছিল।

তিনি (ﷺ) নিজের উটের পিঠে আরোহণ করে ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করেন এবং ইহ্রাম অবস্থায় না থাকার কারণে শুধু ত্বাওয়াফ করাই যথেষ্ট মনে করেন। ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করার পর 'উসমান বিন ত্বালহাহ ﷺ–কে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কা'বাহ ঘরের চাবি গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশক্রমে কা'বাহ ঘর খোলা হয় এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। এ সময় অভ্যন্তরস্থিত ছবিগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁদের মধ্যে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (ﷺ)–এর প্রতিকৃতিদ্বয়ও ছিল। তাঁদের হাতে ভবিষ্যত কথন সম্পর্কিত তীর ছিল। এ দৃশ্য দেখে

বললেন, (قَاتَلَهُمُ اللهُ، وَاللهِ مَـا السَّتَقَـسَمَا بِهَا قَطًا) 'আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুশরিকদেরকে ধ্বংস করুন! আল্লাহর কসম! ঐ দু' জন কক্ষনো ভবিষ্যত জানার জন্য এ ধরণের তীর ব্যবহার করেন নি।

কা'বাহ ঘরের অভ্যন্তরে কাঠের তৈরি একটি কবুতরীর প্রতিকৃতিও তাঁর চোখে পড়ে। এ প্রতিকৃতিটি তিনি নিজ হাতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেন। অন্যান্য মূর্তিগুলোকেও তাঁর নির্দেশে মুছে ফেলা হয়।

ما 'বাহ ঘরের ভিতরে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত আদায় এবং কুরাইশদের নিকট ভাষণ প্রদান ( الرَّسُـوُلُ ) الرَّسُـوُلُ نَيْسُلُ فِي الْكَمْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ أَمَامَ فُرَيْشِ :

এরপর নাবী কারীম (১৯) ভিতর থেকে কা'বাহ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা ও বিলাল ভিতরেই ছিলেন। অতঃপর তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে থেমে যান। এ অবস্থায় নাবী কারীম (১৯)-এর বাম পাশে থাকে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি এবং পিছনে তিনটি। ঐ সময়ে কা'বাহ ঘরটি ছিল ছয় স্তম্ভবিশিষ্ট। অতঃপর নাবী কারীম (১৯) সেখানেই সালাত আদায় করেন। সালাতান্তে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশগুলো তিনি ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন এবং তাকবীর ও একত্বাদের আয়াতগুলো উচ্চারণ করতে থাকেন। অতঃপর কা'বাহ ঘরের দরজা খুলে দেন। রাস্লুল্লাহ (১৯) কী করেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশাল সংখ্যক কুরাইশ কা'বাহ ঘরের সম্মুখে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিল। দরজার দু' অংশ ধারণ করে নিমুভাগে দণ্ডায়মান কুরাইশদের সম্বোধন করে নাবী কারীম (১৯) বললেন,

(لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا كُلُّ مَأْثُرَةً أَوْ مَالُ أَوْدَمُ فَهُوَ تَحْتَ قَدَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحَاجِّ، أَلَا وَقُتَيْلُ الْحَطَّرُ شِبْهُ الْعَمَدِ \_ السَّوْظ وَالْعَصَا \_ فَفِيْهِ الدِّيَةُ مُغَلِّظةً، مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِيْ بُطُونِهَا أَوْلَادُ.

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظَّمَهَا بِالْآبَاءِ، النَّاسُ مِنْ آدَمٍ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবেই সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রেখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান, অথবা পূর্ণতা, অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এ দু' পদতলে রইল। স্মরণ রেখ, ভূলবশত হত্যা যা লাঠি সোটা দ্বারা হয়ে থাকে, তা ইচ্ছেকৃত হত্যার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য শোনিতপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশ উট দিতে হবে যার মধ্যে ৪০টি হবে গর্ভবতী।

হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হতে জাহেলিয়াত যুগের অহংকার এবং পূর্ব পুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম (আ)-এর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি।

এরপর পরবর্তী আয়াতটি পাঠ করেন,

﴿ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُمْ مِنْ ذَكَّرٍ وَأُننَى وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآثِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقُكُمْ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيْرٌ ﴾ (سورة الحجرات: ١٣)

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি এবং সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যে সর্বাধিক পরহেজগার। অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু জ্ঞাত আছেন এবং সব খবর রাখেন।

[আল-হুজুরাত (৪৯) : ১৩]

अमा कात्रा कान निन्मा तर (الآ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ)

অতঃপর নাবী কারীম (ক্লুক্র্রে) বললেন,

'ওগো কুরাইশ জনগণ! তোমাদের কী ধারণা, তোমাদের সঙ্গে আমি কিরূপ ব্যবহার করব বলে মনে করছ? সকলে বলল, 'খুব ভাল। আপনি সদয় ভাই এবং সদয় ভাইয়ের পুত্র।' নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

"তাহলে তোমরা জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ কথাই বলছি যেমনটি ইউসুফ (ﷺ) তাঁর ভাইদের সঙ্গে বলেছিলেন যে, আজ তোমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই। যাও, আজ তোমাদের সকলকে মুক্তি দেয়া হল।"

## वा'वार चरत्रत ठावि यात अधिकात তारकर (مِفْتَاحُ الْبَيْتِ إِلْي أَهْلِهِ) :

এরপর রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) মাসজিদুল হারামে বসে পড়লেন। 'আলী ১৯৯৯ বলেছেন, 'যার হাতে চাবি ছিল তিনি নাবী (১৯৯৯)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হজুর! আমাদের জন্য হাজীদের পানি পান করানোর সম্মানের সঙ্গে কা'বাহ ঘরের চাবি সংরক্ষণের সম্মানও একই সঙ্গে প্রদান করুন।' আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। অন্য এক বর্ণনা মোতাবেক এ আর্ঘটি 'আব্বাস ১৯৯৯ করেছিলেন। অতঃপর নাবী কারীম (১৯৯৯) বললেন, 'উসমান বিন ত্বালহাহ কোথায়? তাঁকে ডাকা হলে নাবী কারীম (১৯৯৯) বললেন,

'উসমান! এ নাও তোমার চাবি। অদ্য পুণ্য এবং ওয়াদা পুরণের দিন। তাবাকাত ইবনু সা'দ ( এর বর্ণনায় আছে যে, চাবি দেয়ার সময় নাবী কারীম ( ) আরও বলেছিলেন,

'সর্বক্ষণের জন্যই তুমি এ চাবি গ্রহণ কর। তোমার নিকট থেকে এ চাবি সেই ছিনিয়ে নিবে যে অত্যাচারী হবে। 'উসমান! আল্লাহ নিজ ঘরের জন্য তোমাকে বিশ্বাসভাজন করেছেন। অতএব, আল্লাহর এ ঘরে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে তুমি যা পাবে তা ভোগ করবে।'

# : (بِلَالُ يُؤَذِّنُ عَلَى الْكَعْبَةِ) का'वारुत्र ছाদে विनालেत्र षायान

তখন সালাতের সময় হয়েছিল, তাই রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বিলাল ﷺ কে নির্দেশ প্রদান করলেন কা'বাহর ছাদে উঠে আযান দিতে। সে সময় কা'বাহর বারান্দায় উপবিষ্ট ছিল আবূ সুফ্ইয়ান বিন হারব, 'আত্তাব বিন উসাইদ এবং হারিস বিন হিশাম।

আত্তাব বলল, 'আল্লাহ উসাইদকে এ সম্মান প্রদান করেছেন যে, তিনি এ আযান ধ্বনি শুনেন নি, নতুবা তাকে এক অপছন্দনীয় জিনিস (আযান) শুনতে হত। এর প্রেক্ষিতে হারিস বলল, 'শোন! আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতে পারি যে, তা সত্য তাহলে আমি তাদের অনুসারী হয়ে যাব।'

এ প্রেক্ষিতে আবৃ সুফ্ইয়ান বলল, 'দেখ! আল্লাহর কসম! আমি কিছুই বলব না, কারণ, যদি আমি কিছু বলি তবে এ কংকরগুলো আমার সম্পর্কে সংবাদ দেবে। এরপর নাবী কারীম (ﷺ) তাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, (لَقَدْ عُلِمْتُ الَّذِيْ قُلْتُمْ) 'এখন তোমরা যে আলাপ করলে তা আমাকে জানানো হয়েছে।'

অতঃপর তিনি তাদের আলাপের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। এ প্রেক্ষিতে হারিস এবং আত্তাব বলে উঠল, 'আমরা সাক্ষ্য দিছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)। আল্লাহর কসম! আমাদের সঙ্গে এমন কেউ ছিল না যে, আমাদের কথাবার্তা শুনতে পারে। এ রকম কিছু হলে আমরা বলতাম যে, সে ব্যক্তিই আমাদের কথাবার্তা নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর নিকট পৌছে দিয়েছে (তা না হলে তিনি খবর পেলেন কিভাবে?)'

## : (صَلَاةُ الْفَتْحِ أَوْ صَلَاةُ الشُّكُرِ) विषद्माखत শোকताना जानाज

সে দিনই রাস্লুল্লাহ (ﷺ) উন্মু হানী বিনতে আবৃ ত্বালিবের ঘরে গমন করেন। সেখানে গোসল করেন এবং তাঁর ঘরেই আট রাকাত সালাত আদায় করেন। সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি এ সালাত আদায় করেন। এ কারণেই কেউ কেউ চাশতের সালাত বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু এটি ছিল কেবল বিজয়োত্তর শোকরানা সালাত। উন্মু হানী তাঁর দুজন দেবরকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

দিলাম।' তাঁর এ ঘোষণার কারণ ছিল উমু হানীর ভাই 'আলী (ﷺ বিন আবৃ ত্বালিব এ দুজনকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে উমু হানী এ দুজনকে ঘরের দরজা বন্ধ করে গোপনে রেখেছিলেন। নাবী কারীম (﴿ الله كَانَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله كَانَا عَلَيْهُ كَانَا عَلَيْكُوا كَانَا عَلَيْكُوا كَانَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا كَانَا عَلَيْكُوا كَانَا عَلَيْكُوا كُلَّا عَلَيْكُ كَانَا عَلَيْكُوا كُلُوا عَلَيْكُوا كُلِي كُلِي كُلِي كُلِي كُلِي كُلِي كُلِي كَانَا عَلَيْكُوا كُلْمُ كُلِي كُلِي كُلِي كُلْكُوا كُلْمُ كُلِي كُلْكُوا كُلُوا كُلُوا كُلُوا كُ

## বড় বড় পাপীদের রক্ত মৃল্যহীন সাব্যস্ত করা হল (إهْدَارُ دَمِ رِجَالٍ مِّنْ أَكَابِرِ الْمُجْرِمِيْنَ)

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) বড় বড় পাপীদের মধ্য থেকে নয় ব্যক্তির রক্ত মূল্যহীন সাব্যস্ত করে নির্দেশ প্রদান করেন যে, যদি তাদেরকে কা বাহর পর্দার নীচেও পাওয়া যায় তবুও তাদের হত্যা করা হবে। তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে (১) আবদুল 'উয্যা বিন খাতাল, (২) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবৃ সারাহ, (৩) 'ইকরামা বিন আবৃ জাহল, (৪) হারিস বিন নুফাইল বিন অহাব, (৫) মাকীস বিন সাবাবাহ, (৬) হাবার বিন আসওয়াদ, (৭) ও (৮) ইবনু খাতালের দু' দাসী যারা কবিতার মাধ্যমে নাবী কারীম (﴿﴿﴾)-এর বদনাম রটাত, (৯) সারাহ যে আব্দুল মুন্তালিবের সন্তানদের মধ্যে কারো দাসী ছিল। এর নিকটে হাতিব লিখিত পত্রখানা পাওয়া গিয়েছিল।

ইবনু আবী সারাহর ব্যাপার ছিল 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তার প্রাণ রক্ষার জন্য সুপারিশ করলেন। নাবী (ﷺ) তাকে ক্ষমা করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। কিন্তু এর পূর্বে নাবী কারীম (ﷺ) এ আশায় দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকলেন যে, কোন সাহাবী উঠে এসে তাকে হত্যা করবে। কারণ এ ব্যক্তিই ইতোপূর্বে একবার ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা হিজরত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে পুনরায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল (তবুও তার পরবর্তী সময়ের কার্যকলাপ ইসলামের সৌন্দর্য বর্ধনে আয়নাশ্বরূপ ছিল, আল্লাহ তার উপর সম্ভষ্ট হোন)।

'ইকরামা বিন আবৃ জাহল পলায়নের অবস্থায় ইয়ামানের পথ ধরে চলে যায়। কিন্তু তার স্ত্রী নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এরপর সে 'ইকরামার পশ্চাদনুসরণ করে তাকে নিয়ে আসে। মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ঈমানের অবস্থা খুব ভাল থাকে।

ইবনু খাতাল কা'বাহ ঘরের পর্দা ধরে ঝুলছিল। একজন সাহাবী নাবী (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তার সম্পর্কে অবগত করালে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন ফলে তাকে হত্যা করা হয়। মাকীস বিন সাবাবাকে নুমায়লাহ বিন আব্দুল্লাহ হত্যা করেন। মাকীসও পূর্বে মুসলিম হয়েছিল। কিন্তু পরে এক আনসারীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

হারিস রাসুলুল্লাহ (ﷺ)কে খুব কষ্ট দিত। এ ব্যক্তিকে 'আলী ﷺ হত্যা করেন।

হাব্বার বিন আসওয়াদ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কন্যা যায়নাব —কে তাঁর হিযরতের প্রাক্তালে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ করেছিল যাতে তিনি উটের হাওদা হতে এক খণ্ড কঠিন পাথরের উপর পড়ে যান এবং এর ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় এ ব্যক্তি পলায়ন করে। পরবর্তী সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর তার ঈমানের অবস্থা ভাল থাকে।

ইবনু খাতালের দু' দাসীর একজনকে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় জন আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দেয়া হয়। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে সারাহর জন্য আশ্রয় চাওয়া হলে তাকে তা দেয়া হয় এবং পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে (সার কথা হচ্ছে নয় জনের মধ্যে চার জনকে হত্যা করা হয় এবং পাঁচজনকৈ ক্ষমা করা হয়। এরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে)।

হাফেজ ইবনু হাজার লিখেছেন, 'যাদের রক্ত মূল্যহীন সাব্যস্ত করা হয় তাদের প্রসঙ্গে আবৃ মাশ'আর হারিস বিন ত্বালাতিল খুযা'য়ীরও উল্লেখ বয়েছে। 'আলী ( ) তাকে হত্যা করেন। ইমাম হাকিম এ তালিকায় কা'ব বিন যুহাইরের উল্লেখ করেছেন, কা'বের ঘটনা প্রসিদ্ধ ছিল। পরে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাস্লুল্লাহ ( ) এর প্রশংসা করেন। এ তালিকাভুক্ত ছিল ওয়াহশী বিন হারব এবং আবৃ সুফ্ইয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে 'উতবাহ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে ছিল ইবনু খাতালের দাসী আরনাব এবং উন্মু সা'দ। এদের হত্যা করা হয়েছিল। ইবনু ইসহাক্ত অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। এভাবে পুরুষদের সংখ্যা দাঁড়ায় আট এবং মহিলাদের সংখ্যা ছয়। এ পার্থক্যের কারণ এ হতে পারে যে, দু' জন দাসী আরনাব এবং উন্মু সা'দ ছিল এবং পার্থক্য ছিল শুধু নাম উপনাম অথবা উপাধির।

: (إِسْلَامُ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةً، وَفَضَالَةَ بْنِ عُمَيْرٍ) आकल्यान विन উंभारेंदात रेंभारेंदात रेंभारेंदात रेंभारेंदात وإِسْلَامُ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةً، وَفَضَالَةَ بْنِ عُمَيْرٍ

সাফওয়ানের রক্ত মূল্যহীন সাব্যস্ত করা হয় নি, কিন্তু যেহেতু সে ছিল কুরাইশদের একজন বড় নেতা সেহেতু তার নিজ জীবনের ভয় ছিল যথেষ্ট, এ কারণে সে পলায়ন করেছিল। 'উমায়ের বিন অহাব জুমাহী রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾) তাকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং এর প্রতীকস্বরূপ তাকে তাঁর সে পাগড়িটি প্রদান করেন মক্কায় প্রবেশকালে যা তিনি নিজ মস্তকে বেঁধে রেখেছিলেন। 'উমায়ের যখন সাফওয়ানের নিকট পৌছল তখন সে জিদ্দা হতে ইয়ামান যাওয়ার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। 'উমায়ের তাকে ফিরিয়ে আনলেন। তাকে দু' মাস সময় দেবার জন্য সে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾)-কে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'তোমাকে চার মাস দেয়া হল।' এরপর সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের উভয়ের বিবাহ বন্ধন পূর্ববৎ বহাল রাখলেন।

ফুযালাহ একজন বীর পুরুষ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ত্বাওয়াফ করছিলেন তখন সে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট এসেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে তার গোপন কু-মতলবের কথা বলে দিলে সে মুসলিম হয়ে যায়।

বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে ভাষণ দেয়ার জন্য আল্লাহর নাবী (ﷺ) জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। ভাষণের প্রারম্ভে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তব-ম্ভুতি বর্ণনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

(أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلا يَحِلُّ لِإِمْرِيُّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيْهَا دَمَّا، أَوْ يَعْضُدُ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُّ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ اللهُ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنَ لَكُمْ، وَإِنَّمَا حَلَّتُ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَثُ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، فَلْيُبَلِغُ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ)

<sup>ৈ</sup> ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ১১, ১২ পৃঃ।

#### আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ (أَخْذُ الْبَيْعَةِ) :

আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ (১০০০) এবং মুসলিমগণের মক্কা বিজয় দান করেন, তখন মক্কাবাসীদের উপর একটি অধিকার সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে যায় যে ইসলাম ছাড়া কৃতকার্যতার আর কোন পথই নেই। এ জন্যই তারা ইসলামের আনুগত্য ও আজ্ঞাবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণের জন্য একত্রিত হয়। সাফা পাহাড়ে উপবিষ্ট অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (১০০০) মক্কাবাসীদের আজ্ঞানুবর্তিতার শপথ গ্রহণ শুরু করেন। 'উমার বিন খান্তাব (১০০০) নাবী কারীম (১০০০) এর উপবেশন স্থানের নীচে বসে জনগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করছিলেন। লোকজনেরা রাস্লুল্লাহ (১০০০) এর নিকট এ বলে ও'য়াদা করেন যে, 'আপনার কথা আমরা শ্রবণ করব এবং সাধ্যমতো তা মান্য করে চলব।'

তাফসীর মাদারিকের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ সমাপ্ত করে অবকাশপ্রাপ্ত হলেন তখন সাফা পাহাড়ের উপরেই মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ আরম্ভ করলেন। 'উমার ﷺ নাবী কারীম (ﷺ)-এর নীচে অবস্থান করে তাঁর নির্দেশমতো বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন এবং তাঁদের নিকট নাবী কারীম (ﷺ)-এর বাণী পৌছে দিচ্ছিলেন।

উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আবৃ সুফ্ইয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে 'উতবাহ বেশভূষার পরিবর্তন সহকারে আগমন করল। প্রকৃতই হামযাহ ( বিনতে নির্দান করল। প্রকৃতই হামযাহ ( বিনতে নির্দান নির্দ

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ مَثْرِكُنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا) 'আমি তোমাদের নিকট এ বলে অঙ্গীকার গ্রহণ করছি যে, আমরা কখনও আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করব না।'

'উমার ( কথার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন যে, তারা কখনও আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর রাস্লুল্লাহ ( ইরশাদ করলেন, 'চুরি করবে না।' এ প্রেক্ষিতে হিন্দা বলে উঠল, 'আবৃ সুফ্ইয়ান কৃপণ ব্যক্তি। তার সম্পদ থেকে তার অজানতে আমি যদি কিছু নেই তাহলে?' আবৃ সুফ্ইয়ান সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, বললেন, আমার সম্পদ থেকে তুমি যা নিয়ে নেবে তা তোমার জন্য হালাল হবে।'

হিন্দাকে চিনতে পেরে রাসূলুল্লাহ (🚎) মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'তুমিই হিন্দা।'

হিন্দা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (ক্রি) আমিই হিন্দা।' অতীতে যা কিছু হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দিন। নাবী কারীম (ক্রি) বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।'

অতঃপর নাবী কারীম (﴿ مَا يَرْنِيْنَ) বললেন, (وَلَا يَرْنِيْنَ) 'ব্যভিচার করবে না।'

প্রত্যুত্তরে হিন্দা বলল, 'আচ্ছা স্বাধীন মহিলারা কি কক্ষনো জেনা করে?'

নাবী কারীম (﴿ ) বললেন, (وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ) 'নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না ।'

হিন্দা বলল, 'বাল্যকালে আমরাও তাদের লালন-পালন করেছি, কিন্তু বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর আপনারা তাদের হত্যা করেছেন। এ জন্য তারা এবং আপনিই ভাল জানেন।' প্রকাশ থাকে যে হিন্দা সন্তান হানযালাহ বিন আবৃ সুফ্ইয়ান বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হিন্দার মুখ থেকে এ কথা ভনে 'উমার ( হাসতে হাসতে চিৎ হয়ে ভয়ে পড়লেন এবং রাস্লুল্লাহ ( ) ও মৃদু মৃদু হাসলেন।

অতঃপর নাবী কারীম (﴿ ) বললেন, (وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُنَانٍ) 'কাউকেও মিথ্যা অপবাদ দেবেনা।' হিন্দা বলল, 'আল্লাহর কসম! মিথ্যা অপবাদ অত্যন্ত খারাপ কথা। আপনি বান্তবিকই হিদায়াত এবং উত্তম চরিত্রের নির্দেশ প্রদান করছেন।' এরপর নাবী কারীম (﴿ ) বললেন, (وَلا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُونٍ) 'কোন সদুপদেশে রাসূল (﴿ ) এর অবাধ্য হবে না।' হিন্দা বলল, 'আল্লাহর কসম, আমরা এমন মনোভাব নিয়ে এ বৈঠকে বিস নি যে, আপনার আবাধ্য হব।'

অতঃপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমত থেকে ফিরে এসে হিন্দা তার উপাস্য মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলে। মূর্তি ভাঙ্গার সময় সে বলছিল, 'আমরা তোমার সম্পর্কে ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত ছিলাম। আমাদের সে ভুল এখন ভেঙ্গে গেছে।"

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে, হিন্দা বিনতে 'উতবাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটে এসে আরজ করলো, হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জমিনের বুকে তার চেয়ে বেশি প্রিয় আমার নিকটে কেউ ছিল না যে আপনাকে অপমান করতে পারে। অতঃপর আজকের দিনে জমিনের বুকে আমার নিকট সেই অধিক প্রিয় আপনাকে যে অপমান করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অতঃপর আবার বললো, হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আবৃ সুফ্ইয়ান খুব কৃপণ লোক। আমি যদি তার সম্পদ হতে আমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করি তবে তা অন্যায় হবে?' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করলেন, না অন্যায় হবে না, তবে তা নিতে হবে ইনসাফের সাথে।

## রাস্পুরাহ (ﷺ) بِمَكَّة وَعَمَلُهُ فِيْهَا) পর মকায় অবস্থান এবং কর্ম (إِقَامَتُهُ (ﷺ) بِمَكَّة وَعَمَلُهُ فِيْهَا)

রাস্লুল্লাহ (১) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তিনি ইসলামের পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় তৎপর থাকেন এবং মানুষকে হিদায়াত ও তাকওয়ার আদেশ দিতে থাকেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই নাবী কারীম (১)-এর নির্দেশক্রমে আবৃ উসাইদ (২) খুযা'য়ী নতুনভাবে হারামের সীমানার স্তম্ভ খাড়া করেন এবং ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও মক্কার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। অধিকন্তু নাবী কারীম (২)-এর পক্ষ থেকে ষোষণাকারী মক্কায় ঘোষণা করতে থাকেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে নিজ গৃহে কোন মূর্তি রাখবে না। যদি ঘরে মূর্তি থাকে তাকে অবশ্যই তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

#### विज्ञि অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ (ألبَّرَايَا وَالْبُعُوثُ) :

১. মক্কা বিজয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার পর যখন তিনি কিছুটা অবকাশ লাভ করলেন তখন ৮ম হিজরীর ২৫ রমযান 'উয্যা নামক দেব মূর্তি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ ( المَوْرُ رَأَيْتَ مَا اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللل

২. এরপর নাবী কারীম (১৯) সে মাসেই 'আম্র ইবনুল 'আস ক্রি)-কে 'সুওয়া' নামক দেবমূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেন। এ মূর্তিটি ছিল মক্কা হতে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে 'রিহাত' নামক স্থানে বনু হুযাইলের একটি দেবমূর্তি। 'আম্র যখন সেখানে গিয়ে পৌছেন তখন প্রহরী জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কী চাও?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর নাবী (১৯) এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> নাসাফী রচিত তাফসীর মাদাররেকে বাইয়াত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য :

সে বলল, 'তোমরা এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না।'

'আম্র জিলা বললেন, 'কেন?'

সে বলল, 'প্রাকৃতিক নিয়মেই তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে।'

'আম্র ( বললেন, 'তোমরা এখনও বাতিলের উপর রয়েছ? তোমাদের উপর দুঃখ, এই মূর্তিটি কি দেখে কিংবা শোনে?'

অতঃপর মূর্তিটির নিকট গিয়ে তিনি তা ভেঙ্গে ফেললেন এবং সঙ্গীসাথীদের নির্দেশ প্রদান করলেন ধন ভাগুর গৃহটি ভেঙ্গে ফেলতে। কিন্তু ধন-ভাগুর থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি প্রহরীকে বললেন, 'বল, কেমন হল?'

সে বলল, 'আল্লাহর দ্বীন ইসলাম আমি গ্রহণ করলাম।'

ত. এ মাসেই সা'দ বিন যায়দ আশহালী ( বিল্লা)-এর নেতৃত্বে বিশ জন ঘোড়সওয়ার সৈন্য প্রেরণ করেন মানাত দেবমূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। কুদাইদের নিকট মুশাল্লাল নামক স্থানে আওস, খাযরাজ, গাস্সান এবং অন্যান্য গোত্রের উপাস্য ছিল এ 'মানত' মূর্তি। সা'দ ( বিলা)-এর বাহিনী যখন সেখানে গিয়ে পৌছেন তখন মন্দিরের প্রহরী বলল, 'তোমরা কী চাও?'

তাঁরা বললেন, 'মানাত দেবমূর্তি ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি।'

সে বলল, 'তোমরা জান এবং তোমাদের কার্য জানে।'

সা'দ মানাত মূর্তির দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে একজন উলঙ্গ, কালো ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেলেন। সে আপন বক্ষদেশ চাপড়াতে চাপড়াতে হায়! রব উচ্চারণ করছিল।

প্রহরী তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মানাত! তুমি এ অবাধ্যদের ধ্বংস কর।'

কিন্তু এমন সময় সা'দ তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেন। ধন-ভাগ্তারে ধন-দৌলত কিছুই পাওয়া যায় নি।

এ পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র বনু সুলাইম গোত্রের লোকজনই নিজ বন্দীদের হত্যা করেছিল। আনসার ও মুহাজিরীনগণ হত্যা করেন নি। রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু) 'আলী ৄুুুুুুন্দকে প্রেরণ করে তাদের নিহত ব্যক্তিদের শোণিত খেসারত এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে খালিদ ৄুুুুুুুুুুু ও আব্দুর রহমান বিন 'আওফ ক্রুন্নুনুনুনু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এবং সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু) বললেন,

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড ৬২২ পৃষ্ঠা।

(مَهَلًا يَا خَالِدُ، دَعْ عَنْكَ أَصْحَابِيْ، فَوَاللهِ لَوْ كَانَ أُحُدُّ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا أَدْرَكْتَ عُدُوةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِيْ وَلَا رَوْحَتَهُ)

'খালিদ থেমে যাও, আমার সহচরদের কিছু বলা হতে বিরত থাক। আল্লাহর কসম! যদি উহুদ পাহাড় সোনা হয়ে যায় এবং তার সমস্তই তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করে দাও তবুও আমার সাহাবাদের মধ্য হতে কোন এক জনেরও এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যার ইবাদতের নেকী অর্জন করতে পারবে না।'

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছিল প্রকৃত মীমাংসাকারী যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ই ছিল প্রকৃত বিজয় যা মুশরিকদের শক্তিমন্তা ও অহংকারকে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল যে, আরব উপদ্বীপে শিরক বা মূর্তিপূজার আর কোন অবকাশ ছিল না। কারণ, মুসলিম ও মুশরিক এ উভয় পক্ষ বহির্ভূত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে যাচিছল যে, মুসলিম ও মুশরিকদের সংঘাতের পরিণতিটা কী রূপ নেয়। সাধারণ গোষ্ঠিভুক্ত মানুষ এটা ভালভাবেই অবগত ছিল যে, যে শক্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেবলমাত্র সে শক্তিই হারামের উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। তাদের বিশ্বাসকে অধিক বলীয়ান করেছিল অর্ধশতান্দী পূর্বে সংঘটিত আবরাহাহ ও তার হন্তী বাহিনীর ঘটনা। আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান হন্তী বাহিনী কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিক্ত হয়েছিল তা তৎকালীন আরবাসীগণ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছিল।

প্রকাশ থাকে যে, হুদায়বিয়াহর সন্ধিচুক্তি ছিল এ বিরাট বিজয়ের চাবিকাঠি। এ সন্ধি চুক্তির ফলেই শান্তি ও নিরাপত্তার পথ প্রশস্ত হয়েছিল, মানুষ প্রকাশ্যে একে অন্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এবং ইসলাম সম্পর্কে মত বিনিময় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মকায় যাঁরা গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এ চুক্তির ফলে তাঁরা স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে প্রাকাশ্যে কথাবার্তা বলা ও প্রচারের সুযোগ লাভ করেন, এ চুক্তির ফলে শান্তি ও নিরাপত্তার একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়ার ফলে বহু লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ফলে ইসলামী সৈন্যের সংখ্যাও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। ইতোপূর্বে যেক্ষেত্রে কোন যুদ্ধেই তিন হাজারের বেশী মুসলিম সৈন্যের সমাবেশ সম্ভব হয় নি, সেক্ষেত্রে মক্কা বিজয়ের অভিযানে দশ হাজার মুসলিম সৈন্য অংশ গ্রহণ করেন।

এ মীমাংসাকারী যুদ্ধ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্ট পর্দা উন্মোচিত করে দিয়েছিল যা ইসলাম গ্রহণের পথে ছিল একটি বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। এ বিজয়ের পর সমগ্র আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিকগণ প্রদীপ্ত সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মক্কা বিজয়ের পর ধর্মীয় ও প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব মুসলিমগণের হাতে এসে গিয়েছিল।

ভ্দায়বিয়াহর সন্ধি চুক্তির পর মুসলিমগণের অনুকৃলে পরিবর্তনের যে সহায়ক ধারা সূচিত হয়েছিল, মঞ্চা বিজয়ের মাধ্যমে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। অধিকৃত্ত, এ বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপে মুসলিমগণের অধিকার ও আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যার ফলে আরবের গোত্রসমূহের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা রইল যে, তারা বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধির আকারে রাসূলুল্লাহ (১)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের দাওয়াত কবুল করবে এবং ইসলামের বিস্তৃতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে। এ মর্মে তাদের প্রস্তুতিপর্ব পরবর্তী দুবছরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

Download Translation of the Quran from www.QuranerAlo.com

<sup>&#</sup>x27; এ যুদ্ধ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ নিমুলিখিত উৎসসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে। ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ২৮৯-৪৩৭ পৃঃ, সহীত্তল বুখারী ১ম ও জিহাদ পর্ব এবং হজ্জ ২য় খণ্ড ৬১২-৬২৫ পৃঃ, ফতত্তল বারী ৮ম খণ্ড ৩-২৭ পৃঃ, সহীত মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৩৭-৪৩৯ পৃঃ, ২য় খণ্ড ১০২, ১০৩, ১৩০ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ১৬০-১৬৮ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মুখতাসাক্রস সীরাহ ৩২২-৩৫১ পৃঃ।

# المَرْحَلَةُ الثَّالِئَةُ

#### তৃতীয় স্তর

এ স্তর হচ্ছে রাস্লুল্লাহ (১)-এর নবুওয়াত জীবনের শেষ স্তর যা তাঁর ইসলামী দাওয়াতের সে ফলাফলসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে যা দীর্ঘ তেইশ বছরের কঠোর পরিশ্রম, অজস্র সমস্যা ও সংকট নিরসন, অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ছিল অবিমিশ্র বিজয় ও কৃতকার্যতার অভূতপূর্ব ও অভাবিতপূর্ব ঘটনার সমাহার। তবে এসবের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং শুরুত্বপূর্ণ কৃতকার্যতা ছিল মক্কা বিজয়। প্রকৃতপক্ষে এ বিজয় ছিল বিজয়পূর্ব এবং বিজয়োত্তর দু' যুগের মধ্যে যুগস্টিকারী একটি ঘটনা এবং দু' বৈপরীত্যের সীমান্ত রেখা। আরব অধিবাসীগণের দৃষ্টিতে কুরাইশগণ ছিল দ্বীনের সংরক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক, কুরাইশগণের পরাজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপের জনগণের মূর্তিপূজার ভিত, চিরতরে উৎপাটিত হয়ে গেল এবং ইসলামের ভিত সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

এই শেষের স্তরকে দু' পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়:

- (১) সাধনা এবং লড়াই ও
- (২) ইসলাম গ্রহণের জন্য জাতি এবং গোত্রসমূহের দৌড়।

এ দু' পরিস্থিতি একে অন্যের সঙ্গে বিজড়িত এবং এ স্তরের মধ্যে আগের পিছনের এবং একে অন্যের মাঝেও সংঘটিত হয়ে এসেছে। তবে এ পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা একটি থেকে অন্যটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করব। কাজেই পিছনের আলোচনা গুলোতে যে সংগ্রাম যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে পরবর্তী যুদ্ধ তারই আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপটে আলোচিত হবে।

# غَزْوَةُ حُنَيْن

#### হুনাইন যুদ্ধ

মুসলিমগণের মক্কা বিজয় এক আকস্মিক অভিযানের ফলপ্রুতি। যার ফলে আরব গোত্রসমূহ প্রায় হতভদ্ব এবং কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়েছিল। তাদের এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে, তারা এ আকস্মিক অভিযানকে প্রতিহত করতে পারে। এ কারণে কিছু সংখ্যক জেদী, অপরিণামদর্শী ও আত্মগর্বী গোত্র ছাড়া আর সব গোত্রই রাসূলুল্লাহ (ক্ষ্মুট্ট)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। এই জেদী ও আত্মগর্বী গোত্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল হাওয়াযিন এবং সাকাফ গোত্র। এদের সঙ্গে মুযার জোশাম এবং সায়াদ বিন বকরের গোত্রসমূহ এবং বনু হেলালের কিছু সংখ্যক লোক। এ সব গোত্রের সম্পর্ক ছিল কাইসে আইলানের সঙ্গে। পরাজয় স্বীকার ক'রে মুসলিমগণের নিকট আত্মসমর্পণ করাকে তারা অত্যন্ত অপমানজনক বলে মনে করছিল। এ কারণে ঐ সকল গোত্র মালিক বিন 'আওফ নাসরীর নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা মুসলিমগণকে আক্রমণ করবে।

## : (مُجَرِّبُ الْحُرُوبِ يُغَلِّطُ رَأَي الْقَائِدِ) नामक श्रात निवित्र श्रापन الْحُرُوبِ يُغَلِّطُ رَأَي الْقَائِدِ

এ সিদ্ধান্তের পর মুসলিমগণের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ ক'রে মালিক বিন আওফের নেতৃত্বে তারা যাত্রা করল। সম্পদাদি, গবাদি, শিশু সন্তানেরাও ছিল তাদের সঙ্গে। সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হয়ে তারা আওতাস উপত্যকায় শিবির স্থাপন করল। এটি হুনাইনের নিকটে বনু হাওয়াযিন গোত্রের অঞ্চলভুক্ত একটি উপত্যকা। কিন্তু এ উপত্যকাটি হুনাইন হতে পৃথক। হুনাইন হচ্ছে অন্য একটি উপত্যকা যা যুল মাজায নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত। সেখান থেকে আরাফাতের পথ দিয়ে মক্কার দূরত্ব দশ মাইলেরও বেশী।

সমর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক সেনাপতির ক্রটি বর্ণনা: আওতাসে অবতরণের পর লোকজনেরা তাদের নেতার নিকট একত্রিত হল। তাদের মধ্যে দুরাইদ বিন সিম্মাও ছিল। এ ব্যক্তি অত্যন্ত বার্ধক্য ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কাজেই, যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যাদি অবগত হয়ে পরামর্শদান ছাড়া আর কোন কিছুই করার উপযুক্ততা তার ছিল না। কিন্তু প্রকৃতই সে ছিল একজন বাহাদুর দাঙ্গাবাজ ও বিজ্ঞ যোদ্ধা। সে জিজ্ঞেস করল তোমরা কোন্ উপত্যকায় অবস্থান করছ?' উত্তর দেয়া হল, 'আওতাস উপত্যকায়।' সে বলল, 'ঘোড়সওয়ারদের জন্য উত্তম দ্রমণ স্থান বটে। না কল্করময়, না খানা খন্দক বিশিষ্ট, না খারাপ নিমুভূমি। কিন্তু ব্যাপারটি কি যে, আমি উটের উচ্ছ্বাস ধ্বনি, গাধার চিৎকার, শিশুদের ক্রন্দন এবং বকরীর ব্যা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি?'

লোকজনেরা বলল, 'মালিক বিন 'আওফ সৈন্যদের সঙ্গে তাদের মহিলাদের, শিশুদের, গবাদি এবং সম্পদাদি নিয়ে এসেছেন। এ প্রেক্ষিতে দুরাইদ মালিক ইবনু 'আওফকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি কী ভেবে এমন কাজ করেছ?'

সে বলল, 'আমি চিন্তা করেছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবার এবং সম্পদাদি থাকবে, যাতে সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের উত্তেজনা নিয়ে তারা যুদ্ধ করে।'

দুরাইদ বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি ভেড়ার রাখাল বটে, যুদ্ধে যদি পরাজিত হও তাহলে কোন বস্তু কি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে? দেখ! আর যদি তুমি যুদ্ধে বিজয়ী হও তাহলে তলোয়ার এবং বর্শা দ্বারাই তো তুমি উপকৃত হবে। আর যদি পরাজয় বরণ কর তাহলে তোমাদের পরিবার পরিজ্বন এবং সহায় সম্পদ সর্ব ব্যাপারেই অপমানের শিকার হতে হবে।

অতঃপর কতগুলো গোত্র এবং নেতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পর দুরাইদ বলল, 'হে মালিক! তুমি বনু হাওয়াযিন গোত্রের মহিলা এবং শিশুদেরকে ঘোড়সওয়ারদের গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে এসে খুব একটা ভাল কাজ কর নি। তাদেরকে তাদের অঞ্চলে উচ্চ ও সংরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দাও। এরপর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে

<sup>ৈ</sup> ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ২৭ ও ৪২ পৃঃ।

বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হও। যদি তোমরা জয়ী হও তাহলে পিছনের নারী শিশুরা তোমাদের সংগে এসে মিলিত হবে, আর যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলেও তোমাদের পরিবারবর্গ ধন সম্পদ এবং গবাদিগুলো সংরক্ষিত থাকবে।'

কিন্তু জেনারেল কমাণ্ডার মালিক এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি এমনটি করব না। তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছ এবং তোমার বিচার বৃদ্ধিও লোপ পেয়েছে। আল্লাহর শপথ! হয় হাওয়াযিন আমার আনুগত্য করবে, নতুবা আমি এই তলোয়ারের উপর নির্ভর করব এবং তা আমার পিঠের এক দিক হতে অপর দিকে বেরিয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে মালিক এটা সহ্য করতে পারল না যে, এ যুদ্ধে দুরাইদের সুনাম হবে কিংবা ওর পরামর্শ মতো কাজ করতে হবে। হাওয়ায়ন বলল, 'আমরা তোমার আনুগত্য করছি।' এর প্রেক্ষিতে দুরাইদ বলল, 'এ এমন যুদ্ধ যাতে আমি অংশ গ্রহণ তো করবই না, বরং মনে করব যে, আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে।'

দুঃখ আমি যদি এ সময় যুবক হতাম, পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতাম। পায়ের লম্বা চুল বিশিষ্ট এবং মধ্যম প্রকারের বকরীর মতো ঘোড়ার পরিচালনা করতাম।

## শক্ত পক্ষের গোয়েন্দা (يَعُدُوِّ) । (سِلَاحُ اِسْتِكْشَافِ الْعَدُوِّ)

এরপর মালিকের ঐ গোয়েন্দা আসলো যাদের প্রেরণ করা হয়েছিল মুসলিমগণের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা প্রত্যাবর্তন করল। তাদের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাদের হাত,পা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সন্ধিস্থলেও চিড় ধরে গিয়েছিল। তাদের এ অবস্থা দেখে মালিক বলল, 'তোমরা ধ্বংস হও! তোমাদের এ কী অবস্থা হয়েছে? তারা বলল, 'আমরা যখন কিছু সংখ্যক সাদা-কালো মিশ্রিত ঘোড়ার উপর সাদা মানুষ দেখেছি, আল্লাহর কসম! তখন থেকে আমাদের এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা তুমি প্রত্যক্ষ করছ।'

## রাস্লুরাহ (ﷺ)-এর গোয়েন্দা (ﷺ) । এই শ্রিক্টাহ (﴿﴿﴿﴿ ﴿﴾ِ﴾ِ﴾)

এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও শত্রুদের অবস্থানের খবর প্রাপ্ত হয়ে আবৃ হাদরাদ আসলামী ﷺ। কে এ নির্দেশ প্রদান করে প্রেরণ করলেন যে, মানুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অবস্থান করবে এবং তাদের সঠিক খোঁজ খবর নিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর তা তাঁকে অবহিত করবে। প্রাপ্ত নির্দেশ মোতাবেক তিনি তাই করলেন।

৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা হতে রওয়ানা হলেন। এটি ছিল মক্কা আগমনের উনিশতম দিবস। নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিল বার হাজার সৈন্য। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সঙ্গে এনেছিলেন দশ হাজার সৈন্য এবং মক্কার নও মুসলিমগণের মধ্য হতে সংগ্রহ করেছিলেন আরও দু' হাজার সৈন্য। এ যুদ্ধের জন্য নাবী কারীম (ﷺ) সফওয়ান বিন উমায়েরের নিকট হতে একশ লৌহ বর্ম নিয়েছিলেন এবং আত্তাব বিন উসাইদকে মক্কার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন।

দুপুরের পর এক ঘোড়সওয়ার এসে খবর দিলেন যে, 'আমি অমুক অমুক পর্বতের উপর আরোহণ করে প্রত্যক্ষ করলাম যে, বনু হাওয়াযিন গোত্র গাটি বোচকাসহ যুদ্ধের ময়দানে আগমন করেছে। মহিলা, শিশু, গবাদি সব কিছুই তাদের সঙ্গে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (﴿وَلَكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ 'আল্লাহ চায় তো এর সব কিছুই গণীমত হিসেবে কাল মুসলিমগণের হাতে এসে যাবে।' দিন শেষে রাতের বেলা আনাস বিন আবী মারসাদ গানাভী (ﷺ) স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেন।

<sup>े</sup> আওনুদ মাবুদসহ আবৃ দাউদ দ্রষ্টব্য ২য় খণ্ড ৩১৭ পৃঃ। আল্লাহর পথে প্রহরীর মর্যাদা অধ্যায়।

ভ্নাইন যাওয়ার পথে লোকজনেরা একটি বেশ বড় আকারের সতেজ কুলের গাছ দেখতে পেল। তৎকালে এ গাছকে যাতু আনওয়াত বলা হত। আরবের মুশরিকগণ এর উপর নিজেদের অন্ত্র শস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত, ওর নিকট পশু যবেহ করত, মন্দির তৈরি করত, এবং মেলা বসাত। মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য রাস্লুল্লাহ (﴿﴿

)-কে বললেন, 'আমাদের জন্য আপনি যাতু আনওয়াত তৈরি করে দিন যেমনটি তাদের জন্য রয়েছে।' রাস্লুল্লাহ (﴿

) বললেন,

'আল্লাহ আকবার! সে সন্তার শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন তোমরা ঠিক সেরূপ কথা বলেছ, যেমন বলেছিল মুসা (ﷺ)-এর কওম, 'ইজ্আল লানা ইলা হান, কামা লাহুম আ লিহাহ' (আমাদের জন্য উপাস্য তৈরি করে দিন যেমন তাদের জন্য উপাস্য রয়েছে :) এটাই রীতিনীতি। তোমরাও পূর্বের রীতিনীতির উপর অবশ্যই আরোহণ করে বসবে।

## : (الجَيْشُ الْإِسْلَايْ يُبَاغَتْ بِالرَّمَاةِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ) ইসলামী সৈন্যদের উপর হঠাৎ তীর নিক্ষেপ

মঙ্গলবার ও বুধবার পথ চলার পর ১০ই শাওয়াল মধ্য রাত্রি মুসলিম বাহিনী হুনাইনে গিয়ে পৌছল। কিন্তু মালিক বিন 'আওফ পূর্বেই তার বাহিনী নিয়ে সেখানে অবতরণ করে এবং রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তারা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোতায়েন করে দেয়। অধিকন্ত, তাদের এ নির্দেশও প্রদান করা হয় যে, মুসলিম বাহিনী উপত্যকায় অবতরণ করা মাত্রই যেন প্রবলভাবে তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করে তাদের ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হয় এবং একযোগে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

এদিকে সাহরীর সময় রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾﴾) সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করে নিলেন এবং পতাকা বেঁধে লোকজনের মধ্যে বিতরণ করলেন। অতঃপর সকালে মুসলিম বাহিনী দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে হুনাইন উপত্যকায় উপস্থিত হলেন। শক্রদের অবস্থান সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল না। তাঁরা জানতেন না যে, শক্রপক্ষের সাঝীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের বীর সৈনিকগণ এ উপত্যকায় সংকীর্ণ গিরিপথে অবস্থান গ্রহণ করেছে অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিতভাবে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। এ কারণে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন চিন্তেই তাঁরা সেখানে অবতরণ করছিলেন। এমন সময় আকস্মিকভাবে তাঁদের উপর তীর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শক্র দলে দলে তাঁদের উপর এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আকস্মিক এ আক্রমণের প্রচণ্ডতা সামলাতে না পেরে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ অবস্থায় এমনভাবে হাওয়াযিদৌড়ি করতে থাকল যে কেউ কারো প্রতি লক্ষ্য করল না। এছিল এক পর্যুদস্ত অবস্থা এবং অবমাননাকর পরাজয়। এমনকি আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারব (যিনি নতুন মুসলিম হয়েছিলেন) বললেন, 'এখন তাদের দৌড়াদৌড়ি সমুদ্রের আগে থামবে না। জাবালাহ অথবা কালাদাহ বিন হামাল চিৎকার করে বললেন, 'দেখ, জাদু বাতিল হয়ে গেল।'

যাহোক, যখন দৌড় ঝাঁপ অরম্ভ হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ডান দিক থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন, 'ওহে লোকজনেরা! আমার দিকে এসো, আমি মুহাম্মদ (ﷺ) বিন আব্দুল্লাহ। ঐ সময় কিছু সংখ্যক মুহাজির এবং আনসারের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ছিলেন না।

ইবনু ইসহাক্ত্রের বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র নয় জন। আর ইমাম নাবাবী মতানুসারে তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। বিশুদ্ধ কথা সেটাই যা ইমাম আহমাদ ও হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হুনাইন যুদ্ধে আমরা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা সব পালিয়ে গেল এমতাবস্থায় তাঁর সাথে আনসার ও মুহাজির মিলে মাত্র আশি জন অবশিষ্ট ছিল। আমরা সবাই দৃঢ়পদে যুদ্ধ করলাম এবং আমাদের কেউ পলায়ন করেনি।'

<sup>ু</sup> তিরমিয়ী বাবুল ফিতান, তোমরা পুর্বপুরুষদের নিয়ম মেনে চলবে, প্রসঙ্গ ২য় খণ্ড ৪১ পৃঃ।

ইমাম তিরমিয়ী হাসান সূত্রে ইবনু 'উমার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমরা দেখলাম যে, লোকেরা হুনাইন ছেড়ে পলায়ন করছে। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে রয়েছেন তিনশত সাহাবা (緣)।

উল্লেখিত সংকটপূর্ণ সময়ে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যে তেজোদীপ্ততা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন তার কোন তুলনা ছিল না। মুসলিম বাহিনীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ততা এবং দৌড় ঝাঁপের মুখেও তিনি ছিলেন অচল, অটল ও শক্রু অভিমুখী এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁর খচ্চরকে উত্তেজিত করতে থাকেন। এ সময় তিনি বলতেছিলেন

অর্থ : আমি সত্যই নাবী, মিথ্যা নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।

কিন্তু সে সময় আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারিস ( নাবী কারীম ( ে)-এর খচ্চরকে লাগাম ধরে টেনে রেখেছিলেন এবং 'আব্বাস ( খচ্চরের রেকাব ধরে তাকে থামিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা উভয়েই এ কারণে খচ্চরকে থামিয়ে রেখেছিলেন যেন সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে না যায়।

## মুসলিমগণের প্রত্যাবর্ডন ও অভিযানের জন্য জেগে ওঠা (يَجُوعُ الْمُشلِمِيْنَ وَإِحْتِدَامُ الْمَعْرِكَةِ) :

এরপর রাস্লুল্লাহ (১৯) আপন চাচা 'আব্বাস (১৯)-কে নির্দেশ প্রদান করলেন সাহাবীগণ (৯)-কে উচ্চেঃস্বরে আহ্বান জানাতে। (তিনি ছিলেন দরাজ কণ্ঠবিশিষ্ট)। 'আব্বাস (১৯) বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানালাম, 'ওহে বৃক্ষ-তলের ব্যক্তিবর্গ। (বাইয়াত রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীবৃন্দ) কোথায় আছং আল্লাহর কসম! আমার কণ্ঠ শ্রবণ করা মাত্র তারা এমনভাবে ফিরে এল বাচ্চার ডাক শুনে গাভী যেমনটি ফিরে আসে এবং উত্তরে বলল, 'হাাঁ, হাাঁ, আমরা আসছি'। এ সময় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে কোন ব্যক্তি তাঁর উটকে ফিরানোর চেষ্টা করেও ফিরাতে সক্ষম না হলে নিজ লৌহ বর্ম স্বীয় গলায় নিক্ষেপ করে নিজ ঢাল ও তলোয়ার সামলিয়ে নিয়ে উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ত এবং উটকে ছেড়ে দিয়ে এ শন্দের দিকে দৌড় দিতে থাকত। এভাবে সমবেত হয়ে যখন নাবী কারীম (১৯)-এর নিকট একশ লোকের সমাবেশ ঘটল তখন তাঁরা শক্রেদের সঙ্গে আরম্ভ করে দিলেন।

এরপর শুরু হল আনসারদের প্রতি আহ্বান, 'এসো, এসো আনসারের দল দ্রুত এগিয়ে এসো।' আনসারদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত এ আহ্বান বনু হারিস বিন খাযরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এ দিকে মুসলিম সৈন্যগণ যে গতিতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন ঠিক সে গতিতেই পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করতে থাকলেন। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে কালো ধোঁয়ার স্রোতের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ক্রি) যুদ্ধের ময়দানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এখন চুলা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।' প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে তখন চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর তিনি জমিন থেকে এক মৃষ্টি মাটি নিয়ে তা শক্রদের প্রতি নিক্ষেপ করে দিয়ে বললেন, 'শাহাতিল উজুহ' তথা 'মুখমণ্ডল বিকৃত হোক '। এ এক মৃষ্টি মাটি এমনভাবে বিস্তার লাভ করল যে, শক্রপক্ষের এমন কোন লোক ছিল না যার চক্ষু এ মাটি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়নি। এরপর থেকে তাদের যুদ্ধোন্যাদনা ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হতে থাকে এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়।

## শক্রদের শোচনীয় পরাজয় (أنكِسَارُ حِدَةِ الْعَدُوِ وَهَزِيْمَتُهُ السّاحِقَةُ)

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মাটি নিক্ষেপের কিছুক্ষণের মধ্যেই শব্রুদের পরাজয়ের ধারা সূচিত হয়ে গেল এবং আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হতে না হতেই তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। সাক্ষীফের সত্তর জন লোক নিহত হল এবং তাদের সঙ্গে যা কিছু সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্র, মহিলা, শিশু এবং গবাদি ছিল সবই মুসলিমগণের হস্তগত হল। এটাই হচ্ছে সে পরিবর্তন, যে সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলা কুরআনে ইঙ্গিত করেছেন,

<sup>&#</sup>x27; সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ১০০পৃঃ।

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَـنْكُمْ شَـيْمًا وَضَـاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكُفِرِيْنَ (٢٦)﴾ [التوبة:٢٥، ٢٦]

'আর হুনায়নের যুদ্ধের দিন, তোমাদের সংখ্যার আধিক্য তোঁমাদেরকে গর্বে মাতোয়ারা করে দিয়েছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, যমীন তার বিশালতা নিয়ে তোমাদের কাছে সংকীর্ণই হয়ে গিয়েছিল, আর তোমরা পিছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রস্লের উপর, আর মু'মিনদের উপর তাঁর প্রশান্তির অমিয়ধারা বর্ষণ করলেন, আর পাঠালেন এমন এক সেনাবাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি, আর তিনি কাফিরদেরকে শান্তি প্রদান করলেন। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকেন।'

[আত্তাওবাহ (৯) : ২৫-২৬]

#### : (حَرْكَةُ الْمُطَارَدَةِ) अणाकायन

পরাজিত হওয়ার পর শক্রদের একটি দল ত্বায়িফ অভিমুখে চলে যায়। অন্য একটি দল নাখলাহর দিকে পলায়ন করে, অধিকন্ত অন্য একটি দল আওতাসের পথ ধরে। রাস্লুল্লাহ (১৯৯৯) আবৃ 'আম্র আশ'আরী ১৯৯৯। এর নেতৃত্বে একটি পশ্চাদ্ধাবনকারী দল আওতাসের দিকে প্রেরণ করেন। উভয় দলের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষের পর মুশরিক দল পলায়নে উদ্যত হল। তবে এ সংঘর্ষে দলনেতা আবৃ 'আমির আশ'আরী ১৯৯৯ শহীদ হয়ে যান।

মুসলিম ঘোড়সওয়ারদের একটি দল নাখলাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দুরাইদ বিন সিম্মাহকে পাকড়াও করেন যাকে রাবি'আহ বিন রাফি' হত্যা করেন।

পরাজিত মুশরিকগণের তৃতীয় এবং সব চেয়ে বড় দলটির পশ্চাদ্ধাবন ক'রে যাঁরা ত্বায়িফের পথে গমন করেন যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ একত্রিত করার পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করেন।

#### গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (الْغَنَائِمُ) :

গণীমতের মধ্যে ছিল যুদ্ধ বন্দী ছয় হাজার, উট চব্বিশ হাজার, বকরি চল্লিশ হাজারেও বেশী ছিল এবং রৌপ্য চার হাজার উকিয়া (অর্থাৎ এক লক্ষ ষাট হাজার দিরহাম যার পরিমাণ ছয় কুইন্টালের কয়েক কেজি কম হয়)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সকল সম্পদ একত্রিত করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর সেগুলো জি'রানা নামক স্থানে জমা রেখে মাসউদ বিন 'আম্র গিফারীকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ত্বায়িফ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং অবসর না হওয়া পর্যন্ত তিনি গণীমত বন্টন করেন নি।

যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধ বোন শায়মা বিনতে হারিস সা'দিয়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আনীত হয়ে সে নিজ পরিচয় পেশ করলে তিনি তার একটি পরিচিত চিহ্নের মাধ্যমে তাকে সহজেই চিনতে পারলেন এবং নিজ চাদর বিছিয়ে তার উপর সসম্মানে বসালেন। অতঃপর তাকে তার কওমের নিকট ফেরত পাঠালেন।

#### ত্বায়িফ যুদ্ধ (غَرْوَةُ الطَّائِفِ) :

প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধ ছিল ছনাইন যুদ্ধেরই বিস্তরণ। যেহেতু হাওয়াযিন ও সাক্ষীফ গোত্রের অধিক সংখ্যক পরাস্ত ফৌজ মুশরিক বাহিনীর কমাণ্ডার মালিক বিন 'আওফ নাসরীর সঙ্গে পলায়ন করে ত্বায়িফে গিয়েছিল এবং সেখানেই দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, সেহেতু রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ছনাইনের ব্যস্ততা থেকে অবকাশ লাভের পর ত্বায়িফের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং এ ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসেই ত্বায়িফের উদ্দেশ্যে এক বাহিনী প্রেরণের মনস্থ করলেন।

প্রথমে খালিদ বিন ওয়ালীদ ( এর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্যের এক তেজস্বী বাহিনী প্রেরণ করলেন। অতঃপর নাবী ( ) নিজেই ত্বায়িফ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গোলেন। পথের মধ্যে নাখলাহ, ইয়ামানিয়া, ক্বারনুল

মানাযিল, লিয়্যাহ প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে গমন করেন। লিয়্যাহ নামক স্থানে মালিক বিন 'আওফের একটি দূর্গ ছিল। নাবী কারীম (১৯৯০) দূর্গটি ভেঙ্গে ফেলেন। অতঃপর ভ্রমণ অব্যাহত রেখে ত্বায়িফে গিয়ে পৌছেন এবং ত্বায়িফের দূর্গের নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করে দূর্গ অবরোধ করে রাখলেন। অবরোধ ক্রমে ক্রমে দীর্ঘায়িত হতে থাকে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আনাস (১৯৯০) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবরোধ চল্লিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কোন কোন চরিতকার এ অবরোধের সময়সীমা বিশ দিন বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদের মধ্য থেকে কেউ কেউ দশ দিনের অধিক, কেউ কেউ আঠার দিন এবং কেউ কেউ পনের দিন বলে উল্লেখ করেছেন।

অবরোধ চলাকালে উভয় পক্ষ হতে তীর নিক্ষেপ এবং প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের মতো ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে থাকে। প্রথমাবস্থায় মুসলিমগণ যখন অবরোধ শুরু করেন তখন দূর্গের মধ্য থেকে তাঁদের উপর এত অধিক সংখ্যক তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল যেন টিড্ডী দল ছায়া করেছে। এতে কিছু সংখ্যক মুসলিম আহত হন এবং বার জন শহীদ হন। অতঃপর ক্যাম্প উঠিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে বর্তমান ত্বায়িকের মসজিদের নিকট নিয়ে যেতে হয়।

এ পরিস্থিতি হতে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম (ﷺ) ত্বায়িফবাসীদের উপর মিনজানিক যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে একাধিক গোলা নিক্ষেপ করেন। যার ফলে দূর্গের দেয়ালে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মুসলিমগণের একটি দল দাবাবার মধ্যে প্রবেশ করে আগুন জ্বালানোর জন্য দেয়াল পর্যন্ত পৌছে যান। কিন্তু শক্রগণ তাঁদের উপর লোহার উত্তপ্ত টুকরো নিক্ষেপ করতে থাকে, ফলে কিছু সংখ্যক মুসলিম শহীদ হয়ে যান।

শক্রদের ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধের ভিন্নতর কৌশল হিসেবে আঙ্গুর ফলের বৃক্ষ কর্তন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, কিন্তু মুসলিমগণ অধিক সংখ্যক বৃক্ষ কর্তন করে ফেললে সাক্বীফ গোত্র আল্লাহ ও আত্মীয়তার বরাত দিয়ে বৃক্ষ কর্তন বন্ধ করার জন্য আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা মঞ্জুর করেন।

অবরোধ চলাকালে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর ঘোষক ঘোষণা দেন যে, যে গোলাম দূর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করবে সে মুক্ত বা স্বাধীন বলে বিবেচিত হবে। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে তেইশ ব্যক্তি দূর্গ থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমগণের দলভুক্ত হয়। এদের মধ্যেই ছিলেন আবৃ বাক্রাহ (১৯৯০)। তিনি দূর্গ হতে দেয়ালের উপর উঠে চরকার সাহায্যে (যার মাধ্যমে কৃয়া হতে পানি উত্তোলন করা হয়) ঝুলে পড়ে নীচে নামতে সক্ষম হন। যেহেতু ঘূর্ণিকে আরবী ভাষায় বাক্রাহ বলা হয়, সেহেতু নাবী কারীম (১৯৯০) তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম রেখেছিলেন আবৃ বাক্রাহ। এ সকল গোলামকে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) মুক্ত করে দিয়ে এক একজনকে এক একজন মুসলমানের নিকট সমর্পণ করেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল তারা তাদের প্রয়োজনের জিনিস পরস্পরকে পৌছে দেবে। এ ঘটনা ছিল দূর্গওয়ালাদের জন বড়েই দুর্বলতার পরিচায়ক।

অবরোধ দীর্ঘায়িত হতে থাকল এবং দূর্গ আয়ন্ত করার কোন সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হল না, অথচ মুসলিমগণের উপর তীর এবং উন্তপ্ত লোহার আঘাত আসতে থাকল। উপরম্ভ দূর্গবাসীগণ পুরো এক বছরের জন্য পানীয় এবং খাদ্য সম্ভার মজুদ করে নিয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নওফাল বিন মু'আবিয়া দীলীর পরামর্শ তলব করলেন। তিনি বললেন, 'খেঁকশিয়াল নিজ গর্তে প্রবেশ করেছে। আপনি যদি এ অবস্থার উপর অটল থাকেন তাহলে তাদের ধরে ফেলতে পারবেন, আর যদি ছেড়ে চলে যান তাহলেও তারা আপনাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

এ কথা শুনে রাস্লুল্লাহ (﴿ الْحَدُوا عَلَى الْمِعَامِ اللهِ اللهِ

<sup>े</sup> ফতহল বারী ৮ম খণ্ড ৪৫ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ২৬০ পৃঃ।

দিবস মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্য গেলেন। কিন্তু আঘাত খাওয়া ছাড়া কোনই সুবিধা করা সম্ভব হল না। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (﴿ اللَّهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ) 'ইন-শা-আল্লাহ আমরা আগামী কাল প্রত্যাবর্তন করব।'

নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ প্রস্তাবে সকলেই আনন্দিত হলেন এবং কোন আলাপ আলোচনা ব্যতিরেকেই প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃদু হাসতে থাকলেন। এরপর লোকজনেরা যখন তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন তখন নাবী কারীম (ﷺ) বললেন যে, তোমরা বলতে থাক, (اَلْمِيُونَ عَابِدُونَ الْرَبِيَا حَامِدُ وَاللهِ अभाजनाकाরী এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।

বলা হল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ত্বীফদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করুন। নাবী কারীম (﴿﴿ اللَّهُمُ اهْدِ ثَقِيْفًا، وَاثْتِ بِهِمُ वললেন, (اللَّهُمُ اهْدِ ثَقِيْفًا، وَاثْتِ بِهِمُ ) 'হে আল্লাহ, সাক্ত্বীফদের হিদায়াত কর এবং তাদেরকে নিয়ে এসো।'

## क्ष'ताना नामक शाल भनीमण वन्छन (إِلْجِعْرَانَةِ) :

ত্বায়িফ অবরোধ পর্ব সমাপনান্তে নাবী কারীম (১৯) ফিরে আসেন। গণীমত বন্টন ব্যতিরেকেই জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। এ বিলম্বের কারণ ছিল হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদল ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর নিকট আগমন করবে এবং তাদের সম্পদাদি ফেরত নিয়ে যাবে। কিন্তু সদিচ্ছা প্রণোদিত বিলম্ব করা সত্ত্বেও তাদের পক্ষ থেকে কেউ যখন আগমন করল না রাসূলুল্লাহ (১৯) তখন গণীমতের মাল বন্টন শুক্ত করে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গণীমতের ব্যাপারে বিভিন্ন গোত্রের নেতা এবং মক্কার সম্রান্ত ব্যক্তিগণের যারা সন্দিগ্ধ চিত্ত ছিল এবং অনর্থক কথাবার্তা বলাবলি করে বেড়াত তাদের মুখ বন্ধ করা। মুওয়াল্লাফাতুল কুল্বগণই সর্বপ্রথম প্রাপ্ত হলো। তাঁদেরকে বড় বড় অংশ দেয়া হল।

আবৃ সুফ্ইয়ান বিন হারবকে চল্লিশ উকিয়া (ছয় কিলো হতে কিছু কম) রৌপ্য এবং একশ উট প্রদান করা হল। তিনি বললেন, 'আমার ছেলে ইয়ায়ীদ?' নাবী কারীম (ﷺ) ইয়ায়ীদকেও অনুরূপ অংশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, 'আমার ছেলে মু'আবিয়া?' রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাঁকেও অনুরূপ অংশ প্রদান করলেন, (অর্থাৎ তাঁর ছেলেদেরসহ তথু আবৃ সুফ্ইয়ানকে আনুমানিক আঠার কিলো রৌপ্য) এবং তিনশ উট দেয়া হয়েছিল।

হাকীম বিন হিয়ামকে একশ উট দেয়া হয়েছিল। তিনি আরও একশ উটের জন্য আবেদন জানালে পুনরায় তাঁকে একশ উট দেয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে একশ উট, দ্বিতীয় দফায় আরও একশ উট এবং তৃতীয় দফায় আবারও একশ উট (মোট তিনশ উট) দেয়া হয়েছিল।

হারিস বিন কুলাদাহকেও একশ উট দেয়া হয়েছিল। কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত কুরাইশ এবং অন্যান্য নেতাগণকেও কয়েক শ' উট দেয়া হয়েছিল। অধিকম্ভ, অন্যান্য কিছু সংখ্যক নেতাকেও পঞ্চাশ এবং চল্লিশ চল্লিশ করে উট দেয়া হয়েছিল। এমনকি জনগণের মাঝে প্রচার হয়ে গেল যে, মুহাম্মদ (১৯৯৯) এমনভাবে দান খয়রাত করছেন যে, তাদের আর পরমুখাপেক্ষী হওয়ার কোন ভয় নেই। কাজেই, অর্থ সাহায্য গ্রহণের জন্য বেদুঈনদের দল নাবী কারীম (১৯৯৯)-এর নিকট ভিড় জমাতে থাকল। অতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর লক্ষে একটি বৃক্ষের দিকে সরে পড়তে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর চাদরখানা বৃক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। তখন তিনি বললেন:

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> যারা নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল ইসলামের প্রতি তাদের মনে আরও অধিক পরিমাণে আকর্ষণ সৃষ্টি এবং ইসলামের উপর তারা যাতে শক্তভাবে বসে যায় তার জন্য সাহায্য করা হয়েছিল।

<sup>े</sup> কাষী আয়ায, আশ শিফা বেতা'রিফি হকুকিল মোস্তফা ১ম খণ্ড ৮৬ পৃঃ।

(أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوْا عَلَيَّ رِدَاثِيْ، فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ عِنْدِيْ عَدَدَ شَجَرٍ تُهَامَةٍ نَعَمًا لَقَسَّمْتُهُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ مَا أَلْفَيْتُمُونِيْ بَخِيْلًا وَلَا جُبَانًا وَلَا كَذَّابًا)

'ওহে লোক সকল! আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। সুতরাং সেই সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার নিকট যদি তুহামাহ বৃক্ষের সমপরিমাণ চতুষ্পদ জম্ভ থাকে তবু তা তোমাদের মাঝে বন্টন করে দেব। তারপর তোমরা দেখবে যে, আমি কৃপণ নই, ভীতও নই আর মিথ্যাবাদীও নই।'

তারপর তিনি তাঁর স্বীয় উটের নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং এবং খানিকটা লোম উপড়ে নিয়ে হাত উপরে তুলে বললেন,

'ওহে জনগণ! আল্লাহর কসম! তোমাদের ফাই সম্পদের মধ্যে আমার জন্য কিছুই নেই। এমনকি এ লোমগুলোর পরিমাণও নেই। শুধু এক পঞ্চমাংশ আছে এবং সেটুকুও তোমাদের হাতেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

মুওয়াল্লাফাতুল কুলূবকে দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) যায়দ বিন সাবিতকে নির্দেশ প্রদান করলেন সৈন্যদের মধ্যে গণীমত বন্টনের জন্য হিসাব কিতাব তৈরি করতে। তিনি যে হিসাব তৈরি করলেন তাতে দেখা গেল যে, প্রত্যেক সাধারণ সৈনিকের অংশে এসেছে চারটি করে উট এবং চল্লিশটি করে বকরি। ঘোড়সওয়ারদের প্রত্যেকের অংশে এসেছে বারটি উট এবং একশ বিশটি বকরি।

এ বন্টনের ভিত্তি ছিল এক কৌশলময় রাজনীতি। কারণ, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাদের সত্যের পথে আনা হয় বিবেক বুদ্ধির পথ ধরে নয়, বরং পেটের পথ ধরে। অর্থাৎ তৃণভোজী পশুর সামনে এক শুচ্ছ সতেজ ঘাস ধরলে সে যেমন লাফ দিয়ে অগ্রসর হয়ে সেস্থানে পৌছে যায়, অনুরূপ ধারায় উল্লেখিত ধরণের লোকজনদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে তারা ঈমানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে তার জন্য আগ্রহী ও উদ্যমী হতে পারে।

# ः (الْأَنْصَارُ تَجِدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

রাস্লুলাহ (১)-এর এ প্রাক্ত রাজনীতির ব্যাপারে প্রাথমিক অবস্থায় কোন কোন লোকের সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি না হওয়ার কারণে কিছু কিছু মৌখিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে আনসারদের উপর এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া ছিল সব চেয়ে বেশী। কারণ, হুনাইন যুদ্ধের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। অথচ বিপদের সময় তাঁদেরকেই আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং সে আহ্বানে সর্বাথ্রে সাড়া দিয়ে তাঁরাই রাস্লুল্লাহ (১)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কঠিন বিপর্যয় সুন্দর বিজয়ে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, পলায়নকারীদের হাত হল পূর্ণ অথচ তাঁদের হাতই রয়ে গেল শূন্য। ব

আবৃ সাঈদ খুদরী হাত ইবনু ইসহাত্ব বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ () কুরাইশ এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকে গণীমত বন্টন করে দিলেন, আনসারদের ভাগে কিছুই পড়ল না, তখন তাঁরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত ও দুন্দিন্তাগ্রন্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মনে এতদসংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উদয় হল। এমনকি তাঁদের মধ্য থেকে একজন বলেই বসলেন যে, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ () তাঁর নিজ কওমের সঙ্গে মিশে গেছেন।' এ প্রেক্ষিতে সাদ () রাসূলে কারীম () এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল () ফাই বন্টনের ব্যাপারে আপনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে আনসারগণ আপনার প্রতি দুঃখিত এবং মনক্ষুণ্ন হয়েছেন। আপনি নিজ কওমের লোকজনদের মধ্যেই তা বন্টন করেছেন এবং তাঁদেরকে অনেক বেশী বেশী পরিমাণ দান করেছেন কিন্তু আনসারদের কিছুই দেন নি।'

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> মুহাম্মদ গাজ্জালী, ফি**কু**হুস সীরাহ ২৯৮ ও ২৯৯ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> প্রাপ্তক্ত।

ফর্মা নং-৩১

রাস্লুল্লাহ (﴿ مَا كُنْ اَنْتَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا سَعَدُ 'হে সা'দ! এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমিও তো আমার কওমের লোকজনদের মধ্যে একজন।'

নাবী কারীম (﴿ الْحَاجَمَعُ لِيْ قَوْمَـكَ فِيْ هَـذِهِ الْحُظِـيْرَةِ) বললেন, الْحَظِـيْرَةِ (الْحُظِـيْرَةِ) 'আচ্ছা তাহলে তোমার কওমের লোকজনকে তুমি অমুক স্থানে একত্রিত কর।'

সা'দ তাঁর কওমের লোকজনদের নির্ধারিত স্থানে সমবেত করলেন। কিছু সংখ্যক মুহাজির আগমন করলে তাঁদেরকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। কিছু সংখ্যক অন্যলোক সেখানে আগমন করলে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হল। যখন সংশ্রিষ্ট লোকজনেরা সেখানে একত্রিত হলেন, তখন সা'দ ( নাবী কারীম ( ে)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আর্য করলেন, 'আনসারগণ আপনার জন্য একত্রিত হয়েছেন।'

রাস্লুল্লাহ (﴿ তৎক্ষণাৎ সেখানে আগমন করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন,
﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةً بَلَغَتْنِيْ عَنْكُمْ، وَجِدَةً وَجَدْتُمُوْهَا عَلَى فِي أَنْفُسِكُمْ؟ أَلَمْ آتِكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمُ
اللهُ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ؟ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ؟)

'ওহে আনসারগণ! কী কারণে তোমরা আমার ব্যাপারে অসম্ভণ্টি পোষণ করেছ? আমি কি তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসি নি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা অসহায় ছিলে তিনি তোমাদেরকে সহায় সম্পদ দান করেছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শক্রু ছিলে, তিনি তোমাদের মধ্যে মহক্বতের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। লোকজনেরা বললেন, 'অবশ্যই, এ সব কিছুই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বড়ই অনুগ্রহ।'

অতঃপর নাবী কারীম (🕰 ) বললেন,

(أَلَا تَجِيْبُوْنِيْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟) قَالُوْا: بِمَاذَا نَجِيْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ يِلْهِ وَرَسُوْلِهِ الْمَنُّ وَالْفَصْلُ. قَالَ : (أَمَا وَاللهِ لَـوْ شِـثْتُمْ لَا لَهُ وَسَدَقْتُمْ وَلَصُدِقْتُمْ وَلَصُدِقْتُمْ : أُتِيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقَنَاكَ، وَعَلِيْدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَاثِلًا فَآسَيْنَاك).

(أَوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي أَنْفُسِكُمْ فِي لَعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا تَأَلَّفُتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوْا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسلَامِكُمْ؟ أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ، وَتَرْجِعُوْا بِرَسُولِ اللهِ ( اللهِ رَهِ ) إلى رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدُ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ إِمْرُأُ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكُتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ، اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ).

অতঃপর নাবী কারীম (১৯) বললেন, 'হে আনসারগণ! একটি নিকৃষ্ট ঘাসের জন্য তোমরা নিজ নিজ অন্তরে অসম্ভষ্ট হয়েছ, অথচ এর মাধ্যমে আমি তোমাদের অন্তরকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা মুসলিম হয়ে ইসলামের প্রতি সমর্পিত হয়ে যাও। হে আনসারগণ! তোমরা কি সম্ভষ্ট নও যে, সে সকল লোকেরা উট এবং বকরি নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (১৯)-কে নিয়ে নিজ কওমের

নিকট ফিরে যাবে? সে সন্তার কসম যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন! যদি হিজরতের বিধান না হতো তবে আমিও হতাম আনসারদের মধ্যকার একজন। যদি অন্যান্য লোকেরা এক পথে চলেন এবং আনসারগণ অন্য পথে চলেন তাহলে আমিও আনসারদের পথে চলব। হে আল্লাহ! আনসারদের, তাঁদের সন্তানদের এবং তাঁদের সন্তানদের (অর্থাৎ নাতিপুতিদের) প্রতি রহম করুন।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ ভাষণ শ্রবণ করে উপস্থিত লোকজনেরা এতই ক্রন্দন করলেন যে, তাঁদের মুখমগুলের দাড়িগুলো ভিজে গেল। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'আমরা এ জন্য সম্ভষ্ট যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের অংশে এবং সঙ্গে রয়েছেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিরে আসেন এবং লোকজনেরাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

### श (قُدُوْمُ وَفْدِ هَوَازِنَ) शाखप्रायिन গোত্রের প্রতিনিধির আগমন

যুদ্ধ লব্ধ গনীমত বন্টনের পর হাওয়াযিন গোত্রের এক প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণান্তে আগমন করলেন। এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। এ দলের নেতা ছিলেন যুহাইর বিন সুরাদ। নাবী কারীম (ﷺ)-এর দুধ চাচা আবৃ বুরক্বানও ছিলেন এ দলে। প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে বায়'আত গ্রহণ করার পর আর্য করলেন, 'আপনি দয়া করে আকটকৃতদের এবং তাদের অর্থ সম্পদাদি ফেরত দিয়ে দিন। আপনি যাদেরকে বন্দী করেছেন তারা হচ্ছেন আমাদের মা, বোন, খালা, ফুফু- তাদের বন্দীত্ব আমাদের জন্য নিতান্ত অবমাননাকর। তাঁদের কথাবার্তায় এমন ভাব প্রকাশ পেল যেন অন্তর গলে যাবে।

কবিতার ভাষায় তা ছিল নিমুরূপ :

فامنن علينا رسول اللهِ في كرم \*\* فإنك المرء نرجوه وننتظر امنن عَلَى نسوة قد كنت ترضعها \*\* إذ فوك تملؤه من محضها الدرر

নাবী (ৼৣৣেহ) বললেন,

(إِنَّ مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْحَدِيْثِ إِلَّى أَصْدِقُهُ، فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟)

'আমার সঙ্গে যে সকল লোকজন আছে তোমরা তো তাদের দেখতেই পাচ্ছ এবং আমি সত্য কথা অধিক ভালবাসি।' সুতরাং তোমরা বল তোমাদের নিকট খুব প্রিয় বস্তু কোন্টি? সন্তান সন্ততি না ধন-সম্পত্তি?'

তারা বলল যে, 'আমাদের নিকট খানদানী মর্যাদার তুল্য আর কোন কিছুই নেই।' নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(إِذَا صَلَّيْتُ الْغَدَاةَ \_ أَيْ صَلَاةَ الظُّهْرِ \_ فَقُوْمُواْ فَقُولُوْا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) إِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَنَسْتَشْفِعُ بالْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا سَبْيَنَا)

'আছো আমি যখন যুহর সালাত শেষ করব তখন তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে বলবে যে, 'আমরা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে মু'মিনদের জন্য এবং মু'মিনদেরকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য সুপারিশকারী বানাচিছ। অতএব, আমাদের আটককৃতদের ফিরিয়ে দিন।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সালাত সমাপ্ত করলেন তখন তারা তাই বলল, উত্তরে নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'এ অংশের সম্পর্কে যা আমার জন্য এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবের জন্য আছে আমি সে সবই তোমাদের

প্রবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৪৯৯-৫০০ পৃঃ। অনুরূপ বর্ণনা সহীহুল বুখারীতে ২য় খণ্ড ৬২০ ও ৬২১ পৃঃ রয়েছে।

ইবনু ইসহাক্ত্রের বর্ণনায় অছে যে, তাঁদের মধ্যে নয় জন শরীফ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন।
এরপর নাবী করীম (ﷺ)-এর নিকট আর্থ করেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি যাদের আটক করেছেন তাদের মধ্যে মা বোন
আছেন এবং খালা ফুফুও আছেন এবং এটাই হচ্ছে জাতির অবমাননার কারণ, (ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ) প্রকাশ থাকে যে, মা এবং
অন্যান্য, কথার অর্থ হচ্ছে যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর দুধ' মা, খালা, ফুফুও যুক্ত ছিলেন বন্দীদলে। তাঁদের উপস্থাপক ছিলেন যোহাইর বিন
সোরাদ। আবু বারকানের উচ্চারণে মত পার্থক্য আছে। অতএব তাকে আবু মারওয়ান ও আবু সারওয়ানও বলা হয়েছে।

জন্য দিয়ে দিলাম এবং এখন আমি লোকজনদের নিকট তা জেনে নিচ্ছি। এর প্রেক্ষিতে আনসার ও মুহাজিরগণ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের নিকট যা আছে তার সব রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য দিয়ে দিলাম। এরপর আকরা বিন হাবিস বললেন, 'কিন্তু আমার ও বনু তামীম গোত্রের যা আছে তা আপনাকে দিলাম না।' অতঃপর 'উয়ায়না বিন হিসন বললেন, 'আমার এবং বনু ফাজারাদের নিকট যা রয়েছে তা আপনার জন্য নয়।' 'আব্বাস বিন মিরদাস বললেন, 'আমার এবং বনু সুলাইমদের যা কিছু আছে সে আপনার জন্য নয়। এর প্রেক্ষিতে বনু সুলাইম বললেন, 'জী না, আমাদের সঙ্গে যা কিছু আছে তার সবই রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য। সেহেতু 'আব্বাস বিন মিরদাস বললেন, 'তোমরা আমাকে বেইজ্জত করে দিলে।'

রাসূলুল্লাহ (ক্ষ্মুট্র) বললেন,

(إِنَّ هُوُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ جَاءُوْا مُسْلِمِيْنَ، وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَأْنَيْتُ سَبْيَهُمْ، وَقَدْ خَيَّرُتُهُم فَلَمْ يَعْدِلُوْا بِالْأَبْنَاءِ وَالنِّسَاءِ شَيْئًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءً فَطَابَتْ نَفْسُهُ بِأَنْ يَرُدَّهُ فَسَبْيِلُ ذٰلِكَ، وَمَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يَسْتَمْـسَكَ بِحَقِّـهِ فَلْـيُرَدُّ عَلَيْنَا)، عَلَيْهِمْ، وَلَهُ بِكُلِّ فَرِيْضَةٍ سِتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَغِيءُ اللهُ عَلَيْنَا)،

'দেখ, এ সকল লোক ইসলাম গ্রহণের পর এসেছে এবং (এ উদ্দেশ্যেই) আমি তাদের আটককৃতদের বন্টনে বিলম্ব করেছিলাম। এখন আমি তাদেরকে অধিকার প্রদান করলাম। তবে তারা অন্য কিছুকে সন্তানাদির সমতুল্য মনে করে নি। অতএব, যার নিকট আটককৃত কোন কিছু রয়েছে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে যদি সে তা ফেরত দেয় তাহলে সেটাই হবে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা। আর কেউ যদি নিজ অধিকার আটকে রাখতে চায় তবুও তা হবে তাদের আটককৃত। অতএব, তাদেরকে সে সব ফিরিয়ে দেবে। আগামীতে সর্বাগ্রে যে সরকারী সম্পদ অর্জিত হবে ওর মধ্য থেকে ফেরতদানকারীকে ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই একটির পরিবর্তে ছয়টি দেয়া হবে।'

লোকজনেরা বললেন, 'রাস্লুল্লাহ (১)-এর জন্য আমরা সব কিছুই সম্ভষ্ট চিত্তে ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। রাস্লুল্লাহ (১) বললেন, 'আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না যে, তোমাদের মধ্যে কে রাজী আছে এবং কে নেই, অতএব, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের প্রধানগণ তোমাদের ব্যাপারে আমাদের সামনে উপস্থাপন করবেন। এরপর লোকজনেরা তাদের সন্তানাদি ফিরিয়ে দিলেন। শুধু 'উয়ায়না বিন হিসন অবশিষ্ট রইলেন। তাঁর অংশে ছিল এক বৃদ্ধা মহিলা। তিনি প্রথমে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেও পরে ফিরিয়ে দিলেন। রাস্লুল্লাহ (১) প্রত্যেক বন্দীকে মুক্তিদানের সময় এক খানা করে কিবতী চাদর প্রদান করলেন।

## : (الْعُمْرَةُ وَالْإِنْصِرَافُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ) अपनन এवर भनीनाय़ প্রত্যাবর্তন إِلَى الْمَدِيْنَةِ

গণীমত বিতরণের পর জি'রানা হতেই 'উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহ্রাম বাঁধলেন এবং 'উমরাহ পালন করলেন। অতঃপর 'আত্তাব বিন উসাইদকে মক্কার অভিভাবক নিযুক্ত করে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। ৮ম হিজরী ২৪শে যুল ক্বা'দাহ তারিখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় ফিরে আসেন।

# الْبُعُوْثُ وَالسَّرَايَا بَعْدَ الرُّجُوْعِ مِنْ غَزُوَةِ الْفَتْحِ अका বিজয়ের পর ছোটখাট অভিযান এবং কর্মচারীগণের যাত্রা

মক্কা বিজয় সংক্রান্ত সুদীর্ঘ ও সফল ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় অবস্থানের মধ্য দিয়ে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। এর মাঝে তিনি মদীনায় আগমনকারী প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান, প্রশাসনের কর্মচারীগণকে প্রেরণ করতে থাকেন, দ্বীনের দাওয়াত দাতাগণকে রওয়ানা করাতে থাকেন এবং যারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে এবং আরবের আলোড়নকারী বিষয়ের সামনে পরাজয় মেনে নিতে অস্বীকার করছিল তাদের অধীনস্থ করতে থাকেন। এ বিষয়াদি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখিত হল:

## याकाण আদায়কারীবৃন্দ (المُصَدِّقُونَ) :

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরীর শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ ( भिना ফিরে আসেন। অতঃপর ৯ম হিজরীর মুহার্রমের চাঁদ উদিত হওয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ ( পিছা) বিভিন্ন গোত্রের মুসলিমগণের নিকট থেকে সদকা ও যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কর্মচারী প্রেরণ করেন। যে কর্মচারী যে গোত্রে প্রেরিত হয়েছিল তার তালিকা হচ্ছে যথাক্রমে নিমুর্নপ:

| কর্মচারীগণের নাম            | যে গোত্র থেকে সদকা এবং যাকাত আদায় করতেন       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| ১. 'উয়ায়না বিন হিসন       | বনু তামীম                                      |
| ২. ইয়াযীদ বিন হুসাইন       | আসলাম এবং গিফার গোত্র                          |
| ৩. 'আব্বাদ বিন বাশীর আশহালী | সুলাইম এবং মুযাইনা গোত্র                       |
| ৪. রাফি' বিন মাকীস          | জুহাইনা গোত্র                                  |
| ৫. 'আম্র বিন 'আস            | বনু ফাযারা                                     |
| ৬. যাহ্হাক বিন সুফ্ইয়ান    | বনু কিলাব                                      |
| ৭. বাশীর বিন সুফ্ইয়ান      | বনু কা'ব                                       |
| ৮. ইবনুল লুতবিয়্যাহ আযদী   | বনু যুব্য়ান                                   |
| ৯. মুহাজির বিন আবী উমাইয়াহ | সানয়া শহরে (তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে |
|                             | আসওয়াদ 'আনসী সানয়ায় নাবী দাবী করেছিল)।      |
| ১০. যিয়াদ বিন লাবীদ        | হাযরামাওত অঞ্চল                                |
| ১১. 'আদী বিন হাতিম          | ত্বাই এবং বনু আসাদ গোত্র                       |
| ১২. মালিক বিন নুওয়াইরাহ    | বনু হানযালাহ গোত্র                             |
| ১৩. যিবরিক্বান বিন বদর      | বনু সা'দ (এর একটি শাখা)                        |
| ১৪. ক্বায়স বিন 'আসিম       | বনু সা'দ (এর অন্য একটি শাখা)                   |
| ১৫. 'আলা- বিন হাযরামী       | বাহরাইন অঞ্চল                                  |
| ১৬. 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব   | নাজরান অঞ্চল (যাকাত এবং কর আদায় করার জন্য)    |

প্রকাশ থাকে যে, ৯ম হিজরীর মুহার্রম মাসেই এ সকল কর্মচারীর সকলেই প্রেরণ করা হয় নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল সংশ্রিষ্ট গোত্রগুলোর বিলম্বে ইসলাম গ্রহণের কারণে। তবে এ পরিচালনা বন্দোবন্তের সঙ্গে উল্লেখিত কর্মচারীবৃন্দের প্রেরণের কাজ শুরু হয়েছিল ৯ম হিজরীর মুহার্রম মাসে এবং এর মাধ্যমেই হুদায়বিয়াহর সন্ধির পর ইসলামী দাওয়াতের কৃতকার্যতার প্রশস্ততা অনুমান করা যেতে পারে। অবশিষ্ট থাকে মক্কা বিজয়ের পরবর্তী যুগের আলোচনা। অবশ্য ঐ সময়ে লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে।

#### السَّرَايَا) अভিযানসমূহ (السَّرَايَا):

বিভিন্ন গোত্রের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের জন্য যেমন কর্মচারী প্রেরণ করা হয় তেমনিভাবে আরব উপদ্বীপের সাধারণ অঞ্চলসমূহের মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে সৈনিক মহোদ্যমও গ্রহণ করা হয়। এ সকল অভিযানের বিবরণ হচ্ছে যথাক্রমে নিমুরূপ:

## 'উয়ায়না বিন হিসন ফাযারীর অভিযান (پُسَرِيَّةُ عُيَيْنَةَ بْن حِصْن الْفَزَارِيُّ) (৯ম হিজরী, মুহার্রম) :

'উয়ায়নার নেতৃত্বে ৫০ জন ঘোড়সওয়ারের সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনী বনু তামীম গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করে বনু তামীম গোত্র কর প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই এ অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এ অভিযানে কোন মুহাজির কিংবা আনসার ছিলেন না।

'উয়ায়না বিন হিসন রাত্রিবেলা পথ চলতেন এবং দিবাভাগে অত্যন্ত সঙ্গোপনে অগ্রসর হতেন। এভাবে মরুভূমিতে বনু তামীম গোত্রের উপর আক্রমণ চালানো হয়। আকস্মিক আক্রমণে ভীত সন্ত্রন্ত্র হয়ে বনু তামীম গোত্র পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করে এবং তাদের ১১ জন পুরুষ ২১ জন নারী ও ২৩ জন শিশু মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তাদের মদীনায় আনয়ন করে রামলাহ বিনতে হারিসের বাড়িতে রাখা হয়।

অতঃপর বনু তামীমের দশ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দীদের ব্যাপারে মদীনায় আগমন করল এবং নাবী কারীম (১)-এর দরজায় গিয়ে এভাবে বলল, 'হে মুহাম্মদ (১) আমাদের নিকট এসো।' তাদের আহ্বানে নাবী কারীম (১) যখন বাইরে আগমন করলেন তখন তারা তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলোচনা চালাতে থাকল। অতঃপর নাবী কারীম (১) তাদের সঙ্গে অবস্থান করতে থাকলেন এবং এ অবস্থার মধ্য দিয়ে যুহর সালাতের সময় হলে তিনি যুহর সালাত আদায় করলেন। সালাতের পর মসজিদে নাবাবীর বারান্দায় গিয়ে বসে পড়লেন। তারা উত্বারিদ বিন হাজিবকে দলের মুখপাত্র হিসেবে এগিয়ে দিয়ে অহমিকা ও আত্মগর্বের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কথাবার্তা বলতে থাকল। এদিকে রাস্লুল্লাহ (১) ইসলামের বজা হিসেবে তাদের কথাবার্তার উপযুক্ত জবাব দানের জন্য সাবিত বিন ক্রায়স বিন শাম্মাসকে নিযুক্ত করলেন। তিনি তাদের আলোচনার আলোকে যথোপযুক্ত বক্তব্য পেশ করলেন। এরপর তারা তাদের কবি যিবরিক্বান বিন বদরকে অগ্রভাগে রাখলে সে তাদের গৌরবসূচক কিছু কবিতা আবৃত্তি করল। মুসলিম কবি হাস্সান বিন সাবিত (১) তাদের জবাবে বক্তব্য পেশ করলেন।

যখন উভয় দলের বক্তা এবং কবিগণ উপস্থাপনা শেষ করলেন তখন আকুরা' বিন হাবিস বলল, 'তাদের বক্তা আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং তাদের কবি আমাদের কবির তুলনায় অধিক শক্তিশালী বক্তব্য পেশ করেছেন। তাদের কথাবার্তা আমাদের কথাবার্তার তুলনায় অধিক জোরালো এবং তাদের আলোচনা আমাদের আলোচনার তুলনায় অধিক উন্নত মানের এবং তারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করল। রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মেই) তাদেরকে উত্তম উপটোকন প্রদান করে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাদের আটককৃত শিশু ও মহিলাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন।

কুত্বাহ বিন 'আমিরের অভিযান (مَرِيَّهُ فَطْبَهُ بَنِ عَامِرٍ إِلَى حَيِّ مِنْ خَفْعَمَ بِنَاحِيْدٍ تَبَالَةٍ) (সফর ৯ম হিজরী) : তুরাবাহর নিকটে তাবালাহ অঞ্চলে খাস'আম গোত্রের একটি শাখার উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। বিশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল নিয়ে কুত্বাহ এ অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ দলের বাহন ছিল ১০টি উট যার উপর তাঁরা পালাক্রমে আরোহন করতেন। মুসলিম বাহিনী রাত্রি বেলা লক্ষ্যস্থলের উপর আক্রমণ চালান, এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লোকজন হতাহত হয়। মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে কুত্বাহ এবং আরও কয়েক জন শহীদ হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ কিছু সংখ্যক ভেড়া, বকরি ও শিশুদের মদীনায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

ই যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাসবিদগণের বিবরণ হচ্ছে এই যে, এ ঘটনা ৯ম হিজরীর মুহাররম মাসে সংঘটিত হয়। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্টভাবে আপত্তিকর। কারণ, ঘটনার প্রসঙ্গ সূত্রে জানা যাছে যে, আকরা বিন হাবেস এর আগে মুসলিম হননি। অথচ চরিতকারগণই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ক্রি) যখন হুনায়নের কয়েদীদেরকে ফেরত দেয়ার জন্য বললেন তখন আকরা বিন হাবেস নিজেই বললেন যে, আমি এবং বনু তামীম ফিরিয়ে দেব না। এ কথাই প্রমাণ করছে যে, আকরা বিন হাবেস ৯ম হিজরী মুহাররম মাসের পূবেই মুসলিম হয়েছিলেন।

याद्शक विन সুক্ইয়ান কিলাবীর অভিযান (سَرِيَّةُ الطَّحَّاكِ بُـنِ سُـفْيَانَ الْـكِلَابِيُ إِلَى بَـنِيُ كِلَابِ) ৯ম বিজরী, রবিউল আওয়াল মাস): এ অভিযান প্রেরণ করা হয়েছিল বনু কিলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে পরাজিত করেন এবং একজনকে হত্যা করেন।

'আলক্বামাহ বিন মুজাযথির মুদলিজীর অভিযান (مَرِيَّةُ عَلَقَمَةَ بُـنِ مُجَـزِرِ الْمُدُلِجِيِّ إِلَى سَـوَاحِلِ جُـدَةٍ) ১ম বিজরী, রবিউল আখের) : তিনশ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীর পরিচালক হিসেবে তাঁকে জিদ্দাহ তীরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। কিছু সংখ্যক লম্পট জিদ্দাহ তীরবর্তী অঞ্চলে একত্রিত হয়ে মক্কাবাসীদের উপর এক ডাকাতির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। 'আলক্বামাহ সমুদ্রে অবতরণপূর্বক এক উপদ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হন। লম্পটরা মুসলিমগণের আগমনের সংবাদ অবগত হয়ে পলায়ন করে।

'আলী বিন আবু ত্বালিবের অভিযান (سَرِيَّهُ عَلِي بُنِ أَبِيْ عَالِب إِلَى صَنَم لِطَيْءٍ) ৯ম হিজরী, রবিউল আওয়াল মাস) : তাঁকে ত্বাই গোত্রের ফুল্স নামক একটি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁর পরিচালনাধীনে এ বাহিনীতে ছিল দেড়েশ লোক এবং বাহন ছিল একশ উট এবং পঞ্চাশটি ঘোড়া, রণপতাকাগুলো ছিল কালো এবং নিশান ছিল সাদা। এ বাহিনী ফজরের সময় হাতিম ত্বাই-এর মহল্লায় আক্রমণ চালিয়ে ফুল্সকে ভেঙ্গে ফেলার পর অনেক লোককে বন্দী করে এবং মেষ ও বকরিসহ অনেক গবাদি সম্পদ হস্ত গত করেন। বন্দীদের মধ্যে হাতিম ত্বাই-এর কন্যাও ছিল। হাতিম ত্বাই-এর পুত্র 'আদী শাম দেশে পলায়ন করে। মুসলিমগণ ফুল্স মূর্তির ধন-ভাগ্যরে তিনটি তলোয়ার ও তিনটি যুদ্ধের লৌহবর্ম পেয়েছিলেন। পথের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করে নেয়া হয়। অবশ্য কিছু পছন্দসই দ্রব্য রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য পৃথক করে রাখা হয়। হাতিম ত্বাই-এর পরিবারকে বন্টন করা হয় নি।

মদীনায় পৌছার পর হাতিম তনয়া 'আদী বনি হাতিম এর বোন এই বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে আরয করে, 'হে আল্লাহর রাসূল। এখানে আসা যার পক্ষে সম্ভব ছিল তার কোন খবর নেই। পিতা বিগত এবং আমি বৃদ্ধা। সেবা করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।'

নাবী কারীম (ক্রে) জিজ্ঞেস করলেন, (প্রটিটে) 'তোমার জন্য কার আসার সম্ভাবনা ছিল?

উত্তর দিলেন, 'আদি বিন হাতিম। সে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) থেকে পলায়ন করেছে।' অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) সেখান থেকে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিবস আবার সে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করল এবং রাসূলে কারীম (ﷺ) আবার সে কথাই বললেন, যা গতকাল বলেছিলেন।

তৃতীয় দিবসে আবারও সে সে কথাই বললে রাস্লুল্লাহ (ৄু) তাকে মুক্ত করে দিলেন। সে সময় নাবী (ৄু)-এর পাশে একজন সাহাবী ছিলেন, সম্ভবত 'আলী (ৄু), তিনি বললেন, 'নাবী কারীম (ৄু)-এর নিকট একটি সওয়ারীও চেয়ে নাও।' সে একটি সওয়ারীর জন্য আর্য করলে নাবী কারীম (ৄু) তাকে তা সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন।

মুক্তি লাভের পর হাতিম তনয়া শাম রাজ্যে নিজ ভাইয়ের নিকট ফিরে গেল। সেখানে সে তার ভাইয়ের নিকট সাক্ষাতের পর সব কিছু সবিস্তারে বর্ণনা করল। রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে বলল যে, তিনি এত সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদন করেছেন যে, তোমার পিতাও তেমনটি করতে পারতেন না। তাঁর নিকটে যাও ভরসা অথবা ভয়ের সঙ্গে।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ফতহুল বারী ৮ম হিজরী ৫৯ পৃঃ।

কাজেই আশ্রয় প্রার্থনা কিংবা লিখিত আবেদন ছাড়াই 'আদী নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হল। নাবী কারীম (ﷺ) তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সে যখন তাঁর সামনে বসল তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করলেন এবং বললেন, 'তোমরা কোন্ জিনিস হতে পলায়ন করছ? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হতে কি পলায়ন করছ? যদি সেটাই হয় তাহলে বল তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য আছে বলে কি তোমরা মনে কর?' সে উত্তর দিল 'না'। কিছুক্ষণ কথোপক্ষধনের পর নাবী কারীম (ﷺ) পুনরায় বললেন, 'আছো বল তো, তোমরা কি আল্লাহ আকবর বলা থেকে পলায়ন করছ? তবে কি আল্লাহ হতে কিছু বড় আছে বলে তোমরা মনে কর?' উত্তরে সে বলল, 'না'। রাসূলে কারীম (ﷺ) বললেন, 'শোন ইল্দীদের প্রতি আল্লাহর গয়ব পতিত হয়েছে এবং খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট।'

সে বলল, 'তবে আমি একনিষ্ঠ মুসলিম।' তার মুখ থেকে এ কথা শোনার পর রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুু)-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর তাকে এক আনসারীর বাড়িতে রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে আনসারীর বাড়িতে থাকত এবং সকাল সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর খিদমতে উপস্থিত হতো।

'আদী হতে ইবনু ইসহাত্ত্ব এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম (ﷺ) যখন তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালেন তখন জিজ্ঞেস করলেন,

'ওহে 'আদী বিন হাতিম! তোমরা কি পুরোহিত ছিলে না?' উত্তরে আদি বলল, 'অবশ্যই'। অতঃপর নাবী কারীম (﴿) বললেন, 'তোমরা কি নিজ কওমের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ গ্রহণের নীতি অনুসরণ করে চলতে না? সে বলল, 'আমি বললাম, 'অবশ্যই'।' নাবী কারীম (﴿) বললেন, অথচ তোমাদের দ্বীনে এটা বৈধ নয়।' আমি বললাম, 'হ্যা' আল্লাহর কসম! এবং তখনই আমি জেনেছি যে, বাস্তবিক আপনি আল্লাহর রাসূল (﴿), কারণ, আপনি সে কথাও জানেন যা জানা যায় না।'

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'হে 'আদী! ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকবে।' আমি বললাম, 'আমি তো নিজেই এক দ্বীনের অনুসারী।' নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'তোমার দ্বীন সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি।' আমি বললাম, 'আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশী জানেন?' নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'হাা', আচ্ছা বলো তো, এমনটি কি নয় যে, তোমরা পুরোহিত অথচ নিজ কওমের গণীমত থেকে এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই'। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'তোমাদের দ্বীনের মধ্যে এটা বৈধ নয়।' তাঁর এ কথার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে আমাকে মাথা নত করতে হল।"

সহীহুল বুখারীতে 'আদী হতে বর্ণিত আছে যে, 'আমি একদা খিদমতে নাবাবীতে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে অভাব অন্টনের অভিযোগ পেশ করল। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসে ছিনতাইয়ের অভিযোগ পেশ করল। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(يَا عَدِي، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ ۚ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً فَلَتَرَيَنَّ الطَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَى تَطُوفَ بِالْكَهْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهُ، وَلَثِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَوْيَنُ الرَّجُلَ يَحْرُجُ مِلْءَ كَنُوزَ كِشْرِي، وَلَثِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يَحْرُجُ مِلْءَ كَنُوذَ كِشْرِي، وَلَثِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يَحْرُجُ مِلْءَ كَيْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِظَةٍ، وَيَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ...)

'আদি, তুমি কি হীরাহ দেখেছ? জীবন যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে দেখবে যে, পর্দানশীন মহিলাগণ হীরাহ হতে নিরাপদে চলে আসবে, কা'বাহ ঘরের ত্বাওয়াফ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তার আর কোন কিছুর ভয় থাকবে না। তোমার জীবন দীর্ঘায়িত হলে তোমরা কিসরার ধন-ভাগ্তার জয় করবে এবং দেখবে যে, লোকজনেরা হাত ভর্তি করে সোনা রূপা বের করবে, কিন্তু তালাশ করেও সে সব গ্রহণ করার মতো লোকজন পাবে না।'

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ২০৫ পৃঃ।

ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫৮১ পৃঃ।

<sup>°</sup> মুসনাদে আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ২৫৭ ও ৩৭৮ পৃঃ।

এ বিষয় প্রসঙ্গে 'আদী বলেছেন, 'আমি দেখেছি যে, পর্দানশীন মহিলারা হীরাহ হতে এসে কা'বাহ ঘরে ত্বাওয়াফ করছে এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের আর কোন কিছুরই ভয় নেই। তিনি আরও বলেছেন, 'আমি নিজেই সে সব লোকজনের মধ্যে ছিলাম যারা কিসরা বিন হুরমুজের ধন-ভাগুর জয় করেছিল। তাছাড়া, তোমাদের জীবন যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তোমরাও ঐ সব কিছু দেখে নিতে পারবে যা নাবী আবুল কাসেম (ক্রুড্রু) বলেছেন যে, মানুষ হাত ভর্তি করে সোনারুপা বের করবে।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহী<del>হ</del>ল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৭ পৃঃ।

# غَـــزُوةُ تَبُـــوُكَ فِي رَجَبَ سنة ٩هـ তাবুক যুদ্ধ নবম হিজরীর রজব মাসে

মঞ্চা বিজয়ের যুদ্ধ ছিল সত্য মিথ্যা এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (﴿)-এর রিসালাত সম্পর্কে আরববাসীগণের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইল না। এ কারণে, পরিস্থিতির মোড় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং মানুষ আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবিষ্ট হতে থাকল। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ 'প্রতিনিধি প্রেরণ' অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে এবং 'বিদায় হজ্জ' সম্পর্কিত আলোচনায়ও এ সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব হবে। যাহোক, আলোচ্য সময়ে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলতে আর তেমন কিছুই ছিল না। ফলে মুসলিমগণ শরীয়তের শিক্ষা বিস্তার এবং ইসলামের প্রচার প্রসারে একনিষ্ঠ হওয়ার সূযোগ লাভ করেন।

#### युरक्षत्र कांत्रण (سَبَبُ الْغَزْوَةِ)

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এমনি এক পর্যায়ে মদীনার উপর এমন এক শক্তির দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল যা কোন কারণ ব্যতিরেকেই মুসলিমগণকে এখানে সেখানে ত্যক্ত বিরক্ত করে চলছিল। ইতিহাসে এরা রোমক বা রোমীয় নামে পরিচিত। তদানীন্তন পৃথিবীতে এরা ছিল সর্বাধিক সৈন্য সম্পদে সমৃদ্ধ। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এ বিরক্তিকর কাজ আরম্ভ করে গুরাহবীল বিন 'আম্র গাস্সানী নাবী কারীম (১৯)-এর দৃত হারিস বিন 'উমাইর আযদীকে ১৯) হত্যা করার মাধ্যমে। তাছাড়া এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাস্লুল্লাহ (১৯) যায়দ বিন হারিসাহ ১৯)-এর অধিনায়কত্বে যে সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন এবং যাঁরা মুতাহ নামক স্থানে রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেলেন সে কথাও ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এ সৈন্যদল সে আত্মগর্বী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন নি। অবশ্য এর ফলে দ্রের ও নিকটের আরব অধিবাসীদের উপর মুসলিমগণের প্রভাব প্রতিপত্তির একটি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়।

বস্তুত আরব গোত্রসমূহের উপর মুসলিমগণের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্ট সচেতনতা এবং রোমকদের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য সৃষ্ট সংকল্পের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। এ ব্যাপারে রোমকদলে যে ভয় ছিল তা ক্রমে ক্রমে সীমান্তের দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। বিশেষ করে আরব ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী শাম রাজ্যের জন্য তারা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই ইসলামী শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পিষ্ট করে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন রোমক স্মাট যাতে রোম সাম্রাজ্যের সংলগ্ন আরব এলাকা থেকে ভবিষ্যতে কোন ফেতনা কিংবা হাঙ্গামার সম্ভাবনা না থাকে।

উপর্যুক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষাপটে মুতাহ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর একটি বছর পূর্ণ হতে না হতেই রোম সমাট রোম সামাজ্যের অধিবাসীদের মধ্য থেকে এবং অধীনস্থ আরব গোত্রসমূহ অর্থাৎ গাস্সান পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিল এবং এক রক্তক্ষয়ী ও চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকল।

## : (الأَخْبَارُ الْعَامَّةُ عَنْ إِشْتِعْدَادِ الْرُّوْمَانِ وَغَسَّانِ) রোমক এবং গাস্সানীদের প্রস্তুতির সাধারণ সংবাদ

এদিকে মদীনায় ক্রমে ক্রমে খবর আসতে থাকে যে, মুসলিমগণের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত ও মীমাংসাকারী যুদ্ধের জন্য রোমক সম্রাট অত্যন্ত ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে চলেছেন। রোমক সম্রাটের এহেন সমর প্রস্তুতির সংবাদে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমগণের মনে কিছু অস্বন্তির ভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং কোন অস্বাভাবিক শব্দ শোনা মাত্র তাদের কান খাড়া হয়ে যাছিল। তাঁদের মনে এ রকম একটি ধারণারও সৃষ্টি হয়েছিল যে, না জানি কখন

রোমক বাহিনীর স্রোত এসে আঘাত হানে। ৯ম হিজরীর ঠিক এমনি সময়েই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ বিবিগণের উপর অসম্ভষ্ট হয়ে এক মাসের ইলা করেন এবং তাঁদের সঙ্গ পরিহার করে একটি ভিন্ন কক্ষে নির্জনতা অবলম্বন করেন।

প্রাথমিক অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, নাবী কারীম (क्ष्ण) তাঁর পত্নীদের তালাক দিয়েছেন এবং এ কারণে তাঁদের অন্তরে দারুল দুঃখ বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল। 'উমার বিন খাত্তাব ক্ষ্প্রে এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিল, আমি যখন খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত না থাকতাম, তখন তিনি আমার নিকট সংবাদাদি পৌছে দিতেন এবং তিনি যখন উপস্থিত না থাকতেন তখন আমি তাঁর নিকট তা পৌছে দিতাম।' তাঁরা উভয়েই মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন এবং পালাক্রমে খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত থাকতেন। ঐ সময়ে আমরা গাস্সানী সম্রাটকে ভয় করতাম। কারণ, আমাদের বলা হয়েছিল যে, তারা আমাদের আক্রমণ করবে এবং এ ভয়ে আমরা সব সময় ভীত থাকতাম।'

একদিন আমার এ আনসারী বন্ধু আকস্মিক দরজায় করাঘাত করতে করতে বলতে থাকলেন, 'খুলুন, খুলুন,' আমি বললাম, 'গাস্সানীরা কি এসে গেল?' তিনি বললেন, 'না' বরং এর চেয়েও কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। ব

ভিন্ন এক সূত্র থেকে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, 'উমার হালেন, 'আমাদের মাঝে সাধারণভাবে এ কথা প্রচারিত হয়েছিল যে, গাস্সান গোত্রের লোকজনেরা আমাদের আক্রমণ করার জন্য ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাচ্ছে। একদিন আমার বন্ধু তাঁর পালাক্রমে খিদমতে নাবাবীতে হাজির হন। অতঃপর বাদ এশা তিনি বাড়ি ফিরে এসে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে করতে বলতে থাকেন, 'এরা কি শুয়ে পড়েছেন? ' আতঙ্কিত অবস্থায় আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম তখন তিনি বললেন যে, একটি বড় ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, 'গাস্সানীরা কি এসে গেছে?' তিনি বললেন, 'না' বরং এর চেয়েও কঠিন সমস্যা হচ্ছে, রাস্লুল্লাহ (হার্ম) তাঁর বিবিদেরকে তালাক।' শেষ পর্যন্ত

ভিমার বিন খাত্তাব ব্রু বর্ণিত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান ও অনুধাবন করা যায় যে, রোমকগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি মুসলিমগণকে কভটা চিন্তিত এবং বিচলিত করে তুলেছিল। মদীনায় মুনাফিক্দের শঠতা ও চক্রান্ত সমস্যাটিকে আরও প্রকট করে তুলেছিল। অথচ মুনাফিক্বা এ কথাটি ভালভাবেই অবগত ছিল যে, উদ্ভূত সমস্যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ (্রু) বিজয়ী হয়েছেন এবং পৃথিবীর কোন শক্তিকেই তিনি কক্ষনো ভয় করেন না। অধিকম্ব, এ কথাটিও তারা ভালভাবেই অবগত ছিল যে, যারা রাসূলুল্লাহ (্রু)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সকলেই পর্যুদন্ত এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও অন্তরে অন্তরে তারা একটি ক্ষীণ আশা পোষণ করে আসছিল যে, যুগের আবর্তনের গতিধারায় মুসলিমগণের বিরুদ্ধে তাদের লালিত প্রতিহিংসার অগ্নি একদিন না একদিন প্রজ্বলিত হবেই এবং খুব সম্ভব এটাই হচ্ছে কাজ্কিত সময়। তাদের সেই কল্পিত সুযোগের প্রেক্ষাপটে তারা একটি মসজিদের আকার আকৃতিতে (যা মাসজিদে 'যিরার' অর্থাৎ 'ক্ষতিকর' নামে প্রসিদ্ধ ছিল) ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানা তৈরি করল। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে কারীম (্রু)-এর কুফরী করা ও মুসলিমগণের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশে গোপনে তথ্য সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে তা ব্যবহার করা। তাদের এ অসদৃদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখার কৌশলস্বরূপ সেখানে সালাত আদায়ের জন্য তারা নাবী কারীম (ক্রি)-কে অনুরোধ জানায়।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> ইলা বলা হয় স্ত্রী নিকট গমন না করার শপথ করাকে। যদি এ শপথ ৪ মাস কিংবা এর কম সময়ের জন্য হয় তাহলে এর উপর শরীয়তের কোন হকুম প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু এভাবে ৪ মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে শরীয়তের বিচার প্রযোজ্য হয়ে যায়। এতে স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারে কিংবা তালাক দিতে পারে। কোন কোন সাহাবীর উক্তি অনুযায়ী ৪ মাস অতিক্রান্ত হলেই তালাক পড়ে যায়।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৭৩০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৩৩৪ পৃঃ।

রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুু)-কে সেখানে সালাত পূড়ানোর অনুরোধ জানানোর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলিমগণ কোনক্রমেই যেন চিন্তাভাবনা করার সুযোগ না পায় যে, সেখানে তাঁদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া এ মসজিদে যাতায়াতকারীদের ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও যেন কোন সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। এমনিভাবে এ মসজিদটি মুনাফিক্ ও তাদের দোসরদের নিরাপদ আড্ডা ও গোপন কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কিন্তু রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুুু) এ মসজিদে সালাত আদায় করার ব্যাপারটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। কারণ, যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য তাঁকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। এর ফলে তাদের দুরভিসন্ধির ব্যাপারে মুনাফিক্বগণ কৃতকার্য হতে সক্ষম হল না। অধিকন্ত, যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই আল্লাহ তাদের অসদুদেশ্যের যবনিকা উন্মোচন করে দিলেন। কাজেই, যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুুুু) এ মসজিদে সালাত আদায় না করে তা বিধ্বস্ত করে দেন।

## क्रमी ও গাস্সানীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশেষ খবর (الْأَخْبَارُ الْحَاصَةُ عَنْ إِسْتِعْدَادِ الرُّوْمَانِ وَغَسَّانِ) :

মুসলিমগণ যখন ক্রমাগতভাবে উপর্যুক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েই চলেছিলেন এমন সময় শাম রাজ্য হতে আগমণকারী তৈল বাহক দলের মাধ্যমে আকস্মিকভাবে জানা গেল যে, হিরাকুল ৪০ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে এক যুদ্ধ প্রিয় বাহিনী গঠন করেছে এবং রোমের একজন প্রখ্যাত কমাণ্ডারের অধিনায়কত্বে এ বাহিনীকে ন্যস্ত করেছে। তাছাড়া, নিজ পতাকার আওতায় খ্রিষ্টান গোত্রসমূহের মধ্যে লাখম, জুযাম ও অন্যান্য গোত্রগুলোও একত্রিত করেছে এবং তাদের বাহিনীর অগ্রবর্তী দলটি বালক্বা' নামক স্থানে পৌছে গেছে। এমনিভাবে এক ভয়াবহ বিপদ মূর্তরূপে মুসলিমগণের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিপদাপন্ন পরিস্থিতির বিবৃদ্ধি (زِيَادَةُ خُطُوْرَةِ الْمَوْقِفِ): এমনি এক নাজুক পরিস্থিতির মুখে আরও বিভিন্নমুখী সমস্যার ফলে অবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং সঙ্গীন হয়ে উঠল। সময়টা ছিল অত্যন্ত গরম। মানুষ ছিল অসচ্ছলতা এবং দুর্ভিক্ষের কবলে। যান বাহনের সংখ্যাও ছিল খুব সীমিত। বাগ-বাগিচার ফলমূলে পরিপক্কতা এসে গিয়েছিল। ফলমূল সংগ্রহ এবং ছায়ার জন্য বাগ-বাগিচায় অবস্থান করাটা মানুষের অধিকতর পছন্দনীয় ছিল। এ সব কারণে তাৎক্ষণিক যুদ্ধ যাত্রার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। তদুপরি, পথের দূরত্ব এবং সফরের ক্লেশক্লিষ্টতা তাদের মনকে দারুনভাবে প্রভাবিত করছিল।

: (الرَّسُولُ ﴿ الْقِيرَامُ بِإِقْدَامٍ حَاسِمٍ) अत्र शक वराज युक्त याजात जना जुम्लिष्ठ निर्दिन (الرَّسُولُ ﴿ القِيرَامُ بِإِقْدَامٍ حَاسِمٍ)

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) গভীর মনোনিবেশ সহকারে সমস্যা সংকুল পরিস্থিতির এবং বিভিন্নমুখী প্রতিকূলতা পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন। তিনি এটা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করছিলেন যে, এ চরম সংকটময় মুহূর্তে যদি রুমীগণের সঙ্গে মোকাবালা করার ব্যাপারে শৈথিল্য কিংবা গড়িমসি করা হয়, কিংবা আরও অগ্রসর হয়ে তারা যদি মদীনার দ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হয় তাহলে ইসলামী দাওয়াত ও মুসলিমগণের জন্য তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অবমাননাকর। এতে মুসলিমগণের সামরিক মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হবে এবং যে অজ্ঞতার কারণে হুনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রচণ্ডভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অধিকন্তু, যুগের আবর্তন-বিবর্তনের ধারায় মুনাফিক্বগণ যে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে এবং আবৃ 'আমির ফাসিকের মাধ্যমে রোম সম্রাটের সংগে ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করেছে তা পিছন দিক থেকে পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়ার শামিল। আর সামনের দিক থেকে রুমীদের সৈনিক প্লাবন রক্ষক্ষয়ী আঘাত হানবে তাদের উপর। এমনিভাবে অর্থহীন হয়ে যাবে সে সকল অসাধারণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম যা রাসূলুল্লাহ (১৯৯৯) ও তাঁর সাহাবাবৃন্দ ব্যয় করেছিলেন আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> নাবিত্ব বিন ইসমাঈলের বংশ উত্তর হেজাযে এককালে যাদের অত্যন্ত সমাদর ও উচ্চ মর্যাদা ছিল। কিন্তু কালক্রমে তারা ধীরে ধীরে সাধারণ কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের পর্যায়ে চলে যায়।

কার্যে, অকৃতকার্যতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে সে সব দুর্লভ সাফল্য যা অর্জন করা হয়েছিল অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে।

ইসলাম ও মুসলিমগণের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে সৃক্ষাতিসৃক্ষ আলোচনা পর্যালোচনা পর বিভিন্নমুখী সমস্যা সত্ত্বেও নাবী কারীম (ﷺ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, মুসলিম অধ্যৃষিত অঞ্চলে রুমীদের প্রবেশের সুযোগ না দিয়ে বরং তাদের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যেই তাদের সঙ্গে এক চূড়ান্ত ফয়সালাকারী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

## রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা (الْإِعْلَانُ بِالتَّهَيُّوُ لِقِتَالِ الرُّوْمَانِ) ।

রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুু) উত্তম যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সাহাবীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া, মঞ্কার বিভিন্ন গোত্র এবং অধিবাসীদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য। এ সব ব্যাপারে রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর একটা নীতি ছিল তিনি যখনই কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তখন যুদ্ধের ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং প্রকট অভাব অন্টনের কারণে এবার তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, রুমীগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যোদ্ধাগণ যেন উত্তম প্রস্তুতি সহকারে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধের জন্য তিনি সাহাবীগণকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। এ সময়েই যুদ্ধের জন্য উদ্ধুদ্ধ করার ব্যাপারেই সূরাহ তাওবার একটি অংশ অবতীর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাদকা খয়রাত করার ফ্যীলত বর্ণনা করা হয় এবং আল্লাহর পথে আপন আপন উত্তম সম্পদ বয়য় করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করা হয়।

## युक প্রস্তুতির জন্য মুসলিমগণের দৌড় ঝাঁপ (إِلَهُ التَّجَهُٰزِ اللَّهُ التَّجَهُٰزِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيَّالِمُ اللَّالِمُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِم

সাহাবীগণ (ﷺ) যখনই অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুমীগণের বিরুদ্ধে উত্তম যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখনই তাঁরা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন গোত্র এবং মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজনেরা মদীনায় সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। যাদের অন্তরে কপটতা ছিল তারা ব্যতীত কোন মুসলিমই এ যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকার কথাটা ঘুণাক্ষরেও মনে ঠাঁই দেন নি। তবে তিন জন মুসলিম এ নির্দেশের বাইরে ছিলেন। নিষ্ঠাবান ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি।

পক্ষান্তরে অবস্থা এই ছিল যে, গরীব ও অসহায় ব্যক্তিবর্গ রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আর্য করতেন যে, তাঁদের জন্য সওয়ারীর ব্যবস্থা করা হলে তাঁরাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। নাবী কারীম (ﷺ) যখন তাঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন যে,

﴿لاَّ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة:٩٢]

'আমি তো তোমাদের জন্য কোন বাহন পাচিছ না। তখন তারা ফিরে গেল, আর সে সময় তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছিল- এ দুঃখে যে, ব্যয় বহন করার মত কোন কিছু তাদের ছিল না।'[আত্-তাওবাহ (৯): ৯২]

যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে মুসলিমগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। পরস্পর পরস্পরের তুলনায় সাদকা এবং দান-খয়রাত করতে পারে কে কত বেশী আল্লাহর রাহে। সেই সময় 'উসমান বিন 'আফ্ফান শাম রাজ্যের উদ্দেশ্যে এমন একটি বাণিজ্য কাফেলা প্রস্তুত করছিলেন যার মধ্যে ছিল পালান ও গদিসহ দু'শ উট এবং দু'শ উকিয়া রৌপ্য (যার ওজন ছিল প্রায় উনত্রিশ কেজি)। এর সব কিছুই তিনি সাদকা করে দেন যুদ্ধের জন্য। এর পর তিনি হাওদাসহ আরও একশ উট দান করেন। এর পরও পুনরায় তিনি এক হাজার (আনুমানিক সাড়ে পাঁচ কেজি ওজনের) স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসে নাবী কারীম (১৯৯০)-এর কোলের উপর ঢেলে দেন। রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) স্বর্ণমুদ্রাগুলো উল্লিয়ে পাল্টিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'আজকের পর 'উসমান যা কিছু করবে তাতে তার কোনই ক্ষতি হবে না। এর পরও 'উসমান আবার দান করেন এবং আরও সাদকা করেন। এমনকি তাঁর দানকৃত জিনিসের পরিমাণ নগদ অর্থ বাদে নয়শ উট এবং একশ ঘোড়া পর্যন্ত পৌছেছিল। বি

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> জামে তিরমিযী, ওসমান বিন আফ্ফান 🕮-এর কৃতিত্ব অধ্যায় :

অন্যদিকে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ ( ) দু'শ উকিয়া রৌপ্য (যার ওজন ছিল প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কেজি) নিয়ে এলেন এবং আবৃ বাক্র ( ) তাঁর সমস্ত সম্পদ নাবী কারীম ( )-এর খিদমতে এনে সমর্পণ করলেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ( ) ছাড়া তাঁর পরিবারবর্গের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর দানের পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম এবং নাবী কারীম ( ) সমীপে দান সামগ্রী আনার জন্য তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি। 'উমার বিন খান্তাব ( ) দান করেন তাঁর অর্ধেক সম্পদ। 'আব্বাস ( ) অনেক সম্পদ নিয়ে আসেন। ত্বালাহ ( ), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ( ) এবং মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ যথেষ্ট অর্থ নিয়ে আসেন। 'আসিম বিন 'আদী নব্বই অসাক (অর্থাৎ সাড়ে তের হাজার কেজি) খেজুর নিয়ে হাজির হন। অন্যান্য সাহাবীগণও কম বেশী দান খয়রাতের বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে আসেন। এমনকি কেউ কেউ এক মুঠ দু' মুঠ যার নিকট যা ছিল তাই দান করেন। কারণ, এর বেশী দান করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। মহিলাগণ গলার মালা, হাতের চুড়ি, পায়ের অলংকার, কানের রিং, আংটি ইত্যাদি যার যা ছিল তা নাবী কারীম ( )-এর খিদমতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কেউ কৃপণতা করেন নি এবং এমন কোন হাত ছিল না যে হাত কিছুই দান করে নি। তথু মুনাফিক্বগণ দান খয়রাতে অংশ গ্রহণ করে নি। তথু তাই নয়, যে সকল মুসলিম দান খয়রাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, কথাবার্তায় তাঁদের খোঁচা দিতে তারা ছাড়েনি। যাঁদের শ্রম ছাড়া অন্য কিছুই দেবার মতো ছিল না, তাঁদের ঠাট্টা বিদ্রেপ করে বলল, 'একটা দু'টা খেজুর দিয়েই এরা রোমক সাম্রাজ্য জয়ের স্বপু দেখছে। (৯ঃ৭৯)।

﴿ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الصَّدَفْتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيْمُ﴾[التوبة: ٧٩]

'মু'মিনদের মধ্যে যারা মুক্ত হস্তে দান করে, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে আর সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে যারা বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তাদেরকে বিদ্রূপ করেন আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শান্তি।'

আত্-তাওবাহ (৯) : ৭৯]

## : (الْجَيْشُ الْإِسْلَامِيْ إِلَى تَبُوْكَ) छात्रकत পথে ইসলামী সৈন্য

উল্লেখিত তৎপরতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা দৌড় ঝাঁপের মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (﴿) মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ আনসারীকে (মতান্তরে সেবা বিন আরফাতকে) মদীনার গতর্ণর নিযুক্ত করেন এবং নিজ পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনা করার জন্য 'আলী ইবনু আবী ত্বালিবকে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু মুনাফিকুগণ তাঁর প্রতি কটাক্ষ করে কিছু কথাবার্তা বলায় মদীনা হতে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ (﴿) এর নিকট চলে যান। কিন্তু নাবী কারীম (﴿) পুনরায় তাঁকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করলেন এবং বললেন:

'তুমি কি এতে সম্ভষ্ট নও যে, আমার সঙ্গে তোমার সে রূপই সম্পর্ক রয়েছে যেমনটি ছিল হারুন (ﷺ)-এর সঙ্গে মুসা (ﷺ)-এর তবে এটা জেনে রেখ যে আমার পরে কোন নাবী আসবে না।'

যাহোক, এ ব্যবস্থাদির পর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) উত্তর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। (নাসায়ীর বর্ণনা মোতাবেক দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার)। গন্তব্যস্থল ছিল তাবৃক ও সৈন্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। এর পূর্বে মুসলিমগণ আর কক্ষনো এত বড় সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হন নি। বিশাল এক বাহিনী এবং সাধ্যমতো অর্থসম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও সৈন্যদের পুরোপুরি প্রস্তুত করে নেয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। খাদ্য সম্ভার এবং যান বাহনের যথেষ্ট অভাব ছিল। আঠার জনের প্রতিটি দলের জন্য ছিল মাত্র একটি করে উট যার উপর তাঁরা আরোহণ করতেন পালাক্রমে। অনুরূপভাবে খাওয়ার জন্য প্রায়ই গাছের পাতা ব্যবহার করতে হতো যার ফলে ওষ্ঠাধরে ক্ষীতি সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকম্ভ, উটের অভাব থাকা সত্ত্বেও উট যবেহ করতে হতো যাতে পাকস্থলী এবং

নাড়িভূঁড়ির মধ্যে সঞ্চিত পানি এবং তরল পদার্থ পান করা যেতে পারে। এ কারণে এ বাহিনীর নাম রাখা হয়েছিল 'জায়শে 'উসরাত' (অভাব অনটনের বাহিনী)।

তাবৃকের পথে মুসলিম বাহিনীর গমণাগমণ চলল হিজর অর্থাৎ সামৃদ সম্প্রদায়ের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। সামৃদ ছিল সেই সম্প্রদায় যারা ওয়াদিউল কুরা নামক উপত্যকায় পাথর কেটে কেটে ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। সাহাবীগণ (秦) সেখানকার কৃপসমূহ হতে পানি সংগ্রহ করার পর যখন যাত্রা করলেন তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

'তোমরা এখানকার পানি পান করনা, এ পানি দ্বারা অযু করোনা এবং এ পানির দ্বারা আটার যে তাল তৈরি করেছ তা পণ্ডদের খাইয়ে দাও, নিজে খেও না।'

তিনি এ নির্দেশও প্রদান করেন যে, 'সালেহ (ﷺ)-এর উট যে কৃপ থেকে পানি পান করেছিল তোমরা সে কৃপ থেকে পানি সংগ্রহ করবে।'

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে ইবনু 'উমার 🚎 হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম (🚎) যখন হিজর (সামুদ সম্প্রদায়ের অঞ্চল) দিয়ে গমন করছিলেন তখন বলেন,

'সেই অত্যাচারী সামুদের আবাসভূমিতে প্রবেশ করো না যাতে তোমাদের উপর যেন সে মুসিবত নাযিল হয়ে না যায়, যা তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। হাঁা, তবে কাঁদতে কাঁদতে অতিক্রম করতে হবে। অতঃপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করে নিয়ে দ্রুত গতিতে সেই উপত্যকা অতিক্রম করে গেলেন।

পথের মধ্যে সৈন্যদের পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল। এমনকি লোকজনেরা পিপাসার কষ্ট সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করল। তিনি পানির জন্য দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করলেন এবং বৃষ্টিও হয়ে গেল। লোকেরা পূর্ণ পরিতৃত্তির সঙ্গে পানি পান করলেন এবং প্রয়োজন মতো তা সংগ্রহ করে নিলেন।

অতঃপর যখন তাবৃকের নিকট গিয়ে পৌছেন তখন নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

'ইনশাআল্লাহ, আগামী কাল আমরা তাবৃকের ঝর্ণার নিকট গিয়ে পৌছব। কিন্তু সূর্যোদয় ও দুপুরের মধ্যবর্তী সময়ের পূর্বে পৌছানো যাবে না। কিন্তু আমার পৌছানোর পূর্বে কেউ যদি সেখানে পৌছে তাহলে আমি যতক্ষণ সেখানে গিয়ে না পৌছি ততক্ষণ যেন তাঁরা সেখানকার পানিতে হাত না লাগায়।

মু'আয ( বলেছেন, 'আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌছলাম, দেখলাম তার পূর্বেই দু'জন সেখানে গিয়ে পৌছেছেন। ঝর্ণা দিয়ে অল্প অল্প পানি আসছিল। রাস্লুল্লাহ ( اهَلْ مَسَسُتُمَا مِنْ مَائِهَا) জিজ্ঞেস করলেন, لَهُلُ مَسَسُتُمَا مِنْ مَائِهَا 'তোমরা কি এর পানিতে কেউ হাত লাগিয়েছ? তাঁরা উত্তর দিলেন, হাঁ। নাবী কারীম ( সে দু' ব্যক্তিকে আল্লাহ যা ইচ্ছে করলেন তাই বললেন।

অতঃপর অঞ্জলির সাহায্যে ঝর্ণা থেকে অল্প অল্প পানি বের করলেন এবং এভাবে কিছুটা পানি সংগৃহীত হল। এ পানির ঘারা তিনি মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করলেন এবং ঝর্ণার মধ্যে হাত ডুবালেন। এর পর ঝর্ণায় ভাল পানির প্রবাহ সৃষ্টি হল। সাহাবা কেরাম (﴿﴿ ) পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানি পান করলেন। তখন রাস্লুল্লাহ (﴿﴿ ) বললেন, বিলি দিন করলেন। তখন রাস্লুল্লাহ (﴿ ) বললেন, ﴿ ) خَالَا اللهُ عَلَا مَا هَا هَذَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী রাসূলুক্লাহ (🕮)-এর হিজরে অবতরণ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

২ মুসলিম শরীফ মু'আয বিন জাবাল হতে বর্ণিত ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪৬

পথের মধ্যে- কিংবা তাব্কে পৌছার পর বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে- রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (تَهِبُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيْحُ شَدِيْدَةً، فَلَا يَقُمُ أَحَدُ مِنْكُمْ، فَمَنْ كَانْ لَهُ بِعَيْرٍ فَلْيِشُدُّ عِقَالَهُ)

'আজ রাতে তোমাদের উপর দিয়ে প্রবল ঘূর্ণি ধূলি ঝড় বয়ে যেতে পারে। কাজেই, কেউই উঠবে না। অধিকম্ভ, যার নিকট উট আছে সে তাকে মজবুত রশি দ্বারা শক্তভাবে বেঁধে রাখবে।' হলও ঠিক তাই, চলতে থাকল প্রবল থেকে প্রবলতর ধূলোবালিযুক্ত ঘূর্ণি বায়ু। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। ঘূর্ণি ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাই গোত্রের দু' পর্বতের নিকট নিক্ষেপ করল।

পথ চলাকালে নাবী কারীম (ৄৣৄৣৄুুুুুু)-এর এটা ব্যবস্থা ছিল যে, তিনি যুহর ও 'আসর এবং মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করতেন। তাছাড়া, তিনি জমা তাকদীমও করতেন এবং জমা তাখীরও করতেন (জমা তাকদীমের অর্থ হচ্ছে যুহর ও 'আসর এ দু' সালাতকে যুহরের সময় এবং মাগরিব ও এশা এ দু' সালাতকে মাগরিবের সময় আদায় করা এবং জমা তাখিরের অর্থ হচ্ছে যুহর ও 'আসর এ দু' সালাত 'আসরের সময় এবং মাগরিব ও এশা এ দু' সালাতকে এশার সময়ে আদায় করা)।

## श्मनाभी সৈন্য তাব্কে (الجُيْشُ الْإِسْلَامِيْ بِتَبُوْك) ।

ইসলামী সৈন্য তাবৃকে অবতরণ করে শিবির স্থাপন করলেন। রোমকগণের সঙ্গে দু' দু' হাত করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে জাওয়ামিউল কালাম দ্বারা (এক সারগর্ভ) ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশাবলী প্রদান করেন, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করেন, আল্লাহর শান্তির ভয় প্রদর্শন এবং তাঁর রহমতের শুভ সংবাদ প্রদান করেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ ভাষণ সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করে। তাঁদের খাদ্য সম্ভার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ঘাটতিজনিত যে অসুবিধা ছিল এভাবে মনস্তাত্মিক স্বস্তিবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে বহুলাংশে তা পূরণ করা সম্ভব হল।

অন্য দিকে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ও মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ অবগত হয়ে রুমী এবং তাদের মিত্র গোত্রসমূহের মধ্যে এমন ভয় ভীতির সঞ্চার করে যে, সামনে অগ্রসর হয়ে মোকাবালা করার সাহস তারা হারিয়ে ফেলল এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে দেশের অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। রুমীদের এ ভয় ভীতিজনিত নিদ্রিয়তা আরব উপদ্বীপের ভিতরে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করল এবং মুসলিম বাহিনীর জন্য তা এমন সব রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল যুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জন করা মোটেই সহজ সাধ্য ছিল না। এ সবের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে যথাক্রমে নিমুরূপ:

আয়লার প্রশাসক ইউহান্নাহ বিন র্বা নাবী কারীম (১৯)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কর দানের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করল। জারবা এবং আজরুহর অধিবাসীগণও খিদমতে নাবাবীতে হাজির হয়ে কর দানের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। রাস্লুল্লাহ (১৯) তাদের লিখিত প্রমাণ প্রত্র প্রদান করেন যা তাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। তিনি আয়লার প্রশাসকের নিকটও লিখিত একটি প্রমাণ পত্র প্রেরণ করেন যার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিমুরপ:

(بِشِمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ، لهذِهِ أَمَنَةُ مِنَ اللهِ وَمُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُوْلِ اللهِ لِيُحَنَّمَ بَـنِ رُوْبَـةَ وَأَهـلِ أَيْلَـةَ، سَـ فَنِهِمْ وَسِيَارَاتِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَهُمْ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْبَحْرِ، فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْ النَّاسِ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُ أَنْ بَّمْنَعُوا مَاءً يُرَدُّونَهُ، وَلَا عَرْبُهُمْ حَدَثًا، فَإِنَّهُ مِنْ بَرِ أَوْ بَحْرٍ) طَرِيْقًا يُرِيْدُونَهُ مِنْ بَرِّ أَوْ بَحْرٍ)

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম : এ হচ্ছে শান্তির আদেশ পত্র আল্লাহর এবং নাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পক্ষ হতে ইয়াহনাহ বিন রুবা এবং আয়লার অধিবাসীদের জন্য স্থল এবং সমুদ্র পথে তাদের নৌকা এবং ব্যবসায়ী

<sup>ু</sup> প্রাক্তক্ত।

দলের জিন্মা আল্লাহর এবং নাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর রইল। তাছাড়া, এ দায়িত্ব সিরিয়া এবং ঐ সকল সমুদ্র তীরবর্তী অধিবাসীদের জন্য রইল যারা ইউহান্নাহর সঙ্গে থাকে। হাা, যদি তাদের কোন ব্যক্তি কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তবে তার অর্থ তার জীবন রক্ষা করবে না এবং যে ব্যক্তি তার অর্থ নিয়ে নেবে তার জন্য তা বৈধ হবে। তাদেরকে কোন ঝর্ণার নিকট অবতরণ করতে এবং স্থল কিংবা জলভাগের কোন পথ অতিক্রম করতে বাধা দেয়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (১)-এর নির্দেশ মোতাবেক খালিদ (২) তথায় গমন করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন এতটুকু দূরত্বে অবস্থান করছিলেন যে দূর্গটি পরিস্কার চোখে পড়ছিল তখন হঠাৎ একটি নীল গাভী বেরিয়ে এসে দূর্গর দরজার উপর শিং দ্বারা গুঁতো দিতে থাকল। উকায়দির তাকে শিকার করার জন্য বের হলে খালিদ (২) এবং তাঁর ঘোড়সওয়ার দল তাকে বন্দী করে ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ (১)-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (১) তাকে ক্ষমা করলেন এবং দু' হাজার উট, আটশ' দাস, যুদ্ধের চারশ' লৌহ বর্ম এবং চারশ' বর্শা দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। এ সন্ধি চুক্তিতে কর প্রদানের শর্তও সংযোজিত হল। সুতরাং তিনি তার সাথে ইউহান্নাহসহ দূমাহ, তাবৃক, আয়লাহ এবং তাইমার শর্তানুযায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

যে সকল গোত্র তখনো রোমকগণের পক্ষে কাজ করছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যখন তারা অনুধাবন করল যে, পুরাতন ব্যবস্থাধীনে থাকার দিন শেষ হয়েছে, তখন তারা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে মুসলিমগণের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃতি লাভ করে রোমক সাম্রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌছে গেল। ফলে যে সকল গোত্র রোমকদের শক্তি জোগাত তারা একদম নিঃশেষ হয়ে গেল।

## अभीनाय প্रावर्णन (الرُّجُوْعُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ)

সংঘর্ষ এবং রক্তক্ষয় ছাড়াই মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদের আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। তবে পথের মধ্যে এক জায়গায় একটি গিরিপথের নিকট ১২ জন মুনাফিক্ নাবী কারীম (১৯)-কে হত্যার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালায়। সে সময় নাবী (১৯) সে গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শুধু 'আন্মার (৯) যিনি উটের লাগাম ধরে ছিলেন এবং হুয়য়ফা বিন ইয়ামান (৯) যিনি উটকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যান্য সাহাবীগণ (৯) দূরবর্তী উপত্যকার নিমুভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। এ কারণে মুনাফিক্গণ তাদের এ ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্য এটিকে একটি মোক্ষম সুযোগ মনে করে নাবী কারীম (১৯)-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকল।

এদিকে সঙ্গীদ্বয়সহ রাসূলুল্লাহ (১৯) যথারীতি সমুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় পশ্চাত দিকে থেকে অগ্রসরমান মুনাফিক্দের পায়ের শব্দ তিনি তনতে পান। এরা সকলেই মুখোশ পরিহিত ছিল। তাদের আক্রমণের উপক্রমমুখে রাসূলুল্লাহ (১৯) হ্যায়ফাকে তাদের দিকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর ঢালের সাহায্যে মুনাফিক্দের বাহনগুলোর মুখের উপর প্রবলভাবে আঘাত করতে থাকলেন। এর ফলে আল্লাহর ইচ্ছেয় তারা ভীত সম্ভস্ত অবস্থায় পলায়ন করতে করতে গিয়ে লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ (১৯) তাদের নাম বলে দেন এবং তাদের অসদুদেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এ জন্য হ্যায়ফা (১৯)-কে 'সির্ক্ রাসূল' বা রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর 'রায়দান' রহস্যবিদ বলা হয়। এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহর এ ইরশাদ অবতীর্ণ হয়-

'তারা ঐ কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করেছিল যা তারা পায় নি।' [আত্-তাওবাহ (৯) : ৭৪]

সফর শেষে নাবী কারীম (১৯৯০) যখন দূর হতে মদীনার দৃশ্য দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, (ত্বাবা) এবং (উহুদ), এগুলো হচ্ছে সেই পর্বত যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও যাকে ভালবাসি। এদিকে যখন মদীনায় রাস্লুল্লাহ (১৯৯৯)-এর আগমন সংবাদ পৌছে গেল তখন মহিলা ও কিশোরেরা ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে (১৯৯০) খোশ আমদেদ জানিয়ে এ সঙ্গীতে গুঞ্জণধ্বনি উচ্চারণ করল। ১

**অর্থ :** সান্নায়াতুল অদা' নামক স্থান হতে আমাদের উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র উদিত হল। আহ্বানকারীগণ যতক্ষণ আল্লাহকে আহ্বান করতে থাকবে ততক্ষণ আমাদের কর্তব্য হবে শুকরিয়া করা।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রজব মাসে তাবৃকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং প্রত্যাবর্তন করেছিলেন রমযান মাসে। এ সফরে পূর্ণ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। বিশ দিন তাবৃকে এবং ত্রিশ দিন পথে যাতায়াতে। তাবৃকে অভিযান ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযান যাতে স্বশরীরে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

#### शाता युक टरा शिष्टरन त्रत्त शिराहिरनन (المُخَلِّفُونَ) :

তাবৃক যুদ্ধ ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন এক কঠিন পরীক্ষা যা দ্বারা ঈমানদার ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রভেদের একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা তৈরি হয়েছিল। এ ধরণের অবসরে আল্লাহর বিধি-বিধানও এরূপ:

'আল্লাহ মু'মিনদেরকে সে অবস্থায় পরিত্যাগ করতে পারেন না। যার উপর তোমরা আছ, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করে দেন।' (আলু 'ইমরান (৩): ১৭৯]

কাজেই, এ যুদ্ধে মু'মিন ও সত্যবাদিগণ শরীক হন। যুদ্ধ হতে অনুপস্থিতি কপটতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সুতরাং তখন ঠিক এ রকম এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, যদি কেউ পিছনে পড়ে থাকত কিংবা পিছুটান হয়ে থাকত তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ()-এর সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বলতেন,

'তাকে ছেড়ে যাও। যদি তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত থাকে তাহলে আল্লাহ শীঘ্রই তাকে তোমাদের নিকট পৌছে দিবেন। আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার অনুপস্থিতির মাধ্যমে শান্তি প্রদান করবেন।'

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এ যুদ্ধ হতে সেই সকল লোক অনুপস্থিত ছিল, যারা ছিল অপারগ, অথবা ছিল মুনাফিক্। মুনাফিক্গণ আল্লাহ এবং তদীয় রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর ঈমানের মিথ্যা দাবী করত এবং এ দাবীর ভিত্তিতেই তারা যুদ্ধে শরীক হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ নিদ্ধিয়। মিথ্যা অযুহাতে তারা যুদ্ধরত সৈন্যদের পিছনে বসে থাকত। হাাঁ, তিন ব্যক্তি এমন ছিল যারা প্রকৃতই মুমিন ছিল এবং কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে শরিক হওয়া থেকে বিরত ছিল। আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করেন এবং পুনরায় তাদের তওবা কবুল করেন।

এর বিবরণ হচ্ছে, তাবৃক হতে প্রত্যাবর্তন করে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় প্রবেশের পর সর্ব প্রথম মাসজিদে নাবাবীতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানে দু' রাকাত সালাত আদায় করেন। অতঃপর লোকজনদের জন্য সেখানে বসে পড়েন। এ সময় আশি জনেরও অধিক মুনাফিক্বের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়ে নানা ওযর

<sup>&#</sup>x27; এ হচেছ ইবনুল কাইয়্যেমের বিবরণ। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

আপত্তি আরম্ভ করে দেয়<sup>2</sup> এবং শপথ করতে থাকে। নাবী (ﷺ) বাহ্যিকভাবে তাদের ওযর গ্রহণ করে আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন এবং ক্ষমা প্রদান করেন। অতঃপর প্রশ্নটি আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে দেন।

অবশিষ্ট তিন জন মু'মিন অর্থাৎ কা'ব বিন মালিক, মুরারাহ বিন রাবী' এবং হেলাল বিন উমাইয়া সত্যবাদিতা অবলম্বন ক'রে স্বীকার করে যে, কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই তারা যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলার জন্য সাহাবীগণ (ﷺ)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।

সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কঠিন বয়কট বা বর্জন ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে গেল। মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসে গেল, পৃথিবী ভয়ানক আকার ধারণ করল এবং প্রশস্ততা থাকা সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গেল। তাদের জীবনের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল।

এমনি এক বিপদের সৃষ্টি হয়ে গেল যে, ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদেরকে আপন আপন স্ত্রী এবং পরিবার পরিজন থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেয়া হল। যখন বয়কটের ৫০ দিন পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তা আলা তাদের তাওবা করুল করার সুসংবাদ প্রদান করে আয়াত নাযিল করলেন,

﴿ وَعَلَى الطَّلَاقَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حَلَى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوآ أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴾ [التوبة:١١٨].

'আর (তিনি অনুগ্রহ করলেন) ঐ তিনজনের প্রতিও যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল কি ব ইবনে মালিক, মুরারা ইবনে রাবী আ ও হিলাল ইবনে উমায়্যা (রাযি।) তাঁরা অনুশোচনার আগুনে এমনি দগ্ধীভূত হয়েছিলেন যে] শেষ পর্যন্ত পৃথিবী তার পূর্ণ বিস্তৃতি নিয়েও তাদের প্রতি সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই তাঁর পথে ফিরে যাওয়া ব্যতীত। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন যাতে তারা অনুশোচনায় তাঁর দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ অতিশয় তাওবাহ কর্লকারী, বড়ই দয়ালু।' আত্-তাওবাহ (৯): ১১৮]

মীমাংসা সম্পর্কিত এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় সাধারণ মুসলিমগণ এবং ঐ তিন জন সাহাবা অত্যন্ত আনন্দিত হন। লোকেরা দৌড় দিয়ে গিয়ে এ শুভ সংবাদ প্রচার করতে থাকে। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সকলের মুখমণ্ডলে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় এবং সকলে দান খয়রাত করতে থাকে। প্রকৃতই এ দিনটি ছিল তাদের জন্য চরম ও পরম সৌভাগ্যের দিন।

যারা অপারগতার কারণে যুদ্ধে শরিক হতে পারেন নি অনুরূপভাবে আল্লাহ তা আলা তাদের জন্যও বলেন, ﴿ لَيْسَ عَلَى الطُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْطَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ ﴾

তাঁদের সম্পর্কে নাবী কারীমও (﴿﴿ كَالَهُ عَالِمُ مَا سِرُتُمْ مَسِيرًا،) মদীনায় পৌছার পর বলেছেন, (وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْعُدُرُ 'মদীনায় এমন কতগুলো লোক আছে তা তোমরা যেখানেই সফর করেছ এবং যে উপত্যকা অতিক্রম করেছ তারা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছে। তাদের অপারগতা তাদেরকে আটকে রেখেছিল।'

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! তারা মদীনায় অবস্থান করেও আমাদের সঙ্গে ছিল? নাবী কারীম (﴿ مَهُمُ بِالْمَدِيْنَة) 'হাা' মদীনায় অবস্থান করেও তারা সঙ্গেই ছিল।'

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> ইমাম ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন যে, এ সংখ্যা ছিল মুনাফিক আনসারদের। এদের ছাড়া বনু গেফার এবং অন্যন্যদের মধ্যে বাহানাকারীদের সংখ্যাও ছিল। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন উবাই এবং তার অনুসারীগণ ছিল ওই সংখ্যার বাইরে এবং এদের সংখ্যাও ছিল বেশ বড়। দ্রঃ ফডহল বারী ৮ম খণ্ড ১১৯ পৃঃ।

# এ যুদ্ধের প্রভাব (أَثَرُ الْغَرُوةِ) :

আরব উপদ্বীপের উপর মুসলিমগণের প্রভাব বিস্তার এবং তাঁদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলোৎপাদক ঘটনা। এ যুদ্ধের পর থেকে মানুষের নিকট এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আরব উপদ্বীপের মধ্যে ইসলামী শক্তিই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠিত শক্তি। অন্য কোন শক্তিরই আর তেমন কোন কার্যকারিতা নেই। এর ফলে অর্বাচীন ও মুনাফিক্গণের সেই সকল অবাঞ্ছিত কামনা বাসনা– যা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুগের বিবর্তনের গতিধারায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশায় আশান্বিত ছিল– তা একদম নিঃশেষ হয়ে গেল। কারণ, তাদের সকল আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু ছিল যে রোমক শক্তি তা যখন ইসলামী শক্তির মোকাবালায় বিপর্যন্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের লালিত আকাক্ষা প্রণের আর কোন পথই রইল না। তখন তাদের কাছে এটাও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামী শক্তির নিকট আত্যসমর্পণ করা ছাড়া নিস্কৃতি লাভের আর কোন পথই অবশিষ্ট রইল না।

কাজেই পরিবর্তিত এ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তখন এ রকম কোন প্রয়োজন ছিল না যে, মুসলিমগণ মুনাফিক্বদের সঙ্গে নম্র ও অ্যাচিতভাবে ভদ্র ব্যবহার করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমগণ নির্দেশিত হলেন তাদের সঙ্গে শক্ত, সাহসিকতাপূর্ণ ও শঙ্কাহীন আচরণ করতে। এমনকি তাদের সদকা গ্রহণ, তাদের সালাতে জানাযায় অংশ গ্রহণ, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাদের কবরের পাশে যাওয়ার ব্যাপারেও মুসলিমগণকে নিষেধ করে দেয়া হল। অধিকন্ত, ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে মসজিদ নামের যে ক্ষুদ্র কুটিরটি তৈরি করেছিল তা ধ্বংস করে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। এ সময় তাদের সম্পর্কে এমন এমন সব আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকল যার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপ উলঙ্গভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তাদের শঠতা ও দূরভিসন্ধির ব্যাপারে সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইল না। এ যেন মদীনাবাসীদের জন্য উল্লেখিত আয়াতসমূহ ছিল ঐ মুনাফিকুদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি সংকেত।

এ যুদ্ধের ইতিবাচক প্রভাবসমূহের মধ্যে এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, মকা বিজয়ের পরে এমনকি পূর্বে যদিও আরবের প্রতিনিধিগণ রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে আসতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাবৃক যুদ্ধের পরই যথোচিতভাবে শুরু হয়েছিল।

## এ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাথিল (نَوُولُ الْقُرْآنِ حَوْلَ مَوْضُوْعِ الْغَرْوَةِ) :

উল্লেখিত যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে সূরাহ 'তাওবায়' অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়, কিছু যাত্রার পূর্বে, কিছু যাত্রার পরে, কিছু কিছু ভ্রমণকালে এবং কিছু মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর। উল্লেখিত আয়াতসমূহে মুনাফিক্দের চক্রান্তের যবনিকা উন্মোচন, যুদ্ধের অবস্থা ও মুখলেস মুজাহিদদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া, সিদ্দীকীন মু'মিনদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং যাঁরা হন নি তাদের তওবা কবুল ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

এ সনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী (بَعْضُ الْوَقَائِعِ الْمُهِمَّةِ فِيْ هَلَـذِهِ السَّنَةِ) : এ সনে (৯ম হিজরী) যে সকল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় তা হচ্ছে যথাক্রমে নিমুর্গে:

১. তাবৃক হতে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর 'উওয়াইমের 'আজলানী ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন হয়। (স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় আর তার সাক্ষী না থাকে তাহলে যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো হয় তাকে লি'আন বলা হয়।)

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> উল্লেখিত যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোক্ত উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫১৫-৫৩৭ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড, ২-১৩ পৃঃ, সহীহল বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৩-৬৩৭ ও ১ম খণ্ড ২৫২-৪১৪ পৃঃ অন্যান্য সহীহ মুসলিম নববীসহ ২য় খণ্ড ২৪৬ পৃঃ, ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ১১০-১২৬ পৃঃ, শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসাক্ষস সীরাহ ৩৯১-৪০৭ পৃঃ।

- ২. গামিদিয়া মহিলা যে নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে ব্যভিচারের স্বীকৃতি দিয়েছিল তাকে প্রস্তরাঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছিল। এ মহিলার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যখন শিশুটি দুয়্ধ পান থেকে বিরত হয়েছিল তখন তাকে প্রস্তরাঘাত করা হয়েছিল।
- ৩. সম্রাট আসাহামা নাজাশী রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন এবং রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।
- 8. নাবী কারীম (﴿﴿ )-এর কন্যা উম্মু কুলস্ম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে নাবী কারীম (﴿ )
  গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। তিনি 'উসমানকে বলেন যে, (لَوْ كَانَتُ عِنْدِيْ قَالِكَةٌ لَزَوْجَتُكُهُا) 'আমার
  তৃতীয় কন্যা থাকলে তার বিবাহও তোমার সঙ্গে দিতাম।'
- ৫. রাস্লুল্লাহ (১)-এর তাবৃক হতে প্রত্যাবর্তনের পর মুনাফিক্ব নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই মৃত্যুবরণ করে। রাস্লুল্লাহ (১) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং 'উমার ১)-এর বাধা দান সম্বেও তার সালাতে জানাযা আদায় করেন। পরে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে তাতে 'উমার ১)-এর মত সমর্থন করে মুনাফিক্বদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করা হয়।

# आव् वाक्त على العجر الع

নবম হিজরীর হজ্জ (আবৃ বাক্র সিদ্দীক —এর নেতৃত্বে) এ সালের (৯ম হিজরী) যুল ক্বা'দাহ কিংবা যুল হিজ্ঞাহ মাসে রাসূলুল্লাহ ( ) মানাসিকে হজ্জ (হজ্জের বিধি বিধান) কায়েম করার উদ্দেশ্যে আবৃ বাক্র সিদ্দীক —েক আমিরুল হজ্জ (হজ্জ্যাত্রী দলের নেতা) হিসেবে প্রেরণ করেন। এরপর সূরাহ বারাআতের (তাওবার) প্রথমাংশ অবতীর্ণ হয়় যাতে মুশরিকদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা সমতার ভিত্তিতে শেষ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে ঘোষণা প্রদানের জন্য রাস্লুল্লাহ ( ) আলী —েক প্রেরণ করেন। যেহেতু রক্ত এবং সম্পদ সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার বা চুক্তিনামার প্রশ্লে এটাই ছিল আরবের নিয়ম, সেহেতু এমনটি করতে হয় (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই ঘোষণা করবে কিংবা পরিবারের কোন সদস্যের মাধ্যমে তা করানো হবে। পরিবার বহির্ভূত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রদন্ত ঘোষণা স্বীকৃত হতো না।) আবৃ বাক্র জিজ্ঞেস করলেন নির্দেশ্দাতা, না নির্দেশপ্রাপ্ত? আলী ( ) বললেন, না, বরং নির্দেশপ্রাপ্ত।

অতঃপর দু' জনই সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আবৃ বাক্র ( সকল লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানী দিবসে 'আলী বিন আবৃ ত্বালিব ( জামরা'র (কংকর নিক্ষেপের স্থান) নিকট দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার মাঝে রাসূলুল্লাহ ( া)-এর নির্দেশিত বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করেন, অর্থাৎ অঙ্গীকারকারীগণের সকল অঙ্গীকারের বিলুপ্তি ঘোষণা প্রদান করেন এবং এ সকল বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য চার মাস মেয়াদের কথা বলা হয়। যাদের সঙ্গে কোন চুক্তি ছিল না তাদেরকেও চার মাসের সময় দেয়া হয়। তবে যে মুশরিকগণ মুসলিমগণের সঙ্গে অঙ্গীকার পালনে কোন প্রকার ক্রটি করে নি, কিংবা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে অন্য কাউকেই সাহায্য প্রদান করে নি, তাদের অঙ্গীকারনামা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবত রাখা হয়।

আবৃ বাক্র ( একদল সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান করেন যে, আগামীতে কোন মুশরিক খানায়ে কা'বাহর হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বাহ ঘর ত্বাওয়াফ করতে পারবে না ।

এ ঘোষণা ছিল মূর্তিপূজার জন্য শেষ অশনি সংকেত অর্থাৎ এর পর থেকে মূর্তি পূজার আর কোন সুযোগই রইল না <sup>১</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> এ হচ্ছের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: সহীহল বুখারী ১ম খণ্ড ২২০ ও ৪৫১ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৬২৬ ও ৬৭১ পৃঃ, যাদুল মা'আদ তয় খণ্ড ২৫ ও ২৬ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫৪৩-৫৪৬ পৃঃ, এবং সূরাহ বারাআতের প্রথমাংশের তফসীর।

#### श्क अतिक्मा (نظرة عَلَى الْغَزَوَاتِ)

রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর পরিচালনায় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ, যুদ্ধাভিয়ান ও সৈনিক মহোদ্যম সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়ার পর যুদ্ধের পটভূমি, পরিবেশ, পরিচালনা, নিকট ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব প্রতিক্রিয়া এবং ফলাফল সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যিনি বিচার বিশ্রেষণ করবেন তাঁকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নাবী কারীম (১৯) ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর বিশারদ এবং সমরনায়ক। শুধু তাই নয়, তাঁর সমরাদর্শও ছিল সকল যুগের সকল সমরনায়কের অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর যুদ্ধ সম্পর্কিত উপলব্ধি ও অনুধাবন ছিল সঠিক ও সময়োপযোগী, অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত গভীর এবং সিদ্ধান্ত ছিল সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাপ্রসূত। রিসালাত ও নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন রাস্লগণের সরদার (সাইয়্যিদুল মুরসালীন) এবং ছিলেন নাবীকূল শিরোমণি (আ'যামুল আমবিয়া)। সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্ব এবং একক শুণের অধিকারী। যখনই কোন যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন তখই দেখা গেছে যে, যুদ্ধের স্থান নির্বাচন, সেনাবাহিনীর বিন্যাস ব্যবস্থা, সমরকৌশল, সমরান্ত্রের ব্যবহার বিধি, আক্রমণ, পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারে তিনি সাহসিকতা, সতর্কতা ও দূরদর্শিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সমর পরিকল্পনায় কোন ক্রটি হয় নি এবং এ কারণেই মুসলিম বাহিনীকে কখনই কোন যুদ্ধে পরাজ্যর বরণ করতে হয় নি।

অবশ্য উহুদ এবং হুনাইন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে সাময়িকভাবে কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু সমর পরিকল্পনা কিংবা সমর কৌশলের ক্রটি কিংবা ঘাটতির কারণে এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় নি। রাসূলুল্লাহ (﴿﴿

)'র নির্দেশিত কৌশল নিষ্ঠার সঙ্গে অবলম্বন করলে এ বিপর্যয়ের কোন প্রশ্নই আসত না। এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল কিছু সংখ্যক সৈন্যের ভুল ধারণা এবং দুর্বল মানসিকতা থেকে। উহুদ যুদ্ধে যে ইউনিটকে গিরিপথে পাহারার দায়িত্বে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল তাঁদের ভুল বুঝাবুঝির কারণেই সেদিন কিছুটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। হুনাইন যুদ্ধের দিন কিছুক্ষণের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল কিছু সংখ্যক সৈন্যের কিছুটা মানসিক দুর্বলতা এবং শক্রপক্ষের আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে পড়ার কারণে।

উল্লেখিত দু' যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের মুখে নাবী কারীম (ক্রে) যে অতুলনীয় সাহসিকতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন মানব জাতির যুদ্ধের ইতিহাসে একমাত্র তিনিই ছিলেন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকার মুখেও পর্বতের ন্যায় অটল অচল থাকার কারণেই বিপর্যস্তপ্রায় মুসলিম বাহিনী ছিনিয়ে এনেছিলেন বিজয়ের গৌরব।

ইতোপূর্বে যে আলোচনা করা হল তা ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত। কাজেই, যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে সে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়াও এমন কতগুলো সমস্যা যেগুলো ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা সে সকল সমস্যার সমাধান করে নাবী কারীম (﴿﴿ ) তৎকালীন আরব সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন, অশান্তি ও অনিষ্টতার অগ্নি নির্বাপিত করেন, মূর্তিপূজার মূলোৎপাটনের মাধ্যমে একটি পরিচছন্ন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন এবং আপোষ ও সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে মুশরিকদের বৈরিতার অবসান ঘটান। তাছাড়া সে সকল সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিকুদের সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের ষড়যন্ত্র এবং ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে মুসলিমগণকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হন।

অধিকন্ত, বিভিন্ন যুদ্ধে শক্রদের সঙ্গে মুখোমুখী মোকাবালায় লিগু হয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত সৃষ্টির মাধ্যমে এত যুদ্ধাভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে মুসলিম বাহিনীকে তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে এ বাহিনী ইরাক ও সিরিয়ার ময়দানে বিশাল বিশাল পারস্য ও রোমক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিগু হয়ে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করার পর তাদের বাড়িঘর, সহায় সম্পদ, বাগ-বাগিচা, ঝর্ণা ও ক্ষেতখামার থেকে বিতাড়িত করেন এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনুরূপভাবে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সে সকল যুদ্ধের মাধ্যমে হিজরতের কারণে ছিন্নমূল মুসলিমগণের আবাসভূমি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আয় উপার্জনহীন

শরণার্থীদের জন্য উত্তম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধের উপযোগী সরঞ্জামামি, ঘোড়া এবং যুদ্ধের ন্যায় নির্বাহের জন্য অর্থ সম্পদ ইত্যাদিও সংগ্রহ করে দেন, অথচ এ সব করতে গিয়ে কখনই তিনি বিধিবহির্ভূত কোন ব্যবস্থা, অন্যায় কিংবা উৎপীড়নের পথ অবলম্বন করেন নি।

যুদ্ধের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নীতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ক্রুট্র্) এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। জাহেলিয়াত যুগে যুদ্ধের রূপ ছিল লুটতরাজ, নির্বিচার হত্যা, অত্যাচার ও উৎপীড়ন, ধর্ষণ, নির্যাতন, কায়ক্লেশ ও কঠোরতা অবলম্বন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি। কিন্তু ইসলাম জাহেলী যুগের সে যুদ্ধ নামের দানবীয় কাণ্ডকারখানাকে পরিবর্তন ও সংক্ষার সাধনের মাধ্যমে পবিত্র জিহাদে রূপান্তরিত করেন। জিহাদ হচ্ছে অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন করে ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত উপায়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম। জিহাদ বা সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি, অন্যায় উৎপীড়ন, ধ্বংস, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুষ্ঠন, অপহরণ, অহেতুক হত্যা ইত্যাদি কোন কিছুরই সামান্যতম অবকাশও ছিল না। ইসলামে যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরভাবে আল্লাহ প্রদন্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করা হত।

শক্র পক্ষের উপর আক্রমণ পরিচালনা, সাক্ষাত সমরে যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধ বন্দী, যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) যে নিয়ম নীতি অনুসরণ করেছিলেন সর্বযুগের সমর বিশারদগণ তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভূমি কিংবা সম্পদ দখল, সাম্রাজ্য বিস্তার কিংবা আধিপত্যের সম্প্রসারণ নয়, নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অবহেলিত মানুষকে সত্যের পথে আনয়ন, ন্যায় ও কল্যাণ ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে সম্মানজনক জীবন যাপন, সকল প্রকার ভূয়া আভিজাত্যের বিলোপ সাধনের মাধ্যমে অভিন্ন এক মানবত্ববোধের উন্মেষ ও লালন। অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার স্থলে মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন এবং নিরাপদ, শান্তি ও স্বন্তিপূর্ণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর একত্বাদ প্রতিষ্ঠাই ছিল রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর যুদ্ধ বিহাহের প্রধান উদ্দেশ্য ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন.

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا

مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا﴾ [النساء:٧٥] 'এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের জন্য, যারা দু'আ করছে- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ

আবং অসহার নারা-সুরুব আর নিতদের জন্য, থারা দু আ করছে- হে আমাদের প্রাতপালক! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যুষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।' [আন-নিসা (৪): ৭৫]

যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল মানবোচিত আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান কিংবা সাধারণ সৈনিকগণ যাতে কোনক্রমেই তার অপপ্রয়োগ না করেন কিংবা এড়িয়ে না যান তার প্রতি তিনি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।

সুলায়মান বিন বুরাইদাহ ( হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ ( হত) যখন কোন ব্যক্তিকে কোন মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কিংবা অভিযাত্রী দলের নেতা নির্বাচিত করতেন তখন গন্তব্যস্থলে যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে তাঁর নিজের ব্যাপারে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ভাল মন্দের ব্যাপারে বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করতেন। অতঃপর বলতেন,

(اُغْزُوا بِشِمِ اللهِ، فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اُغْزُوا، فَلَا تَغُلُّوا، وَلَاتَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثِلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا...)

'আল্লাহর নির্দেশিত পথে আল্লাহর নামে যুদ্ধ করবে, যারা আল্লাহর কুফরী করেছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। ন্যায় সঙ্গতভাবে যুদ্ধ করবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, শত্রুপক্ষের কোন ব্যক্তির নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না।' – শেষপর্যন্ত। অনুরূপভাবে নাবী কারীম (ﷺ) সহজভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতেন এবং বলতেন, (يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَقِّرُوْا) 'সহজভাবে কাজ করো, কঠোরতা অবলম্বন করো না, মানুষকে শান্তি দাও, ঘৃণা করো না

যখন তিনি আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোন বস্তির নিকট রাত্রে গমন করতেন তখন সকাল হওয়ার পূর্বে কখনই তিনি আক্রমণ করতেন না। কোন শক্রকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কোন ব্যক্তিকে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় হত্যা করতে এবং মহিলাদের মারধর এবং হত্যা করতেও নিষেধ করতেন। লুষ্ঠন কার্যকে তিনি কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে বলতেন, (إِنَّ النَّهُنِي لَيْسَتُ بِأَحَلِّ مِنَ الْمَيْتَةِ): 'লুষ্ঠন-লব্ধ মাল মুর্দার চেয়ে অধিক পবিত্র নয়।' তাছাড়া ক্ষেতখামার নষ্ট করা, পশু হত্যা এবং অহেতুক গাছপালা কেটে ফেলতে তিনি নিষেধ করতেন। অবশ্য যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজনে গাছপালা কেটে ফেলার অনুমতি যে তিনি দিতেন না তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও না।

মक्का विজয়ের প্রাক্কালেও নাবী কারীম (ﷺ) নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, وَلَا تَتَّبِعَنَّ مَلِي جَرِيْحٍ، وَلَا تَقْتُلَنَّ أَسِيرًا ) আহত ব্যক্তিদের আক্রমণ করবে না, কোন পলাতকের পিছু ধাওয়া করবে না, এবং কোন বন্দীকে হত্যা করবে না।

অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলিম দেশের নাগরিকদেরও হত্যা করতে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, (مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يُرِحْ رَاجِّعَةَ الْجُنَّةِ، وَإِنَّ رِجْعَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا) 'কোন অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তিকে যে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগদ্ধও পাবে না। অথচ তার সুগদ্ধ চল্লিশ বছরেরও অধিক পথের দ্রত্বে পাওয়া যাবে।'

উল্লেখিত বিষয়াদির বাইরে আরও অনেক উন্নতমানের নিয়ম-কানুন তিনি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছিলেন যার ফলে তাঁর সমর কার্যক্রম জাহেলিয়াত যুগের পৈশাচিকতা ও অপবিত্রতার কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র জিহাদের রূপ লাভ করে।

## श्राद्यारत दीत्न मल मल थातन (النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا)

ইতোপূর্বে যেমনটি আলোচিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছিল এমন একটি যুগান্তকারী ঘটনা যা মূর্তিপূজার মূলকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করে এবং আরবে মিথ্যাকে অপসৃত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলামের বিজয় গৌরবে আরববাসীগণের মনের সর্বপ্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় এবং তারা দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকে।

'আম্র বিন সালামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, 'আমরা এক ঝর্ণার ধারে বসবাস করতে ছিলাম। সে স্থানটি ছিল বাণিজ্য কাফেলার গমনাগমনের পথ। বাণিজ্য কাফেলা যখন সে পথ দিয়ে গমনাগমন করত তখন লোকজনদের জিজ্ঞেস করতাম, 'লোকজনেরা সব কেমন আছ? ঐ লোক, অর্থাৎ নাবী কারীম (১৯৯০)-এর অবস্থা কেমন? তারা বলত, 'তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ তাঁকে নাবী করেছেন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নিকট ওহী আসে। আল্লাহ তাঁর নিকট এ এ বিষয়ে ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আমি তাদের কথা এমনভাবে স্মরণ করে রাখতাম যে সেগুলোকে যেন আমার সীনা চিমটে ধরে রাখত।'

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা বলত 'তাঁকে এবং তাঁর দলকে ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য ছেড়ে দাও। যদি তিনি কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের উপর বিজয়ী হন তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি প্রকৃতই নাবী। কাজেই, যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হল তখন বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের উনুখতা নিয়ে মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হল। 'আম্র গোত্রের

<sup>ৈ</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ৮২-৮৩ পৃঃ।

লোকজনদের ইসলাম গ্রহণের জন্য আমার পিতাও গমণ করলেন। অতঃপর যখন তিনি খিদমতে নাবাবী থেকে ফেরত আসলেন তখন বললেন, 'আল্লাহর শপথ! একজন সত্য নাবীর নিকট থেকে আমি তোমাদের নিকট আসছি। নাবী (ﷺ) বললেন, 'অমুক সময় সালাত আদায় কর। যখন সালাতের সময় হবে তোমাদের মধ্য হতে একজন আযান দেবে এবং কোনআন শরীফ যার ভাল জানা আছে সে সালাতে ইমামত করবে।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটনা প্রবাহের মোড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, ইসলামকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে, আরব অধিবাসীদের নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে এবং তাদের বহুত্ববাদের ধারণাকে মন মস্তিষ্ক থেকে অপসারণ করে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করার ব্যাপারে কত ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে তাবৃক অভিযানের পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এ অবস্থার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এর প্রমাণ হিসেবেই এটা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ৯ম ও ১০ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণেচ্ছু বিভিন্ন দলের মদীনা আগমণ একের পর এক অব্যাহত থাকে এবং তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে থাকে।

এ সময় আরববাসীগণ যে অত্যন্ত অধিক সংখ্যক হারে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকেন তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে সেনাবাহিনী। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে যেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র দশ হাজার, সেক্ষেত্রে একটি বছর অতিবাহিত না হতেই মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা উন্নীত হয় ত্রিশ হাজারে। এর অল্প কাল পরেই বিদায় হজ্জের সময় এ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা উন্নীত হয় এক লক্ষ চবিবশ হাজার অথবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারে। শ্রাবণ প্রাবনের ন্যায় উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে ইসলামের সৈন্যসংখ্যা। বিদায় হজ্জের সময় এ বিশাল বাহিনী নাবী কারীম (ক্রি)-এর চার পাশে এমনভাবে লাব্রায়িক, তাকবীর, হামদ ও তসবীহ ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন যে, আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর একত্ববাদের ঐকতানে সমগ্র উপত্যকা মুখরিত হয়ে ওঠে।

#### अिंपिनिधिननअमृर (الـوُفْــوْد) :

ধর্ম যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে সকল প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেছেন তার সংখ্যা ছিল সন্তরের অধিক। কিন্তু এখানে সে সবের পুরো বিবরণ প্রদানের অবকাশ নেই এবং তার কোন প্রয়োজনও সেই। এ প্রেক্ষিতে আমরা শুধু সে সকল প্রতিনিধিদলের কথা আলোচনা করব যে গুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আরও যে বিষয়টির প্রতি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন তা হচ্ছে যদিও সাধারণ গোত্রসমূহের প্রতিনিধি দলগুলো মক্কা বিজয়ের পর খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু কোন কোন গোত্র এমন যে, তাদের প্রতিনিধিদলগুলো মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মদীনাতে আগমন করেছিল। এখানে আমরা তাদের কথাও উল্লেখ করছি।

#### अायुन कारेत्पत প्राधिनिधिनन (وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ) :

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> স**হীহুল বুখা**রী ২য় খণ্ড ৬১৫-৬১৬ পৃঃ।

ই মওলানা 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ) প্রণীত মিরআতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড ৭১পৃঃ।

# (إِنَّ فِيْكَ خُصْلَتَيْنِ يَحِبُّهُمَا الله : الحِلْمُ وَالْأَنَاةُ)

'তোমাদের মধ্যে এমন দুটি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তা হচ্ছে (১) ধৈর্য্য ও (২) দূরদর্শিতা।'

ইতোপূর্বে যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে, এ গোত্রের দ্বিতীয় দলটি আগমন করে ছিল ৯ম হিজরীতে। ঐ সময় দলের সদস্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাদের অন্যতম ছিল জারুদ বিন 'আলা- আবদী নামক একজন খ্রিষ্টান। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার ইসলামই ছিল উত্তম।

#### ২. দাউস গোত্তের প্রতিনিধি দল (وَفَدُ دَوْسِ) :

নাবী (ৄৣ)-এর দু'আর বরকতে দাউস গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে যায়। তুফাইল দাউসী নিজ সম্প্রদায়ের ৭০ কিংবা ৮০টি পরিবারের একটি দলসহ ৭ম হিজরীর প্রথমভাগে মদীনায় আগমন করেন। ঐ সময় নাবী কারীম (ৄৣৣুুুুুুু) খায়বারে গিয়েছিলেন এ কারণে তুফাইল সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে খায়বারে রাসূলুল্লাহ (ৄৣুুুুুু)-এর সঙ্গে মিলিত হন।

# 

ফারওয়াহ ছিলেন রোমক সেনাবাহিনীতে একজন আরবীয় সেনাপতি। রুমীগণ তাঁকে রোমক সাম্রাজ্যের সীমান্তে আরব অঞ্চলসমূহের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কেন্দ্র ছিল মা'আন (দক্ষিণ জর্দান) এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এর কার্যকারিতা ছিল। মৃতাহ যুদ্ধে (৮ম হিজরী) তিনি মুসলিমগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে তিনি মুসলিমগণের বীরত্ব এবং সমর দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর একজন সংবাদ বাহকের মাধ্যমে তাঁর মুসলিম হওয়ার সংবাদ তিনি রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর নিকট প্রেরণ করেন। উপঢৌকনের মধ্যে একটি সাদা খচ্চরও তিনি প্রেরণ করেন। রুমীগণ তাঁর মুসলিম হওয়ার সংবাদে তাঁকে বন্দী করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করে। অতঃপর ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় পূর্ব ধর্মে প্রবেশ করা নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁকে বলা হয়। তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দেন। কাজেই, ফিলিস্বীনের 'আফরা- নামক এক ঝর্ণার উপর সূলীকার্চ্চে ঝুঁলিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। ব

#### 8. जूमा' প্রতিনিধি দল (وَفَدُ صُدَاءَ) :

নাবী কারীম (ﷺ)-এর জি'রানা হতে প্রত্যাবর্তনের পর ৮ম হিজরীতে এ প্রতিনিধিদল খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হয়। এর কারণ ছিল রাস্লুল্লাহ (ﷺ) ৪০০ (চারশ) মুজাহিদীন সমন্বয়ে এক বাহিনী সংগঠন করে ইয়ামানের সুদা' গোত্রে আবাসিক অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেন। এ বাহিনী যখন কানাত

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> আল্লামা নববী রচিত মুসলিম শরীফের শারাহ ১ম খণ্ড ৩৩ পুঃ, এবং ফতুহুল বারী ৮ম খণ্ড

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৪৫ পুঃ।

উপত্যকায় স্থাপিত শিবিরে অবস্থান করছিল তখন যিয়াদ বিন হারিস সুদায়ী এ ব্যাপারটি অবগত হয়ে তৎক্ষণাত রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর খিদমতে হাজির হন এবং আর্য করেন যে, আমার পরে যারা আছেন তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি আমার সম্প্রদায়ের জন্য জামিন হচ্ছি। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴾) কাল বিলম্ব না করে উপত্যকা থেকে মুসলিম বাহিনীকে ফিরিয়ে আনেন। এরপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে যিয়াদ রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনদের উৎসাহিত করতে থাকেন। এর ফলে ১৫ জনের একটি দল খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ গ্রহণ করে। অতঃপর নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে রত হয়। এর ফলে এ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রসার লাভ করে। বিদায় হজ্জের সময় এ সম্প্রদায়ের একশ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সম্মান অর্জন করেন।

# ः (قُدُوْمُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِيْ سَلْمٰي) का'व विन यूरांदेत विन जावी जानमात जागमन

তিনি ছিলেন আরবের এক অভিজাত বংশোদ্ভূত একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি কাফির ছিলেন এবং নাবী কারীম (১৯৯০)-এ নামে কুৎসা রটনা করতেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) যখন ত্বায়িফ যুদ্ধ হতে ফিরে আসেন (৮ম হিজরী) তখন কা'বের নিকট তার ভাই বুজাইর বিন যুহাইর এ মর্মে পত্র লিখেন যে, ''রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) মক্কার্য় এমন কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন যারা তাঁর নামে কুৎসা রটনা করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। কুরাইশদের ছোটখাটো কবিগণের মধ্যে যার যে দিকে সুযোগ সুবিধা হয়েছে সে সেদিকে পলায়ন করেছে। অতএব, যদি তুমি প্রাণে রক্ষা পেতে চাও তাহলে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর খিদমতে গিয়ে হাজির হয়ে যাও। কারণ, নাবী কারীম (১৯৯০)-এর দরবারে গিয়ে কেউ তওবার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তাকে হত্যা করেন না। যদি এ কথার উপর তুমি আস্থাশীল না হও তাহলে যেখানে খুশী গিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করতে পার।"

এরপর দু' ভাইয়ের মধ্যে পত্রালাপ চলতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে কা'বের নিকট পৃথিবীর পরিসর সংকীর্ণ মনে হতে থাকে। এমনকি তার নিকট নিজের জীবনের ফুল নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল- এ কারণে অবশেষে সে মদীনায় আগমন করল এবং জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির মেহমান হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করল। অতঃপর তার সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করল। ফজরের সালাত হতে ফারেগ হওয়া মাত্রই জুহাইনা গোত্রের লোকটি তাঁকে ইঙ্গিত করলে তিনি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর নিকট উপবিষ্ট হলেন, রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) তাঁকে চিনতেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (১৯৯০)! কা'ব বিন জুহাইর তওবা করে মুসলিম হয়েছেন এবং আপনার নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। আমি যদি তাঁকে আপনার খিদমতে হাজির করি তাহলে আপনি কি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করবেন?'

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'হাাা'।

অতঃপর তিনিই বললেন, 'আমি হচ্ছি কা'ব বিন জুহাইর'। এ কথা শুনে একজন আনসারী সাহাবী তাকে হত্যা করার জন্য লাফ দিয়ে ওঠেন এবং তাঁর গ্রীবা কর্তন করার জন্য অনুমতি চান। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

'ক্ষান্ত হও, এ ব্যক্তি তাওবা করেছে, এবং তাওবা করার কারণে সমস্ত দোষক্রটি থেকে সে মুক্তি লাভ করেছে।'

এ সময়েই কা'ব বিন জুহাইর তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা পাঠ করে নাবী কারীম (ﷺ)-কে শোনাল যার প্রথম পংক্তিটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল,

অর্থ: 'সু'আদ চলে গেছে, বিরহ ব্যথায় আমার অন্তর বিদীর্ণ, আমি বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ আমার মুক্তিপণ দেয়া হয়নি।'

এ কবিতাতেই কা'ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রশংসাসহ তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত লাইনগুলো আবৃত্তি করেন,

| **  | نبئت أن رسول الله أوعدني       |
|-----|--------------------------------|
| **  | مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الـ |
| ••  | لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم     |
| **  | لقد أقوم مقاما ما لو يقوم به   |
| **  | لظل يرعد إلا أن يكون له        |
| **  | حتى وضعت يميني ما أنازعه       |
| .** | فلهو أخوف عندي إذ أكلمه        |
| ••  | من ضيغم بضراء الأرض مخدرة      |
| **  | إن الرسول لنور يستضاء به       |
|     | ••                             |

অর্থ: আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (১৯) আমাকে ধমক দিয়েছেন, কিন্তু রাসূলুলাহ (১৯)-এর নিকট ক্ষমার আশা করা হয়। আপনি অপেক্ষা করন। যে আল্লাহ আপনাকে হিদায়াতপূর্ণ কুরআন দিয়েছেন, তিনি আপনাকে হিদায়াতের কাজে সাফল্য দান করন। (নিন্দুকদের কথায়, কান দিবেন না) যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমি কোন অপরাধ করিন। আমি এমন এক জায়গায় দগ্রয়মান আছি, আমি সেই কথাই শুনেছি এবং দেখেছি যে হাতীও যদি সেখানে দাঁড়ায় এবং সেই কথাগুলো শুনে তাহলে কম্পিত হবে। এ অবস্থা ব্যতীত যে তার উপর আল্লাহর অনুমতিতে রাস্ল (১৯)-এর মেহেরবানী হয়। এমনকি আমি নিজ হাত কোন দিধা ছাড়াই এমন এক সম্মানিত ব্যক্তির হাতে রেখেছি যাঁর প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং যার কথাই আসল কথা যখন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। এমতাবস্থায় আমাকে বলা যে, 'তুমি এ কথা বলেছ এবং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তা তো আমার নিকট সে সিংহের চেয়েও ভয়ানক যার থাকার স্থান এমন এক উপত্যকায় অবস্থিত যা অত্যম্ভ কঠিন এবং ধ্বংসাত্মক যার পূর্বেও ধ্বংস হয়ে থাকে। নিন্চয়ই রাসূল আলোকস্বরূপ, তাঁর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়। কোষমুক্ত হিন্দুস্থানী ধারালো তলোয়ার।

এরপর কা'ব বিন জুহাইর কুরাইশ মুহাজিরগণের প্রশংসা করেন। কারণ, কা'বের আগমনে তাদের কোন ব্যক্তি ভাল উক্তি ছাড়া কোন মন্তব্য করে নি এবং কোন গতিভঙ্গীও পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু তাদের প্রশংসাকালে আনসারদের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন। কারণ তাঁদের একজন তার গ্রীবা কর্তনের অনুমতি চেয়েছিল। কাজেই তিনি বললেন,

## يمشون مَشي الجمال الزُّهْرِ يعصمهم \*\* ضَرْبُ إذا عَرَّد السُّودُ التَّنَابِيل

অর্থ: ওরা (কুরাইশগণ) সুশ্রী উটের ন্যায় হেলে দুলে চলেন। অসিযুদ্ধ তাদের রক্ষা করে যখন কদাকার কুৎসিত লোকেরা রাস্তা ছেড়ে পলায়ন করে।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর যখন তাঁর ঈমান দৃঢ় হয় তখন আনসারদের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং তাঁদের ব্যাপারে তাঁর যে ক্রটি হয়েছিল তার তিনি সংস্কার করে নেন। এ কবিতাটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

**অর্থ**: ভদ্রোচিত জীবন যাপন যার পছন্দনীয় হয় তিনি সর্বদাই সৎ সাহায্যকারীদের দলভুক্ত হয়ে থাকেন। তার ভাল স্বভাবগুলো পিতা এবং পূর্বের পিতৃপুরুষগণের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতই ভাল লোক ভাল লোকেরই সম্ভান হয়।

#### ७. 'উযরাহ প্রতিনিধি দল (হঁঠ হু হু হু হু হু হু হু

এ প্রতিনিধি দল ৯ম হিজরীতে মদীনায় আগমন করেন। এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল বার জন। এদের মধ্যে হামযাহ্ বিন নু'মানও ছিলেন। তাঁদের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে দলনেতা বলেন যে, তাঁরা বনু 'উযরাহর অন্তর্ভুক্ত কুসাই এর বৈমাত্রেয় ভাই। আমরাই কুসাই'র সমর্থন দান করে বনু বাক্র এবং বনু খুযা'আহ গোত্রকে মক্কা হতে বহিস্কার করেছিলাম। এদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ক্ষিত্র) তাঁদের স্বাগত জানালেন এবং শাম দেশ বিজয় করার সুসংবাদ দিলেন। তিনি গণক মহিলাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তাঁদের নিষেধ করলেন এবং তাঁদেরকে সে সব যবেহ থেকে নিষেধ করলেন যা তাঁরা (মুশরিক থাকা কালীন) যবেহ করতেন। এ দলটি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করার পর নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যান।

## ৭. বালী প্রতিনিধি দল (وَفْدُ بَلِي) :

৯ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে এ দলটি মদীনায় আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর ৩ দিন সেখানে অবস্থান করেন। মদীনায় অবস্থানকালে দলের নেতা আবৃ যবীর জিজ্ঞেস করেন যে, নিমন্ত্রণ করাতে কিরূপ সওয়াব আছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(نَعَمْ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَنَعْتَهُ ۚ إِلَى غَنِيَّ أَوْ فَقِيْرٍ فَهُوَ صَدَقَةً)،

'ধনাত্য কিংবা মুখাপেক্ষীদের যে কোন ভাল আচরণই করবে সেটাই সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'নিমন্ত্রণের সময় সীমা কত? নাবী কারীম (ﷺ) উত্তর দিলেন, 'তিন দিন'।

তিনি আরও জিজ্ঞেস করলেন, 'মালিক বিহীন হারানো ভেড়া কিংবা বকরী পেলে তার হুকুম কী? নাবী কারীম বললেন, (هِيْ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلزَّنْبِ) 'তা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের জন্য হবে অথবা বাঘের খোরাক হবে।' এরপর তিনি হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿ ) বললেন, مَالَكَ وَلَهُ دَعُهُ حَتَى يَجِدَهُ ) 'এর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তার মালিক প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ওকে ছেড়ে দিতে হবে।'

#### ৯. সাব্বীফ প্রতিনিধি দল (وَفَدُ تُقِيْفِ) :

তাবৃক হতে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ৯ম হিজরীর রমাযান মাসে এ দলটি খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হন। এ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনার গতি প্রকৃতি ছিল ৮ম হিজরীর যুল ক্বা'দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) যখন ত্বায়িফ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর মদীনায় পৌছার পূর্বেই এ গোত্রের সর্দার 'উরওয়াহ বিন মাসউদ সাক্বাফী মদীনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজ কওমের নিকট ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। যেহেতু তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং শুধু এটাই নয় যে, কওমের লোকেরা তাকে মান্য করে চলত বরং তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মেয়েদের এবং মহিলাদের চেয়েও বেশী প্রিয় ভাবত। এ কারণেই তাঁর ধারণা ছিল যে, লোকেরা অবশ্যই তাঁকে অনুসরণ করে চলবে। কিন্তু যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন তখন সম্পূর্ণ উল্টো ফল ফলল। লোকেরা তীরের আঘাতে আঘাতে তাঁকে হত্যা করে ফেলল।

তাঁকে হত্যার পর একই অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এটা তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা তাদের নেই। সূতরাং অবস্থার প্রেক্ষিতে আলাপ আলোচনা ও সলাপরামর্শের পর রাসূলুল্লাহ (ক্রি)-এর খিদমতে একজন লোক পাঠানোর সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করল এবং এ কাজের জন্য আবদে ইয়ালিল বিন 'আমরকে মনোনীত করল কিন্তু এ কাজের জন্য সে প্রথমাবস্থায় রাজি হল না। তার আশঙ্কা ছিল যে, তার সঙ্গেও সে আচরণ করা হতে পারে য়া 'উরওয়া বিন মাসউদ সাক্বাফীর সঙ্গে করা হয়েছিল। এ কারণে তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে আরও কিছু সংখ্যক লোক না পাঠালে আমার পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়।'

লোকেরা তাঁর এ দাবী মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাহায্যকারীদের মধ্য হতে দু'জনকে এবং বনু মালিক গোত্রের মধ্য হতে তিনজনকে তাঁর সঙ্গে দিল। কাজেই, তাঁকেসহ মোট ছয় জনের সমন্বয়ে দলটি গঠিত হল। এ দলে 'উসমান বিন আবিল 'আস সাকাফীও ছিলেন যিনি ছিলেন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ।

যখন তাঁরা খিদমতে নাবাবীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (🚎) তাঁদের জন্য মসজিদের এক কোণে একটি তাঁবু খাটিয়ে দিলেন যাতে তাঁরা কুরআন শ্রবণ করতে এবং সাহাবীগণ (緣)-কে সালাতরত অবস্থায় দেখতে পারেন। অতঃপর তাঁরা নাবী কারীম (🚎)-এর নিকট যাতায়াত করতে থাকেন এবং তিনি তাঁদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। অবশেষে তাঁদের নেতা প্রস্তাব করলেন যে, নাবী কারীম (🚎 ) তাঁর নিজের এবং সাক্রীফ গোত্রের মধ্যে এমন একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে দেবেন যার মধ্যে ব্যভিচার, মদ্যপান এবং সুদ খাওয়ার অনুমতি থাকবে। অধিকম্ভ, তাদের উপাস্য লাত বিদ্যমান থাকবে, তাদের জন্য সালাত মাফ করে দিতে হবে এবং তাদের মূর্তিগুলোকে বিনষ্ট করা হবে না। কিন্তু রাসলুল্লাহ (🚎 ) তাঁদের অযৌক্তিক দাবীসমূহের কোনটিকেই মেনে নিতে পারলেন না। অতএব তাঁরা নির্জনে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে থাকলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁরা কোন উপায় স্থির করতে পারলেন না। অবশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা একটি শর্ত আরোপ করলেন এবং তা হচ্ছে তাঁদের মূর্তি লাতকে বিনষ্ট করার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (🐠)-কে ব্যবস্থাবলম্বন করতে হবে। সাক্ট্রীফ গোত্রের লোকেরা কখনই নিজ হাতে তা ধ্বংস করবে না। রাসলুল্লাহ (ﷺ) তাদের এ অনুরোধ মেনে নিলেন এবং তাদেরকে একটি পত্রে কিছু নির্দেশনা লিখে দিলেন। 'উসমান বিন আবিল 'আস সাক্রাফীকে তাঁদের দলের নেতা মনোনীত করে দিলেন। কারণ, ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ এবং দ্বীন ও কুরআনের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সব চেয়ে উৎসাহী এবং অগ্রণী। এর কারণ ছিল দলের সদস্যগণ প্রত্যহ সকালে যখন খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হতেন তখন 'উসমান বিন আবিল 'আস শিবিরে থাকতেন। অতঃপর দলের লোকেরা যখন দুপুর বেলা শিবিরে ফিরে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন তখন 'উসমান বিন আবিল 'আস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কুরআন পাঠ করতেন এবং দ্বীনের কথাবার্তা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তিনি যখন নাবী কারীম (🚎)-কে বিশ্রামের অবস্থায় পেতেন তখন আবূ বকরের খিদমতে গিয়ে হাজির হতেন। 'উসমান বিন আবিল 'আসের নেতৃত্ব অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়।

রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুবরণ করার সময়ের পর আবৃ বাক্র ﷺ-এর খিলাফতকালে যখন নব্য মুসলিমগণের মধ্যে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় উসমান বিন আবীল 'আস তাঁর গোত্রের মধ্যে অত্যান্ত বরকতপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণিত হন। কেননা যখন সাক্ষিফ গোত্রের লোকেরা ধর্মত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করেন তখন 'উসমান বিন আবিল 'আস ﷺ) সকলকে সম্বোধন করে বলল,

(يَا مَعْشَرَ ثَقِيْفٍ، كُنْتُمْ آخِرُ النَّاسِ إِسْلَامًا، فَلَا تَكُونُواْ أُوَّلُ النَّاسِ رِدَّةً، فَامْتَنِعُواْ عَنِ الرِّدَّةِ، وَثَبِّتُواْ عَلَى الْإِسْلَامِ)

'হে সাক্ষিফ গোত্রের লোকজনেরা। তোমরা সকলের শেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ। এখন স্বধর্ম ত্যাগ করলে তোমরা হবে সকলের পূর্বেই স্বধর্ম ত্যাগী, তোমরা স্বধর্ম ত্যাগ করো না, ইসলামের উপর দৃঢ়পদ থাক।' এ কথা শ্রবণের পর ধর্মত্যাগের চিন্তা পরিহার করে তাঁরা ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকেন।

যাহোক, দলের লোকেরা নিজ গোত্রীয় লোকজনদের নিকট ফিরে আসার পর তাঁদের প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে ভবিষ্যত লড়াইয়ের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে চিন্তান্বিত ও দুঃখিত হয়ে বলল যে, রাস্লুল্লাহ (ক্রি) বলেছেন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ এবং ব্যভিচার, মদ ও সুদ পরিত্যাগ কর, অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করা হবে।' এ কথা শ্রবণের পর প্রথমাবস্থায় সাক্বীফ গোত্রের লোকদের মধ্যে জাহেলিয়াত যুগের অহমিকা প্রাবল্য লাভ করে এবং দু' তিন দিন যাবত তাঁরা যুদ্ধের কথাই চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু এর পর আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দেন, যার ফলে পুনরায় রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁর সমস্ত শর্ত মেনে নেয়ার চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। পরিস্থিতি অনুকৃল হওয়ায় প্রতিনিধিদল প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করে এবং যে সকল কথার পর উপর সন্ধি হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলে। সব কিছু অবগত হওয়ার পর সাক্বীফ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

এদিকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) লাত মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে প্রেরণ করেন। মুগীরাহ বিন শো'বা দাঁড়িয়ে লৌহ নির্মিত গদা বিশেষ উত্তোলন করলেন এবং তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের জন্য সান্থীফদের সম্পর্কে একটু হাসির ব্যবস্থা করব।

অতঃপর লাতের উপর গুর্জ দ্বারা আঘাত করলেন এবং নিজেই মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন এবং পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে থাকলেন। এ উদ্ভট দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ত্বায়িফবাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলতে লাগল 'আল্লাহ মুগীরাহকে ধ্বংস করুক। লাত দেবী তাকে হত্যা করেছে'। এমন সময় মুগীরাহ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের মন্দ করুন।' এ তো হচ্ছে মাটি এবং পাথরের তৈরি একটি মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অতঃপর তিনি দরজার উপর আঘাত করেন এবং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। এর পর সব চেয়ে উঁচু দেয়ালের উপর ওঠেন, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েক সাহাবীও ওঠেন। অতঃপর তা ভেঙ্গে মাটির সমতল করে ফেলেন। এমনকি ভিত পর্যন্ত উঠিয়ে ফেলেন এবং অলঙ্কার ও পোশাকাদি বের করে ফেলেন। সাক্রীফ গোত্রের লোকেরা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় এ সব কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। খালিদ ভিত্র অলংকার ও পোশাকাদিসহ নিজ দলের সঙ্গে মদীনায় ফিরে আসেন। রাস্লুল্লাহ (ক্রিট্রু) লাতের মন্দির থেকে আনীত দ্রব্যাদি বন্টন করে দেন এবং নাবী (ক্রিট্রু)–এর সাহায্য এবং দ্বীনের সম্মানের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন।

## ৯. ইয়ামান সম্রাটের পত্ত (سَمَالَةُ مُلُوكِ الْيَمَنِ) :

তাবৃক হতে নাবী কারীম (ৄৣৣ৽)-এর প্রত্যাবর্তনের পর হিমইয়ার সমাটগণ অর্থাৎ হারিস বিন আবদে কুলাল, না'ঈম বিন আবদে কুলাল, নু'মান এবং যু রু'ঈন, হামদান ও মু'আফিরের অধিনায়কের পত্র আসে। পত্রবাহক ছিলেন মালিক বিন মুররাহ রাহাভী। ঐ সমাটগণ ইসলাম গ্রহণ এবং শিরক্ ও শিরককারী হতে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের সংবাদাদিসহ পত্র প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ৄৣৣ৽) তাঁদের পত্রের উত্তরে পত্র লিখে ঈমানদারদের প্রাপ্য এবং দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। এ পত্রে রাসূলুল্লাহ (ৄৣৣ৽) অঙ্গীকারাবদ্ধদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ৄৣৣ৽)-এর দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। এতে শর্ত ছিল তাঁরা যথারীতি কর পরিশোধ করবেন। অধিকন্ত, নাবী কারীম (ৄৣৣ৽) কতিপয় সাহাবা (ৣ৽)-কে ইয়মানে প্রেরণ করেন। মু'আয বিন জাবালকে এ দলের আমীর নিযুক্ত করেন।

তাঁকে 'আদ্ন' এর দিকে 'সাক্ন ও সাকাসিক' নামক উঁচু অঞ্চলের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি 'হুর্ব'এর ক্বাযী ও বিচারক এবং যাকাত ও যিযিয়াহ উসূলকারী ছিলেন। তিনি তাদের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেন। আর আবৃ মৃসা আশ'আরী (ত্রা কে 'যুবায়দ', 'মারিব', 'যামাআ', 'সাহিল' নামক নিম্নাঞ্চলের দায়িত্বে প্রেরণ করে বললেন, (يَسَرًا وَلَا تُعَيِّرًا وَلَا تُنَقِّرًا، وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخَيَلُ وَلَا تُعَيِّرًا وَلَا تُعَيِرًا وَلَا تُعَيِّرًا وَلَا تَعَيْرًا وَلَا تَعَلَّا وَالْعَالِيقِ وَالْعَالَاقِ وَالْعَالِيقِ وَالْعَالِيقِ وَالْعَالِيقِ وَالْعَلَاقِ وَلِمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلِيقِ وَلِمُ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلِمُ اللَّهِ وَلِيقًا لِعَلَاقًا وَلِهُ وَلِمُ اللْعَلِيقِ

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ২৬-২৮ পৃঃ। ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫৩৭-৫৪২ পৃঃ।

#### ১০. হামদান প্রতিনিধি দল (وَفَدُ هَمْدَانَ) :

তাবৃক যুদ্ধ হতে রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ৯ম হিজরীতে এ প্রতিনিধিদল খিদমতে নাবাবীতে উপস্থিত হন। রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর নিকট কিছু তথ্য জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁদের একটি পত্র দেন এবং মালিক বিন নামাত্বক (১৯) তাঁদের নেতা এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের যারা মুসলিম হয়েছিলেন তাঁদের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। অবশিষ্ট অন্যান্যদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য খালিদ (১৯)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ছ' মাস অবস্থান করেন এবং দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নি। অতঃপর নাবী কারীম (১৯) 'আলী বিন আবৃ ত্বালিব (১৯)-কে সেখানে প্রেরণ করেন এবং খালিদকে মদীনায় ফেরত পাঠানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

'আলী ্রা হামদান গোত্রের লোকজনদের নিকট রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্র পাঠ করে শোনান এবং ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এর ফলে তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আলী ্রা এর নিকট থেকে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) সিজদায় পতিত হন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বলেন,

'হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

#### ১১. वनू कायातारुत প্রতিনিধি দল (وَوَفَدُ بَنِيْ فَزَارَةَ) :

তাবৃক হতে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর এ প্রতিনিধিদল ৯ম হিজরীতে মদীনায় আগমন করেন। এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দশ জনের অধিক। এরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কথা বলায় রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মিম্বরের উপর পদার্পণ করলেন এবং দু' হাত তুলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি আল্লাহর সমীপে আর্য করলেন,

(اللهُمَّ آسَقِ بِلَادَكَ وَبَهَاثِيكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحِي بَلَدَكَ الْمَيِّتِ، اللهُمَّ آسَقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا، مَرِيْثًا مَرِيْعًا، طَبَقًا وَاللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ ال

'হে আল্লাহ! তোমার রহমত ধারা বর্ষণ ও বিস্তৃত করে তোমার সৃষ্টিরাজিকে পরিতৃত্তি করো এবং মৃতপ্রায় জনপদকে সঞ্জীবিত কর। হে আল্লাহ! আমাদের উপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ কর যা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক, কল্যাণকর ও আরামদায়ক হয় এবং বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হয়, তা যেন বিলম্বে না হয়ে শীঘ্র হয়। হে আল্লাহ! এ বৃষ্টি যেন তোমার রহমতের বৃষ্টি হয়, শান্তিমূলক কিংবা ধ্বংসাত্মক না হয়, তা যেন আমাদের ভাসিয়ে না দেয় এবং নিশ্চিহ্ন করে না ফেলে। হে আল্লাহ! বৃষ্টিদ্বারা আমাদের পরিতৃত্ত কর এবং শক্রদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

## ১২. नाजदात्नद्र প্রতিনিধি দল (وَفْدُ خَجْرَانَ) :

মক্কা হতে ইয়ামানের দিকে যেতে সাত দিনের দূরত্বে একটি বড় অঞ্চল ছিল, ঐ অঞ্চলটি ছিল ৭৩ পল্লী বিশিষ্ট। কোন দ্রুতগামী বাহন একদিনে পুরো অঞ্চল ভ্রমণ করতে সক্ষম হতো না। এ অঞ্চলে এক লক্ষ যোদ্ধা পুরুষ ছিল। এরা ছিল সকলেই খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী।

নাজরানের প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করেন ৯ম হিজরী সনে। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ষাট। ২৪ জন ছিলেন সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। যার মধ্যে ৩ জন ছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এর মধ্যে একজনের নাম ছিল আব্দুল মাসীহ্। তিনি ছিলেন 'আক্ট্বি। তাঁর দায়িত্ব ছিল অধিনায়কত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনা। দ্বিতীয় জনের নাম ছিল

<sup>ৈ</sup> যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

আইহাম অথবা শুরাহবিল। তিনি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখাশোনা করতেন, উপাধি ছিল সাইয়িদ। তৃতীয় জন হলেন আসক্ষাফ'। তার নাম ছিল আবৃ হারিসাহ বিন 'আলক্ষামাহ। তিনি ছিলেন ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক নেতা (লাট পাদরী)।

মদীনায় পৌছার পর এ দলটি রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) এবং এ প্রতিনিধি দলের মধ্যে উভয় পক্ষের কিছু প্রশ্ন নিয়ে কথাবার্তা হয়। এরপর নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শোনান। কিন্তু তাঁরা ইসলাম গ্রহণ না করে পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন- 'আপনি মাসীহ (ﷺ) সম্পর্কে কী বলছেন? তাঁদের জবাবে কিছু না বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিরুত্তর রইলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হল:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩) الحُقُّ مِنْ رَّبِكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ (٦٠) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ ٢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَـدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَلِيُسَآءَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ (٦١)﴾ [آل عمران:٥٩-٦١]

'আল্লাহ্র নিকট ঈসার অবস্থা আদামের অবস্থার মত, মাটি দ্বারা তাকে গঠন করে তাকে হুকুম করলেন, হয়ে যাও, ফলে সে হয়ে গেল। এ বাস্তব ঘটনা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতেই, সুতরাং তুমি সংশয়কারীদের অন্ত র্ভুক্ত হয়ো না। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে (ঈসার সম্বন্ধে) বিতর্ক করবে তাকে বল, 'আসো, আমাদের পুত্রদেরকে এবং তোমাদের পুত্রদেরকে আর আমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নারীদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের নিজেদেরকে আহ্বান করি, অতঃপর আমরা মুবাহালা করি আর মিথ্যকদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষণ করি।' [আলু 'ইমরান (৩) : ৫৯-৬১]

সকাল হলে রাস্লুল্লাহ (﴿ এ আয়াতসমূহের আলোকে ঈসা (﴿ अधि) সম্পর্কে তাঁদের প্রশ্নের জবাব দেন এবং এর পর সারা দিন যাবত এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ দেন। কিন্তু তাঁরা ঈসা (﴿ अधि) সম্পর্কিত নাবী কারীম (﴿ এই )-এর কথাবার্তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর পরবর্তী দিবস সকালে রাস্লুল্লাহ (﴿ তাঁদেরকে মুবাহালাহর জন্য দাওয়াত দিলেন। হাসান ও হুসাইন ( একই চাদর পরিবেষ্টিত অবস্থায় আগমন করলেন। পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন ফাত্বিমাহ (﴿ ।

প্রতিনিধি দল যখন লক্ষ্য করলেন যে, প্রকৃতই নাবী (ﷺ) সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছেন তখন নির্জনে গিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। 'আক্বিব এবং সাইয়িয়দ একজন অপরজনকে বললেন, 'দেখ মুবাহালা করো না। আল্লাহর কসম! তিনি যদি সত্যিই নাবী হন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে মুলা'আনত করি তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কখনই কৃতকার্য হবে না। পৃথিবীর উপরিভাগে আমাদের একটি লোম এবং নখও ধ্বংস হতে রক্ষা পাবে না। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-কে এ ব্যাপারে বিচারক নির্ধারণ করা হোক।

কাজেই তাঁরা নাবী কারীম (১)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন যে, 'আপনি যে দাবী করবেন আমরা তার মানার জন্য প্রস্তুত থাকব।' এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে রাস্পুল্লাহ (১) তাঁদের নিকট থেকে কর গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তাঁদের দু' হাজার জোড়া কাপড় প্রদানের স্বীকৃতি সাপেক্ষে সিদ্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। তাঁরা এ কাপড় প্রদান করবেন এক হাজার জোড়া রজব মাসে, এক হাজার জোড়া সফর মাসে। অধিকস্ক, এটাও স্বীকৃত হল যে, প্রতি জোড়া কাপড়ের সঙ্গে এক উকিয়া রৌপ্য (একশ বায়ার গ্রাম) প্রদান করবে। এর বিনিময়ে নাবী কারীম (১) আল্লাহ এবং তাঁর রাস্লে কারীম (১)-এর জামানত প্রদান করলেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করলেন। পক্ষান্তরে তাঁরা এ আরজি পেশ করলেন যে, তাঁদের নিকট হতে কর আদায়ের জন্য নাবী কারীম (১) যেন একজন আমানতদার প্রেরণ করেন। চুক্তি মোতাবেক এ কাজের জন্য রাস্পুল্লাহ (১) উন্মতের আমানতদার আবু উবাইদাহ বিন জাররাহকে প্রেরণ করেন।

এরপর তাদের মধ্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। চরিত বিশারদগণের বর্ণনানুযায়ী সাইয়েদ এবং 'আক্বিব নাজরানে প্রত্যাবর্তনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদের সাদকা ও কর আদায়ের জন্য 'আলী ﷺ)-কে প্রেরণ করেন। এটি একটি বিদিত বিষয় যে, মুসলিমগণের নিকট থেকেই সাদকা গৃহীত হয়ে থাকে।

## ن (وَفْدُ بَنِيْ حَنِيْفَةً) अ७. वन् शनीकात প্রতিনিধি मन

এ প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করেছিলেন ৯ম হিজরী সনে। মুসায়লামাহ কায্যাবসহ এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন।

মুসায়লামাহর বংশ পরিচয় : মুসায়লামাহ বিন সুমামাহ বিন কাবীর হাবীব বিন হারিস।

এর পূর্বে নাবী কারীম (ﷺ) স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তাঁর নিকট এনে রাখা হয়েছে তার মধ্যে দুটি সোনার তৈরি বালা এসে তাঁর হাতে পড়েছে। এ দেখে নাবী কারীম (ﷺ) অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। কাজেই, ওহীর মাধ্যমে তাঁকে ঐ দু'টিতে ফুঁক দেয়ার কথা বলা হল। তিনি সে মোতাবেক তাতে ফুঁক দিলেন এবং তৎক্ষণাত তা উড়ে গেল। নাবী কারীম এভাবে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর পরে দু' মিথ্যুকের (নিমু শ্রেণীর মিথ্যুক) আবির্ভাব ঘটবে। কাজেই মুসায়লামাহ যখন আত্মন্তরিতার সঙ্গে বললেন যে, 'মুহাম্মদ যদি তাঁর পরে আমার উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হাওয়ালা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব।'

এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নিকট গেলেন। তখন তাঁর হাতে ছিল একটি খেজুরের শাখা এবং তাঁর মুখপাত্র হিসেবে সঙ্গী ছিলেন সাবিত বিন ক্বায়স বিন শাম্মাস (ﷺ)। মুসায়লামাহ নিজ সঙ্গীগণের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। নাবী (ﷺ) তাঁর মাথার উপর গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কথা বললেন।

মুসায়লামাহ বললেন, 'আপনি যদি চান তাহলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিব। কিন্তু আপনার পরবর্তী অবস্থায় আমাদের জন্য আপনাকে নেতৃত্বে দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নাবী কারীম (খেজুরের শাখাটির প্রতি ইঙ্গিত করে)বললেন,

(لَوْ سَأَلْتَنِيْ لَهٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُهَا، وَلَنْ تَعْدُوْ أَمْرَ اللهِ فِيْكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَاللهِ إِنِيْ لأَرَاكَ الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْهِ مَا رَأَيْتُ، وَلهٰذَا ثَابِتُ يُجِيْبُكَ عَنِيْ)،

'যদি তুমি আমার নিকট হতে এর অংশটুকুও চাও তবুও আমি তোমাকে তা দেব না। অথচ তুমি নিজের ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত অংশের একটুও ব্যতিক্রম করতে পারবে না। যদি তুমি পশ্চাদমুখী হও তবুও আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে সে ব্যক্তিই মনে করছি যার ব্যাপারে আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। আমাকে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছে আমার পক্ষ থেকে সাবিত বিন ক্বায়স তার বিবরণ দেবেন।'

অতঃপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ই ফডছল বারী ৮ম খণ্ড ৯৪-৯৫ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৩৮-৪১ পৃঃ। নাজরান প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত বিবরণে কিছু বিরোধ আছে এবং সেই কারণেই কোন কোন মুহাক্তেকীন বলেছেন যে, নাজরানের প্রতিনিধিদল মদীনায় দু'বার এসেছিলেন। কিন্তু আমরা উপরে যা বর্ণনা করেছি সেটাই অমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

<sup>ै</sup> ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৮৭ পৃঃ।

ইবনু মাসউদ হতে বর্ণিত আছে যে, ইবনু নাওওয়াহাহ এবং ইবন উসাল মুসায়লামাহর পত্র বাহক হিসেবে নাবী কারীম (﴿مَوْلُ اللّٰهِ)-এর নিকট আগমন করে। নাবী কারীম (﴿مَوْلُ اللّٰهِ) জিজ্ঞেস করলেন, (اأَتَشْهَدَانِ أَنِيْ رَسُولُ اللّٰهِ) 'তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি আল্লাহর রাসূল?' তারা বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লামাহ আল্লাহর রাসূল'। নাবী কারীম (﴿مَا الْمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُولُهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا) 'আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (﴿مَا اللّٰهِ وَرَسُولُهِ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا) -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যদি কোন পত্র বাহককে হত্যা করা আমার নীতি হতো তাহলে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতাম।'

মুসায়লামাহ কায্যাব ১০ম হিজরীতে নুবওয়াতের দাবী করেন। আবৃ বাক্র ( ) এর খিলাফত আমলে ইয়ামামাহ যুদ্ধে দ্বাদশ হিজরী রবিউল আওয়ালে তাকে হত্যা করা হয়। তার হত্যাকারী ছিল ওয়াহশী যে হামযাহ ( ) কে হত্যা করেছিল। নুবওয়াতের দাবীদার মুসায়লামাহ কায্যাবের পরিণতি হয়েছিল এই।

নবুওয়াতের দ্বিতীয় দাবীদার ছিল আসওয়াদ 'আনসী যে ইয়ামানে বিবাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর ওফাত প্রাপ্তির মাত্র ২৪ ঘন্টা পূর্বে ফাইর্য ﷺ) তাকে হত্যা করেন। অতঃপর তার সম্পর্কে নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট ওহী নাযিল হয় এবং তিনি সাহাবীগণ (ﷺ)-কে তা অবহিত করেন। এরপর ইয়ামান হতে আবৃ বাক্র ﷺ-এর নিকট নিয়মিত সংবাদ আসতে থাকে।

## ن (وَفْدُ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ) ১৪. বनু 'আমির বিন সা'সা'র প্রতিনিধি দল

এ প্রতিনিধি দলে আল্লাহর শত্রু 'আমির বিন তুফাইল, লাবীদের বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ বিন ক্বায়স, খালিদ বিন জা'ফার এবং জাব্বার বিন আসলাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা ছিল নিজ কওমের নেতা এবং শয়তান গোছের লোক। 'আমির বিন তুফাইল ছিল সে ব্যক্তি যে 'বীরে মা'উনাহ'তে সত্তর জন সাহাবীকে (﴿﴿
) শহীদ করিয়েছিল। এরা যখন মদীনায় আসার ইচ্ছে করল তখন 'আমির এবং আরবাদ দু' জনে মিলে ষড়যন্ত্র করল যে, প্রতারণার মাধ্যমে তারা নাবী কারীম (﴿
)-এর সঙ্গে কথোপকথন আরম্ভ করল এবং আরবাদ পাশ কাটিয়ে নাবী কারীম (﴿
)-এর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর সে তার তলোয়ারখানা কোষমুক্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু কোষ

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী বনু হানীফা এবং আসওয়াদ আনাসীর অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬২৭-৬২৮ পৃঃ, এবং ফতুহুল বারী ৮ম খণ্ড ৮৭-৯৩ পৃঃ।

<sup>ै</sup> যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৩১-৩২ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> মুসনাদে আহমদ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৩৪৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ফতহল বারী ৮ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ।

হতে তলোয়ারখানা একটু বের হওয়ার পর আর বের হল না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নাবী (ﷺ)-কে হেফাযত করলেন।

নাবী কারীম (ﷺ) তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করলেন। যার ফলে তাদের প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা আরবাদ এবং তার উটের উপর বিজলী নিক্ষেপ করেন যাতে আরবাদ দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে। এদিকে 'আমির এক সালুলিয়া মহিলার নিকট অবতরণ করল। সে সময় তার গ্রীবাদেশে একটি ফোঁড়া ওঠে এবং তার ফলে তার অবস্থার দারুন অবনতি ঘটায়। সে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর সময় সে বলতে থাকে 'আপসোস! উটের ফোঁড়ায় ন্যায় ফোঁড়া এবং একজন সালুলিয়া মহিলার ঘরে মৃত্যু?'

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে 'আমির বলল, 'আমি আপনাকে তিনটি কথার অধিকার দিচ্ছি,

- ১. আপনার জন্য থাকবে উপত্যকার লোকজন আর আমার জন্য থাকবে জনবসতি।
- ২. অথবা আপনার পরে আমি হব খলীফা।
- ৩. অন্যথায় আমি গাত্বাফানদের দ্বারা এক হাজার ঘোটক এবং এক হাজার ঘোটকীসহ আপনার উপর আক্রমণ চালাব।

#### ১৫. তুজाইব প্রতিনিধি দল (وَقُدُ يُجَيْبَ) :

এ প্রতিনিধি দলটি নিজ কওমের সাদকার অর্থ যা ফকীরদের দেওয়ার পর অতিরিক্ত ছিল তা নিয়ে মদীনায় আগমন করেছিল। এ দলে ১৩ জন লোক ছিল, যারা কুরআন ও সুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত এবং শিক্ষা গ্রহণ করত। তারা রাস্লুল্লাহ (১৯)-কে কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি তাদেরকে সেগুলো লিখে দেন। মদীনায় স্বল্পকাল অবস্থান করে। যখন নাবী কারীম (১৯) তাদেরকে উপটোকন দ্বারা পুরস্কৃত করেন তখন তারা নিজেদের এক যুবককেও প্রেরণ করে। এ যুবককে তারা শিবিরে রেখে এসেছিল। যুবক খিদমতে উপস্থিত হয়ে আর্য করল, 'হে রাস্লুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমাকে আমার অঞ্চল থেকে এছাড়া অন্য কোন বস্তু টেনে আনেনি যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে প্রার্থনা করবেন যেন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও রহমতের সঙ্গে আমার সম্পদ আমার অন্তরে নিহিত করে দেন। নাবী কারীম (১৯) তার জন্য দু'আ করলেন। এর ফল হল এ ব্যক্তি সব চেয়ে অল্লে তুই হল। যখন অন্যদের উপর ধর্ম ত্যাগের ঢেউ বয়ে যেতে থাকল তখন শুধু এ ব্যক্তিই ইসলামের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রইল এবং নিজ কওমের লোকজনদের নসীহত করতে থাকল, এর ফলে তারাও ইসলামে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। অতঃপর এ দলভুক্ত লোকজনেরা ১০ম হিজরী বিদায় হজ্জের সময় দ্বিতীয়বার রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে।

#### ১৬. 'ত্বাই' প্রতিনিধি দল (وَفْدُ طَلِيّـئ) :

এ দলের সঙ্গে আরবের প্রসিদ্ধ ঘোড়সওয়ার যায়দূল খাইলও ছিলেন। তাঁরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁদের সামনে ইসলাম উপস্থাপন করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অনেক ভাল মুসলিম হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যায়দ ﷺ।এর প্রশংসা করে বলেন,

'আমাকে আরবের যে কোন লোকের প্রশংসা শুনানো হয়েছে এবং সে আমার নিকট এসেছে তখন আমি তাকে তার প্রচারকৃত প্রশংসা থেকে কম পেয়েছি। কিন্তু তার বিপরীত হচ্ছে যায়দুল খাইল। কারণ, তাঁর খ্যাতি তাঁর প্রকৃত গুণের নিকটেই পৌছে নি।'

অতঃপর নাবী কারীম (👺) তাঁর নাম রাখেন 'যায়দুল খাইর'। (খাইর অর্থ উত্তম)

এমনিভাবে ৯ম ও ১০ম হিজরীতে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করতে থাকেন। চরিতকারগণ ইয়ামান, আযদ, কুযা'আহর বনু সা'দ, হুযাইম, বনু 'আমির বিন ক্বায়স, বনু আসাদ, বাহরা', খাওলান, মুহারিব, বনু হারিস বিন কা'ব, গামিদ, বনু মুনতাফিক্ব ও সালামান, বনু আবস, মুযাইনা, মুরাদ, যুবাইদ, কিন্দাহ, যূ মুররাহ, গাস্সান, বনু 'ঈশ এবং নাখ' এর প্রতিনিধি দল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'নাখ' এর দলই ছিল শেষ দল যা ১১শ হিজরী মুহার্রম মাসের মধ্যে এসেছিল। ঐ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল দু' শত। অবশিষ্ট অন্যান্য দলগুলো আগমন করে ৯ম ও ১০ম হিজরীতে। অল্প কিছু সংখ্যক দল পরে একাদশ হিজরীতে আগমন করেছিল।

ওই সকল প্রতিনিধি দলের আগমন ধারা থেকেই বুঝা যায় যে, সে সময় ইমলামী দাওয়াত কতটা বিস্তার লাভ করেছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের কতটা স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছিল। অধিকন্ত, এটাও আঁচ অনুমান করা সম্ভব যে, আরববাসীগণ মদীনাকে কী পরিমাণ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল। এমনকি মদীনার নিকট মাথা নত করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। প্রকৃতই মদীনা সমগ্র আরব উপদ্বীপের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং মদীনাকে এড়িয়ে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অবশ্য সকল আরববাসীর অন্তর ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এমনটি বলা হয়ত সঙ্গত হবে না। কারণ, তাদের মধ্যে তখনো এমন কিছু সংখ্যক বেদুঈন ছিল যারা শুধুমাত্র তাদের নেতাদের অনুসরণে মুসলিম হয়েছিল। মুসলিম হিসেবে পরিচিতি প্রদান করলেও তাদের মধ্যে হত্যা এবং লুটতরাজের মনোভাব পূর্বের মতোই ছিল। ইসলামী আদর্শের প্রভাবে তারা ততটা প্রভাবিত হয় নি। এ প্রেক্ষিতে কুরআন কারীমের সূরাহ তাওবায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّأَجْدَرُ أَلَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِه وَاللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ (٩٧) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَـتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآثِرَ عَلَيْهِمْ دَآثِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْمُ (٩٨)﴾ [التوبة:٩٧، ٩٨]

'বেদুঈন আরবরা কুফুরী আর মুনাফিন্ট্রীতে সবচেয়ে কঠোর, আর আল্লাহ তাঁর রস্লের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখার ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার তারা অধিক উপযুক্ত, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহা প্রজ্ঞাবান। কতক বেদুঈন যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে জরিমানা ব'লে গণ্য করে আর তোমাদের দুঃখ মুসিবতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, মন্দের চক্র তাদেরকেই ঘিরে ধরুক। আর আল্লাহ তো সব কিছুই শুনেন, সব কিছু জানেন।' [আত্-তাওবাহ (৯): ৯৭-৯৮]

আবার কিছু লোকের সুনামও করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبْتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِيْ رَحْمَتِهُ إِنَّا اللَّهَ غَفُورً رَحِيْمٌ (٩٩)﴾ [ التوبة:٩٩].

'কতক বেদুঈন আল্লাহতে ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে আর তারা যা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে তারা আল্লাহর নৈকট্য ও রস্লের দু'আ লাভের মাধ্যম মনে করে, সত্যিই তা তাদের (আল্লাহ্র) নৈকট্য লাভের মাধ্যম, অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করবেন, অবশ্যই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।'
[আত্-তাওবাহ (৯): ৯৯]

যতদ্র পর্যন্ত মক্কা, মদীনা, সাক্ষ্মিক, ইয়ামান ও বাহরাইনের অধিকাংশ শহরের অধিবাসীদের সম্পর্ক বিস্তৃত ছিল তাঁদের মধ্যে ইসলাম পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ করেছিল এবং তাঁদের মধ্য হতেই প্রখ্যাত সাহাবীগণ (緣) এবং নেতৃস্থানীয় মুসলিমগণের আবির্ভাব ঘটেছিল।

<sup>&#</sup>x27; এ কথা বলেছেন খুমরী মোহাযারাতে, ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ, এবং যে সকল প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অথবা যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বুখারী ১ম খণ্ড ১৩ পৃঃ, ২য় খণ্ড ৬২৬-৬৩০ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৫০১-৫০৩ পৃঃ, ৫১০-৫১৪ পৃঃ, ৫৩৭-৫৪২ পৃঃ ৫৬০-৬০১ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ২৬-৬০ পৃঃ, ফতহুল বারী ৮ম হিজরী ৮৩-১০৩ পৃঃ, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ১৮৪-২১৭ পৃঃ।

# غَاحُ الدَّعْوَةِ وَأَثَرُهَا দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব

এখন আমরা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনের শেষ দিনগুলো আলোচনার পর্যায়ে পৌছেছি। কিন্তু এ আলোচনার জন্য কলমকে গতিশীল করার পূর্বে তাঁর সফল, বিচিত্র ও বিশিষ্ট জীবনধারা যা অন্যান্য নাবী ও রাসূলগণের তুলনায় তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছিল এবং প্রাধান্য প্রদান করেছিল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম (ﷺ)-এর মাথার উপর পূর্ব ও পরের সকল নেতৃত্বের মুকুট স্থাপন করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ)-কে বলা হয়,

'ওহে চাদরে আবৃত (ব্যক্তি)! - রাতে সলাতে দাঁড়াও তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে।' (আল-মুয্যাম্মিল (৭৩) : ১-২]

'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! - ওঠ, সতর্ক কর। [আল-মুদ্দাসসির (৭৪) : ১-২]

অতঃপর কী ছিল? প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং এ পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অনবরত দণ্ডায়মান রইলেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মান বিকাশের সুমহান দায়িত্ব, একত্বাদ বিশ্বাসের গুরুদায়িত্ব এবং আল্লাহর আমানত বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট গন্তব্যের পানে এগিয়ে চলা যা জাহেলিয়াত যুগের গাঢ় অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, যা বস্তুবাদী ও বহুত্বাদী ভাবধারায় ছিল দারুনভাবে ভারাক্রান্ত , যা ছিল পশু প্রবৃত্তি ও লালসার বেড়াজালে আবদ্ধ। অতঃপর একদল অত্যন্ত বিবেকসম্পন্ন, বিশ্বন্ত ও নিবেদিত সাহাবার সহায়তায় সব কিছুকে পরাভূত ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে আল্লাহর ধ্যান-ধারণা ও আলোয় সমুজ্জ্বল এক প্রান্তরে গিয়ে যখন দণ্ডায়মান হলেন তখন আরম্ভ হল ভিন্নতর এক জীবন সংগ্রাম।

আরম্ভ হল যুদ্ধের পর যুদ্ধ সে সকল শক্রর বিরুদ্ধে দাওয়াত ইলাহী এবং তার বিশ্ববাসীদের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শিশু ইসলাম চারাটি তরতাজা হয়ে ভূগর্ভে তার শিকড় প্রোথিত এবং উন্মুক্ত আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করানোর পূর্বেই চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করে ফেলতে। দ্বীনে ইলাহির দাওয়াতে ঐ সকল শক্রর সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ)-কে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশাল রোমক বাহিনী এ নতুন উন্মতকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সীমান্ত এলাকায় সৈন্য মহড়া শুরু করে দেয়।

যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রসজ্জিত মুশরিক, মুনাফিক্ব ও কাফিরদের সঙ্গেই যে তাঁকে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল তথু তাই নয় বরং আরও এক ভয়ংকর এবং সার্বক্ষণিক শত্রুর সঙ্গে তাঁকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। সে শত্রুটি ছিল মানব জাতির চির শত্রু শয়তান। সে মানুষের শিরায় শিরায় বিচরণ করে মানুষকে এক গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার অতল গহররে নিমজ্জিত করার জন্য সর্বক্ষণ চক্রান্ত চালাতে থাকে। শয়তানের চক্রান্তের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে মুসলিমগণকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হলেও রাস্লুল্লাহ (ক্ষেত্র) অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সে সবের মোকাবালা করে করে সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাস্লুল্লাহ (﴿ ) এবং তাঁরা সাহাবীগণ যে নিষ্ঠা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী কারীম (﴿ )-এর উপর দ্বীনের দাওয়াতের যে মহাসম্মানজনক এবং মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁরা অন্য কিছুকে বড় করে দেখতেন না। দ্বীনের কাজে অকাতরে তাঁরা দিতেন প্রাণ এবং সর্বস্ব দিয়ে একদম নিঃস্ব হয়ে যেতে তাঁরা কক্ষনো কুষ্ঠিত হতেন না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদতলে যখন সঞ্চিত হতো সম্পদের পাহাড়, সে সব আল্লাহর পথে খরচ না করে তিনি অবসর নিতেন না। তাঁর নিকট প্রাচুর্য ছিল পরিত্যাজ্য, দারিদ্র ছিল কাম্য। দিবাভাগে দ্বীনের দাওয়াত এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষণ থাকতেন তিনি ব্যস্ত, রাত্রিবেলা দীর্ঘ সময় প্রভুর উদ্দেশ্যে থাকতেন নিবেদিত।

রাসূলুল্লাহ (১৯) এমনিভাবে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনায় বিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় তাঁকে অন্যান্য বিষয় হতে উদাসীন কিংবা গাফেল করতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থঃ বহু প্রতিকূলতা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও সম্প্রকালের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াত এমনি এক বিশালায়তনে কৃতকার্যতা লাভ করেছিল যে, তা প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব বিবেক একেবারে স্তম্ভিত এবং হতচকিত হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূভাগ থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদ্রিত হয়ে ঈমান আমান, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও শৌর্য-বীর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং শিরক্, কুফরী, মুনাফিক্বী ও মূর্তিপূজার মূল উৎপাটিত হয় এবং আপামর আরববাসী দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর অনুগত হয়ে পড়ে। আল্লাহর একত্ববাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র এবং সর্বত্র মুয়াহ্য্নের সুরেলা কণ্ঠে দিশ্বিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। মদীনা অভিমুখী বিভিন্ন গোত্রের আনাগোনা, নব্য মুসলিমগণের তাকবীরধ্বনি এবং কুরআন তেলওয়াতকারীগণের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সুরে মরুপ্রান্তর মউ মউ করে ওঠে।

ভিন্ন ও পরস্পর শক্রভাবাপন বহুধাবিভক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য, সহৃদয়তা ও সমঝোতার প্লাবন প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ প্রবেশ করতে থাকে আল্লাহর দাসত্বে। কেউই অত্যাচারী রইল না কিংবা অত্যাচরিতও রইল না। রইল না মালিক কিংবা মামলুক, না হাকিম, না মাহকুম, না যালেম কিংবা মযলুম। সব ভেদাভেদের অবসান হয়ে গেল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারী। অন্যথায় সকল মানুষ আদমসন্তান এবং আদম (ﷺ) মাটির সৃষ্টি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল আরবী একাত্মতা, বিশ্ব মানবতার একাত্মতা এবং সামাজিক সুবিচার। পাওয়া গেল মানব জাতির সমস্যা-সংকুল পার্থিব জীবনে চলার পথের ঠিক দিক নির্দেশনা এবং পরকালীন কল্যাণের মূলমন্ত্র। মানুষের জীবনযাত্রায় সূচিত হল আমূল পরিবর্তন। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই সূচিত হল যুগান্তকারী পরিবর্তন। মানব সভ্যতা হল মানবোচিত ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্য মণ্ডিত।

ইসলামী দাওয়াতের পূর্বে পৃথিবীতে ছিল অন্ধকারের প্রাধান্য, পৃথিবীর পরিবেশ ছিল দুর্গন্ধযুক্ত এবং আত্মা ছড়িয়ে চলেছিল দুর্গন্ধ। মাপ ও পরিমাপ ছিল অস্পষ্ট। সর্বত্র বিরাজিত ছিল অন্যায়, দাসত্ব, শোষণ ও সন্ত্রাসের শাসন। অশান্তি, অশ্লীলতা এবং ধ্বংস প্রবণতা পৃথিবীকে চরম অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত করছিল। কুফর ও ভ্রষ্টতার ঘন পর্দায় ঢাকা পড়েছিল মানুষের সনাতন জীবনধারার শাশ্বত রূপ। অথচ আসমানী জীবন বিধান ছিল তখনো বিদ্যমান। কিন্তু সে বিধান হয়ে পড়েছিল বিকৃত এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। সে বিধানের গ্রহণী শক্তি গিয়েছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে। যার ফলে তা প্রাণহীন একটি লোকাচার বা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।

ইসলামী দাওয়াত যখন তার অসামান্য প্রাণশক্তি, সর্ববাদীসম্মত আল্লাহর বিধিবিধান, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তখন প্রচলিত রেওয়াজ সর্বস্ব জীবনের বিধানের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গের বামে যে অর্থহীন লোকাচার, শ্রেণীবিভেদ, অহমিকা, অস্থিরতা, শিরক ও বহুত্বাদী, বিদ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটল। আর মানব সমাজ মুক্তি লাভ করল যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, জোরজবরদন্তি থেকে। মুক্ত হলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া, পতন থেকে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন

<sup>&</sup>lt;sup>></sup> সৈয়দ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন ২৯ **খণ্ড** ১৬৮-১৬৯ পৃঃ।

স্তরে দলাদলি, শাষক ও পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটল। সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল এক দয়া মমতা ও পরিচ্ছন্নতা, নতুনত্ব, ঈমান ইয়াক্বীন, ন্যায়নিষ্ঠতা, সহমর্মিতা এবং মানব জীবন স্বচ্ছ-নির্মল এক মহা উন্নত সোপানে উন্নীত হয়, প্রত্যেক প্রাপক তার প্রাপ্য অধিকারের নিশ্চয়তা লাভ করে এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উপর।

এর ফলে আরব উপদ্বীপে এমন এক বরকতপূর্ণ পরিবেশ এবং উনুত ও পরিচছনু জীবনধারা সূচিত হল ইতোপূর্বে কোনকালেও যা দেখা যায় নি এবং সে সময়কার মতো এমন উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় ইতিহাস আর কোনকালেও দেখা যাওয়া সম্ভব নয়।

<sup>े</sup> সৈয়দ কুতুব, ভূমিকা মা-যা খাসেরাল আলামু বিইনাহিতাতিল মুসলিমীন পৃষ্ঠা ১৪।

# حَجَّةُ الْوَدَاعِ

#### বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং মুহাম্মদ (১৯)-এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাস্লুল্লাহ (১৯) মু'আয বিন জাবাল ক্রিনে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায়কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন,

'হে মু'আয! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।'

রাসূলুল্লাহ (ৄৣৣ৯)-এর মুখ থেকে মু'আয (ৄৣৣ৯) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নাবী কারীম (১৯৯০)-কে ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা এবং সুফল বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবেন। এ দাওয়াতের কাজেই নাবী কারীম (১৯৯০) অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর এ অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ডের অন্তি ম পর্যায়ে এটাই সুসঙ্গত হবে যে, হজ্জের মৌসুমে যখন মক্কার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রসমূহের সদস্য ও প্রতিনিধিগণ একত্রিত হবেন তখন তাঁরা রাসূলে কারীম (১৯৯০)-এর নিকট থেকে দ্বীনের আহ্বান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ জেনে নেবেন এবং নাবী কারীম (১৯৯০) তাঁদের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর পবিত্র আমানত যথার্থভাবে পৌছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং উন্মতের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছেয় রাস্লুল্লাহ (ক্রি) যখন সেই ঐতিহাসিক হচ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছে এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছে ছিল রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর পদচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকান্তিক্ষত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।

অতঃপর যুল ক্ম'দাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ২

তিনি চুলে চিক্রনী ব্যবহার করলেন, তেল মালিশ করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কুরবানীর পশুগুলোকে মালা বা হার পরালেন এবং যুহর সালাতের পর রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আসরের পূর্বে যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌছলেন। সেখানে 'আসরের দু' রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং শিবির স্থাপন ক'রে সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন। সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের (秦) বললেন, وَأَوَانِي اللَّيْلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي حَجَّةٍ فِي حَجَّةٍ فِي حَجَّةٍ فَيْ حَجَّةٍ فَيْ حَجَّةٍ وَهُنَا الْوَادِي الْمُبَارِكِ وَقُلْ: عُمْرَةً فِيْ حَجَّةٍ 'এ পবিত্র উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং হজ্জের সঙ্গে 'উমরাহ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।"

<sup>े</sup> এ কথাটি সহীহ মুসলিমে জাবের 🚎 হতে বর্ণিত হয়েছে। নাবী করীম (🚎)-এর হজ্জ পর্ব দ্রষ্টব্য। ১ম খণ্ড ৩৯৪ পৃঃ।

ই হাফিয় ইবনু হাজার (রহ:) এর উত্তমরূপে তাহকীক করেছেন। কোন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে যী কা'দার পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল তখন নাবী (😂) যাত্রা করেন। এর সংশোধনও করেছেন দ্রঃ ফতহুল বারী ৮ম খণ্ড ১০৪ পৃঃ।

<sup>ి</sup> ওমর 🚗 হতে বুখারী শরীফে এটা বর্ণিত হয়েছে ১ম খণ্ড ২০৭ পৃঃ।

অতঃপর যুহরের সালাতের পূর্বে নাবী কারীম (ﷺ) ইহ্রামের জন্য গোসল করলেন। এরপর 'আয়িশাহ আঞ্জী রাসূল (ﷺ)-এর শরীর এবং পবিত্র মাথায় নিজ হাতে যারিইয়ারাহ এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকর সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নাবী (ﷺ)-এর মাথার সিঁথি এবং দাড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সে সুগন্ধি না ধুয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু' রাকাত সালাত আদায় করেন।

এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং 'উমরাহর ইহুরাম বেঁধে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহুরাম বাঁধার পর বাইরে এসে 'ক্বাসওয়া' নামক উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ ক'রে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচ্চ কণ্ঠে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কালব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কার নিকটবর্তী যূ তুওয়া নামক স্থানে পৌছলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যুল হিজ্জাহ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান, মধ্যমভাবে এ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ সময়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মাসজিদুল হারামে পৌছে রাসূলুল্লাহ (﴿ পথমে কা'বাহ গৃহের ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করেন। কিন্তু ইহ্রাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং 'উমরাহর জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহ্রাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ীও (কুরবানীর পশু) ছিল। ত্বাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (﴿ মঞ্চা মঞ্চার উপরিভাগে হাজূন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের ত্বাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন ত্বাওয়াফ করেন নি। সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ (﴿ তাদেরকে নিজ নিজ ইহ্রাম 'উমরাহয় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'ঈ সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (﴿ নিজে হালাল হচ্ছিলেন। নাবী কারীম (﴿ বালিন,

'আমি যা পরে জানলাম আমার ব্যাপারে আমি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদয়ী আনতাম না। তাছাড়া, আমার সঙ্গে যদি হাদয়ী না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়েও যেতাম।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর যাঁদের সঙ্গে হাদয়ী ছিল না তাঁরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশ মেনে নিয়ে হালাল হয়ে গেলেন।

যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নাবী কারীম (১৯৯০) মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জার সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, 'আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামিরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নাবী কারীম (১৯৯০)-এর নির্দেশে ক্বাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাত্বনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী (১৯৯০)-এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চ্য়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্দী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

(أَيُّهَا النَّاسُ، اِسْمَعُوْا قَوْلِيْ، فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا بِهٰذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا)

'ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা।'

(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلدِكُمْ هٰذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْصُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمُّ أَضَعُ مِنْ دِمَاثِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ مَنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْصُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمُّ أَضَعُ مِنْ دِمَاثِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْخَاهِلِيَّةِ مَوْصُوْعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ الْخَاهِلِيَّةِ مَوْصُوعٌ، وَأُوّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بَنِ الْمُطّلِب، فَإِنَّهُ مَوْصُوعٌ كُلُهُ).

তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হুরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রসম আমার পদতলে পিট হয়ে গেল। জাহেলিয়াত যুগের শোনিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবী'আহ বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হোজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা 'আব্রাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল।

(فَاتَّقُوْا اللّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئَنَّ فِرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّجٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِـسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

হাঁা, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আসতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে।

(وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ آعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ).

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কক্ষনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। ২

(أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، أَلَا فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ، وَصَلُوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُوْا زَمَّاةً أَمْرَكُمْ، طِيْبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، وَتَحُجُّوْنَ بَيْتِ رَبِّكُمْ، وَأَطِيْعُواْ أُولَاتِ أَمْرَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبَّكُمْ)

হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নাবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উন্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমাযান মাসে রোযা রেখো, সম্ভষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভুর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সং নেতৃত্বের অনুসরণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

(وَأَنْتُمْ تَشَأَلُونَ عَنِي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟)

<sup>&#</sup>x27; ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০৩ পৃঃ,

ই সহীহ মুসলিম নাবীর হজ্জের অধ্যায় ১ম খণ্ড ৩৯৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> ইবনু মাজাহ, ইবনু আসাকের, রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২২৩ পুঃ।

আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কী উত্তর দিবে?

সাহাবীগণ বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ব আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ (緣)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন,

'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষ্য থাক।'

নাবী কারীম (ﷺ)-এর বাণীসমূহকে রাবী'আহ বিন উমাইয়া বিন খালাফ উচ্চৈঃস্বরে লোকজনদের নিকট পৌছে দিচ্ছিলেন। বাসূলে কারীম (ﷺ) যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারেগ হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম।' [আল-মায়িদাহ (৫): ৩]

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই 'উমার ( ক্রে) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমরা এতো দিন দ্বীনের বৃদ্ধিই দেখছিলাম। এখন যেহেতু তা পূর্ণতা লাভ করল সেহেতু পূর্ণতার পর তো তাতে আবার কেবল ঘাটতিই দেখা দিতে থাকে।'

নাবী কারীম (১৯)-এর ভাষণের পর বিলাল প্রাপ্তথিমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাস্লুল্লাহ (১৯) যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। এরপর বিলাল প্রাপ্ত আবারও ইকামত করলেন। এ দু' সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাস্লুল্লাহ (১৯) অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট ক্বাসওয়ার পেট পাথরসমূহের দিকে করলেন এবং হাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের মাঝে অবস্থিত স্তুপ) সামনে করলেন এবং ক্বিলাহমুখী হয়ে নাবী কারীম (১৯) (একই অবস্থায়) অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্যের অল্প অল্প হলুদ বর্ণ শেষ হল, আবার সূর্য মণ্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর রাস্লুল্লাহ (১৯) উসামা ক্রি—কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালেফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দু' ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেনি। এরপর নাবী কারীম (১৯) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আয়ান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ক্বাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে মাশ'আরে হারামে আগমন করলেন এবং ক্বিলাহমুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তাওহীদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধনার দ্রীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনা অভিমুথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন ফাফল বিন 'আব্বাস ক্রি—কে। বাতুনে মুহাসসিরে গিয়ে যখন পৌছলেন তখন সাওয়ারীকে একটু দ্রুত খেদালেন।

আর মধ্যের পথ দিয়ে যা জামরায়ে কুবরার দিকে বের হয় সে পথ ধরে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌছেন। ঐ সময় সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এ বৃক্ষটির জন্যও জামরায়ে কুবরা প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া জামরায়ে কুবরাকে জামরায়ে 'আক্বাবাহ এবং জামরায়ে উলাও বলা হয়। নাবী কারীম (ﷺ) জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর

<sup>ু</sup> সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৯৭ পৃঃ।

<sup>ै</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০৫ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> বুখারী ইরনু ওমর হতে দ্র: রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৬৫ পৃঃ।

নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নাবী কারীম (১৯) বাত্বনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নাবী কারীম (১৯) কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা ৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাস্লুল্লাহ (১৯)-এর নির্দেশক্রমে 'আলী ১৯ ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে এক শতটি উট কুরবানী করা হয়। রাস্লুল্লাহ (১৯) 'আলী ১৯-কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নাবী কারীম (১৯)-এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রানা করা হয়। রাস্লুল্লাহ (১৯) এবং 'আলী ১৯ এ গোশত খান এবং ঝোল পান করেন।

অতঃপর আপন সওয়ারীতে আরোহণ করে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌছার পর তিনি বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করেন। এ ত্বাওয়াফকে ত্বাওয়াফে ইফাযা বলা হয়। ত্বাওয়াফ শেষে যুহর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে জমজম কৃপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

'বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশজ্ঞা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল। অন্যথায় এ ব্যবস্থা তাঁদের আয়ত্বে আর থাকত না। কাজেই, বনু আব্দুল মুত্তালিব নাবী কারীম (ﷺ)-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলে তিনি তা হতে ইচ্ছেনুযায়ী পান করলেন।

দিনটি ছিল যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়) রাসূলুলাহ (ﷺ) এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং 'আলী ﷺ তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ (緣)-কে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা (緣) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছিলেন দগ্যায়মান অবস্থায়। অদ্যকার ভাষণে নাবী কারীম (ﷺ) গতকালের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে আবৃ বাক্র আহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানীর দিন রাস্লুলাহ (ﷺ) তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

(إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُـرُمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ) فَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ، ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ)

'আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। ক্রমাগতভাবে তিন অর্থাৎ যুল ক্বা'দাহ, যুল হিজ্জাহ এবং মুহার্রম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আথিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।'

অতঃপর নাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (क्ष्ण्र) ভাল জানেন।' এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (क्ष्ण्र) নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মাসটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?' আমরা বললাম, 'তা কেন হবে না'? এর পর নাবী কারীম (ক্ষ্ত্রু) বললেন, 'এ শহরটি কোন্ শহর?' আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।' নাবী কারীম (ক্ষ্ত্রু) নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ শহর কি মক্কা নয়'? আমরা বললাম তা কেন হবে না'? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নাবী কারীম (ক্ষ্ত্রু) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন্ দিবস'?

<sup>ి</sup> মুসলিম, জাবের হতে, নাবী করীম (😂)-এর হজ্জ অধ্যায় ১ম খণ্ড ৩৯৭-৪০০ পৃঃ।

২ আবৃ দাউদ, কুরবানীর দিন কোন্ সময়ে তিনি খুৎবা দিয়েছিলেন সে অধ্যায় ১ম খণ্ড ২৭০ পৃঃ।

আমরা বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন'। এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়'? অর্থাৎ ১০ই যুল হিজ্জাহ নয়'? আমরা বললাম, অবশ্যই'। তিনি বললেন,

(فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا)

'তাহলে তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমন পবিত্র তোমাদের আজকের এ দিন, এ শহর এবং তোমাদের এ মাস যেমন পবিত্র।

(وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَشَأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِيْ ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)

তোমরা অতি শীঘই আপন প্রতিপালক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার পরে পুনরায় পশ্চাদমুখীনতা অবলম্বনের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। অধিকন্ত তোমরা এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বল! আম কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?

সাহাবীগণ বললেন, 'হাাঁ, অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبُّ مُبَلِّغٍ أَوْغي مِنْ سَامِعٍ)

'হে আল্লাহ সাক্ষী থাক'; যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া, কারণ ঐ অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ ভাষণে নাবী কারীম (😂) এ কথাও বলেছিলেন,

(أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَثِسَ أَنْ

يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَبَدًا، وَلِكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةً فِيْمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُم، فَسَيَرْطَى بِهِ)

শ্মরণ রেখো! কোন অপরাধী নিজ অপরাধের দোষ অন্যের উপর আরোপ করতে পারবে না। (অর্থাৎ অপরাধের শান্তি অপরাধীকে নিজেকেই ভোগ করতে হবে। অপরাধের জন্য নিজেকেই গ্রেফতার হতে হবে)। আরও শ্মরণ রেখো! পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শান্তি ভোগ করতে হবে না। শ্মরণ রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন থেকে তোমাদের এ শহরে আর কক্ষনো তার পূজা করা হবে না। কিন্তু যে সব অন্যায় কাজকে তোমরা খুব তুচ্ছ মনে করবে ওতেই তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতেই সম্ভুষ্ট হবে।

এরপর রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾) ১১, ১২, ও ১৩ যুল হিজ্জাহ (আইয়ামে তাশরীক্) মিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে থাকেন এবং লোকজনকে শরীয়তের আহ্বানগুলো শিক্ষা দিতে থাকেন ও আল্লাহর যিকর করতে থাকেন। অধিকন্ত ইবরাহীমী দ্বীনের হিদায়াতের রীতিনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিক্ত করতে থাকেন। নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾) আইয়ামে তাশরীক্বেও ভাষণ প্রদান করেন। সুনানে আবী দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত আছে সার্রায়া বিনতে নাবহান ﴿﴿﴿﴿﴾) বলেন যে, 'রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴾) আমাদেরকে রউসের দিন ভাষণ দেন। 'তিনি বলেন, (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর আজকের ভাষণও গতকালের ভাষণের অনুরূপ ছিল। এ ভাষণ দেয়া হয়েছিল সূরাহ নাসর নাযিল হওয়ার পর।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী, মিনার ভাষণ অধ্যায় ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃঃ।

<sup>ै</sup> তিরমিয়ী ২য় খণ্ড ১৬৫ পৃঃ। ইবনু মাজাহ হজ্জ পর্ব, মিশকাত ১ম খণ্ড ২৩৪ পৃঃ।

<sup>ু</sup> অর্থাৎ ১২ই যুল হিজ্জাহ (আউনুল মাবৃদ ২য় খণ্ড ১৪৩ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> আবৃ দাউদ মিনায় কোন দিন ভাষণ দেন। ১ম খণ্ড ২৬৯ পৃঃ।

আইয়ামে তাশরীক্বের শেষে, দ্বিতীয় ইয়াওমুন নাফারে অর্থাৎ ১৩ই যুল হিজ্জাহ তারিখে নাবী কারীম (ﷺ) মিনা হতে রওয়ানা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খীফে বনু কিনানাহয় অবস্থায় করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি তিনি তথায় অতিবাহিত করেন এবং যুহর সালাত, 'আসর, মাগরিব ও এশার সালাত সেখানেই আদায় করেন। এশার সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তৃল্লাহ গমন করেন এবং ত্বাওয়াফে বিদা আদায় করেন।

সকল মানুষ যখন হজ্জ (হজুের নিয়মাবলী) হতে ফারেগ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ক্ষ্ণু) আপন সওয়ারীকে মদীনা মনোয়ারাভিমুখী করলেন। তাঁর মদীনামুখী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে আরাম আয়েশে গা ঢেলে দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে আর এক নবতর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

#### : (آخِرُ الْبُعُوثِ) শেষ সামরিক অভিযান

আত্মাভিমানী ও অহংকারী রোমক স্মাটদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভ ও মুসলিমগণের প্রাধান্য লাভকে তারা বরদাশত করে নেবে। এ কারণে তাদের শাসনাধীন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জান-মাল সব কিছু সাংঘাতিকভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ত। মা'আনের রুমী শাসক ফারওয়াহ বিন 'আম্র জুযামীর সঙ্গে যেমনটি আচরণ করেছিল।

রোমক সম্রাটের এরপ সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব এবং অর্থহীন অহংকারের প্রেক্ষিতে রাস্লুল্লাহ (১৯) ১১ হিজরী সফর মাসে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং উসামা বিন যায়দ বিন হারিসাহকে (২৯) নেতৃত্ব প্রদান করে বালক্বা' অঞ্চল এবং দারুমের ফিলিস্তিনী আবাসভূমিকে ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা পদদলিত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ কার্যক্রমের কারণ হল এর ফলে রোমকগণের মধ্যে যেন ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়, তাদের অঞ্চলে বসবাসরত আরব গোত্রসমূহের স্থিতাবস্থা বহাল থাকে এবং কেউই যেন এ ধারণা করতে না পারে যে গীর্জাকর্তৃক অনুসৃত কঠোরতার ব্যাপারে খোঁজখরব নেয়ার কেউ নেই, ইসলাম কবুল করার অর্থই হচ্ছে মৃত্যুকে দাওয়াত দেয়া।

ওই সময় কিছু সংখ্যক লোক বাহিনী প্রধানের বয়সের স্বল্পতার কারণে তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে এবং এ মহোদ্যমে অংশ গ্রহণ করতে বিলম্ব করে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

(إِنْ تُطْعِنُوْا فِيْ إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تُطْعِنُوْنَ فِيْ إِمَارَةِ أُبِيْهِ مِنْ قَبْل، وَآيَمُ اللهِ، إِنْ كَانَ لِخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبّ النّاسِ إِلَيّ، إِنْ لهٰذَا مَنْ أَحَبِّ النّاسِ إِلَيّ بَعْدَهُ)

এর নেতৃত্বের ব্যাপারে আজ যেমন তোমরা প্রশ্ন উত্থাপন করছ, ইতোপূর্বে এর পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারেও তোমরা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলে। অথচ আল্লাহর কসম! সৈন্য পরিচালনার ব্যাপারে সে ছিল খুবই উপযুক্ত এবং আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম, এ ব্যক্তিও উপযুক্ত এবং আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম।

যাহোক, সাহাবীগণ (﴿) উসামার আ আশেপাশে একত্রিত হয়ে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং অগ্রথাত্রার এক পর্যায়ে মদীনা হতে তিন মাইল দ্রত্বে জুর্ফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (﴿)-এর অসুস্থতাজনিত দুশ্ভিত্তার কারণে অগ্রথাত্রা স্থাপিত হয়ে গেল এবং আল্লাহর মীমাংসার জন্য বাহিনী অপেক্ষমান রইলেন। আল্লাহর মীমাংসায় এ বাহিনী আবৃ বাক্র (﴿)-এর খিলাফত আমলের প্রথম সৈনিক মহোদ্যমের ভূমিকায় ভূষিত ও সম্মানিত হল।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> বিদায়ী হজ্জের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সহীহল বুখারী মানাসিক পূর্ব ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ৬৩১ পৃঃ, সহীহ মুসলিম নাবী করীম (ﷺ)-এর হজ্জ অধ্যায় ফতহল বারী ৩য় খণ্ড মানাসিক পর্বের ব্যাখ্যা ৮ম খণ্ড ১০৩-১১০ পৃঃ, ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০১-৬০৫ পৃঃ।, যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৯৬ এবং ২১৮-২৪০ পৃঃ।

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী, উসামাকে প্রেরণ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬১২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> প্রা<del>ণ্ড</del>ক্ত সহী<del>ত্ত</del>ল বুখারী এবং ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬০৬ পৃঃ।

# إِلَى الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান

## विमारात नक्ष्मनमम् (طَلَائِعُ التَّوْدِيْعِ) :

যখন দ্বীনের দাওয়াত পুরোপুরি পূর্ণতা লাভ করল, আরবের পুরো নিয়ন্ত্রণ মুসলিমগণের আয়ত্বে এসে গেল, তখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর আবেগ ও অনুভূতি, প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণ হতে এমন কতগুলো আলামত প্রকাশ পেতে থাকল যাতে এটা ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) এ অস্থায়ী জীবন থেকে বিদায় নিতে এবং এ অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে তাঁর ই'তিক্বাফের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সাধারণভাবে রমাযান মাসে তিনি শেষ দশ দিন ই'তিক্বাফ করতেন। কিন্তু ১০ম হিজরীতে তিনি ই'তিক্বাফ করেন বিশ দিন।

অধিকন্ত জিবরাঈল (क्षिन्न) এ বছর রাসূলুল্লাহ (क्षिक्र)-কে দু' বার কুরআন পুনঃপাঠ করিয়েছিলেন যেক্ষেত্রে অন্যান্য বছরগুলোতে মাত্র একবার কুরআন পুনঃপাঠ করিয়েছিলেন। তাছাড়া নাবী কারীম (क्षिक्र) বিদায় হজ্জে বলেছিলেন, (إِنِّنَ لَا أَدْرِيْ لَعَلَىٰ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَانِي هَٰذَا بِهٰذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا)

'আমি জানিনা এ বছর পর এ স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হতে পারব কিনা'। জামরায়ে 'আক্বাবার নিকট বলেছিলেন, (خُذُوا عَنِيْ مَنَاسِكَكُمُ، فَلَعَلِيْ لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا)

'আমার নিকট থেকে হজ্জের নিয়ম কানুনগুলো শিখে নাও। কারণ, এ বছর পর সম্ভবতঃ আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না। আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগে নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট সূরাহ 'নাসর' অবতীর্ণ হয় এবং এর মাধ্যমে নাবী কারীম (ﷺ) উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবী থেকে তাঁর যাওয়ার সময় সমাগত প্রায়।

একাদশ হিজরী সফর মাসের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উহুদ প্রান্তে গমন করে আল্লাহ তা'আলার সমীপে শহীদদের জন্য এমনভাবে দু'আ করেন যেন তিনি জীবিত এবং মৃত সকলের নিকট থেকেই বিদায় গ্রহণ করছেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন,

(إِنِّيْ فُرُطٌ لَّكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدُ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّيْ وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أَعْطِيْتُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَإِنِّيْ أَعْطِيْتُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَإِنِّيْ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيْ، وَلٰكِيِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا)

'আমি তোমাদের যাত্রীদলের প্রধান এবং তোমাদের উপর সাক্ষী, আল্লাহর কসম! আমি এখন আপন 'হাউয়ে কাওসার' দেখছি। আমাকে পৃথিবী এবং পৃথিবীর খাজানাসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার এ ভয় হয় না যে, আমার পর তোমরা শিরক করবে। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে পৃথিবী সম্পর্কে তোমরা এক অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে।

এ সময় একদা মধ্যরাত্রে তিনি 'জান্নাতুল বাক্বী' কবরস্থান গমন করলেন এবং কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন,

(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْمَقَابِرِ، لِيَهْنَ لَكُمْ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيْهِ بِمَا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيْهِ، أَقْبَلَتِ الْفِتَنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَتَّبِعُ آخِرُهَا أُولَهَا، وَالْآخِرَةُ شَرُّ مِنَ الْأَوْلِي)

'ওহে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক! দুনিয়ার মানুষ যে অবস্থায় আছে তার তুলনায় তোমাদের সে অবস্থানই ধন্য হোক যার মধ্যে তোমরা রয়েছ। অন্ধকার রাত্রির অংশের ন্যায় অনিষ্টতা একটির পর

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহুল বুখারী ও মুসলিম, সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৫৮৫ পৃঃ।

একটি চলে আসছে। ভবিষ্যত প্রজন্ম অতীত প্রজন্মের তুলনায় অধিক খারাপ। এরপর এ ব'লে কবরবাসীদের তভ সংবাদ প্রদান করলেন যে, (إِنَّا بِكُمْ لَلَاحِفُوْنَ) 'তোমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমরাও আগমন করছি।'

## अपूर्णात সূচনা (بِدَايَةُ الْمَرَضِ) :

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর সোমবার দিবস রাস্লুল্লাহ (ﷺ) একটি জানাযার উদ্দেশ্যে বাঝী তৈ গমন করেন। সেখান থেকে ফেরার পথেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায় এবং উত্তাপ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির উপরেও তাপ অনুভূত হতে থাকে। এ অসুস্থতাই ছিল তাঁর ওফাতকালীন রোগ ভোগের সূচনা। এ অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি এগার দিন পর্যন্তসালাতে ইমামত করেন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ১৩ কিংবা ১৪ দিন অতিবাহিত করেন।

# : (الأُسْبُوعُ الْأَخِيْرُ) শেষ সপ্তাহ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, (পাই أَيْنَ أَنَا غَدَا اللهِ أَنْ أَنْ أَنَا غَدَا اللهِ أَنْ أَنَا غَدَا اللهِ أَنْ أَنْ أَنَا غَدَا اللهِ أَنْ أَنَا غَدَا اللهِ أَنْ أَنَا عَدَا اللهِ أَنْ أَنَا عَدَا اللهِ أَنْ أَنْ أَنَا غَدَا اللهِ أَنْ أَنَا عَدَا اللهِ أَنْ أَنْ أَنَا عَدَا اللهِ اللهُ ال

এ জিজ্ঞাসার কারণ অনুধাবন করতে পেরে বিবিগণ বললেন, 'আপনার যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারবেন।' বিবিগণের কথার প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (১৯৯০) স্থান পরিবর্তন করে 'আয়িশাহর গৃহে গমন করেন। স্থান পরিবর্তনের সময় তিনি ফ্র্যল বিন 'আব্বাস (১৯৯০) এবং 'আলী বিন আবৃ ত্বালিবের কাঁধে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল এবং পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে তিন চলছিলেন। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে নাবী কারীম (১৯৯০) 'আয়িশাহ ভ্রাম্ক্রা-এর ঘরে গমন করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

'আয়িশাহ জ্ব্রান্থ নাস ও ফালাক্ব এবং রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্ণু) কর্তৃক মুখস্থকৃত দু'আ পড়ে নাবী কারীম (ক্ষ্ণু)-কে ঝাঁড় ফুঁক করতে থাকেন এবং বরকতের আশায় নাবী কারীম (ক্ষ্ণু)-এর হাত তাঁর পরিত্র শরীরে বুলিয়ে দিতে থাকেন।

# ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে (إِيَّامِ) ।

ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার দিবস দেহের উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে রোগযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন,

'আমার শরীরে বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি ঢাল, যাতে আমি লোকজনদের নিকট গিয়ে উপদেশ দিতে পারি। এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (﴿كَالَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

সে সময় নাবী কারীম (১)-এর রোগ যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হয় এবং তিনি মসজিদে গমন করেন। তখনো তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বরের উপর উঠে বসেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। সাহাবীগণ (৫) আশপাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, (اَ الْعَنْهُ اللّهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّا صَارَى، اِنَّحَارَى، اِنَّحَارُى، اِنَّحَارُى، اِنَّحَارُى، اِنَّحَارُى، اِنَّحَارُى، اِنَّحَارُى، اِنَّحَارُى، اِنْجَارُهُ أَنْبِيَا نِهِمْ مَسَاجِدَ (الْعَنْهُ اللّهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّاصَارَى، اِنَّحَارُى، اِنَّحَارُى، اِنَّعَارُهُ وَالنَّا مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّا صَارَى، اِنَّعَارُهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالتَّصَارَى، اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاثِهِمْ مَسَاجِدَ)

ফর্মা নং-৩৪

ইছদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি যে তারা তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তিনি আরও বললেন, (لَا تَتَّخِذُوْا قَــَبْرِيْ وَقَتَـا يُعْبَــدُ) 'তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিওনা এ কারণে যে তার পূজা করা হবে। ব

'আমি যদি কারো পিঠে কোড়া মেরে থাকি তাহলে সে যেন এ পিঠে কোড়া মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়। আর যদি কারো ইজ্জতের উপর কটাক্ষ করে থাকি তাহলে আমি উপস্থিত আছি, সে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ করে নেয়।'

এরপর রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) মিম্বর হতে নীচে অবতরণ করলেন এবং যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। তারপর আবারও মিম্বরের উপর আরোহণ করলেন এবং হিংসা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর পুরাতন কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করলেন। একজন বললেন, 'আপনার দায়িত্বে আমার তিন দিরহাম অবশিষ্ট আছে। নাবী কারীম (১৯৯০) ফ্যল বিন 'আব্বাস (১৯৯০) কে বললেন, 'তাঁকে পরিশোধ করে দাও'। এরপর আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

'আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, তারা ছিল আমার অন্তর এবং কলিজা। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্যসমূহ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। অতএব তাদের সংলোকদের হতে গ্রহণ করতে হবে এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করবে।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (💨) বললেন,

(إِنَّ التَّاسَ يَكْتُرُونَ، وَتَقِلُ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمِلْجِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وُلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيْهِ أَحَدًا أَوْ يَثْفَعُهُ فَلْيُقْبِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيْئِهِمْ).

'মানুষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কিন্তু আনসারগণ কমে যেতে থাকবে। এমনকি তারা হয়ে পড়বে খাবারের মধ্যে লবণের ন্যায়। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোন লাভ কিংবা ক্ষতি পৌছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবে তখন সে যেন তাদের মধ্যেকার সৎ ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং অসৎ ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দেয়।'

'এক ব্যক্তিকে আল্লাহ অধিকার প্রদান করৈছেন যে, সে পৃথিবীর চাকচিক্য এবং জাঁকজমকের মধ্য থেকে যা ইচ্ছে গ্রহণ করতে পারে তিনি তাকে তা প্রদান করবেন, অথবা সে আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে সে পছন্দ করেবে, তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তাই পছন্দ করে নিয়েছে।' আবু সাঈদ খুদরী ক্রি-এর বর্ণনায় আছে যে, এ কথা শ্রবণ করে আবু বাক্র ক্রি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত! তাঁর এ আচরণে আমরা আন্চর্য হলাম।

লোকেরা বলল, 'এ বুড়োকে দেখ! রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তো একজন বান্দা সম্পর্কে এ কথা বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে অধিকার প্রদান করেছেন যে, পৃথিবীর চমক দমক এবং জাঁকজমক হতে সে যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন অথবা আল্লাহর নিকট যা আছে তা সে পছন্দ করে নেবে। অথচ এ বুড়ো বলছেন যে, আপন পিতামাতাসহ আমরা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু কয়েক দিন পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, যে বান্দাকে সে

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ, মোওয়াতা ইমাম মালিক ৩৬০ পৃঃ।

<sup>ै</sup> মোওয়ান্তা ইমাম মালিক ৬৫ পৃঃ।

**<sup>°</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫৩**৬ পৃঃ।

অধিকার দেয়া হয়েছিল তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আবূ বাক্র ﷺ ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিজ্ঞ ও বৃদ্ধিমান।

এরপর রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মুট্র) বললেন,

(إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَصْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَتِيْ لَاَ تََّخَـٰ ذْتُ أَبَا بَكْ رٍ خَلِيْلًا، وَلْكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ وَمُوَدَّتُهُ، لَا يَبْقِيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ إِلَّا سُدًّ، إِلَّا بَابُ أَبِيْ بَكْرٍ).

অতঃপর রাস্লুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'স্বীয় সাহচর্য এবং ধন-সম্পদে আমার উপর সর্বাধিক দয়া দাক্ষিণ্যের মালিক ছিলেন আবৃ বাক্র ﷺ এবং আমি যদি আপন প্রভু ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবৃ বাক্র ﷺ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আছে ইসলামী ল্রাভৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক। মসজিদে কোন দরজাই অবশিষ্ট রাখা হবে না, বরং তা অবশ্যই বন্ধ করে দেয়া হবে একমাত্র আবৃ বাক্র ﷺ।এর দরজা ছাড়া।

চার দিন পূর্বে (إِيَّامُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ) :

उकां প্রাপ্তির চার দিনে পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন রাস্লুল্লাহ (ﷺ) কঠিন রোগযন্ত্রণার সম্মুখীন হলেন তখন वললেন, (هَلُمُوْا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ)

'তোমরা আমার নিকট কাগজ কলম নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য একটি নোট লিখে দেই যাতে তোমরা আমার পরে কোন দিনই পথভ্রষ্ট হবে না। '

ঐ সময় ঘরে কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'উমার (), তিনি বললেন, 'আপনার উপর রোগ যন্ত্রণার প্রাধান্য রয়েছে এবং আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব কুরআন রয়েছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন আমাদের জন্য যথেষ্ট' এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে লাগলেন। কেউ কেউ বললেন, 'কাগজ কলম আনা হোক এবং রাস্লুল্লাহ () যা বলবেন তা লিখে নেয়া হোক।' অন্যেরা 'উমার () এর মত সমর্থন করলেন। লোকজনদের মধ্যে যখন এভাবে কথা কাটাকাটি চলতে থাকল তখন নাবী কারীম () বললেন, 'ঠিথ্য'।' 'আমার নিকট থেকে তোমরা উঠে যাও'।'

অতঃপর নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾) সে দিনটিতে উপদেশ প্রদান করলেন। এর প্রথমটি হচ্ছে, 'ইছ্দী, নাসারা এবং মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ হতে বহিন্ধার করবে। দ্বিতীয়টি হল, 'প্রতিনিধিদলের সেভাবেই আপ্যায়ণ করবে যেমনটি (আমার আমলে) করা হতো।' তৃতীয় উপদেশটি বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছিলেন। তবে সম্ভবত সেটি ছিল আল্লাহর কিতাব ও সুনাহকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকার উপদেশ, অথবা তা ছিল উসামা ﴿﴿﴾﴿﴿ الصَّلَاءُ وَمَا مَلَكُ أَنِينَاكُ أَبُنَاكُ أَنِينَاكُ 'সালাত' এবং তোমাদের অধীনস্থ আর্থাৎ দাসদাসীদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপদেশ। কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴾) ঐ দিন (অর্থাৎ ওফাত প্রাপ্তির চার দিন পূর্বের বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সকল সালাতেই ইমামত করেন। এ দিবস মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামত করেন এবং সূরাহ 'ওয়াল মুরসালাতে 'উরফা' পাঠ করেন।

কিন্তু এশা সালাতের সময় অসুস্থতা এতই বৃদ্ধি পেল যে, মসজিদে যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য আর তাঁর রইল না। 'আয়িশাহ হ্রান্ত্রী বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (﴿ اَصَلِّى الْكَاسُ) 'লোকজনেরা কি সালাত আদায় করে নিয়েছে? আমি উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা

<sup>े</sup> সহীছল বুখারী, মুসলিম, সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫১৬ পৃঃ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৪৯ পৃঃ ও ৫৫৪ পৃঃ।

<sup>্</sup>ব মুসলিম ও বুখারী, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫৪৬, ৫৫৪, ৬৫৫, সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫১৬ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>ত</sup> বুখারী, মুসলিম, সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ ৪২৯, ৪৪৯ পৃঃ ২য় খণ্ড ৬৩৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সহীহুল বুখারী উম্মুল ফযল হতে নাবী (💬)-এর অসুখ অধ্যায় ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

করছেন।' রাসূলুল্লাহ (﴿ الْمَعُوْا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ) বললেন, (ضَعُوا لِيْ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ) 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি দাও।' তাঁর চাহিদা মোতাবেক পানি দেয়া হলে তিনি গোসল করলেন। অতঃপর দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পেলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, (१ أَصَلَّى النَّاسُ) 'লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে? উত্তর দিলাম, 'না', হে আল্লাহর রাসূল। তাঁরা আপনার জন্য অপেক্ষমান রয়েছেন।'

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও তিনি একইরপ করলেন যেমনটি প্রথমবার করেছিলেন, অর্থাৎ গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না।, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি আবৃ বাক্র (ক্রি)-কে ব'লে পাঠালেন সালাতে ইমামত করার জন্য। এ প্রেক্ষিতে আবৃ বাক্র (ক্রি)-এর দিনগুলোতে সালাতে ইমামত করেন। নাবী কারীম (ক্রি)-এর পবিত্র জীবদ্দশায় আবৃ বাক্র (ক্রি)-এর ইমামতে সালাতের সংখ্যা ছিল সতের ওয়াক্ত।

'আয়িশাহ জ্ল্ল্লা তাঁর পিতা আবৃ বাক্র (المنافعة)-এর পরিবর্তে অন্য কারো উপর ইমামতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য নাবী কারীম (المنافعة)-এর নিকট তিন কিংবা চারবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁর এ অনুরোধের উদ্দেশ্য ছিল লোকেরা যেন তাঁর পিতা সম্পর্কে কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণের কোন অবকাশ বা সুযোগ না পায়। কিন্তু নাবী কারীম (المنافعة) প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করে বললেন, المنافعة والمنافعة وا

### তিন দিন পূর্বে (إِيَّامُ ग्रेंडें ग्रेंडें) :

জাবির (ক্রা) বলেন, আমি নাবী (ক্রা)-কে তাঁর ওফাতের তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা না নিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।

قَالَ جَابِرُ: سَيِعْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ وَهُوَ يَقُوْلُهِ: (أَلَا لَا يَمُوْتُ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِن الظَّنَّ بِاللهِ).

# এक िन अथवा मू' िनन পूर्त (يَوْمَيْنِ) :

শনিবার কিংবা রবিবারে নাবী কারীম (১) কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। কাজেই, দু' ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে যুহর সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করেন। সেই সময় সাহাবীগণ (৪)-এর সালাতের জামাতে ইমামত করছিলেন আবৃ বাক্র (১)। তিনি নাবী কারীম (১)-এর আগমনের আভাস পেয়ে পিছনের সারিতে আসার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে ইশারায় পিছনে আসতে নিষেধ করে সামনেই থাকতে বললেন এবং নিজেকে তাঁর ডান পাশে বসিয়ে দেয়ার জন্য সাহায্যকারীদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন। এ প্রেক্ষিতে আবৃ বাক্র (১)-এর ডান পাশে তাঁকে বসিয়ে দেয়া হল। এরপর আবৃ বাক্র (১) রাস্লুল্লাহ (১)-এর সালাতের অনুকরণ করছিলেন এবং সাহাবীগণ (১)-কে তাকবীর শোনাচ্ছিলেন।

<sup>े</sup> বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা, মিশকাত ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ।

ইউসৃষ্ণ (ﷺ)-এর ব্যাপারে যে মহিলাগণ আযীয় মিসরের স্ত্রীকে ভাল মন্দ বলেছিল যা প্রকাশ্যে তার নিন্দনীয় কাজ কর্মের রূপ প্রকাশ করছিল। কিন্তু ইউসৃষ্ণ (ﷺ)-কে দেখে যখন তারা নিজ নিজ আঙ্গুল কাটল তখন বুঝা গেল যে, মুখে বললেও প্রকৃতপক্ষে মনে মনে তারাও তাঁর প্রতি আসন্ত হয়েছে। এর অনুরূপ ব্যাপার এখানেও ছিল। রাসৃলে কারীম (ﷺ)-কে প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল যে, আবু বাক্র ﷺ নরম অন্তঃকরণের মানুষ, আপনার ছানে যখন দাঁড়াবেন তখন তাঁর পক্ষে কেরাত করা সম্ভব হবে না, কিন্তু তাঁদের অন্তরে একথা নিহিত ছিল যে, (আল্লাহ না করুন) এ অসুখের কারণে যদি নাবী করীম (ﷺ)-এর পবিত্র জিন্দেগীর পরিসমান্তি ঘটে তাহলে আবু বাক্র ﷺ সম্পর্কে মানুষের অন্তরে অমঙ্গলজনক এবং অন্তন্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, আয়িশা ﷺ-এর অনুরোধের কণ্ঠের সঙ্গে অন্যান্য বিবিগণের কণ্ঠও মিলিত ছিল। এ কারণেই নাবী করীম (ﷺ) বলালেন, তোমরা সকলেই আযীয়ে মিসরের স্ত্রী ও তার সহচরীবৃন্দের মতই বলছ। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে রয়েছে এক কথা কিন্তু প্রকাশ করছ অন্য কথা।

<sup>ঁ</sup> সহীছল বুখারী ১ম খণ্ড ৯৯ পৃঃ।

<sup>ి</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৯৮-৯৯ পৃঃ।

#### अकिन পृर्द (وَقَبْلَ يَوْمِ) अकिन প<del>ृ</del>र्द

ওফাত প্রাপ্তির পূর্বের দিবস রবিবার তিনি তাঁর দাসদের মুক্ত করে দেন। তাঁর নিকট সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তা সাদকা করে দেন। নিজ অস্ত্রগুলো মুসলিমগণকে হিবা করে দেন। রাত্রিবেলা গৃহে বাতি জ্বালানোর জন্য 'আয়িশাহ জ্বিল্লা প্রতিবেশীর নিকট থেকে তেল ধার করে আনেন। রাসূলুল্লাহ (ক্লিক্র্ট্র)-এর একটি লৌহবর্ম ত্রিশ 'সা" (৭৫ কেজি) যবের পরিবর্তে এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল।

## अविज श्रीवत्नत त्मस मिन (آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْحَيَاةِ) :

আনাস (ক্রা বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিবস ফজর ওয়াক্তে আবৃ বাক্র (ক্রা-এর ইমামতে সাহাবায়ে কেরাম (ক্র) যখন সালাতরত ছিলেন এমন সময় নাবী কারীম (ক্র্রে) 'আয়িশাহ ক্রি-এর ঘরের পর্দা সরিয়ে সালাতরত সাহাবীগণ (ক্র)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর মৃদু হাসলেন। এদিকে আবৃ বাক্র ক্রিনিজ পায়ের পিছনে ভর দিয়ে পিছনে দিকে সরে গেলেন এবং কাতারে সামিল হলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাস্লুল্লাহ (ক্র্রে) সালাতে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছে করছেন। আনাস ক্রি আরও বর্ণনা করেছেন যে, (হঠাৎ নাবী কারীম (ক্র্রে)) সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায়) সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল (অর্থাৎ নাবী কারীম (ক্রে))-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল)। কিন্তু রাস্লুল্লাহ (ক্রে) হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন এবং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে ফেলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) কোন ওয়াক্ত সালাতের জামাতে শরীক হতে পারেন নি। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নাবী কারীম (১৯৯০) তাঁর কন্যা ফাতিমাহ ক্রিল্লা-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কানে কানে কিছু কথা বললেন। পিতার কথা ভনে কন্যা কাঁদতে লাগলেন। এরপর তিনি আবারও কন্যার কানে কানে কিছু কথা বললেন, পিতার কথায় কন্যা এবার হাসতে লাগলেন। 'আয়িশাহ ক্রিল্লা-এর বর্ণনা আছে যে, পরে আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ফাতিমাহ ক্রিল্লা বললেন যে, নাবী কারীম (১৯৯০) আমাকে প্রথমবার কানে কানে বললেন যে, এ অসুখেই তাঁর ওফাত প্রাপ্তি ঘটবে। এ জন্যেই আমি কাঁদলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন যে, নাবী কারীম (১৯৯০)-এর পরিবারবর্গের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম আমি তাঁর অনুসরণ করব। এ কারণে আমি হাসলাম।

অধিকম্ভ নাবী কারীম (ﷺ) ফাতিমাহ —কে এ শুভ সংবাদও প্রদান করেন যে, তুমি হবে মহিলা জগতের নেত্রী।

নাবী কারীম (ﷺ) হাসান ও হুসাইন ﷺ-কে ডেকে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে ভাল উপদেশ দিলেন। পবিত্র বিবিগণকে আহ্বান জানালেন এবং ওয়ায ও নসীহত করলেন।

এদিকে প্রত্যেক মুহূর্তে রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল এবং সে বিষের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল যা তাঁকে খায়বারে খাওয়ানো হয়েছিল। সে সময় তিনি 'আয়িশাহ ক্রিক্সা-কে সম্বোধন করে বললেন,

(يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَلِذَا أَوَانُ وَجَدْتُ اِنْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذٰلِكَ السَّمِّ)

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী, নাবী করীম (😂)-এর অসুখের অধ্যায় ২য় খণ্ড ২৪০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৮ পৃঃ।

<sup>ু</sup> কতকণ্ঠলো বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, কথাবার্তা এবং শুভ সংবাদ দেওয়ার এ ঘটনা পবিত্র জীবনের শেষ দিনের নয় বরং শেষ সপ্তাহের মধ্যে ঘটেছিল। দ্র: রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৮২ পৃঃ।

<sup>ి</sup> সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৬৪১ পৃঃ।

'হে 'আয়িশাহ! খায়বারে যে খাদ্য আমি খেয়েছিলাম তার যন্ত্রণা এখন আমি সামনে উপলব্ধি করছি। এ মুহুর্তে আমি উপলব্ধি করছি যে, এ বিষের প্রভাবে আমার শিরা উপশিরাসমূহের জীবন কর্তিত হচ্ছে।

তখন তাঁর চেহারার উপর চাদর ফেলে দেয়া হল। যখন তাঁর পেরেশানী দূর হলো তখন তার চেহারা মুবারক থেকে তা সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এরপই হয়। এটি ছিল তাঁর সর্বশেষ কথা ও মানুষের জন্য অসীয়ত: (তিনি বললেন),

আল্পাহর অভিসম্পাত ইয়াহৃদ ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নাবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যা তৈরি করেছে তাখেকে লোকেরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে। আরব ভূখণ্ডে আর কক্ষনো এ দু'টি ধর্ম অবশিষ্ট থাকবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ( সাহাবীগণ ( الصَّلَاءُ، الصَّلَاءُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

অর্থ : সালাত, সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ দাসদাসী)! এ শব্দগুলো নাবী কারীম (ﷺ) বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।

#### अवार्ण मृष्ट्रा यवनी (الإحْتِضَار) :

অতঃপর শুরু হল মৃত্যু যন্ত্রণা। 'আয়িশাহ ক্রিলানা নারীম (১৯)-কে নিজ দেহের উপর ভর করিয়ে থেমে রইলেন। তাঁর এক বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ হচ্ছে নাবী কারীম (১৯) আমার ঘরে, আমার বিছানায়, আমার গ্রীবা ও বক্ষের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় আল্লাহ তা আলা আমার লালা এবং তাঁর লালাকে একত্রিত করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ছিল এ রকম যে, আব্দুর রহমান বিন আব্ বাক্র ক্রিনাবী কারীম (১৯)-এর নিকট আগমন করলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। রাস্লুল্লাহ (১৯) আমার শরীরে হেলান অবস্থায় ভর করেছিলেন। আমি দেখলাম যে, নাবী কারীম (১৯) মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ্যু করছেন। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি বললাম, 'আপনার জন্য কি মিসওয়াক নিব?' তিনি মাখা নেড়ে তা নেয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর একটি মিসওয়াক নিয়ে নাবী কারীম (১৯)-কে দিলাম। তিনি ইঙ্গিতে বললেন, 'হাা'। আমি মিসওয়াকখানা নরম করে দিলে খুব সুন্দরভাবে তিনি মিসওয়াক করলেন। সম্মুখেই ছিল পানির পাত্র। পানিতে দু' হাত ডুবিয়ে তিনি মুখমণ্ডল মুছতে মৃছতে বলছিলেন, (১৯) টা এটিন বুটা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। 'তা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা একটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। '

মিসওয়াক থেকে ফারেগ হয়ে রাস্লুল্লাহ (﴿ اللهُمَّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِيْنَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِيْ وَارْ مَ فَيْ وَأَلْحُقْفِيْ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِيْنَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِيْ وَارْ مَ فَيْ وَأَلْحُقْفِيْ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِيْنَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِيْ وَارْ مَ فَيْ وَأَلْحُقْفِيْ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِيْنَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِيْ وَارْ مَ فَيْ وَأَلْحُقْفِيْ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِيْنَ، اللهُمَّ الْمُؤَمِّ الرَّفِيْقُ الْأَعْلَى ).

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহী**হল বুখা**রী ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

<sup>়</sup> সহীহল বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৭ পৃঃ।

<sup>্</sup>সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৬৪০ পৃঃ।

'হে আল্লাহ! নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিগণ যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আমাকে তাদের দলভুক্ত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফীক্বে আ'লার পৌছে দাও। হে আল্লাহ! রফীক্বে আ'লা।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার সূর্য্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। সে সময় নাবী কারীম (ﷺ)-এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

# সীমাহীন দুঃখ-বেদনা (نَفَاقُمُ الْأَحْزَانِ عَلَى الصَّحَابَةِ) :

রাস্লুলাহ (ক্ষ্ম্রে)-এর মৃত্যুতে ফাত্মাহ জ্বিল্লা দুংখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন,

(يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ. يَا أَبَتَاهُ، مَنْ جَنَّهُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ. يَا أَبَتَاهُ، إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ)

অর্থ: 'হায় আব্বাজান! যিনি আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, হায় আব্বাজান! যাঁর ঠিকানা জান্নাতৃল ফিরদাউস, হায় আব্বাজান! আমরা জিবরাঈল (ﷺ)-কে আপনার মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি।

#### 'উমার 🕮 এর অবস্থান (كَوْقِفُ عُمَر) :

নাবী কারীম (ﷺ)-এর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র 'উমার ﷺ-এর হুশ বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিন্ব মনে করেছে যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। যেমন মুসা বিন 'ইমরান (ﷺ) গমন করেছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে ৪০ রাত্রি অনুপস্থিত থাকার পর তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বলা হতো যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

আল্লাহর কসম! রাস্লুল্লাহ (ﷺ)ও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

# 

এদিকে আবৃ বাক্র স্নহ্ঁতে অবস্থিত নিজ বাড়ি হতে ঘোড়ায় চড়ে আগমনের পর মসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর লোকজনদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা, না বলে সরাসরি 'আয়িশাহ ভ্রান্তা—এর নিকট গমন করলেন এবং রাস্লুল্লাহ (্রান্তা)—এর নিকট পৌছলেন। নাবী কারীম (্রান্তা)—এর দেহ মুবারক তখন জরীদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। আবৃ বাক্র পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক! আল্লাহ আপনার উপর দু'বার মৃত্যু একত্রিত করবেন না, যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যলিপিতে ছিল সেটা এসে গেছে। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। সে সময় 'উমার লাকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আবৃ বাক্র ভাকে বললেন, ''উমার বসো'। 'উমার ভ্রান্তা বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবীগণ (ঠ্কা) 'উমার (ক্রা)—কে ছেড়ে দিয়ে আবৃ বাক্র ভ্রাক্ত—এর প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। আবৃ বাক্র ভ্রান্তা বললেন,

<sup>े</sup> সহীহুল বুখারী, নাবী করীম (🚎)-এর অসুস্থৃতা অধ্যায় এবং শেষ কথোপকথন অথ্যায় ২য় খণ্ড ৬৩৮-৬৪১ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>ং</sup> দারমী, মিশকাত, ২য় খণ্ড ৫৪৭ পৃঃ।

**<sup>°</sup> ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৫৫ পৃঃ**।

# ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَـن يَنْقَلِبْ عَلى

عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ [آل عمران:١٤٤].

'আল্লাহর প্রশন্তির পর, তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (১৯)-এর পূজা করতেছিল তারা জেনে রাখুক যে মুহাম্মদ (১৯) মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতেছিলে, অবশ্যই আল্লাহ সর্বদাই জীবিত থাকবেন কক্ষনো মৃত্যুবরণ করেনে না, আল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মদ (১৯) একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল বিগত হয়ে গেছেন তাতে কি, তবে কি যদি নাবী মৃত্যুবরণ করেন, কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে কি তোমরা তোমাদের গোড়ামির ভরে (পূর্বাবস্থায়) ফিরে যাবে, স্মরণ রেখো, যারা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এবং অতি শীঘ্রই আল্লাহর শোকরগোজারদের প্রতিদান দেয়া হবে।' [আলু 'ইমরান (৩): ১৪৪]

সাহাবায়ে কেরাম (﴿) যাঁরা এতক্ষণ পর্যন্ত সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন আবৃ বাক্র (া)—এর এ ভাষণ শ্রবণের পর তাঁরা সুনিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ (া) প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে ইবনু 'আব্বাস (া) বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে এমনটি মনে হচ্ছিল যে, লোকজনেরা যেন জানতই না যে, আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবৃ বাক্র (া) যখন এ আয়াত পাঠ করলেন তখন সকলেই এ আয়াত সম্পর্কে যেন নতুনভাবে ওয়াকেফহাল হলেন এবং সকলকেই এ আয়াত তেলাওয়াত করতে দেখা গেল।

সাসিদ বিন মুসাইয়েব হা বলেছেন যে, 'উমার হা বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি যখন আবু বাক্র ক্রেন্সেনেক এ আয়াত পাঠ করতে তনলাম তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলাম। (অথবা আমার পিঠ তেঙ্গে পড়ল) এমনকি আমার দ্বারা আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আবু বাক্র হা কি এ আয়াত পাঠ করতে তনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, আমি তখন অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম যে, নাবী কারীম (হা) প্রকৃতই ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

# : (التَّجْهِيْرُ وَتَوْدِيْعُ الْجُسَدِ الشَّرِيْفِ إِلَى الْأَرْضِ) कायन-मायन

এদিকে নাবী কারীম (১৯)-এর কাফন-দাফনের পূর্বেই নাবী কারীম (১৯)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হল। সাক্বীফা বনু সায়িদার মধ্যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে আলোচনা ও বাদানুবাদ চলতে থাকল এবং দলীল প্রমাণাদি পেশ ও প্রশ্নোত্তর চলছিল, অবশেষে আবৃ বাক্র ১৯০র প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয় এবং রাত্রি আগমন করে। লোকজনেরা নাবী কারীম (১৯)-এর কাফন-দাফনের পরিবর্তে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হয়ে সমাগত হয় মঙ্গলবার সকাল। এ সময় পর্যন্ত নাবী কারীম (১৯)-এর দেহ মুবারক একটি জরীদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত অবস্থায় বিছানায় শায়িত ছিল। ঘরের মানুষেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।

মঙ্গলবার দিবস নাবী কারীম (১৯)-কে কাপড়সহ গোসল দেয়া হল। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন 'আব্বাস, 'আলী, 'আব্বাসের পুত্র ফযল এবং কুসাম (১৯), রাস্লে কারীম (১৯)-এর আযাদকৃত দাস তকুরান, উসামা বিন যায়দ এবং আওস বিন খাওলী (১৯)। 'আব্বাস, ফযল ও কুসাম (১৯) নাবী কারীম (১৯)-এর পাশ পরিবর্তন করে দিচ্ছেলেন। উসামা এবং তকুরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন, 'আলী (১৯) ধৌত করছিলেন এবং আওস নাবী কারীম (১৯)-এর দেহ মুবারককে আপন বক্ষের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন।

<sup>&#</sup>x27; সহীহুল বুখারী ২য় খণ্ড ৬৪০ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তিনবার কুল পাতার মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। কুবায় অবস্থিত সা'দ বিন খায়সামাহ 'গার্স' নামক কৃপের পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই কৃপের পানি পান করতেন।

গোসলের পর তিনটি কুরসুফ হতে তৈরি সাদা ইয়ামানী সাহুলিয়্যাহ চাদর দ্বারা রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর কাফনের ব্যবস্থা করা হল। এ সবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।

এরপর সাহাবীগণ (﴿﴿﴿﴿﴾) পালাক্রমে দশ দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযা আদায় করলেন। নির্ধারিত কোন ইমামের ব্যবস্থা ছিল না। সর্ব প্রথম নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾) পরিবার বনু হাশিমের লোকজনেরা সালাত আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির ও আনসারগণ জানাযা সালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ সালাত আদায় করেন।

সালাতে জানাযা আদায় করতে মঙ্গলবার দিবস পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবারের রাত্রে নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর দেহ মুবারককে সমাহিত করা হয়। 'আয়িশাহ বর্ণনা করেছেন যে, পুরো দিবসটাই সালাতে জানাযা চলার কারণে রাস্লুল্লাহ (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর দাফন সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল না। এভাবে সময়় অতিবাহিত হতে থাকার পর বুধবার রাত্রের মধ্যভাগে দাফন-কাফনের শব্দ কর্ণগোচর হয়।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহীহুল বুধারী ১ম খণ্ড ১৬৯ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড ৩০৬ পৃঃ।

<sup>ী</sup> শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত মোখতাসারুস সীরাতে রাস্ল (১৯) ৪৭১ পৃঃ। মৃত্যু বিবরণ বিস্তারিত অবগতির জন্য দুষ্টব্য সহীহল বুখারী, নাবী (১৯) অসুস্থতা অধ্যায়, এবং এর পরের কয়েকেটি অধ্যায়, ফতহল বারীসহ। সহীহ মুসলিম ও মিশকাতুল মাসাবীহ, নাবী (১৯)-এর মৃত্যু অধ্যায় দ্রঃ। ইবনু হিশাম ২য় খণ্ড ৬৪৯-৬৬৫ পৃঃ। তালকিহু ফাহমি 'আলা আহলিল আসার ৩৮-৩৯ পৃঃ। রহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খণ্ড ২৭৭-২৮৬ পৃঃ। সময়ের নির্দিষ্টতা সাধারণভাবে রহমাতুল্লিল আলামীন হতে গৃহীত।

# নাবী (ক্রিট্রু)-এর পরিবার

#### 

হিজরতের পূর্বে মঞ্চায় নাবী কারীম (ক্রু)-এর পরিবারের সদস্য ছিলেন তাঁর প্রথমা পত্নী খাদীজাহ ক্রিয়া। বিবাহের সময় নাবী কারীম (ক্রু)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং খাদীজাহ ক্রিয়া-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর জীবদ্দশায় রাস্লুল্লাহ (ক্রু) অন্য কাউকেও বিবাহ করেন নি। নাবী কারীম (ক্রু)-এর সন্তানাদির মধ্যে ইবরাহীম ছাড়া পুত্র কন্যাদের সকলেই খাদীজাহ ক্রিয়া-এর গর্ভে জন্মলাভ করেন। পুত্র সন্তানগণের মধ্যে কেউই জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কন্যা সন্তানগণ সকলেই জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে, যায়নাব, ক্রুইয়াহ, উন্মু কুলস্ম এবং ফাত্বিমাহ ক্রিয়া। যায়নাব ক্রিয়া-এর বিবাহ সম্পান্ন হয় তাঁর ফুফাত ভাই আবুল 'আস বিন রাবী'র সঙ্গে হিজরতের পূর্বে। ক্রন্থাইয়াহ এবং উন্মু কুলস্ম ক্রিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (একজনের পর অন্য জন) 'উসমান ক্রিয়া-এর সঙ্গে। ফাত্বিমাহ ক্রিয়া-এর বিবাহ সম্পাদিত হয় 'আলী ইবনু আবৃ ত্বালিব ক্রিয়ান বন্ধ বদর এবং উন্থু কুলস্ম (রাযিয়াল্লাহ্ 'আনহন্না)।

এটি একটি বিদিত বিষয় যে, উন্মতবর্গের তুলনায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এ রকম যে, আল্লাহর দ্বীনের সুঁটিনাটি প্রচারার্থে চারটিরও অধিক পত্মীগ্রহণের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রেক্ষিতে যে সকল মহিলার সঙ্গে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল এগার জন। এঁদের মধ্যে নাবী কারীম (ক্রি)-এর মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত ছিলেন নয় (৯) জন। নাবী কারীম (ক্রি)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন দু'জন। এ দু'জন ছিলেন খাদীজাহ ক্রিক্স এবং উন্মূল মাসাকীন যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ ক্রিক্স। অধিকন্ত, আরও দু'জন মহিলার সঙ্গে নাবী কারীম (ক্রি) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাপারে মতভেদ রথেছে যে, এ দু'জনকে নাবী কারীম (ক্রি)-এর নিকট বিদায় করা হয় নি। নাবী কারীম (ক্রি)-এর পবিত্র বিবিগণ (রাযিয়াল্লান্থ 'আনহুনা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হল।

#### २. जाउनार विनरा याम जार 🕮 (مَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) :

খাদীজাহ জ্রুল্রা-এর মৃত্যুর কয়েক দিন পর নুবওয়াতের দশম বর্ষ শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ( ুুুুুুুু) বিবি সাওদাহ জ্রুল্লা-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নাবী কারীম (ৣুুুুুুুু)-এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে সাওদাহ জ্রুল্লা তাঁর চাচাত ভাই সাকরান বিন 'আমরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কারণে তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হয়েছিল। সাওদাহ জ্রুল্লা ৪৫ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

# ৩. 'আয়িশাহ সिদ্দীকা বিনতে আবু বাক্র (اعَاثِشَةُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْقِ) :

'আয়িশাহ জ্রাল্লা-এর সঙ্গে নাবী কারীম (ক্রাণ্ডা) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে। অর্থাৎ সাওদাহ জ্রাল্লা-এর সঙ্গে বিবাহের এক বছর পর এবং হিজরতের দু' বছর পাঁচ মাস পূর্বে। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অতঃপর হিজরতের সাত মাস পর প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাঁকে বিদায় জানানো হয়। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল নয় বছর। তিনি কুমারী। 'আয়িশাহ ক্রাল্লা ছাড়া আর অন্য কোন স্ত্রীকেই তিনি কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন নি। 'আয়িশাহ ক্রাল্লা ছিলেন নাবী কারীম (ক্রাণ্ডা)-এর সব চেয়ে প্রিয়পাত্রী অধিকম্ভ, নাবী পত্মীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী। তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরীর ১৮ রামাযান মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে জানাতুল বাক্বী'তে দাফন করা হয়।

#### 8. राक्সार विनरक 'উমার विन খান্তাব (جُفَصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ) :

তিনি ছিলেন বিধবা, তাঁর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল খুনাইস বিন হুযাফাহ হা , বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। খুনাইসের মৃত্যুর পর হাফসাহ হা ইদত শেষ হলে রাস্লুল্লাহ (হা ) তাঁর সঙ্গে তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হাফসাহ হা ৪৫ হিজরীর শা'বান মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে বাক্বী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

#### ए. याग्रनाव विनरा थ्र्याग्रमाव ख्रिः (مَنْبُ بِنْتُ خُرْيُمَةُ (عَنْبُ بِنْتُ خُرِيْمَةُ) :

এ মহিলার সম্পর্কে ছিল বনু হিলাল বিন 'আমির বিন সা'সাহ গোত্রের সঙ্গে। মিসকীনদের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে তার পদবী হয়েছিল উম্মুল মাসাকীন। তাঁর প্রথম স্বামী
ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহশ। উহুদ যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর চতুর্থ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ
(১৯৯০) তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর সঙ্গে মাত্র প্রায় তিন মাস সংসার জীবন
যাত্রার পর চতুর্থ হিজরীর রবী'উল আখির মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) তাঁর সালাতে জানাযা
পড়ান এবং তাঁকে বাব্রী' কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

# ৬. উন্মু সালামাহ হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া (أُمُّ سَلَمَةَ هِنْد بِنْتُ أَبِي أُمَّيَّة) :

এ মহিলা আবৃ সালামাহ জ্বিল্লা-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন। আর সেখানে তার সন্তান-সন্ততি ছিল। চতুর্থ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ মাসে আবৃ সালামাহ মৃত্যুবরণ করলে সে বছরেই রাস্লুল্লাহ (ক্রিছে) তাঁর সঙ্গে ২৯ শাওয়াল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন শাওয়াল মাসে। বিবিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং বৃদ্ধিমতী । ৫৯ হিজরী সনে, অন্যমতে ৬২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাঝ্বী'তে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৪ বছর।

## प्राय्नाव विनर्ण জारण विन त्रिवाव ख्रिः (بَابِ) بَنْ جَحْشِ بَن رِبَاب) ।

এ মহিলা বনু আসাদ বিন খুযাইমা المسكود এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ (﴿ كَمُ عَنْهَا مَعْ اللهُ ا

'অতঃপর যায়্দ যখন তার (যায়নাবের) সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম।' [আহ্যাব (৩৩): ৩৭]

তাঁর সম্পর্কেই সূরাহ আহ্যাবের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। যাতে মুতাবান্না বা পোষ্যপুত্রের বিতণ্ডার মীমাংসা করা হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা হবে পরে। পঞ্চম হিজরীর যুল ক্বা'দাহ মাসে কিংবা চতুর্থ হিজরীতে নাবী কারীম (ক্রি)-এর সঙ্গে যায়নাব ক্রিন্তা-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি অত্যান্ত ইবাদত গুজারিনী ছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি দান-খয়রাত করতেন। ২০ হিজরীতে ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। উমাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই রাস্লুল্লাহ (ক্রি)-এর মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম ইনতিকাল করেন। 'উমার ক্রিন্তা তাঁর জানাযা পড়ান এবং বাক্বী' কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

# ৮. জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস 📾 (بُرِيةُ بِنْتُ الْحَارِبِ) :

তাঁর পিতা ছিলেন খুযা'আহ গোত্রের শাখা বুন মুসত্মালাক্ট্রের সর্দার। জুওয়াইরিয়াকে বনু মুসত্মালাক্ট্র গোত্রের বন্দীদের সঙ্গে ধরে আনা হয়েছিল এবং সাবিত বিন ক্টায়স বিন সাম্মাসের (ﷺ) অংশে দেয়া হয়েছিল। তিনি

জুওয়াইরিয়ার সঙ্গে 'মুকাতাবাত' করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বাধীন করে দেয়ার চুক্তি হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে চুক্তি মুতাবিক অর্থ প্রদান করে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে। এ বিবাহ উপলক্ষে মুসলমানগণ বনু মুসত্মালাক্বের ১০০ বন্দী পরিবারকে মুক্তি দেন এবং তাদেরকে রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর শ্বণ্ডর বংশীয় বলা হয়। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের বরকতপূর্ণ মহিলা। ৫৫ বা ৫৬ হিজরীর রবী'উল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

# ٥٥. উम् रांवीवार तामनार विनत्त आवू त्रूक्रेशान 📾 (زَأَمُ حَبِيْبَةَ رَمْلَةُ بِثَنِ شُوْيَانَ) :

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন উবাইদুল্লাহ বিন জাহশের স্ত্রী। সেখানে তিনি হাবীবাহ নামক এক কন্যা সন্তান জন্ম দেন এবং জাহশের সাথে মিল রেখেই তার কুনিয়াত বা ডাকনাম রাখা হয়। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে হাবশে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে উবাইদুল্লাহ মুরতাদ হয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু উন্মু হাবিবা ইসলামের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর ৭ম হিজরী মুহার্রম মাসে রাস্লুল্লাহ (ক্রু) যখন 'আম্র বিন উমাইয়া যামরীকে একটি পত্রসহ সম্রাট নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেন, তখন উন্মু হাবীবার সঙ্গে রাস্লুল্লাহ (ক্রু)-এর বিবাহের প্রস্তাবত্ত পেশ করা হয়। উন্মু হাবীবার স্বীকৃতি গ্রহণের পর রাস্লুল্লাহ (ক্রু)-এর পক্ষ হতে চারশত দিনার মোহরানা প্রদান করে তাঁর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করা হয় এবং গুরাহবিল বিন হাসানাহর সঙ্গে তাঁকে নাবী কারীম (ক্রু)-এর খিদমতে প্রেরণ করা হয়। খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাস্লুল্লাহ (ক্রু) বাসর যাপন করেন। ৪২ অথবা ৪৪ মতান্তরে ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

## المَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَى بْنِ أَخْطَب अठात ख्रिता वाथावात على المحتوية على المحتوية على المحتوية المحتوية

এ মহিলা ছিলেন বনি ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত। বনু নাথীর গোত্রের সর্দার হুওয়াই বিন আখতাব এর কন্যা। খায়বার যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন ও তার কাছে ইসলামের বাণী পেশ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে আযাদ করে দিয়ে খায়বার বিজয়ের পর ৭ম হিজরীতে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খায়বার হতে ফেরার পথে মদীনা হতে ১২ মাইল দূরে সাদ্দে সাহবা'তে উন্মূল মু'মিনীনের সাথে বাসর যাপন করেন। ৩৬ বা ৫০ মতান্তরে ৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে বাক্ট্যী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

# ১২. মায়মুনাহ বিনতে হারিস (غَارِثُ الْحَارِثُ :

তিনি ছিলেন উন্মূল ফযল লুবাবাহ বিনতে হারিসের বোন। রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর ৭ম হিজরীতে যুল ক্বা'দাহ মাসে ক্বায়া 'উমরাহ শেষ করার পর বিশুদ্ধ কথায় ইহুরাম হতে হালাল হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মক্কা হতে ৯ মাইল দুরত্বে সারিফ নামক স্থানে বাসর যাপন করেন। ৬১ হিজরীতে সারিফে ইনতিকাল করেন। আবার বলা হয় যে, তিনি ৩৮ বা ৬৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। তার সমাহিত স্থান প্রসিদ্ধ লাভ করে।

উপর্যুক্ত এগার জন মহিলা রাসূলুল্লাহ (১৯)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে খাদীজাহ এবং উন্মূল মাসাকীন যায়নাব ক্রিল্রা নাবী কারীম (১৯)-এর জীবদ্দাায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওফাত প্রাপ্তির পর ৯ জন উন্মাহাতুল মু'মিনীন জীবিত ছিলেন। এছাড়া, আরও দু'জন মহিলা সম্পর্কে জানা যায় যাঁদেরকে নাবী কারীম (১৯)-এর খিদমতে বিদায় করা হয় নি। এ দু' জনের মধ্যে একজন ছিলেন বনু কিলাব গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অন্য জন ছিলেন কিন্দাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্দাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এ মহিলাই যুনাবাহ নামে প্রসিদ্ধ। এ মহিলার সঙ্গে নাবী কারীম (১৯) বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা এবং তাঁর পরিচয়ের ব্যাপারে চরিতকারদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।

মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, রাস্লুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সংসারে দু' জন দাসী রেখেছিলেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে মারিয়া কি্বত্বীয়া যাকে মিশরের শাসক মুক্বাওয়াক্বিস উপটোকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এর গর্ভে নাবী কারীম (ﷺ)-এর পুত্র ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর পুত্র ২৮ কিংবা ২৯শো প্রাণ্ড ১০ম হিজরী মুতাবিক ২৭শে জানুয়ারী ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

দিতীয় দাসী ছিলেন রায়হানাহ বিনতে যায়দ যিনি ইহুদী গোত্র বনু নাযীর কিংবা বনু কুরাইযাহর সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি ছিলেন বনু কুরাইযাহ যুদ্ধবন্দীদের দলভুক্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তন্ত্বাবধানেই থাকেন। তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করে নেন। তাঁর সম্পর্কে কতক চরিতকারদের ধারণা ছিল এরপ যে, নাবী কারীম (ﷺ) তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কিন্তু ইবনুল কাইয়্যেমের মতে প্রথম কথাই অগ্রগণ্য। আবৃ উবাইদাহ্ ঐ দু' দাসী ছাড়া অতিরিক্ত আরও দু'জন দাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ দু' জনের মধ্যে একজনের নাম জামীলা যিনি কোন যুদ্ধবন্দীদের দলভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় জনকে যায়নাব বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য হিবা করেছিলেন।

একটি বিশেষ পর্যালোচনা: এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর পবিত্র জীবনের প্রাসঙ্গিক একটি দিক সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। নাবী কারীম (১৯৯০) তাঁর যৌবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রায় ত্রিশ বছর যাবত একমাত্র স্ত্রীর সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর সে স্ত্রী অর্থাৎ বিবি খাদীজাহ ক্রিল্লা ছিলেন প্রায় বিগত যৌবনা। এরপর তিনি বিবাহ করেন সাওদাহ ক্রিল্লা-কে তিনিও ছিলেন বর্ষিয়সী মহিলা। তবে কি এ ধারণা করা সঙ্গত কিংবা গ্রহণযোগ্য হবে যে, বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে যৌন প্রয়োজনেই তাঁকে পরবর্তী সময়ে ৯টি স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়? তা কক্ষনোই হতে পারে না। নাবী কারীম (১৯৯০)-এর পবিত্র জীবনের উভয় স্তর সম্পর্কে নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমীক্ষা করে দেখলে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই এ মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারবে না। বরং তাঁকে অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, নাবী কারীম (১৯৯০)-এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের পিছনে ছিল তাঁর নবুওয়াতী কার্যক্রমের মহান উদ্দেশ্য যা ছিল বিবাহর থেকে অনেক মহান।

এর ব্যাখ্যাম্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'আয়িশাহ এবং হাফসাহ ট্রান্ত্রী-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আবৃ বাক্র ও 'উমার ক্রান্ত্রী-এর সঙ্গে নাবী কারীম (ক্রান্ত্র) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এভাবেই 'উসমান ক্রান্তি-কে দু' কন্যা (রুক্বাইয়া ট্রান্ত্রী এবং উম্মু কুলস্ম ট্রান্ত্রী) এবং 'আলী ক্রান্ত্রী-এর সঙ্গে কলিজার টুকরো ফাত্বিমাহ ট্রান্ত্রী-এর বিবাহ দিয়ে যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে এ চার জন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা। কারণ, এ চার ব্যক্তিই ইসলামের চরম দুর্যোগপূর্ণ বিভিন্ন সময়ে কুরবানী ও আত্মতাগের অসামান্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন।

তৎকালীন আরবের প্রচলিত রীতি ছিল বৈবাহিক সম্পর্কের উপর চরম গুরুত্ব ও সম্মান প্রদান। তাদের নিকট জামাতা সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার এবং জামাতার সঙ্গে যুদ্ধ করা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারটি ছিল চরম লজ্জার ব্যাপার। প্রচলিত এ পদ্ধতিকে এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নাবী কারীম (ক্ষ্ম) একাধিক বিবাহ করেন ইসলামের বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে। তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কৌশলটি ইসলামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করেন। উন্মু সালামাহ ছাত্র ছিলেন বনু মাখযুমের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা ছিল আবৃ জাহল এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের গোত্র। উহুদ যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ আনু এর যে ভূমিকা ছিল বিবি উন্মু সালামাহ জাল্লা-এর সঙ্গে নাবী কারীম (ক্লাই)-এর বিবাহের পর সে ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অল্প দিন পরেই তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে আবৃ সুফ্ইয়ানের কন্যা উন্মু হাবীবাহ জাল্লা-কে যখন রাসূলুলাহ (ক্লাই) বিবাহ করলেন আবৃ সুফ্ইয়ান আর তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দী থাকলেন

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ২৯ পৃঃ।

না। অধিকম্ব, জুওয়াইরিয়া এবং সাফিয়্যাহ জ্বিল্লা-কে যখন পত্নীত্বে বরণ করে নিলেন তখন বনু মুস্তালাক্ব গোত্র এবং বনু নাযীর গোত্রের যুদ্ধংদেহী ভাব আর রইল না। এ বিবাহ বন্ধনের পর এ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে কোন যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অসম্ভাবের তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং এ বিবাহের পর জুওয়াইরিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য একজন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন এবং বরকতময় মহিলা হিসেবে অভিহিত হন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ক্রিক্রে) যখন তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন সাহাবীগণ (秦) তাঁর গোত্রভুক্ত একশত পরিবারের বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, 'এরা যেহেতু নাবী কারীম (ক্রিক্রে)-এর শ্বন্থর বংশের লোক সেহেতু এদের মুক্তি দেয়া হল।' এ মুক্তি এবং এ বাণী তাদের অন্তরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ওই সকল ব্যাপারের চেয়েও যে বিষয়টি ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে রাস্লুল্লাহ ( এক অপরিণামদর্শী সম্প্রদায়ের লোকজনদের শিক্ষাদীক্ষা, তাদের প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও সুসংহত করা এবং সভ্যতা ও সামাজিক শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশিত ছিলেন যারা ছিল শালীনতা, সামাজিকতা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। অথচ ইসলামী সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ সংমিশ্রণের কোন অবকাশ ছিল না এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল মহিলাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন কোন অংশেই কম ছিল না, বরং যেহেতু তাদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত সেহেতু তার প্রয়োজন ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী।

এ কারণেই নাবী কারীম (ৄুুুুুু)-এর সামনে একটি পথ খোলা ছিল এবং সেটি ছিল বিভিন্ন বয়স এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এমন কতগুলো মহিলা মনোনীত করা যাদের মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত স্যোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁদের নির্বাচনের পর তিনি তাঁদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করবেন, তাঁদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে পবিত্র করে নেবেন। তাঁদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবেন এবং ইসলামী সভ্যতা এবং সাজ-সজ্জায় এমনভাবে সজ্জিত করে তুলবেন যাতে তাঁরা শহর এবং গ্রামের সর্বত্র গমন করে যুবতী, বয়স্কা, বৃদ্ধা সকল বয়সের মহিলাদের ইসলামের হুকুম আহকাম ও মসলা মাসায়েল শেখাতে পারেন। নাবী কারীম (ৄুুুুুুু)-এর প্রচার কাজে তাঁরা সুযোগ মত সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারেন।

এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজের মহিলাদের নিকট ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা ও নাবী (১৯)-এর সুনাত পৌছে দেয়ার ব্যাপারে উন্মাহাতুল মু'মিনীনের (রাযিয়াল্লান্থ আনহুনা) ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে থেকে যাঁরা দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যথা আয়িশাহ ক্রিল্লা নাবী (১৯৯)-এর কথা ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর এক বিবাহ জাহেলিয়াত যুগের এমন এক প্রথার ভিত্তি মূল উৎপাটিত করেছিল যা বহু পূর্ব থেকে চলে আসছিল এবং একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। প্রথাটি ছিল পোষ্য পুত্র সম্পর্কিত। জাহেলিয়াত যুগে পোষ্য পুত্রকে ঔরষজাত সন্তানের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হতো এবং ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় সে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও সম্মান লাভ করত। এ প্রথার শিকড় আরব সমাজ ব্যবস্থার অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ছিল যার মূল উৎপাটন করা ছিল অত্যন্ত দূরহ, কিন্তু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনের ফলে জাহেলিয়াত যুগের সে সকল সামাজিক ভিত্তিমূল ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে শেষ পর্যন্ত উৎপাটিত হয়ে পড়ে।

অধিকম্ব, জাহেলিয়াত যুগের বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং অশ্লীল। কাজেই, ইসলামের প্রথম কর্তব্য ছিল সমাজ থেকে সে সকল ক্ষতিকর বিধি ব্যবস্থা এবং অশ্লীলতা নির্মূল করা। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুু)-কে যায়নাব বিনতে জাহশের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। যায়নাব ছিলেন যায়দের স্ত্রী এবং যায়দ ছিলেন রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর পোষ্য পুত্র। কিন্তু যায়দ ও যায়নাবের মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টি না হওয়ার কারণে যায়দ তাঁকে তালাক দেয়ার মনস্থ করলেন। এটা ছিল সে সময় যখন কাফিরগণ নাবী কারীম (ৄুুুুুুুু)-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্ধী হিসেবে সম্মুখভাগে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উপরন্তু, খন্দকের যুদ্ধের জন্যও তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল।

এদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পোষ্য পুত্র সম্পর্ক রহিত করার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। এ কারণে রাসূলুলাহ (১)-এর মনে এ আশকার সৃষ্টি হল যে এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যায়দ যদি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন এবং যায়দের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে যদি নাবী (১)-কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় তাহলে মুনাফিক্, মুশরিক ও ইহুদীরা এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে খুব জোরে শোরে অপপ্রচার শুক্ত করবে যা সরল প্রাণ মুমনদের মনে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই রাস্লুল্লাহ (১) এটা চাচ্ছিলেন যে যায়ন যেন যায়নাবকে তালাক না দেন এবং সে রকম কোন পরিস্থিতিও যেন সৃষ্টি না হয়।

কিন্তু আল্লাহ তা আলা নাবী কারীম ( الله عَلَيْهِ مَعْدَ করলেন না। ইরশাদ হল, ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّـقِ اللهَ وَتَخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]

'স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে তুমি যখন বলছিলে— তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিবাহবন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে লুকিয়ে রাখছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশি এ অধিকার রাখেন যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে।'[আহ্যাব (৩৩): ৩৭]

যায়দ শেষ পর্যন্ত যায়নাবকে তালাক দিয়ে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর ইদ্দত কাল অতিক্রান্ত হল তখন তাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র বিবাহের ব্যাপারটি স্থিরীকৃত হয়ে গেল। এটা এড়ানোর আর কোন পথই রাখা হল না। আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম (ﷺ)-এর জন্য এ বিবাহ আবশ্যকীয় করে দিলেন। ইরশাদ হল

﴿ فَلَمَّا قَطَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا لِكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآيْهِمْ إِذَا قَضَوَا مِنْهُنَّ وَطَرَّا﴾ [الأحزاب: ٣٧]

'অতঃপর যায়দ যখন যায়নাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।' [আহ্যাব (৩৩) : ৩৭]

এর উদ্দেশ্য ছিল, পোষ্য ছেলেদের সম্পর্কে জ্লাহেলিয়াত যুগে যে সংস্কার ও সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে মুলোৎপাটিত করা যেভাবে এ আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়ে গেল।

﴿أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴿ [الأحزاب: ٥]

'তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্র কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ।' [আল-আহ্যাব (৩৩) :৫]

﴿مَّا كَانَ مُحْمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ وَلْكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহ্র রসূল এবং শেষ নাবী।

[আল-আহ্যাব (৩৩):৪০]

এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সমাজে যখন কোন প্রথার ভিত্তিমূল দৃঢ় হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র কথার দ্বারা তার মূলোৎপাটন কিংবা সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বস্তুত যিনি তার মূলোৎপাটন কিংবা পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হন তাঁর বাস্তব কর্মপদ্ধতির নমুনা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হুদায়বিয়াহ সিদ্ধি চুক্তির সময় মুসলিমগণের পক্ষ হতে যে আচরণ ধারা এবং ভাবভঙ্গী প্রকাশিত হয় তা থেকে এ প্রকৃত সত্যটি মুশরিকদের দৃষ্টিপটে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময় মুসলিমগণের মধ্যে ইসলামের প্রতি উৎসর্গীকরণ এবং নাবী প্রীতির যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় তাতে মুশরিকগণ অভিভূত হয়ে পড়ে। 'উরওয়া বিন মাসউদ সাক্ষাফী যখন প্রত্যক্ষ করল যে, রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুুুু)-এর মুখের থু থু এবং লালা সাহাবীগণ গভীর আগ্রহ ভরে হাত পেতে গ্রহণ করছেন এবং নাবী কারীম (ৄুুুুুুুু)-এর অযুর নিক্ষিপ্ত পানি গ্রহণের জন্য সাহাবীগণের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা ও দৃদ্ধ শুরু হয়ে যাছে তখন তার মনে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে যায়।

জী হাঁা, এরা ছিলেন সে সকল সাহাবা (﴿) যাঁরা বৃদ্দের নীচে মৃত্যু অথবা পলায়ন না করার শপথ গ্রহণের জন্য একজন অপর জনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এরা ছিলেন সেই সাহাবীগণ (﴿) যাদের মধ্যে আবৃ বাক্র এবং 'উমার —এর মতো জীবন উৎসর্গকারীগণও বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু নাবী কারীম (﴿)-এর জন্য অর্থাৎ ইসলামের স্বার্থে মৃত্যুবরণ করাকে যাঁরা চরম সৌভাগ্য এবং কামিয়াবি মনে করতেন। ছদায়বিয়াহ সিম্বিচ্ছি সম্পাদনের পর রাস্লুলুরাহ (﴿) যখন তাঁদের কুরবাণীর পশু যবেহ করার নির্দেশ প্রদান করলেন তখন নাবী কারীম (﴿) অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিচলিত বোধ করতে থাকলেন। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ ক্রিল্লা-এর পরামর্শ অনুযায়ী রাস্লুলুরাহ (﴿) যখন কারো সঙ্গে কোন বাক্যালাপ না করে নিজে কুরবানীর পশু যবেহ করলেন, তখন তাঁর অনুসরণে নিজ নিজ কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য সাহাবীগণ (﴿) দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন এবং নিজ নিজ পশু যবেহ করলেন। এ ঘটনা থেকেই এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠিত কোন রেওয়াজ রসমের মূলোৎপাটন করতে হলে কথা ও কাজের প্রভাবের মধ্যে কতবেশি পার্থক্য রয়েছে। এ কারণেই জাহেলিয়াত যুগের পোষ্য পুত্র প্রথার বিলোপ সাধনের ব্যাপারটিকে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নাবী কারীম (﴿)-এর পালিতপুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বন্ধনের মতো একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত অবলদনের জন্য আল্লাহ তা আলা নির্দেশ প্রদান করলেন।

এ বিবাহ সম্পর্ক কাজে পরিণত হওয়া মাত্রই মুনাফিক্গণ নাবী কারীম (১৯)-এর বিরুদ্ধে খুব জোরেশোরে মিথ্যা ও বিদ্বেম্লক প্রচারণা শুরু করে দিল। এ সকল মিথ্যা প্রচার ও গুজবের ফলে কিছু সংখ্যক সরল প্রাণ মুসলিম কিছুটা প্রভাবিতও হল। এ সকল অপপ্রচারে মূলসূত্র হিসেবে মুনাফিক্গণ শরীয়তের যে রীতিটি নিয়ে তোলপাড় শুরু করে দিল তা হচ্ছে নাবী কারীম (১৯)-এর ৫ম বিবাহ। যেহেতু মুসলিমগণ একই সঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা বৈধ জানতেন না, সেহেতু এ বিবাহের ফলে যায়নাব ক্রিন্ত্রী যখন ৫ম স্ত্রী হিসেবে রাস্লুল্লাহ (১৯) গ্রহণ করলেন তখন তারা একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেল। তাছাড়া যেহেতু যায়দকে নাবী কারীম (১৯)-এর পুত্র হিসেবে গণ্য করা হতো সেহেতু তিনি যখন যায়দের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন অপপ্রচারের জন্য তারা আরও একটি সুযোগ হাতে পেয়ে গেল। অবশেষে আল্লাহ তা আলা সূরাহ আহ্যাবের কয়েকটি আয়াত নাযিল করে সমস্যার সমাধান করে দেন। এতে সাহাবীগণ (১৯) অবহিত হন যে, ইসলামে পোষ্যপুত্র সম্পর্কের কোন ভিত্তি কিংবা মর্যাদা নেই। অধিকম্ভ এর ফলে তারা এটাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, জাহেলিয়াত যুগের একটি খারাপ রেওয়াজের মূলোৎপাটন কয়্লেই একটি বিশেষ নবুওয়াতী ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ তা আলা নাবী কারীম (১৯)-এর এ বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। বিবাহের এ সংখ্যা (৫ম) শুধুমাত্র নাবী (১৯)-এর জন্য, জন্য কারো জন্য নয়।

উন্মাহাতুল মু'মিনীনগণের (রাযিয়াল্লান্থ 'আনন্ধন্না) সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০)-এর বসবাসের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত ভদ্রোচিত, সুশোভন, সহদয়তাসম্পন্ন এবং সর্বোত্তম মর্যাদাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র বিবিগণও (রাযিয়াল্লান্থ 'আনন্ধনা) ছিলেন ভদ্রতা, ধৈর্য্য সহ্য, অল্পে তুষ্টি, বিনয় সেবা, এবং ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত প্রতীক, অথচ নাবী কারীম (১৯৯০)-এর জীবনয়াত্রা ছিল এমন এক কষ্ট সাধনের স্বেচ্ছারলম্বিত দারিদ্র এবং অভাব অনটনের যা মেনে নেয়া কিংবা যে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা কোন সাধারণ মহিলাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আনাস (১৯৯০) এ ব'লে বর্ণনা করেছেন যে, 'মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত রাস্লুল্লাহ (১৯৯০) যে কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন আমার জানা নেই এবং তিনি যে কক্ষনো স্বচক্ষে বকরির ভুনা গোস্ত দেখেছেন সে কথাও আমার জানা নেই।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> সহী<del>হ</del>ল বুখারী ২য় খণ্ড ৯৫৬ পৃঃ।

'আয়িশাহ জ্রাল্লা বর্ণনা করেছেন যে, দু' মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়ে তৃতীয় মাসের চাঁদ দেখা যেত অথচ রাসূলে কারীম (ক্রাড্রা)-এর গৃহে আগুন জ্বলত না।' 'উরওয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আপনারা কী খেতেন?' তিনি বললেন, 'শুধু দু'টি কালো জিনিস খেজুর এবং পানি'।' এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

উল্লেখিত অসচ্ছলতা সত্ত্বেও পরিত্র বিবিগণ কখনই কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি এবং এমন কোন কথা বলেন নি কিংবা কাজ করেন নি যা নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾﴾)-এর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শুধু একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে নাবী (﴿﴿﴿﴿﴾) কিছুটা বিব্রতবোধ করেছিলেন। কিন্তু সেটা মানব প্রকৃতির চাহিদার অনুরূপ ক্ষেত্রে তৈরি করে নিয়েছিলেন তা বলা মুস্কিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা আলা আয়াতে 'তাখয়ীর' অবতীর্ণ করেন। (অর্থাৎ দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে সমানভাবে অবলম্বনের অধিকার দেয়া)। আয়তটি হচ্ছে,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمٌ ﴾ [الأحزاب: ٢٨، ٢٩]

'হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও – তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এসো, তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালের গৃহ কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।' [আল-আহ্যাব (৩৩): ২৮-২৯]

এ আয়াতে কারীমার প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ৄৣৣৣু)-এর পবিত্র বিবিগণ সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তাঁরা কতটা উনুত ক্রচিসম্পন্ন এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ৄৣৣুুুু)-এর তাঁরা কতটা ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের পরিবর্তে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (ৄৣৣৣুুুুুুুু) এবং পরলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য প্রদান করেছেন।

সাধারণ ক্ষেত্রে সতীনদের মধ্যে যে হিংসা-বিদ্বেষ বাদানুবাদ, কলহ কিংবা অ্যাচিত প্রতিদ্বিতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে পবিত্র বিবিগণের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও অনাকাঞ্জিত সেরপ কোন কিছু ঘটতে দেখা যায়নি। কদাচিৎ কখনো কোন ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হতে দেখা গেলে আল্লাহ তা'আলা যখন আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁদের সচেতন করে তুলেছেন তার পর আর কখনই সে সবের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়নি। স্বাহ তাহরীমের প্রথম পাঁচটি আয়াতে সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ﴿ نَا يُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ (١) قَدْ فَرَضَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ (١) قَدْ مَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى بَعْضِ مَوْلَكُمْ عَوْمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١) وَإِذْ أَسَرَّ النّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهُ حَدِيثًا عَ فَلَمّا نَبّاً فَي اللّهُ عَلَى مَوْلَكُمْ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَهْرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ اللّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَرْلَ مُصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْمِي مُؤْمِلُهُ وَالْمَارِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ اللّهُ هُو مَوْلَاهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْمُ وَالْمُولِيثُ اللّهُ عَلَى اللّهُ هُو مَوْلَاهُ وَالْمُولِحُمْ عَنْم بَعْضِ عَ فَلَمّا نَبّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْ اللّهُ هُو مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْمُ وَمَوْلَاهُ وَالْمُولِحُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولِحُهُ وَالْمُولِحُهُ اللّهُ عَلَى مُولَاهُ وَالْمُولِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِعُ مُولِكُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُولِعُ اللّهُ هُو مَوْلَاهُ وَالْمُولِعُ مُولًا مُنْكُنَّ مُسْلِمُ وَ مُؤْمِلُهُ وَالْمُولِعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولًا مُنْكُنَّ مُسْلِمُ وَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَاللّهُ مَا مَوْلُولُ اللّهُ عَلَى مُنْكُنَّ مُسْلِمُ وَالْمُولُ وَصَالِحُ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ مُولَ مُولًا مُنْكُنَّ مُسْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ مَا مُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مُؤْمِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

'১. হে নাবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন হারাম করছ? (এর দ্বারা) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও, (আল্লাহ তোমার এ ক্রটি ক্ষমা করে দিলেন কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দ্য়ালু। ২. আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের মালিক-মনিব-রক্ষক, আর তিনি সর্বজ্ঞাতা, মহা প্রজ্ঞার অধিকারী। ৩. স্মরণ কর- যখন নাবী

<sup>ু</sup> সহীহল বুখারী ২য় খণ্ড ৯৬৫ পৃঃ।

ফর্মা নং-৩৫

তার স্ত্রীদের কোন একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতঃপর সে স্ত্রী যখন তা (অন্য একজনকে) জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ এ ব্যাপারটি নাবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নাবী (তার স্ত্রীর কাছে) কিছু কথার উল্লেখ করল আর কিছু কথা ছেড়ে দিল। নাবী যখন তা তার স্ত্রীকে জানাল তখন সে বলল, 'আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিলে?" নাবী বলল, "আমাকে জানিয়ে দিলেন যিনি সর্বজ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।" ৪. তোমরা দু'জন যদি অনুশোচনাভরে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আস (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে, তোমরা যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা কর, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তার মালিক-মনিব-রক্ষক। আর এ ছাড়াও জিবরীল, নেক্কার মু'মিনগণ আর ফেরেশ্তাগণও তার সাহায্যকারী। ৫. নাবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় তবে-সম্ভবতঃ তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী– যারা হবে আত্যসমপর্ণকারিণী, মু'মিনা, অনুগতা, তাওবাহকারিণী, 'ইবাদাতকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী ও কুমারী।' (সূরাহ তাহরীম ৬৬: ১-৫ আয়াত)

পরিশেষে এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এ প্রসঙ্গে আমরা অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজনবাধ করি নি। কারণ, এ ব্যাপারে যারা অধিক সমালোচনা মুখর থাকে অর্থাৎ ইউরোপবাসীগণ অধিক বিবি গ্রহণ ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করে তারা যে ধরণের দুর্বিষহ জীবন যাপনকে বৈধ করে নিয়েছে, ফ্রী স্টাইলে যৌন সম্ভোগকে পরোক্ষ অনুমোদন দান করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুহুর্তে হলাহল পান করে যেভাবে সমাজ জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে তুলেছে তা চিন্তা করতেও বিবেক দারুণভাবে বিপন্নবোধ করে। ইউরোপবাসীগণের পশু প্রবৃত্তিজাত ঘৃণ্য জীবন যাপন অধিক বিবি গ্রহণের যৌক্তিকতার সব চেয়ে বড় সাক্ষী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য উত্তম শিক্ষা ও চিন্তার বিষয়।

# الصِّفَاتُ وَالْأَخْلَاقُ

#### আচার-আচরণ ও গুণাবলী

নাবী কারীম (ৄু) ছিলেন অসামান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং পরিপূর্ণ স্বভাবের এমন এক ব্যক্তিত্ব, মানব সমাজে কোনকালেও যাঁর তুলনা মেলে না। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত এবং সর্বপ্রকার চরিত্র ভূষণে বিভূষিত এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর সংশ্রবে আসা ব্যক্তিমাত্রই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পদে হৃদয় মন পরিপূর্ণ না করে পারতেন না। জাতি ধর্ম বর্ণ এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষেরই তিনি ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু, একান্ত নির্ভরযোগ্য সুহৃদ এবং পরম হিতৈষী আপন জন। তাঁর সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও তাঁর জানমালের হেফাজত, সেবা যত্ন এবং মান-মর্যাদা সমুনুত রাখার ব্যাপারে এতই সচেতন ও তৎপর থাকতেন যে, মানব জাতির ইতিহাসে কোনকালেও এর কোন নজির মেলে না। তথু তাই নয়, রাস্লুল্লাহ (ৄু)-এর প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও কক্ষনো কুষ্ঠাবোধ করতেন না।

### দেহ সৌষ্ঠব(الْخُلُق أَجْمَالُ الْخُلُق :

উন্মু মা'বাদ খুযায়ীয়্যাহ এর বর্ণনা : হিজরতের সময় রাস্লুল্লাহ (ৄুুুুু) উন্মু মা'বাদ খুযায়ীয়্যাহ নায়ী এক মহিলার তাঁবর পাশ দিয়ে গমন করেন। নাবী কারীম (ৄুুুুুুু)-এর গমনের পর তাঁর চেহারা মুবারক সম্পর্কে সেমহিলা স্বীয় স্বামীর নিকট যে বর্ণনা চিত্র তুলে ধরেছিলেন তা হচ্ছে এই: ঝকঝকে গাত্রবর্ণ, সমুজ্জ্বল মুখমগুল, সুশোভন দেহ সৌষ্ঠব, লম্বোদর ও টেকো মাথা হতে ক্রটিমুক্ত, সুমিষ্ট উজ্জ্বলতায় সুস্নাত সুশোভন চিত্র, দীর্ঘ পলকবিশিষ্ট সুরমা সুশোভিত চক্ষু, গান্তীর্যমণ্ডিত কণ্ঠস্বর, দীর্ঘ গ্রীবা, পরস্পর সন্নিবেশিত চিকন দ্রুযুগল, জাঁকাল কৃষ্ণ কেশদাম, নীরবতা অবলম্বন করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে গান্তীর্য, অত্যন্ত আকর্ষণীয় কথনভঙ্গী, সুমিষ্টভাষী, সুস্পষ্ট ও পরিচছন কথাবার্তা না সংক্ষিপ্ত, না অতিরিক্ত, কথা বললে মনে হয় মালা থেকে মুক্তা ঝরছে, মানানসই মধ্যম উচ্চতা বিশিষ্ট দেহ, না অস্বাভাবিক দীর্ঘ, না খর্ব, দু' শাখার মধ্যে এক শাখা বিশিষ্ট তিনটির মধ্যে যেটি সব চেয়ে তাজা, সুন্দর ও উজ্জ্বলতাপূর্ণ। বন্ধুগণ তাঁর চারপাশে গোলাকৃতি ধারণ করেন। তিনি যখন কোন কিছু বলেন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশপ্রাপ্ত হলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করেন। আনুগত্যশীল, সম্মানিত, সুমিষ্ট ও স্বল্পভাষী।

'আলী ্রেল্র এর বর্ণনা: নাবী কারীম (্রেল্র)-এর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে 'আলী ্রেল্র বলেন, 'রাস্লুল্লাহ (্রেল্র) বেমানান দীর্ঘকায় কিংবা হ্রস্বকায় কোনটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ দুয়ের সমন্বয়ে অত্যন্ত মানানসই মধ্যম দেহী পুরুষ। তাঁর চুলগুলো অতিরিক্ত কোঁকড়ানো ছিল না, কিংবা একেবারে সোজা খাড়াও ছিল না, বরং এ দুয়ের সমন্বয়ে ছিল এক চমৎকার রূপভঙ্গীবিশিষ্ট। তাঁর গওদেশে মাংস বাহুল্য ছিল না। চিবুক ক্ষুদ্রাকার এবং কপাল নীচু ছিল না। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার, গাত্রবর্ণ ছিল গোলাপী ও বাদামীর সংমিশ্রণ। চোখের পাতা ছিল লখাটে গড়নের, সন্ধিসমূহ এবং কাঁধের হাডিডগুলো ছিল বড় আকারের, বক্ষের উপরিভাগ থেকে নাভি পর্যন্ত ছিল স্বল্প পশমবিশিষ্ট একটি হালকা বক্ষরেখা, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল কেশমুক্ত। হাত ও পাদ্বয় ছিল মাংসল, পথ চলার সময় একটু সম্মুখভাগে ঝুঁকে পা ওঠাতেন এবং এমনভাবে চলতেন যা দেখে মনে হতো যে,

<sup>े</sup> যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫৪ পৃঃ।

যেন কোন ঢালু পথ। যখন কারো প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তখন সে ব্যাপারে পুরোপুরি মনোযোগী হতেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশে উভয় কাঁধের মধ্যভাগে ছিল মোহরে নবুওয়াত। নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সর্বশেষ নাবী। দানশীলতা, সাহসিকতা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক আমানতের হিফাজতকারী এবং অঙ্গীকার পালনকারী, তিনি ছিলেন সর্বাধিক কোমল স্বভাবের অধিকারী এবং সকলের চেয়ে বিশ্বস্ত সহচর এবং নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

কেউ আকস্মিকভাবে নাবী কারীম (ক্রু)-এর সাক্ষাতপ্রাপ্ত হলে তার অন্তর ভয়ে কম্পিত হত। কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় লাভ করলে ঐকান্তিক আন্তরিকতার সাথে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করত। নাবী কারীম (ক্রু)-এর সীরাত বর্ণনাকারীগণ শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারেন যে, তাঁর আগে এবং পরে অনুরূপ কোন ব্যক্তিকেই তাঁর মতো দেখি নি।

**'আলী** ্রিল্রা-এর এক বর্ণনায় আছে : রাসূলুল্লাহ (ক্রিং)-এর মাথা ছিল বড়, সন্ধির (জোড়ের) হাডিজ্ঞলো ছিল ভারী এবং বক্ষপুটে ছিল পশমের দীর্ঘ রেখা। পথ চলার সময় সামনের দিকে এমনভাবে একটু ঝুঁকে চলতেন যাতে মনে হতো যে, তিনি যেন কোন ঢালু স্থান হতে অবতরণ করছেন।

জাবির বিন সামুরাহ ( কর্ম বর্ণনা করেছেন যে, নাবী কারীম ( ক্রিট্রে)-এর মুখমণ্ডল ছিল প্রশন্ত, চক্ষু ছিল হালকা লাল বর্ণের এবং পায়ের গোড়ালি ছিল পাতলা।

আনাস বিন মালিক বলেছেন : 'রাস্লুল্লাহ (ﷺ)-এর গাত্রবর্ণ ছিল গৌর, মুখমণ্ডল ছিল অত্যন্ত সুশ্রী ও মাধূর্যমণ্ডিত এবং দেহ মুবারক ছিল মাঝারি গড়নের।

আনাস বিন মালিক ( বলেছেন : 'রাস্লুল্লাহ ( ে)-এর হাতের তালু ছিল প্রশন্ত, গাত্রবর্ণ ছিল সাদা এবং বাদামির মাঝামাঝি উজ্জ্বল। মৃত্যু পর্যন্ত চুল ও দাড়ি মুবারক তেমন সাদা হয় নি। ওপু কান এবং মাথার মধ্যবর্তী স্থানে চুলগুলো কিছুটা সাদা হয়েছিল এবং মাথার উপরিভাগে সামান্য কিছু সংখ্যক চুল সাদা হয়েছিল। উ

আবৃ যুহাইফাহ ( বলেছেন, 'আমি নাবী কারীম ( এর অধরের নিম্ভাগে কিছু সংখ্যক সাদা দাড়ি লক্ষ্য করেছি।

আবৃদ্লাহ বিন বুসর ( করিছেন : 'নাবী কারীম ( ু)-এর নীচের চুলগুলোর মধ্যে কয়েকটি চুল সাদা ছিল।

বারা' বারা বর্ণনা করেছেন, 'নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴿﴾)-এর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম ধরণের। উভয় কাঁধের মধ্যে ছিল দূরত্ব এবং কেশরাশি ছিল দু' কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি নাবী কারীম (﴿﴿﴿﴿﴾)-এর কোন কিছু আমি কক্ষনো প্রত্যক্ষ করি নি।

প্রথমাবস্থায় রাস্লুল্লাহ (ক্ষ্মুই) আহলে কিতাবের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে চলা পছন্দ করতেন এবং এ কারণে চুলে চিরুনী ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাঁর সিঁথি প্রকাশ পেত না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সিঁথি প্রকাশিত।

<sup>े</sup> ইবনু হিশাম ১ম খণ্ড ৪০১-৪০২ পুঃ। ডিরমিযী তুহফাতুল আহওয়াযী সহ ৪র্থ খণ্ড ৩০৩ পুঃ।

<sup>े</sup> তিরমিয়ী মা'য়া শরহ।

<sup>ঁ</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৮ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৮ পৃঃ।

র্ণ সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

<sup>ి</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ ও সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ।

<sup>ী</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০১ -৫০২ পৃঃ।

<sup>্</sup>ব সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

<sup>े</sup> সহীহল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>১০</sup> সহী**হুল বুখা**রী ১ম খণ্ড ৫০৩ পৃঃ।

বারা' (ক্রা) বলেছেন, 'নাবী কারীম (ক্রা)-এর মুখমণ্ডল ছিল সর্বাধিক সুশ্রী এবং তাঁর আচার আচরণ ছিল সর্বোত্তম।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে, নাবী কারীম (ক্রা)-এর মুখমণ্ডল কি তলোয়ারের মতো ছিল? উত্তরে বলা হল, 'না, বরং পূর্ণ চন্দ্রের মতো ছিল।' এক বর্ণনায় আছে যে, 'নাবী কারীম (ক্রা)-এর মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার।

ক্বায়্যি বিনতে মুওয়াভ্যিয় বলেছেন, 'যদি তোমরা নাবী কারীম (ﷺ)-কে দেখতে তাহলে মনে হতো যে, তোমরা উদিত সূর্য দেখছ।"

জ্ঞাবির বিন সামুরাহ বলেছেন, 'আমি এক চাঁদনী রাতে নাবী কারীম (ﷺ)-কে দেখলাম। তাঁর উপর রক্তিম আভা ছড়ানো ছিল। আমি তখন একবার রাসূল (ﷺ)-এর দিকে একবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে, চাঁদের চেয়েও তিনি অধিক সুন্দর।

আবৃ হরাইরাহ ( বেলন, 'রাসূলুল্লাহ ( কেনে)-এর চেয়ে উজ্জ্বলতর কোন চেহারা আমি কক্ষনো দর্শন করিনি। তাঁর চেহারায় যেন সূর্য কিরণের ন্যায় ঝলমল করতো। আর রাসূলুল্লাহ ( কেন্ট্র)-এর চেয়ে দ্রুত চলন কারো দেখিনি, জমিন যেন তার কাহুছে সংকুচিত হয়ে যায়। আমরা খুব কন্ত করে তার নাগাল পেতাম অথচ এটা তার কাছে কিছুই মনে হতো না।

কাবি বিন মালিক বর্ণনা করেন যে, 'রাস্লুল্লাহ (ﷺ) যখন প্রফুল্ল থাকতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল এরূপ চমকিত হতো যে, মনে হতো যেন তা চন্দ্রের একটি অংশ।

একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমতাবস্থায় যখন তাঁর দেহ মুবারক ঘর্মাক্ত হল তখন তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতায় ঝলমলিয়ে উঠল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে 'আয়িশাহ আবৃ কাবীর হুযালীর এ কবিতার আবৃত্তি করলেন,

**অর্থ**: তাঁর মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতার দিকে লক্ষ্য করবে তখন তা এমনভাবে আলোকিত দেখবে যেন ঘনঘটার মধ্য থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

আবু বাক্র ্ল্লে রাস্লুল্লাহ (ক্লিই)-কে দেখে এ কবিতা আবৃত্তি করতেন,

**অর্থ :** নাবী কারীম (ﷺ) বিশ্বাসী ছিলেন, মনোনীত এবং পছন্দনীয়। ভালোর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, যেন পূর্ণমাত্রার আলো মুখে খেলছে। ভ

'উমার 🚌 কবি যুহাইরের এ কবিতা আবৃত্তি করতেন যা হারিম বিন সিনান সম্পর্কে বলা হয়েছিল,

**অর্থ :** 'যদি আপনি মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর অন্তর্ভুক্ত হতেন তবে আপনি স্বয়ং চতুর্দশী রাত্রিকে আলোকিত করতেন।' অতঃপর ইরশাদ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমনটিই ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ () যখন রাগান্বিত হতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করত। মনে হতো যেন গণ্ডদ্বয়ের উপর ডালিমের রস সিঞ্চিত হয়েছে।

<sup>্</sup>ব সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ ও সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ।

ই সহীহ মুসলিম দারেমী, মিশকাত শরীফ ২য় খণ্ড ৫১৭ পুঃ।

<sup>ి</sup> তিরমিয়ী শামায়েলের মধ্যে পৃঃ ২ দারমী মিশকাত ২য় খণ্ড ৫১৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> শারহা তুহফা সহ তিরমিয়ী ৪র্থ ৩০৬ পৃঃ, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫১৮ পৃঃ।

<sup>🕯</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

<sup>🕈</sup> খোলাসাতুস সিয়ার ২০ পৃঃ।

<sup>ী</sup> খোলাসাতুস সিয়ার ২০ পঃ।

র্দ্দ মিশকাত ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ, তিরমিয়ী কাদার অধ্যায় ভাগ্য সম্পর্কে খৌজে কঠোরতা ২য় খণ্ড ৩৫ পৃঃ।

জাবির বিন সামুরাহ হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী কারীম (ﷺ) -এর পিণ্ডলি কিছুটা পাতলা ছিল। তিনি যখন হাসতেন তখন মুচকি হাসতেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল সুরমা বর্ণের। দেখে মনে হতো যে তিনি সুরমা ব্যবহার করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ব্যবহার করেন নি।

'উমার 🕮 বলেন, রাসূলুল্লাহ (🕮)-এর সামনের দাঁতগুলো সব মানুষের চেয়ে সুন্দর ছিল।

ইবনু 'আব্বাস ( বলছেন, 'নাবী কারীম ( )এর মুখের সমুখ ভাগে দুটি দাঁতের মধ্যে কিছু ফাঁক ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁর দাঁত দুটির ফাঁক দিয়ে আলোর আভাষ পাওয়া যেত।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর গ্রীবা ছিল যেন চন্দ্রের পরিচ্ছন্নতায় উজ্জ্বল একটি পুতুলের গ্রীবা। দাড়ি মুবারক ছিল ঘন সন্নিবেশিত, ললাট প্রশস্ত, ভ্রুয়গল ছিল বিজড়িত অথচ একটি হতে অন্যটি ছিল পৃথক, নাসিকা সমুনুত, গণ্ডদ্বয় ছিল হালকা গড়নের, গর্দান থেকে নাভি পর্যন্ত ছড়ির ন্যায় বক্ষকেশর একটি সুশোভন রেখা বিদ্যমান ছিল। সে রেখার পশম ব্যতীত বক্ষ এবং পেটের অন্য কোথাও পশম ছিল না। তবে হাতের কবজি এবং কাঁধের উপর পশম ছিল। পেট এবং বক্ষের সম্মুখ ভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করে বক্ষ সমতল ও প্রশন্ত প্রতীয়মান হত। হাতের কবজিদ্বয় কিছুটা বড় আকারের, হাতের তালুদ্বয় ছিল প্রশন্ত সোজা, পায়ের পাতা শূন্য এবং আঙ্গুলগুলো কিছুটা বড় সড় আকারের ছিল। চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে সহজভাবে চলতেন।

আনাস ( বলেছেন, 'রাস্লুল্লাহ ( ুে)-এর হাতের তুলনায় অধিক কোমল এবং মোলায়েম রেশম কিংবা মলমল আমি স্পর্শ করি নি। অধিকন্ত, রাস্লুল্লাহ ( ুে)-এর দেহ মুবারক নিঃসৃত সুগন্ধির তুলনায় অধিক সুগন্ধিযুক্ত কোন আতর কিংবা মেশকে আম্বরের সুগন্ধি আমি গ্রহণ করি নি। 

8

আবৃ যুহায়ফা (হ্রা বলেছেন, 'রাসূলে কারীম.(ক্রি)-এর হাত মুবারক আমার মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন করায় আমি তা বরফের ন্যায় শীতল এবং মেশক আম্বর হতে অধিক সুগন্ধিযুক্ত অনুভব করলাম।

আনাস ( বলেছেন, 'নাবী কারীম ( ক্রি)-এর ঘর্মবিন্দু দেখতে মণিমুক্তার মতো মনে হতো এবং উন্দু সুলাইম ( বলেছেন, 'নাবী ( ক্রি)-এর ঘর্মরাজি থেকে উত্তম সুগন্ধি প্রকাশ পেত।

জাবির ( বলেছেন, 'রাস্লুল্লাহ ( থেনে কান পথ ধরে চলতেন এবং তার পর অন্য কেউ সে পথ ধরে চললে, তাঁরা (নাবী ( )-এর) দেহ নিঃসৃত সুগন্ধি থেকে বুঝতে পারতেন যে, নাবী কারীম ( ) এ পথে গমন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দু' কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল 'মোহর নবুওয়াত'। আকার আকৃতি ছিল কবুতরের ডিমের ন্যায় এবং তা ছিল পবিত্র গাত্রবর্ণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ মোহরের অবস্থিতি ছিল বাম কাঁধের নরম হাড়ের নিকট। এ মোহরের উপর ছিল সবুজ রেখার ন্যায় তিলের সমাহার। ট

## : (كَمَالُ النَّفْسِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ) আত্মার পূর্ণত্ব ও আচার-আচরণের আভিজাত্য

নাবী কারীম (ﷺ) বাকপটুতা ও বাগ্মীতার জন্য অত্যন্ত মশহুর ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক বাকপটু ব্যক্তিত্ব। প্রয়োজন মতো সঠিক শব্দ চয়ন ও সংযোজনের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বাক্য বিন্যাসের ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তৎকালীন আরবে প্রচলিত সর্বপ্রকার ভাষারীতি অনুধাবন এবং যে কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তার যথাযথ প্রয়োগের এক দুর্লভ ক্ষমতা তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই, আরবের যে কোন গোত্রের ভাষা

<sup>े</sup> জামে তিরমিয়ী সারাহ সহ ৪র্থ খণ্ড ৩০৬ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> তিরমিয়ী, মিশকাত ২য় খণ্ড ৫১৮ পৃঃ।

<sup>ဳ</sup> খোলাসাতুস সিয়ার ১৯-২০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সহী**হুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৩ পৃঃ, সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫**৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫৬ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৬</sup> সহীহ মুসলিম।

<sup>়</sup> দারমী, মিশকাত, ২য় খণ্ড ৫১৭ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>৮</sup> সহী**হুল বুখা**রী ২য় **খণ্ড** ২৫৯ ও ২৬০ পৃঃ।

অনুধাবন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তা ব্যবহার করতে তিনি সক্ষম হতেন। একদিকে প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলের বেয়াড়া বেদুঈনদের সঙ্গে যেমন তিনি অত্যন্ত সঙ্গত পন্থায় ভাব বিনিময় করতে এবং বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হতেন, অন্য দিকে তেমনি আবার নগরবাসী আরবগণের সঙ্গে অত্যন্ত উন্নত ও মার্জিত ভাষায় কথোপকথন ও বক্তব্য পেশ করতে সক্ষম হতেন। তাছাড়া তাঁর জন্য ছিল ওহীর মাধ্যমে আসমানী সমর্থন।

'আয়িশাহ জ্রা বলেছেন, 'রাস্লুল্লাহ (ক্রা)-কে যখনই দুটি কাজের অধিকার দেয়া হতো কিংবা দুটি কাজের সুযোগ তাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত হত তিনি সহজতর কাজটি গ্রহণ করতেন। কিন্তু কোন প্রকার অন্যায় কিংবা পাপের কাজ হলে কখনই তা গ্রহণ করতেন না। অন্যায় কিংবা পাপের কাজ হলে সর্বপ্রথম তিনিই তা থেকে বিরত হয়ে যেতেন। নাবী কারীম (ক্রা) ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি কৃত কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা আলার অবমাননাকর কোন কাজ কিংবা কথার তিনি তৎক্ষণাত প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রোধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতার উর্ধে অবস্থান করতেন।

বীরত্ব এবং সাহসিকতায় নাবী কারীম (১)-এর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ। অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে এবং সমস্যাসংকুল স্থানে যেক্ষেত্রে প্রখ্যাত বীর পুরুষদের স্থানচ্যুত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে দেখা গেছে, সেরপ ক্ষেত্রেও নাবী কারীম (১) স্বস্থানে অটল থেকে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়েছেন। সম্মুখ সমরে কোন না কোন ক্ষেত্রে মশহুর বীর পুরুষদেরও পলায়নরত পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু নাবী কারীম (১)-এর ক্ষেত্রে কখনই এমনটি পরিলক্ষিত হয় নি। 'আলী (২) বলেছেন, 'সম্মুখ সমরে যখন

<sup>্</sup>ব সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৩ পু।

<sup>े</sup> সহীহল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০২ পৃঃ।

বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আড়ালে অবস্থান করতাম। কোন শক্র নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকটবর্তী হওয়ার সাহস পেত না।

আনাস হার বলেছেন, 'মদীনাবাসীগণ বিকট এক শব্দ শ্রবণে এক রাত্রে কিছুটা ভীত সন্ত্রন্ত্র হয়ে পড়লেন। শব্দ শ্রবণের পর শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে দৌড় দিয়ে যেতে থাকলেন। পথে রাসূলুল্লাহ (ক্রু)-এর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাত হল। শব্দ শ্রবণ করে পূর্বাহ্নে তিনি লক্ষ্যস্থলে গমন করেছিলেন 'খোঁজ খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ (ক্রু) ঐ সময় আবূ ত্বালহাহ ক্রি)'র একটি পালানবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহিত ছিলেন। তাঁর কাঁধে তরবারী কোষবদ্ধ অবস্থায় ছিল। তিনি লোকজনদের বললেন, 'ভয়ের কিছুই নেই, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।' এটি হচ্ছে তাঁর নির্ভিকচিন্ততার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। ব

নাবী কারীম (ৄৣে) ছিলেন সব চেয়ে লজ্জাশীল এবং অবনত দৃষ্টিসম্পন্ন। আবৃ সাঈদ খুদরী ৄৣে বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ৄৣে) পর্দানশীনা কুমারীর চেয়েও অধিক মাত্রায় লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোন কিছু অপছন্দ করতেন কিংবা কোন কিছু তাঁর অসহনীয় মনে হতো তাঁর মুখমণ্ডলেই তা প্রকাশ পেয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) কখনই নিজ দৃষ্টি অন্যের উপর নিক্ষেপ করে অধিকক্ষণ ধরে রাখতেন না। তিনি সব সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখতেন এবং আকাশের দিকে রাখার চেয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি রাখাটাই অধিক পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ দৃষ্টি নিমুমুখী রেখেই তিনি কোন কিছু দেখতেন। লজ্জা প্রবণতা তাঁর মধ্যে এত অধিক ছিল যে, কোন অপছন্দনীয় কথা কাউকেও তিনি মুখোমুখী বলতেন না। তাছাড়া কারো কোন অসহনীয় কথা রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) এর কান পর্যন্ত পৌছতই না। তবে নাম ধাম নিয়ে এ র্যাপারে আলাপ আলোচন করা হত। বরং বলা হত, 'এ কেমন কথা যে কিছু লোক এরূপ বলাবলি করছে। ফারাযদাক্বের নিম্নোক্ত কবিতার তুলনা বিশুদ্ধভাবে রাসূলুল্লাহ (১৯৯০) নিজেই ছিলেন,

### يغضي حياء ويغضي من مهابته \*\* فــلا يكلم إلا حيـن يبتسم

আর্থ: লজ্জাশীলতার কারণে নাবী কারীম (ﷺ) দৃষ্টি নীচু রাখতেন এবং তাঁর ভয়ে অন্যান্যরা দৃষ্টি নীচু রাখতেন। তিনি যখন মৃদু হাসতেন তখন তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করা হত।

নাবী কারীম (﴿) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, সর্বাধিক পবিত্র, সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য আমানতদার। তাঁর এ সকল গুণাবলীর কথা বন্ধুগণ তো বটেই, শক্রুগণও এক বাক্যে স্বীকার করে থাকেন। নবুওয়াতের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে তাঁকে আমীন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সে যুগেও বিরোধের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার উদ্দেশ্যে লোকেরা তাঁর নিকট আগমন করত। জামে তিরমিয়ীতে 'আলী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'একবার নাবী (﴿)-এর নিকট আবৃ জাহল এসে বলল, 'আমরা আপনাকে মিথ্যক বলছি না, তবে আপনি যা এনেছেন তাকে মিথ্যা বলছি'। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

'এ লোকজনেরা আপনাকে মিথ্যা বলে না বরং এ জালেমেরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে।' আল-আন'আম (৬): ৩৩)।

রোমক সমাট হিরাক্ত্রল আবৃ সুক্ইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'ওই নাবী সম্পর্কে তোমরা যে সব কথা বলছ তার পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যেবাদী হিসেবে পেয়েছ?' তখন আবৃ সুক্ইয়ান উত্তরে বললেন, 'না'।

নাবী কারীম (ﷺ) ছিলেন সব চেয়ে বিনয়ী। তাঁর আচার আচরণে অহংকার কিংবা আত্মন্তরিতার কোন ঠাঁই ছিল না। শাসক বা সম্রাটগণ যেভাবে খাদেম বা সেবকদের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন তিনি তাঁর সাহাবা কিংবা

<sup>ু</sup> কাজী আয়াত রচিত শেফা ১ম খণ্ড ৮৯ পুঃ। সেহাত্ এবং সুনানে মধ্যেও উত্তর অর্থবহ হাদীষ বিদ্যমান আছে।

<sup>্</sup>ব সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড ২৫২ পৃঃ, সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৪০৭ পৃঃ।

<sup>ঁ</sup> সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড ৫০৪ পুঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> মিশকাত ২য় খণ্ড ৫২১ পৃঃ।

সেবকগণের সঙ্গে কক্ষনো সেরপ আচরণ করতেন না। তিনি তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণকে দপ্তায়মান থাকতে নিষেধ করতেন। তিনি অসহায়দের দেখাশোনা করতেন, পরমুখাপেক্ষীদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন এবং দাসদের দাওয়াত কবুল করতেন। তাঁর এবং সাহাবাগণের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান থাকত না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে এবং সাধারণভাবেই তাঁদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন। 'আয়িশাহ ক্রিল্লা বলেছেন যে, তিনি নিজেই জুতা সেলাই করতেন বা জুতার পট্টি লাগাতেন এবং নিজের কাপড় চোপড় নিজেই সেলাই করতেন। একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজেই সম্পন্ন করতেন। নিজ হাতে ছাগী দোহন করতেন, কাপড় থেকে উকুন বেছে নিতেন এবং কাপড় চোপড় পরিস্কার করতেন।

রাস্লুল্লাহ (﴿ ছিলেন সর্বাধিক প্রতিজ্ঞাপরায়ণ এবং সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত উঁচু মানের সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। দয়ার্দ্রতা, স্নেহশীলতা এবং দানশীলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম শিষ্টাচারী এবং তাঁর আচার আচরণ ছিল সব চেয়ে উদার ও সর্বাধিক প্রশন্ত। কোন প্রকার সংকীর্ণতা কিংবা অশালীনতা থেকে তাঁর স্থান ছিল পূর্ব থেকে পশ্চিমের ন্যায় দূরত্বে। মুশরিক কর্তৃক অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণা সত্ত্বেও কাউকেও তিনি কোন অভিশাপ দেননি কিংবা অন্যায়াচরণের পরিবর্তে অন্যায়াচরণ করেননি বরং প্রতিদানে তিনি দিয়েছেন ক্ষমা ও মার্জনা।

পথে চলতে গিয়ে কাউকেও তিনি পিছনে ফেলে যেতেন না। তাছাড়া, পানাহারের ব্যাপারে আপন দাসদাসীদের নিকট তিনি কখনই অহংকার করতেন না। স্বীয় সেবকদের প্রতি ইহসানির উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাজ কর্মে সাহায্য করতেন। স্বীয় সেবকদের কাজকর্মের কারণে অসম্ভষ্ট হয়ে তিনি কখনই 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নি কিংবা নিন্দা করেন নি। তিনি অনাথ ও অসহায়দের ভাল বাসতেন, তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতেন এবং তাদের জানাযায় উপস্থিত থাকতেন। দরিদ্রতার কারণে কোন দরিদ্রকে তিনি দীন-হীন মনে করতেন না।

(قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تُكُفُونِي وَلْكِنِي أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ اللهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ)

'আমি জানি যে, তোমরা আমার কাজটা করে দেবে, কিন্তু আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার ও তোমাদের মাঝে কোন পার্থক্য বা দূরত্ব থাকুক। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এটা পছন্দ করেন না যে, তাঁর বান্দা নিজ বন্ধুদের হতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করুক।'

অতঃপর তিনি জালানী একত্রীকরণের কাজে রত হয়ে গেলেন।<sup>২</sup>

হিন্দ বিন আবী হালাহর বাচনিক বর্ণনা: আসুন হিন্দ বিন আবী হালাহর বাচনিক তথ্য সূত্রে রাসূলে কারীম (১৯)-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবগত হই। হিন্দ এক দীর্ঘ বর্ণনায় বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (১৯) একের পর এক কতগুলো দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। সর্বক্ষণ চিন্তাগ্রন্ত থাকার কারণে তাঁর মানসিক শান্তি স্বস্তির যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়া তিনি কথাবার্তা তেমন বলতেন না। দীর্ঘক্ষণ যাবত নীরব থাকতেন। তবে কথাবার্তা যা বলতেন তা সম্পূর্ণ এবং সুম্পষ্টভাবেই বলতেন। তাঁর কথাবার্তার মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিংবা অসম্পূর্ণ কোন কথাবার্তা থাকত না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল স্বভাবের, মিষ্টভাষী এবং কৃতজ্ঞতাপরায়ণ। সামান্য অনুগ্রহেরও তিনি বড়ই কদর করতেন। কোন ব্যাপারে তিনি কারো নিন্দা করতেন না কিংবা অসাক্ষাতে কিছু বলতেন না।

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> মিশকাত ২য় খণ্ড ৫২০ পৃঃ।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> খোলাসাতুল সিয়ার।

কোন খাদ্যদ্রব্যকে তিনি কক্ষনো খারাপ বলতেন না। সত্য সম্পর্কিত প্রশংসায় কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে যতক্ষণ তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করতেন ততক্ষণ তাঁর ক্রোধ স্থিমিত হতো না। তবে, নিশ্চিতরূপে তিনি প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে তিনি ক্রোধান্বিত হতেন না, প্রতিশোধও গ্রহণ করতেন না। কোন কিছুর জন্য যখন হাত দিয়ে ইশারা করতেন তখন পুরো হাত ব্যবহার করতেন। কোন ব্যাপারে অবাক হওয়ার সময় হাত ফিরাতেন। যখন রাগান্বিত হতেন তখন চেহারা মুবারক পরিবর্তিত হয়ে যেত, যখন সম্ভষ্ট হতেন তখন দৃষ্টি নিমুমুখী হয়ে যেত। হাসির প্রয়োজনে রাস্লুল্লাহ (ﷺ) মুচকি হাসি হাসতেন। হাসির সময় দাঁতগুলো বরফের ন্যায় চমকাতে থাকত।

অনর্থক কথাবার্তার ক্ষেত্রে তিনি মুখ বন্ধ রাখতেন। বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে তিনি সব সময় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের তিনি সম্মান করতেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিভাবক হিসেবে গণ্য করতেন। মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন সব কার্যকলাপ থেকে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন কিন্তু এ জন্য কারো নিকট তিনি নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতেন না।

রাস্লুল্লাহ (১৯) নিজ সঙ্গীসাথীগণের খবরাখবর রাখতেন এবং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। ভাল জিনিসের প্রশংসা, ভাল কাজের সুফল এবং খারাপ জিনিসের মন্দ প্রভাব ও খারাপ কাজের কুফল সম্পর্কে বলতেন এবং সর্বক্ষেত্রেই সততা ও সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করতেন। কোন ব্যাপারেই তিনি বাড়াবাড়ি করতেন না কিংবা চূড়ান্ত পন্থাও অবলম্বন করতেন না। সর্ব ব্যাপারেই তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন এবং অনুরূপ পন্থাবলম্বনের জন্য অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। কোন ব্যাপারেই তিনি অমনোযোগী থাকতেন না যেন আল্লাহ না করুন লোকেরাও অমনোযোগী এবং আত্মসমাহিত হয়ে না পড়ে। যে কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তৎপরতা অবলম্বনের জন্য তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। কোন সত্যকেই তিনি ক্ষুদ্র ভাবতেন না। কোন অসত্য, অন্যায় কিংবা অসুন্দরকে তিনি কখনই সমর্থন করতেন না। যাঁরা নাবী কারীম (১৯)-এর সংস্পর্শে থাকতেন তাঁরা ছিলেন সর্বোন্তম শ্রেণীভুক্ত। এঁদের মধ্যে আবার তিনিই ছিলেন সর্বন্তি যিনি ছিলেন সকলের চেয়ে মঙ্গলকারী। রাসূলে কারীম (১৯)-এর নিকট তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী যিনি সাহায্য ও সহানুভূতিতে ছিলেন সবার চেয়ে অপ্রগামী।

নাবী কারীম (১৯৯০) উঠতে বসতে সর্বক্ষণ আল্লাহর নাম স্মরণ করতেন। নিজের জন্য কক্ষনো তিনি স্থান নির্দিষ্ট করে রাখতেন না। কোন সভা সমাবেশে গিয়ে তিনি যেখানে স্থান পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। সঙ্গী সাথীদের প্রত্যেককেই ন্যায্য অংশ প্রদান করতেন। তিনি কক্ষনো কাউকেও এমন ধারণা করার সুযোগ দেন নি যে, নাবী কারীম (১৯৯০)-এর নিকট অমুকের তুলনায় অমুক অধিক সম্মানিত। কেউ কোন প্রয়োজনে নাবী কারীম (১৯৯০)-এর নিকট বসলে কিংবা দাঁড়ালে নাবী (১৯৯০) এত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকতেন যে, সে নিজেই প্রত্যাবর্তন না করে পারত না। কোন প্রয়োজনে তাঁর নিকট কেউ কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে তা দিতেন, কিংবা ভাল কথা বলে বিদায় করতেন।

নাবী কারীম (ৄু) ছিলেন সকলের জন্য পিতৃসমতুল্য এবং সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তাঁর নিকট অন্যদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্ওয়া বা পরহেযগারী। তাঁর বৈঠক ছিল ধৈর্য, লজ্জা, শিক্ষা এবং বিশ্বাসের বৈঠক। স্বাভাবিক কথোপকথনে কিংবা আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে কখনই তিনি উচ্চ কণ্ঠ ব্যবহার করতেন না। কারো মান মর্যাদার হানিকর কোন কথাবার্তা তিনি কখনই বলতেন না। তাক্ওয়ার ভিত্তিতে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখতেন। তিনি বয়য় ব্যক্তিদের সঙ্গত মর্যাদা দান করতেন। ছোটদের প্রতি স্নেহশীল এবং দয়ার্দ্র থাকতেন। গরীব দুঃখীদের সাহায্য করতেন এবং পরিচিত অপরিচিত সকলেরই সমাদর করতেন।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর সব সময়ই প্রফুল্লতা বিরাজমান থাকত। অপ্রয়োজনীয় কাজ, কথা কিংবা বিষয় বস্তুর প্রতি তিনি মনোযোগ দান করতেন না। স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করতেন, যথা: (১) বাহ্যাড়ম্বরের বাড়াবাড়ি বর্জন, (২) কোন কিছুর আধিক্য পরিহার করে চলা, (৩)

অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা। তাছাড়া তিনটি অপ্রীতিকর বিষয় থেকে তিনি মনকে মুক্ত রেখেছিলেন, যথা : (১) গীবত বা পরনিন্দা, (২) অন্যকে লজ্জা দেয়া, (৩) অন্যের দোষক্রটি অনুসন্ধান করা।

রাসূলুল্লাহ (১৯) সে সকল কথাই বেশী বলতেন যে সকল কথায় পুণ্যের আশা থাকত। তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন তখন তাঁর সাহাবাগণ এমনভাবে মস্তক অবনত করে নিতেন যে, মনে হতো যেন তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে রয়েছে। নাবী কারীম (১৯) যখন কথা বন্ধ করে দিতেন তখন সাহাবীগণ কথাবার্তা আরম্ভ করতেন। নাবী কারীম (১৯)-এর উপস্থিতিতে লোকজনেরা কখনই কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। তাঁর উদ্দেশ্যে এক জন কথা বললে অন্যেরা নীরবতা অবলম্বন করতেন এবং তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই কথাবার্তা বলতেন না। কোন প্রসঙ্গ নিয়ে সকলের মুখে হাসি দেখা দিলে তিনিও সে হাসিতে অংশ গ্রহণ করতেন। কোন ব্যাপারে লোকজনেরা আশ্বর্য বোধ করলে তিনি তা প্রকাশ করতেন।

অপরিচিত ব্যক্তি বাচালতাজনিত কষ্টদানের মাধ্যমে কাজ হাসিল করতে চাইলে তিনি ধৈর্যাবলম্বন করতেন এবং বলতেন, 'যখন তোমরা অভাবগ্রস্তদের দেখবে যে তারা আপন আপন প্রয়োজন পরিপূরণের অন্যেষায় রয়েছে তখন তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান কর'। নাবী কারীম (ﷺ) ইহসানের পারিশ্রমিক দাতা ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করতেন না।

খারিজাহ বিন যায়দ ( বেশছন, 'নাবী কারীম ( ) আপন আলোচনা বৈঠকে প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা সহকারে কথাবার্তা বলতেন। স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবরণের বাইরে প্রকাশ করতেন না। অযৌজিক কিংবা অপ্রয়োজনে কোন কথাবার্তা বলতেন না, নীরবতা অবলম্বন করতেন, কেউ কোন অযৌজিক কথা বললে তিনি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন। হাসির প্রয়োজনে তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। অতিরঞ্জিত কথাবার্তা বলতেন না এবং বেশী কথা না বলে অঙ্গ কথাতেই বক্তব্য পরিস্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেন। হাসির প্রয়োজনে সাহাবীগণও নাবী কারীম ( ) এর অনুসরণে মৃদু হাসতেন।

সার কথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ও সুশোভিত সর্বকালোপযোগী এক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী কারীম (ﷺ)-কে এক অতুলনীয় আদর্শবোধ, একাগ্রচিত্ততা এবং চরিত্র সম্পদে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর সুমহান চরিত্র সম্পদ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [القلم: ٤]

'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উচ্চমার্গে উন্নীত।' [আল-ক্লাম (৬৮): 8]

নাবী কারীম (ৄু)-এর প্রতি ভালবাসায় জনগণের অন্তর পরিপূর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তর, তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব ও প্রাজ্ঞ পরিচালনাধীন আত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের ফলে নাবী কারীম (ৄু)-এর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য তাঁদের সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখত। তাঁর এ ব্যক্তিমাধূর্যের প্রভাবেই রুশ্ব প্রকৃতির মরুচারী আরবগণ নম্রতাভূষণে ভূষিত হয়ে দ্বীনে ইলাহীতে দলে দলে প্রবিষ্ট হতে থাকেন।

উপর্যুক্ত যে আলোচনা করা হলো তা তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও মহা গুণে গুণান্বিত চরিত্রের সামান্য চিত্র মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহামানবের (ক্রেই) চরিত্রের রূপরেখা চিত্রায়ণ কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়- তা তিনি এ বিষয়ে যতই বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ হোন না কেন, যেমনটা অসম্ভব এর তলদেশ পরিমাপ করা।

এ পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব ঐ মহা মহিম ব্যক্তিটির পূর্ণত্ত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তা সঠিক পরিমাপ করা যাঁর আবাসিক ঠিকানা মানবত্ত্বের সর্বোচ্চ শিখরে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং আপন প্রভু

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> কাজী আয়াজ রচিত শেফাগ্রন্থের ১ম খণ্ড ১২১-১২৬ পৃঃ। শামায়েল তিরমিযী দ্রষ্টব্য।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> প্রাগুক্ত

পরোয়ারদিগারের নূরে নূরান্বিত হয়ে অসামান্য কিতাব আল কুরআনের অবিকল ছাঁচে নিজ চরিত্রকে তৈরি করে নিয়েছেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدُ عَجِيْدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى اللَّهُمُ

'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ( তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ( । ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ( ) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ( । ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। ।

হোসাইনাবাদ, মুবারকপুর, আযমগড় ইউ. পি. সফিউর রহমান মুবারকপুরী ১৮ রবীউল আউওয়াল, ১৪১৫ হিজরী ২৬ আগষ্ট, ১৯৯৪ খঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

### পুস্তক নির্দেশিকা

| ক্রমিক<br>সংখ্যা | পুস্তকের নাম .                             | <b>লেখক</b>                                                | মৃত্যু               | প্রেস                                                         | যে সনে<br>মুদ্রিত     |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۲                | ইখবারুল কিরাম বি<br>আখবারিল মাসজিদিল হারাম | শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ<br>আল আসাদী আল মাকী (রহঃ)    | ১০৬৬ হিঃ             | সালাফিয়্যাহ প্রেস,<br>বানারাস, আল-হিন্দ                      | ১৩৯৬ হিঃ/<br>১৯৮৬ খৃঃ |
| ২                | আল আদাবুল মুফরাদ                           | মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ)                           | ৩৫৬ হিঃ              | ইসতামূল                                                       | ১৩০৪ হিঃ              |
| ৩                | আল আ'লা-ম                                  | খায়রুদ্দীন আয্-যারকালী (রহঃ)                              |                      | দ্বিতীয় সং. কায়রো                                           | ১৯৫৪ খৃঃ              |
| 8                | আল বিদায়াহ্ অননিহা-য়াহ                   | ইসমাঈল বিন কাসী-র দেমাশক্ষী<br>(রহঃ)                       | ৭৭৪ হিঃ              | আসসা'আদাহ, মিশর                                               | ১৯৩২ খৃঃ              |
| ¢                | বুলৃগুল মারা-ম মিন্<br>আদিল্লাতিন আহকা-ম   | আহমদ ইবনু হাজার<br>'আসক্বালানী (রহঃ)                       | ৮৫৩ হিঃ              | কাইয়ুমী প্রেস কানপুর,<br>আল-হিন্দ                            | ১৩২৩ হিঃ              |
| ৬                | তারীখু আর্যিল কুরআন                        | সাইয়্যিদ সুলাইমান নাদভী (রহঃ)                             | ১৩৭৩ হিঃ             | ৪র্থ সংঃ মা'আ-রিফ প্রেস,<br>আযমগড়, আল-হিন্দ                  | ১৯৯৫ খৃঃ              |
| ٩                | তারীথে ইসলাম্                              | শাহ আকবার খাঁ নাজীবাবাদী (রহঃ)                             | -                    | মাকতাবাহ রহমত দেওবন্দ,<br>ইউ, পি, আল-হিন্দ                    | -                     |
| ъ                | তারীখুল উমাম্ অল মুলৃক                     | ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ)                                    | -                    | আল-হুসাইনিয়্যাহ আল<br>মিসরিয়্যাহ                            | -                     |
| ৯                | তারীখু উমারাবনিল খাত্তা-ব                  | আবুল ফারষ আব্দুর রহমান<br>ইবনুল জাওয়ী (রহঃ)               | · .                  | আন্তাওফীকুল<br>আদাবিয়্যাহ, মিশর                              | -                     |
| 30               | তুহফাতুল আহ্ওয়াযী                         | আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)                              | ১৩৫৩ হিঃ<br>১৯৩৫ খৃঃ | বারকী প্রেস দিল্লি                                            | ১৩৪৬-<br>১৩৫৩ হিঃ     |
| 22               | তাফসীর ইবনু কাসীর                          | ইসমাঈল ইবনু কাসীর<br>দিমাশক্বী (রহঃ)                       | -                    | দারুল আনদালুস,<br>বাইরুত                                      | -                     |
| ১২               | তাফহীমূল কুরআন                             | উসতায সৈয়দ আবুল<br>'আলা মাওদ্দী (রহঃ)                     | -                    | মারকাযী মাকতবা<br>জামা'আতে ইসলামী<br>আল-হিন্দ                 | -                     |
| ১৩               | অলকীহু ফুহ্মি আহ্লিল<br>আসার               | আবুল ফারষ আব্দুর রহমান<br>ইবনুল জাওযী (রহঃ)                | ৫৯৭ হিঃ              | জায়্যিদ বারকী প্রেস দিল্লি                                   | -                     |
| 78               | জা-মি' তিরমিযী                             | আবৃ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা                                   | ২৭৫ হিঃ              | কুতবখানা রাশীদিয়া দিল্লী                                     | -                     |
| ٥٤               | আল্ জিহাদু ফিল ইসলাম<br>(উৰ্দু)            | সাইয়্যিদ আবুল<br>'আলা মওদৃদী (রহঃ)                        |                      | ইসলামিক পাবলিকেসন্স<br>লিমিটেড, লাহোর<br>(পাকিস্তান) ৪র্থ সংঃ | ১৯৬৭ খৃঃ              |
| ১৬               | খুলা-সাতুস সিয়ার                          | ইবনু আব্দুল্লাহ আন্তাবারী (রহঃ)                            | ৬৭৪ হিঃ              | দিল্লী প্রিন্টিং প্রেস, দিল্লী                                | ১৩৪৩ হিঃ              |
| ১৭               | রহমাতৃল্লিল আলামীন                         | মুহাম্মদ সুলাইমান মানসুরপুরী<br>(রহঃ)                      | ১৯৩০ খৃঃ             | হানীফ বুক ডিপো দিল্লী                                         | _                     |
| 74               | রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী-<br>যিন্দেগী       | ডাঃ হামীদুল্লাহ                                            | -                    | বারিস সালিম কোম্পানী<br>দেওবন্দ, ইউ. পি আল-হিন্দ              | ১৯৬৩ খৃঃ              |
| 79               | আররওযুল উনুফ্                              | আবুল ক্বাসিম আব্দুর রহমান ইবনু<br>আব্দুল্লাহ সুহাইলী (রহঃ) | ৫৮১ হিঃ              | আল-জামলিয়্যাহ, মিশর                                          | ১৩৩২ হিঃ/<br>১৯১৪ খৃঃ |
| ২০               | যা-দুল মাআ-দ                               | হাফিষ ইবনু কাইয়ুম (রহঃ)                                   | ৭৫১ হিঃ              | আল-মিসরিয়্যাহ, ১ম সংঃ                                        | ১৩৪৭ হিঃ/<br>১৯২৭ খৃঃ |

| ক্রমিক<br>সংখ্যা | পৃস্তকের নাম                           | <b>লে</b> খক                                                     | মৃত্য          | প্রেস                                                                       | যে সনে<br>মুদ্রিত     |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ২১               | সাফারুত তাকভীন                         | -                                                                | -              | -                                                                           | -                     |
| <b>ર</b> ર       | সুনানুন ইবনু মা-জাহ                    | ইমাম ইবনু মাজাহ<br>আল কাযওয়ায়নী (রহঃ)                          | ২৭৩ হিঃ        | -                                                                           | -                     |
| ২৩               | সুনানুন আবী দাউদ                       | আবৃ দাউদ সুলাইমান আল আশআস<br>আস সাজিসতানী (রহঃ)                  | ২৭৫ হিঃ        | মাকতাবাহ রাহীমিয়াহ<br>দেওবন্দ                                              | ১৩৭৫ হিঃ              |
| <b>ર</b> 8       | সুনানুন নাসায়ী                        | আহমাদ বিন ওআইব আননাসা-য়ী                                        | ৩০৩ হিঃ        | মাকতাবা সালাফিয়াহ,<br>লাহোর (পাকিস্তান)                                    | -                     |
| રહ               | আস্সীরাতুল হালাবিয়াহ                  | ইবনু বুরহানুদ্দীন (রহঃ)                                          | -              | -                                                                           | -                     |
| ২৬               | আস্সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ                | ইবনু হিশাম বিন আইয়্ব<br>হিময়্যারী (রহঃ)                        | ২১৩/২১৮<br>হিঃ | শিরকা মাকতাবাহ ও<br>মুস্তাফা বালী হালাবী<br>ও আওলাদুহ প্রেস,<br>২য় সংস্করণ | ১৩৭৫ হিঃ              |
| ২৭               | শারহু ভয্রিয যাহাব                     | আব্দুল্লাহ জামালুন্দীন বিন ইউসুফ<br>ইবনু হিশাম আনসারী (রহঃ)      | ৭৬১ হিঃ        | আসসা'আদাহ, মিশর                                                             | -                     |
| ২৮               | শারহ সহীহ মুসলিম                       | আবৃ যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়্যাহয়্যাহ<br>বিন শারফ্ আননভবী (রহঃ) | ৬৭৬ হিঃ        | কুত্বখানা রাশীদিয়া,<br>দিল্লী                                              | ১৩৭৬ হিঃ              |
| ২৯               | শারহ মাওয়াহিবুল লাদুরিয়্যাহ          | আয্যারকানী (রহঃ)                                                 | ·. <u>-</u>    | অত্যন্ত পুরাতন কপি<br>প্রথমাংশ ছিন্ন ভিন্ন<br>অবস্থায়                      | -                     |
| <b>ಿ</b> ಂ       | আশশিফা' বিতা'রীফি হুকৃক্বিল<br>মুসতাফা | কাষী আয়ায (রহঃ)                                                 | -              | মাতবাআহ<br>ওস্সানিয়াহ<br>ইসতামবূল                                          | ১৩১২ হিঃ              |
| ৩১               | সহীহুল বুখারী                          | মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহঃ)                                 | ২৫৬ হিঃ        | মাকতাবাহ রহীমিয়াহ<br>দেওবন্দ, আল-হিন্দ                                     | ১৩৮৪-<br>১৩৮৭ হিঃ     |
| ૭૨               | সহীহ মুসলিম                            | মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী                                  | ২৬১ হিঃ        | কুতুবখানা<br>রাশীদিয়াহ, দিল্লী                                             | ১৩৭৬ হিঃ              |
| ೨೨               | সহীফা হাবক্কু                          | -                                                                | -              | _                                                                           | -                     |
| <b>9</b> 8       | সৃष्ण्य स्पार्वियार                    | মুহাম্মদ আহমাদ বা-শামীল                                          | -              | ২য় সংঃ দারুল<br>ফিকর, মিশর                                                 | ১৩৯১ হিঃ/<br>১৯৭১ খৃঃ |
| <b>o</b> t       | আত্তাবাক্া-তুল কুবরা                   | মুহাম্মদ বিন সা'দ                                                | -              | মাতবা'আহ বারীল-<br>লীডন                                                     | ১৩২২ হিঃ              |
| ৩৬               | 'আওনুল মা'বৃদ                          | শামসুল হক আযীমাবাদী                                              | -              | ১ম সংস্করণ,<br>হিন্দিয়াহ ছাপা                                              | -                     |
| ৩৭               | গাযওয়ায়ে উহুদ                        | মুহাম্মদ আহমদ বা-শমীল                                            | · <u>-</u>     | ২য় সংস্করণ                                                                 | ~                     |
| ৩৮               | গাযওয়ায়ে বাদর আল কুবরা               | মুহাম্মদ আহমদ বা-শামীল                                           | -              |                                                                             | ১৩৭৬ হিঃ/<br>১৯৭৬ খৃঃ |
| ৩৯               | গাযওয়ায়ে খয়বর                       | মুহাম্মদ আহমদ বা-শামীল                                           | -              | দারুল ফিকর ২য় সংঃ                                                          | ১৩৯১ হিঃ/<br>১৯৭১ খৃঃ |
| 80               | গাযওয়ায়ে বানী কুরাইযাহ               | মুহাম্মদ আহমদ বা-শামীল                                           | -              | ১ম সংক্ষরণ                                                                  | ১৩৭৬ হিঃ/<br>১৯৬৬ খৃঃ |

| ক্রমিক<br>সংখ্যা | পুস্তকের নাম                                | <b>লেখ</b> ক                                         | মৃত্যু   | প্রেস                                                           | যে সনে<br>মুদ্রিত     |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 87               | ফাতহুল বারী                                 | আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী                          | ৮৫২ হিঃ  | মাতবা'আহ<br>সালাফিয়াহ, কায়রো                                  | -                     |
| 8२               | ফিকৃত্স সীরাহ                               | মুহাম্মদ গাযা-লী                                     | <u>-</u> | ২য় সংঃ দারুল কিতাব<br>আলআরাবী, মিশর                            | ১৩৭০ হিঃ              |
| 80               | ফী যিলালিল কুরআন                            | সাইয়্যিদ কুতুব                                      | -        | দারু এহয়্যাউত<br>তুরাস আলআরাবী                                 | -                     |
| 88               | আল কুরআনুল কারীম                            | -                                                    | -        | -                                                               | -                     |
| 80               | ক্লবু জাযী-রাতিল আরাব                       | ফুঅ-দ হামযাহ                                         | -        | মাতবা'আহ<br>সালাফিয়্যাহ, মিশর                                  | ১৩৫২ হিঃ/<br>১৯২৩ খৃঃ |
| 8৬               | মাযা খাসিরাল 'আলাম বি<br>ইনহিতাতিল মুসলিমীন | সাইয়েদ আবৃল হাসান নাদবী                             | _        | মাকতাবাহ দারুল উরুবাহ,<br>কায়রো, ৪র্থ সংঃ                      | ১৩৮১ হিঃ/<br>১৯৬১ খৃঃ |
| 89               | মুহাযারা-তু তারীখিল উমাম<br>আল ইসলামিয়্যাহ | শায়থ মুহাম্মদ আল খুযরবিক                            | -        | আল মাকতাবাহ<br>আন্তিজারিয়্যাতুল<br>কুবরা, মিশর, ২য় সংঃ        | ১৩৮২ হিঃ              |
| 8b               | মুখতাসার সীরাতুর রসুল                       | মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব<br>আননাজদী (রহঃ)        | ১২০৬ হিঃ | আলমাতবা'আহ<br>আসসুনাহ আল-<br>মুহামাদিয়াহ ১ম সংঃ                | ১৩৭৫ হিঃ,<br>১৯৫৬ খৃঃ |
| 8৯               | মুখতাসার সীরাতুর রসুল                       | আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল<br>ওয়াহহাব নাজদী | ১২৪২ হিঃ | মাতআবাহ<br>সালাফিয়্যাহ, মিশর                                   | ১৩৭৯ হিঃ              |
| 00               | মাদা-রিকৃত তানযীল                           | আবৃল বারাকাত আন নাসাফী                               | ১৩১০ খৃঃ | -                                                               | -                     |
| ۲۵               | মির'আ-তুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড                  | শায়খ 'উবাইদুল্লাহ রহমানী<br>মুবারকপুরী (রহঃ)        | _        | নামী প্রেস, লক্ষ্ণৌ                                             | ১৩৭৮ হিঃ,<br>১৯৫৮ খৃঃ |
| ૯૨               | মরুজুয যাহাব                                | আবুল হাসান 'আলী আল-মাসউদী                            | -        | আশ্শারকুল<br>ইসলামিয়াহ, কায়রো                                 | -                     |
| ৫৩               | আলমুসতাদরাক                                 | আৰু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ<br>আল হাকিম নীসাপুরী         | -        | দায়িরাতুলমা'আ-রিফ<br>আল-'উসমানিয়্যাহ<br>হায়দারাবাদ, আল-হিন্দ | -                     |
| <b>8</b>         | মুসনাদে আহমাদ                               | ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হামাল                    | ২৬৪ হিঃ  | -                                                               | -                     |
| co-              | মুসনাদে দারেমী                              | আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারেমী                   | ২৫৫ হিঃ  | -                                                               | -                     |
| ৫৬               | মিশকা-তুলমাসাবীহ                            | অলিউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ<br>আত্তাবরিষী      | -        | মাকতাবাহ রহীমিয়্যাহ<br>দেওবন্দ ইউ, পি                          | -                     |
| ¢9               | মু'জামুল বুলদান                             | ইয়া'কৃত্ব আলহামাভী                                  | -        | -                                                               | -                     |
| <b>৫</b> ৮       | অন্ধি মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ            | আল-ক্যুসতালানী                                       | -        | আল-মাতবা'আতুশ<br>শারফিয়্যাহ                                    | ১৩৩৬ হিঃ<br>১৯০৭ খৃঃ  |
| ፍን               | মুআতা ইমাম ম.লিক                            | ইমাম মালিক বিন আনাস<br>আল-আসবাহী                     | ১৭৯ হিঃ  | মাকতাবাহ রহীমিয়্যাহ<br>দেওবন্দ, ইউ, পি                         | -                     |
| ৬০               | অফাউল অফা                                   | 'আলী বিন আহমাদ আস-সামহুদী                            | -        | -                                                               | -                     |